# ১৩১৭ সালের বর্ণার্ক্রমিক সূচী।

| विषग्र ।                         |                | লেখক।                           |          | পৃষ্ঠা।        |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|----------------|
| অপর জগতের কথা (গ্রা)             | •••            | শ্রীমণিনাল গঙ্গোপাধ্যায়        | •••      | 92             |
| অভকিত (গ্র)                      | •••            | ত্রীগৈরীক্তনাথ গঙ্গোপাধ্যায়    |          | ನಿನ 9          |
| অভিগাৰ ( কৰিতা )                 | •••            | শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিস্তা        | •••      | <b>\$</b> ₹8   |
| অমুতং বাল ভাষিতং (কবিতা          | 5वन )          | শ্রীদত্যেন্দ্রনাথ দত্ত          | •••      | 8२०            |
| সাক্ষা রূপ ক্সা                  | •••            | ভীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়          | •••      | 883            |
| অশ্কণারচয়িগ্রী (সচিত্র)         | •••            | 100                             | •••      | <b>৫</b> ২৩    |
| অঙ্কমানার উংপত্তি                | •••            | শ্রীগ্নেপুলেচক্র মুখোপাধায়ে    | •••      | <i>\$</i> \$ 8 |
| অনাবেবল নিষ্টার সায়েদ আলি       | ইমাম ( সচিত্র  | )                               |          | ৬৯৭            |
| অ মঃপুব প্রসৃত্ত                 | •••            | •••                             | •••      | 696            |
| অস্তরতর (কবিতা)                  |                | শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়     | •••      | ৯ • ৪          |
| অৱেষণ (কবিতা)                    | •••            | बीत वक्षात ताष्ट्रीयूरी         | •••      | <b>৯</b> ৯৪    |
| অাত্মোৎদর্গ .                    | ,,,            | শ্ৰীপ্ৰকেনাথ ভট্টাচাৰ্য্য       | •••      | ٥٩٩            |
| আকামান দীপ (চয়ন)                | •••            | <u>ক</u>                        | •••      | 2024           |
| আলোও ছাল বচলিত্রী ( স            | <b>চিত্ৰ</b> ) | •••                             | ••       | ১৬৩            |
| আমেরিকা প্রবাদীর পত্র            | •••            | ই নিরুপমচ <u>ক</u> 'গু <b>হ</b> | •••      | ) वेर          |
| আদেশ পালন (গ্রন্ন)               | •••            | শ্ৰীপাঁচুলাল ঘোষ                | •••      | २५७            |
| আমেরিকা প্রবাদীর প্ত ( সা        | চিত্ৰ )        | শ্ৰীস্থান্ত্ৰনোহন বস্থ          | •••      | <b>೨೨೨</b>     |
| আপ্তকাম (কবিতা)                  | •••            | শ্ৰীমতা হেমলতা দেবী             | • • •    | 8 7 <b>P</b>   |
| • আশাহত ( গল )                   | •••            | জীগোবীক্রমোহন মৃথোপাধ্যায়      | ¶ (a) €  | াল ু ৫৪১       |
| আগ্রা (চয়ন)                     | •••            | শ্রীজ্যোতিরিক্তনাথ ঠাকুর        | •••      | సలం            |
| <b>অা</b> মার কর্মা ভূমি (কবিতা) | •••            | শ্রীগতীশচন্দ্র ঘটক, এম, এ 🤏     | <b>√</b> | ৯৬•            |
| ইণায়াদ্মেচানকফ্(চনন)            | •••            | শ্রীপ্রবেজনাথ ভট্টাচার্য্য      | •••      | ৩১০            |
| ইংরাজের দৌত্য (সচিত্র)           | •••            | শ্রীযোগীক্রনাথ সমান্দার বি, এ   | ا, د     | ১৭৯, ৪৫৮       |
| •                                |                | এফ, এ                           | এচ, এস   | ,              |
| 'ইংরাজ দিগের ক্রীড়া কৌতুক       | ( সচিত্র )     | मण्यापिका                       | •••      | 8 १ २          |
| ইংরাজের স্বদেশ প্রেম             | •••            | শ্ৰী অনুকৃশচন্দ্ৰ মুখোপাধাায়   |          | 925            |
| ইয়োরপে সাহিত্য                  | 644            | শ্রীদত্যেন্ত্র বাধ ঠাকুর        | •••      | ৯9৫            |
| উৎকলের শৈল শিল্প                 | •••            | শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় গুপ্ত   | •••      | २३२            |
| উইলিয়ম রদেন টাইন ( সচিত্র       | •              | শ্রী অদিতকুমার হালদার           | •••      | <b>५०२७</b>    |
| উপবাদের উপকারিতা ( চয়ন          | ī) ····        | ***                             | •••      | 8>%            |
|                                  |                |                                 |          |                |

|                                    |              | o/ • .                             |                 |                  |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| এক পৃষ্ঠায় পঞ্চান্ধ নাটক ( চয়    | ন )          | শ্ৰীকাৰ্ত্তিকচন্দ্ৰ দাসগুপ্ত বি, এ | . • •           | २२১              |
| ত্ৰকই 🗲 ক্বিতা )                   |              | শ্ৰীহেমলতা দেবী                    | •••             | <b>6</b> C b     |
| এলাহাবাদে জাতীয় সন্মিলন (         | সচিত্র )     | •••                                | •••             | ৮৭৫              |
| ওলনাজি উপনিবেশ সম্বন্ধে মন্ত       | वा ( हयन )   | শ্রীজ্যোতিরিক্তনাথ ঠাকুর           | •••             | 188              |
| কালিদাদের চিতাভূমি ও অস্তিম        | ক বিতা       | মহামহোপাগার ডাক্তার শ্রীদতীশ       | চন্দ্ৰ বিশ্ব    | ্যাভূষণ <b>৫</b> |
| কণারক ( সচিত্র )                   |              | শ্রীহেনেন্দ্রকুমার রায় গুপ্ত •    | •••             | ৮৯               |
| की हें छूक ना भारतानी छे द्विन ( म | <b>চি</b> ৰ) | শ্ৰীশাবন্দ্ৰ সিংছ এম, এ            | • • •           | ۶२¢              |
| কল্পাবেশ সন্মিলন ( সচিত্র )        | • • •        | সম্পাদিকা                          | • • •           | > CF             |
| করুণার দাবী ( কবিভা')              |              | শ্রীগোরীচরণ বন্দোপাধ্যায়          | •••             | ২৯৯              |
| কাশী যাব কি মকা বাব                | •••          | শ্ৰীশশিভূষণ বিশ্বাস                | •••             | ৩১৩              |
| কণি রজনীকান্ত ( সচিত্র )           | • • • esteri | 111                                | •••             | . 06.            |
| কীট্দু হইতে ( কৰিতা )              | •••          | শ্রীষতীক্রমোহন বাগচী বি, এ         |                 | ¢>8              |
| ক্বি রজনীকান্ত দেন                 |              | শ্রীহেমেক্রলাল রায়                | •••             | दद७              |
| কাৰ্য্যকরী শিকা                    |              | শ্রীবিনয়কুমাব সরকার এন, এ         |                 | 959              |
| কুমাঝী নাইটি গেল ( সচিত্র )        |              | শ্ৰীমতী প্ৰিয়ম্বদা দেবী           | •••             | 908              |
| 🌉 উণ্ট লিও টণ্টয় ( সচিত্র )       |              | শ্রীক্ষরীরচন্দ্র সরকার             |                 | 996              |
| কৰ্মযোগ                            |              | শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর              | • • •           | 699              |
| কাব্যে নিদাঘ চিত্ৰ                 |              | শ্রীযামিনীকান্ত দেন বি, এল         | رده ۰۰۰         | ৯১,৩৫            |
| ক্রমবিকাশে অভ্যাদের প্রভাব         |              | শ্ৰীশৰচ্চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যা এম,এ,এং | <b>ন,সি,এ</b> স | ৯২৪              |
| थनम्भः ज्ञासन                      | •••          | শ্রীতারক5ন্দ্রায়                  | •••             | ઇ <b>હ</b> ્     |
| থোকার আগমনী                        | • • •        | শ্ৰীসভোক্তনাথ দত্ত                 | •••             | 85 •             |
| খুনে ( গন্ন )                      |              | শ্রীচাকচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বি, এ  |                 | 950              |
| খেয়াতির গার্গ                     | • • •        | শ্রীদত্যের নাথ দত্ত                | • • •           | ৯8২              |
| গতবৰ্ষ ও নববৰ্ষ                    | • • •        | শ্রী হেমেন্দ্রনার                  |                 | >                |
| গান                                | •••          | শ্ৰীষতীক্ৰমোহন বাগচী বি,এ          | •••             | ১ ৽৩৯            |
| গ্রীষ্ম মধাহে (কবিতা)              |              | শ্রীদত্যেন্দ্রনাথ দত্ত             | •••             | >86              |
| গুল্বকে অতিথি                      | •••          | শীৰবীক্ৰনাথ সেন                    | •••             | 292              |
| গোধৃলি ( কবিত৷ )                   | •••          | শ্ৰীণতীক্ৰমোহন বাগচী               | •••             | <b>૯</b> ૨૨ ં    |
| চদাবের পরিণয় (গল্প, চয়ন)         | • • •        | শ্রীস্থরেজনাথ ভট্টাচার্য্য         | • • •           | 66               |
| চিত্রব্যাপ্যা                      | •••          | ··· <b>१</b> २, ३११, ९             | ৪৯, ৪৩          | ৬, ৫৩২           |
| চীন কুহুম ( কবিতা )                | •••          | শ্রীপন্তোধকুমার বস্ত্র             | •••             | > 20             |
| <b>इन्स्टर्ग</b> क                 | •••          | •••                                | •••             | 965              |
|                                    |              |                                    |                 |                  |

| ছবি ( গল্প — চয়ন )             | •••         | धीन(बन्धरमाहन कोधूबी          | •••    | <b>er</b> 9                  |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|------------------------------|
| জাপানে ভিক্ষ্ক                  | •••         | শ্রীযত্নাথ সরকার              |        | · ২৯                         |
| बीरन यागी                       | •••         | শ্ৰীমতী হেমণতা দেবী           | •••    | 45                           |
| জাগাও ( কবিতা )                 | •••         | ঐ                             | •••    | • 6 6                        |
| জা্পানের সভাসমিতি               | •••         | শ্রীযত্নাথ সরকার              | •••    | ٥                            |
| জাপানে শিক্ষা                   | •••         | শ্রীগণপতি রায়                | •••    | ৩৭৪                          |
| জ্ঝোৎসব                         | •••         | শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর         | • • •  | 8 ଜେ                         |
| জলে বাসা ( চয়ন সচিত্র )        | •••         | শ্ৰীগুৰুদাস আদক               | •••    | 8 • 🍑                        |
| कीवनम्ख ( शज्ञ— <b>ह</b> ग्रन ) | •••         | শ্রীস্থবঙ্গন রায় বি, এ       | • • •  | esc                          |
| ভাপানের সহর ( সচিত্র )          | • • •       | শ্রীষত্নাথ সরকার              | •••    | ८७१, ७२१                     |
| জোনাকী ও আঁধার ( কবিতা          | )           | শ্রী প্রফুলশঙ্কর গুহ          | •••    | <b>&amp;</b> y <b>&gt;</b> 5 |
| জয়পুর (চয়ন )                  | • • •       | শ্রীজ্যোতিরিক্সনাথ ঠাকুর      | •••    | 460                          |
| <b>জাপানের সং</b> বাদপত্র       | • • •       | শ্ৰীযত্নাথ সরকার              | •••    | <b>b9</b> •                  |
| জ্ঞান ও কৰ্ম (সচিত্ৰ )          | • • •       | শ্রীশ্রামরতন চট্টোপাধ্যায় বি | া, এ   | <b>৮৬</b> ৬                  |
| জাপানের থেলা ( সচিত্র )         | •••         | শ্রীযত্নাথ সরকার              | •••    | ۵۰6                          |
| ডিরোজিয়োর কবিতা (চয়ন)         | )           | শ্রীসত্যেক্তনাথ দত্ত          |        | ২৪৯                          |
| তুমি এস (কবিতi)                 | •••         | শ্রীস্থরঞ্জন রায় বি, এ       | •••    | <b>ラン</b> つ                  |
| তান্ক! ( কবিতা চয়ন )           | •••         | শ্রীসত্যেক্তনাথ দত্ত          | •••    | ১৩৭                          |
| তৰ্কী                           | •••         | শ্ৰীইন্দুমাধব মল্লিক এম এ,    | এম, ডি | · ¢85                        |
| তরুণত্ত ( সচিত্র )              | •••         | শ্ৰীদেবাংশুনাথ চক্ৰবৰ্ত্তী    | •••    | <b>6</b> 00                  |
| তৈমুর লঙ্গ (চয়ন )              | •••         | শ্ৰী হবেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্ষ্য | ৬৭৩,   | 9 <b>4</b> 2, ৮৫৯            |
| ় ছৰ্লভ ( কৰিতা )               |             | শীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর           | •••    | ১৮৭                          |
| দ্বিধা                          | •••         | শ্ৰীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর         | • • •  | 849                          |
| দো-সতীনা                        | •••         | শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী এ | ম, এ   | ees                          |
| দীপ ও র <b>জ</b> নী ( কবিতা)    | •••         | শ্ৰী প্ৰফুলশকৰ গুহ            | •••    | <i>666</i>                   |
| দেবদৃতের প্রতিরাজা অরিষ্টনে     | ামি (কবিতা) | শ্রীমতী অনুরূপা দেবী          | •••    | 115                          |
| হঃথিনী ( কবিতা )                | • • •       | শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী       |        | ь०७                          |
| দেবশক্তি ( কবিতা )              | • • •       | শ্ৰীমতী হেমলতা দেবী           | •••    | ४०२                          |
| ধ্মকেতু                         | • • •       | শ্রীবীরেশ্বর সেন              | •••    | >6>                          |
| ধারা ( কবিতা )                  | •••         | শ্ৰীসত্যেক্তনাথ দত্ত          | •••    | 81-                          |
| ধৃমকে তুর পুছে কি               | •••         | শ্রীবিনয়ভূষণ রাহাদাস         | ••••   | २८৮                          |
| নববর্ষে                         | •••         | *1*                           | •••    | ર                            |
| मवनदर्व ऋना ( शज्ञ )            | •••         | শীমতী নিস্তারিণী দেবী         | •••    | > ¢                          |
|                                 |             |                               |        |                              |

|                                     | (0   |                                       |                  |                   |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| নবীন প্রস্তাত (কবিতা) ·             |      | থীমতী হেমলতা দেবী                     | •••              | ৩৭৩               |
| নারী সৌন্দর্য্য                     | •••  | •••                                   | •••              | ८१४               |
| নৰ্ত্তকী (গল)                       | ·    | ীলোৱীক্রমোহন মু <b>ৰো</b> পাধ্যায় বি | া, এল            | ৬৪১               |
| নীলগিরির টোডা জাতি (সচিত্র          | ត )  | সম্পাদিকা                             | •••              | 906               |
| প্রাচীন ভারতের বাণিক্সা ( সচিত্র    | i) § | ীযোগীক্রনাথ সমাদ্ধার বি, এ, এ         | ঞ, এচ এ          | म .५१             |
| পোষাপুত্র (উপন্তাস) •               |      | শ্রীমতী অহুরূপা দেবী 🛛 🕶 🗪 🖰          | <b>৽৬, ১৯</b> ১, | ২৮৩,              |
|                                     | ی    | ৮৬, ৪৫৩, ৫৪৯, ৬৫৭, ৭৬৫, ৮             | , ৮৯৩,           | 245               |
| প্রাচ্য-গৌবব ( চয়ন )               |      | শীদীনবন্ধু দেন বি.এ                   | >                | e ? . o           |
| প্রাচ্য চিত্রকলা প্রদর্শনী (সচিত্র  | i )  | শ্ৰীইন্মাধৰ মল্লিক এম, এ, এম          | , ডি             | >>8               |
| প্রাচীন ভারতের পূজা                 | ••   | শ্ৰীনতী আমোদিনী ঘোষজায়া              | •••              | 592               |
| প্রাচীন ভারতের লোকশিক্ষা 😶          | •    | <u>S</u>                              | •••              | \$ & \$           |
| প্রবোভন (গল্ল-চয়ন)                 |      | শীযোগীক্রনাথ সমাদার বি,এ,এ            | দ,এ5,এস          | <b>२ 0</b> ∘      |
| खरांगी                              | •••  | শীযত্নাথ সরকার                        | •••              | <b>\$ \$ \$</b> , |
| প্ৰভাতে ও সন্ধায় (কবিতা)           | •••  | শ্ৰীয়তীক্তনাথ চট্টোপাধাৰ্য           | • • •            | ১৮৩               |
| পরিদমাপ্তি (কবিতা)                  | •••  | শীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর                   | •••              | <b>314</b>        |
| প্রিচয় (কবিতা)                     |      | শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী              | •••              | ७१४               |
| প্ৰেম (কবিতা)                       | •••  | তীয়তীক্রমোহন বাগচী বি, এ             |                  | ৩৮৫               |
| প্ৰেম ও মিলন (কবিতা)                | •••  | শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাদ গুপ্ত বি, এ     |                  | ৫৬০               |
| পূজার ডিক্ষা প্রার্থনা              | •••  | •••                                   |                  | ৫ ১ ২             |
| প্রাচীন ভারতে বিবাহ পদ্ধতি          | •••  | শ্রীস্থরেক্তনাথ ভট্টাচার্য্য          | • • •            | <b>68</b> 9       |
| পর্ক্ত্রগালে সাধারণ তন্ত্র (সচিত্র) |      | •••                                   | •••              | తసం               |
| পৃথিবীর ইতিহাস ('সচিত্র)            | •••  | •••                                   | •••              | <b>୬</b> ଜଙ       |
| প্রাপ্তি স্বীকার                    |      | •••                                   | •••              | و، ۹              |
| প্রয়াণ (কবিতা)                     |      | শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুবী              | •••              | 9 28 🔭            |
| পলিভ পত্ৰ (কবিতা)                   | •••  | শ্রীকালিদাস রায়                      | •••              | 959               |
| প্রাচীন বিবাহপ্রথা                  | •••  | গ্রীষোগীজনাথ সমাদার বি,এ,             | এফ,এচ,এ          | দ ৭৩৯             |
| প্রতিহিংদা (গল্প—চয়ন)              | •••  | শ্রী স্থরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যা        | •••              | 969.              |
| পরীক্ষার্থী (গর)                    | •••  | শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এ         | aস,এ             | b>#               |
| প্রাতঃ সুর্ব্য (কবিতা)              | •••  | শ্ৰীমতী হেমলতা দেবী                   | •••              | ४२१               |
| পাপুরা (চয়ন—সচিত্র)                | •••  | শ্ৰীগুৰুদাস আদক                       | •••              | <b>F</b> 48       |
| প্রয়াগে শিল্প প্রদর্শনী (সচিত্র)   | •••  | •                                     | •••              | <b>* </b>         |
| পল্লিগ্রামে ডাইনে খাওয়া            |      | শ্রীমতী নিরুপমা দেবী                  | •••              | ৯৫२               |
| <b>বর্ষ বর্ণ</b> (কবিতা)            | •••  | সম্পাদিকা ও শ্রীমতী হিরণায়ী          | দেবী             | >                 |
|                                     |      |                                       |                  |                   |

| ৰৰ্ষ শেষ ( সচিত্ৰ )             | •••           |                                                   | • • •            | > 88             |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| বৰ্ষ বিদায় (কবিতা)             | •••           | শ্ৰীদতোক্তনাথ দত্ত                                | •••              | > 86             |
| বুলগেরিয়ায় আতর প্রস্তুত প্রণা | শী ( পচিত্র ) | শ্রীনিরুপমচক্র গুহ                                | •••              | 8¢               |
| বিবিধ ( সচিত্র—চয়ন )           | •••           | ७२, ५००, २०४, ७२८,                                | ८२१, ७৮          | ৫, ৯৪৩,          |
| বন্দী (উপস্থাস—চয়ন)            |               | শ্রীনোরীক্রমোহন মুখোপাধ্যায়                      | বি,এল ৬          | ,787,            |
| •                               |               | ২৪৬, <b>৩</b> ৩১, <b>৪</b> ১১,৫০২, <b>৫৭৬,৬</b> ৭ | 12,900,6         | ৬১,৯০৫           |
| বৰ্ষা গান (কনিতা)               | •••           | শ্ৰীমতী প্ৰিয়ম্বদা দেবী                          | •••              | <b>\$</b> > >    |
| বন্ধীয় সাহিত্য সন্মিলন         | •••           | শীসভাশচন্দ্ৰ দাস                                  | •••              | २७७              |
| বৰ্ষাপ্ৰভাৱ (কবিভা)             | • • •         | শ্ৰীমতী প্ৰিয়ম্বদা দেবী                          | • • •            | 988              |
| ৰঃষা (কৰিতা)                    |               | শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর                             | •••              | <b>೨</b> 8€      |
| वर्षा                           | •••           | শ্ৰীসভোক্তনাথ দত্ত                                | •••              | <b>989</b>       |
| বন্ধ সাহিত্যে প্যারীটাদ ( সহি   | ত্ত )         | শ্ৰীবিজয়লাল দত্ত                                 | •••              | 8२४              |
| বক্তব্য .                       | • • •         | मम्भाषिका                                         | 81               | ०৫, ४२७          |
| বারাণসী ( চয়ন )                | •••           | শ্ৰীজ্যোতিরি <b>জ্ঞ</b> নাথ ঠাকুর                 | •••              | ३०२०             |
| বিজ্ঞানের নৃতন বাণী             | ••            | শ্ৰীজ্ঞানেক্ৰনাথ চট্টোপাধায়                      | •••              | (\$)             |
| বৌদ্ধ ও প্রাচীন মোগল চিত্র শি   | ল ( দচিত্ৰ )  | শী স্বিত্তুমার হাল্দার                            | ৬০               | <b>৭, ৬ ৩</b> ৬  |
| বহবারস্ভ (গল্প)                 |               | শ্ৰীপাচুলাল ঘোষ                                   | •••              | <i>७७</i> ०      |
| ব্রন্ধে ব্যো-টো (চয়ন)          | •••           | শ্ৰীভ:                                            | •••              | 3028             |
| <u>রকাপ্তে উমানক (স্চিত্র)</u>  | •••           | শ্ৰীমতুলচক্ৰ মুখোপাধ্যায়                         | ••.              | ৯৭৮              |
| ব্রিটশ মেডিক্যাল কন্ফারেস       | •••           | ভীইন্দুমাধ্ব মল্লিক এম,এ, এম                      | <b>া,</b> ডি     | ৬৬১              |
| বণ্টন                           | श्रीरवा       | গ্ৰন্থ সমাদার বি,এ,এফ,এ৷                          | 5,এশ ৯৪৭         | १ ১०२७           |
| বোধিসত্বাবদান কল্পভা (চয়ন      | ) রায় বাহা   | চ্ব শীশরচ্চক্র দাস গুপ্ত সি, অ                    | है, है           | <b>∀8€</b>       |
| ভারতী বন্দনা                    | •••           | শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী                         | •••              | , ৩              |
| ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল            | •••           | শ্রীমতী সরলা দেবী                                 | •••              | > • • •          |
| ভারতের নৃতন সমাট (সচিত্র )      |               | •••                                               | •••              | २৫৩              |
| ভূত দেখা (গল)                   |               | গ্রীদোরীক্রমোহন মুথোপাধ্যায়                      | বি,এল            | २६३              |
| ভারত ও বিলাত                    | •••           | গ্রীবিপিনচন্দ্র পাল                               | ર <b>હવ, 8</b> ૧ | <b>,</b> (၁၁     |
| ভাগ্যচক্র (গল্ল—চয়ন)           | •••           | শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী                           | •••              | ৩২২              |
| ভূবনেশ্ব                        | •••           | শ্রীহেমেক্রকুমার রায় গুপ্ত                       | •••              | 889              |
| ভাব সাধন                        | •••           | শ্রীষ্পবনীক্রনাথ ঠাকুর                            | •••              | <b>4</b> 25      |
| ভক্তিও ঘুণা (কবিতা)             |               | শ্রীকালিদাস রায়                                  | •••              | € 56             |
| মরীচিকা (গল)                    | •••           | শ্রীদোরীক্রমোহন মুথোপাধ্যায়                      | বি,এল            | ৮২               |
| মুর্শিদাবাদের প্রাচীন কাহিনী (চ | <b>ज्यम</b> ) | শ্ৰীস্থরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ১৩৮,২              | ২৩,৩০৭,৪         | lo <b>⊬,€</b> >> |
| ·                               |               |                                                   |                  |                  |

|                                 | <b>6</b> ,     | <b>.</b>                             |                                         |              |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| মধ্যহিমালয়ের কুকু জাতি (       | চয়ন— সাচত্ৰ ) | শ্ৰীগুৰুদ্ধ আৰক                      | •••                                     | ২ <b>৩</b> ৪ |
| মানস দর্শন (গান)                | •••            | শ্রীরজনীকান্ত সেন বি, এব             | •••                                     | ৩৭৮          |
| মিলন (কবিভা)                    | •••            | শ্রীবির <b>জাশ</b> ঙ্কর ব <b>স্থ</b> | • • •                                   | <b>8</b> 82  |
| মেয়েয্ভ                        | •••            | শ্ৰীমতী শরৎকুমারী চৌধুরাণী           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ७€8          |
| মান ও প্রেম (কবিতা)             | •••            | শ্ৰীকুমুদরঞ্জন ঘোষ                   | • • •                                   | ७०७          |
| , মেন্ত (কবিতা)                 | •••            | শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম,এ,বি         | া,এল                                    | F 58         |
| <b>মৃত্যু (ক</b> বিতা)          | •••            | শ্রীবিরক্ষাশঙ্কর বস্থ                | •••                                     | ৮98          |
| মহর্ষি রুদ্র (পৌরাণিক গর        | 1)             | শ্ৰীমতী হেমশতা দেবী                  |                                         | 224          |
| <b>য</b> বদ্বীপে                | •••            | শ্ৰীজ্যোতিহিন্দ্ৰনাথ ঠাকুর           | ৪৯, ১৩                                  | ٠, ٥,٥,      |
|                                 |                | <b>৩</b> 00, 8>                      | , 888, ¢°                               | ı¢, ৬৭৬      |
| রেণুরচয়িত্রী (সচিত্র)          | •••            | শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপা               | धाय …                                   | ೨೨           |
| রসের ধর্ম                       | •••            | শ্ৰীরবীক্রনাথ ঠাকুব                  | • • •                                   | ৩৬           |
| রামভন্ন লাহিড়ী ( সচিত্র )      | • • •          | শ্ৰীৰাদ্বিহাৰী মুখোপাধায়াৰ          | বি,এ                                    | २०५          |
| রসভঙ্গ (গ্র)                    | •••            | শ্রীক্রমোহন মুগোপাধা                 | ায় বি,এল                               | ৩৫৬          |
| রসেটা প্রস্তর                   | •••            | শ্রীতারকচন্দ্রায়                    |                                         | 15 P.B       |
| কেডিয়ম রহস্ত                   | •••            | শ্রীস্থরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য       |                                         | <b>6</b> 66  |
| রাবণবধ                          | •••            | শ্রীযত্নাথ সরকার                     |                                         | <b>9৮</b> 8  |
| <b>লোকান্তরে জীব প্রকৃতি</b> (। | 5য়ন )         | শ্রীস্থরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য       | • • •                                   | ৫२           |
| লন্ধায় বুদ্ধের দম্ভ ( সচিত্র ) | · · মহামহে     | াপাধ্যায় ডাক্তার সভীশচন্দ্র বি      | ভাতুষণ এম                               | ,এ ৪০        |
| লক্ষ্ণ সেন                      | •••            | শ্ৰীশশিভূষণ বিখাদ                    |                                         | 2080         |
| नच्चीत्र ञी                     | • • •          | শ্রীমতী শরৎকুমারা চৌধুরাণী           | •••                                     | 966          |
| শতদল-রচয়িত্রী                  | •••            |                                      |                                         | \$65         |
| শতদল ( কবিতা )                  | •••            | वैधीरवन्तराथ पछ                      | •••                                     | <b>988</b>   |
| শারদ শক্ষী (কবিভা)              | •••            | শ্রীস্থরঞ্জন রায় বি,এ               | • • •                                   | € ७•         |
| শারদ গীতি (কবিতা)               | • • •          | শ্ৰীমতী হিরগ্রী দেবী                 | •••                                     | 896          |
| শোকবাৰ্ত্তা ( সচিত্ৰ )          | •••            | •••                                  | •••                                     | <b>૭</b> 8৮  |
| শিবমন্দির (গল, চয়ন)            | •••            | শ্ৰীস্থরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য       | •••                                     | 8 0 0        |
| ভভদৃষ্টি (গর)                   | ••             | শ্রীষভীক্রমোহন সেনগুপ্ত              | •••                                     | 8 かる         |
| শিল্পে ভক্তি মন্ত্ৰ             | •••            | শ্রীষ্ঠবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর             | •••                                     | ৯ ৭          |
| শক্তি ও সাধনা ( গল্প, চয়ন )    | •••            | শ্ৰীস্থরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য       | •••                                     | >89          |
| শিল্প সমিতির দান                | •••            | •••                                  | •                                       | <b>bb</b> •  |
| শিশিরকুমার ঘোষ ( সচিত্র )       | •••            | •••                                  | • • •                                   | ৯৫ ৭         |
| শ্রীপঞ্চমী (গান)                | •••            | শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী            |                                         | b <b> </b>   |
|                                 |                |                                      |                                         |              |

| <b>স্ব</b> র <b>লিপি</b>          | •••           | শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী                    | •••   | ৩, ৮২৮       |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------|--------------|
| স্বরণিপি                          | •••           | শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়            | •••   | २৮১,७५8      |
| স্বর্গিপর ব্যাখ্যা                | •••           | শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর              | •••   | 8            |
| সাথিক দান (কবিতা)                 | •••           | শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর                  | • • • | ১০৩৯         |
| দোমাডি করদ্ (চয়ন)                | •••           | •••                                     | •••   | ৬৯           |
| সাময়িক প্রদঙ্গ (সচিত্র)          | •••           | •••                                     | •••   | <b>ታ</b> ኈ   |
| সমালোচনা                          | •••           | bb, 599, 258, 086, 802, 6               | २৮,   | ৬৬১,৭০২,     |
|                                   |               | ৭ ৯                                     | ۶, ۵  | 15,508•      |
| সাগর তীরে                         | •••           | শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বস্ত্র, বি, এ        | •••   | >•€          |
| স্কুচবিত্র (গল)                   | •••           | শ্রীদোরীক্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি         | ব, এল | 666          |
| সমাট সপ্তম এডওয়াড ( সচিত্র       | )             | •••                                     | •••   | ১৬৮          |
| স্ইন গাড় (গল—চয়ন)               | •••           | শ্রীমতী অনুরূপা দেবী                    | •••   | २२१          |
| স্মালোচক (গল্প)                   | •••           | শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি,এ      | 4     | २१৫          |
| द्वीरमना ( हब्रन )                | •••           | শ্রীমতী প্রিরম্বা <b>দে</b> বী          | •••   | <b>५०</b> ५२ |
| স্পাপ্ত সংগ্ৰহ ও নকল স্পাঞ্চ (সচি | ত্র)          | শ্রীগণপতি রায়                          | •••   | ७५७          |
| मनानत्मत देवताशः (शन्न)           | •••           | শ্রীচাক্তর বনেজাপাধ্যায় বি,এ           |       | <b>७</b> 8>  |
| নেহের নিরিখ্                      | •••           | শ্ৰীদত্যেক্তনাথ দত্ত                    |       | 8 <b>२</b> • |
| স্বৰ্গীয় কাণী প্ৰসন্ন ছোষ বিভাসা | গর ( সচিত্র ) |                                         | •••   | 189          |
| मनामो (शब्र)                      | •••           | শ্রীগিরীক্তনাথ গঙ্গোপাধ্যার এম,         | এ,বি, | এল (৬)       |
| मनामी (शज्ञ)                      | •••           | শ্রীযতীব্রুমোহন দেনগুপ্ত                | • • • | ۰ ۹ 🗲        |
| শীভারাম ( সচিত্র )                | •••           | শ্রীযোগীক্তনাথ সমান্দার বি,এ,এ          | াফ,এ  | 5,এস ৫৯৩     |
| স্গ্য ও সৌরজগত (চয়ন)             | •••           | •••                                     | •••   | ৬৮২          |
| সু ক্রা ভ                         | •••           | শ্ৰীকৃষ্ণানন্দ ব্ৰহ্মচাৰী               | • • • | <b>१</b> २ ৫ |
| সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে ছই একটা কং    | था            | শ্রীদেবাংগুনাথ চক্রবন্তী এম,এ           |       | १७১          |
| সাম <i>জ</i> স্থ                  | •••           | শ্রীরব জনাথ ঠাকুর                       | •••   | 92.0         |
| স্বামী রামতীর্থ ( সচিত্র )        | •••           | শ্ৰীস্থরেন্দ্রনাথ মিত্র এম,এ            | •••   | ₽•8          |
| স্বপ্ৰকাশ (কবিভা)                 | •••           | শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর                  |       | ৮৩৯          |
| হকিকত রায়                        | •••           | শ্রীবিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী            | •••   | 346          |
| হেঁয়ালী নাট্য                    | •••           | সম্পাদিকা                               | •••   | 899          |
| হেঁয়ালী নাট্য                    | •••           | শ্ৰীনৃপেদ্ৰনাথ সাউ                      | • • • | 9 < ৮        |
| হিউয়েনদাং প্রণীত দিই- ইউ-কি      | , ( চয়ন )    | 8 <b>৯٩, ৫৮২, ৬٦•,</b> 98১ <b>, ৮</b> ৪ | ه , ه | ٥৫, ٥٠٠٩     |
| হিন্দু মুদলমানের একতা             | •••           | শ্রীমৈত্বদিন হোদেন                      | • • • | <b>৮</b> ২২  |
| হার জিভ (গ্রা)                    | •••           | শ্ৰীপাচুলাল খোষ                         | • • • | ۶۶۰          |

## সন ১৩১৭ সালের বর্ণাত্বক্রমণিক চিত্র সূচী

| চিত্ৰ                             | চিত্র কর                        |      | স[ল               |
|-----------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|
| আডেমিরাল রিস্                     | •••                             |      | অগ্ৰহান্বণ        |
| অনারেবল সৈয়দ আলি ইমাম            | •••                             |      | ঐ .               |
| অঞ্কণা রচয়িত্রী গিরীক্রমোহিনী দা | मो …                            |      | আশ্বিন            |
| অজন্তা গুহার ছাদের নীচের কারুক    | र्षा                            |      | কার্ত্তি <b>ক</b> |
| অংশিক মিলন চিত্ৰ                  | •••                             |      | देकार्छ           |
| অলো ছামা রচয়িত্রী কামিনা দেবী    | •••                             |      | हें का            |
| আছা কুছা পার্ক                    | •••                             |      | ক।ৰ্ভিক           |
| ইংরাজের ত্র্লীড়া কৌতুক           | •••                             |      | আখিন              |
| উয়েনো পার্কের নিকটবর্তী হ্রব     | •••                             |      | কার্ত্তিক         |
| উই निषम तरम्न् हे । इन            | •••                             |      | হৈচত্ৰ            |
| উপাসনান্তে প্রার্থনা              | উই शिश्रम तरपन्छ। हेन           |      | टेड ब             |
| উমানন্দ মন্দির                    | •••                             |      | टेहज्ब            |
| এডওয়ার্ডের সপরিবার চিত্র         | •••                             |      | আধাচ              |
| কণারকের ভগ্ন মন্দির               | •••                             |      | टेका इ            |
| কবি র <b>জ</b> নীকান্ত            | •••                             |      | শ্ৰাৰণ            |
| কুমারী নাইটিংগেল                  | •••                             |      | পৌৰ               |
| কাউণ্ট লিও টৰ্ছলয়                | •••                             |      | ব্র               |
| কলেজ স্বোধারস্থিত ডে্ভিড হেয়ার   | •••                             |      | <b>অ</b> াবাঢ়    |
| থোকার যুদ্ধ ঘাত্রা                | •••                             |      | ফাস্ত ন           |
| শুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়           | •••                             |      | মাঘ               |
| চক্ৰনাথ বস্থ                      | •••                             | •    | শ্ৰাবণ            |
| ছাত্রদিগের ডর্থনিটারি             | •••                             |      | শ্ৰাবণ            |
| জুলু বাগ যন্ত্ৰ                   | •••                             |      | শ্ৰাবণ            |
| জ্মনীর যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী      | •••                             |      | <b>टे</b> 5 ज     |
| জাপান স্মাটের পরিথা ও খেত প্রাসা  | <b>F</b>                        |      | অগ্ৰহায়ণ         |
| টোডারমণী                          | •••                             |      | পৌষ               |
| টোডাজাতির বাদগৃহ                  | ***                             |      | ८।ोय              |
| তোমরা ও আমরা                      | শ্রীযামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় | •    | পৌৰ               |
| তরুদত্ত                           | ***                             |      | কার্ত্তিক         |
| <b>न</b> मञ् <b>डी</b>            | শ্রীষ্পবনাস্ত্রনাথ ঠাকুর        | •••- | আ <b>খিন</b>      |
|                                   |                                 | •    | -111.4-1          |

| ত্ৰ্বাদাস লাহিড়ী                  | •••                 | •••                          | •••             | অগ্ৰহায়ণ      |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| দশভূজার মন্দির                     | •••                 | •••                          | •••             | কার্ত্তিক      |
| দেশেৰ উন্নতি                       | •••                 | শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধা   | <b>ां</b> ग्र   | ফাল্পন         |
| ত্ই বোনে থে <b>লি</b> তে <b>ছে</b> | •••                 | •••                          | •••             | ক্র            |
| ধৃত্রাষ্ট ও সঞ্জ                   | •••                 | শ্ৰীনন্দলাল বস্থ             | •••             | ভাদ্র          |
| নেপল্দ্ উপদাগরের ফোর্টে            | টাগ্রাফ · · ·       | •••                          | •••             | हेरकर          |
| নব কোম্পানির তক্ষা                 | •••                 | •••                          | • • •           | ভাদ্র          |
| পুরাতন কোম্পানির তক্ষ              | rt ···              | • • •                        | •••             | ছাত            |
| প্রয়াগে শিল্প প্রদর্শনী           | •••                 | •••                          | •••             | মাঘ            |
| <b>ा</b> ह                         | •••                 | অজন্তার প্রথম গুহার চিত্র    | <b>र्हे</b> ( ठ | কার্ত্তিক      |
| প্ৰতীকা                            | •••                 | শ্ৰীমণিতকুমার হালদার         | •••             | পৌষ            |
| পত্ৰৰো                             | •••                 | গ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর       |                 | মাঘ            |
| পা ভূয়ার মদ জিদ                   | •••                 | •••                          | • • •           | মাঘ            |
| প্যাবিচাঁদ                         | ***                 | ***                          | * * *           | ভাদ্ৰ.         |
| বুলগেরিয়ায় গোলাপা আহ             | হর প্রস্তত প্রণালী  | •••                          | • • •           | বৈশাপ          |
| বিবা <b>হথেল</b> ।                 | •••                 | শ্ৰীপূৰ্ণচক্ৰ ঘোষ            | •••             | ভাদ্র          |
| वृ <b>क</b> (मरवन म <b>छ</b>       | •••                 | •••                          | •••             | ক্র            |
| বাস রচনায় নিষুক্ত স্থা ম          | ংস্থ                | •••                          |                 | আধিন           |
| বৃক্ষণাথায় দোহ্ল্যমান পির         | র ই মংস্ <u>র</u>   | •••                          | •••             | ক্র            |
| <i>रक्र</i> दौ द                   | •••                 | শ্রীষামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাং   | <b>财</b> 羽      | অগ্ৰহায়ণ      |
| বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ                | •••                 | •••                          | •••             | ক্র            |
| <b>বৈৰা</b> গী                     | •••                 | শ্রীঅসিতকুমার হাল্দার        | • • •           | टेडज           |
| देवैहित्र भन्तित                   | •••                 | •••                          | • • •           | মাঘ            |
| ভাষোডিগামা ও কালিকটে               | র জামোরিন           | হ্লাকি এণ্ড দন্দ             | •••             | <b>टेव</b> णाथ |
| ম্যাডামকুরি ও তাহার বৈ             | জ্ঞানিক পরীক্ষা গৃহ | •••                          | •••             | বৈশাথ          |
| মাংদাশী উদ্ভিদ                     | •••                 | •••                          | •••             | - देबार्छ      |
| মোগল অভঃপুরের দৃশ্র                | •••                 | •••                          |                 | আশ্বিন         |
| মধ্য হিমালয়ের কুলু জাতিঃ          | ব বৃক্ষতলন্থ মনিদ্র | •••                          | •••             | আধাঢ়          |
| যমুনা পুলিনে                       | •••                 | শ্ৰীযোগেন্দ্ৰনাথ চক্ৰবৰ্ত্তী | •••             | বৈশাধ          |
| যশোলী ও গোপাল                      | •••                 | শ্রীঅসিভকুমার হালদার         | • • •           | टेकार्छ        |
| त्त्रभू त्र विशेषो शिश्रषमा (मनै   | ী ও তাঁহার স্বামী   | •••                          | • • •           | বৈশাশ্ব        |
| রামতহু লাহিড়ী                     | •••                 | •••                          | • • •           | আষাঢ়          |
|                                    |                     |                              |                 |                |

| রামগোপাল ঘোষ                                               | •••             | •••                          |         | <b>তা</b> য়াড়  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------|------------------|
| রাকা পঞ্ম জর্জ ও সাম্রাজী                                  | মেরি            | •••                          | •••     | ঐ                |
| রাজকুমার ও শক্তিময়ী                                       | ·               | শ্রীঅসিতকুমার হালদার         | • • •   | শ্ৰাবণ           |
| রায় বাহাত্র কালীপ্রদর ঘোষ                                 | বিভাগাগ         | ৰ সি, আই ই,                  | • • •   | ভাদ              |
| রামসাগর                                                    | •••             | •••                          | •••     | ক।ৰ্ত্তিক        |
| রাক্সা ম্যানুয়েল ও রাজ্যাতা                               | •••             | •••                          | • • •   | অগ্ৰহায়ণ        |
| রচনানিরত রবীক্রনাথ                                         | •••             | শ্রীগগনেক্সনাথ ঠাকুর         | • • •   | মাঘ              |
| লেডি মিণ্টো                                                | •••             | •••                          | •••     | देव <b>माश्र</b> |
| লেডি জেকিন্স                                               | •••             | •••                          | •••     | इंस्कृड          |
| শক্ষী নারায়ণ                                              | •••             | •••                          | • • •   | কার্ত্তিক        |
| লর্ড মিন্টো, লেডি মিন্টো, লর্ড                             | হাডিং, বে       | ণডি হাডিং, লর্ড মলি, লর্ড কু | •••     | <b>পৌ</b> ষ      |
| শক্তিময়ীর স্বপ্ন                                          | •••             | শ্ৰীঅসিতকুমার হালদার         |         | <b>বৈশা</b> খ    |
| শতদশরচয়িত্রী সরোজকুমারী দেবী এবং তাঁহাব বামী ও শিশু পুত্র |                 |                              |         | <b>े</b> 5 व     |
| সার ওয়েদারবর্ণ টেকনিক্যালয়                               | <b>ে</b> ল      | •••                          |         | মাব              |
| দালকারা কুলু কুমারী                                        | •••             | •••                          | •••     | জাষাঢ়           |
| সম্রাট এডওয়ার্ডের সপরিবার                                 | চিত্ৰ           | •••                          |         | ঐ                |
| সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ও সম্রা                             | জ্ঞী আলেব       | <b>ক্রা</b> •••              | •••     | टेकार्ड          |
| ষ্টাণ্ডফোর্ড বিশ্ববিচ্ঠালয়                                | •••             | •••                          | •••     | <b>শ্ৰাৰ</b> ণ   |
| স্রদাস ও ক্বফ                                              | •••             | শ্ৰীনারায়ণ প্রদাদ           | •••     | শ্বাৰণ           |
| ম্পঞ্জদংগ্ৰহ চিত্ৰ                                         | • • •           | ***                          | • • •   | ঠ                |
| <b>দীভারামের ত্</b> র্গাবশেষ                               | •••             | •••                          | •••     | ক ্রিক           |
| শ্বেত শাগর                                                 | ***             | •••                          | •••     | ব্ঞাহায়ণ        |
| স্বামী রামতীর্থ ও তাঁহার সরা                               | াস <b>ক্ষ</b> ণ | •••                          | •••     | মাৰ              |
| স্থার উইলিয়ম ওয়েদার বর্ণ                                 | •••             | •••                          | •••     | <b>মা</b> ঘ      |
| শিশিরকুমার ঘোষ                                             | •••             | •••                          | • • • • | ফ <b>ান্ত</b> ন  |
| হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও                                     | •••             | 44.                          | •••     | <b>আ</b> ষাঢ়    |
|                                                            |                 |                              |         |                  |



সভি অধিতিক্ষাৰ হালদাৰ শিলিনটার স্থা ।

বৈশাধ, ১৩১৭

্রিম সংখ্যা।

#### वर्ष वत्र ।

কাদিহীন অন্তহীন কাল প্রাতন,
কুইজ কণিকা তাহে তুমি হে ন্তন!
ক্ষেকার অনকল আলোক মহান,
সকলি বিশাল, তুমি কুত্র বর্ত্তমান!
তব্ও সামান্ত নহ, আত্মদানে তব,
পলে পলে মহাকালে স্ফেছ, হে নব!
হালোক ভ্লোক সবই সচঞ্চল গতি,
তুমি বিন্দু বর্ত্তমান একা স্থির জ্যোতি!
অপ্রত্যক্ষ স্পর্লাতীত ভূত ভবিষ্যৎ,
প্রত্যক্ষ বন্ধন তার তুমি চিৎ সং!
ওহে কুত্র, অসামান্ত, প্রত্যক্ষ প্রতিমা,
নিরাকার কালে তুমি সাকার মহিমা!
এস-হে নৃতন এস লই গো বহিরা,
অসীম সনীমরূপে উঠুক ভরিয়া!

बीमछी वर्षक्मात्री (मरी।

#### গতবর্ষ।

ওগো বর্ব,—ওগো রদ্ধ তুমি ববে এলে ছাসিটুকু এনেছিলে; কি লইরা গেলে? কারো প্রার্থনার পানে চাহিলেনা ফিরি, বার বাহা প্রাপ্য ছিল দিলে চুল চিরি! তবুও ওধাই ভোমা এক বৎসরের এই স্থাও ১৯৭,—একি শুধু অতীতের? ভোমার ছতির চিক্ কিছু কি এমন, ধরারাণী ধরে নাই জ্বানে আপন? দিলে না ব্বিতে ওগো কডটুকু কার রেধে গেলে, নিরে গেলে কডটুকু আর! তবু আল ভাবিতেছি বসে মনে স্থান গালে ভোমারেই পড়িবে স্বরণে। তুমি বাহা দিয়ে গেলে ভার তুলনায় কে জানে এ নব বর্ষ দাড়াবে কোথার!

যুঝাযুঝি অনিবার, ওঠা পড়া বারবার, তা বলে কি ভূমিতল করিব আশ্রয়! প্রাণ সাথে থাকে কারা আলো সাথে আছে ছারা

চিরদিন এক সাথে জর পরাজর।
দূর করি দিয়া মানি, হে নাথ, তোমার বাণী
নূতন বরষ আজি আনিছে বহিয়া,
আশীষ বারতা তব কাণে বাজিতেছে নয
নবীন আশার বলে ভরিতেছে হিয়া।
আর না করিব ভয় হউক তোমার জয়
স্থ তঃথ যাহা দাও লব পাতি শিরে,
মহাধন্ত হব আমি যদি হে জীবন স্বামি
কণা-মনী ঘুচে এই জীবনের নীরে।

শীমতী হিরগায়ী দেবী।

•

#### নববর্ষ।

এদ বর্ষ,—এদ বন্ধু স্থেবর ছথেব,
এদ নোর ক্ষুদ্র দলী বাদশ মাদের।
ভাগ্যলিপি নিরে এদ পক্ষ পুটে ধরি',
প্রত্যেক দিনের প্রাপ্য এক্ এক্টী করি'
বারে পূড়া পক্ষ দম ফেলে দিরে বেও
আমার কোলের পরে।—দেখাওনা ক্ষেত্র
যদি তার মাঝে থাকে করিন করোর
ছংখ্যের মত ছই ভাগ্যথানি মোর।
যদি ভার মাঝে থাকে হাসি এক কণা
ওগো বন্ধু, তা হ'তেও বফিত ক'রোনা।
যা কিছু ভোমার দান শুভ ও অশুভ,
তাহাই অদৃষ্ট কানি ভাহাই বে শ্রুব।
ভাহারি অপেকা করি ভোমার ক্টিরে
হে বর্ষ ইাড়াক্ম আজি নত নত্র শিরে।
বিহেনেক্রবাল রাষ।

### नववदर्य।

এ বিশ্বস্থান্ত যেমন আদিহীন অস্ত্রহীন, ইহার অনস্ত সৃষ্টি স্থিতি প্রালয়ের মধ্যে যেমন काथा । विष्कृत नार्डे.विदाम नार्डे.कान्गिक्टे ম্বতন্ত্র করিয়া স্বাধীন করিয়া দেখিবার • কোন এবিশ্ব-উপায় নাই. তেমনি জন্মের প্রথমপ্রভাত হইতে আঞ পর্যান্ত সমস্ত জন্মমৃত্যু যাতারাতকে আচ্ছন্ন করিয়া, সার্থক ও সম্পূর্ণ করিয়া যে মহাকাল দাঁড়াইয়া আছে ভাহাকে শ্বতন্ত্ৰ ও শ্বাধীন করিয়া দেখাও আমাদের সাধ্যাতীত। বলিবে কোন স্থ্যকিরণের তাহার প্রথম জন্ম, কোন্ জ্যোৎসার মান ছায়াতলে তাহার মৃত্যু শ্যাঃ! কিন্তু এ বিশ্ব-বিধান, এ কালস্রোত যদি আপনাকে বিচিত্র রূপ রস গন্ধ স্পর্শে নিত্য নৃতন, চির মধুর করিয়া আমাদের মর্ম্মলারে আদিয়া আঘাত না করিত, অমৃত উৎদের আস্বাদ দান না করিত, তাহা হইলে এ সংসারকে একট। লোহ কঠিন প্রাণহীন কারাগার ভিন্ন আর কিছু মনে করা সম্ভবই হইত না।

তাই আজ পূর্ব্বগগনে উবার প্রথম উন্মেষের পবিত্র স্পর্শে চকু খুলিয়া আকাশ আলোক বাতাস বিশ্ব সকলই নৃতন, সকলই মধুর মনে হইতেছে। অসীম কালকে আজ আপনার ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া নবীন রূপে উপলব্ধি করিতেছি; আজ নব-বর্ষের প্রথম প্রভাতকে নব আনন্দে আলিঙ্গন করিয়া ধন্ত হইতেছি।

**व शूनक म्लार्गत मधा प्रमा नाहे कान** नारे, जां नारे धर्म नारे। এ यानम-জাগরণ বিশ্ব মানবের নিত্যধন। অস্তরের এই সানন্দ অমুভৃতি আন্ধ পুথিবীর এক প্রাপ্ত হইতে অপর প্রায়ত প্রায়ত সমগ্র মানব সমাজের বাহাজীবনকে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে। আজ বহুশতাকীর সঞ্চিত হীনতা জড়ম্ব হইতে মুক্তি লাভের জন্ম হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খুষ্টান সকলেই সচেষ্ট । দক্ষিণ আফ্রিকার সামাক্ত শ্রমজীবী ভারতবাদী হইতে প্রবন্ পরাক্রান্ত ইংলওবাসী পর্যান্ত আজ এ জাগ-রণের আন্দোলনে বিচলিত। চীন, তিব্বত্ ভারত, পারস্থা, তুরস্কা, মিশর ইত্যাদি প্রাচ্য-প্রতীচ্য সঙ্গল দেশই আজ নবজীবনের সাধনার জ্বল্য, মনুষাজ্বের স্থানরক্ষার জ্ব, আত্মণাভের জন্ম অগ্রসর।

আজিকার এই শুবোজ্জন আকাশের
তবে দাড়াইয়া পৃথিবীর এই পুলক চাঞ্চল্য
এই আত্মগধন ও আত্মোৎসর্গ যখন দেখি,
তথন কবির মোহন স্থরে মুগ্ধ প্রাণ আপনিই
গাহিয়া উঠে—

"নব আনন্দে জাগো আজি নব রবি কিরণে, শুল্ল স্থলর প্রীতি উজ্জ্বল নিশ্বল জীবনে।"

নববর্ষে কবির এই মর্ম্মবাণী সত্য ও সার্থক হউক, এ সংসার শুল্র স্থাতিসমুজ্জল নির্মাণ জীবনে পূর্ণ ও পবিত্র হইয়া
উঠুক, আজ ইহাই আমাদের অস্তরের
প্রার্থনা।

### ভারতী-বন্দনা।

'ওগো কমল-আসনা,—রঞ্জনী-বীণাপাণি!
আমি কাহারেও আর জানি না, ভারতি
তোমারেই ভধু জানি।
ওগো মধুর-ছন্দা, হৃদয়ানন্দা
জানি না প্রভাত, না'জানি সন্ধ্যা—
তোমারি পর্বের অর্থ্য রচিয়া
জীবন ধন্ত মানি!

আমি জানিনাত তাহা ভাল কি মন্দ,
বাসহীন কিবা মধুর গন্ধ,
শুধু প্রীভিপ্রিত পরমানল
তোমার চরণে দানি।
আমি না চাহি অক্ত বিভব ঋদি
চাহি না মুক্তি, চাহি না সিদ্ধি
তোমারি প্রসাদ লভিবারে গাধ
তোমারি অমৃত বাণী।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

### স্বরলিপি।

ইমনভূপালী — এক ভালা।

शिराताः । शा-र्मामर्नाः वया- १-१। -क्यो-श्रा-क्याः । शा- १ ताः मा मा॥ ও গো **আ •** স না • • । গা গা ম। ।  $^{3}$  গা- রা সা। (-1 সা সা)I । সা সা। I সা সা। সা সরা-গা। नो वी गा পা • ণি • " G[7|1" - আ মি কা হা রে ই আর • ঁগাগাগা। গাগাগাf I রারাগা।কাকাকা। গকা-পাপা। -াপাংপা॥ का नि ना ভার ভি ভোমারে ই শুধ জা গো গা शिकाभागा। भा- १४।। शास्त्रामा। मा- १मी मिर्जा ती। 1 -1 위 위 I · 18 [51 ম ধুর **छ** ० नि न ० नत -জানি না । त्री र्न्द्री- र्गा । র্রাসান।। ধা- পা **ភাপা** [} পা ধা ধা। धा- भी भी। নাজানি প্ৰভা ত স • স্ব্যা তো মারি खी व न ষা

 $_{
m I}$  -  $_{
m I}$  পাপ। $_{
m I}$  -  $_{
m I}$  সাসাধা। সাসার। রাসরগাগা। গা- গা  $_{
m I}$ • "ও গো" • আমি জানিনা ত তাহা ভাল কি  ${f I}$  রাগারগা। ক্লাক্লামা। ক্লাগক্ষপাপা। পা-াপপপা ${f I}$  পা-ক্লপধাধা।  ${}^{\circ}$ নু কি বা াবাস হী ম ধু র গ • স্বভ্ধ প্ৰী পা-ক্রাক্সপাI গাগার। গা গা মা। পা পক্ষা ধা। । शांशांशा . পুরি ত ন • ক ভোমার চর ণে পর মা -1 পાબાI (બાજાબાળા બા-1 ધા ધા ધર્માર્મા । बना- वा मा। ৽ আ মি অ • হা বিভ ব मा • नि নাচাহি भी बी बी। भें बी- भी भी। बी भी ना। धा- भी भी Il 1 मी- 1 मी I थ। ० कि মু • ক্তি চাহিনা দি • দ্ধি চাহি না ા બા- ધાધા । ધર્મા- ર્મા- !! બાધા ધર્મા માર્ગના [ সાসાর ! গালা का ! প্র সাদ • ল ভি বা রে সাধ • তোমার ্ভো মারি । शका- भाभा। - । भाभा॥ বা • বী • "ওগো

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

#### স্বরলিপির ব্যাখ্যা।

- ১। স, র, গ, ম, প, ধ, ন—সপ্তস্থরের এই দাতটি স্বরাক্ষর।
- ২। ঋ=কোমল র; জ=কোমল গ; ক্ম=কড়িম; দ=কোমল ধ; ণ=কোমল ন।
- ৩। উচ্চ সপ্তকের ম্বরের মাধায় রেফ-চিহ্ন ও থাদ সপ্তকের নীচে হসম্ভ-চিহ্ন থাকে; মধ্য-সপ্তকের ম্বরে কোন চিহ্ন থাকে না। যথা প্, ধ্, ন্, স্র, গ, ম, প, ধ, ন, র্, র্, র্গ ইত্যাদি।
- ৪। ছরোচ্চারণের কাল-পরিমাণকে মাত্রা বলে। এক, উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাছাকে এক মাত্রা: এক, ছই উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তাকে ছই মাত্রা; এক, ছই, তিন উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তাকে ছিন মাত্রা বলে; ইত্যাদি ক্রমে মাত্রা যথেচ্ছা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

মাত্রার চিহ্ন আকার। যথা সা একমাত্রা; সা -া ছই মাত্রা; সা -া -া তিন মাত্রা ইত্যাদি। ছইটি স্বর একমাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইলে, ছইটি স্বরাক্ষর যুক্ত হইরা শেষ অক্ষরের গায়ে আকার বসে; যথা, গনা, পধা; এইরূপ স্থলে প্রতি স্বরটি অর্জমাত্রা। চারিটি স্বর একমাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইলে, চারিটি স্বরাক্ষর যুক্ত হইরা শেষ অক্ষরের গায়ে আকার বসে; যথা, সরগমা, এই স্থলে প্রত্যেক স্বরটি সিকিমাত্রা। এইরূপ একমাত্রার মধ্যে যতগুলিই স্বর উচ্চারিত হোক্ না কেন, তাহাদের স্বরাক্ষরগুলি যুক্ত হইয়া শেষ অক্ষরের গায়ে আকার বসে। যথা সরগমপধা, মপধনসা ইত্যাদি। অর্জমাত্রার বিশেষ চিহ্ন=ঃ বিসর্গ।

ে। সাধারণত উপরোক্ত যুক্তস্বরগুলি গড়ানে ভাবেই উচ্চারিত হয়; যদি কোন স্থলে, উহার প্রত্যেক স্বর পুথক ঝেঁকে উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে শিরোদেশে বিন্দু-চিহ্ন দেওয়া হইরা থাকে, যথা সরগমা। কোন এক বর যথন আর এক বরে বিশেষরূপে গড়াইয়া যায়, তথন বরের নীচে এইরূপ — চিহ্ন থাকে; যথা, ণা-পা।

- ৬। যথন ম্বাক্ষরের নীচে গানের অক্র না থাকে তথন ম্বরাক্ষরগুলির মধ্যে হাইফেন ( ) চিহ্ন থাকে এবং গানের পংক্তিতে শৃষ্য ( ) চিহ্ন দেওয়া হয়।
- ৭। কোন আমুসঞ্চিক হার কোন প্রধান হারকে ঈষৎ ছুঁইয়া গেলে প্রধান হারের গায়ে কুন্ত অক্ষরে এইরূপ লিখিত হয়; যথা <sup>র</sup>সা সা<sup>র</sup> ইত্যাদি।
- ৮। আস্থায়ীর আরম্ভে,—বেথান হইতে রীতিমত তাল হাক হয়—সেইখানে এইরূপ ॥ যুগল-ছেদ অথবা যুগল II স্তম্ভচিহ্ন এবং প্রতাঁক কলির শেষে যেখানে থামিয়া আস্থায়ীতে আবার ফিরিতে হয়, সেইখানেও এইরূপ ॥ যুগল-ছেদ অথবা যুগল II স্তম্ভচিহ্ন বদে।
  - 🎍। { }=পৌনকক্তির চিহ্ন ; যথা { সা রা গা মা } অর্থাৎ এই অংশ ছইবার আবৃদ্ধি করিতে হইবে।
- > । ( )=পুনক্জি-কালে লজ্বনের চিহ্ন; যথা { সারা (গা মা) পা ধা। জ্বর্থাৎ সারা গা মা—এই জংশ ছিতীয়বার আবৃত্তি করিবার সমর (গা মা) এই অংশ লজ্বন করিয়া একেবারে "পা ধা" এই জংশ ধরিতে হইবে।
  - ১১। প্রতি ভাল-বিভাগের পর ছেদ-চিহ্ন বদে; তালের এক মাওদা পূর্ণ হইলে এই I স্তম্ভ-চিহ্ন দেওয়া হয়। শ্রীকোগতিরিক্তনাথ ঠাকুর।

## মহাকবি কালিদাসের চিতাভূমি ও তাঁহার অন্তিম কবিতা।

লক্ষার মাতির নগর। লকার দক্ষিণ
বিভাগে মাতর নামে একটা নগর আছে।
বিশুদ্ধ ভাষার উহাকে মহাতীর্থ বলে। উহা
কোলম্ব নগরের ১০০ মাইল দক্ষিণে সমুদ্র
তীরে অবস্থিত। কোলম্ব হইতে ধুমরথে
চড়িয়া উপকৃল পথে এই স্থানে উপস্থিত হওয়া
যায়। কালিন্দী নামে এক নদী মাতর
নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভারত
মহাসাগরে নিপতিত হইয়াছে। এই নদী
সাধারণতঃ কিরিন্দা নামে প্রসিদ্ধ। ইহার
করেক মাইল দুরে সমাস্তরাল রেণাক্রমে
প্রবাহিত হইয়া আর একটি বৃহত্তর নদা
ভারত মহাসাগরে পড়িয়াছে। উহার নাম
নীলব গলা। উহার উৎপত্তি স্থান সমস্তকট

পর্বত। কালিন্দী নদী ও ভারত মহাসাগরের সক্ষম স্থলের সন্নিকটে তিয়ারাম নামে এক বৌদ্ধ বিহারে বিহুমান আছে। এই বিহারের প্রাঙ্গণ ভূমি নানা পূজাণভা ছারা পরিশোভিত। তাহার চতুঃপার্শে অসংখ্য পূগ ও নারিকেশ বৃক্ষ।

তথায় কালিণানের মৃত্যুসম্বন্ধে প্রবাদ। লঙ্কা দ্বীপে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে "ভারতের মহাকবি কালিদাস মাতর নগরে দেহত্যাগ করেন। কালিন্দী তীরে তাঁহার দেহ ভত্মীভূত হইয়াছিল এবং অধুনা যে হলে তিয়ারাম বিহার প্রভিষ্টিত হইয়াছে উহার সীমা কালিদাসের চিতাস্থল।"

এই প্রবাদের মূলে কোন সভ্য স্বাছে

কিনা জানিবার অস্থ্য আমি লছার বিভিন্ন প্রদেশের স্থবিদান্ ভিক্ষ্ণণের নিকট অস্থসন্ধান করি। তাঁহারা সকলেই মৃক্ত কণ্ঠে বলেন এই প্রবাদ অতি প্রাচীন \* এবং ইহার সহ আরও অনেক কিংবদন্তীর সংস্রব আছে। এই সকল কিংবদন্তী লন্ধার প্রকৃত ইতিহাসের সহ এরপ ভাবে সংস্কৃত্ত যে অনেক স্থলে উভয়ের পার্থক্য করা যার না। নিম্নে করেকটা ঐতিহাসিক ঘটনা ও কিংবদন্তী উদ্ভুত করিলাম।

ল্কার রাজ। কুমারদাস। লকার প্রামাণিক ইতিহাস মহাবংশ। উহাতে বর্ণিত আছে যে ধাতুদেন নামে মৌর্য্যবংশীয় কোন নরপতি থঃ ৪৬০ — ৪৭৯ পর্যাস্ত লঙ্কার শাসন দশু পরিচালনা করেন। তাঁহার কোন নীচ কুলোৎপন্না ভাগ্যার গর্ভে কাশ্রপ এবং উচ্চ কুলোৎপদ্ম পত্নীর গর্ভে মৌদ্গল্যায়ন নামে পুত্র জন্মে। কাশ্রণ স্বীয় পিতাকে নিহত করিয়া ৪৭৯ খুঃ অবেদ লকার সিংহাসনে অধিকাচ হন। মৌদ্গল্যারন কাশ্রণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োলন করেন কিন্তু প্রজাবর্গের সম্পূর্ণ সহায়তা লাভ করিতে না পারিয়া পুত্র ক্ল্যাদি সহ ভারতবর্ষে প্লারন করেন। মৌদ্গল্যায়নের কুমার ধাতুসেন নামে এক পুত্র ছিল। ঐ পুত্র সাধারণতঃ কুমারদাস মৌদ্গল্যায়ন অষ্টাদশ বর্ষ নামে খ্যাত। ভারতে অবস্থান করেন। এই দীর্ঘসময় কুমারদাস ভারতে থাকিয়া সংস্কৃত ভাষার স্বিশেষ অমুশীলন করেন। ৪৯৭ খঃ অব্দে

মৌদ্গলারেন বহু ভারতীর সৈত্ত সমভিবাহারে স্বলেশে প্রতিগমন করেন এবং কার্ত্রপকে পরাজিত করিরা লম্বার সিংহাসন, অধিকার করেন। ৫১৫ খৃঃ অম্পে মৌদ্গল্যারনের মৃত্যু হয়। এই বংসর কুমারদাস লম্বার রাজা হন। ৫২৪ খৃঃ অম্ব পর্যান্ত তিনি রাজ্য করেন।

তাঁহার জানকী হরণ কাব্য। এই স্থলে রাজা কুমারদাস সম্বন্ধে যে বুতান্ত উল্লিখিত হইল উহা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। উহাতে কোন প্রকার কল্পনার সম্পর্ক নাই। ইতঃপর একটা কিংবদস্তীর উল্লেখ করিতেছি। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রাজা কুমারদাস ভারতে অবস্থান কালে গীর্বাণবাণীর অসুশীলন করিয়া উহাতে প্রগাঢ় পাণ্ডিতা শাভ করেন। তিনি লঙ্কার প্রত্যাবৃত্ত হইরা সংস্কৃত ভাষার জানকী হরণ নামে এফ মহাকাব্য বিরচন করেন। মহাকাব্যের উৎকর্ষ পরীক্ষার নিমিত্ত তিনি উহার এক প্রতিলিপি উজ্জবিনী নগরীতে মহারাজ বিক্রমাদিতোর নি কট করেন। কালিদাস ব্যতীত অপর স্কল পণ্ডিতই ঐ কাব্যের প্রশংসা করিবেন এই ভাবিয়া মহারাজ বিক্রমাদিতা ইহা স্বীয় সভাসদ্পিভিতগণের হস্তে অর্পণ করিলেন, क्विन कानिमाम्क डेश मिथान इरेन ना। পণ্ডিতগণ উহার আত্মেপান্ত পাঠ করিয়া विलिय "महाबाज आमता वृत्ति अहे कारवात করিতে পারিতান ভালা হইলে আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয় হইত কিন্তু

<sup>\*</sup> পেরকুম সিরিধ ( পরাক্রম বাছ চরিত্র ), ংেলদিউ রাজনিয় (সিংহল খীপ রাজনীত ), প্রাবলি একছিতি গ্রন্থে এই প্রবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

হার আইরা বে আনবে ব্যক্তগণ ক্ষিত जारक ठाँहोत्रा वह প্রাসকে আরও वनिवाहित्समः-

बामको दंतपर कर्ख्ः त्रचूनःत्न हिट्छ मणि। क्वि: क्यांब्रांत्रभ्ठ बांदर्ग्न्ठ यवि क्यः ॥ \* কাঁহাদের এই বাক্য শ্লেষপূর্ণ। ইহার এক অর্থ-র বৃবংশ বিগ্রমান থাকিতে জানকীকে হরণ করা কেবল রাবণেরই সাধ্য। অপর ' অর্থ--রঘুবংশ কাব্য বিজ্ঞমান থাকিতে জানকী হরণ কাব্য বিরচন করা একমাত্র কবি কুমার-मारमञ्जू देवांगा।

কালিদাদের সহ কুমারদাদের স্থ্য ও কালিদাসের লক্ষা যাতা। সভাসদ পণ্ডিতগণের মন্তব্য প্রবণ করিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য বিষয় হইলেন। লক্ষেশ্বরকৈ কবি সম্মান প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে যথোচিত রাজসম্মান প্রদান করিবার জ্ঞা মনংস্থ করিলেন। তিনি জানকী হরণ কাবা রাজ্যের প্রধানতম হস্তীর পুচ্ছে বন্ধন করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইলেন। ৰখন হস্তী মহাসমারোহে নগরের মধ্য দিয়া চলিতেছিল তখন কালিদাস তথায় উপস্থিত হইয়া জানকীহরণ কাব্য দেখিবার ইচ্চা প্রকাশ করিলেন। সাধারণ রীভি অফুদারে তাঁহার প্রার্থনা অঙ্গীকৃত হইল। তিনি উক্ত কাব্যের প্রথম **শোক পাঠ করিতে লাগিলেন**—

> শাসীদবস্তামভিভোগভারাদ मिर्वाह्यजीनी नगतीय मिया।

कवानगरानभरी नमुद्रा পুরাববোধ্যেতি পুরী পরাধ্যা। 📧 🐎 🗀

( क्षानकी इत्रव ১ । ১) 📳 😹

"নগর সমূহের মধ্যে অযোধ্যপুরী শ্রেষ্ঠা। অগ্নি যেমন শমী বুক্ষকে অবলম্বন করিয়াছিল ক্ষত্রিয় তেজঃ সেইরূপ এই নগরীকে আশ্রয় করিয়া আছে। এই দিবা নগরী বছভোগ্য দ্রব্যের ভারেই যেন স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে।"

এই প্রথম শ্লোক পড়িরাই কালিদাস কুমারদাদের ভূয়দী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বস্তত: ঐ কাবা পডিয়া কালিদাস আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তিনি উহা খীয় মন্তকে ভাপন করিয়া হন্তীর সঙ্গে সঙ্গে নগর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বাদেদবীর বরেণ্য পুত্র কালিদাস লক্ষেপরকে সাধারণের সমক্ষে কবিসমান প্রদান করিলেন, এই সংবাদ অনতিবিলমে লক্ষায় পঁহুছিল। রাজা কুমার-দাস কুতজ্ঞতাভরে মহাকবি কালিদাসকে লন্ধায় যাইবার জন্ম আহ্বান कद्रित्नम । লকেখবের আহ্বান অনুসারে মহাক্বি লক্ষায় গমন করেন। এই সময় তাঁহার বয়ংক্রম অভ্যধিক হয় নাই।

जानकी इतन कार्यात त्मोल-কতা ৷ উপরে যে কিংবদন্তী ক্রিলাম উহা সম্পূর্ণ কাল্লনিক নহে। **উহার** অন্ততঃ কিয়দংশ সত্য ঘটনার উপর বস্ত। জানকীহরণ কাব্য আকাশকুস্থমের

<sup>্</sup>ৰ্ৰ্ন্তিক বলেন্ত্ৰ জীৱ সৰম শভাকীতে কৰি রাজনেধর এই বস্তব্য প্ৰকাশ করিয়াছিলেন। एकि ब्लावनी अरह अरे बहुना हेव छ दरेशाह ।

वानीक नटह कि नगर्गी चुक वह महाकारा বোষাই নগরে দেবনাগর অক্ষরে ও কোলছ নগরে সিংহলাব্দরে মুদ্রিত হইরাছে। প্রত্যেক गर्भन चार "देखि कानकी दत्रण महाकारका নিংহলকবেরতিশরভূতশু কুমারদাসশু অৰুকোনাম: অমুক:দৰ্গ:" এইরূপ লিখিত 'আছে। খুষ্টীর নবম শতাব্দীতে কবি রাজ-**टार्थत. बान्न मठाकीरा महाकवि क्लाम** ভদ্যতীত বৈয়াকরণ উজ্জাল দত্ত, কবি জল্হন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শেথকগণ কুমারদাসকুত আনকীহরণ কাব্য হইতে শ্লোক উদ্বত করিয়াছেন। ওচিত্যালঙ্কার, শাঙ্গ ধর পদ্ধতি, স্ভাষিতাবনী ও স্ক্রি মুক্তাবনী প্রভৃতি গ্রন্থেও জানকীহরণ কাব্যের শ্লোক নিবদ্ধ হইরাছে। বস্তত: রাজা কুমারদাস ঐতিহাসিক বাক্তি এবং তাঁহার জানকীহরণ কাব্য আমাদের প্রভাক্ষ গোচর। মহাক্বি কালিদাসেরও অভিত কেহ অখীকার করেন না। তথাপি এই ভিনের সম্বন্ধ যেভাবে উল্লিখিত হইল উহা যথার্থ কি কাল্লনিক তাহা স্থাগণের विदवहा ।

লক্ষার রাজসভায় কালিদাস।
কথিত আছে কালিদাস লঙ্কার রাজসভার
উপস্থিত হইরা স্বীর কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয়
দিরাছিলেন। এ বিষয়ে নিমে একটী কথা
উদ্ধৃত হইতেছে। রাজা কুমারদাসের পাঁচ
পদ্মী ছিল। একদিন তাঁহার হই পদ্মী নির্জ্জনে
এমনভাবে পরম্পর কথোপকথন করিতেছিলেন যে উহাদের চরিত্র বিষয়ে রাজার মনে

সন্দেহ উপস্থিত হয়। পদীধরের বিশ্রম্ভালাপ अवर्ण कोजुरुनी रहेना नामा भवारकत অন্তরালে দ্ঞার্মান হইরা থাকেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া এক পত্নী ঈষৎ হাস্তপুর্বক বলিলেন "মুখ্"। রাজা উঁহাদের অগু কোন কথাই শুনিতে পাইলেন না. কেবল "মুখ্ৰ" এই কথাটি তাঁহার 'কর্ণগোচর উঁহারা মুর্থ শক্ত কেন ব্যবহার করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য জানিবার জন্ম রাজা পর্নিন প্রাত:কালে সভাসদ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিলেন। পণ্ডিতগণ সভার উপস্থিত হইবা মাত্র রাজা উঁহাদের প্রত্যেককে "মূর্থ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এই নৃতন রীতির অভ্যৰ্থনায় প্ৰীত না হইয়া পণ্ডিতগণ পরস্পর গোপনে বলাবলি করিতেছেন এমন সমত্তে মহাকবি কালিদাস সভায় উপস্থিত হইলেন। "মুর্থ" এই অভিনব সম্বোধনে অভ্য**র্থিভ** হইয়া তিনি রাজাকে তৎক্ষণাৎ জিজাসা করিলেন: --

গতং ন শেংচামি কৃতং ন মত্তে
থাদন্ ন গচ্ছামি হসন্ ন ভাবে।
ঘাভ্যাং তৃতীয়ো ন ভবামি রাজন্
কিং কারণাদেব বদান্ম মুর্থ: ॥

"আমি গত বিষয়ের শোচনা করি না, কত কর্মের বিষয় পুন: পুন: ভাবনা করি না, চ'লতে চ'লতে ভোজন করি না, কথা বলিছে বলিতে উচ্চ হাসি হাসি না, যেখানে হুই ব্যক্তি গোপনে কথা বলিতেছে তথায় আমি প্রবেশ করি না। মুর্থের যে পঞ্চ লক্ষণ আছে

<sup>\*</sup> মূল জানতীহরণ কাব্যের কিয়দংশ কালসহকারে নই হইয়াছিল। লকার "সর" নামে উহার এক জাতি প্রাচীণ জন্মবাদ আছে। তিকু ধর্মারান ঐ জন্মবাদ দেখিরা সংযত সোক বিরচনপূর্বক স্লের জুঞ্ জালের উদ্ধার করিয়াছেন।

আমাতে ভাহার একটাও নাই। সহারাজ ভবে কেন আমাকে মুর্খ বলিলেন।"

উল্লিখিত প্রশ্ন শ্রবণ ক্রিরা রাজা ব্ঝিতে পারিলেন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে কেন "মূর্থ" বিশ্বাছেন। পত্নীবর যেথানে গোপনে ক্যাবার্তা বিশিতেছিলেন তথার প্রবেশ ক্রা জাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অমূচিত হইরাছে, ইহা তাঁহার স্থানসম হইল। কালিদাসের বৃদ্ধিকৌশলে সম্ভই হইরা রাজা তাঁহাকে মধোচিত প্রস্কৃত ক্রিলেন।

উপরে বে কথা উদ্ধৃত হইল উহা বিখাদধাগ্য কিনা শ্রোত্বর্গ বিবেচনা করিবেন।
উহার সমর্থন বা নিরাকরণের জন্ত আমার
কোন প্রকার ব্যগ্রতা নাই, কারণ উহা
বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্যান্স নহে। নিমে
আন্ত একটা কিংবদন্তী বির্ত হইতেছে,
শ্রোত্গণ উহার প্রতি মনোনিবেশ করিলেই
আমি চরিতার্থ হইব। বলিতে কি এই
কিংবদন্তী বর্ত্তমান প্রস্তাবের মূল ভিত্তি।

কালিণাসের অন্তিম কবিতা।
কথিত আছে রাজা কুমারদাস কোন রূপবতী
রমণীর প্রণয়ে আসক্ত ছিলেন। একদিন
তিনি অপরাত্র সমরে উক্ত রমণীর গৃহে উপবিষ্ট
আছেন এমন সমরে দেখিতে পাইলেন
পুরোবর্তী সরোবরে শতদলপদ্মসমূহ বিক্সিত
হইয়া রহিয়াছে। সহসা একটা মধুকর
আসিয়া একটা পদ্মের উপর নিপতিত
হইল এবং উহার মধুপান করিবার জ্ঞা
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। সন্ধ্যাকাল উপন্থিত
হইবার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মটা মুদ্রিত হইয়া বাওয়ায়
মধুকর উহার মধ্যে কারাক্তর হইয়া রহিল।
মধুকরের শোচনীর অবস্থা দেখিয়া রাজার

হৃদরে কবিজের উচ্চ্বাদ হইল। তিনি বলিলেন ;—

সিয় তাঁবরা সিয় তাঁবরা সিয় সেবেনী সিয়স পূরা নিদি নো লবা উন্সেবেনী

রাজা এই ছই পংক্তি গৃহের কুড্যে লিখিরা রমণীকে বলিলেন যিনি ইহার আর ছই পংক্তি পূরণ করিতে পারিবেন তাঁহাকে যথেষ্ঠ প্রস্কার দেওরা হইবে। রাজা জানিতেন কালিদাস ভিন্ন অপর কেহ এই কবিতা পূরণ করিতে পারিবেন না। ফলতঃও কালিদাস পরদিন ঐ স্থানে আগমনপূর্ব্বক সমস্ত র্ক্তান্ত অবগত হইনা অপর ছই পংক্তি নিম্লিখিত ভাবে পূরণ করিলেন—

বন বঁবরা মল নোতলা রোণট বনী মল দেদরা পণ গলবা গিয় স্থবেনী॥

कालिनारमत युक्त स्थान। প্রতিশ্রত পুরস্কারের লোভে কালিদাসকে নিহত করিয়া রাজার নিকট ব্যক্ত করিল যে সে নিজেই তুই পংক্তি রচনা করিয়া কবিতা পুরণ করিয়াছে। রাজা ভাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তিনি অনেক অমুসন্ধান করিয়া কালিদাসের মৃতদেহ বাহির করিলেন এবং উঁহার অশস্ত চিতার সাষ্টাঞে পতিত হইয়া আগুবিদর্জন দিলেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি ও লঙ্কার বিশ্বতম নরপতি এতত্ত্তমের **এইরূপে** জীবনাবসান **হইল।** চিতাভূমি ভারত মহাসাগরের উপকঠে মাতর नगदत कामिनो जोदत अञ्चापि पृष्ठे रह। সেখানে এখন দেখিবার আর কিছুই নাই, কেবল কভকগুলি বন্ত পুপালভা সেই স্থানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে এবং উহার চতুঃ-

পাৰে অসংখ্য পূগ ও নামিকেল বৃক্ষ দণ্ডায়মান

হইয়া পথিকদিগকে চিতাভূমি প্রদর্শন
করিতেছে। কথিত আছে পুরাকালে
লান্ধিকগণ চিতাভূমির উপর সাতটা বোধি
বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। অধুনা সেই
সকল বৃক্ষের কোন চিহ্ন নাই বটে কিন্তু

চিতা স্থানটীকে এখনও হণ্বোধিবত্ত বলে।
বলা বাহুল্য এই হণ্বোধিবত্ত শব্দ সপ্তবোধিবর্মা শব্দের অপক্রংশ মাত্র।

কালিদাদের এ কবিতা কোন্ ভাষায় লিখিত ? একণে কালিদাস ও কুমারদাস পরস্পর যে কবিতা পূরণ করিয়া-ছিলেন উহার অর্থের কিঞ্চিং আলোচনা করিয়াই এই কুদ্র প্রবন্ধের উপদংহার করিব। কবিতাটী লঙ্কার প্রধান প্রধান ভিক্স মাত্রেরই জানা আছে। কিন্তু উহার তাৎপর্য্য যথার্থতঃ কেহই জানেন না। কেহ উহার একভাবে অর্থ বুঝেন, অপরে অক্তভাবে বুঝিয়া থাকেন। কেহ ছই তিনটী পদ একত্র করিয়া, কেহ বা একটা পদকে বিখণ্ডে ও ত্রিখণ্ডে বিভাগ পূর্বক অর্থের নিফাশন করেন। কাহারও মতে কবিতাটী প্রাচীন সিংহলীভাষায় লিখিত, কেহ বা বলেন উহা কালিদাসের সমগাময়িক ভারতের কোন কথিত ভাষায় আমার বোধ হয় উহা প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় শিথিত। বস্তুতঃ কালিদাসের সময়ে পূর্ব্বে ও পরে লাঢ়দেশের সিংহপুর নগর হইতে অনেক হিন্দু লক্ষায় গমন করিয়া মাতর প্রভৃতি স্থানে বসতি করেন। **সম্ভবতঃ** রাট দেশই লাট নামে থ্যাত ছিল। মহাবংশের বর্ণনাম জানা যায় সিংহপুর নগর বঙ্গ হইতে মগধে বাইবার পথে অবস্থিত। ইহাতে অমুমিত

হয় হগলী জেলার অন্তর্গত সিঙ্গুর নামক স্থানই
পূর্বে সিংহপুর নামে থাত ছিল। এই
অনুমান যদি যথাই হয়, তাহা হইলে বলিতে
হইবে পঞ্চদশ শতাধিক বর্ষ পূর্বে বাঙ্গালাদেশ
হইতে যে সকল হিন্দু লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন কবিতাটী তাঁহাদের ভাষায় লিখিত।

কবিতার পাঠান্তর। কালসংকারে এই কবিতার নানা পাঠান্তর ঘটিয়াছে।
দৃষ্টান্তচ্চলে কমেকটা পাঠ নিমে উদ্ভ্
হইল:—

| পাঠ।     | পাঠান্ত <b>র</b> । |
|----------|--------------------|
| তাঁবরা   | ভ্যরা :            |
| সেবেনী   | <b>সুবে</b> নী     |
| স্থবেনী  | সেবেনী             |
| বঁবরা    | • ব্যৱা            |
| মল নোতলা | বন বঁৰৱা           |
| পণ গলবা  | পেনি রীলা          |
| গিল      | গিয়ে              |
| ₹        |                    |

#### ইত্যাদি।

কবিতার শব্দ বিশ্লেষণ। কোন কোন ভিকুর মতে কবিতাটীর প্রথম হই পংক্তি কালিদাসের এবং শেষ এই পংক্তি কুমারদাসের রচিত। অর্থাৎ কুমারদাস শেষ ছই চরণ রচনা করেন এবং কালিদাস আত এই চরণ রচনা করিয়া কবিতা পূরণ করিয়াছিলেন। পূর্কেই বলিয়াছি কবিতাটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধেও অনেক মতভেদ আছে। উহাতে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার ব্থাসম্ভব অর্থ নিম্নে লিখিত হইল;—

শব্দ। অর্থ। সিয় (১) স্বকীয়, (২) শভ, (৩) স্বাছ,

(৪) সম্বন্ধী, (৫) শীত 🖂

্ ভাষরদ অর্থাৎ পল্ন। (১) দেবন করিছে করিছে, (২) মুখে, (৩) বন্ধন, (৪) ছায়া, সিয়স भोग्न व्यक्ति। পুরা . পুরিয়া, পূর্ণ করিয়া। নিদি निका। ै न नव्धां, नाष्ट्र ना कतिया। নো লবা (১) উष्दंश, (२) উপৰিষ্ট, (৩) প্ৰবেশ করিল। উন্ বন ( ১ ) अत्र गा. (२) सन। ব্ৰয়া ভ্ৰমর। यम ' (১) পूष्प, (२) बाना। উত্তোলন না করিয়া, নষ্ট না করিয়া। নোতগা (১) রেণোরর্থে, রেণুর নিমিন্ত, (২) রোণট রুণু ইতি গুপ্তন করিতে করিতে। বনী প্রবেশ করিল। **अ**ठाष्ठर्विमीर्ग वा विक्तिक ट्रेल। CFFAI 79 প্ৰাণ ৷ গলবা शलाइया, (माठन क्रिया। গিয় গেল। সুবেনী সুখে। मञ्जूर् কবিতাটীর তাৎপর্য্য। ক্বিভাটী নিমে লিখিত হইল:---সিয় তাঁবরা সিয় তাঁবরা সিয় সেবেনী সিয়স পূরা নিদি নো লবা উন্ সেবেনী। (কুমার দাস)। বন বঁবরা মল নোতলা রোণ্ট বনী মল দেদরা পণ গবলা গিয় হুবেনী॥

(कालिमाम)।

এই কবিতার তাৎপর্যা নিম লিখিত ভাবে

প্রকাশ করা যাইতে পারে-কুমার দাসের

🔗 [ শক্ষাৰ প্ৰাকালে ] প্ৰমন্ত মধুলোডে

ছই পংক্তির অর্থ :---

শতদল পলোর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার শতদলে বন্ধ হইল। [রাজিতে ] চক্ষু: পূরিয়া নিজা লাভ করিতে না পারিয়া বসিয়া বসিয়া কেবল উর্বেগ ভোগ করিতে লাগিল। কলিবাদের ছই পংক্তির অর্থ:—

সন্ধার প্রাক্তালে বন ভ্রমর পুষ্প নষ্ট না করিয়া মকরন্দ পানের নিমিত্ত উহার , অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। প্রাভঃকালে পুনরায় বিশ্বসিত হইলে উহার মধ্য হইতে প্রাণ (নিজকে) উদ্ধার করিয়া স্থাণে চলিয়া গেল।

কবিতার অর্থ লইয়া এ স্থলে আমি কোন বাদাস্থাদ করিব না। বাঁহারা প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি লইয়া আলোচনা করিতেছেন অথবা বাঁহাদের হৃদয় কবিত্ব রুসে পূর্ণ ভাঁহারা উহার যথার্থ মশ্ম উদ্ঘাটন করুন ইহাই আমার নিবেদন।

কালিদানের মৃত্যুকাল। উপরে যে শোচনার ঘটনা উলিথিত হইল উহা বদি যথার্থ হয় তাহা হইলে নিশ্চয়রপে বলিতে পারা যায় কালিদাস ও কুমারদাস উভয়েই বং৪ খঃ অব্দে দেহ ত্যাগ করেন। মহাবংশ অমুসারে ঐ বংসর কুমারদাসের মৃত্যু হয়। এইরপ সিদ্ধান্তের সহিত অক্সাক্ত স্থবিজ্ঞাত ঘটনা সমূহের সম্পূর্ণ সামপ্তত্ম আছে। কালিদাসের সম-সাময়িক বরাহমিহির ৫০৫ খঃ অব্দেপ পঞ্চিদ্ধান্তিকা গ্রন্থ বিরহ্ন করেন। উহাদের সমকালে ক্ষপণক নামক এক কৈন পণ্ডিত বলভী নগরীতে বিভ্যমান ছিলেন। ক্ষপণকের প্রেক্ত নাম সিদ্ধসেন দিবাকর। ইনি অকুমান বং০ খঃ অব্দে ভায়াবতার, সম্মতি তর্কস্থ্র প্রভৃতি জৈন দর্শন গ্রন্থ বিরহন করেন।

মংগ্রাত মধ্য যুগের ভার দর্শনের ইতিহাস (History of the Medieval School Indian Logic) নামক হইয়াছে বে কালিদাসের প্রতিপক্ষ বৌদ্ধ নৈয়ারিক দিঙ্নাগ খৃষ্টীর ৫০০ অবে अक् म्हार्टिंग वित्रा श्रीमानम्हित्र, স্থায়প্রবেশ, হেতুচক্র প্রভৃতি স্থায় শাস্ত্রের গ্রন্থ প্রথম করেন। এই সকল পর্যালোচনা कतियां कांगिमांगरक क्रमांत्रमारमत সমকांगिक বলিতে আমার কোন প্রকার সক্ষোচ বোধ হয় না।

লক্ষায় বাঙ্গালী ব্ৰাহ্মণ—কাণি-দাসের লকাযাত্রাও অসম্ভব ব্যাপার নহে। তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে অনেক ভারতীয় বান্ধণ ও বৌদ্ধ পণ্ডিত লঙ্কার গমন করিয়াছিলেন। বছকালের কথা নয় ১৪৫৮ খৃঃ অবেদ রামচক্র কবি ভারতী নামক একজন বাঙ্গাণী ব্রাহ্মণ লক্ষার গমন করিয়া শ্রীমৎ রাহ্তল সংঘরাজের निक्ट दोक भाज व्यश्वम कंद्रन। त्रामहस्त त्य সংঘারামে বাস করিতেন উহা তীর্থগ্রাম নামে প্রাসিদ্ধ। অধুনা চলিত কথার উহাকে টো টো গাম বলে। আমি স্বরং ঐ সংঘারাম পরিদর্শন করিয়াছি। উহার বর্তুমান সংঘনায়ক আমাকে শ্বভিচিত্র শ্বরূপে একটা চলন কার্ছ-মরী বৃদ্ধ মূর্ত্তি ও করেকথানি প্রাচীন পালি-পুথি উপহার দিয়া অভিনন্দন প্রদান কালে বলেন "রামচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র এই ছই নামের যেরূপ সৌসাদৃশ্র তাহাতে আমাদের আপনি বোধ হইতেছে রামচন্দ্রের আত্মীয় ও তাঁহার বংশের অনেক সংবাদ **ভানেন।"** রাসচন্দ্র কবিভারতীর বিস্তৃত বিবরণ এই প্রবন্ধের বিষয় নহে। তিনি

লক্ষার আত্ম পরিচারক যে সকল প্লোক রচনা করিয়াছিলেন ভাহা হইতে একটা শ্লোক নিয়ে উদ্ভ করিলাম:--

ভারহাত্ত কুলোভবা হি জননা দেবীতি নারী সভী শীকাত্যায়ন বংশকো গণপতি ধীৰানু পিতা যে প্ৰভূ:। त्मान(व्या) कृ क्लायूवण्ड खिन(को लक्कोबबण्डाक्ट्रको গ্রামো যে বিরবাটিকোহথ বির্ধানন্দো মুকুন্দাশ্রমঃ ।

"আমার মাতা ভারছাজ গোতা সভূতা↓ তাহার নাম সতী দেবী। আমার বুদ্ধিমান প্রভু পিতা কাত্যায়ন বংশ সম্ভূত। তাঁহার নাম গণপতি। হলায়ুধ ও লক্ষীধর নামে আমার ছই গুণবানু অহুজ সহোদর আছে। বিরবাটক গ্রাম আমার জন্মভূমি। পণ্ডিতগণের বাদস্থান ও মুকুন্দের আশ্রম"।

**म्बर्याक किलाम । श्राकारण** ভারতবাসিগণ লক্ষায় গমন করিতেন ইহা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। বিষয়ে অধিক প্রমাণ প্রয়োগ করিতে গেলে সিদ্ধ-সাধন দোষ হইবে। স্থতরাং সেই উত্যোগ হইতে আমি নিরম্ভ হইলাম। কালি-দাস সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যাস্ত গমন করিয়া-ছিলেন ইহা তাঁহার স্বরচিত কাব্যুহইতেই প্রমাণিত হয়। তিনি রঘুবংশের ত্রোদশ সর্গে সমুদ্র বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :--

> বৈদেহি পশ্চামলয়াদ বিভক্তং মংসেতুৰা ফেৰিলমমুরাশিষ্।

"হে বৈদেহি মলর পর্বতে পর্যান্ত আমার সেতু দারা বিভক্ত ফেনিল জলরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত কর"।

রামেখরের মন্দিরের বাহিরে অগস্ত্য তীর্থ সমীপে দাঁড়াইয়া সেতুর দিকে অবলোকন করিলে বোধ হয় কালিদাস ঐ দুখ্য স্বয়ং

দেশিয়া উদ্ভ পংক্তি লিখিয়াছেন। স্থানীয ্লোকে বলে সেতুর একদিকে কলিকাভার সমুদ্র ও অপর দিকে বোদাইরের সমুদ্র। এই ছই সমুদ্র পরস্পর মিলিতে না পারিয়াই বেন ক্রোধ ভরে শেতুর ছই ধারে কেন উলিারণ করিতেছে। ঐ সেতুর উপর দিয়া চতুর্দশ মাইল অগ্রদর হইলে ধহুছোট তীর্থে উপস্থিত হওয়া যায়। কৰিত আছে রামচক্র রাবণ বধ করিয়া প্রত্যাগমন কালে ব্রহ্মহত্যার পাপ कानरनंत्र निभिन्न এই স্থানে স্থান ও ধহু ধৌত করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে লঙ্কার দিকে তাকাইলে কুদ্ৰ কুদ্ৰ ৬৪ ছীপ দৃষ্ট হয়। উহা নাকি প্রাচীন সেতুর ধ্বংসাবশেষ। দাক্ষিণাত্য হইতে জল্যানে চড়িয়া রামেশ্বর যাইতে হইলে প্রথমত: যে স্থানে উপস্থিত হওয়া যায় উহাকে পাৰান্ বলে। পাৰান্, রামেশ্বর ও ধহুফোট এই তিন লইয়া একটী দ্বীপ। ঐ দ্বীপ প্রাচীন কালে বোধ হয় পাম্বান নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পাম্বান শক্টী জাবিড়ীয়। সংস্কৃতে উহাকে নাগ দ্বীপ বলে। নাগদ্বীপ নিতান্ত আধুনিক নহে। কালিদাদের সময়ে উহা বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিল। পালি গ্রন্থে বর্ণিত আছে বৃদ্ধদেব নাগ দীপে গমন করিয়াছিলেন। ঐ নাগদীপ হইতে ভারতে ফিরিবার কালে তমালভালী বনরান্তি শোভিত তীরভূমির প্রতি তাকাইলে যথাৰ্থতঃ যাহা দেখা যায় উহা কালিদাস নিয়লিখিত শ্লোকে ব্যক্ত क बिबार्डन :-

> দ্রাদয়শ্চক নিভস্ত তথী ভমালতালী-বনরাজি নীলা। আভাতি বেলা লবণাসুধালে ধারানিবছেব কলম্ব রেখা।

> > ( त्रण्वरम २०। २०) ॥

পাশুদেশে কালিদাস। দক্ষিণাভোর পাশু নৃপতির বর্ণন প্রসঙ্গে কালিদাস লিখিয়াছেন:—

পাণ্ড্যাথ্য বংসাপিত লম্ব্যর:
ক্ষপ্তাল রাগো ছরিচন্দনেন।
আভাতি বালাতপ রক্তসাসু:
সনিক রোলগার ইবাজিরাল: ॥
(রলুবংশ ৬ । ৬০ ) ॥

কালিদাসের সময়ে পাঞ্চা নরপতির ক্ষত্তে যেরপ ল্ডমান হার ও অঙ্গে হরিচন্দনের অপুলেপন ছিল, জাবিড়ীয় ভূমাধিকারিগণের অঙ্গভূষণ অত্যাপি তদ্ধপ দৃষ্ট হয়। কালিদাসের জীবৎকালে পাণ্ডারাজের যেরূপ 'ইন্দীবর-খ্রামতফু" ছিল এখনও উহার অধিক পরিবর্ত্তন चढि नाहे। कानिनारमत्र ममरद शाखा मिर्मत রাজধানী উরগপুরে অবস্থিত ছিল। এই উরগপুর বর্ত্তমান ত্রিচিনপল্লীর অম্বর্গত। ত্রিচিন পল্লীর এক দিকে পর্বতের উপর শিবের মন্দির এবং অপর দিকে কাবেরী নদী পার হইয়া শ্রীরঙ্গমে পঁছছিলেই ভারতের সর্ব্ব প্রধান বিষ্ণুমন্দির দৃষ্ট হয়। যদিও সমগ্র দাকিণাত্য শৈব ধর্মে পরিপ্লাবিত, কাবেরীর উভয় পার্মে লৈব ও বৈষ্ণৰ ধৰ্মের তুল্য প্ৰভাব অহভূত হইয়া থাকে। মনে হয় উরগপুরে অবস্থান কালেই যেন কালিদাস হরি ও হর এতহভরের কে জোষ্ঠ ও কে কনিষ্ঠ ইহা নিদ্ধারণ করিতে না পারিয়া লিথিয়াছেন :---

> একৈব মুর্ত্তিবিভিনে ত্রিধা সা সামান্তমেবাং প্রথমাবর্থন্। বিকোর্হরন্তক্ত হরিঃ ক্লাচিৎ বেধাতরোভাবিশি ধাতুরাদ্যৌ।

क्रावन्छ १। इस्तिन १। क्रावन्छ १। इस्तिन १। क्रावन्त्री

ন্ধী গঞ্জীৰ নৃত্যে এখন উহা শুক্ত প্রায়।
বর্ধা কালে এই নদী বিস্তার্থ হয় বটে কিছ
লরৎকালে উহার জলময় ভাগ অত্যন্ত সন্ধার্ণ
হইয়া থাকে। গত অগ্রহায়ণ মাসে কাবেরীতে
লান কালে শত শত গো মহিব ও হস্তা
অনায়াসে এক পার হইতে অপর পারে চলিয়া
বাইতেছে দেখিয়া কালিদাসের নিম লিখিত
লোকটী আমার স্মৃতি প্রেণ উদিত হইল:—

সদৈৱপরিভোগেণ গ্রদানস্গ্রিদা।
কাবেরীং সরিতাং প্রুঃ শ্রদীয়াবিবাকরে ।
রযুবংশ ৪।৪৫

শরৎকালে রঘুর দিখিজয় প্রাসকে কালিদাস লিথিরাছেন হস্তিগণের মদধারায় কাবেরীর ফ্ল আমোদিত হইয়াছিল, তাঁহার এই বর্ণনায় কিঞ্জিয়াত্র অহ্যক্তি নাই।

কালিদাদের দাক্ষিণাত্য পরিদর্শন। টিউটিকোরিন্ নামক বন্দরের করেক
মাইল দ্বে তাত্রপর্ণী নদী। এই নদী যেখানে
সমুজে পড়িয়াছে সেই স্থান একণে মুক্তার
আকর। কালিদাদের সময়েও ঐ স্থান
মুক্তার জন্ম প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা নিম্নলিখিত
লোক হইতে অন্তুত হয়:—

ভাষপর্ণী সমেতত মৃক্তাসারং মহোদধে:।
তে নিপত্য দত্তমৈ যশঃ স্বনিব স্ঞিত্য ॥
রঘুবংশ ৪।৫০

বাঁহারা কেরল ব্যণীগণের কেশ বিস্থাস
বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিরাছেন তাঁহারাই কেবল কালিদাসের নিম্নলিখিত রোকের তাৎপর্য্য বৃক্তিতে পারিবেন:—

ভ্ৰোৎদৃষ্ট বিভূষাণাং ভেন কেৱল ধোবিতান্ ৷ ভাৰতেৰু চৰুৱেণ্যচূৰ্ণ প্ৰতিনিধী কৃতঃ ৷

बच्चरण हारह

· লক্ষেণ্যরের সহ পাগুরা**জের** সন্ধিৰ অধিক पृष्ठीस मेरलेश कतिया अन्दान कटनरेन অকারণ বৃদ্ধি করা আমার অভিপ্রেত নহে। কালিদাস দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থপই স্বরং পরিদর্শন করিয়াছিলেন ৷ তাঁহার ক্লভ বর্ণনার व्यत्नक रुक्स पृष्टित পরিচয় পাওরা যায়। কালিদাদের সময়ে কি ঞ্চিৎ পর্বের দাকিণাত্যের সহ লঙ্কার রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল। অনেকেই জানেন খঃ অ: ৪৩৬ ইইতে খু: অ: ৪৬০ মধ্যে ৬ জন তামিল রাজা দাকিণাতা হইতে লঙ্কার গমন করিয়া তথার রাজত্ব করেন। রাজা কুমারদাদের পিতামহ ধাতুদেন শেষ তামিল রাজকে নিহত করিয়া ४७० थु: অব্দে नदात निःशान अधिकात কুমারদাদের পিতা মৌলগল্যায়ন বোধ হয় পাণ্ডা রাজের সহায়তা পাইয়াই কাশ্রপকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি नका कतियारे कानिमान निथियार्हनः--

অন্তং হরাদাথবতা ছরাপং
বেনেশ্রলোকাবজনার দৃপ্তঃ।
পুরা জনহান বিষদ শাকী
সংধার লক্ষাবিপতিঃ প্রভাৱে । রমুবংশ ৬)৬২
"পাণ্ড্যরাজ্য শিবের নিকট ছুর্লভ অন্তঃ
লাভ করিয়াছিলেন। এই হেভু জনস্থানের
আক্রমণাশকী গর্কিত লক্ষেরর পাণ্ড্য নৃপতির
সহ সন্ধি করিয়াই ইন্দ্রলোক জর করিতে
বাইতেন"।

এই বর্ণনায় রাবণ ও ইন্দ্রলোক কবির কর্মনা হইতে পারে, কিন্তু কালিদাসের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা জীবন্দশার লক্ষেব্রের সহ পাঞ্জা রাজের যে সন্ধি হইরাছিল ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা। পাঞ্জারাজ শৈব ছিলেন ইহা প্রকাশ क्रियात क्रम्पर गिष्ठ रहेबाट्य जिनि निर्वत নিকট হল ভ অত্র লাভ করিয়াছিলেন।

#### উপসংহার।

नद्रार्त्र व्याक कान देनर ७ दोस्कत्र भरथा। প্রায় তুল্য। বৌদ্ধগণ সিংহলী। শৈবগণ তামিল বা দাক্ষিণাত্যের লোক। व्यांनेन जावधानी श्रृंगछाश्रुद्वत ध्वःनावत्मव খনন করিয়া অনেক প্রস্তর ও পিত্তণ মূর্ত্তি

পাওরা গিরাছে। ইহার মধ্যে নটরাক শিব, পার্বতী, চণ্ডেশর ও সুর্ব্যের মূর্ত্তিই অধিক। ভারতের লোক লকার বাইরা এই সকল সূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছিলেন ত্রিবরে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ পুরাকালে ভারতের সহ লক্ষার বিশেষ সংস্ৰৰ ছিল। অভএৰ কালিদাস লকায় গমন-করিয়াছিলেন এই প্রবাদ আমার নিকট व्यमृतक विनन्ना त्वां श्रह मा।

শ্ৰীগভীশচন্ত্ৰ বিষ্ণাভূষণ।

#### নববর্ষে স্থা!

আজ বৈশাখী সংক্রান্তি। হিন্দুর নববর্ষ। স্কুতরাং ঘরে ঘরে মহা আয়োজন। সান ও দান এই উৎদবের প্রধান কার্য্য। ও পাড়ার বড় ও মেজ গিলি, ঝি, বউ, লইয়া গঙ্গালানে ষাইবেন এবং পথে ভাস্থরবি স্থাকে সঙ্গী क्तिर्वन मनश्च क्तिश्रोर्ह्न।

ভোর চারিটা হইতে কাল কর্মের আয়োজনে,দাসী চাকরের ডাকাডাকিতে,ছেলে মেয়ের কোলাহলে ও গৃহিণীগণের ব্যস্তভায় আজ গৃহ মুধরিত।

• একে একে বাড়ী শুদ্ধ সকলের মৃত আত্মীয়গণের গুরু, ও ইষ্টদেবতার উদ্দেশে প্রায় পঞ্চাশটি গলাজল পূর্ণ মুণায় কলসী দিশূর চন্দনচর্চিত এবং ফুল ও মৃতাধারে मिक्कि,--आत्र এकि शांख नानाविध फन, মিষ্টান্ন, ছোলা মটর ধব যজ্ঞোপবীত ও দৃক্ষিণা ধারণ করিয়া নৃতন পামছা ছারা আছোদিত এবং ভদপার্থে এক একখানি ভালবৃত্ত এবং পুশাৰাণা চন্দন ধুপদীপ প্ৰাঞ্জি সংরক্ষিত হইয়াছে ৷ গৃহিণী ও অঞ্চাপ্ত প্রতকারিণীরা গদামান করিয়া আসিলে, পুরোহিত ঠাকুর ষথা বিধান মন্ত্ৰোচ্চারণ পূর্বক ঘটোৎসর্গ हेश निर्मारणत शातरसह করাইবেন। প্রেতাত্মার উদ্দেশে দান।

ব্রতায়োজন শেষ হইলে বড় গিন্ধি শ্রামা-ঠাকুরাণী তাঁহার মেজ যা হুর্গাস্থন্দরীকে ডাকিরা कहित्नन, "त्मक तो, आमि स्थादक नित्म আগে স্থান করে আসি পরে ভূমি বেলা হলে ৰ্উকে সঙ্গে করে থেরো।"

একটি ক্ষুদ্র উন্থান পথের মধ্যে দিয়া খামাসুন্দরী একটি একতল ক্ষুদ্র বাটীর প্রাক্ত প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বাটীট নিন্তর।

কেন এ বাড়ীর লোকেরা সকলেই কি এরই মধ্যে গঙ্গান্ধানে গিয়াছে নাকি 📍 এই ভাবিয়া সম্বপদে খ্রামা ঠাকুরাণী স্থাকে ডাকিতে ডাকিতে, পশ্চাৎদিকের বারাগ্রায় আসিয়া সুধার কনিষ্ঠা বিধুকে দেখিয়া জিল্ঞাসা क्त्रिलन ।

"কি হয়েছে গা বিধৃ।' স্থা কৌৰা গেল ?"

্রিধু বলিল "দিদি পুকুর পাড়ে।" জাঠাইমার্কি সঙ্গে লইয়া সে পুকরণীর ভীরে উপস্থিত হইল। চতুর্দ্ধি ববীয়া বালবিধবা স্থা খ্যামাস্থন্দরীর জ্ঞাতিক্সা; বিষয় সম্পত্তি

খানাসুন্দরার জ্ঞাতিক্থা; ।ববর সা বাহা আছে ইহারাই তাহার তত্ত্ববধারক।

খামীর সহিত স্থার সাধ আহলাদ সকলি
কুরাইরা গিরাছে, তথাপি তাহার হৃদরভরা সেহ
কুরাইরা যার নাই। মৃত খামীর একটি পাথী
ছিল তাহাকেই সে সম্ভানের স্থলে অভিযিক্ত
করিয়াছে। কিন্তু এমনি ভাহার হুর্ভাগ্য
পুক্রিণীতে স্নান করাইবার সমন্ন পাথীটিও
তাহাকে ত্যাগ করিয়া উড়িয়া গেল, স্থা
শোকাকুল হুইয়া কাঁদিতেছে।

শ্রামা ঠাকরণ স্থার শৃশ্র পিঞ্জর দেখিরা কাঁহিলেন 'আকপাল পাখীটাও বৃঝি গেছে! কোধার গেল খুঁজলিন কেন গ'

স্থা কাতরকঠে কহিল "ঢের খুঁজেছি।"

"আছে। আর গঙ্গালান করে আসি। মিছি
মিছি কেঁলে কি তাকে পাওরা যাবে! আজ
বচ্ছরকার পুণ্যাহ দিন তুই একটা পাথী পাথী
করে কেবল পাগল হরে বসে থাকবি!
এখন কি আর ও সব ভাবতে আছে?
তোর এখন বত নিয়ম পুজা আর্চা উপাস
কাপাদ করবার সময়"।

স্থা একটু রাগ করিয়াউত্তর করিল, 'না আমি গঙ্গা সানে যাব না।'

বালিকা বিধু মুখখানি মলিন করিয়া মৃত্
ববে দিদির কাণের কাছে গিরা কহিল
"না গেলে জ্যাঠাইমা রাগ করবে, চল ভাই।"

তথন স্থা অগত্যা শৃত্য পিঞ্চলট তুলিয়া নিজ শ্বনাগাবে রাধিয়া জ্যাঠাইমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। ভাষাঠাককণ মনে বনে বৰেই অস্ত্রী হইলেন। একালের মেরেদের মোটেই বর্ম কর্মে শ্রহা নাই! ভাইতেই ত সংসারে এত অম্লন অণান্তি!

স্থানাত্তে খ্যামাহন্দরী বাড়ী আসিয়া দেখেন, পুরোহিত আসিয়াছেন কর্তার ঘটোৎ-সর্গ হইয়াছে, গৃহিণীর অণেক্ষায় সকলে বদিয়া আছেন। তাঁহার হইলে তবে সকলের উৎসর্গ শেষে ত্রাহ্মণসধবা ও কুমারী ভোজনাম্বে ব্ৰত সমাধা হইবে। খ্রামাম্পরী, প্রকার্ণনাবে আসিয়া হস্তপদ তশরের কাপড় ছাড়িয়া আর একথানি গরদের শাড়ী পরিধানপূর্বক ত্রত স্থানে গিয়া বসিলেন। পুরোহিত ষ্ণারীতি ঘটের পুঞা করাইয়া নিমোক্তমন্ত্র পাঠ করাইলেন। এষ ধর্মঘটো দত্তো ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মক:। অস্ত্র প্রদানাৎ সফলা মম সম্ভ মনোরথা:॥ ঘট ত্বং ধর্মরপোহসি ব্রহ্মণা নির্মিতঃ পুরা। ছয়ি লিপ্ত সম্ভ লিপ্তাশ্চ-দবন: সর্বদেবতা:॥ পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ং

প্রাণিনাং মহৎ।

পানীয়ন্ত প্রদানেন তৃপ্তির্ভবতু শাষ্টী ॥ পরে দক্ষিণাদান, বিষ্ণু, গুরু ও পিতৃ-প্রণামান্তে গৃহিণী উৎসর্গ কার্যা শেষ করিলেন।

প্রণামান্তে গৃহিণী উৎসর্গ কার্যা শেষ করিলেন।
ক্রমান্তরে বড় বউ, মেজ বউ, পিলি,
শান্তড়ি, জ্যাঠাই প্রভৃতি সকলের ঘটোৎসর্গ
হইরা গেলে স্থার থোঁজ পড়িল। তথন
বেলা প্রার তিনটা; চারিদিকে ভাকাভাজি
হাঁকা হাকি, কিছ স্থার কোনই থোঁজ নাই।
বুড়ো দিদিমা বলিলেন "আর বালু
প্রধান মেরেদের ধর্মে কর্মে ক্রি রাজি
ভাছে ? তারা বলে সরাগ্র বাল বার্মান। এই

देवनार्यंत्र शांख्य औरच स्नीडन क्न मान कता कि कम श्वा । প্রেতলোকে তাদের আত্মাকে শীতল করা হয় না কি ? কে জানে সুধা कि धन्नर्भद्र (मरत्र !" এই विनिन्ना वृज्ञी अकछ। नीर्घनिषामः किलिलन।

এদিকে প্রান্তক্লান্ত কুধাতুর হুধা বাগানে ব্ৰথ তনায় ওইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। উঠিয়া দেখিল রাস্তার পরপারে ছইটি বালক সেই রৌদ্রে মাঠের উপর ফুটবল থেলিতেছে। ভাহাদের থেলা দেখিতে দেখিতে সে ক্ষ্ধা তৃষ্ণা শ্রান্তি সমস্ত ভূলিয়া গেল। মাঝে মাঝে বলটা রাস্তায় আদিয়া পড়িতেছিল ভাহার মর্নে হইভেছিল-এই বুঝি তাহার উপর আসিয়া পড়ে—সে ভীত হইয়া উঠিতে-ছিল অথচ থেলা হইতে নয়ন ফিরাইতেও পারিতেছিল না। একবার একটা গরুর গাড়ির উপর বলটা পড়িয়া ঠিকরিয়া দূরে চলিয়া গেল; গাড়োয়ানটা স্থমধুর কঠে বালকদিগকে আত্মীয়তা সম্ভাবণ করিতে করিতে গরুর লেজ মলিয়া দিল, গরু ছুইটা উর্দ্ধানে ছুটিল। সুধা হাস্ত সম্বরণ করিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে অন্ত মনে অশ্বণ তল হইতে উঠিয়া রাম্ভার নিকটবর্ত্তী আর একটি বুক্ষতলে আসিয়া দাড়াইল। এই সময় একটি বালক একটি কুজ পিঞ্চর হতে नहेश চলিয়াছিল,

स्था ভাবিল 'আহা এটি বদি আমাৰ পাখী হয়'। স্থা আত্মহারা ভাবে সেইদিকে ধাবিত হইল। সহসা ফুটবলের গোলাটা ভাহার গাত্র न्भर्भ कतिवा हिनवा राग। स्था रा रामी আঘাত পাইয়াছিল তাহা নহে,আক্সিক একটা আতকে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল,—সে পথি-মধ্যে বসিয়া পড়িল।—কিন্তু অৱকণের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার উঠিয়া দাড়াইল। তথনো তাহার মন হইতে সে ভাব যায় নাই. তখনো তাহার দেহ বিকম্পিত হইতেছে ঘুরিতেছে মস্তক তথাপি দে कङ्ग्नेकर्छ ডाकिन- " अर्गा अमिरक, এদিকে: ওট কি আমার পাথী-একবার দেখাও না গো ?" এই সময় একটি তীক্ষ বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল-"বাবারে এমন মেয়ে ভূভারতে দেখিনি ! ধর্ম কর্ম সব পড়ে त्रहेन, डेनि এই थान्य अरम रचना स्वरह्न!" —সুধা অপরাধীর করুণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। পার্য হইতে সেই পিঞ্চরধারী বালক আদিয়া কহিল, এটি কি আপনার পাধী আমি ধরে এনেছি।" বিধু কোথা হইতে ছুটিরা আসিয়া খাঁচাটি লইয়া আনন্দে বলিয়া উঠিল "দিদি দিদি তোমার পাখী, সত্যি তোমার পাथी, दमथ।" ऋधात गछ वाहिया धीदा धीदा অশ্রধারা বাহিয়া পড়িল।

वीनिकात्रिमी (मवी।

### প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য।

বৈদিককালের সামগান হইতে আমরা কানিতে পারি বে তুপার পুত্র হতভাগ্য कृष वानिवातानामान व्यवादन "कन"इहेट इन বেশা স্বাস্থ্য সা এমন স্থলেও বাভারাত

করিতেন। পরলোকগভ রমেশচক্র মহাশর তাঁহার "প্রাচীন ভারতের সভ্যতা" नामक श्रुष्टक निश्चित्रहरून, भागारमञ् পূৰ্বপুৰুষণণ যে সমুজ্বাত্ৰা করিছেন

त्वराष्ट्र चानक्यरम, छाहात छात्रम चारह (%)>>७,७०,७०, व्यवस्य । शक्षिण व्यवादा मध्य औरक वस्तामय व्यक्तिमहात्री शकी छ সমুক্রগামী জাহাজের গভারাতের পথ যে অবগভ ছিলেন ভাহার নিদর্শন PI GET ৪।৫৫.৬.—বাঁহারা অর্থোপার্জনের সমুদ্রবাতা, করিতেন, তাঁহারা যাত্রা করিবার পূর্বের সমুদ্রের উপাসনা ৭,৮৮,৩,--বশিষ্ঠ বলিয়াছেন. করিতেন। ভিনি এবং বরুণ নৌকা করিয়া সমুদ্রে গিরাছিলেন। স্থতরাং দেখা যাইতেছে বে স্থাদিম হিন্দুজাতীয় ব্যক্তিগণ সমুদ্রবাত্রা এবং বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে গ্ৰনাগ্ৰন ক্রিতেন।

ৰস্থ অষ্টম অধ্যান্তে ১৫৭ লোকে আমরা দেখিতে পাই বে, বেছলে টাকা কর্জ দিলে টাকা আদানের কিছুই নিশ্চরতা নাই, সেই প্রকার টাকার স্থদ যে সকল ব্যক্তি সমুদ্র-বাজার অভান্থ তাঁহারাই নির্দ্ধারণ করিবেন।

এতিহাসিক এগকিমটোন এই প্রান্ত विवादकम (व अहे स्थाक हरेएक : न्याहरे প্রতীয়মান হয় যে মহার সময়েও হিন্দুগ্র সমুদ্রবাত্রা করিতেন 🕛 মন্ত্রকে যদি আমরা খুষ্ট জন্মের দশ শতাকী পূর্বেছান দান করি, •তাহা হইলে আমরা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইব যে ইহার পূর্বেও পূর্বদেশের সহিত পশ্চিমের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। খুই জন্মের ত্রিশ কি পঁটিশ শতাকী পূর্বে ফিনিসিয়ান জাতি যে পথে স্থদেশত্যাগ করিয়াছিলেন, স্তলপথে সেই পথ দিয়া পণ্যাদি পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত হইত। এই পথ দিয়াই জন্মাণি এবং স্বাণ্ডিনেভিয়ার পূর্বাঞ্লের হস্তিবস্ত নির্দ্মিত দ্রবাদি সরবরাহ হইত। ± এলফিনটোন সাহেবও খীকার করিয়াছেন যে মহুর সময়ের পূর্বেও ভারতবর্ষীয়েরা ভূমধ্যসাগরান্তর্গত বন্দরের সহিত বাণিঞ্জা করিতেন। কিন্তু ভাঁহার মতে বাণিজ্যকারিগণ সমুদ্রপথে কি স্থলপথে যাত্রা করিতেন তাহা ঠিক বলা যায়

<sup>\* &</sup>quot;The Chinese and Indian navigators were conducted by the flight of birds." Gibbon: Fall & Decline of the Roman Empire. (Vol. III. Chap.XLI.)

<sup>† &</sup>quot;As the word used in the original for Sea is not applicable to any inland waters, the fact may be considered as established, that the Hindus navigated the ocean as early as the age of the Code."

<sup>† &</sup>quot;By it also the eastern arts of pottery, ivory-turning, glass-making, enamelling, and wood carving were at last carried into the remotest recesses of Germany & Scandinavia and profoundly influenced the primitive civilizations of those countries. The appearance among the pre-historic remains of Switzerland and Denmark of arms and implements of bronze, in succession to spear and arrowheads of flint, generally affirmed to be one to the displacement of the primeval savage tribe of the west by the immigration of a new races of a higher civilization from the East &c."

—Birdwood: "Reports of the Old records of the India Office."

ভবে ভাহার। यः পথেই বালা <del>ফল</del>ন, ইছা একরূপ সর্ববাদীসমত যে ভারতবর্ষের সহিত 'পশ্চিমের' বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। •

প্রকৃত্পকে, ভারতবর্ষের মৃগ্যবান বাণিজ্য সজার প্রাকালের भक्तः (**मनवा**नीरकहे প্রভূত পরিমাণে প্রদুদ্ধ করিত। ভারতবর্ষের বাণিজ্যের সৌকর্যার্থ সহিত আবিষ্কারে জাতি गरहरिड যে সকল 'ছিলেন -তাহার মধ্যে हेल्मीनन वानित्का विष्य भारतभी हिल्ला। জেনেসিসের ৩৭ অধ্যান্তের ২৫.২৮ এবং ৩৬ প্যারাগ্রাফে আমরা এ বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাই। ভারতবর্ষে উৎপন্ন নানাপ্রকার দ্রব্যাদি রাজা সলোমানের দরবারে শোভা পাইত। বাইবেল পাঠে ( I. Kings X. 22 ) স্পষ্টই প্রতীয়-শান হয় যে অনেক ভারতীয় দ্রব্য ফিনিশিয়ান এবং ইছদী বণিকদিগের দারা তথার নীত হইত। অনেকগুলি হিক্র কথার উৎপত্তি দেবিলে বেশ **হৃদয়গন** হয় যে ভারতীয় শব্দ হইতেই দেগুলির ব্যংপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃত 'কাপ' শব্দ হইতে হিব্ৰু কফ্ এবং Shenha-( इस्टो-न्स-Shen-a-hibbim bbim সংক্ষেপ ) শেষাংশ সংস্কৃত হইতে শকের গৃহীত হইরাছে। त्रावा সলোমানের কপি, ময়ুর এবং চলনকাষ্ঠ সমস্তই ভারত হইতে নীত হইরাছিল। রাজা হিরামের জাহাজের বোঝাই মাল মধ্যে আমরা যে সমস্ত

দ্ৰবাদি দেখিতে পাই ভাৰা সমস্তই ভাৰতীয়া **क्विनाय (र ७४ ज्वावाइक क्छक्छनि** শব্দ হিক্ৰ ভাৰান্তরিত হইয়াছিল তাহা নহে.---वच्चाः वाहेरवरन Ophir (चकीत) वनिक्रा যে স্থানের কথা উল্লেখ আছে তাহা নিঃসন্দেহে মালাবার উপকুলেই অবস্থিত। ভারতীয় বণিকগণ জাহাজে করিয়া সিদ্ধনন হইতে বোৰাই বলবে এই সমস্ত প্ৰেরণ করিতেন এবং সেই স্থান হইতে ফিনিশিয়ান বা অস্তান্ত জাতিরা জেকজালেম পৌছাইতেন।

খুইজন্মের ৫৮৮ বংসর পুর্বে নের-চাণ্ডেজ इ टेड्नीमिश्तर नगर थ्वः म क तिला. ইচ্দীজাতীয় কয়েকজন বণিক নেবুচাণ্ডেজারের সহিত বেবিলনে আইসেন। জনপরিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধিশালী নগরে আসিয়াও তাঁহারা সমভাবে তাঁহাদের বাণিজ্যাদি কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। নরপতি নেবুচাণ্ডেজর তাঁহাদের যথেষ্ঠ সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং বাণিজ্যদারা তাঁহারা শীঘ্রই অত্যন্ত ধনশালী হইরা পড়িলেন। বিশেষতঃ, এই সময়ে ভারতবর্ষের সহিত বাবিলোনের সম্পর্ক কিছু খনিষ্টতর হওয়াতে कांशां जातजीत भगामि बाता वित्मव माछ-বান ছইতে লাগিলেন। ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে रेहनी मिरात सन्द्रित रहेर नातिन। পারস্ত এবং সিরিয়ায় ইছাদের অনেকে বসবাস করিতে লাগিলেন এবং ভারতবর্ষ ও বিশেষতঃ মালাবার উপকৃলের সহিত বাণিজ্ঞাসম্পর্ক

<sup>\* &</sup>quot;It seems not improbable that it was in the hands of the Arabs and that part crossed the narrow Sea from the Coast on the west of Sind to Muscat and then passed through Arabia to Egypt & Syria, while another branch might go by land or along the Coast to Babylon & Persia.—Elphinstone.

আরও ঘনিষ্ঠতর হইল। ঠিক কোন সময়ে हैशाम्ब वः मध्यक्षा काहित्म স্থায়িভাবে আসিগাছিলেন ভাহা সঠিক বলা যায় না; তবে কোচিনে ইহাদের যে মন্দির ( Synagogue) আছে. তথায় রক্ষিত তামপাত্তে যে সমস্ত বিবরণ থোদিত আছে, তাহাতে त्वाका यात्र त्य. देशां त्वितृ कामाद्वतः শেষভাগে এদেশে আসিয়া বসবাস করিয়া-ছিলেন। এই সমস্ত থোদিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে সংখ্যায় তাঁহারা তথন হুই সহস্ৰ ছিলেন, তাঁহারা জামোরিনের ছারা বিশেষরূপে অভার্থিত হইয়াছিলেন এবং ইচ্ছামত তাঁহানের ধর্ম্মবাজনা করিতে পারিতেন। তাঁহারা ভূমি ক্রন্ত করিয়া সেহানে মন্দির নির্মাণ করেন এবং নিজেরাই তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন শাসনকর্ত। নিযুক্ত করিয়া নিজেদের পরিবারবর্গের শাসনভার তাঁহার উপর श्रष्ट करत्न।

হোমার পাঠে আমরা অবগত হই যে, बाक्षा भारतिवारित्रव भवत-शालाक हिन्तूक्शात्वव হতিদন্তপুশোভিত কার্ফার্য্য ছিল। গ্রীক ভাষায় হন্তীর কোন প্রতিশ্রন্দ ছিল না এবং **নেইব্রু** প্রশিদ্ধ ঐতিহাসিক হোরাডোটাস যথন প্ৰথম হন্তী দেখেন তথন ইহাকে Ivory বা গ্ৰহন্ত বলেন।\* অনেক সংস্কৃত-শব্দ গ্রীদদেশীয় ভাষায় এখনও পাওয়া যায় এবং ইহাতেই প্রতীয়মান হয় যে তথন সহিত ভারতের গ্রীদের বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। দাকিণাত্যের অন্তর্গত করকাই নামক স্থানের নাম গ্রীদদেশীর পুস্তকে পাওয়া যায়।

এই করকাই অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া খ্যাত ছিল এবং তখন এম্বানে যথেষ্ট পরিমাণ মুক্তা আমলানী হইত।

কতিপয় গ্রীকগ্রন্থকারদের মতে আমাদের পূর্বপুরুষগণ কেবগমাত্র "নদী" থাকিতেন। তবে জাহাজাদি যে সে সময় প্রস্তুত হইত সেবিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। Arrian নামক গ্রীক গ্রন্থকার জাতিসমূহের বুতান্ত লিপিবদ্ধকালীন বলিয়াছেন যে, চতুর্থশ্রেণীর লোক "জাহাজপ্রস্ততকারক ও নাবিক" এবং ইহারা নদীতে যাতায়াত করে। ইহা হইতে অমুমান হয় যে, তৎকালে সমুদ্রে পোতবাহী নাবিক কেহই ছিল না। আলেক-জান্দারের নৌ সেনাপতি নিয়ার্কাসও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। সিন্ধ হইতে ইউফ্রেটিস পর্যাম্ভ জ্লপথে নিয়ার্কাস অতি অল্পংথ্যক মংস্তরী ব্যতীত অন্ত কোনপ্রকার তরী দেখেন নাই। সিন্ধুতীরেও বেশী নৌকা এবং আলেকজান্দারের ছিল না। ব্যবহাত বুহৎ রণতরীগুলি তাঁহাকে নিজেই প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল এবং ভূমধ্যসাগরের উপকুলবৰ্ত্তী নাবিক্লারাই চালনা করিতে **ट्**रेग्नाहिन। নিয়ার্কাদের এ বুত্তান্ত আমরা পরে প্রদক্ষক্রমে আলোচনা করিব।

মাসিওনাধিপতি আবেকজালারের অভি
যানের অক্ত যে ফলই হউক না কেন, ইহাতে
যে বাবসা বাণিজ্যের বিশেষ স্থবিধা করিয়াছিল
সেবিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। স্থপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বেভারিজ সত্যই বলিয়াছেন যে
"It is impossible to deny that Con-

<sup>• &</sup>quot;Used the Sanskrit-derived word by which the tusks were known in Commerce."

querors were often in early times pioneers of civilisation! Commerce following peacefully along their bloody track and compensating for their devastation by the blessings which it diffused." Mr. Crindle® ভাঁহার ভূমিকার ঠিক'এই কথাই লিখিয়াছেন। আলেক-জান্দার-কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম-বস্তুত: বিজয় ও মিশরে আলেকজানিয়া ভারত নগরী ভারতবর্ষের সহিত স্থাপনে সম্পর্ক ঘনিষ্টভর হইয়া বাণিজা উঠিগাছিল। এই অভিযানের পরোক ফলেই চক্ত গুপ্তের রাজদরবারে গ্রীসদৃত মেগান্থিনিস আগমন করিয়াছিলেন। মেগান্থিনিদ ভারতীয় বন্দরাদির কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালীন বাজমন্ত্রী চাণক্য "বাণিজ্য" ज्ञत्वात भूमा निर्कात्रत्वत वावश निशाह्न, এবং তথন যে সোন ও গঙ্গা নদীতীরে অনেক বৃহৎ বন্দর ছিল ভাহারও উল্লেখ পাওয়া যার। শোন নদীর তীরবর্ত্তী শুপ্তপ্রায় প্রস্তবের বাঁধ এখন ও বৃহৎ वन्मदत्र कथा ग्रावन कवा है शा দিতেছে। এলফিনষ্টোনের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে যথন নিয়ার্কাদ সিন্ধুতীরে বাণিজ্যের আভাদমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তথন গঙ্গাগর্ভে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকার আদৌ অভাব ছিল না।

সম্রতি পণ্ডিতপ্রবর চাণকা প্রণীত একথানি হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই পুস্তক মহিশুরের পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ পণ্ডিত, শ্যামশাস্ত্রী ইংরাফীতে অমুবাদ ক্রিভেছেন। এই পুস্তকপাঠে ভদানীস্তন ভারতের অনেক বিষয় বিশেষভাবে জানা বার। পুতকথানির নাম "অর্থশাত্র"।
অর্থশাত্রের বিতীর থণ্ডের বোড়শ অধ্যারে
দেখা যার বে চাণক্য বাণিজ্যাধ্যক্রের কর্তব্য
নির্দেশ করিয়াছেন। যাহারা বৈদেশিক
দ্বা আমদানী করিবে তাহাদের অমুগ্রহ
দেখাইতে হইবে এবং যে সমস্ত নাবিক ও
বণিকগণ এই সমস্ত দ্ব্যাদি আনয়ন করিবে
তাহাদের কোনরূপ শুল্ব প্রদান করিতে
হইবে না। অস্তাদশ অধ্যায়ে জাহাজের
অধ্যক্রের এবং সার্থবাহের কর্ত্ব্য নির্দিষ্ট
হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা ধারণা করিতে
পারি যে বাণিজ্যবন্ধ্য দেশ না হইলে চাণক্য
তদীয় পুস্তকে এই সমস্ত বিধান লিপিব্রদ্ধ
করিতেন না।

খৃষ্টের জন্মের ছইশত বংসর পূর্ব্বে আগা থারকাইডিস নামক অক্ত একজন গ্রীসীর গ্রন্থকার ভারতবর্ষের পশ্চিম উপক্লবর্তী বন্দর সমূহের সহিত মিশর এবং দক্ষিণ-আরবের বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি স্পাষ্টাক্ষরেই বলিয়া গিয়াছেন বে ভারতবর্ষ হইতে ইমেন বন্দরে জাহাজাদি আসিত।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাকীতে আমরা এই বাণিজ্য-সংক্রান্ত অনেক বিষয় Periplus of the Erythrean sea নামক গ্রন্থে জানিতে পাই। এই গ্রন্থকার লোহিতসাগর ও আরবদেশের দক্ষিণপূর্ব-সমুক্ততীরের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সিন্ধুতীর হইতে কমরিণ অন্তর্গাপ দিয়া করমগুল উপক্লের বুভান্ত এবং তৎসহ এই সমস্ত স্থানের বাণিজ্যাদি বিষয়ক প্রত্যেক বিষয়ই বিস্তারিত লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে জাহাজাদি পারস্য উপসাগর ছইয়া আরব দিয়া লোহিতসমুদ্রে বাভায়াত

করিত এবং মিশর হইতে এীক বণিকগণ লোহিতদাগর হইয়া মালাবার কুলে আসিত। উপকৃলে ভারতীয়েরা নানারূপ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিভ—এবং যে সকল জাহাল সিদ্ধনদ দিয়া দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিতে পারিত তাহাদের দ্রব্যাদি বহন করিবার জন্ম নদ মুথে অনেক নৌকা অপেকা করিত। ব্রোচ আসিবার জন্ম এবং •পথ দেখাইবার জন্ম অনেক মৎস্ততরী পরিচালকের ( Pilot ) কার্য্য করিত। বরোচের দক্ষিণে অনেক বন্ধর ছিল এবং বলোপসাগর হইয়া অনেক বড় বড় নৌকা স্থমাত্রা এবং মালয় ৰীপে যাতায়াত করিত। এই পুস্তক পাঠে महत्क हे थावना कवा यात्र वि निवाकीम यि छ जिब्रनमीएट तोका प्राथन नारे किन्ह प्रारे অনেক তথ্যী বাণিজ্ঞা গলাবকে ব্যপদেশে নিযুক্ত থাকিত। দাক্ষিণাভ্যেও তথন অনেকে যাতায়াত করিতেন ভাচার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দ্বীপের ইতিহাস পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় কলিক হইতে অনেক হিন্দু তথায় যাইয়া বাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং এইক্লণেও তথায व्यत्नक द्रमात्र द्रमात्र हिन्तू भन्तित (पथा यात्र।

খৃষ্টীর পঞ্চম শতাব্দীতে স্থপ্রসিদ্ধ চীন পরিবাঞ্চক ফাহিয়ান আমাদের দেশে আইসেন। জাভাদীপের সহিত ভারতবর্ধের বে যথেষ্ট সম্পর্ক ছিল সেকথা তিনিও উল্লেখ করিয়াছেন। পর্যাটক হয়েন সাং পাঠেও আমরা জানিতে পারি বে ভারতবাসীয়া তথন বাণিজ্যাদি কার্য্যে বিশেষরূপে লিপ্ত ছিলেন।

মিসর এবং সিরিয়া দেশের কথা আমরা

পূর্বে কিছু উল্লেখ করিয়াছি। রোমক সম্রাট অরিলিয়াসের সিরিয়া বিজয় হইতেই সিরিয়া ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্ক একরপ লোপ পার। কিন্তু মিসরের সহিত ক্রমেই দৃঢ়তর হইতেছিল। ৰাণিজ্যবন্ধন বস্তত: আলেকজানারের সময় হইতে মিশরের সহিত যে বাণিজ্য সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়াছিল উলেমীদিগের সময়ে তাহা আরও ঘনিষ্টতর হইরা উঠে। খুষ্ট ব্দমের তিশ বংসর পূর্বের রোমক সম্রাট অগন্তাস মিসর বিজয় করিলে এই বাণিজ্য কার্য্য রোমকদিগের হস্তেই পতিত হয়। পূর্বাঞ্চলের দ্রবাদি রোমকগণ এতদিন অমুবিধার সহিত ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু এইক্ষণে মিশর করিয়া জাহাজাদি নির্মাণ নির্বিবাদে এইস্থলে তাঁহারা বাণিজ্য চালাইতে ছই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা লাগিলেন। বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যকারীগণের সাহসভ বাড়িতে লাগিল। তাঁ**হারা পূর্বতন বক্র** পথ পরিভাগে করিয়া ক্রমশ বাবেলমগুবের কূল হইতে সমুজ দিয়া বরাবর মালাবার ও গুজরাটে যাতারাত করিতে লাগিলেন। হিপালাস নামক একজন পোতবাহক সামরিক বারুর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বতন পথ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রমধ্য দিয়া যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। ইহাতে পূর্কের তুলনার অর্থেক সময় সংক্ষেপ হইয়া গেল।

এই সমর হইতে পশ্চিম রোমের পতন
পর্যান্ত ভারতবর্ষের সহিত পশ্চিম প্রাদেশের
অবাধে বাণিজ্য চলিয়াছিল। প্রতি বংসর
একশত বিশ্থানি জাহাজ মিসরের অন্তর্গত
মারস হর্মান বন্দর হইতে মালাবারকুলে মসিরিস

এবং বোরেস বন্দরে আসিত এবং তথা হইতে লকাদীপে যাইত। লক্ষা তথন একটী প্রধান বন্দর ছিল। তথন এই স্থানে বঙ্গদেশ. উড়িষ্যা এবং কর্ণাট হইতে ব্যবসায়ীগণ স্ব স্ব প্রদেশান্তর্গত হক্ষ এবং অত্যাত্ত মূল্যবান বস্ত্রাদি আনয়ন করিত এবং এইস্থানে যথেষ্ট ক্রয় বিক্রয় চলিত। রোমকগণ রোপা এবং স্থর্ণের বিনিময়ে এতক্দেশীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া উপরোক্ষ একশত বিশ্বানি জাহাজ পণাদ্রব্য পরিপূর্ণ করিয়া দেশে ফিরিতেন। ডিদেশ্বর কি জামুবারী মাদে লক্ষা হইতে এই तो वाहिनी (तथम, मनलन, मनला, शक्त प्रवा এবং ভারতীয় মৃশ্যবান মণিমুক্তা লইয়া মিসরে ফিরিত। এই বাণিজ্যের ফলস্বরূপ দাক্ষিণাতো এখনও যথেষ্ট পরিমাণ রোমক-মুদ্রা পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন যে, ১৮৫১ সনে মালাবার উপকুলে কানানোর নামক স্থানে প্রভৃত রোমক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল এবং তদ্দেশীয় প্রচলিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তামমুদ্রা এখনো মধ্যে মধ্যে পাওয়া যার । 
প্রিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে "Amidst the rude ignorance which characterised the middle ages in Europe, the commerce with India served to soften and instruct those nations who participated in it."

৩২৪ খৃষ্টাব্দে রোমের রাজধানী কন-ষ্টাণ্টিনোপলে স্থানাস্তরিত এবং সঙ্গে সঙ্গে "পশ্চিম রাজত্বে"র পতন আরম্ভ

**इ**टेल লোহিতসাগর এবং মিসর ভারত-বাণিজ্যওএকরূপ রুদ্ধ হইয়া গেল। আলেকজান্দ্রিয়ার সওদাগরগণের বিলাসিতা-আেতে গা ভাষাইয়া দেওয়াই ইহার একটা প্রধান কারণ। ঠিক এই সময়েই আরব-দিগের মধ্যে বাণিজ্যলিপ্সা বলবং হইয়া পড়ে। আরবদেশীয়েরা পূর্ব্ব হইতেই নৌবিস্থায় পারদর্শী ছিলেন। এই সময়ে তাঁহারা হলরৎ মহম্মদ প্রচারিত মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া অপরকে এই ধর্মাবলম্বী করিবার জন্ম অন্তান্ত (मण-गमत्न अवुख इटेलन। टेटावरे कला ভারতবর্ষের সহিত তাঁহারা বাণিজা করিতে আরম্ভ করেন, কেননা ইহাতে ধর্ম অর্থ উভয় দিকেই লাভ। এই জন্ম ইহারা মু সজ্জিত অনেকগুলি ভারতবর্ষের সহিত্ঠ কেবলমাত্র বাণিজ্ঞার্থ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মালা-বারের হিন্দুরাজাকে নানা প্রলোভনে বশীভূত করিয়া তাঁহারা উহার উপকৃলে বাস করিতে স্থান পাইলেন। জনরব এই যে জামোরিন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। হউক. আরবদিগের বাণিজ্যের হইতে लाशिल। মিদরবাদিগণ স্থ বিধা ভারতীয় **দ্রবা**দি স্থবিধা মত पदव পাইতে লাগিলেন বলিয়া নিজেরা বাণিজ্য পারসিকেরা প্রথমতঃ হইলেন। বাণিজ্যাদি ব্যাপারে বীতরাগ ছিলেন কিন্তু ভারতীয় বণিকদিগের প্রমুখাৎ পারস্তো-পদাগর হইতে মালাবার ও লক্ষায় যাইবার

<sup>\*</sup> মি: শিম্প ঐ মুদ্রাপ্রাপ্তর কথা উল্লেখ করিয়া মন্তব্যস্তরপ লিখিয়াছেন যে "It is certain that the Pandya state during the early centuries of the Christian era shared along with the Chera Kingdom of Malabar a very lucrative trade with the Roman Empire."

অবগ্ত হইয়া ভারতবর্ষের প্রেশস্ত ব্ৰতী হইলেন। বৎসর বাণিজ্যে বংসর তাঁহারা তরী সজ্জিত করিয়া মালা-বারের ভিন্ন ভিন্ন বন্দরে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই বাহিনী নয় কি দশ সপ্তাহে তাহাদের গস্তব্য স্থানে পৌছিয়া নিজে-দের দেশজাত দেবা অথবা অর্থ বিনিময়ে ভারতীয় দ্রব্য সম্ভারসহ দেশে প্রত্যাগমন করিত। নৌকা সকল ইউফ্রেটিস নদী তীর হইতে আদিবিয়া এবং মেদোপটোমিয়ায় করিত এবং সেই ক্রটা টিনোপলের অধিবাসিগণ বিনা পরি-শ্রমে ভারতীয় দ্রবাদি প্রাপ্ত ইইতেন। এইরূপে বিপদদঙ্গুল বাণিজ্য প্রবৃত্তি তাঁহাদের नुश्र इहेन।

এই সমস্ত কারণে সপ্তম শতাকীতে পার্দিক এবং আর্বিকগণ্ট ভারতীয় বাণিজা অনেকটা একচেটিয়া করিয়া তুলিলেন; বিশেষতঃ পার্নিকেরা রেশমের ব্যবসায় সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা চীনের রেশম লঙ্কার খরিদ করিয়া দেশে চালান দিতে লাগিলেন। এই সময় পার্সিক্দিগের কনষ্টাণ্টিনোপলের সমাট্দিগের সহিত যুদ্ধ ঘটাতে, ভাভারদেশের মধ্য দিয়া গ্রীসে যে চীনের রেশম যাইত তাহাও তাঁহারা আটক রাথিয়া এই সমস্ত দ্রাদির মূল্য ইচ্ছামত ধার্য্য করিতে লাগিলেন। সমাট জষ্টিনিয়ান নানাবিধ উপায়ে ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কুতকাৰ্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে এক অসম্ভাবিত উপায়ে তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল। হুই জন যতি (monks) প্রচার কার্য্যে চীনে

এবং ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়া গুটিপোকা (Silk worm) রক্ষণ এবং কি উপায়ে রেশম প্রস্তুত হয় তাহা জানিতে পারেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্বক জ্ঞানিয়ানকে এই অবগত করিলে পর তাঁহাদিগকে পুনরায় চীনে প্রেরণ করেন। চীনে থাকিয়া তাঁহারা বৎসর রেশম প্রস্তুত প্রণালী উত্তমরূপে শিথিয়া. গুটিপোকার ডিম ' সময় কতকগুলি একটী শৃগুগর্ভ বেতের ন্তবে লুকায়িত করিয়া আনেন। এই সমস্ত ডিম তা দিয়া ফুটান' হইল, এবং পোকাগণ তুঁতগাছের কচিপাভা দ্বারা পালিত লাগিল। ইহাদের পর্যাবেক্ষণ কল্পে রীভিমত নিযুক্ত হইল এবং আশাজনক প্রহরী স্থফল লাভ করায় সমাট, পিলোপনিসাস এবং আর কয়েকটী গ্রীসীয় দ্বীপে রেশম স্থাপিত প্রস্তাতর কারথানা করিলেন। এইরপে গ্রীসে, চীনের রেশমের চালান বন্ধ সহিত হওয়াতে পূর্ব দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক অনেক পরিমাণে কম হইয়া গেল তত্তাপি হিন্দুস্থানের দ্রব্যস্তার মিসর এবং তথা হইতে ইতালি এবং গ্রীসে পৌছিতে লাগিল। কিন্তু পরবর্তী কয়েক শতাকীর যুদ্ধ বিগ্রহে ক্রমে ক্রমে ইহাও লোপ পাইয়া আসিল।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে মহম্মদের প্রচলিত ধর্ম আরববাদীদিগকে এক নৃতন জীবনে সঞ্জীবিত করে। মহম্মদের মৃত্যুর পর ওমর অনেক মুসল্লমান সৈঞ্চসহ পারশু বিজয় এবং তথায় ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করিয়া ধলিপা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই

কারণে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য সুসলমানদিগের হস্তে পতিত হয়। বাণিজ্যের প্রতি লোকের তাহাতে বিশেষ দৃষ্টি পড়েও বণিকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্ম থলিফাগণ বদোরায় বন্দর স্থাপিত করেন। তাঁহাদের উত্যোগ এবং যত্নে পারদিক বাণিজ্য ক্রমেই উরতির মার্গে উঠিতে থাকে। ভারতবর্ষীয় পণ্য বিক্রয়ে বিশেষ লাভ দেখিয়া পারসিকেরা .সিরিয়াতেও এই সমস্ত জ্বোর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ৬০৯ খৃষ্টাবেদ থালিফ আমরণ মিসর ও সিরিয়া জয় করিলে পর আলেক-জাক্রিয়ার বণিকগণ, বাইজানসিয়ান রাজত্বের সহিত বাণিজ্য করিতে নিাষদ্ধ হয় এবং গ্রীক ও মুদলমানদিগের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ হওয়াতে গ্রাস ও ইতালির লোক ভারতায় পণ্য ব্যবহারে কিছু দিনের জন্ম সম্পূর্ণরূপে অক্ষ হইয়া পড়ে।

যে কয়েকজন ধর্ম্যাজক চীন হইতে গুট-পোকা লইয়া কনষ্টা 'উনোপলে গিয়াছিলেন তাহারা জানিতেন যে থোরাশান দেশস্থিত কল্লাস নদা তারে আমল ও আর্কেনজা (বর্তুমান আর্কেনজল) বন্দরে চান ও ভারতীয় সকল প্রকার পণাই পাওয়া যায়। কনষ্টা 'উন্নোপলের কয়েকজন বাণক তাহাদের কর্মনাগনের কয়েকজন বাণক তাহাদের কর্মনাগনিক এই স্থলে প্রেরণ করেন। তাহারা ক্রাস হইয়া কাম্পিয়ান সমুদ্র পথে সাইরাস নদীতারস্থ বন্দরে পৌছিয়া পরে দ্রবাদি হলপথে ফ্যাসিদে লইয়া যাইতেন। পুনরায় ফ্যাসিস হটতে নৌকায় করিয়া নদীমুথস্থ নগরে নগরে দ্রব্য বিক্রয়পুর্যক ক্রয়্ডসাগের হইয়া তাহারা কনষ্টান্টিনোপল পোঁছিতেন। ইহাতে অস্ববিধা ও বিপদ যথেইই ছিল কিন্তু ত্রাপি

বণিকগণ লাভের আশায় বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। হুই বৎসর এই ভাবেই ভারতীয় পণ্য ইউরোপে পৌছিত।

মুদলমানগণ এই দময়ে প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিতে ছিলেন। আফ্রিকার উত্তরাংশ ও স্পেনের অধিকাংশ তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছিল। মালাবারে তাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বঙ্গ, পেগু, খ্যাম এমন কি চীনদেশে পর্যান্ত বাণিজ্যবিস্তার ক্রিয়াছিলেন। কাইরো নগরে যথন বন্দর হইল, তথন শত্ৰুতাসূত্ৰে প্ৰতিষ্ণী ইতালি ও ইউরোপের অন্তান্ত সকল গ্রীণ ব্যতাত প্রদেশই এই বাণিজ্যের স্থাবধা ভোগ করিতে লাগিল। বলা বাছল্য গ্রীদ ও ইতালিবাদীরা ইহা আদৌ পছন কারতেন না। তাতার দেশের মধ্য দিয়া যে যৎসামাক্ত পণাদ্রব্য তথায় পৌছিত তাহাতে তাঁহাদের লিপা ক্রমেই বলবৎ হইতে লাগিল।

খুষ্টাগ দশন শতাকাতে ভিনিদ নগরীও বাণিজ্য ব্যাপারে বিশেষরূপে অগ্রসর হইয়াছিল। ८ ४२ थृठेकि इरेट इर्डिनम, আल्किका किया ও কনগ্রাণ্টনোপলের সাহত বাণিজ্য সম্পর্ক সংস্থাপিত করিয়াছিল এবং৪৫৫ খুঠান্দে ভিনিস, চীন ও ভারত হইতে রেশম এবং ৮০২ খুষ্টাব্দে মসলা, ঔষধ এবং পশম আমদানী কারতে नाजिन। বলাবাহুল্য এই বাণিজ্যে অত্যন্ত লাভ হইত। ধর্মগুদ্ধের অব-সানের কিছু দিন পরে মুসলমান ও খৃষ্টান-দিণের মধ্যে পুনরায় সম্ভাব প্রতিষ্টিত হইলে পর, আবার মিশর দিয়া ভারত পণাের চলাচল হটল এবং ক্রান্স,ফ্লার্ম গ্রার এবং ইংলভের সক-লের উপরেই আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল।

ভিনিসের পূর্বেই জেনোয়ানগরী এই বাণিজ্যে ত্রতী হইয়াছিল, কিন্তু জেনোয়া যাহাতে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে লিপ্তা না হইতে পারে ভজ্জন্য ভিনিস চেষ্টার ক্রাট করে নাই। উভরের এইরূপ বিবাদের সময় মেডিসিদের তন্ত্রাবধানে ফ্লরেন্স পূর্ব্রাঞ্চলের সহিত বাণিজ্যের স্থবিধা ভোগ করিতে লাগিল। সেলিম ১৫১৬ গৃষ্টাব্দে সিরিয়া ও মিসর জয় করিলে রুক্ষসাগরের পথে জেনোইসদিগের গতায়াত বন্ধ হইয়া যায় এবং ভিনিসিয়ানরাই এই বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লয়। পঞ্চদশ শতালীতে সাইপ্রাস ভিনিসিয়ানদিগের হত্তে পড়িলে সাইপ্রাসই বাণিজ্য-প্রধান স্থানে পরিণত হয়।

এই সমন্ন তুর্কীদিগের অত্যাচারে ইউ-রোপের অনেক রাজত্ব জর্জ্জরিত হইন্না: পড়ে এবং স্থলপথে ভারতবর্ষের বাণিজ্যাদি অস্থবিধাজনক হওয়াতে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতবর্ষে পৌছান যায় কিনা ইহাই সকলের চিস্তার বিষদ্ম দাঁড়াইল। পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পর্জুগীজগণ এই পথ আবিদ্ধার করিয়া বাণিজ্যের স্থবিধা করিয়া দিলেন।

এইক্ষণে পণ্যাদি বিক্রয়ার্থ স্থলপথে ভারতের পশ্চিম প্রাস্ত দিয়া বাক ট্রয়ায় নীত হইত। বল্পে কিছু দিন ক্রয় বিক্রয় করিয়া পরে যাত্রীরা ব্যাবিলোন পৌছিতেন। এই স্থলে ভারতীয় পণ্য- দ্রব্যের যথেষ্ট আদের ছিল। কাম্পিয়ান সাগরের তীর হইতে জাহাজ যোগে এবং পরে স্থলপথে ক্রঞ্চাগর হইয়া পণ্যাদি ভূমধ্য- সাগরের বন্দর সমূহে প্রেরিত হইত। বাবিশন

হইতে পালমারায়, পরে লেভাস্ত পৌছিয়া পণ্যদ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় চলিত। সাধারণত:, এই সমুদায় স্থলেই আরব ও ভারতীয় পরিবর্ত্তে পণ্যসমূহের ইউরোপীয় বিনিময় করা হইত। স্থলপথে দ্রব্যাদি উষ্ট্র বাহিত হইত। এই পথ ক্টগ্ৰম্য ও বহুব্যয়স্বাধ্য ছিল. স্থতরাং জল পথের আবিষ্কার হইলে আর এ পথে সাধারণতঃ কেহ গ্মনাগ্মন করিত না। নাবিকেরা ভারত সমুদ্র দিয়া গ্রীম্মকালে পশ্চিমাঞ্চলে গমন ও শীতকালে প্রত্যাগমন করিতেন।

ফিনিসিয়ানরা যখন এই লাভজনক বাণিজ্যে ব্রতী ছিলেন তথন লোহিতসাগরের নিকটবর্ত্তী আরবের উপকৃলে কয়েকটা বন্দর হস্তগত হইবার পর তথা হইতে স্থলপথে তাঁহারা পণ্যদ্রব্য টায়ার নগরীতে প্রেরণ করিতেন। ইহাতেও কম অস্ত্রবিধা হইত না। পরে, ভূমধ্য সাগরের তীরবন্ধী রাইনকুলরার বন্দর তাঁচাদের হস্তগত হইলে তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে লোহিত্যাগরের উপকূল, তথা হইতে হলপথে পুনরায় কিছুদূর, পরে আবার ক্রিয়া টায়ারে পৌছিতেন। জাহাজে ইহাতে দ্রব্যাদি হুইবার করিয়া জাহাজে উঠাইতে হইলেও স্থলপথে যাতায়াত অপেকা ইহাতে অনেক স্থবিধা হইত। খুষ্টের জন্মের ৩০২ বৎসর পূর্বের টায়ার ধ্বংস হইলে এবং আলেকজান্দার কর্ত্তক আলেকজান্তিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে এই নৃতন পথে অষ্টাদশশত বংসর পণ্যদ্রব্য লইয়া যাওয়া হইত। আলেক-জান্দার স্বয়ং এই পথ অহুমোদন কিন্ত তিনি তাঁহার সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত

করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই টলেমী মিশরের অধিপতি হইরা অনেক অর্থবারে আলেকজান্দ্রিয়ার একটি আলোকগৃহ নির্মাণ করন। তদীর পুত্র অরেজের মধ্য দিয়া থাল কাটিবার প্রহাসে ব্যর্থ মনোরথ হইরা লোহিত্যাগরের পশ্চিম কূলে বেরিনিস নামক একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ধ হইতে কপটসে ও তথা হইতে এই নগরীতে দ্রবাদি আনিয়া পরে নীলনদী ও অন্ত একটি থালবারা উহা আলেকজান্দ্রিয়ার নীত হইত। \*

যতদিন মিসর স্বাধীন ছিল ততদিন এই পথেই ভারতবর্ষের মূল্যবান দ্রব্যাদি তথায় পৌছিত। বেরিনিস হইতে ইউরোপীয় ও আফ্রিকাঞ্চাত দেব্য আবব ও উপসাগরের কূলে এবং হইতে দে স্থান সিম্বতীরে পৌছিত। কেবল সিম্বতীরেই এই কার্য্য সীমাবদ্ধ থাকিত না; সম্ভবতঃ সমুদ্রতীরবর্ত্তী সকল বন্দরেই তাহারা যাতায়াত এই লাভজনক বাবসায় এক-চেটিয়া রাখিবার জন্ম নিদরের রাজা অনেক জাহাজ প্রস্তুত রাখিতেন এবং রণতরীর সাহায্যে জলদত্ম্য দমন করিয়া বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেন।

রোমকগণকর্তৃক মিসর জয় হইলেও এই পথেই বাণিজ্য চিলিত। আমরা পূর্ব্বেই হিপালাসের নামোলেথ করিয়াছি। প্লিনির Natural History পাঠে আমরা এ বিষয়ে অনেক বুতান্ত জানিতে পারি। প্লিনি

निथिवास्त्र य इंडेर्जाभीव भगज्य नीननम এবং একটী ক্ষুদ্র খাল দিয়া কপটলে লইয়া যাওয়া হইত। আলেকজানিয়ো কপ্টদ ৩০০ মাইল। তথা হইতে স্থলপথে লোহিতসাগরের উপকৃলম্থ বেরিনিস ২৫৮ গ্রীম্মকালের জাহাজ বেরিনিস হইতে ছাডিয়া বাবেলমণ্ডব প্রণালীর নিকট করেকদিন বিশ্রাম কবিয়া পরে মালাবার উপকৃলম্ব মসিরিস বন্দরে যাত্রা করিত। বন্দরে পৌছিতে মোট ৯৪ দিন লাগিত। ইহার মধ্যে কপট্য পর্যান্ত আসিতে ছাদশ দিবস, বেরিনিদ পৌছিতেও তদ্রপ, লোহিতসাগর আসিতে ত্রিশদিন এবং ভারতমহাসাগরে পৌছিতে ৪০ দিন লাগিত। প্লিনি পাঠে আমরা ইহাও অবগত হই যে, যে সমস্ত বণিকগণ বঙ্গোপদাগরে, বা মালকায় বাণিজ্য করিভে ঘাইত ভাহারা গোদাবরীনদীর কোন বন্দর হইতে যাত্রা করিত। যে সকল জাহাজ এই কার্য্যে ব্যাপত থাকিত তাহা বুহং ছিল। গ্রীম ও আরবদেশীয় বণিকগণ ইহাদের colandrophonta এবং হিন্দিতে (coilan-di-pota) কয়লান্দিপোত দিয়াছিল। নাবিকগণ গোদাবরী দিয়া কলিঙ্গ সেস্থান হইতে দম্বগুল অন্তরীপ পরে হইয়া ত্রিবেণী দিয়া পাটনা পৌছিতেন।

পেরিপ্লাস পাঠে জানা যায় যে, সে সময়ে মসলিন এবং নানাপ্রকার ছিটের কাপড়, রেশমী স্থত্ত, বস্তু, নীল এবং অভাত্যপ্রকার

<sup>\* &</sup>quot;Ptolemy thought it necessary to found a city on the western shore of the Red Sea, from whence the ships were to sail. He accordingly built one almost on the frontiers of Ethiopia and he gave it the name of his mother Berenice. The treasures of Arabia, India, Persia, and Ethiopia were landed and from thence they were carried on camels to Coptus where they were again shipped and brought down the Nile to Alexandia. Which transmitted them to all the west in exchange for merchandise afterwards exported to the east" Ancient History of Egypt.

ন্ধ, ৰাজ্বচিনি, থবং অভান্ত নগলা, চিনি,
হীরভাগি নানাপ্রভাগ প্রস্তানি ও মুকা,
ইম্পাড, উষধ, গণাস্তব্য এবং কথন কথন
ক্রীভগাসদানীও ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী
হইত। ১৮৭৯ সনের ৭ই ফেব্রুগারী
ভারিণের সোনাইটা অব আর্ট্য সংবাদপত্রে
প্রথিতনামা সার কন বার্ডউড লিথিয়াছেন বে—

The History of Modern Europe and emphatically of England has been the quest of the aromatic and balsams gum resins condiments and spices of India and the Indian Arcipelago." Abbe Renaudt নামক স্থপরিচিত লেথক ১৭২৮ খুষ্টাব্দে তাঁহার Anciennes Relations des Indes et de la chino নামক গ্রন্থে নবম ও দশম শতাকীর হুই জন আরব বণিকের ভ্ৰমণবুভান্তে ভারতীয় চা. মাটার বাসন (Porcelain) আরক ও চাউলের উল্লেখ করিয়াছেন।

সিসিলির ইজিসি পোর্সলেন, করোমণ্ডল উপকৃলত স্ক্র স্তার বস্ত্র, নালাবাবের লঙ্কা ও এলাচি, স্থমাত্রার কর্পুর, এবং
হায়জাবাদের নেবুর উল্লেখ ক্রিয়াছেন।

টুডেলা নিবাসী বেনজামিন খুষ্টার দাদশ শতাকীতে প্রমণ ব্যপদেশে ভারতবর্ষে আসিরা এথানকার রেশম, স্তার কাপড়, শনের স্ত্র, রাই, নানাপ্রকার ডাল এবং মসলা রপ্তানীর কথা বলিরাছেন। টানজিয়ার্সের ইরনবটুটা, ভারতব্যীর মুসক্বর, কপূর, চলন-কার্ট প্রশ্নানির কথা ও ভিনিসদেশীর মারিনো সাছটো গবল, জারকল, জৈত্রী মনিমুকা ও মনলা,জেনোয়া নিবানী হিরোণী যো ভি সাণ্টো মুক্তা,লাকচিনি, মূল্যবান প্রস্তমাদি এবং চন্দন-কাঠের রপ্তানীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

বোলন নগরবাদী Ludovico de Varthema নামক অপর একজন জ্রমণকারী ১৫০ খুটান্দে এতদেশে আদিয়া গোলকলার কথা লিখিয়াছেন,—"অস্তাস্ত দেশের ২০০ জাহাজ ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থে আইনে। পারস্ত, তাতার, তুর্কস্থান, দিরিয়া, বারবারি প্রভৃতি দেশে ভারতজাত রেশম ও শুতার বস্তারপ্রধানি হয়।"

"এথানে (কালিকটে) মকা, বঙ্গ, টেনাসরিম, পিশু, করোমণ্ডল, লঙ্কা, পারস্থ, আরব, সিরিমা, তুকস্থান, প্রভৃতি দেশ হইতে বণিকেরা বাণি-জার্থ আইদে।"

কালিকটের জামোরিন ভাঙ্গো ডিগামার মারকং পর্জুগালের রাজাকে যে পত্র লিখেন ভাহা হইতেও আমরা জানিতে পারি যে দারুচিনি, লঙ্কা, এবং মুল্যবান প্রস্তরাদি ভারতবাসীরা অভাভ দেশের স্থা রৌপ্য প্রভৃতির সহিত বিনিময় করিতেন।

"Vasco de Gama, a nobleman of your household, has visited my kingdom and has given me great pleasure. In my kingdom there is abundance of cinammon, cloaves, ginger, pepper and precious stones in great quantities. What I ask from thy country is gold, silver coral and scarlet "\*

অধ্যাপক প্রীযোগীক্সনাথ সমাদার।

<sup>্</sup>ধান্তের ডি পামা ও কালিকটের জামোরিনের চিত্র থানি বিলাতের স্লাক এও সজের কৃপি রাইট এই শ্রম্যে ইয়া প্রকাশের সম্লাভি পাইরা আবি তাঁংবিগের নিকট কৃত্তর ব প্রেক্ত



ভাস্নো-ডিগামা ও কালিকটের জামোরিন

# জাপানে ভিকুক।

জাপানৈ ভিকুক নাই এরপ বলিতে পারি না। কিছ কোন বৈদেশিক ব্যক্তি যদি ভোকিও সহরে গিয়া একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া ছুই চারি বংগর তথার অবস্থান করত: স্থদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তবে আমার মনে হয় ভিনি বলিবেন জাপানে ভিকুক নাই। বাস্তবিক সেখানে ভিক্ক এত অল্ল যে একরূপ नाहे विलालहे इत्र। छल विरामाय कान कान জারগার হুই একটী দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু তাহাও গ্রণমেণ্টের অপরিক্রাত। আমি জাপানে পৌছিবার সপ্তাহ অতীত না হইতেই ভোকিও সহরে একদিন ট্রামে উঠিতে রাস্তার উপর একটা পাঁচ পয়সার নিকেল মুদ্রা এবং এক পরসা মৃল্যের একটা তাম্মুদ্রা দেখিতে পাইলাম। একটু পূর্ব্বে বৃষ্টিপাত হইরাছিল; মুদ্রা ছটী কর্দমে প্রায় চাপা পড়িবার উপক্রম হইরাছে। কোন ভিক্ককে দিবার উদ্দেশ্তে আমি মুদ্রা হটী কুড়াইরা লইলাম। এক মাসের মধ্যে ভোকিওর ভার স্থবিস্থৃত সহরেও কোন ভিক্কের সাক্ষাৎ পাইলাম না। অথচ কোন দরিক্র ব্যক্তিকেও দিতে সাহসী रहेनाम ना । **एएट्डू एव छिक्क न**न्न एन অপরের মুক্তা লইবে কেন! অন্বগুলিও রাস্তার বাঁশী বাজাইরা ফিরিতেছে। যদি কাহারও শরীরে তেল কিম্বা কোনরূপ ঔষধ মালিশ করিতে হয়, গা, হাত পা টিপিরা দিতে হর, উহারা সেই কাল করিরা পরসা উপার্জন করিয়া থাকে; অনর্থক পরহারস্থ হয় না। আমি করেকদিবস পরে হঠাৎ

একদিন একজন আভুরকে দেখিতে পাইরা প্রসাক্ষেকটা প্রদান করিলাম।

মফখল হইতে কোন ডিকুকবেশধারীকে সহরের দিকে আসিতে দেখিলেই পুনীশ উহাকে ঢুকিতে দেয় না। গ্রামেও দেশিয়াছি —ভিক্ৰক নাই। একদিন একটি নাপিত আমার চুল কাটিবার সময় বলিভেছিল-"মহাশর আমার মনে হয় ভারত প্রাচীনকাল হইতে সভা, কাজেই সেখানে ভিকুক নাই; বেহেতৃ আমাদের দেশে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ভিকুকশ্রেণীর তিরোধান দেখিতে পাইতেছি ৷" আমি অন্ত কথা সে কথায় চাপা দিতে চেষ্টা করিবাম; কিন্তু গুর্তু নাপিত ছাড়িবে কেন 🕈 অগত্যা বলিলাম "দেশ হাজার সভ্য হটলেও কিছু না কিছু ভিকুক সব দেশেই আছে।" উহাকে একভাবে বুঝাইলাম সতা, কিছ দেই মুহুর্তেই **আমাদের ভিক্লা-ব্যব**সা**রী** ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, বৈরাগিণী, ফকির, ফকিরণী, কলাদায়গ্ৰস্ত ভিকুক, মাতৃপিতৃদায়গ্ৰস্ত ভিকুক, বার্ষিকীপ্রাপ্ত ভিক্ষুক, জঠোরজালাগ্রস্ত ভিক্ষুক প্রভৃতি কত রকম ভিকুকের দৃখ্য মনে পড়িল। হর্ভিক্ষ এবং ব্যাধিতে বে দেশের সর্বসাধারণকে ভিক্কশ্রেণীভে ক্রিতে উত্তত হইয়াছে, চঃখদরিক্তা হাহাকারপূর্ণ সেই জন্মভূমির করণ দুখের কথাও মনে পডিল। আর কলিকাতার ছটি বিশেষ ভিক্তকের কথাও মনে পড়িল। উহার একটা শিরালদহ ষ্টেলনের প্লাটুকরমের বাহিরে গভীর রাত্তিতে "ভামি ভ্রাহ্মণ, मचा बाबिएक भाषात्र सननीत काम स्टेबाएक, সামান্ত অর্থান্ডাবে সংকার করিতে পারিতেছি
না, রাত্রি প্রভাতের পূর্বে নিমতলার ঘাটে
শব সংকার না করিলে আমার চৌদ্দপুরুষ
নরকগামী হইবে, আপনারা এ ব্রাহ্মণের
উদ্ধার না করিলে আর কাহার নিকট গিয়া
দাঁড়াইব" ইত্যাদি বাক্যে ভিক্ষাবৃত্তি চালাইত।
করেক বংসর পূর্বে শিরালদহ ষ্টেশন হইতে
শেষ রাত্রির গাড়ীতে বাঁহারা একাধিকবার
যাতারাত করিয়াছেন তাঁহারাই ইহা বেশ
প্রানেন।

দ্বিতীয় ভিক্ষক লালবাজারের পুলিশ আদালতের মোডে। ইনি পরিষ্কার ভদ্র-বেশধারী, ইহাব অভাব অন্ত রকম, ইনি বলিতেন "মহাশয় আমি ব্রাহ্মণ, ভদ্রলোক, আমি মফৰল হইতে কলিকাভায় আসিয়া ছিলাম, ভিড়ের ভিতর আমার মণি-বাাগটি অপহত হইয়াছে, এখন অথাভাবে প্রামে ফিরিতে পারিতেছি না. শ্রামবাজারে আমার এক আত্মীয় আছেন, তাঁহার নিকট হইতে রেলভাডা লইয়া দেশে ফিরিবার মনন করিয়াছি, এখন কয়েকটা পয়সা পাইলে ট্রামে শ্রামবাকার আত্মীয়ের নিকট উপপ্রিত হইতে পারি, তাই আপঁনার অমুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি।" ঠিক সেই ব্যক্তিকে আমি গড়ের মাঠের পথে তিন দিন ঐ ভাবে ভিকা করিতে দেখিয়াছি। স্বদিনই ঠিক এক রকম বক্তৃতা। প্রথম দিবদ আমি কিঞ্চিৎ সাহায় করিয়াছিলাম। ভারপর ছই দিন তিরস্কার করিয়াই তাড়াইয়াছি।

ভিক্ষার মানের হ্রাস হর। বাস্তবিক জাপানীরা ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরতিশর ঘুণা করিয়া থাকে। একদিন এক জাপানী

কোন ইউরোপীয় প্রবাদীর বাড়ীতে ভিক্ষার্থী হইয়া গমন করে। তথার গৃহস্বামীকে উপস্থিত না পাইয়া তাঁহার টেবিলের উপর একথানা কাগজে আপন অবস্থা বিশদভাবে বিবৃত করিয়া চলিয়া আইনে। বারাস্তরে গিয়া প্রদত্ত সাহায়া গ্রহণ করিবে বলিয়া গুহুস্বামীকে উহা তাঁহার চাকরের নিকট রাখিতে উক্ত আবেদন পত্রেই অমুরোধ করে। বৈদেশিক গৃহস্বামী গৃহে ফিরিয়াই টেবিলের উপর ভাঙ্গা ইংরাজীতে লিখিত আবেদন-থানি দেখিতে পান। তিনি জাপান টাইম্ম নামক পত্রিকায় বিষয়টী সর্বসমক্ষে উপস্থিত করেন। পর্বাদন তোকিওর প্রধান প্রধান সংবাদপত্তে উহার প্রতিবাদ বাহির সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠেন যদি ঘটনা সতাহয় তবে ঐ প্রার্থীকে আমরা জাপান জাতির লোক বলিয়া গণ্য করিতে পারি না; পবিত্র জাপানীরক উহার ধমণীতে প্রবাহিত হয় না। এমন নীচমনা ব্যক্তি জাপানের তাজা সন্তান।

গত যুদ্ধের পর জাপানের উত্তর পূর্ব প্রদেশের ছেন্দাই, মোরিওকা এবং আওমোরি নামক তিনটি জেলায় ছর্ভিক আরম্ভ হয়। খুষ্টান পাদরিগণ এবং জাপনে গবর্ণমেন্টের নিয়োজিত ৰাজিগণ লোকের ত্ববস্থার কথা গুনিয়া তদারকে. বাহির হন। ছেন্দাই নামক জেলাতেই ছর্ভিকের প্রকোপ সব চেয়ে বেশী ছিল। কয়েকজন ইউ-রোপীয়ান এবং আমেরিকান সাহেব সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া আমের কোন্ ব্যক্তির তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে नाशित्नन ।

প্রত্যেকেই: নিজ নিজ অভাব সম্পূর্ণ থাকা স্ত্ত্বেও রিপোর্ট দিতে লাগিলেন—আমার বাড়ীতে কোন অভাবই নাই, তা ছাড়া গ্রামস্থ প্রত্যেকেরই যথেষ্ট অভাব, প্রত্যেককেই একরপ অনশনে থাকিতে হর। আশ্চর্য্যের বিষয় সকলে এত অভাবে থাকিয়াও নিজ নিজ অভাব গোপন করিতে প্রয়াস পাইলেন। সাহেবগুলি জাপানীদের এই স্বভাব দেখিয়া মুগ্ধ এবং অবাক হইলেন। পাঠক একবার এরপ আত্মদমান ভাবিয়া দেখুন আমাদের দেশে কয়জনের ভিতর দেখিতে प्तरम সাহাযা ,পাওয়া যায় ? আমাদের ভাণ্ডার খুলিলে যাহার অভাব আদৌ নাই বিস্তর এমন লোককেও সাহায্যপ্রার্থী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভিক্ষককে ভিক্ষা না দেওয়ার জন্ম আমরা জাপানীদিগকে নির্চুর বলিব কি ? বাঁহারা জাপান প্রত্যক্ষকরিয়াছেন তাঁহারা একবাকো আমাদিগকেই নির্চুর বলিবেন, যেহেতু আমরা কত শত শত স্থক্তকার সবল যুবককেও ভিক্ষা-র্ভিতে প্রশ্রম দিয়া তাহাদিগকে একেবারে পশুর অধম করিয়া তুলিতেছি। তাহারা মানব সমাজের বৃহ্ছিত হইয়া বংশপরস্পরাক্রমে ভিক্ষার্ভিই জীবনের প্রধান অবলম্বন মনে করিতেছে। তাহারা বলিয়া থাকে চাকুরী করিলে তাহাদের জাত এবং ইজ্জতের হানি হয়।

জাপানে নিঃসহায়, দীন দরিত্র, কর্ম্মন্ম ব্যক্তি অপরের গলগ্রহ হইয়া জীবন ধারণ করিতে অপমান বোধ করে। আমরা আমীয় স্বজনের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্কাহ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও হিধা বোধ করি না। আর জাপানীরা এক পরিবার ভুক্ত থাকিয়া পরিবারের উপর নির্ভর করিতেও লজ্জা বোধ করে। সক্ষম অবস্থাতে স্বোপার্জ্জিত অর্থে পরিপুষ্ট না হইলে অনেকাংশে পশুপক্ষীর স্থায় জীবন অতিবাহিত করা হয় না কি ?

জাপানের উত্তরে হোকাইদো দ্বীপ। দ্বীপটী অনেকটা সাগালিয়েন খীপের নিকট। তথাকার লোকের ভিতর জাপানের অন্তান্ত প্রদেশবাসীর অপেকা শিক্ষালোক অব্লতর বিস্তৃত হইয়াছে। সেই হোকাইদো দ্বীপের একটা ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধা আমাদের বাড়ীতে চাকরাণীর কাষ করিত একদিন তাহাকে গুরুতর পরিশ্রমে ক্লাম্ভা দেখিয়া আমি জিজাসা করিলাম ওবাছান্ (মিদেস্বুদ্ধা) ভোমার বয়স এখন ঢের বেশী হইয়াছে—পরিশ্রম করিবাব শক্তি ক্ষিয়া আসিয়াছে, ভোমার আর কে আছে, বসিয়া ধাইবার কি কোন উপায় নাই ?" উত্তরে বুদ্ধা বলিল "আমার নিজের থাইবার উপায় আছে; আমার ২০৷২১ বৎসরের একটা মেয়ে তোকিও মেয়েদের স্কুলে পড়িতেছে, আর এক বংসরেই ঐ স্লের শিক্ষা সমাপন করিয়া বাহির হইতে পারে। আমার কর্ত্তব্য মেয়ে-টীকে লেথাপড়া শিখাইয়া সৎপাত্তে বিবাহ দেওয়া। আমি এখনও এত হৰ্বল নহি যে কোন ভদ্রলোকের বাড়ী সাধারণ রকম কায়কর্ম্ম করিয়া মেয়েটীর পড়ার থরচের সাহায্য না করিতে পারি।

একটা জনার্য্য প্রদেশের নিমশ্রেণীর বৃদ্ধার
কথা শুনিয়া অবাক হইলাম। মনে মনে
ভারতের শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোকের সহিত
এই বৃদ্ধার তুলনা করিলাম। শিক্ষার সহিতই
আাত্মসম্মান জ্ঞান আসিয়া পড়ে। এই সকল
কারণেই জ্ঞাপান এত উন্নত এবং বৈদেশিক

লাভির নিকট এভদুর সমানিত। 😘 🕶 ই व्यास वनरम्भ छात्रछत्र व्यास थरम्भ स्ट्रेट অনেকটা উন্নত। আৰু বাৰ্ষাণীৰ ভিতৰ— আধানখানের জান অনেকটা আনিয়া বাটি THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY कर को बहार के अपने के किए जान তাহারার্ভ বিভাগানে স্বাদ্যালীবেম 🔭 ১চবে जातक अक्षार जिल्ला विकार । ज्या রাজপুতারাক সাধারণ শেশীর লোকের আচার रामकाच क्यांक्रिया व्यापन क्यांना त्य हेरारमञ क्ति क रेमें के कामानवात कान हिन। गेरान वाहित स्ट्रेल क्षिप्रकृतक भविताहै। कृति-মৃত্র এবং সহার নিয়শেশীর জীপুক্ব ভতবেশে কুলাকে বেশিবেই মাধনি রাভার উপর তাহার मिन्द्र क्षिप्रभाव विश्व त्यां करत नान क्षिक्ष क्षिप्त विभाग्य विभाग्य ने पार्क करा क्षेत्र भारतिकीन, ठगळ कि उरिए অৰ, নামুদ্ধ ক্লিভড়িন উপায় কি ? এ প্ৰশ্ন ব্দিন্ত বিজ্ঞান করিতে পারেন। সাধারণে তাহৰি উপাৰ: নিৰ্দ্ধানৰ কৰিলা লাখিবাছে। তাৰ্ম্বাৰ ক্ৰিক্সানে স্থানে প্ৰকাপ প্ৰকাপ जानक दिनस्य क्षेत्रिया नानियास्य, दनरे जकन ক্ষানিক কলেক, বনুস ছেটি খাট : বিনিগ প্ৰস্কৃত্য প্ৰাৰ্থানাক লোচেপ্ত ঐ সকল **्याक्ष्य स्थानकृतः अवस्यानित्र त्राथा** रहेबाद्धा अपनिक स्वय क्यांत्य तथा नाहे-जासरके क्षान नाहर जिलाओं के ब्रोकेट सारस**ङ** एकु राटकत्र आश्चारा है आवश्चक करत, जानात এমন পানেক কাৰ আছে বাহাতে বাতের पत्रकांत रव मा अनु श्रप बाबारे अन्यात्र स्त्र ; एवन कार्य **रेक्नावरिटीम स्नाकटक निर्दार्ग** করা হয়। - হত্তপ্ৰবিদ্যাস বাজিকেও উঠারা

কাবে লাগাইক। বুকিটো ক্রিছে খোড়া কুড়িয়া নিয়াহে, পাব্য দিয়া লাভ কোন ভারী জিনিন দিয়া চাণা কেওৱার প্রিমর্থে কংস্করে স্থানার্ভিত্র ক্রিছেকে রাঝা হয়, ঐ আইয়ার নিয়ার ভারী নিয়ার ক্রিছে গোড়াকে ভাড়া দিয়া থাকে। অভিন্য করিছ গোড়াকে উল্লেখ করিয়াই। কচিৎ ছই একটা আড়ুমকে রাভার ভিক্যা করিকে দেকিয়াছি।

মক্ষণবাসী গীত কৈ নিপুৰা এক ধরণের ইতর্বশৌর মেরের একরণ বাভ যত্তের লাহায়ে প্লারে হারে গান গাইর কিছু কিছু উপার্জন করির থাকে, ক্ষিত্ত উহাদিগকেও লাধারণে সাহায় করে না। মাহারা ঐ গীতবাভ প্রকটি প্রধা দিরা থাকে।

প্রাচীনকাল হইতে জাগানে প্রোহিত এবং
ভিক্ সম্প্রান্ত জাগানে প্রোহিত এবং
ক্রিত। ক্রিড স্থানা ভারাও লোপ পাইতে
বসিরাহে। প্রোহিত এবং গ্রামান্তক এখন
অন্ত কোন ব্যবহার অবলখন করিছে লজাবোধ
করেন না। জাপানীরা ভিকার্ভিকেই সব চেরে
স্থানিত বলিরা মনে করে রেকেড ভিক্তেবর
লারা জগতে লাভজনক কোন কাবই
হয় না বরং ভারার ক্রিড প্রিয়ীর সঞ্চিত
ভারের ধনল হয় নাজন



्रे**॰** विकि

# 'রেণু' রচরিত্রী।

### শ্রীসতী প্রিয়ম্বদা দেবী।

্বাঙ্গা, মাসুক পত্তিকাণ্ডলির একটি কোণ আলো করিরা, বহদিন হইতে রেণ্রচরিত্রীর স্বাক্ষরে ছোট ছোট কবিতা প্রকাশিত
হইরা আসিতেছে। বোধ হয়, এতদিনে
তাঁহার নাম ও রচনা বঙ্গীর পাঠক পাঠিকাগণের নিকট স্পরিচিত হইরাছে। সামরিক
সাহিত্যে কবিতা, বিশেষতঃ ছোট কবিতা
এরপ সমাদৃত হওয়া অর কবিরই ভাগ্যে
ঘটে। কবিতাশ্তলির নিমে নিমে তাঁহার
নামের স্বাক্ষর না থাকিলেও, লেখিকাকে
চিনিতে কই হয় না।

'বেণ্'র কবিতাগুলির বিশেষত্ব, তাহার ক্ষুত্রত্ব! কবিতাগুলি, স্থলরীর অঞাবিলুর মত করুণ; বালকের হাসিবিম্বের মত মধুর; বিধবার আশীর্কাদ-ভরা দৃষ্টির মত, স্লিয়। ছোট হইলেও, তাই সেগুলি সহজে হৃদয় স্পর্শ করিয়া যায়। সেই সহজ স্থরের ঝহারের মত, ভোরের অসমাপ্ত অপের মত, কবিতাগুলির মধুর রেশ হৃদয়ে অনেকক্ষণ পর্যান্ত জাগিয়া থাকে। যেন একটু অসমাপ্তি যেন-একটু স্থদ্র অভ্নিত্তি, যেন-একটু নিক্ষল ব্যাকুলতা কবিতাগুলির "জান"!

'রেণু' পরস্পার বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি-সমষ্টি ছইলেও, স্থন্দর মালিকার মত, একটী স্ক্র স্বত্তের বারা স্থনিপুন-ভাবে এথিত হইরা উঠিরাছে। প্রচ্ছের একটি কথা হাজার স্থরের বিচিত্র ছন্দ-লীলার অন্তর্নাল দিয়া হিলোলিত হইরা গিন্নাছে। প্রথম শরতে অল-হল আকানে, লভাপাতার, মুকুলে পুশাণলবে, নবোভিন্ন শৃত্তশীর্বে, বর্বা-ধোত প্র্রাক্ষেত্রে, বেমন একই বৃহৎ আনন্দের হুর হাজার রাগিণীতে ধ্বনিত হইতে থাকে,—গীত গদ্ধ বর্ণ, শোভার বেমন এক-ই পূলক তরঙ্গ নামান্ ছেন্দে ছড়াইয়া পড়ে, রেণ্র ছোট ছোট কবিতাগুলির মধ্যে তেমনি বেন একটী কথারই হুর বাজিয়া উঠিয়াছে! বিশেবত্ব ও নৈপ্ণা এই,—কোথাও শঘ্চপলতা নাই —কোথাও সঙ্গোচ কোথাও খালন বা অসংব্য নাই।

পুত্রংযম এবং তপস্থার ভাব সমস্ত গান গুলিতে কেমন-একটা মহিমা, অনাড়ম্বর এখর্ঘ্য, কোমল মাধুর্ঘ্য আনিয়া দিয়াছে-অথচ লেখিকার কল্পনা দূরতম অন্তরীক্ষের প্রতি একেবারে উধাও হইয়া ছুটিয়া যায় নাই। কবির কল্পনা শেলী অপেক্ষা ওয়ার্ডদ্ ওয়ার্থের মত, জগতে সম্বন্ধ বর্জন করে নাই। ধূলা-মাটির যা-কিছু, इमित्त्र या-किছ्र, সাধারণ ও প্রতিদিনের যা-কিছু কবি সে श्वनित्क धमनि धक्वि मित्रा जानत्मन वर्ल রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন যে, সেগুলির মধ্যে, স্বর্গের আভাষ ফুটিয়া উঠिशाष्ट्र ! হাসি, অশ্রু, ব্যাকুলভা, বিরহ-ব্যথা, প্রেমের বেদন,—অতি পুরাতন এই কটি ইটক প্রস্তরে, কবি চির-স্থন্দর মন্দির তাঁহার দেবতাকে তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত यनिद्वत - वाहित्त করিয়াছেন। সেই দাঁড়াইয়া পাশের বাত্তিগণ তাঁহার কণ্ঠনি:স্ত নিভূত অন্ত-দেবভার বন্দনা গানের অস্পৃষ্ট-

মধুর ঝন্ধার শ্রবণে পুলকিত হইয়া ঘেন তাঁহারি কঠের দহিত হার মিলাইয়া গাহিতে ব্যাকুল হইয়া উঠে!

'রেণু' একথানি—In Memoriam বিদলে কবির প্রতি অবিচার করা হয় কিনা জানিনা, তবে নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলে নিশ্চয়ই ছথানির মধ্যে একটি স্থমধুর সাদৃষ্ঠ লক্ষিত হইবে! ছথানিরই উদ্দেশ্য এক-ই। যে ব্যথার অসহ তীব্রতায় হৃদয়-বীণার তন্ত্রী গুলি প্রায়্ম ছিঁছিয়া যায়, যে ব্যথায় পরিদৃশ্ঠনান বাহিরের কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, —অথচ রুদ্ধ অন্তরের দার আপনা আপনি খুলিয়া বায়, রেণু সেই ব্যথারই গান। যে ব্যথায় দৃশ্ঠ ও অদৃশ্ঠ এক হইয়া যায়, স্বর্গকে মর্তের কাছাকাছি আনিয়া দেয়, 'রেণু' সেই দিব্য ব্যথার, অমর শোকের গান!

হইতে পারে In Memoriam বিদেশী মহাকবির স্বর্গীয় বন্ধুর স্কন্ম কারু-থচিত সমাধি স্তস্ত, আর 'রেণু' একটি হর্কলা বাঙ্গালী নারীর কম্পিত হস্ত-রচিত ক্ষুদ্র দেবমন্দির! বিলাপ-ছ্থানিরই প্রাণ; এ বিলাপ পার্থিব বিচ্ছেদ-ব্যথার নামান্তর মাত্র নহে; এ বিলাপ অস্তরের নিভ্ততম প্রদেশে দেবতার প্রতি আত্মসমর্পণ হেতু ব্যাকুণতা; বিপুল নিথিলের তোরণদার রুদ্ধ করিয়া ক্ষুদ্র স্থাকোণ্টে দেবতার জন্ত ভক্তের বিরামহান বন্দনা।

মোটের উপর অসক্ষোচে বলিতে পারা যায়, রেণু বঙ্গভাষায় একথানি উচ্চশ্রেণীর কবিতাগ্রন্থ। বিচ্ছিলভাবে না দেখিয়া সমগভাবে পাঠ করিলে গ্রন্থখানির মাধুর্য্য ও মূল্য সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। লেখিকার স্বপ্নজীবনী নিমে প্রান্ত হইল।
লেখিকা মাতৃকূল হইতে যে কবিত্ব শক্তির
উত্তরাধিকারিনী ইইয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ
নাই। 'বনল'গে' রচয়িত্রী শ্রীমতী প্রসন্নম্মী
দেবী লেখিকার জননী। বালাকালে কৃষ্ণনগর বালিকা বিভালয় হইতে শেষ পরীক্ষায়
উত্তীর্ণা হইয়া বৃত্তিলাভ করেন এবং দশ বৎসর
বয়সে ১৮৮২ সালে বেথুন স্কুলে প্রবিষ্ঠ হন।
১৮৮৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সদস্মানে
উত্তীর্ণ ইইয়া বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৯০ সালে
এফ,এ ও ১৮৯২ সালে বি, এ, পাশ করিয়া,
বিশেষ পারদর্শিতার জন্ম রোপ্যপদক প্রস্কার
পান।

ঐ বৎসরেই তিনি সংসারে প্রবেশ করেন. ১৮৯২ দালে আঘাত মাদে স্বর্গীয় ভারা দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। লেথিকার স্বল্পায়ী দাম্পতা জীবন যে অতি স্থেময় হইয়াছিল তাহা রেণুর পাঠক বা পাঠিকাকে না বলিলেও চলে। ু বিবাহের পর স্বামীর সহিত শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত রায়পুরে করেন। তারাদাস বাবু রায়পুরের প্রধান উকিল ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা, বদাগুতা ও সহাদয়তায় রায়পুরবাদিগণ মুগ্ধ ছিল। তিনি ক্লফনগরের এক সম্রাস্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এবং বাল্যকাল হইতে বিশ্ববিভালয়ের সকল পরীক্ষায় বুক্তি পাইয়াছিলেন। বাল্য-কাল হইতেই তারাদাস বাবু দানশীল। বুন্তির টাকাগুলি তিনি সহপাঠিগণের প্রীতিভোজে ও গ্রন্থ করিয়া ব্যয় করিতেন। উপার্জনক্ষম হইয়াও তাঁহার দে সভাব পরিবর্ত্তন হয় নাই। ১৮৯৪ দালে প্রিয়ন্থদা দেবী তাঁহার একমাত্র

পুত্র তারাকুমারের জননীম্ব লাভ করেন। হায়, তাঁহার ভাগ্য হুর্যা তথন মধ্যাকাশ ছাড়িয়া ক্রমে পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িতেছিল। পরবৎসর, ১৮৯৫ সালে দেপ্টেম্বর মাসে, তাঁহার স্বামীর লোকাস্কর ঘটে। ইহারি কিছুকাল পরে রেণুর কবিতাগুলি লিখিত।

'রেণুর' পাঠক পাঠিকা কবির জীবনী এইটুকু
জানিলেই ষথেষ্ঠ। "কাব্যে যেমন পড়া যায়
কবি তেমন নয় গো" –একথা দামাজিকের
নিকট মূল্যবান হইতে পারে কিন্তু সাহিত্যিকের
নিকট নয়। সাহিত্যিক কবির রচনা মধ্যে
তাঁহার অন্তরের পরিচয় খুঁজিয়া লইতে



রেণু-রচয়িত্রী শীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী ও তাঁহার স্বামী।

পারেন। অবশ্র কবির লৌকিক জীবনচরিত কবির সহিত পাঠককে ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত করিয়া দেয়। অমুক কবি অধিক মাত্রায় তামাক ধাইতেন, কি অমুক কবি, মাছ ধরিতে ভাল বাসিতেন জানিয়া বিশেষ কিছু লাভ নাই—কিন্তু যে ঘটনার ছায়া কবির রচনায় প্রচ্ছন আছে – যে ঘটনা কবির বীণায় নূতন স্থর জুড়িয়া দিয়াছে সেইটুকু জানিলেই যথেই।

আর একটা ঘটনা—শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর লোকিক জীবনের শেষ আশার দীপটী নিভা-ইয়া দিয়াছে। বিধবা নারীর একমাত্র অব- শেষন, তাঁহার সংসারের প্রধান বন্ধন, প্রিয় পুত্রটী ১৮৯৬ সালেই অকালে সংসার ত্যাগ করিয়া যায়। এ অবস্থায় তাঁহার লৌকিক জীবন অভিশন্ধ নৈরাশ্রপূর্ণ হইত যদি না তিনি "মৃত্যুঞ্জয়" প্রেমের দ্বারা সমস্ত তুংথ ও শোককে পরাস্ত করিতেন। কবি তাঁহার সমস্ত 'জীবনের বিষের সাগর মত্বন করিয়া

আমাদের সম্থ্য অমৃতোপহার পাঠাইয়াছেন।
আজ আমরা তাঁহাকে কি আর সাস্থনার
বচন শুনাইব। এ সময়ে টেনিসনের
ছছত্র যেমন কবির সাস্থনাদায়ক, তেমনি
আমাদেরো মর্ম্মকথাটী ব্যক্ত করে;

"It is better to have loved and lost Than never to have loved at all !

### রদের ধর্ম।

আমাদের ধর্মসাধনার ছটো দিক আছে একটা শক্তির দিক্, একটা রসের দিক্। পৃথিবী যেমন জলে ছলে বিভক্ত এও ঠিক তেম্নি।

শক্তির দিক্ হচেচ বলিষ্ঠ বিশ্বাস। এ বিশ্বাস জ্ঞানের সামগ্রী নয়। ঈশ্বর আছেন এইটুকু-মাত্র বিশ্বাস করাকে বিশ্বাস বলিনে। আমি যার কথা বলচি এই বিশ্বাস সমস্ত চিত্তের একটি অবস্থা; এ একটি অবিচলিত ভরসার ভাব। মন এতে গ্রুব হয়ে অবস্থিতি করে — আপনাকে সে কোনো অবস্থায় নিরাশ্রয় নিঃসহায় মনে করে না।

এই বিশ্বাস জিনিষ্টি পৃথিবীর মত দৃঢ়। এ একটি নিশ্চিত আধার। এর মধ্যে মস্ত একটি জোর আছে।

যার মধ্যে এই বিশ্বাদের বল নেই, অর্থাৎ

যার চিত্তে এই গ্রুব স্থিতিত বুটির অভাব আছে

সে ব্যক্তি সংসারে কণে কণে যা-কিছুকে হাতে

পায় তাকে অত্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টায় আঁকড়ে

ধরে। সে যেন অতল জলে পড়েছে—কোথাও

সে পায়ের কাছে মাটি পায় না; এইজন্তে, যে

সব জিনিষ সংসারের জোয়ারে-ভাঁটায় ভেসে

আদে ভেদে চলে যায়, তাদেরই তাডাতাডি ছই মুঠো দিয়ে চেপে ধরাকেই সে পরিত্রাণ বলে মনে করে। ভার মধ্যে যা কিছু হারায়, যা কিছু তার মুঠো ছেড়ে চলে যায় তার ফতিকে এমনি সে একান্ত ক্ষতি বলে মনে করে যে কোথাও সে সাত্তনা থুঁজে পায় না। কথায় কথায় কেবলি ভার মনে হয় সর্বনাশ হয়ে গেল। বাধাবিত্র কেবলি ভাব মনে নৈরাশ্র ঘনীভূত করে তোলে। সেই সমস্ত বিল্লকে পেরিয়ে দে কোথাও একটা চরম সকলতার নিঃসংশয় মৃতি দেখতে পায় না। যে লোক ভুব জলে সাঁতার দেয়, যার কোথাও দাঁড়াবার উপায় নেই, সামাগ্ত হাঁড়ি কলসি কলার ভেলা তার প্রমধ্ন—তার ভয় ভাবনা উদ্বেগের সীমা নেই। আর, যে ব্যক্তির পারের নীচে হাদুড় মাটি আছে তারও হাঁড়ি কল্সির আছে. কিন্তু হাঁডিকলসি তার জীবনের অবলম্বন নয়-এগুলো যদি কেউ কেড়ে নেয় তাহলে তার যতই অভাব অস্কুবিধা হোক্ না, দে ডুবে মরবে না।

এই ছাত্ত দৃঢ়বিখাদী লোকের কালকর্মে জোর আছে, কিন্তু উদ্বেগ নেই। সে মনের মধ্যে নিশ্চয় অমুভব করে তার একটা দাঁড়াবার জারগা আছে, পৌছবার স্থান আছে। প্রত্যক্ষ ফল দে না দেখতে পেলেও সে মনে মনে জানে ফল থেকে সে বঞ্চিত হয় নি—বিক্রদ্ধ ফল পেলেও সেই বিক্রদ্ধতাকে সে একটি সার্থকিতার প্রত্যেয় মনে থাকে। একটি অত্যন্ত বড় জারগায় চিত্তের দূঢ়নির্ভরতা, এই জারগাটিকে ফ্রন্সত্য বলে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা, এই হচ্চে সেই বিশ্বাস যে মাটির উপরে আমাদের ধর্ম্যাধনা প্রতিষ্ঠিত।

এই বিখাসটির মূলে একটি উপলব্ধি আছে। সেটি হচ্চে এই যে, ঈশ্বর সত্য।

কথাটি গুন্তে সহস্ক, এবং শোনবামাত্রই অনেকে হয় ত বলে উঠ্বেন যে, ঈশ্বর সভ্য এ কথা ত আমরা অস্বীকার করিনে।

পদে পদেই অস্বীকার করি। ঈশ্বর সত্য নন এইভাবেই প্রতিদিন আমরা সংসারের কাজ করে থাকি। ঈশ্বর সত্য এই উপলব্ধিটির উপরে আমরা ভর দিতে পারিনে। আমাদের মন সেই পর্যাস্ত পৌছে সেধানে গিয়ে স্থিতি করতে পারে না।

আমার যাই ঘটুক্না কেন, ষিনি চরম
সভা পরম সভা তিনি আছেন, এবং তাঁর
মধ্যেই আমি আছি, এই ভরসাটুক্ সকল
অবস্থাতেই যার মনের মধ্যে লেগেই আছে,
সে ব্যক্তি ষেমন ভাবে জীবনের কাঞ্চ করে
আমরা কি ভেমন ভাবে করে থাকি ?—
আছেন, আছেন, তিনি আছেন, তিনি আমার
হয়েই আছেন—সকল দেশে সকল কালেই
তিনি আছেন এবং তিনি আমারই আছেন—
জীবনে যত উল্টপাল্টই হোক এই সভাটি

থেকে কেউ আমাকে কিছুমাত্র বঞ্চিত করতে পারবে না এমন জাের এমন ভরসা থার আছে সেই হচ্চে বিখাদী—তিনি আছেন এই সত্যের উপরেই সে বিশ্রাম করে এবং তিনি আছেন এই সত্যের উপরেই সে কাজ করে।

কিন্তু ঈশ্বর খে কেবল সভ্যরূপে সকলকে দৃঢ় করে ধারণ করে রেখেছেন, সকলকে আশ্র দিয়েছেন এই কথাটিই সম্পূর্ণ কথা নয়।

এই জীবধাত্রী পৃথিবী খুব শক্ত বটে—এর ভিত্তি অনেক পাথবের স্তর দিয়ে গড়া। এই কঠিন দৃঢ়তা না থাক্লে এর উপরে আমরা গৈন নিঃসংশয়ে ভর দিতে পারত্ম না। কিন্তু এই কাঠিন্তই যদি পৃথিবীর চরমরূপ হত তাহলে ত এ একটি প্রস্তরময় ভয়য়র মরুভূমি হয়ে থাক্ত।

এর সমস্ত কাঠিতের উপরে একটি রসের
বিকাশ আছে—সেইটেই এর চরম পরিণতি।
সেটি কোমল, সেটি স্থলর, সেটি বিচিত্র।
সেইথানেই নৃত্য, সেইথানেই গান, সেইথানেই
সাজসজ্জা। পৃথিবীর সার্থকরপটি এইথানেই
প্রকাশ পেয়েছে।

অর্থাৎ নিত্যস্থিতির উপরে একটি নিত্যগতির দীলা না থাক্লে তার সম্পূর্ণতা নেই।
পৃথিবীর ধাতু পাথরের অচদ ভিত্তির সর্ব্বোচ্চ
তলায় এই গতির প্রবাহ চলেছে, প্রাণের
প্রবাহ, যৌবনের প্রবাহ, দৌন্দর্য্যের প্রবাহ
—তার চলা-ফেরা আসাযাওয়া মেলামেশার
আর অন্ত নেই।

রস জিনিষটি সচল ;— সে কঠিন নয় বলে,
নম বলে, সর্বত্ত তার একটি সঞ্চার আছে ;
এইজন্তেই সে বৈচিত্ত্যের মধ্যে হিলোলিভ হয়ে

উঠে লগৎকে পুলকিত করে তুল্চে— এইজন্তেই কৈবলি সে আপনার অপূর্বকা প্রকাশ করচে, এইজন্তেই তার নবীনতার অস্তু নেই।

এই রসটি যেখানে শুকিরে যায় সেথানে আবার সেই নিশ্চণ কঠিনতা বেরিরে পড়ে, সেথানে প্রাণের ও যৌবনের নমনীয়তা কমনীয়তা চলে যায়, জরা ও মৃত্যুর যে আভইতা তাই উৎকট হয়ে ওঠে।

আমাদের ধর্ম্মাধনার মধ্যেও এই রসময় গতিতবটি না রাখ্লে তার সম্পূর্ণতা নেই, এমন কি, তার যেটি চরম সার্থকতা সেইটিই নাই হয়।

অনেক সময় ধর্মসাধনায় দেখা যায় **ষ্ঠিনতাই প্রবর্** হয়ে ওঠে—তার অবিচলিত দৃঢ়তা নিষ্ঠুর ওজভাবেই আপনাকে প্রকাশ করে। সে আপনার সীমার মধ্যে অতান্ত উদ্ধৃত হয়ে বদে থাকে; সে অন্তকে আঘাত করে; ভার মধ্যে কোনো প্রকার নড়াচড়া নেই এইটে নিয়েই সে গোরব বোধ করে; নিজের স্থানটি ছেডে চলে না বলে কেবল সে একটা **क्रिक मिरब्रेट ममल्ड क्रग्९टक (मर्ट्य, ज्वर यात्रा** অক্তদিকে মাছে তারা কিছুই দেখ চে না এবং সমস্তই ভূল দেখ চে বলে কল্পনা করে। নিজের সঙ্গে অন্তোর কোনোপ্রকার অনৈকাকে এই কাঠিত ক্ষমা করতে জানে না; স্বাইকে নিজের অচল পাথরের চারিভিতের মধো জোর করে টেনে আনতে চায়। এই কাঠিন্ত মাধুর্য্যকে হুর্কলতা এবং বৈচিত্র্যকে মায়ার हेस्स्वान बर्ग व्यवकां करत, এवः সমগুক স্বলৈ একাকার করে দেওয়াকেই সমন্বয় সাধন বলে মনে করে।

-- ক্রিড কাঠিন্ত ধর্মসাধনার অন্তরালদেশে

থাকে। তার কাজ, ধারণ করা; প্রকাশ করা নয়। অন্থিপঞ্জর মানবদেহের চরম পরিচয় নয়—সরস কোমল মাংসের ঘারাই তার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়। সে যে পিণ্ডাকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে না, সে যে আঘাত সহ্ত করেও ভেঙে যায় না, সে যে আপনার মর্মানগুলিকে সকলপ্রকার উপদ্রব থেকে রক্ষা করে, তার ভিতরকার কারণ হচ্চে তার অন্থিকজ্বাল। কিন্তু আপনার এই কঠোর শক্তিকে সে আছের করেই রাখে এবং প্রকাশ করে আপনার রসময়, প্রাণময়, ভাবময়, গতিভ্তসীময় কোমল অথচ সতেজ সৌল্বর্যকে।

ধর্মসাধনারও চরম পরিচর, ষেথানে তার

শ্রী প্রকাশ পায়। এই শ্রী জিনিষটি রসের
জিনিষ। তার মধ্যে অভাবনীর বিচিত্রতা
এবং অনির্বাচনীর মাধুর্য্য ও তার মধ্যে নিত্যচলনশীল প্রাণের লীলা। শুদ্ধতার অনত্রতার
তার সৌন্দর্য্যকে লোপ করে, তার সচলতাকে
বোধ করে, তার বেদনাবোধকে অসাড়
করে দেয়। ধর্মসাধনার ষেথানে উৎকর্ষ
সেথানে গতির বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্যে
এবং অক্ষুধ্য মাধুর্য্যের নিত্যবিকাশ।

নমতা নইলে এই জিনিষটিকে পাওয়া যায়
না। কিন্তু নমতা মানে শিক্ষিত বিনয় নয়।
অর্থাৎ কঠিন লোহাকে পুড়িয়ে পিটিয়ে তাকে
ইম্পাতরূপে যে ধরধার নমনীয়তা দেওয়া যায়
এ সে জিনিষ নয়। সরদ সজীব তরুশাথার
যে নমতা—যে নমভার মধ্যে ফুল ফুটে ওঠে,
দক্ষিণের বাতাস নৃত্যের আন্দোলন বিস্তার
করে, প্রাবণের ধারা সঙ্গীতে মুধরিত হয়, এবং
সুর্যোর কিরণ বয়ত সেতারের স্করশুলির মত
উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে: চারিলিকের বিশেব

নানা ছল যে নমুতার মধ্যে আপনার স্পল্নকে বিচিত্র করে তোলে—যে নমুতা সহজভাবে সকলের সঙ্গে আপনার যোগ স্বীকার কবে, সাম্ব দেয়, সাড়া দেয়, আঘাতকে সঙ্গীতে পরিণত করে এবং স্থাতন্ত্রাকে সৌল্র্যোর দারা সকলের আপন কবে তোলে।

এক কথায় বল্তে গেলে এই নম্রতাটি বদের নম্রা— শিক্ষার নম্রতা নয়। এই নম্রতা শুক্ষ সংখ্যের বোঝায় নত নয়, স্বস্ প্রাচুর্য্যেব ঘারাই নত; প্রেমের ভক্তিতে আনক্ষে প্রিপুর্বায় নত।

কঠোরতা যেমন স্বভাবতই আপনাকে স্বত্র রাথে রম তেমনি স্বভাবতই অক্টের দিকে যায়। আনন্দ সহজেই নিজেকে দান করে—আনন্দের ধর্মাই হচ্চে সে আপনাকে সন্তের মধ্যে প্রদারিত করতে চায়। কিন্তু উদ্ধৃত হয়ে থাক্লে কিছুতেই অক্টের সঙ্গে মিল হয় না—অক্টকে চাইতে গেলেই নিজেকে নত করতে হয়—এমন কি, মে বাজা যথাথ রাজা, প্রজার কাছে তাকে নম হতেই হবে। রমের ঐশ্বর্যাে যে লোক ধনী, নম্রভাই তার প্রাচুয়াের লক্ষণ।

. বিশ্বজগতের মধ্যে জগদীখন কোন্থানে আমাদের কাছে নত ? যেথানে তিনি স্থান ; যেথানে আনলকে ভাগ না কবে তাঁর চলে না; সেথানে নিজের নিয়মের জোরের উপবে কড়া হয়ে তিনি দাড়িয়ে থাক্তে পাবেন না, দেখানে সকলের মাঝখানে নেমে এসে সকলকে তাঁর ডাক দিতে হয়; সেই ভাকের মধ্যে কত করণা, কত বেদনা, কত কোমলতা! স্থেহের আনন্দভারে তুর্বল ক্ষুদ্র শিশুর কাছে পিতামাতা

যেমন নত হয়ে পড়েন, জগতের ঈশ্বর তেমনি করেই আমাদের দিকে নত হয়ে পড়েছেন। এইটেই হচেচ আমাদের কাছে সকলের চেয়ে বড় কথা;—তাঁর নিয়ম অটল, তাঁর শক্তি অসীম, তাঁর ঐশ্ব্য অনস্ত এ সব কথা আমাদের কাছে ওর চেয়ে ছোট; তিনি নত হয়ে স্থানর হয়ে ভাবে ভগীতে হাসিতে গানে রসে গদ্ধে রূপে আমাদের সকলের কাছে আপনাকে দান করতে এসেছেন এবং আপনার মধ্যে আমাদের সকলকে নিতে এসেছেন এইটেই হচেচ আমাদের পক্ষে চরম কথা—তাঁর সকলের চেয়ে পরম পরিচয় হচেচ এইখানেই।

জগতে ঈশবের এই যে গুইটি পরিচয়—
একটি অটল নিয়মে, আর একটি স্থনম্র
পৌন্দর্যো— এর মধ্যে নিয়মটি আছে গুপ্ত আর
পৌন্দর্যাটি আছে তাকে ঢেকে। নিয়মটি এমন
প্রচ্ছন যে, সে যে আছে তা আবিদ্ধার করতে
নাল্যের অনেকদিন লেগেছিল কিন্তু সৌন্দর্যা
চিরদিন আপনাকে ধরা দিয়েছে। সৌন্দর্যা,
মিল্বে বলেই, ধরা দেবে বলেই স্থানর। এই
সৌন্দর্যোর মধ্যেই রসের মধ্যেই মিলনের
তত্ত্বটিরয়েছে।

ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যথন কাঠিন্নই বড় হয়ে ওঠে তথন সে মান্ত্রকে মেলায় না, মান্ত্রকে বিচ্ছিল্ল করে। এই জ্বন্তে কুচ্ছু-সাধনকে যথন কোন ধর্ম আপনার প্রধান অঙ্গ করে তোলে যথন সে আচারবিচারকেই মুখ্য স্থান দেয় তথন সে মান্ত্রের মধ্যে ভেদ আনম্মন কবে; তখন তার নীবস কঠোরতা সকলের সঙ্গে তাকে মিল্তে বাধা দেয়, সে আপনার নিয়মের মধ্যে নিজেকে অত্যস্ত স্বতন্ত্র করে' আবদ্ধ করে' রাথে; সর্কদাই ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে নিয়মের ক্রটিতে
অপরাধ ঘটে—এই জন্তেই স্বাইকে স্রিয়ে
স্রিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চল্তে হয়।
শুধু তাই নয়, নিয়মপালনের একটা অহঙ্কার
মান্ত্রকে শক্ত করে তোলে, নিয়মপালনের
একটা লোভ ভাকে পেয়ে বসে এবং এই
সকল নিয়মকে জ্ব ধর্ম বলে জানা ভার সংস্কার
হয়ে য়ায় বলেই য়েখানে এই নিয়মের অভাব
দেখ্তে পায় সেখানে ভার অভ্যন্ত একটা
অবজ্ঞা জন্ম।

য়িত্দি এই জন্মে আপনার ধর্মনিয়মের জালের মধ্যে আপনাকে আপাদমন্তক বন্দী করে রেখেছে; ধর্মের ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষকে আহ্বান করা এবং সমস্ত মানুষের সঙ্গে মেলা ভাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজও ধর্ম্মের দারা নিজেকে পৃথিবীর সকল মান্তবের সঙ্গেই পৃথক্ করে রেথেছে। নিজের মধ্যেও তার বিভাগের অন্ধ নেই। বস্তুত নিজেকে সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করবার জভোই সে নিয়মের বেড়া নির্মাণ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম ভারতব্যীয়কে मकरन्त्र महन्न व्यवास विभिन्न पिक्रम वर्त्त्रमान হিন্দুধর্মের সমস্ত নিয়মসংঘম প্রধানত তার্ট প্রতিকারের প্রবল চেষ্টা। সেই চেষ্টাট আজ পর্যান্ত রয়ে গেছে। সে কেবলি দূর করচে, কেবলি ভাগ করচে, নিজেকে কেবলি সন্ধীৰ্ণ বন্ধ কৰে আডাল কৰে রাথবার উত্যোগ করচে। হিলুর ধর্ম যেখানে, সেখানে বাহিরের লোকের পক্ষে সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ এবং ঘরের লোকের পক্ষে কেবলি বেড়া এবং প্রাচীর।

অন্ত দেশে অন্ত জাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য

রক্ষার জ্বল্যে কোনো চেষ্টা নেই তা বল্তে পারিনে। কারণ, স্বাতস্ত্র্য রক্ষার প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজনকে অস্বীকার করা কোনোমতেই চলেনা। কিন্তু অক্সন্ত এই স্বাতস্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক। অর্থাৎ এই চেষ্টাটা সেখানে নিজের নীচের তলায় বাস করে।

মিলনের বৃত্তিটি স্বাভন্তা চেষ্টার উপরের জিনিষ। ক্রীভদাস রাজাকে খুন করে সিংহাসনে চড়ে বস্লে যেমন হয় স্বাভন্তাচেষ্টা তেমনি মিলনধর্মকে একেবারে অভিভূত করে দিয়ে তার উপরে যদি আপনার স্থান দখল করে বসে তাহলে সেই রক্মের অভায় ঘটে। এই জন্তেই পারিবারিক বা সামাজ্ঞিক বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থবৃদ্ধি মাত্র্যকে স্বাভন্ত্রোর দিকেটেনে রাখ্তে থাক্লেও ধর্মাবৃদ্ধি তার উপরে দাড়িয়ে তাকে বিশ্বের দিকে বিশ্বমানবের দিকে নিয়ত আহ্বান করে।

আমাদের দেশে বন্তমান কালে সেই
থানেই ছিদ্র হয়েছে এবং সেই ছিদ্র পথেই
এ দেশের শনি প্রবেশ করেছে। যে ধর্ম
মান্ত্রের সঙ্গে মান্ত্রকে মেলায় সেই ধর্মের
দোহাই দিয়েই জামরা মান্ত্রকে পৃথক্ করেছি।
আমরা বলেছি মান্ত্রের স্পর্শে, ভার সঙ্গে
একাসনে আহারে, ভার আহরিত জন্তরল
গ্রহণে মান্ত্র ধর্মে পতিত হয়। বন্ধনকে ছেদন
করাই যার কাজ ভাকে দিয়েই আমরা বন্ধনকৈ
পাকা করে নিয়েছি—ভা হলে আজ আমাদের
উদ্ধার করনে কে প

আশ্চর্য্য ব্যাপার এই, উদ্ধার করবার ভার আজ আমরা ভারই হাতে দিতে চেষ্টা করচি যে জিনিষ্টা ধর্মের চেয়ে নীচেকার। আমরা স্বাঞ্চাত্যবৃদ্ধির উপর বরাত দিয়েছি, ভারত-বর্ষের অন্তর্গত মামুধের দঙ্গে মামুধকে মিলিয়ে দেবার জন্তে। আমরা বল্চি, তা নাহলে আমরা বড় হব না, বলিষ্ঠ হব না, আমাদের প্রয়োজন দিদ্ধি হবে না।

আমরা ধর্মকে এমন জারগায় এনে ফেলেছি যে আমাদের জাতীয় স্বার্গবৃদ্ধি প্রয়োজন বৃদ্ধিও তার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। এমন দশা হয়েছে য়ে, ধর্মে আমাদের উদ্ধার নেই, স্বাজাতোর দ্বারা আমাদের উদ্ধার প্রেক থাক্তে বল্চে, স্বাজাতা আমাদের প্রক থাক্তে বল্চে, স্বাজাতা আমাদের এফ হবার জন্তে তাড়না করচে।

কিন্ত ধর্মবৃদ্ধি যে মিলনের ঘটক নয় সে
নিলনের উপর আমি ভরদা রাখতে পারিনে।
ধর্মমূলক মিলনভন্তটিকে আমাদের দেশে যদি
প্রতিষ্ঠিত করতে পাবি, তবেই স্বভাবতই
আমরা মিলনের দিকে যাব, কেবলি গণ্ডি
আঁকবার এবং বেড়া ভোল্বার প্রবৃত্তি পেকে
আমরা নিস্কৃতি পাব। ধর্মের দিংহদার গোলা
থাক্লে তবেই ছোট বড় সকল যজের
নিমন্ত্রণেই মামুযকে আমরা আহ্লান করতে
পারব;—নতুবা কেবলমাত্র প্রয়োজনের বা
সাজাতাঅভিমানের থিড়কির দরজাটুকু যদি
থলে রাথি ভবে ধর্মনিয়মের বাধা অভিক্রম
করে দেই ফাঁকটুকুর মধ্য দিয়ে আমাদের
দেশের এত প্রভেদ পার্থক্য এত বিরোধবিচ্ছেদ গল্ভে পারবে না, মিল্ভে পারবে না।

ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে এইটি বরাবর দেখা গেছে ধর্ম যখন আপনার রসের মূর্ত্তি প্রকাশ করে তথনি সে বাঁধন ভাঙে এবং সকল মানুষকে এক করবার দিকে ধাবিত হয়। থুই যে প্রেমভক্তিরসের বন্তাকে মুক্ত করে
দিলেন তা রিছদিধর্ম্মের কঠিন শাস্ত্র বন্ধনের
মধ্যে নিজেকে বন্ধ রাখ্তে পারলে না এবং
সেই ধর্ম্ম আজ পর্যান্ত প্রবল জাতির স্বার্থের
শৃগুলকে শিথিল করবার জন্ত নিয়ত চেষ্টা
করচে, আজ পর্যান্ত সমস্ত সংস্কার এবং
অভিমানের বাধা ভেদ করে মান্তবের সঙ্গে
মান্তবকে মেলাবার দিকে তার আকর্ষণ শক্তি

বৌদ্ধর্মের মূলে একটি কঠোর তত্ত্বকণা আছে কিন্তু সেই তত্ত্বকণার মানুষকে এক করেনি; তার মৈত্রী তার করুণা এবং বৃদ্ধানের বিশ্বব্যাপী হানর প্রসারতাই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘূচিয়ে দিয়েছে। নানক বল, রামানন্দ বল, কবীর বল, ভৈততা বল সকলেই রসের আঘাতে বাঁধন ভেঙে দিয়ে সকল মানুষকে এক জায়গায় ডাক দিয়েছেন।

ভাই বলছিলুম, ধর্ম যথন আচারকে
নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় করে' কঠিন হয়ে
১০ঠি, তথন সে মানুষকে বিভক্ত করে দেয়,
পরম্পরের মধ্যে গতিবিধির পথকে অবরুদ্ধ
করে। ধর্মে যথন রসের বর্ধা নেবে আসে
তথন যে-সকল গহনর পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান
রচনা করেছিল তারা ভক্তির স্রোতে প্রেমের
বল্লায় ভরে ১০ঠি, এবং সেই পূর্ণতায় স্বাতস্তোর
অচল সীমাগুলিই সচল হয়ে উঠে অগ্রসর
হয়ে সকলকে মিলিয়ে দিতে চায়, বিপরীত
পারকে এক করে দেয় এবং হর্লজ্যা দ্রকে
আনন্দবেগে নিকট করে আনে। মানুষ
যথনি সভাভাবে গভীরভাবে মিলেছে তথন
কোনো একটি বিপুল রসের আবির্জাবেই

মিলেছে, প্রয়োজনে মেলেনি, তত্ত্তানে মেলেনি, আচারের গুড়শাসনে মেলেনি।

ধর্মের যথন চরম লক্ষাই হচ্চে ঈর্থরের সঙ্গে মিলনদাধন, তথন সাধককে এ কথা মনে রাথ্তে হবে যে, কেবল বিধিবদ্ধ পূজার্চনা আচার অমুষ্ঠান শুচিতার দারা তা হতেই পারে না। এমন কি, তাতে মনকে কঠোর করে ব্যাঘাত আনে এবং ধার্ম্মিকতার অহম্বার জাগ্রত হয়ে চিত্তকে সন্ধীর্ণ করে দেয়। হাদয়ে রস থাক্লে ভবেই তাঁর সঙ্গে মিলন হয়, আর কিছুতেই হয় না।

কিন্তু এই কথাট মনে রাখ্তে হবে, ভক্তিরসের প্রেমরসের মধ্যে যে দিকটি সভোগের দিক্ কেবল সেইটিকেই একান্ত করে তুললে হর্কলতা এবং বিকার ঘটে। ওর মধ্যে একটি শক্তির দিক্ আছে সেটি না থাক্লে রসের ছারা মনুষ্যত্ব হুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

ভোগই প্রেমের একমাক্ত লক্ষণ নয়।
প্রেমের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্চে এই বে,
প্রেমের জানন্দে ছংখকে স্বীকার করে নেয়।
কেন না ছংখের দ্বারা ত্যাগের দ্বারাই তার
পূর্ণ সার্থকতা। ভাবাবেশের মধ্যে নয়,
সেবার মধ্যে কর্মের মধ্যেই তার পূর্ণ পরিচয়।
এই ছংখের মধ্যে দিয়ে কর্মের মধ্যে দিয়ে,
তপস্থার মধ্যে দিয়ে বিশুদ্ধ থাকে এবং সেই
প্রেমই সর্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠে।

এই হঃথ স্বীকারই প্রেনের মাথার মুকুট;
এই ভার গৌরব। ত্যাগের ছারাই সে
আননাকে লাভ করে; বেদনার দারাই ভার
রসের মন্থন হয়; সাধ্বী সতীকে যেমন

সংসারে কর্ম মিলিন করে না, ভাকে **আরো** দীপ্তিমতী করে তোলে, সংগারে মঙ্গলকর্ম যেমন ভার সভীপ্রেমকে দার্থক করতে থাকে. তেমনি যে সাধকেব চিত্ত ভক্তিতে ভরে উঠেছে কর্ত্তব্যের শাসন তাঁর পক্ষে শৃত্থল নয় সে তাঁর অলঙ্কার; তুঃথে তাঁর জীবন নত হয় না, তু:থেই তাঁর ভক্তি গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে। এই জন্মে মানবসমাজে কর্মাকাও যথন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে মমুষাত্তকে ভারাক্রাপ্ত করে তোলে তথন একদল বিদ্রোহী জ্ঞানের সহায়তায় কর্মাতেরই মূল উৎপাটন, এবং তঃখমাত্রকে একান্তভাবে নিরস্ত করে দেবার অধ্যবসায়ে প্রবৃত হন। কিন্তু থারা ভক্তির দ্বারা পূর্ণতার স্বাদ পেয়েছেন তাঁরা কিছুকেই অস্বীকার করবার প্রয়োজন বোধ করেন না---তাঁবা অনায়াদেই কর্মকে শিৰোধাৰ্যা এবং जःथरक वर्त करत (नन। नहेल (ग **डै**।एनर ভক্তির মাহাত্মাই থাকে না, নইলে যে ভক্তিকে অপমান করা হয়; ভক্তি বাইরের সমস্ত অভাব ও আঘাতের হারাই আপনার ভিতরকার পূর্ণতাকে আপনার কাছে সপ্রমাণ করতে চায়— হু:থে নমুভা ও কর্মে আনন্দই তার ঐখর্যোর পরিচয়। কর্মে মানুষকে জড়িত করে এবং ছঃথ তাকে পীড়া দেয়, রদের আবি-ভাবে মানুষের এই সমস্তাটি একেবারে বিলুপ্ত হযে বায় তথন কর্ম এবং তঃধের মধোই মাতুর যথার্থ ভাবে আপনার মুক্তি উপলব্ধি করে। বসম্ভের উত্তাপে প্রতিশিখরের বরফ ধ্যন রদে বিগণিত হয় তথন চলাতেই ভার মুক্তি, নিশ্চলতাই তার বন্ধন; তখন অক্লান্ত আনন্দে (म्भारमभाष्ठतरक उर्वत करत (म हल्ट थारक ; তথন মুড়ি পাধরের দ্বারা সে যতই প্রতিহত হয় তত্ত্ব তার সঙ্গীত জাগ্রত এবং নৃত্য উচ্চুসিত হয়ে ওঠে।

একটা বরফের পিণ্ড এবং ঝরনার মধ্যে তফাৎ কোন্ থানে । না, বরফের পিণ্ডের নিজের মধ্যে গতিতত্ত্ব নেই। তাকে বেঁধেটেনে নিয়ে গেলে তবেই সে চলে। স্কুতরাং চলাটাই তার বন্ধনের পরিচয়। এই জ্বন্থে বাইরে থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে চালনা করে নিয়ে গেলে প্রত্যেক আঘাতেই সে ভেঙে যায় তার ক্ষয় হতে থাকে—এই জ্বন্ত চলা ও আঘাত থেকে নিস্কৃতি প্রেয়ে স্থিব নিশ্চল হয়ে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা।

কিন্তু ঝরনার বে গতি দে তাব নিজেরই গতি, দেই জ্বল্যে এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, মুক্তি, তার দৌন্দর্যা। এই জল্ম গতিপথে দে যত আঘাত পায় ততই তাকে বৈচিত্রা দান করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই।

মান্থবের মধ্যেও যথন রদের আবিভাব না থাকে, তথনি সে জড়পিও। তথন ক্ষুণা চুন্যা ভয় ভাবনাই তাকে ঠেলে ঠেলে ঠেলে কাজ করায়, সে কাজে পদে পদেই তার ক্ষান্তি। সেই নীরস অবস্থাতেই মান্থই অস্তবের নিশ্চলতা থিকে বাহিবেও কেবলি নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তথনই তার যত খুঁটিনাটি, যত আচার বিচার, যত শাস্ত্র শাস্ত্রনা তথনই মান্থবের মন গতিহীন বলেই বাহিবেও সে আইপুঠে বন্ধ। তথনি তার ওঠা বসা থাওয়া পরা সকল দিকেই বাঁধাবাধি। তথনি সে সেই সকল নির্থক কর্মকে স্বীকার করে যা তাকে সম্মুথের নিকে অগ্রসর করে না, যা তাকে

অন্তংীন পুনরাবৃত্তির মধ্যে কেবলি একই জামগায় ঘুরিয়ে মারে।

রদের আবির্ভাবে মামুবের জড়ত্ব বুচে যায়। মুতরাং তথন সচলতা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, তথন অগ্রগামী গতি শক্তির আনন্দেই দে কর্ম করে, সর্কাজয়ী প্রাণশক্তির আনন্দেই দে হুঃথকে স্বাকার করে।

বস্তৃত মাহুষের প্রধান সমস্তা এ নয় যে, কোন্ শক্তি দারা সে ছঃথকে একেবারে নির্ভ করতে পারে।

তার সমস্তাই হচ্চে এই যে, কোন্ শক্তি দারা সে তঃথকে সহজেই স্বীকার করে নিতে পারে। ছঃথকে নিবুত্ত করবার পথ যাঁরা দেখাতে চান তাঁরা অহংকেই সমস্ত অনর্থের হেতু বলে একেবারে তাকে বিলুপ্ত করতে বলেন; জুঃথকে স্বীকার করবার শক্তি যাঁরা দিতে চান তাঁরা সংহকে প্রেমের দ্বারা পরিপূর্ণ করে তাকে সার্থক করে তুল্তে বলেন। অর্থাৎ গ।ছিথেকে ঘোড়াকে খুলে ফেলাই যে গাড়িকে খানায় পড়া থেকে রক্ষা করবার স্থকৌশল তা নয়, ঘোড়ার উপরে সাব্থিকে স্থাপন করাই হচ্চে গাড়িকে বিপদ থেকে বাঁচানো এবং তাকে গ্যাস্থানের অভিমুখে চালানোর যথোচিত উপায়। এই জন্মে মানুষের ধর্মসাধনার মধ্যে যথন ভক্তির আবিভাবে হয় তথনি সংসারে যেথানে যা কিছু সমস্ত বন্ধায় থেকেও মানুষের দকল সমস্ভার মীমাংদা হয়ে যায়—তথন কর্ণের মধ্যে দে আনন্দ ও ছঃখের মধ্যে সে গৌরব মনুভব করে; তথন কর্মাই তাকে মুক্তি দেয় এবং ছঃখ তার ক্ষতির কারণ হয় না।

ত্রীরবীক্রনাথ ঠাকুর।

# বুলগেরিয়ার গোলাপী আতর প্রস্তুত প্রণালী।

প্রসিদ্ধ গ্রীকচিকিংসক ডায়োসিওরাইডিশের (Dioseorides) বৰ্ণনা অনুসাৰে দেখা যায় যে প্রাচীন কালে কেবলমাত্র maceration প্রণালী দারাই অর্থাং তৈল কিম্বা চর্বির মধ্যে পুষ্প ডুবাইয়া রাথিয়া গোলাপী আতর প্রস্তুত হইত: এবং কেবল মাত্র জলপাই তৈলই এই ক।র্যোর জন্ম বাবস্থাত হইত। পুত্তক পাঠেও জানা यात्र यে পূর্বকালে চ্যাবণপ্রথায় গোলাপী আতর বাহির করা হইত না. এবং মধা যুগেও ইহার সমাক প্রচলন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এই প্রণালী কয়েক শত বৎসর মত্রে হইয়া আদিতেছে। মোদলমানদের আগ-মনের পূর্বের ভারতবর্ষে গোণাপ ছিল কি না, কিমা গোলাপ জল ও আতর প্রস্তুত হইত কি না তারা আমরা জানি না। এ সম্বন্ধে পুরাতত্বিদগণের মতামত জানিতে স্বতঃই উৎস্কা জনো। কিন্তু হৃঃথের বিষয় এ তত্ত্ব আলোচনায় কোন পণ্ডিতকেই প্রবৃত্ত দেখি না। প্রাচীন আরবা গ্রন্থকার ইবন খাল্টান তাঁহার মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে "মধ্য দগে গোলাপের চাষ ভারতে ও চীনদেশে অতাম উৎকর্ষণাত করিয়াছিল, এবং দাদশ শতাব্দীতে ইহার চাষ পারস্থ দেশে এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে গোলাপ জল প্রস্তুত ঐরাজ্যের রাজ্যের একটা প্রধান উপকরণ হইয়া উঠে। তৎসময়ে ইহারা চ্যাবণ দ্বারা কেবলমাত্র গোলাপ জলই প্রস্তুত করিত, আতর বাহির করিতে জানিত না। গোলাপ জল হইতে উপরের ভাগমান তৈল সংগ্রহ করার বিষয় প্রথমে কাহার মনে উদিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ-

যোগ্য কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। আমাদের কলেজ লাইত্রেগীর একখানা পুস্তকে এইরূপ লিখিত আছে—

"This idea occurred only to Princess Nour-i-Djihan, who married the Emperor of Delhi Djahangir who died in 1627."

ইহা সত্য হইলে আমাদের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

ইহার পর হইতেই আরবা দেশ, ভারতবর্ষ ও অন্তান্ত প্রচ্যি দেশ সমূহ এই প্রণালী দ্বারা আতর প্রস্তুত করিতে অরিষ্ক করে।

আধুনিক সমধে সমস্ত সভাদেশে এসেল প্রস্তুতের জন্ত যত গোলাপী আত্তর ব্যবস্থত হইয়াথাকে তাহার অধিকাংশই বুলগেরিয়া কিন্ধা ফ্রান্স সরবরাহ করিয়া থাকে। এত আত্র ইহারা কি প্রণালীতে প্রস্তুত করে তাহা আমাদের দেশের লোকের জ্ঞানিতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আশা করি এই প্রথম পাঠে তাহা কথকিং নির্ত্তি হইবে। ফ্রান্স অভ্যস্ত উন্নত প্রণালার চ্যাবক যন্ত্রাদির ন্থারা আত্র প্রস্তুত করিতেছে, বুলগেরিয়ার এখনো সেই পূর্ব্তন পুরাতন প্রণালীই অমুস্ত।

বুল্গেরিয়া ১৯০৮ সালের ৮ই অস্টোবর তারিথে ইউরোপীয়ের একটা স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। প্রিক্স ফার্দিনান্দ 'জার' নাম লুইয়া শাসন কর্ত্তার পদে বরিত হইয়াছেন। এই স্থানের আব হাওয়া অতান্ত শুক্ষ, কারণ ইহা পাহাড়সঙ্কুল ভূমি। এই রাজ্যের পরিয়ার ৩৭৩২৬ স্কোরার মাইল

ও ইহা ৪.০৩৫৬২৩ লোকের আবাসভূমি। পুর্বে দিরিয়া, উত্তরে রোমেনিয়া, পশ্চিমে রুঞ্চসাগর এবং দক্ষিণে তুরস্কদেশ অবস্থিত। এই রাজ্যের Joundya এবং Strema নামীয় উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানেই গোলাপের চাষ অভান্ত বুদ্ধি হইয়াছে, এই স্থান শীত প্রধান ও ওক, এই স্থানের নিকটবর্ত্তী স্থানেও অনেকে এই ব্যবসা করিতেছে।

বলগেরিয়াতে আতর ও গোলাপজল প্রস্তাবে জন্ম ডেমাস্ক গোলাপই (Rosa damascena) সর্বতি ব্যবস্থত হয়। এই গোলাপ প্রতি গুছে তিনটি কিয়া চারট এবং প্রতি ভালে ৭টা হইতে ১০টা করিয়া জনো, ইহা হইতে অধিক হইলে সেগুলি নিক্ট বিবেচনায় অতিরিক্ত কুলগুলি নষ্ট করিয়া क्ता इश्व। **नकलाई खात्नन** शालां भूल অতি সহজেই ঝরিয়া পড়ে। এই জাতীয় গোলাপ এত স্থকোমল যে প্রক্টিত হইতে না হইতে ফুল নষ্ট হইয়া যায়, সামাত তৃষার পাতও এ ফুল সহিতে পারে না। পশ্চিম ফ্রান্সের স্থায় এ দেশে গুছে গুছে গাছ সকল রোপিত হয় না, প্রতি সাত কিলা আট ফুট অন্তর অন্তর বৃক্ষ সকল সারি সারি রোপিত এই সমন্ত বুক্ষ, দৈর্ঘো ও প্রন্তে প্রায় এক প্রকারেরই হইয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ অক্টোবর মাদে গাছে সার প্রদান করে ও নৃতন কলম প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে; এই সমস্ভ কলমের বৃক্ষ অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করিলে ও প্রতি বৎসর ছাঁটিয়া সার প্রদান করিলে প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল উপযুক্ত ফুল প্রদান

ক্রিয়া থাকে। পঞ্চম বৎসরে ফুলের মাত্রা সর্বাপেক। বৃদ্ধি হয়।

বংদরের প্রকৃতি অনুযায়ী ১৫ই মে হইতে ২০শে জুনের মধ্যে ফদল সংগ্রহ আরম্ভ হয়। অতি প্রত্যায়ে দাজি হত্তে পুষ্পচয়ক পুরুষ ও রমণীগণ বাগানের ছোট ছোট রাস্তা দিয়া যাইতে আরম্ভ করে, এবং অধিক রৌদ্র হইবার পুর্বেই স্কোটনোমুখ কলি ও অর্দ্ধ প্রক্টিভ গোলাপ চয়ন করিয়া আনে; কারণ ইহা অপর দিনের জন্ম রক্ষিত হইলে অধিক ফুটিগা গন্ধ নট হইবার সম্ভাবনা। এই প্রকারে প্রভাহ শত শত লোক গোলাপ সংগ্রহ করিতেছে; এত পুষ্প হইতে কেবল-মাত্র কয়েক পাউৎ৷ তৈল সোনার দরে বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। এক 'একার' জমীতে সাধারণতঃ ৩,০০০ পাউত্ত গোলাপ উৎপন্ন হয়: কিন্তু তাহা হইতে এক পাউণ্ডের অধিক গোলাপী আতর পাওয়া যায় না।

বুলগেরিয়াতে পুরাতন ধরণের ভাষ নির্মিত বক্ষয় সকল ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইহা পাঁচফুট উচ্চ ও তিন খণ্ডে বিভক্ত, কাৰ্য্য কালে এগুলি একত্রে যোজিত চইলে আমাদের দেশের একটি সরু মুখ ডেকচির আকার ধারণ করে। নাড়ানাড়ির স্থবিধার জ্ঞ ভাই এই যন্ত্র এইরূপ বিভক্ত অংশে প্রস্তেত। আমাদের দেশে উৎসবের সময় যেমন বড় বড় উনান প্রস্তুত হয় দেইরূপ উনানের উপর ডেকচিগুলি সারি সারি সজ্জিত হইয়া থাকে। বাষ্প জমাইয়া জল করিবার নল (Refrigerating) কতকগুলি কাষ্ঠ নিশ্বিত টবের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়, এবং তাহা জলধারা হইয়া দ্বারা ঠাণ্ডা ক রা থাকে। টব

স্কলের অপর পার্শ্বস্থাধারের (flask) জুমাট বাষ্প গৃহীত হইয়া থাকে। বক্ষস্তের সঙ্গে ঐ নল সংযুক্ত থাকে এবং আধারে সমস্ত অংশ সংযোজিত হটলে, ভিতরে



স্থাপন পূর্বক উনানে অগ্নি প্রয়োগ করা দেওয়াহয়। এই প্রকার ক্রিয়ার ফলে ১২ হয়। জল ফুটিতে আরস্ত করিলে ক্রমে সের আব্দান্ত গোলাপ জল পাত্তে সংগৃহীত ক্রমে উত্তাপ কমাইয়া এক ঘণ্টা কিম্বা দেড় হয়। তৎপরে স্বেশিষ্ট জল হইতে সিদ্ধ

পুষ্প ও জল প্রদান করিয়া ইহাকে চুল্লীর উপর ঘণ্টার পব উত্তব্প সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া

গোলাপ ছাঁকিয়া ফেলিয়া পুনরার উহা গোলাপ জল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহারা টাটকা গোলাপে পূর্ণ করা হয়; এই প্রকারে সর্বাদাই সম্মোচয়িত টাটকা ফুল ব্যবহার করে।

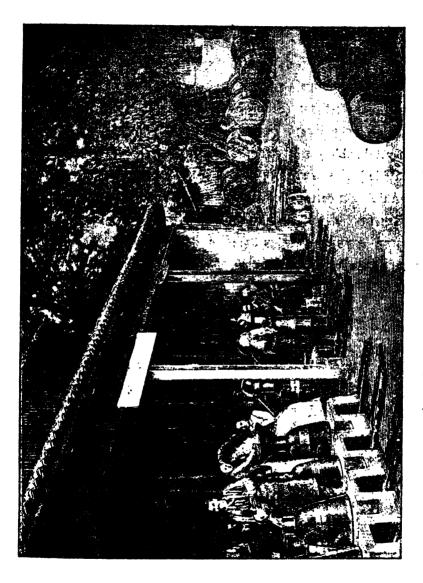

বাসিফুলে কথনও ভাল গোলাপজল প্রস্তুত জন্ম ইহাকে পুনরায় চোয়ান হইয়া হয় না। থাকে; দ্বিতীয় বার চ্যাবণে যে সকল গোলাপ জল হইতে আতর পাইবার প্রশালী অবলম্বিত হয় তাহার পুদ্ধামুপুদ্ধ বর্ণনা এই স্থানে অসম্ভব।

এককথার, জলের উপর ভাসমান আতরটুকু
নানা উপায়ে সংগৃহীত হয়। বাঁহারা
গাজিপুরের গোলাপ কারখানা দেথিরাছেন,
এই।বিষয়ে সম্ভবতঃ তাহাদের অনেকটা
অভিজ্ঞতা থাকিতে পারে। বিশুর গোলাপী
আতর সামান্ত পীতাভ। রাসায়নিক বিশ্লেবণে
দেখা গিয়াছে যে ষ্টিরোপটান (Steoroptene) অর্থাৎ একপ্রকার গন্ধহীন খেতবর্ণের
ফটিজ (crystalizable) হাইড্রোকার্কাইড
(hydrocabide) এবং এক প্রকার তরল
পদার্থ geraniol এবং certonellol যাহার
প্রধান উপাদান এতত্ত্রের সংমিশ্রণে
গোলাপী আতর প্রস্তুত হয়। তাজ্ঞর ইহার
সহিত্ত আরো ছই একটা পদার্থ মিশ্রিত আছে,

ষাহা এধনো জৈব রসায়নবিদগণ নির্দারণ করিতে সক্ষম হন নাই।

বাজারে বিশুদ্ধ গোলাপী আতর এক প্রকার হুপ্রাপ্য বলিলেই হয়। কারণ অতি সামার আতর প্রস্তুতের জরু এত অধিক পূপা ও পরিপ্রমের প্রয়োজন হয় যে তাহাতে ইহা একেবারে হুর্মুল্য ইইয়া পড়ে।

পরিশেষে আমার এই নিবেদন, কোন ভদ্রনোক গাজিপুরের আতর প্রস্তুত সম্বন্ধে কোন বিবরণী 'ভারতী'তে প্রকাশ করিলে বিশেষ উপকৃত হইব। এই প্রথক্ষের শেষ অংশটুকু অর্থাৎ চ্যাবণ প্রণালীটুকু "লা নাটীর" নামক ফরাসী পত্রিকা হইতে 'ভারতী'র জন্ত সংগৃহীত হইল।

वीनिक्रथमध्य खर्।

### ধারা।

ভগো এমনি ধারাই হয় !
ফুলের যথন হয় প্রয়োজন
ফাগুন-হাওয়াই বয় !

ভৃষ্ণা-করুণ বা**জ্**লে কেকা, শুন্তে ফোটে জলের রেখা,

চুৰনের পুলক জাগে, ছালোক ভূলোকময়!

₹

ভোরা ওগো জানিস্ কি পরের আপন হওয়ার স্থ্ও ? (ভোদের) উদাস আঁথি কারেও দেখি' হয়নি কি উৎস্ক ? ন্তন প্রেমের ন্তন স্থে হাসি দেখা দ্যার নি মুখে ? পূর্ণ চাঁদের আলোয় ভোদের পূরেনি কি বুক !

বদি কুস্থম-শরে হৃদর বেঁধে
তবে কেঁদ না,
সে বে ফুলের স্থ-পরশ মাঝে
মৃত বেদনা!
সে বে দিনের দাহে কুঞ-ছারে
স্থা আনে বিভোল বারে,
ঘ্মের শেষে-আলোর দেশে আধেক চেতনা।

শ্ৰীসভোক্তনাথ দত্ত।

### চর্ন।

### यवद्वी ८४।

বাতাবিয়া হইতে তোদারী।
(কেলিসিয়া শালের করাসী হইতে)

#### বাতাবিয়া#।

दुधवात्र २৮ नट्डियत ১৯٠०। বাতাবিয়া একটা বিরাট নগরী-কিংবা একটি বিশাল উন্থান বলিলেও হয়। সর্বাত্তই গাছপালা : সকল বাড়ীরই চারিদিকে উপবন। তাই, বাড়ীর সংলগ্ন ভূমিগুলি অতীব বিস্তৃত; **मृत्रपञ्च थूर (र्यो। नगतमर्गान राश्त्र हरेगा,** একপ্রকার শঘু-গঠনের গাড়ীতে বদিয়া, কয়েক ঘণ্টা ক্রমাগত ঘ্রিয়া বেড়াইলাম। দেশী গাডোয়ান। গাডোয়ানের সহিত গাডাঙে পিঠাপিঠি বসিতে হয়। এই গাড়ীর নাম 'দাডো'। চারিদিক হইতে, নগরের উপর দিয়া কতকগুলি খাল গিরাছে – খালগুলা বিধাভাবে কাটা। আমরা যেন হ্ল্যাতে আসিয়াছি। এ-গ্রীম প্রধান দেশের হল্যাও। আজ প্রাভে, নগরের যে অঞ্চলগুলি দর্শন করিলাম, দেই সব অঞ্চল আমার মৃতিপটে একটা সুম্পষ্ট ছবি আঁকিয়া রাথিয়াছে:--খাল-সকল বাতাবী-নগর। थालात यादत यादत विभवि। थादलत कल এक है थात्नत्र धारत वानिका-कृष्ठि ও वारदत्र (व व्यक्षनिह,---(महे व्यक्षत्नहे व्यक्षिकाःम যুরোপীষের বাস। Kæningsplein এই

নামে একটা তরুহীন বিশাল ময়দান – তার চারিধারে স্থন্দর-স্থন্দর হোটেল।

রান্তার, দেশীলোকের জনতা। শ্রামবর্ণ, হুগঠিত-শরীর,মূথের অবয়বগুলা খুব পরিক্ষুট। স্ত্রীলোকদের গারে আঁটা "সারং" (পরিধান বস্ত্র); কোন কোন রমণীর গঠন এরপ হুন্দর যে পাথরে-থোদা প্রতিমা বলিলেই হয়। নগরের সমস্ত লোক, খালের পীতাভ জলে সমস্ত দিনই স্থান করিতেছে:— লিগুরা, বুবকেরা, নবযুবতীবা, সকল বয়সের স্ত্রী পুরুষেরাই স্থান করিতেছে। আর্দ্র বস্ত্র গাত্রে আঁটিয়া ধরার গঠনের সৌন্দর্য্য দিব্য প্রকাশ পাইতেছে:—এই সব স্থারিকা ও বস্ত্রধৌতকারিণী রমণীমগুলী—চিত্রবং হুণোভনা ও যারপর নাই চিত্তহারিণী।

রাস্তায় অনেক চীনে-লোকও আছে;
তাদের মাথায় কোণালু টুপি। লাল কিংবা
কালো রেশমি স্তা দিয়া বেণীকে আরও
দীর্ঘ করা হইয়াছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই
কেরিওয়ালা কুল দোকানদার:—একটা
বাঁশের আগায় ভাদের পণ্যারব্য ঝুলাইয়া

वहे वाफाविया स्टेर्फ वाकाबी-रत्नव् कायकवर्र्य थथम चानीक स्य ।—जन्नवायक ।

রাস্তায় রাস্তায় ঘ্রিয়া বেড়াইতেছে এবং কাঠের কর্তাল-সমন্থিত একটা কাঠের যন্ত্র নাড়িয়া ক্রেতাদিগকে আহ্বান করিতেছে।—এইমাত্র একটা হোটেলের সম্মুথে একজন চীনের নিকট হইতে একটা নৃতন সাদা পরিচ্ছদ ক্রেম্ন করিলাম; একটু পরেই দেখিতে পাইলাম, উহার গায়ে একটা পুরাতন কালীর দাগ। নৃতন বলিয়া চালাইবার জন্ম চীনেলোকটা খড়িমাটির প্রলেপ দিয়া ঐ কালীর দাগ সম্মুড় চাকিবার চেটা করিয়াছে।

অপরাহের শেষভাগে ও সায়াক্রে, ওলনাজ পুরুষ ও ওলনাজ রমণীরা গৃহ হইতে বাহির হয়। থোলামাথার রাস্তার পদচারণা করে। অধিকাংশ যুবতীর নগ্র বাছ, অর্ন্ধেক বুক থোলা। কেহ কেহ, নিজ গৃহের সমুথে, পাজামা পরিয়া, দেশী পরিচ্ছদ 'সায়ং' পরিয়া, ধাটো রাত-কাপড় (Night-dress) পরিয়া, নগ্র পায়ে চটিভূতা পরিয়া দাড়াইয়া থাকে। যুরোপীয় মুথশ্রী ও দেশীয় মুথশ্রীর অপূর্ব্ব মিশ্রণ দেখিয়া মেটে-ফিরিজিদিগকে বেশ চেনা যায়। কতকগুলি ইস্কুলের বালিকা এইথান দিয়া চলিয়া গেলঃ—ওলনাজ বালিকা দিগের কটা চুল, ও ফিরিজি বালিকাদিগের কালো চুল,—ছই বিপরীত রং-এর মধুর সিম্মিলন।

হোটেল। ওলন্দান্ধ হোটেলটি এই অভ্যুক্ত দেশেরই উপযোগী। থাবার ঘরের মাথার উপর ছাদ, কিন্তু চারিদিকে থোলা।— আমাদেব ভোজন-শালায়, হল্যাণ্ডের তরুণ-বহুল্প: রাণীর অর্জকানিক প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। নম্নপদে দেশীয় ভ্ত্যেরা পরিবশন ও পরিচর্য্যা করিতেছে।—সংল্যালান্ত্র-

plein হইতে বৃহৎ খাল পর্যান্ত যে গলি গিয়াছে,
সেই গলির বরাবর ভোজনশালাগুলি সরিবেশিত; ভোজনশালাগুলি খুব বড়, জান্লায়
শাসি-দরজা নাই;—এই খোলা জান্লা দিয়া
দিবারাত্রি হাওয়া চলিতেছে। খাটে মশারি
আছে, একটা গদি তক্তার মত শক্তা, তার
উপর একটা চাদর পাতা। একটা মাথার
বালিস, আর ছই পায়ের অন্তর্মগুলি হানে
একটা বালিস—পাছে ছই পায়ের ঘসাঘসিতে
বেশি গরম হয়, এই জন্ম এই বালিস্। স্নানের
ঘরে একটা মন্ত জালা; একটা চতুদ্ধোপ
কাষ্ট-পাত্র দিয়া উহা হইতে ঠাগু। জল উঠাইয়া
গায়ে ঢালিতে হয়।

এখানকার একটা রারা থ্ব ন্তন ধরণের;
ভারতীয় ইংরাজদের ধেরপ কারি-ভাত, সেই
কারি-ভাত অপেক্ষাও ইহা বেশী বিনিশ্র; বিবিধ
চাট্নি-রসে স্থাস্তিও থুব বেশি গরম-মশলা
দেওয়া ভাত; সেই ভাতের সহিত নানাপ্রকার মাংস ও শাক শবলি নিশ্রিত;—তার
মধ্যে গোমাংস আছে, মহন্ত-মাংস আছে,
মুর্গির মাংস আছে, মংশু আছে, ডিন্তু
আছে, আম্লেটের টুক্রো আছে, সকল
জাতীয় শাক্সবিজি আছে, নারিকেলের
প্রভা আছে—গরম দিনে যথন অগ্রিমান্যা
হয়, তথন এই ব্যঞ্জনটা বান্তবিকই পুব
মুথরোচক।

বাতাবিয়ার ওলন্দাফেরা যে নিরমে জীবনযাত্রা নির্কাহ করে, হোটেলেও প্রায় সেই
একই নিরম দৃই হয়:—৬টা ৭টার মধ্যে শ্যা
হইতে গাত্রোর্থান, স্নান, সহ্গ্র কাফি পান;
কাজকর্ম কিংবা পদচারণা; ৯টার সময়
চা-এর সঙ্গে ঠান্ডা প্রাতরাশ; বাড়ী বসিরা

কাজকর্ম করা কিংবা গাড়ী করিয়া বেড়ান: একটার সময় মধ্যাক ভোজন; ২টা হইতে 8 हो e हो शर्या खानि का : 8 हो e होत्र मत्या লান ও চা-পান : «টার পর কাজকর্ম কিংবা বেড়ান, ৮টার সময় যুরোপীয় ধরণে সায়,হু ভোজন।

আজ রাত্রে ফ্রানসের কনসল আমাকে 'হার্মনি'-ক্লবে লইয়া গিয়া, সকলের সহিত প্রিচয় ব্রিয়া দিলেন। বাতাবিয়ার এই একমাত্র 'দিভিল' কর্মচারীদিগের কব। ইহা গৃহ-দজ্জায় স্থদজ্জিত, ইহার বৈঠকখানা ঘর-গুলি বেশ ঠাণ্ডা, মার্বেল-পাথর বদান। ইহার পঠন-শালাটি দর্কোৎক্লষ্ট: এরূপ িশ্বজাতীয় পাঠাগার আমি আর কোথাও দেখি নাই। এলন্দাজদিগের কিবল অন্তর্জাতীয় জ্ঞানচর্চা এইখানেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়: উহাদের মধ্যে অনেকেই ফরাসী ভাষায়. জর্মান ভাষায়, ইংরাজি ভাষায় কথা কহে; এখানে, ওধু হলাভের নহে-ফ্রান্সের জ্মানির, ইংলভের সর্বোৎক্রন্ত সংবাদপতাদি —সচিত্র সংবাদপত্র, সমালোচনপত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ফান্সের Le Figars, Le Blas. La Revue des Deux Gil

Mondes, La Revue de Paris, La Nouvelle Revue. Le Mercure de France, E'Illustration, le Theatre-এই সব। টেবিলের উপর, নব আবিজ্রিয়া সম্বনীয় গ্রন্থাদি. ফরাসি উপস্থাসের মধ্যে Pierre Vebe প্রণীত "Amour Amour." (ভালবাসা) আমি ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম।

এই পুস্তক পাঠ করিতে করিতে মনে হটল যেন আমি আমার স্বলাতীয় লোক-দিগের মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিয়াছি: ক্ষণকালের জন্ম এখানে আমার যে বৈদেশিক সংস্রব ঘটিয়াছে. এই সংশ্রব এথন যেন আরও তীব্ররূপে অমুভব করিতে লাগিলাম। ক্লবের ওলন্দাকেরা চারিদিক হইতে জাভাদেশীয় ভূতাদিগকে মালাই ভাষায় Spada! Spada! বলিয়া ডাকিতেছে—শুনিয়া আমার আশ্চর্যা মনে হইতে লাগিল। আবার যথন আমার হোটেলে ফিরিয়া গিয়া গ্রীম্মদেশ-স্থলভ উজ্জন हमारलाटक एमधिलाम---थारलंब धारत धारत শ্রামবর্ণ মনুষ্য সকল বৃহৎ তরুতলে বসিয়া আছে—তথন আমি বিশ্বিত হইলাম।.. শ্রীজ্যোতিরিপ্রনাথ ঠাকুর।

की तमस्योगी। ( वहें वि व्यन नरह)

ভব্ৰ মূৰ্ত্তি ধৰি শুত্র বেশ করি ভ্রালোকোপরি কে তুমি বিরাজ'। রয়েছি জাগিয়ে দরশ মাগিয়ে ভোমারি লাগিরে হে হৃদর-রাজ'। নিবিড় আঁধারে একা বসি আমি. ত্ৰ নাম হলে জপেছিত্ব স্বামী.

नी तर (म रागी, (कमान नी ज्ञानि, মর্ম হে তব প্রশিল আজ'। জানিত্র ছদয়ে থাকিয়ে গোপনে. ७ तिहिल यम यत्रम दिनत्न, (তাই) আঁধার জীবনে, ভাসায়ে ক্রিণে. উদিলে হে আসি এ হাদয় মাঝ'। श्रीमठी (हमनठा (नरी।

# লোকান্তরে জীব-প্রকৃতি।

### বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অভিমৃত।

व्यधिवांनी সম্বন্ধে চির্দিনই উৎসুক। মানব-সভ্যতার প্রথম অবস্থা হইতে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রহের অধিবাসীগণের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ ক্রিরা আসিতেছেন। অষ্টাদশ শতাকীর প্রথমভাগে ফনটেনেল (Fontenelle) নামে একজন ইচতুর লেখক জ্যোতিৰণাল্তে এক একটি গ্ৰহের যেরূপ বিশেষ ঋণ বা দোষ ৰণিত হইয়াছে. তিনিও সেই সকল প্রহ্বাদীকে ভদফুরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বুধগ্রহের অধিবাসিগণ উদ্ধত চঞ্চপ্ৰকৃতি, শুক্ৰ গ্ৰহেৰ অধিবাদিগণ কোমন প্ৰেমপূৰ্ণ প্রকৃতি, মঙ্গনগ্রহের অধিবাদিগণ যুদ্ধপ্রবণ কলংলিও हेडापि। ডाक्टाब (हारब्रडरब्न् (Dr. Whewell) সাহেৰ এই সকল অধিবাসীর অংকৃতি পর্যান্ত বর্ণনা করিতে ক্ষান্ত হন নাই।

ৰস্ততংশক্ষে লোকান্তরের জীবপ্রকৃতি নির্ণয় করিবার উপবৃক্ত কোনও বৈজ্ঞানিকপ্রমাণই নাই। অধিকন্ত আমানের বৈজ্ঞানিকগণের বিখাদ যে একমাত্র পৃথিবীই সাব্যর জীবের বাসভূষি। আবার অনেকে বলেন এরূপ বিখাদের কোন ভিন্তি নাই। তবে আমাদের এই পৃথিবীতে আমরা বেরূপ বিভিন্ন অবস্থায় জীবপৃষ্টি দেখিতে পাই, তাহাতে এক চক্রালোক ভিন্ন অন্তান্ত গ্রহে ভাষার মবস্থা ও প্রকৃতি অসুযায়ী জীব বাস করা কিছুই আশ্র্যা বহে।

আমাদের এই দৌরজগতে দুরে নিকটে কত বিভিন্ন আকৃতির কত বিভিন্ন প্রকৃতির এই উপগ্রহই রহিয়াছে। বৃহম্পতি ও শনি বেরূপ দুরে এবং সম্ভবতঃ ভাষারা একাল পর্যান্ত বেরূপ অত্যধিক উলাশ্যর, ভাষাতে ভবার কোন প্রকার জীবের বাস সম্ভব বলিরা মনে হয় না। কিন্তু আমরা যভটুকু জানি ভাষাতে ভাষাদের উপগ্রহগুলি

আমরা পৃথিবীর উপরে বাস করিয়া অপরাপর জিবিলোক হইবারই অধিকতর সন্তাবনা। বুধ্গ্রহ হের অধিবাসী সম্বাক্ত জ্ঞানলাভের জন্ত স্থোর বেরুপ সন্নিকটে, তাহাতে তথায় বর্ত্তমান দিনই উৎস্ক। মানব-সভ্যতার অথম অবস্থা হইতে অবস্থায় কোনপ্রকার জীব বাস করে বলিয়াও দ্বাধ্যান্ত বিভিন্ন গ্রহের অধিবাসীগণের আফ্ডি মনে হয় না। কিন্তু শুক্র ও মঙ্গল এই গুই প্রতিবেশী ভিত্যসম্বাক্ত অনেকে অনেক প্রকাষ মত প্রকাশ গ্রহের কথা ভুজুন।

> मगरत मगरत ಅङ्गंड व्यानाय ग्रंड व्यापका हुर कां । वार नक बारेन शृथिवीत निकटि बाटम সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আষরা ইহার সম্বন্ধে অতি অলই জানিতে পারিয়াছি। যভট ছ জানিতে পারিয়াছি তাহা ঘার৷ ইহা নি:দন্দেহে বলিতে পারা যায় যে মারাদের পৃথিবীর ও শুক্র গ্রের অবস্থা অনেকটা একরপ। ইহার আয়তন পৃথিবী অপেকা কিঞ্চিৎ অল এবং ইহার গাত্রচিত্র হইতে ব্রিতে পারা যায় যে ইহা প্রত্যেক ২৩ ঘণ্টা ২১ মিনিটে একবার করিয়া আপনার মেরুবতের চতুর্দিকে ঘুরিয়া যায়। স্তরাং ইহার একদিন প্রায় আমাদের একদিনেরই সমান। জ্যোতিধীগণ অনেক দিন হইতেই বলিয়া আদিতেছেন যে শুক্রাই উচ্চপর্কতে পরিপূর্ণ। কিছুদিন পু:ব্র ইতালি ও অক্তান্ত ছানের জ্যোতিষীগণ ইহার উপরে মহাদেশ ও মহাসাগরের न्नष्टे हिरू अविवर्णन कविवाद्यन, এवः नवःव नवःव मकलात (मक्रक्रात्व छात्र हैशत प्रहेबिटक व्यक्रान्धन ছুইটি স্থানও তাহাদের দৃষ্টিগোচর হুইয়া থাকে।

শুক্রগ্রহ যথন স্থেঁর নিকটে আদে, তথন ইহার চতুদ্দিক পৃথিবীর অপেকা বিশুণ খন বারুমঞ্জে জাবৃত দেবিতে পাওয়া যায় এবং আলোক বিশ্লেবণ যাত্রর সাহায্যে সেই বারুমঞ্জে জলবাশাও দেখিতে পাওয়া যায়। যে অর্দ্ধভাগ স্থাের বিশরীত দিকে অবস্থিত, তথায় আমাদের স্থাঃহীন মেরু-প্রেদেশের স্লিফ আলোকের ক্লার এক প্রকার আলোক রশ্লিও দেবিতে পাওয়া যায়।

অনেকদিন হইডেই শুদ্ধের উপগ্রহ থাকা না

থাকা সৰক্ষে অনেক্পকার বিরন্ধ মত প্রচারিত আসিতেছিল। জ্যোতিবীগণের ক্ষ্যের একটি বা ভভোগিক উপগ্রহ থাকিলেও ্সইটি বা সেইগুলি অতান্ত কুদ্র। অপর পক্ষে তাহার চন্দ্রের অভাব অনেকাংশে পুথিবীর ছারাই দ্র হয়। আমাদের এই অলকার পৃথিবী বে আলোকোক্ষণ চক্ষের কার্যা করে. একধা ওনিলে অনেকেট হয় ত বিশিত হটবেন। কিন্তু শুক্রের অধিবাসীগৰ যদি চক্ষুবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ভাহারা चारात्रत श्रीको एक हत्सत्र छात्र छेव्हन त्रार्थ मध्यह নাই। শুক্র বে স্বয়ে পৃথিবীর নিকটত্য স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ইহার অকা চারাচ্ছয় विक्रिंगे **का**गता प्रसिद्ध शाहे; किंद्ध शृथियोत আলোকিত দিকটি সম্পূর্ণভাবে গুক্রের দিকে ফিরিয়া शांक विषया (मनान इरेड देशक अक्षे। क्यां जिन्नी পোলাকার বস্তুর মত দেখায় সন্দেহ নাই।

পূর্ব্য হইতে শুক্রের দ্রত্ব পৃথিবী হইতে দ্রত্বের তিন চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৬ কোটি 10 লক মাইল; মতরাং পৃথিবী অপেকা শুক্র সূর্য্য হইতে প্রায় বিশুণ আলোক ও উভাপ লাভ করে। কিন্তু আমরা বে, পৃথিবী অপেকা বিশুণ ঘন বারুমগুলের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তালা ঘারা বোধ হল এই অতিরিক্ত উভাপ ও আলোক অনেকটা নই হইলা পড়ে। অতএব জ্যোভিবিজ্ঞানের অসুমান শুক্রেগ্রহ আমাদেরই এশ্যানকার মত কোনপ্রকার জীবের বাস্ত্রি।

মললগ্রহ শুক্রের অপেক্ষা অনেক ছোট। ইহার ব্যাস ৪২০০ মাইল, ইহার আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা সাত গুণ কম। পূর্য হইতে ইহার দুরজ ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ মাইলের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। ৩৮০ দিনে ইহা একবার স্বাক্তে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে এবং ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটে একবার শ্বকীর বেরুবতে বিঘ্র্ণিত হয়। বসলের গুড়ভাল অনেকটা পৃথবার মত বলিয়াই অস্মিত হয়। ১৮৭০ সালে জ্যোতিবাগণ ইহার হুইটি চক্র আবিক্ষার করেন, কিছু সে ছুইটি এক্ত ছোট বে

ভাহার। যে বিশেষ আলোক দান করিতে পারে একশ মনে হন না।

ছোট একটি ধুনৰীকণ বজের ঘারাই মঙ্গলগাবের অনেকগুলি দাগ চোথে পড়ে। বড়
যজের ঘারা দেগুলি বেশ স্ট্রভাবে দেখিতে পাওরা
যার। খাভাবিক চক্ষে ইহাকে বেরপ রজাজ্ঞ দেখার, বজের ঘারা দেখিলে সেরণ বোধ হয় না।
কিন্তু রজ্বর্থের সঙ্গে একটু সর্জ ও বেগুণে বর্ণের
আভাও দেখিতে পাওরা যায়। চুইটি মেরুর ছলে
ছুইটি উজ্জ্ল ধবল চিতু দেখা যার। সুর্বের
নৈকট্য ও দূবড় অনুসারে, এই উজ্জ্লভারও হাসবৃদ্ধি
হয়। আমাদের পৃথিবীর ভুষারমণ্ডিত মেরুদেশের
উজ্জ্লভারও এইরপ ফ্রাব্দ্ধি হইরা থাকে।

মঙ্গলে এক সময়ে যে সকল তিহু স্পষ্ট দেখা বার, অপর সময়ে সেগুলি প্রায় দেখিতেই পাওয়া যায় না। উপরস্ত অপর কতকশুলি নৃত্র চিহু দেখা যায়। এ সকল পরিবর্তন সম্ভবতঃ মেঘাবৃত বায়ু-মগুলের ফলেই হর।

১৮৬ - সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলপ্রহ পৃথিবীর বেরণ নিকটে আসিরাছিল সচরাচর ভাহাকে আমাদের এত নিকটে পাওয়া যায় না। ১৮৯২ সালে ইহা একবার এইরূপ নিকটে আসিয়াছিল এবং ১৯২৪ সালে পুনরায় একবার আসিবে। বংসর মঙ্গলগ্রহ পরিদর্শন করিবার জন্ম সভ্যঞ্গতের জ্যোতিধীগণ নানাবিধ আরোজন করিরাছিলেন। আমেরিকাই ٩ বিষধে ष्य প্রণী। **জোতি**য়ী বেলুনে চড়িরা পাঁচ ছয় ক্রোশ উর্দ্ধে উঠিয়া আপনাকে এক য়্যালুমিনিয়াৰ ধাতুর বাজ্যের মধ্যে বন্ধ করিয়া বসিয়া ছিলেন ৷ অনেক জ্যোতিবীর विचान य मक्र नवानिशन व्यानक विम इटेंडि शृथिवीरिड তাড়িৎ স:কত প্রেরণ করিতেছেন। উক্ত ক্যোভিষী দেই দক্ষেত **তাঁহার ভাড়িৎ**-যক্ষে গ্রহণ করিবার উঠিয়া অপেকা বস্ত আকাৰে করিতেছিলেন। यात এकजन ब्लाडियो এक विवार यादना महेबा যক্ষলবংসীকে সংখ্যত করিবার অভ বদিরা ছিলেন। চুৰ্ভাগ্যের বিষয় পৃথিবীয় কোন জ্যোভিষীই এযার কোন নৃত্ৰ তত্ত্ব সংগ্ৰহ করিতে পারেন নাই, কুক্ষণত পারিবেন কি না তাহাও কল্পনা করা, কঠিন।

# অধ্যাপক রবার্টদের অভিমত।

প্ৰসিদ্ধ জ্যোতিষী রৰার্টস (A. M. Roberts) সাহেবের মতে মঙ্গলে জীব থাকিলেও পৃথিবী হইতে ভাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা বা ভাহাদের সহিত আলাপ করা অসম্ভব। তিনি বলেন, মঙ্গল যথন সুর্য্যের অভ্যস্ত নিকটে আসে তখনও ইহা সূৰ্য্য হইতে ১২ কোটি ২২ লক্ষ মাইল मृत्त्र थाटक এवः यथन সে एशं इहेट मृत्त्र यात्र ७ थन প্রায় ১৫ কোটি ৪৬ লক্ষ মাইল দুরে অবস্থান করে। এক্ষণে যদি আমরা সূর্য্য ইইতে মক্সলের নিকটতম দূরত এবং স্থ্য ছইতে পৃথিবীর দূরত বাদ দিই, তাহা इहेटल दिश्वित भारे भृथियो ७ मक्रालंब मर्था बायधान ৩ কোটি 🕶 লক্ষ মাইলেরও অধিক। ছুই সহস্রগুণ বৃহত্তর দেখার এরূপ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দারা দেখিলেও আমরা মঞ্লকে স্বাভাবিক চক্ষে ১৮ হাজার মাইল দুবের বস্তুর ক্রায় দেখিব। ত ভিন্ন মঙ্গলের চতুর্দ্দিক ছইশত মাইল গভীর খন বায়ুমওলে আবৃত। এরপ ছেলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে সঙ্কেতের আদান প্রদান কি প্ৰকাৱে সম্ভৰ্ ১৮ হাজার মাইল দূর হইতে খাভাবিক চক্ষে দেখিতে হইলে সঙ্কেত বস্তুটা কত বড় বিরাট হওয়া আবশ্যক! তা ছাড়া বাঁহারা মঙ্গলের সহিত সৌধ্যম্বাপনের জন্ত উদ্প্রীব তাঁহারা এই সহজ সত্যটি বিশ্বত হন যে, মঙ্গল যথন আমাদের নিক্ট সুম্পষ্ট, পৃথিবী তথন তাহার নিকট দৃষ্টির একেবারেই অগোচর। **मिवा**टनाटक আমরা যেমন মঙ্গলকে দেখিতে পাই না, মঙ্গলের পক্ষেত্ত দিবাকালে পৃথিৱীকে দেশা অসম্ভব। আমাদের যে সময়ে র'তি, মঙ্গল সে সময়ে ত্র্যাকিরণে নিমঞ্জিত। হুতরাং গৃত দেপ্টেম্বরে যদি আমরা দশ্ভ পৃথিৰীটাকে আগুন লাগাইয়া জালাইয়া দিতাম, তাহা হইলে, সে সংবাদও মঙ্গলে উপস্থিত হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকিত না।

সঙ্গেত থেরণের পক্ষে মঙ্গল পৃথিবী হইতে বছদুরে হইলেও অধ্যাপক লাওয়েলের (Lowell) অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের ফলে আমনা ইহার সম্বন্ধ খনেক তথা জানিতে পারিয়াছি। বস্তুত পক্ষে আখাদের এ সৌর জগতের মধ্যে অপরাপর এহ অপেকা यत्र लाक्ष्याः व्यक्षिकः, क्रियाः व्यक्ति। আমনা জানি ইহার দিবারাত্র প্রায় ২৪ ঘণ্টাব্যাপী ঋতু সকল আমাদের পুথিবীরই মত। ইহার বৎদর আমাদের প্রায় খিওণ বটে, কিন্তু ভাহাতে জীব সম্ভাবনার কোনও বাধার কারণ নাই। পুৰিবীতে সহস্র দিনে বৎসর হইলেও মাসুষ অভি সহজেই আপনাকে সেই দীর্ঘ বংসরের উপযোগী করিয়া লইতে পারিত। তারপর মঙ্গলের মেরুছল তুবার মণ্ডিত, অন্তত আমরা তাহাকে একণে তুষার বলিয়াই মনে করিয়া থকি। এই তুষার ঘারাই প্রমাণ হইতেছে যে তথার ৰাপা বর্তমান এবং বায়ু ভিন বাপা থাকাও সম্ভব নর। ইহা যে কেবল আমাদের অনুমান তাহা নহে, আলোক বিশ্লেষণ যন্ত্ৰের দার। মঙ্গলের চতুর্দিকে বাপের অন্তিম্ব বার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। সূতরাং মঙ্গলে আমাদিগেরই স্থায় দিবারাত্রি, শীত গ্রীম, শিশির তুষার, মন্দ সমীরণ এবং শ্ঠানল উদ্ভিদ বর্তমান : এ সকল দিক দিয়া দেখিলে আমহা উভয়েই এক প্রকৃতির, কিন্তু অপর দিক দিয়া দেখিলে পাৰ্থকাও বিষম।

একটা দৃষ্টার কাইয়া দেখা যাউক। মঞ্চলের ব্যাস পৃথিবীর অর্ধেকের অপেকা কিছু অধিক অর্থাৎ ৪৩২০ মাইল এবং ইহার পরমাণ্র ঘনন্তও পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক। অর্থাৎ তথার ভ্রধ্যাকর্ষণ শক্তি এখানকার প্রায় এক ভ্তীয়াংশ। ভূম্ধ্যাকর্ষণ যত অল হয় বায়ুও তত লঘ্ হয়। স্তরাং তথাকার সাধারণ বায়ু আমাদের সর্পেরাচ্চ পর্বতিশ্লের বায়ুর জ্ঞায় লঘু। ইহাও আমাদের অকুষান নয়। দ্ববীক্ষণ ও আ্লোক বিলেধৰ যন্ত্র হারা আমরা ব্রিতে পারি যে মঞ্চলের বায়ুমণ্ডল আমাদের অপেকা প্রায় দেশগুণ লঘু। এরূপ লঘু বায়ুতে জীবনধারণ সভ্তব কি না ভাহা বলিবার সাহস

আমাদের নাই। তবে এই পর্যন্ত বলা যায় যে আমাদের ক্যায় জীবের তথায় জীবনধারণ অসম্ভব। -

কিন্ত এই লঘুতার ফল কেবল এই একটিই নহে।
তথার আমাদের এখানকার অপেকা প্রায় অর্কেক
উত্তাপেই জল ফুটিয়া উঠে সত্য, কিন্ত এই লঘুতার
ফলে তথাকার জলাশয় বা থালের জল বাপে পরিণত
হয় না বলিলেই হয়। স্তরাং দিবসের ছুর্জয়
স্গাতাপ ও রাত্রের ছ:মহ শৈত্য হইতে রক্ষা
করিতে পারে এরূপ নেঘের তথার স্টিই হয় না।
আমরা সকল সময়েই যে মক্সলের গাত্রেরেথাগুলি
অবাধভাবে দেখিতে পাই, তাহার ঘারাই প্রমাণ
হইতেছে যে তথার মেঘের অন্তিম নাই। তত্তির
বে কৃষ্ণবর্ণ বিস্তৃত চিক্লগুলিকে এক সময়ে জ্লোতিথীগণ সমুল বলিয়া মনে করিতেন, এফণে তাহা উত্তিদ
চিক্ল বলিয়াই জানা গিয়ছে। এ অবস্থার তথায়
জল থাকিলেও তাহা মেরুল্বল, খাল ও সংকার্ণ
নদীর মধাই আবদ্ধ আছে।

অতএব মনুষ্যের পক্ষে মঙ্গলগ্রহ এক ভীষণ खलरोन, वायुरोन स्वचरीन सक्त शास्त्र विलाल इया। তা ছাড়া সমস্ত গ্ৰহটাই এত বৈচিত্ৰাবিহীন যে আনাদের পক্ষে তথায় বাদ করা অসমত। চারিদিকট সমতল, কোথাও পর্বতের চিহ্নমাত্রও নাই,— কেবলই বিজীর্ণ সমতল দেশ, মধ্যে মধ্যে এক একটি রেখার দারা বিভক্ত। এই রেখাগুলিকে আমরা পুথিবীতে বদিয়া জলপ্রণালী বলিয়া অভুমান করিতেছি মাত্র, সে দেশে থাকিলে এগুলিকে কোন নামে অভিহিত করিতাম সে কথা স্বতন্ত্র। তারপর চঞ্জ স্বাস্থ্যকর সমুদ্র বলিয়া সেধানে किছू हे नाहे; हित्र श्रवाहिनी শ্ৰোত্ৰিনী নাই: সৌন্দর্যাময় সরোবর নাই। চতুর্দ্দিক মৃতের স্থায় বৈচিত্ৰাবিহীন, ভিনকোটি পঞাশ লক্ষ মাইল দুৱে বসিয়া ভাবিলেও হৃৎকৃষ্প হয়।

এরণ দেশে জীব থাকিলেও তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি, চিন্তা ও অবস্থা সমুব্য হইতে এতই বিভিন্ন যে সন্তব হইলেও ভাহাদিগের সহিত ভাব বিনিময় করিতে পরস্পরকে আরও শত শত শতাকী অপেক্ষা করিতে হইবে বলিয়াই মনে হয়।

### অধ্যাপক সার্ভিদের অভিমত।

এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। অধ্যাপক দারভিদ্ (Serviss) বলেন যে মঙ্গলের কৃতক-গুলি ভূমি বড়ই ফটিল প্ৰণালীতে গঠিত এবং এগুলি পে দেশের মন্ত্রোর বাসস্থান বলিয়াই মনে হয়। গ্রহের প্রকৃতি অফুসারে সম্ভবত মঙ্গলবাসী এই সকল সংকীৰ্ণ স্থানে সম্বন্ধ হইয়া বাদ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই সকল স্থানের জীবসংখ্যা যৎপরোনান্তি অধিক বলিয়াই বোধ হয়। অনেকে অত্মান করেন, মঙ্গলবাদীর দেহ অতি বিরাট এবং জীবনধারণের জন্ম তাহারা অনম্ভকাল পারম্পারের দ্বিত কঠোর দংগ্রামে নিযুক্ত, যে **জ্বা ইইতেছে** দেই জীবন ধারণের অধিকারী হই**তেছে. 'লোর যার** মুলুক' তার! আমরা কলনা করিয়া লইতে পারি যে এই সকল লোকবছল সংকীৰ্ণভূমি বা নগরীর মধ্যে আল্লরকার চেষ্টার অন্ত নাই, এবং বসস্তের প্রথম বাতাদে বছদিনবাঞ্চিত বারিধারা যথন সুসুর মেরুদেশ হইতে বহিতে আরম্ভ করে, তথ্য নানা-প্রকার প্রণালী দ্বারা তাহা আপন আপন ক্ষেত্রে ও গৃহে লুইবার জন্ম তথায় কি উনাত্ত চেষ্টারই অভিনয় হয় এবং উব্ত জলকে সঞ্চিত রাখিবার জন্ম কি আমোজন ও চিন্তারই আবশ্বক হইয়া পড়ে! আবার শুক ভূমি সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, শুক্ষ ক্ষেত্ৰ শস্তাভামল হইয়া উঠে এবং নবজীবনের অমৃতস্পর্শে সমগ্র बीरलाक ठकन ७ अकृत रहेशा উঠে।

আমাদের এই যাবতীয় অনুমান হয়ত সমস্তই তুল। মঙ্গলবাসীর পক্ষে এ বর্ণনা পাঠ করিলে হয় ত হাজ সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠিবে। আমরা ভাহাদিগের সম্বন্ধে যতটুকু জানি আমাদিগের সম্বন্ধে তাহাদের তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক জানাও কিছুই আশ্চর্য্য নহে। বিধাতার এ বিপুল রাজ্যে কি সম্বন্ধ আর কি অসম্ভব তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার অধিকার আমাদের মোটেই নাই। পৃথিবীর অবস্থার

অভিজ্ঞতা হইতে আমরা যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেছি, বিধাতার অনস্ত বিধানে তাহা সম্ভব হওয়া किष्ट्रे विकित नरह।

#### **শ্রী**মুখময়

অধ্যাপক পার্নিভাল লোরেল সম্প্রতি মঙ্গলগ্রহে আরও একটী খাল (Canal) দেবিতে পাইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস মঙ্গলে বসতি আছে।

কিন্তু মিউডনে মশিয়ে আণ্টোনার্ডি একটা ৩০ ইঞ্চি দুরবীক্ষণ বস্তুদারা পর্যবেক্ষণ পূর্বক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে অধ্যাপুশ লোয়েল যেগুলিকে থাল বলিতেছেন দেগুলি ছায়া মাত্র। ছায়াগুলি যে কিসের তাহা আণ্টোনার্ডি স্থির করিতে পারেন নাই। ভাহার যে সকল প্রতিকৃতি লইয়াছেন ভাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তাহা স্পষ্ট দীমানির্দেশক রেখা নতে। ইয়ার্কিস (Yerkes) মানমন্দিরে কর্তৃপক্ষ-গণও আন্টোনার্ডির সহিত একই সিদ্ধান্তে উপনীত কালিফৰ্ণিয়ার অন্তৰ্গত হইরাছেন ৷ **डे** हेन मन মানমন্দিরে একটা ৬০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ সহকারে অধ্যাপক হেল মঞ্লের অনেকগুলি লইয়াছেন। এই চিত্রের ছায়া ও আপ্টোনাডি গৃহীত চিত্রের ছায়া একই প্রকার। আমেরিকার ১০০ শত ইিঞ্ মুখবিশিষ্ট একটা দূরবীক্ষণ প্রস্তুত হইতেছে।

আশা করা যায় ইহাতে মললের ছবি আরও **पितक है इहेरव।** 

Journal of the British Astronomical Association নামক পত্রিকার মণ্ডার ( Maunder ) সাহেব পৃথিবী এবং মঞ্চলের আকারাদির তুলনা করিয়াছেন।

পৃথিবী মকল ব্যাসরেখা ৭৯২- মাইল ৪২০০ মাইল উপরিভাগ ১৯৭০০০০০ **¢**¢8..... বৰ্গ মাইল বৰ্গ মাইল আয়তন ২৬০,০০০,০০০ 030,000,00

> কিউবিক নাইল কিউবিক মাইল

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পৃথিবী মঙ্গল অপেকা শুধু যে আয়তনে বড় তাহা নয় স্বাস্থ্য হিসাবেও আমরা সুখে আছি। মঙ্গল অত্যন্ত ঠাণ্ডা। মি: মঙার এই প্রদক্তে লিখিয়াছেন যে—রাত্রিকাল মঙ্গলে এত ঠাণ্ডা যে পৃথিবীর মধ্যে কোন স্থলই তত ঠাণ্ডা বর এবং সেরপ ঠাণ্ডায় সকল জলই জমিয়া বায়। দিনে আবার এত গ্রম যে জল বাষ্পে পরিণ্ড হইতে দেরী লাগে না। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে আমাদের মত জীবের পক্ষে মঞ্চল বিশেষ লোভনীয় এভট। স্থান নহে।

# চসারের পরিণয়। গল।

( हैश्त्रामि इहेर्ड )

ইয়ুরোপে যেরূপ হোমার ইংলতে সেইরূপ চ্নারই আদি কবি। তাঁহার পূর্বেযে সে দেশে কবিতা বা কৰি ছিল না তাহা নহে, কিন্তু তিনিই সৰ্ব্ব প্ৰথম কবিতাকে কাৰ্যাকার প্ৰদান কৰিয়া তাহাতে প্ৰাণ এপতিষ্ঠা করেন। ১৩৪ - খুষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ কবিয়া ১৪৮ - খুষ্টাব্দে তিনি পরলোকে গমন করেন। তিনি বে কেবল কৰি ছিলেন তাহা নহে তাঁহার কালের তিনি একঁজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা, বীর, রাজনীতিজ্ঞ, ও রাজসভাসদ ছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত রাজা তৃতীয় এডওরার্ড ও তাঁহার পরিবাবর্গের তিনি বিশেষ প্রিয়পাত ছিলেন।

ইংলণ্ডের আদি কবি চদারের কবিত্ব মাধুর্ঘ্য ও কল্পনা প্রাচুর্ঘ্য তাঁহার স্থৃতিটিকে স্বীয় প্রভু রাজপুত্রের কৌশলে চদারের আজিও অমর করিয়া রাথিয়াছে। তিনি প্রারম্ভ হইতে এক স্থন্দরী

তাঁহার প্রেমকে উপেকা করিয়া অবশেষে সহিত পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হন।

প্রায় পাঁচ শত বংসর পূর্বে ছেমস্তের ষুবতীকে ভাল বাসিতেন। যুবতী বহকাল দ্লিগ্নশীত প্রভাতে একদল উচ্চপদস্থ লোক

এক বিস্তীর্ণ প্রাস্তর অভিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে ছিলেন। এই প্রাস্তর এখন রিচ্মগু পুলোভান নামে প্রসিদ্ধ। রাজপুত্র জন্ অফ্ গণ্ট তাঁহার রূপবতী পদ্মী ডাচেদ ব্লান্চেকে সঙ্গে লইয়া রিচ্মত্তের হয়গুভ মর্মার প্রাসাদে ইংলণ্ডের প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি পিতা তৃতীয় এড ওয়ার্ডের নিকট ঘাইতে ছিলেন। তাঁহার সহচর অহুচর ভূতা ও দৈনিকে সেই মুদীর্ঘপথ পরিপূর্ণ। রাজপুত্র ও তাঁহার অমুচরবর্গের পরিচ্ছদের সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্য এতই অধিক যে তাহার নিকট হেমস্থ সুর্যোর রক্তরাগে সুবর্ণরঞ্জিত পল্লব শোভাও পরাজিত হইয়াছিল। বসনভূষণের বাহুণ্য-গৌরব দে যুগের ইংরাজগণের একটা বিশেষত ছিল।

এই বেশভূষার বাছলোর মধ্যে কেবল এক ব্যক্তির বেশভূষা অতি সহজ ও সাধারণ। তাঁহার দেহথানি ঘৌবন তেজে দীপ্ত, নম্বন ছইটি একটা গভীর গান্তীর্যা ময়; আকৃতিটি বেশ প্রকুল্ল মনোহর।

রাজপুত্রের সম্মুথ ও পশ্চাতের সশস্ত্র অধারোহী প্রহরিগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়াধীর গতিতে পর্বতোপরি আরোহণ করিতে ছিল, সেই অবকাশে এই দরিদ্র বেশধারী রাজামূচর রাজপুত্রকে ত্যাগ করিয়া সহসা অধাতাড়নায় ভাচেসের একটি সহচরীর নিকট আসিলেন। স্কলরীর অধাপদে আঘাত পাইয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

"আপনি ও প্রকারে আমার অখবরা ধরিলেন কিসের জন্ত ? আপনি কি মনে করেন আমি নিজে একটা হৃষ্ট অখকে শাসন করিতে পারি না ?" কথাগুলি বলিতে বলিতে মহিলাটির গণ্ডন্থ ক্রোধে আরক্তিম হইয়া উঠিল।

চদার অপরাধীর ন্থায় কাতরদৃষ্টিতে উত্তর করিলেন—"তা নয় ফিলিপা, আমি মনে করিয়াছিলাম তুমি বিপন্না হইয়াছ। এ অখটি সতাই খুব ভাল, কেন না ইহা আমাকে তোমার পার্শ্বে আনয়ন করিয়াছে, এবং আমাদের গুই জনকেই দলের ভিড়ের মধ্য হইতে দূরে আনিয়া ফেলিয়াছে।"

"সে কেবল **অশ ও আপনি উভয়েই** নির্কোধ বলিয়া।"

"ফিলিপা, তোমার কথাগুলি বড়ই নিষ্ঠুর।" "দেটা কেবল আমি আপনার প্রতি দয়া প্রকাশ করতে চাই, দেই জন্ত।"

"সে কিরূপ দয়া, স্থলরি ?"

"অর্থাৎ যাহাতে আপনি আমার নিক্ষল অনুসরণে আপনার পৌরুষ আর বুথা নষ্ট না করেন। আপনাকে এ কথা কি আমি পূর্বে সহস্রবার বলি নাই ?"

"হাঁ, কিন্তু আরও সহস্রবার বলিলেও আমি তোমার অনুসরণে নিরত্ত হইব না, তবুও আশা করিব জীবনে কোনও একদিন হয়ত তুমি সক্ষেহইয়া আমাকে মিষ্টভাষে সম্বোধন করিবে। তোমারই ঐ ছটি মিগ্ধ নয়ন লক্ষ্য করিয়া সেদিন যে কবিতা লিখিয়াছিলাম, তাহাতে কি আমার মনের এই কথারই আভাষ ছিল না ?"

"দেখুন আপনার প্রেমোচ্ছাদের ছন্দ অতি মধুর হইলেও তাহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ, কারণ আমি আপনাকে ভালই বাসি না ।"

"প্রিয়তমা ফিলিপা ও কথা বলিও না। আঞ্চনাত বৎসর ধরিয়া আমি যে তোমাকে কিরূপ প্রাণ ব্লিয়া ভাল বাসিতেছি, তাহা ত তোমার অবিনিত নাই। পুশা বেমন স্থ্যকিরণকে ভালবাসে, যোদ্ধা যেমন গৌরবকে ভালবাসে, ভক্ত যেমন তার আরাধ্য দেবতাকে ভালবাসে, আমিও যে এতদিন তোমাকে তেমনি ভালবাসিয়াছি ফিলিপা।"

"একের প্রেম যদি অপরের প্রাণে প্রেমসঞ্চার করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে এতদিনে
আমার তোমাকে ভালবাদিতে আরম্ভ করা
উচিত ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু কৈ আমি
তোমাকে আজিও ত ভালবাদিতে পারিলাম
না, বোধ হয় কথনও পারিব না; তোমার
এই অমুদরণ আমাকে যন্ত্রণা দেয় মাত্র।"

কথাগুলি বেমন নির্ভুর, তাহা প্রকাশের স্বরও তৈমনি কঠোর। অপর কাহাকেও বলিলে, এইথানেই ভাহার সকল আশা ভর্মা চূর্ণ হইত। কিন্তু চদারের প্রেমময় হানয় অসীম অধাবসায়পূর্ণ। ভাহার প্রাণ বার্থভাকে স্বীকার করিতে বা আশাকে চিরদিনের জন্ম বিদায় দিতে কোনমতেই প্রস্তুত নহে।

চদার জিজ্ঞাদা করিলেন—"কিন্তু ফিলিপা, তুমি আর কাহাকেও ভালবাদ না ত' ?"

স্থলরী প্রথমে একটু কুদ্ধররে বলিয়া উঠিলেন—"তুমি কি আমার গুরু যে তোমার নিকট সে কথা প্রকাশ করিতে হইবে ?" পরক্ষণেই যেন আপনার কঠোরতার ঈবং অন্তপ্ত হইয়া বলিলেন—"কলহে আবশ্রুক নাই, আমাদের চিরদিনের সন্তাব যেন সমভাবেই থাকে। আমি আর কাহাকেও ভালবাসি না এবং ভবিশ্যতে বাসিবও না তাহা নিশ্চিং। বিধাতা আমাকে ভালবাসার শক্তি দিয়া স্থজন করেন নাই। আজ তবে এখন বিদায়; দেখিও রাজসভা মধ্যে যেন আমাকে আর বিয়ক্ত বা লজ্জিত করিও না।"

( 2 )

রাজ প্রাসাদের চতুর্দিকেই চাঞ্চলা ও কোলাহল। অর্থ, যশ, বা সম্মান লাভের জন্ত সকলেই ব্যগ্র। সেই কোলাহলের মধ্যে জিয়ক্তে চসার প্রাসাদ প্রাচীরে হেলিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন। নিকটে ও দূরে ভেরী নিনাদ উঠিতেছে, অদূরে কেহ উচ্চ হাস্ত করিতেছে, কেহ আদেশ করিতেছে, কেহ বা অপ্ব লইয়া সবেগে অগ্রসর হইতেছে। চতুর্দ্ধিকে সৈনিকগণ, যোদ্ধ্রণ ও মহিলাগণ যাতায়াত করিতেছে।

চদার ধ্যানরত প্রতিমামূর্ত্তির ন্থায় দেই
প্রাদাদের এক নিভ্ত পার্ম্মে দণ্ডায়মান
রহিয়াছেন। আজ একটু শান্তি লাভের জক্তই
তিনি এই জনহীন স্থানে আসিয়া আশ্রম লইয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকের এই মশান্ত কোলাহল
আজ তাঁহার অন্তরকে কোন মতেই
বিক্ষিপ্ত করিতে পারিতেছে না। আজ
ইংলণ্ডের প্রথম স্বভাব কবির সম্মুথে প্রকৃতি
তাহার মনোহর সৌন্ধ্যাশোভা লইয়া
অবতীর্ণা। মুগ্দ কবির নয়ন সেই সৌন্ধ্যা
রসপানে এতই আয়হারা যে তাঁহার শ্রমণ
পর্যান্ত আজ বধির।

এমন সময়ে পশ্চাতে একজন বলিয়া উঠিল—"তা হ'লে কবিবর, তোমার প্রেম-পীড়া এখনওঁ তোমায় ছাড়ে নি ?"

কবিবর পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন বক্তা শ্বয়ং রাজপুত্র। "রাজপুত্র, আমি প্রেমের দাদ দত্য, কিন্তু তাই বলিয়া আমার কোনও পীড়া নাই।"

"কিন্তু তবুও তুমি দেখ্ছি নির্জ্জনতা ভালবাদ এবং আমার বিধাদ তোমার মনটাও যে থুব প্রফুল্ল তা নয়।"

"না রাজপুত্র। যে ব্যক্তি একই নারীকে সাত বৎসর ধরিয়া ভালবাসিয়া তাহার নির্চুর অসমতি ভিন্ন আর কিছুই পান্ন নাই, কিন্তু তগাপি আজিও যে তাহাকে পাইবার আশা ত্যাগ করে নাই, তাহার মনে বিষধ্নতা স্থান পাইবার আর কোন আশক্ষাই নাই।"

"তা সতা, অধিকাংশ পুরুষের প্রাণে এ অবস্থায় ভালবাদার পর্যাস্ত স্থান পাওয়া কঠিন হইত।"

"কি**ন্ধ** আপনি বা আমি সেরপ পুরুষ নহি।"

"আমি নহি সত্য, কিন্তু ডচেদ্ ব্লান্চের তায় আর দিতীয় ললনা এ পৃথিবীতে কোথায় ? আমার মনে হয় স্বর্গেও তার মত দেবী আছে কিনা সিন্দেহ। এ পৃথিবীতে ত নাই-ই।

কবি নত হইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ সন্মতি জানাইলেন।

"এবং চসার, তুমি তার জ্বন্স যে প্রার্থনাটি লিথিয়া দিয়াছ, তাহার জ্বন্স তিনি তোমাকে ধন্তবাদ জানাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তোমার ছন্দের স্থবে তাঁহার প্রার্থনাটি পর্যান্ত মধুর হইরা উঠে।"

কবি আরও নত হইয়া উত্তর করিলেন— "তাঁহার প্রশংসার ফ্রায় মধুর এ সংসারে আর কিছুই নাই।"

"কেন, তোমার ফিলিপার হাসি?

"রাজপুত্র এ অধমের ভাগ্যে তাহার হাসিলাভ এ পর্যাস্ত কখনও ঘটে নাই।"

"আর কাহারও ঘটে নাই বলিয়াও আমার বিখাদ। তুমি কি জান না, এতকাল তাহার কাছে থাকিয়াও কি তুমি ব্ঝিতে পার নাই, যে সেই কৃষ্ণকেশী, হরিণ-নয়না স্থল্যীটি একটু কলহপ্রিয়া ?"

"রাজপুত্র, আমার প্রাণে সে কথা স্থান পায় না, কারণ আমি তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসি; যতদিন জীবিত থাকিব বাসিব। আমার আর অন্ত পথ নাই।"

"এবং চিরদিন ছন্দোবন্দে তাহার প্রেমভিক্ষা করিতে থাকিবে। কিন্তু আমি তোমাকে অন্ত কর্মে নিযুক্ত করিব। যে তোমার প্রেমকে স্থার সহিত উপেক্ষা করে তাহার উদ্দেশে কবিতা লেখা যথন ফরাসী-দেশে বন্দী ছিলে তথনকার প্রেফ হয়ত উপযুক্ত ছিল, কিন্তু একজন স্বাধীন ব্যক্তির এরূপ ভিক্ষাবৃত্তি অস্ত্য। তোমাকে আমার সহিত যাইতেই হইবে।"

চদারের প্রাণটা আকুল •হইয়া উঠিল। জিজাসা করিলেন—"আপনার এ কথার অর্থ কি, রাজপুত্র ?

"আমার কথার অর্থ এই যে, আমি তোমাকে রাজার নিকট হইতে ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিব। আমার ভ্রাতা লিওনেলের বিবাহন্তলে তোমাকে আমার অনুচর হইয়া যাইতে হইবে। ইতালীতে যাইয়া কত বড় বড় যোদ্ধা ও কবি দেখিতে পাইবে; শুনিতে পাই সেখানে নাকি ঐ হুইট জিনিষ্ট খুব সহজ প্রাণ্য।

(७)

রাজপুত্র চদারকে লইয়া ইতালিযাত্রা

করিয়াছেন। ডাচেস্ ক্লান্চে সহচরিগণকে
লইয়া উন্থান ভবনে বাস করিতেছেন।
মধ্যে মধ্যে ইতালি হইতে রাজপুত্রের সংবাদ
লইয়া পত্রবাহক ডচেসের নিকট উপস্থিত
হয়। তৎসঙ্গে অস্থাক্ত হইচারখানা ক্ষুদ্র পত্রও অক্ত হইচারিজনের নানে থাকে।
চদার যতগুলি পত্র লিখিতেন তাহার অধিকাংশই তাঁহার চিরপ্রিয়া প্রেমহীনা ফিলিপার
উদ্দেশেই লিখিত।

ক্রমে শীত যাইয়া বসস্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। একদিন ফুলগদ্ধ আমোদিত, বিহঙ্গকুলকৃষ্ণনিত মধুর প্রভাতে ডাচেস্ কয়েকজন
সহচরীকে সঙ্গে লইয়া উত্থানভ্রমণে বাহির
হইলেন। কিছুদ্র যাইয়া রমণীগণ এক কৃষ্ণ বিতানের ছায়াতলে শ্রামল ত্ণোপরি বহুমৃগ্য
বস্ত্র বিছাইয়া উপবেশন করিলেন। ডাচেস্
মধ্যস্থলে, সহচরিগণ চতুদ্দিকে।

থমন সময়ে একজন আমোদপ্রিয়া
সহচয়ী বলিয়া উঠিল—"আমি কুঞ্জের
য়ারে একটা জিনিষ কুড়াইয়া পাইয়াছি।
জিনিষটা কাহার তা বলিতে পারি না,
উপরের নামটা পড়িতে পারিতেছি না।"
বলিয়া, অর্থপূর্ণ কটাক্ষে ডাচেদের হস্তে একথানি কুদ্র পত্র দিল। ফিলিপা ব্যস্ত হইয়া
সোট কাড়িয়া লইবার জ্ঞা হাত বাড়াইল।
ডাচেস ভাহাকে বিরত করিয়া বলিলেন—
"ছি ফিলিপা, ওরকম অসভ্যতা করিতে নাই।"
এই বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে পত্রথানি খুলিয়া
দেখিলেন তাহাতে ত্ইটি ছত্র কবিতা লেখা
য়হিয়াছে—

হথেরে এতই আমি করেছি আপন, স্থুখ সদা আমা হতে করে প্লায়ন। এই ছই ছত্ত্ব পড়িয়াই ডাচেস্ বলিয়া উঠিলেন—"ফিলিপা, এ পত্র ভোমার। কাব্যে প্রেম জানাইবার আমাদের কেহই নাই।"

ফিলিপা ক্রোধে উন্মন্তা হইয়া পত্রথানি
তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইল, এবং
মাথা নত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু
তাহার অশ্রু দেখিয়া কাহারই দয়া হইল না।
 একজন জিজ্ঞানা করিল—"আচ্চা ভাই,
কবিরা এত হঃখী হয় কেন বল দেখি?"
 অপর একজন উত্তর করিল—"এ আর
ব্যুতে পার না, বেচারারা এতই নির্কোধ
যে ফিলিপার মত নির্চুর স্ত্রীলোককে ভিন্ন
ভালবাসতে জানে না।" পত্রথানি যে প্রথমে
বাহির করিয়াছিল সে বলিয়া উঠিল—"আহা
চদার যদি আমাকে বিবাহ করিত ?

ভাচেদ্ বলিলেন—"তার আর কি, রাজপুত্রের সঙ্গে ফিরে এলেই তাঁকে বল্ব এথন; অবশ্য যদি তার আগেই ইতালীতে কাহাকেও বিবাহ না করিয়া বদেন।"

ফিলিপা নিমেষ মধ্যেই চক্ষের জল মুছিয়া বেশ হাসিমুখ ধারণ করিয়ছিল। কিন্ত তাহার এ ভাবাস্তরে কেহ উপহাসক্ষান্ত হইল না। সেকালে জীলোকেরা পরস্পারের প্রাণের দিকে চাহিয়া কথা কহিতে জানিতেন না।

এক জন বলিয়া উঠিল— "তা দে ইতালী-তেই বিবাহ করুক আর এখানেই করুক, ফিলিপাকে বেন না করে। মুখ পোড়াবার ভয় যদি না থাকে তবেই সে আবার ফিলিপাকে পাবার জন্ম বাস্ত হবে।"

ফিলিপা এক চপেটাঘাতে ভাহার এ কথার উত্তর দান করিত, কেবল ডাচেস্ হাত তুলিয়া নিবারণ করিলেন বলিয়াই সহচরীট সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া গেল।

ডাচেদ বলিয়া উঠিলেন—"এদ ভাই. আমাদের আর ঝগড়া বা মারামারীতে কাজ নাই। চদার এথানে উপস্থিত থাকলে যাক'রতেন আমরাও দেই রকম করি এদ। ফিলিপার এতদিনে বিবাহ হওয়া উচিত ছিল। এস আজ আমরা ওর বিবাহটা শেষ করে ফেল।"

(8)

ডাচেদের উদ্যান-ভবন আজু আনন্দ-মুখরিত। নরনারী সকলেই আজ শোভন স্থদজ্জিত। পরিস্থদে প্রাসাদ প্রাচীরের চতর্দ্দিকে সশস্ত্র প্রহরী দণ্ডারমান। প্রতিবেশী প্রজাগণ ভবে ভবে উদ্যানের কিছুদুরে সমবেত।

ডাচেদ্ ব্ল্যান্চে একটি মুক্ত বাভায়নপথ হইতে নত হইয়া তাঁহার অশ্বস্জিত করিবার আদেশ দিলেন। আজ সহচরী পরিবৃতা হইয়া তিনি স্বামীকে স্থাগত করিবার জভ্য অগ্রসর হইবেন। বাতায়ন পথ হইতে তাঁহার কীণ তমুটি বৃদ্ধিন ভঙ্গীতে যথন হেলিয়া পড়িল, তথন তাঁহাকে যেন প্রভাত কিরণের রশিরেধার মত দেখাইতে লাগিল, তেমনি স্নিগ্ধ, সতেজ, স্থন্দর, তেমনি আনন্দরাগে রঞ্জিত।

नकन नहहत्री यथन नमत्व इहेन छोटहन् জিজাসা করিলেন—"ফিলিপা কোথায় ?"

किनिभा (काशांत्र (कहहे सान ना। "তাকে রহস্ত ক'রে প্রেমের দরবারে শান্তিদান করব বলেছি, তাই দেখছি সে লুকিয়ে আছে। তাকে খুঁজে নিয়ে এদো।"

কিন্তু তাহারা ফিলিপাকে পাইবে কোথায় ? প্রথম ভেরীনিনাদে রাজ-পুত্রের আগমনবার্তা যে মুহুর্ত্তে তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই মুহুর্ত্তেই ফিলিপা প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া ডাচেদের নিকট যাহা দামাক্ত পরিহাদ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহার অন্তরে তাহা মর্মাস্তিক আঘাতের ন্থায় বিদ্ধ হইয়াছিল। জোর করিয়া তাহার বিবাহ দেওয়া? বিবাহ কাহার সহিত ? আব্র শে রাজপুত্রের অনুচরগণের মধ্যে সর্বাপেকা হীনপদস্থ এক ব্যক্তির সহিত। এ বিবাহ অত্যাচার ও অপমান। শে দর্বপ্রথম রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবে. তাঁহার সমুধে দে আজ জাতু পাতিয়া বসিয়া বিচার ও সাহায্য প্রার্থনা করিবে।

স্থভরাং রাজপুত্রের দলবল যেই দৃষ্টিগোচর হইল, অমনি ভাঁহার সন্থুৰে এই হাত বাড়াইয়া এক আলুলায়িতাকেশ রমণী আদিয়া मैं। छाड़ेन।

ডাচেদ্ তাঁহার জন্ম ব্যাকুলচিত্তে অপেকা জানিয়া এবং নিজেও পত্নীকে আলিঙ্গন করিবার জন্ম উৎস্থক হইয়া আছেন বলিয়া, রাজপুত্রই দেই বাহিনীর সর্বপ্রথমে ছিলেন। সন্মুখে চামুণ্ডারূপিণী রমণীকে দেখিয়া তিনি বিশ্বিতচিত্তে অশ্বচালককে গতিরোধ করিতে আদেশ করিলেন।

ফিলিপা অশ্রপূর্ণ নেত্রে তাঁহার সন্মুথে আছাড় খাইয়া পড়িল। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি ? এ থেলা কিসের জ্ঞা ?"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া রমণী কহিল, "আমাকে

রক্ষা করুন প্রভু! আমি আপনার আশ্রয় **চাই, विচার চাই।**"

"কার বিরুদ্ধে, কি সম্বন্ধে ?"

"আমার প্রভূপত্নী ডাচেদের বিরুদ্ধে। তিনি আমাকে একটা নীচ লোকের সহিত वन्भुक्तक विवाह मिरवन।"

রাজপুত্র তাহার দিকে ফিরিয়া একট হাসিশেন। তিনি ডাচেসকে চিনিতেন।

"তার **আর ভাবনা** কি ফিলিপা। বে ভোমাকে বিবাহ করিবে আমি তাকে উচ্চপদ দিব।" তার পর হাসিভরা চোথে বলিলেন -- "চদার যদি আজি আমাদের সঙ্গে থাকিত তাহা হইলে তোমাকে বিবাহ করিবার পূর্বে তাহাকে চদারের দঙ্গে ঘন্দযুদ্ধ করিতে হইত नि\*5ग्र।

রমণীর আরক্তিম মুপথানি শাদা হইয়া গেল। ভীতচিত্তে ফিলিপা জিজ্ঞাসা করিল--"চসার কি. আপনার সহিত প্রত্যাগত হন নাই?"

"সে কি ? তুমি কি তবে তার অপমৃত্যুর কথাঁ শোন নাই ?"

রমণীর কণ্ঠ হইতে একটা কাতরধ্বনি বাহির হইল। পরক্ষণেই জ্ঞানহার। হইয়া গেল।

যথন জ্ঞান হইল ফিলিপা দেখিল তাহাকে একটা দোলায় করিয়া বহিয়া লইয়া যাইতেছে ও পার্শ্বে একজন নগ্নশির স্থসজ্জিত পুরুষ তাহার অমুসরণ করিতেছে।

চকু পুলিয়াই ব্যথিতা রমণী একটি দীর্ঘনিখাস ত্যাগ করিল। পরক্ষণেই ছর্বল বাহুতুইটি প্রদারিত করিয়া আশ্বন্ত-চিত্তে বলিয়া উঠিল—"আ--আ: বিষয়ে, তুমি তবে বেঁচে আছ় তোমার তবে কোন তুৰ্ঘটনা হয়নি ?"

চসার আকুল আবেগে নত হ্ইবামাত্র, প্রেমহীনা ফিলিপার তুর্বল তুইটি বাস্থ তাঁহার কণ্ঠদেশ জভাইয়া তাঁকে প্রাণপণে বক্ষোপরি বদ্ধ করিয়া ধরিল। উদেলিত কবি-হাদয় হইতে হুই বিন্দু তপ্ত অঞ্চ ঝরিয়া আজ তাঁহাব বহুদিনের মিলন বেদনাকে সার্থক করিল। শ্রীস্থরেক্সনাথ ভট্টাচার্যা।

## বিবিধ।

ফেব্রুয়ারি মাদে ইংলণ্ডের নুতন বেলুন। দৈষ্টবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ একটি নুক্তন বেলুন বাডাসে "ভাসাইরাছেন।" ইহাকে ইচ্ছামত চালনা করা যায় এবং এত গোপনে ইহার নিমাণ কার্যা সম্পাদিত হইয়াছে যে কারখানার লোক ব্যতীত অস্ত কেহট ইহার বিন্দুবিদর্গও জানিত না।

চুরুটের সায়। তবে লেজের দিকে ছুইটি কুলায়তন বেলুন (balloonets) আছে। বেলুনের শোলদটি রবারে নির্শ্বিত, নীচের নৌকাথানি ধাতুনির্শ্বিত। এঞ্জিনগুলি একশত অবের বেগে (100 horse power)

চলে এবং তুই পার্থে আলুমিনিয়ম নির্দ্ধিত ছুইটি চাকা ইহারা অক্ষদণ্ডে সংযোগিত এবং ইজা অনুসারে ইহাদের উচুনীচু করা যায়। ছুটী গ্ল দারা চালকের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে । कर्लित क्यापात, टलकरहेनाफे अन्नाहात्त्रा, ম্যাক ওয়েড, এবং মি: গ্রীণকে লইয়া বেলুন উডি.ত এই বেলুনটি লম্বার ১৩০ ফুট এবং দেখিতে একটি । আরম্ভ করে। শেষোক্ত বাক্তিই বেলুনের এশিন নিৰ্মাতা।

> ধীরে ধীরে ইচ্ছামত উঠিতে উঠিতে চালক বেলুনকে সংস্রকীট উর্দ্ধে উঠাইয়া অর্দ্ধবন্টার মংগ ্প্ৰায় পঞ্চদশ**ুমাইল ভ্ৰৰ করিয়া** ভূৰি <sup>পোৰ্গ</sup>

শ্যভাষ কুরি ও তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীকাগৃহ।

করিলেন। এ চারজন লোক ব্যতীন্ত আনেকথানি

Ballast (বেলুন স্থির রাখিবার জল্প বালুকা ইত্যাদির

ভার) লওরা হইয়াছিল। হতরাং ইংচে সংক্রেই

প্রতীয়মান হয় যে ভারবহনেও বেলুন নিতান্ত মশক্ত নয়।

ইতিপূর্বেল দৈল্লবিভাগ হইতে আরও তিন্টা এই

স্থাতীয় বেলুন প্রস্তুত হইয়াছিল। এইটার ঠিক পূর্বে বে বেলুনটা প্রস্তুত হইয়াছিল ভাষা হঠাৎ একটা দমকা বাতাদে ক্ষটিক প্রাণাদে পড়িয়া নই হইয়া যায়।
নূতন বেলুনটার আয়তন অক্সগুলির অপেক্ষা বড়।
উদজান গ্যাস রাখিবার পাত্রটা এবার রেশমনির্মিত
এবং গলিত রবর যথাস্থলে প্রয়োগ করিয়া আরও
দৃঢ়তর করা হইয়াছে। পূর্বের বেলুনটা মাত্র হইজন
লোককে বহন করিতে পারিত কিন্তু এটার ভারবহনের শক্তি যথেই।

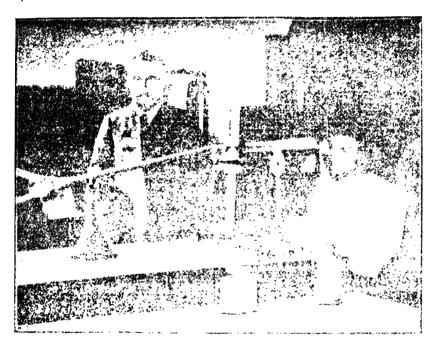

ম্যাডাম কুরির নূতন আবিক্ষার— র্যাডিয়াম আবিদ্ধর্চা ম্যাডান কুরি পুনরায় সভাজগৎকে আৰু একটী নুত্ৰ বৈজ্ঞানিক আবিদার দারা আশ্চর্যালিত করিয়াছেন। আশ্চর্যালিত করিবার কথা विल्लाम बरहे-किन्छ अधूना देवछानिक्ता द्यात्रभ ক্রতপদে অগ্নর হইতেছেন তাহাতে যদি ভাঁহার। বলেন যে, কেরোসিনের শ্রাধার গুলিকে তাঁহারা অবর্ণ পাত্রে পরিণত করিবেন তাহাতেও লোকে এই কয়েক বংসর পুর্বের মাত্র ম্যাডাম কুরি তাঁহার ঝামী রাডিয়াম আবিদ্ধার করিয়াছেন। আবার সেদিন তিনি র্যাডিয়াম হইতে 'পলোনিয়ম' অতি

স্ক্রতম প্রার্থকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রোনিয়ম অপেকাও ড়**ল**′ভ ইহার সংশার্শে যে জ্রব্য আইসে তাহাই গলিয়া দ্ৰবীভূত হয়। সঙ্গে নিজেও বাজিরা বলিয়াছেন, ইহার বালকের পক্ষে কুঠার দারা একটী কেশকে দিখণ্ড করাও সহজ্ঞসাধ্য। তিনি পাঁচ টন Pitchlende এবং hydrochloric acid দারা নানারূপ রাসায়নিক কিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বলে এক মিলিগ্রামের দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র পোলোনিয়ম সংগ্রহ করিয়া-ছেন। একটা বোতলের মধ্যে ইহা বি শ্ব কপে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল কিন্তু তথাপি ইহার অর্দ্ধেক

ক্ষবীভূত হইয়া গিয়াছে। স্থাডাম কুরি এইক্ষণে ইহা পুনর্বার বিশ্লেষণ করিয়া ইহার উপাদান নির্ণর করিবেন। সম্ভবতঃ এক বংসরের মধ্যেই তিনি এই কার্য্য সমাপন করিতে পারিবেন।

পিসাননগরীর আনত প্রাসাদ।
পিসানগরীর আনত প্রাসাদের (Leaning Tower)
কথা অনেকেই অবগত আছেন। অনেকেরই বিখাদ
যে কোনরূপ ঘটনা চক্রে এই প্রাসাদ এক দিকে
ছেলিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মিঃ গুডেয়ার সাহেব
নানারূপ পরীক্ষা করিয়া ছির করিয়াছেন যে ইহা
আবহমান কাল এইরূপ অবছাতেই আছে এবং
ছপতিগণ স্কেশিলে এই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। অদ্য আমরা এই প্রাসাদ নির্মাণ বৃত্তান্ত
সংক্রেপে আমাদের পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহার দিব।
১১৭০ বৃত্তাকে বোনানাস এই প্রাসাদ নির্মাণ

১১৭০ খু ষ্টান্দে বোনানাস এই প্রাসাদ নির্মাণ আরম্ভ করেন। ১৬ বৎসরে চারিতলা প্রস্তুত হর। ১২০০ গু ষ্টান্দে বেনিনাটো পঞ্চমতলা ১২৮৬ সনে উইলন্ভন ইন্স্বাচ ষষ্ঠতলা এবং ১০৫০ সনে টমাণো ডি পিসা ইহার নির্মাণ কার্য্য শেষ করেন। প্রাসাদ নির্মাণ কালে যতই ইহা উচ্চে উঠিতেছিল তভই ইচাকে লখের দিকে হেকাইরা দেওরা হইতেছিল।

অভিযার সাহেব ৰলেন যে প্রাসাদের চক্রসি'ডিটি (Spiral Staircase) (यमित्क आमान (रुनिया ब्रहि-রাছে সেই দিকেই আয়তনে বড় করা হইয়াছে এবং সুবিধাসুদারে ও প্রয়োজন বুঝিরা এই দিঁড়ি ছোট বড় করা হইয়াছে। প্রাসাদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যস্থলের প্রবেশদার প্রস্থে ১৮০ ফুট এবং উচ্চে ৭৯৪ ফুট। উত্তর দিকে, মধ্যস্থলের উচ্চতা ৭৬০ ফুট পরে ক্রমে ক্রমে উপরে হেলান দিকে ৮১২ ও নিমে ৯১৭ ফুট; এই ছলের ছাদ পড়ে ৮৬৪ ফুট উচ্চ। সি<sup>\*</sup>ড়ির পরবর্তী বাঁকে "টার্ণে" উহাকে কমাইয়া উত্তর দিকে ৭৮০ ফুট এবং হেলান দিকে পুনর্বার ৮,৪৫ করা হ**ই**য়াছে। আবার বেমন ঘুরিয়া উত্তরে আসিয়াছে অমনি আবার তাছাকে কমাইয়া ৭,২৭ ফুট করা হইয়াছে। চারি-তলার পরে আর সি'ডি নাই।

গুড়েয়ার সাহেব বলেন যে চারিতলা পর্যান্ত সি"ড়ি করায় ইহারই নির্মাণ কোশলে এই হেলান আসাদ ছির মহিয়াছে। প্রথম তলার ছাদটাকেও নিজেদের প্রয়োজন সাধনোদেশ্রে আনতির দিকে নীচু করা হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে প্রাসাদটার নির্মাণ কৌশলেই ইহা আবহমান এই ভাবেই আছে। পঞ্চমতলা হইতে এরপ কোন ব্যবস্থা নাই। কারণ স্বরূপ শুড়েয়ার সাহেব বলেন যে পঞ্চমতলা নির্মাণ নির্ম্ভ মিদ্ধীগণ এতদিনেও প্রাসাদের কোন পরিবর্জন হইল না দেখিয়া আর কোন কুল্লিম উপায় অবলম্বন ক্রিল না।

প্রাসাদ নির্ম্মাণের চারি শত বৎসর পরে কোন গ্রন্থকার লিপিরা গিয়াছেন বে ভিত্তি বসিরা যাওয়াতে প্রাসাদ হেলিয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার বুড়াস্ত স্বৰূপোল করিত। যাহাতে এই প্রাসাদ চির্কালই এই ভাবে থাকিরা পৃথিবীর সপ্তয় 'আশ্চয্যের' এক আশ্চর্য্য হইতে পারে সেই প্রণালীতেই ইহা নির্মিত।

জাপানে চৌর্যারতি। হুপ্ৰসিদ্ধ ফরাসী সংবাদ পত্ৰ La Revue পত্ৰে জাপানে কি প্ৰকারে বালকদিগকে চৌথাবুজি শিক্ষা দেওয়া হয় ভাহার বুভান্ত প্ৰকাশিত হইয়াছে। সে দেশে বীতিমত চৌঘ্য বিদ্যালয় আছে, এবং তথায় পাকা চোরগণ বালকবালিকাদিগকে বাল্যকাল হইতেই প্রভাহ চৌর্যুত্তি শিক্ষা দেয়। ভাগার পর কোন আমোদ অনোদের সময় ভাহাদের চবি করিতে পাঠার এবং ভাহারা নিরাপদে কার্য্য সমাধা করিলে ভাহাদিগকে পুরস্কার দান করে। যাহারা নির্বিন্নে কায্য সমাপন করিতে পারে না ভাহাদের স্কুল হইতে বহিষ্ঠ করিয়া দেয়। **এইক্ল**পে যাহারা চুরিবিদ্যায় পাকিয়া যায় তাহারা ক্রমে বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিবৃক্ত হয়: প্রত্যেক চোরের নিয়মমত কায্যের বিভাগ আছে: কেহ রাস্তায়, কেহ দোকানে, কেহ থিয়েটারে. কেঃ রেলগাড়ীতে চুরী করে। পুলিস এই সকল স্কুলের বিষয় অবগত থাকিলেও, ইহাদের বিক্লছে সাধারণতঃ কোন অভিযোগ ধ্রাধিকরণে আনরন করে না।

'বাবু ইংরাজি।' ( য়্যাণ্ড ল্যাংসাহেব লিখিত )। 'বাবু ইংরাজি'বলিরা ভাবরা ভবেক

সময়ে অনেক উপহাস করিয়া থাকি। অপরের অসম্পূর্ণভার উপহাস করার প্রবৃত্তিটা আমাদের পক্ষে শ্বভাবিক হইতে পারে কিন্ত ইহাতে আমাদের জ্ঞানের ও সহাত্ত্তির অভাৰই একাশ পার। বৈদেশিক যে কোন ভাষা, আমরা সম্পূর্ণ আয়ন্ত করিতে না পারি, দে ভাষায় ছুই ছত্র লিখিতে গিয়া আমাদেরও 'বাব' ভাষা' বাহির হইয়া পড়ে। এক সময়ে আমি এক প্রসিদ্ধ করাসী পণ্ডিতকে আমার 'বাবু' ফরাসীতে এক পত্র লিধিয়াছিলাম। ভিনি উত্ত**রে জা**নাইলেন. বে আমার ফরাদী রচনা প্রশংদা বোগা इडें(नर् তিনি আমার ইংরাজী রচনারই পক্ষপাতা। ফরাসী ভাষার আমি একটি মান্ত 'বাবু'৷ ভারতবাদী যথন আনাদের সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমাদের ভাষা শিথিতেছে, তথন তাহার ইংবাঞ্জি-কতকটা সংবাদ-পত্রের ও কতকটা কেতাবের বিচুড়ি হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতের ছাত্রদিগকে নিজের ইংরাজি লিখিতে ৰলিলে তাহারা পু"থির গৎ আওড়াইতে থাকে বলিয়া অনেকে অভিযোগ করেন। ইংরাজ ছাত্রকে ইংরাজি গ্রীক

বা লাটনে অনুৰাদ করিতে বলিলে তাহারাও কি
এইরূপ চুরি করিবার চেটা করে না ! অনেক শিক্ষিত
লাাটন কবিও বেমালুম চুরি করিতে কুঠিত হন নাই।
হোমারেও এই দোষ যথেষ্ট ছিল। তাঁহার উদ্দেশ্য
সাধিত হইতে পারে এরূপ যে কোন পংক্তি তাঁহার
মনে আসিত তাহা তাঁহার নিজের হউক বা
পরের হউক তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা তাঁহার রচনায়
ব্যবহার করিতে কিঞ্চিনাত্র কুঠাবোধ করিতেন না।

এ দেশের বালকগণই যে কেবল মুখন্থ বিদ্যার উল্পার করিতে পটু তাহা নহে। আমি আমার নিজের দেশীয় বাবুগণের মধ্যে, অর্থাৎ দিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এই মুখন্থ বিদ্যা উল্পারের চেষ্টা দেখিয়া আলাতন হইয়াছি।

ভাবিয়। দেখিলে—আমরা যখন ভারতের ছাত্রদের
জন্ম কোন প্রবন্ধ পুত্তক লিখিতে যাই অমনি মুবস্থ
ভাষা আপনি আসিয়া পড়ে। হায় বাবু! তুনি মত্ত্বা
প্রকৃতির চিরসঙ্গী। এ পৃথিবীতে তুনি আমি সকলেই
বাবু। টেলিসন্, ভার্জিল্ শিক্ষিত বাবু ছিলেন মাত্র।

#### वन्ती।

(ধারাবাহিক উপন্যাম। ভিক্টর হিউগো হইতে)

ফ সি।

আদ্ধ পাঁচ সপ্তাহ ধরিয়া, আমার এই একটি চিস্তা! সারা দিনরাত্রি নিঃসঙ্গ, একাকী, আমি মূত্রে হিম স্পর্শ অমুভব করিতেছি! রজ্জুতে, যেন, কে আমার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে।

করেক সপ্তাহমাত্র পূর্বের, সাধারণ মান্থবেরি মত আমি ছিলাম! প্রতি দিন, প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মুহুর্ত্তেই, নিজের স্বাধীন মত, স্বাধীন কাজ! আমার তরুণ নির্মাণ নিস্তিক যেন একটা নেশার বিভোর ছিল! কোন নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, বাধা নাই, বন্ধন নাই, এমনি একটা জীবনের কর্মনার মধীর হইরা উঠিতাম!

স্থলরী কিশোরী, জন্ন-পরাজন্ন, আনল ও আলোকমণ্ডিত রঙ্গালন্ন, সন্ধ্যার ছান্নার তক্ষতলার কিশোরীর বাহুবন্ধনে ধরা দিল্লা স্থামন্ত্র পরিক্রমণ — এমনি স্থাধের মধ্যে দিন কাটিত! চিস্তার গতি স্বাধীন, নিজ্ঞেও স্বাধীন!

কিন্তু, আজ, আমি বন্দী! শৃষ্ণাবদ্ধ, কারাগৃহবাদী বন্দী! মনের মধ্যেও এই কারাগহ্বরের ঘনীভূত অন্ধকার! একটা ভীষণ, নিঠুর হত্যার কলঙ্ক-কালিমার গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন! আজ আর কোন চিন্তা নাই, শুধু একটি কথা অহনিশি মনে জাগিতেছে—ফাঁদির রজ্জুতে, আমার প্রাণদণ্ড!

অশরীরী ছায়ার মত চিস্তাটুকু আমাকে

ঘেরিয়া আছে ! কোন কথা ভাবিবার আর অবসর নাই ! তার কথা ভূলিতে চেষ্টা করি, কিন্তু, হায়, বুথা ! তার শীতল স্পর্শ হইতে একদণ্ডও পরিত্রাণ নাই !

আমার সমস্ত কাজের উপর তার রক্তআঁথিত্টা স্পষ্ট যেন দেখা যায়! চারিধারে
যেন কে বিষাদের গান গায়, আর, মাঝে
মাঝে, কার তীত্র হাসি! কারাগৃহের
জানালার ধারে, ও কার আঁথি! সে, মৃত্যুর!
ভূতের মত সে আমার চারি পাশে ঘ্রিতেছে!
হাতে তার রক্জু! আঃ, আমি কি পাগল হইব!

সহসা ঘুন ভাঙিয়া গেল—কে যেন আমার মুথের উপর হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইল! এ কি স্বপ্ন! কারাগৃহের কঠিন প্রস্তরে, আলোকের ক্ষীণ রেথায়, প্রহরীর নীরব ভীষণ মুর্তিতে, জানালার ধারে—সর্বত্ত যেন কে ঘুরিতেছে! মুথে তার একই কথা—ফাঁসি! ফাঁসি!

₹

অগষ্ট মাদ ! নির্মাল, স্লিগ্ধ, স্থন্দর প্রভাত ! আজ তিন দিন আমার বিচার আরম্ভ হইমাছে! এ তিন দিনে আমার চারিদিকে ছড়া হয়া সংবাদ ধারণত্বের পড়িয়াছে। অল্ লোকগুলা—কাজের জ্ঞ যারা একদণ্ড৪ বাড়ী ছাড়িতে চাহিত না,---আজ, আমাকে দেধিবার জন্ম, আদালতের প্রাঙ্গণে আদিয়া, দল বাঁধিয়া বসিয়া আছে ! মৃতদেহের চারিপাশে, শকুনির দশ যেমন অধীর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, তেমনি আজ আমারি জন্ম ইহারা এত অধীর, চঞ্চশ ! প্রহরীগুলার বীরদাপ, লোকগুলার নিরীহ মূর্ত্তি---আমার যেন অসহ বোধ হইতেছিল। প্রথম হই রাত্রি, চোথে নিজাছিল না। প্রাণের মধ্যে কি এক ব্যাকুল আর্ত্তনাদ! কি এক স্থগভীর আশকা! তৃতীয় রাত্রে, ক্লাস্ত চোথে নিজার মোহস্পর্শ প্রথম অফুভব করিলাম—আবেশমন্ত্রী, ব্যথাহারিণী নিজা! প্রহরীর আহ্বানে নিজা ভাঙিল! তার ভারী জ্তা, চাবির গোচ্ছা, অর্গলমোচন—এ সকলের শক্ষেও নিজা ভাঙে নাই, সে আসিয়া ঠেলা দিয়া ডাকিল, "ওঠ!"

আমি চোথ মেলিয়া চাহিলাম ! চারিধারে,
কারাগৃহের কঠিন প্রস্তব ! ছাদের নীচে,
বায়ুপথের মধ্য দিয়া একটু আকাশ দেখিলাম !
স্থ্যের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে ৷ এই স্থ্যের
আলোটুকু আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি !

আমি কহিলাম, "বেশ দিনটি!"

প্রহরীটা চুপ করিয়া রহিল—আমার কথায় জ্বাব দেওয়া, দে প্রয়োজন মনে করিল না—তার পর কি ভাবিয়া সে কহিল, "এমনি ত মনে হয়!"

পাষাণের মত, আমি নিশ্চল ! জ্ঞানও ছিল না! আমি সেই বায়ুপথের দিকে চাহিয়া-ছিলাম ! আবার কহিলাম, "বাঃ, বেশ দিনটি !" লোকটা কহিল, "হা! বাহিরে ভোমার জ্ঞাসকলে অপেকা করিতেছে !"

এই কথাটুকু আমাকে আবার পুরাণো
চিন্তার জালে জড়াইয়া ফেলিল! নিমেথে,
যেন আমি দেখিলাম—সেই নির্মাম, হুনয়হীন,
রক্তেপিপাত্ম বিচারগৃহ—সেই জজের গন্তীর
অপ্রসন্ধ মুখ—নিরীহ সাকীর দল, পুতুলের মং
চিত্রকরা যেন তাদের চোথ—সতর্ক, সপ্রতিভ প্রহরী ও চাপরাশির দল—কালো গাউন
মণ্ডিত উকিলের গর্মিত, উদ্ধৃত মুক্তি — আর, এই সব অলস ও কাপুরুষ দর্শকের সারি।

আমার সারা দেহে যেন আগুন জ্বিতেছিল! গা কাঁপিতেছিল! পা টলিতেছিল! প্রহরী আমাকে ধরিয়া কাঠগড়ার পুরিয়া দিল। বাহিরের বাতাদে, যেন অনেকথানি শ্রাস্তি, জ্বনেকথানি হশ্চিস্তা কাটিয়া গিয়াছিল। মাথার উপর বিস্তৃত নীল আকাশ—রৌজের উষ্ণ মধুর স্পর্শা, চারিধারে পাখীর কোলাহল, গাছের ছায়া—এ পৃথিবী এত স্থলর ত কথনো দেখি নাই।

তার পর, আবার বিচারগৃহের এই বদ্ধ বায়! জীবনের পর মৃত্যুও বুঝি এমনি ভীষণ! আমাকে দেখিয়া চারিধারে যেন একটা কোলাহল পড়িয়া গেল! চুপি-চুপি কথা, কাগজ-পত্র উন্টোনো, চলা-ফেরা,—সকলের একটা স্থবিকট মিশ্র রাগিণা যেন জাগিয়া উঠিল! এতক্ষণ অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিয়া সকলে কই পাইতেছিল, আমি আসিতে যেন লোকগুলা আরাম পাইয়া বাঁচিল। কি নির্লজ্জ হৃদয়হীনতা! একজন ফাঁসিকাঠে প্রোণ দিতে যাইতেছে, আর, এই অলস পশুর দল তাহা দেখিয়া আমোদ করিতে আসিয়াছে!

চারিধার শাস্ত, নিস্তর ! ঝড়ের পুর্বের প্রকৃতি বেমন শাস্ত হয়, তেমনি ! এধনি ঝড় বহিবে ! ভীষণ ঝড়— সামার অহি-গুলাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, আমার শিরা-গুলাকে টুক্রা টুক্রা করিয়া ছিঁড়েয়া, আমার প্রাণটাকে সহস্র থণ্ডে বিদীর্ণ করিয়া, তবে এ ঝড় থামিবে ! আজ আমার অপরাধের দণ্ড-বিধান হইবে ! দণ্ড ! হায়, কে কার দণ্ড দিবে ! কে কার অপরাধের বিচার করিবে! আমি
নিস্তরভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আমার
হৎপিও তালে তালে নাচিতেছিল। কি এক
গভীর বিরাট স্পন্দন। তার ধ্বক্-ধ্বক্
শক্টা বন্দুকের শক্ষের মতই ভীষণ মনে
হইতেছিল।

তথন আমার মনে ভয় ছিল না!

ঘরের জানালাগুলা খোলা ছিল। আমি

তাহারি মধ্য দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া

ছিলাম। আকাশের গায় কতকগুলা ছোট

পাথী উড়িয়া বেড়াইতেছিল, বাহির হইতে

একটা মিশ্র কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছিল,
আর শাস্ত মৃহ বায়ু, মাতার কল্যাণহস্তের

মত, আমার শ্রাপ্ত ললাটে শাস্তি বহিয়া

আনিতেছিল! জজের নিজাকাতর নমনের

প্রতিও দৃষ্টি পড়িতেছিল! আমি ভাবিলাম,

কেন, এ অভিনয়!

বাহিরে দোকানীর দল হাসিতেছিল, গল্প করিতেছিল! তাহারা, আমাকে ভুলিয়া, আজ হাসি-গল্প লইয়া রহিয়াছে! কি নির্ব্বোধ, মুর্থ, এই দোকানীর দল!

চারিধারে এত আনন্দ, এত শোভা! তাহার মধ্যে মৃত্যুর কথা ভাবা নির্চুরতা—পাপ! এই স্নিগ্ন বায়ু, এই প্রসন্ন দীপ্ত স্থ্যিকিরণ, ইহার মধ্যে মৃত্যু-চিস্তা, নিতান্ত অসন্ধত, অশোভন! স্থ্যির্নান্ত মত আশার আলোকচ্ছটা মাঝে মাঝে নিরাশতিনির হৃদরটাতে আলো দিতেছিল—আহা, যদি আজ মৃক্তি পাই!

আমার উকিল বলিলেন, "আশা আছে !" আমি মৃত হাদিয়া কহিলাম, "ভালো কথা!" উকিল বলিলেন, "একটা জিনিষ—হঠাৎ কাজটা হইয়া গিয়াছে, এমনি আমি প্রমাণ করিয়াছি কাঁসি ত হইবেই না; তবে আজনা বন্দী—দেখা যাক্!"

আমি কহিলাম, "কারাগৃহে, আজন বন্দী! তার চেয়ে মৃত্যু ভালো!"

হাঁ, মৃত্যুও ভালো! আমি বাহিরের দিকে চাহিলাম! গাছের ডালে বসিয়া একটা পাথী ফলে ঠোকর মারিতেছিল! কি স্বচ্ছ, লঘু, উহার আনন্দটুকু! আঃ, আমি যদি আজ এ পাথীটার মত স্বাধীন হইতাম!

তথন জজের রায় পড়া হইতেছিল—আফি সেদিকে লক্ষ্য করি নাই! জীবন বা মৃত্যু, ছইটীর কথাই তথন ভ্লিয়া গিয়াছিলাম। সহসা শুনিলাম, আমার ফাঁসি! মাথায় বিন্ বিন্ করিয়া ঘাম হইল! চোথের সমুখে একটা কিসের পদ্দা পড়িয়া গেল—আমি কাঠগড়ায় ঠেস দিয়া দাড়াইলাম! জজের মনে, ব্ঝি, দয়া হইল। তিনি কহিলেন, "ভোমার কিছু বলিবার আছে?"

বলিবার অনেক কথাই ছিল। কিন্তু
কথা বাহির হইতেছিল না। জিবটা জড়াইয়া
গিয়াছিল! হই হাতের মধ্যে আমি মুখ
ঢাকিলাম। লোকগুলা কোলাহল করিতে
করিতে বিচার-গৃহ পরিত্যাগ করিতেছিল—
তাদের পায়ের শব্দ আমি তানিতেছিলাম!
এতক্ষণে তাহারা বাঁচিয়াছে! কাজকর্মা,
বিলাস-বিশ্রাম সব ত্যাগ করিয়া বেচারায়া
সারাক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত, আজ তাদের
ছুটি দিয়াছি! বস্তু, আমি!

অনেককণ পরে আমার বর ফুটিল। আমি কহিলাম, "হুজুর, একটু দয়া করুন— মৃত্যুটা বেন শীঘ্ৰ হয়, আর আমার বলিবার কিছু নাই!"

সমস্ত জগতের উপর আমার অভিমান হইরাছিল ! কিন্তু, জগতের ত তাহাতে এতটুকু ক্ষতি নাই! সে চিরদিনকার মতই হাসিবে-থেলিবে! আমি যে আজ তার ক্রোড়চ্যুত হইরা চলিলাম, এ অভাব কি কথনো সে অমুভব করিবে! হায়, এমন স্থলর পৃথিবী, এত সে নির্মম! কারো জন্ম এতটুকু মায়া নাই, স্নেহ নাই,যেন নিম্পাল, কঠিন জড়পি ওটা পড়িয়া রহিয়াছে! এই জগতে কোনমতে টিকিয়া থাকার নামই জীবন! ইহার চেয়ে মৃত্যু কি এতই কঠোর!

প্রহরীরা আমাকে বাহিরে লইয়া আসিল !
তথনো বাহিরে উৎস্ক দর্শকের দল আমাকে
দেখিবার জক্ত পাগল! এই সব হৃদয়হীন
পশুগুলার শিরে বাজ পড়ে না ? হা ভগবান!
প্রেত, পশুর দল, সব!

বাহিরে আসিয়া বুঝিলাম, কি এ পরিবর্ত্তন! যথন বিচার-গৃহে আসিয়াছিলাম, তথন সকলেরি মত আমি জীবস্ত ছিলাম— এ জগতেরি একজন! আর এখন, এ যেন আমার মৃতদেহটা ভৌতিকবলে চলিয়াছে! আমি, যেন, এখন, আর এ জগতের নহি! এই পাখীর গান, স্থা্যের কিরণ—ইহারা আজ আমার জন্ত নহে! এই নদীর জল, নীল আকাশ, আর সকলের জন্ত তেমনি ঠিক আছে কেবল আমিই ইহাদের মধ্য ইইতে ল্রষ্ট, চ্যুত তারার মত খিসয়া পড়িয়াছি! ঐ ছোট ছোট ছুলগুলি, ঐ গাছের ছায়াটুকু—আজ আমার জন্ত আর কিছু নয়! এ সবে আমার আজ কোন অধিকারও নাই!

প্রকাশু, কালো রঙের বন্ধ গাড়ী, বাহিরে, আমার জন্ত অপেকা করিতেছিল। আমি গাড়ীতে উঠিতেছি, এমন সময় শুনিলাম অদুরে কে বলিতেছে, "লোকটার ফাঁসির হকুম হয়ে গেল।" আমি তার দিকে চাহিয়া দেখিলাম। একটা বার্থ আক্রোশে অন্তরখানা জলিয়া উঠিল।

গাড়ী চলিল! গাড়ীর মধ্যে, ছোট একটু

ফাঁকের ভিতর দিয়া পথের পানে চাহিরাছিলাম,—পথে ছোট ছেলেমেরেরা থেলা
করিতেছিল। পথিকের দল দাঁড়াইরা হাসি-গর
করিতেছিল। আমি ভাবিলাম, আজো
ভগতের হাসিথেলায় একটু বিরাম পড়িবে না!
এতটুকু সহামুভ্তি নাই! এত হাসি,
এত আনন্দ, কিসের জন্ত! ক্রিমশঃ
শ্রীদৌরীক্রমোহন মুখোপাধাায়।

## দোমা ডি করস্।

( ডাক্তার রসের বক্ততা হইতে সংগৃহীত )

হালারীর অন্তর্গত টাসিলভানিয়া প্রদেশাযুর্গত কর্ন গ্রামে ১৭৮৪ খুষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল সোমা ডি করস (Csoma de Koros) জনাগ্রণ করেন। ১৮৯৯ श्रहारक नाति देनिएए (Nagy Enyed) নামক কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়া ১৮০১ সলে गरिनक्तन विश्वविद्यालात अव्यवम करबन। প্রাচ্য ভাষা ও এতদেশীর ইতিহাস পাঠেই তিনি অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। পি তুমাতৃহীৰ সোমার ক্লোষ্ঠ ভাতাই সংসারে একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। ভ্রাতার অবস্থা সম্ভল ছিল এবং সোম। যাহাতে পুর্বদেশীয় বুতান্ত অবগত হইয়া ইউরোপের विषय्यन्ति मञ्जूष्टे क्रिएड भारतन, अहे अखिनार्य १४२० গ টাবের জাতুয়ারী মানে তিনি নোমার প্রাচ্য দেশ এমণের বাবস্থা করেন। বুখারেন্ত হইতে যাতা করিয়া (कान ममन (त्रम्भर्गः) (कान ममरत समग्रास अवर कथन ক্থনত পদত্রলে ভ্রমণ ক্রিয়া স্ফিরা, এনস্, রোড্স, व्यालकबात्मिया. मारेशाम नारहेकिया. बालाला. वाशमाम, जिहातम, (वाथाता, वक ७ कांत्रम इहेना ১৮२२ भरनत २२३ मार्क जातित्थ मामा नारहात्त ल्यीहन। লাহোর হইতে সোমা ১৮২২ বুট্টান্দের ২৬শে

লাংকার হইতে সোমা ১৮২২ খুটাব্দের ২৬শে আগষ্ট তারিথে মি: মুর ক্রফটের সহিত লে যাত্রা করেন। এই স্থানে আসিয়া কয়েকথানি তিস্বতীয়

পুস্তক দেখিয়া তাঁহার ভিকাত দর্শনে অভিলাধ জন্ম। তিনি ১৮২২-২৩ থষ্টান্দ পর্যান্ত কাণ্মীরে থাকিয়া তিকাতীয় ভাষা শিথিতে আরম্ভ করেন। ক্রফট সাছেব এই সংবাদে সাভিশয় প্রীত হইয়া আর্থিক সাহায্য এবং কতকগুলি, সুপারিশ পতা সংগ্রহ করিয়া দেন। করেকজন লামার অনুগ্রহে তিনি তিব্বভীয় ব্যাকরণ শিবিতে আরম্ভ করিলেন। সোমা যথন জনকরে অবস্থিত করিতেছিলেন তখন তত্ততা জ্বনৈক লামার নিকট ৩২• ধানি তিকাতীয় পুত্তক দেখিতে পান। ঐ পুস্তক গুলিতে তিবৰতীয় ধর্মবিষয়ক সকল বুডা**ছ**ই লিশিবদ্ধ ছিল। সোমা এই ৩২০ থানি পুত্তক অফুবাদ এবং ভবিষ্যতে তিকাতীয় ভাষা শিক্ষায় উদ্দেশ্যে এক অভিধান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। জনগরের লামা তাঁহ'র অনুরোধে প্রায় এক সহস্র শব্দ নির্বাচিত করিয়া দেন এবং ক্রমে ক্রমে সোমা ভিকাতীয় সকল मसरे এই অভিধানের অন্তর্গত করিতে সক্ষম হইয়া-ছিলেন। এই অভিধান এতদিন বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটার গৃহে ছিল। প্রার এক শতাকা অস্তে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যার সভীশচক্র বিদ্যাভূষণ মহাশর এবং ডা: ডেনিসন রস সাহেব ইহার প্রকাশের ভার লইয়াছেন। উপযুক্ত পাত্রেই কার্যভার স্বস্থ হইয়াছে।

সোমা ভিকাতে ভ্রমণপূর্বক অধ্যয়ন করিতে लात्रिरलन । ১৮৩১ ब्रेडीक भर्गछ जिनि स्टि द्वारने ছিলেন। ডাক্তার জেরার্ড সাহেবের সহিত ১৮২৮ ৰ ষ্টাকে তথার সোমার দেখা হয়। সোমার সম্বৰে নিয়লিখিত মস্তব্য লিপিৰক করিয়া গিয়াছেন। "আমি কানুমগ্রামে ক্ষুমুক্টারে সোমাকে দেখিতে পাই। তাঁহার চতুর্দিকে পুস্তক এবং তাঁহার পরিশ্রম এবং উদামের ফলে তিনি যে পুস্তক সকল রচনা করিতেছিলেন ভাহা সহকারে আমাকে দেখাইতে বিশেষ আনন্দ লাগিলেন। যে অবস্থার তিনি কার্য্য করিতেছেন তাহা বান্তবিক্ই আশ্চ্যা। এ মানে শীতের প্রভাব অত্যন্ত বেশী: এবং গতশীতে আপাদ মন্তক পশমী বল্লে আবৃত হইয়া দিবারাত্র তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের কার্যা সম্পাদন করিয়াছেন। সামাস্ত সহিত আহারের উপর নির্ভর করিয়া, কোনপ্রকার বিশ্রাম বা আরাম উপভোগ না করিয়া তিনি এই দারণ শীতে তাঁহার ডেক্স (Desk) সন্মুখে ক্লাবিয়া কালাতিপাত করিয়াছেন। কামুম অপেক। ইংরালাতে শীতের প্রকোপ আরও অধিক। সোম। এইখানে সামাশ্র একটি কক্ষে তাঁহার শিক্ষক লামা ও একটি ভূতাকে লুইছা একবংসর অভিবাহিত করিয়াছেন। वाहित्र शहरात्र माथा जिल ना किन ना ममछह यन ত্বারাবৃত। এই দারণ শীতে তিনি একটি বড় কোট গায়ে দিয়া প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যান্ত অধ্যয়ন করিতেন। ভূমিশ্যার শ্য়ন এবং নামাক্ত ওভারকোটেই শীত নিবারণ করিতেন। শীত এত বিষম যে পুস্তকের পাতা উণ্টাইতে হাত ওভারকোটের পকেট হইতে বাহির করাও হুঃসাধ্য হইত। কর্কট সংক্রান্থিতেও এখানে ৰরফ পড়ে—ইহা ইইতেই এখানে শাভের প্রকোপ এই অবস্থায় দোমা তিকাতীয় হৃদয়ক্তম হইবে। ত্রিশ সহস্র শব্দ ভাঁহার অভিধানের জন্ম সংগ্রহ করিয়াছেন।"

১৮৩১ খ্টানের এপ্রিল মাসে সোমা কলিকাতায় আসিয়া ৫ই মে গ্রণ্মেণ্টের সেক্রেটরী ভুইণ্টন সাহেবের নিকট ভাঁহায় হস্তলিপি ওদান করেন। ৩১ হইতে ৩৫ সন পর্যান্ত চারি বংসর কাল সোমা কলিকাভার ছিলেন। তৎপরে তিনি পুনর্বার ভ্রমণে বাহির হইরা ১৮৩৬ সনে মালদহ যান। এ বংসর মার্চ্চ মাসে জলপাইগুড়ী হইরা পূর্ববেলের কয়েকটি স্থলে কিছুদিন থাকিরা তিনি কলিকাভার প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে ভিনি বঙ্গভাষা শিক্ষা ও সংস্কৃতে পারদর্শী হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৮৩৭ হইতে ৪২ সন পর্যান্ত বঙ্গদেশীয় এসিয়াটক সোসাইটির পুজকাগারের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় তিনি বৃষ্টধর্মসংক্রান্ত করেকথানি পুত্তত তিব্বতীয় ভাষায় অমুবাদ করেন।

কলিকাভায় তিনি কি অবস্থায় চিলেন সে সম্বন্ধ পাভি সাহেব Revue des Deux Mondes নামৰ পত্রিকায় নিম্নলিখিত বুড়ান্ত দিয়াছেন। "কলিকাডায় অনেক সময় ভাঁহার সহিত আমার দেখা হইত। ব্রাহ্মণদিগের ক্যায় তিনি এক প্রকার মৌনাবল্মীই ছিলেন। তাঁহার খাকিবার ঘর দেখিলে উহা সন্নাদীর कक विवाह जम इहेड। कहिर जबनार्थ वातान्ताय আদা ছাড়া তিনি তাঁহার কক কথনও পরিত্যাগ করিতেন না। তাঁহার আর প্রবীণ বৈজ্ঞানিক वाक्टि (कवनमां अकविषयाई लाखन हैश वर्हे ছংখের বিষয়।" মি: ফুফট লিখিয়াছেন—সোমা ভাঁহার তিকাতীয় পুঞ্জাদির মধ্যে রাত্রিদিবা নিমজ্জিত থাকিতেন। সন্ধার কদাচিৎ তিনি শারীরিক পরিশ্রম করিতেন এবং পরে নিজগৃহে তালাবদ্ধ হইয়া থাকিতেন। সেইজক্ত ভাহার সহিত দেখা করিতে **इहेल** ज्ञादर्गक छाकिया जाना थुनाहरक कहेक।

০৮ বংসর বয়সের সময় তিনি তাঁহার শেষ যাত্রায় বহির্গত হইয়া ২৪শে মার্চ্চ দার্জিলিং পৌছেন। ৬ই এপ্রিল ছার হইয়া ১২ই মৃত্যুমুখে পতিত হন। চার বাত্র পুস্তক, কিছু কাগজ, এক প্রস্থ পোনাক এবং রহ্মনের পাত্র বাতীত অক্স কিছুই তাঁহার ছিল না। সামাক্ত ভাত ও চায়ের উপর তিনি নির্ভর করিতেন; চিরদিনই পুস্তক চতুর্দিকে ছড়াইয়। সামাক্ত এক মারুর পাতিয়া নিলা যাইতেন। মদাপান ধ্মপান বা জক্স কোনরপ উভেজক দ্বা বাংহার করিতেন না। অভিধান বাতীত দোমা তিব্বতীয় ব্যাকরণ এবং আরও অস্থাত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কঞ্জর Kangur বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমরা দোমা প্রণিত ব্যাকরণের শব্দশিক্ষা হইতে একটা গল পাঠকবর্গকে উপহার দিভেছি।

কোন গ্রামে এক দরিদ্র রাহ্মণ মুবক বাদ করিতেন। গৃহস্থের গাভী তিনি প্রাক্তরালে মাঠে লইরা ঘাইতেন সন্ধ্যাকালে ফিরাইয়া আনিতেন। একদিন কোন গৃহস্থের গাভী ফিরাইয়া আনিয়া রাহ্মণ দেপিলেন, গৃহস্থ সন্ধ্যাভোজনে নির্ক্ত। রাহ্মণ গরুটী গৃহস্থের বাটার সীমানার মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন। বন্ধনমুক্ত গাভীট সীমানা পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠ হইয়া গেল। গৃহস্থ সন্ধ্যাভোজন সমাপন করিয়া রাহ্মণের নিকট গাভী চাওরাতে রাহ্মণ উত্তর করিলেন যে তিনি উহা ভাহার বাটার সীমানার মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছেন। গৃহস্থ বলিল, আমার জ্বা আমাকে প্রত্যাপিণ কর নচেৎ রাহ্মার নিকট বিচারার্থে ঘাইতে হইবে। রাহ্মণ এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়াতে উত্তরেই রারধানী শ্রভিমুধ্যে চলিলেন।

পথিনধ্য উ হারা দেখিলেন যে, এক ব্যক্তি তাহার অধিনীকে ধরিতে পারিতেছে না। সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অধিনীর গতিরোধার্থে চীৎকার করিয়া অস্থরোধ করিলে ব্রাহ্মণ লোটু ঘারা অধিনীর এক পদে আঘাত করিবানাত্র অধিনী পতিতা ইইয়া পঞ্চর প্রাপ্ত ইইলা। অধিনীয়ামী তথন ব্রাহ্মণকে তাহার অধিনী প্রতাপণি আদেশ করিলে ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন যে, তাহার অস্থরোধেই, তিনি অধিনীর গতি প্রতিরোধ করিতে গিয়াছিলেন স্তরাং অধিনীর মৃত্যুর জন্ম তিনি আদেশ দায়ী নহেন। অধিনী-ম্বামী ছাড়িবার পাত্র নয়; সে রাজার নিকট বিচার প্রাধী হইবে বলিয়া তাহ্মণ ও ভ্রম্বের সঙ্গ লইল।

তিনজনে কিছুদ্র যাইতে বাইতে ব্রাহ্মণ ইহাদের হল্ত হইতে নিদ্ধৃতি পাইবার আশায় এক প্রাচীর উলজন করিবামাত্র এক তদ্ধবায়ের উপরে পতিত হইলেন। তাহাতে তন্তবায়ের মৃত্যু হইল। তথন তন্তবায়পত্নী ব্রাহ্মণকে তাহার স্বামী প্রভাপণির কথা বলায় আক্ষণ বলিলেন যে, মৃত ব্যক্তি কথনও পুনজ্জীবন পায় না এবং তস্কুবায়ের অপলাত মৃত্যুর অভ্য তিনি কোনরূপে দায়ী নহেন। তস্কুবায় পত্নী ইহাতে সস্তুষ্ট না হইয়া অভ্য সকলের সহিত রাজভারে চলিল।

কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা এক নদী তীরে উপস্থিত হইয়া পেবিলেন যে, এক কাঠুরিয়া মুখে কুঠার লইনা নদী পার হইতেছে। তাক্ষণ তাঁহাকে নদীর গভীরতা জিল্ঞাসা করায় কাঠুরিয়া "জল বেশী নয়" এই উত্তর করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কুঠারও নদী গভিজাত হইল। অনেক পরিশ্রমেও কাঠুরিয়া তাহার কুঠার উদ্ধারে সক্ষম না হইয়া তাক্ষণকে তাহার কুঠার বিতে বলিগ। ত্রাক্ষণ বলিলেন যে কাঠুরিয়ার নিজের অসাবধানতার জ্ন্তাই সেকুঠার হারাইয়াছে স্কুতরাং ভজ্জন্ত তিনি দায়ী নহেন। বাক্বিভণ্ডার পর স্থিরীকৃত হইল যে রাজাই এ বিষয়ে মীমাংসা করিবেন।

রাজ স্থীপে উপনীত হইয়া প্রথমে গৃহস্থ নিক্স
আবেদন ব্যক্ত করিল। রাজা রাজ্যকৈ জিজাসা
করিলেন যে, "রাজ্যণ গরু লইয়া ছিলেন কিনা, প্রত্যুপণি
করিবার সময় গৃহস্থ দেখিরাছে কিনা।" রাজ্যণ
উত্তর করিলেন,—গরুও তিনি লইরাছিলেন এবং
প্রত্যুপণের সময় গৃহস্থও ভাষা দেখিয়াছিল। ইহা
গুনিয়া রাজা আদেশ করিলেন যে, চক্সু থাকিতেও
যথন গৃহস্থ:দেখে নাই তখন তাহার চক্ষ্য,—এবং জিহ্বা
থাকিতেও বখন রাজ্যণ গৃহস্থকে কিছু বলেন নাই
তখন রাজ্যণের জিহ্বাও উৎপাটিত হউক। গৃহস্থ
এ আদেশে নিজ্প আজি উঠাইয়া লইল। রাজ্যণ
নিজ্পি পাইলেন।

অখিনী-খামী নিজ চুঃধকাহিনী বর্ণনা করিলে রাজা দও স্বরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে, সে জিহ্বা দারা রাজাণকে অমুরোধ করিয়াছিল এবং রাজাণ হন্ত দারা লোইখও নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহার জিহ্বা ও রাজাণের হন্ত এই উভয়ই ছেদিত হউক। অখিনীখামী জিহ্বা হারাইখার ভবে নিজ মোকর্দমা উঠাইয়া লাইল—এলালেরও হন্ত থাকিয়া গেল।

এবার তন্তবাল্প পদ্মীর পালা। রাজা কহিলেন, ভন্তবাল্প পদ্মী প্রাহ্মণকে বিবাহ করিলেই সে তাহার স্বামী পাইবে। তন্তবাল পদ্মী ইহাতে অস্বীকৃত হওরাল্প এবারও প্রাক্ষণের কোন সাজা হইল না।

পরিশেষে কাঠুরিয়ার কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন,— ভাহার পক্ষে কুঠার হত্তে না লইয়া দত্তে বহন এবং বান্ধণের পক্ষে সে সময় তাহাকে কোন প্রশ্ন বিজ্ঞাসা এই উছয়ই অমুচিত হইয়াছে মুতরাং তাহার দস্ত উৎপাটিত ও বান্ধাণের বিহুকা কর্তিত হউক। কাঠ্রিয়া একে কুঠারের শোক সম্বরণ করিতে পারে নাই; তহপরি দস্ত উৎপাটিত হইবার ভয়ে তাহার আর্জি উঠাইরা লইল। বান্ধণও নিধ্নতি পাইয়া গেল।

#### অপর জগতের কথা | ( ইংরাজি চইতে

সে অপর জগতের কথা। সেথানকার সঙ্গে এথানকার কিছুই মেলে না। সে জগৎ এথান থেকে অনেক দূর;—অনস্ত আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রমগুলীর মাঝধানে কোনো এক জারগায় তাহার স্থান।

সেধানকার এক পুরুষ ও এক রমণীর কথা বলিব। তাহারা ছইজনে সর্বদা একত্রে মিলিরা থাকিত;—ছজনের মধ্যে কোথাও বিচ্ছেদ ছিল না!

সেধানে এক প্রকাশু বন; তাহাতে ঘন ঘন গাছের সারি!—এক গাছ অপর গাছের সহিত গায়ে গায়ে ঠেকিয়া আছে, মধ্যে এতটুকু ব্যবধান নাই। বনের যা-কিছু-সকলই এক অপরের সহিত নিবিড্ভাবে মিলিয়া আছে। কোথাও বিচ্ছেদ নাই;—পাতায় পাতায়, ডালে ডালে, ফলে ফলে, ফ্লে ফুলে ফুলে ঠাসা। আকাশের বাতাস, আকাশের জল এবং সেথানকার যে চক্রস্থা তার রশ্মি প্রাপ্ত সেই গহন বনের বনস্পতি আর তর্জন্তাদের অবদৃঢ় মিলন ভাঙিয়া প্রবেশের প্রথ

সেই বনের মাঝে এক মন্দির। সে ধে কতকালের তার ঠিক নাই! সে মন্দিরে কেহ থাকিত না, রাত্তে সেখানে দেবভারা আদিতেন। গুনা যায়, সেই সময়ে—সেই ঘোর রাত্রে অন্ধকার বনের মধ্যে জনপ্রাণী সঙ্গে না লইয়া একেলা কেহ ধদি মন্দির সমুপে উপস্থিত হয়, এবং মর্ম্মর সোপানে নতজার হুট্যা দেবতার আরাধনা করে ও দেবতার উদ্দেশে বুক চিরিয়া রক্ত দেয় তালা হইলে দেবতার কাছে সে যে প্রার্থনাই জানাম তালা গ্রাহু হয়!

পুক্ষ ও রমণী বছবার এই মন্দিরে গিয়াছে, বছবার দেবতার কাছে ছফনে চ্ননার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছে কিন্তু ছুই জনের মধ্যে কেহ কথন একা দেখানে যায় না। এক পূর্ণিমার রাত্রে পুক্ষটিকে সঙ্গে না লইয়া রমণী একেলা মন্দির উদ্দেশে ঘরের বাহির হইয়া গেল! বনের বাহির তথন জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে, জ্বলম্বল আকাশ, শুক্রতার ভরিয়া গিয়াছে;— আকাশে নীলিমা নাই, সমুদ্রেও নীলিমা নাই! সব আলোমর, কেবল বনের ভিতর ঘোর অন্ধকার—সেথানে জ্যোৎস্না নাই! আলো

রমণী সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে পথ চলিয়া মন্দির-সোপানে আসিয়া বসিল। ভক্তিভরে দেবভার নাম জপ করিতে লাগিল, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যান্ত কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তথন সে একখণ্ড পাথর লইয়া মর্মান্তলে আঘাত করিল;—ধীরে ধীরে বিন্দু বিন্দু রক্ত বুক বাহিয়া মন্দির সোপানে পড়িল। অমনি শব্দ উঠিল—"কি চাও ?"

রমণী বলিল—"এক পুরুষ আছেন, তিনি আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয়, তাঁকে আপনি বর দিন।"

- -- "कि वब ठाउ ?"
- "তা তো জানিনা প্রভূ! যাতে তাঁর স্কাঙ্গীণ মঙ্গল হয় সেই বর দিন।"
  - --"তথাস্ত ।"

বহুদিনের আকাজ্ঞা আজ দফল হইল।
রমণী তথনই উঠিয়া দাঁড়াইল। বর লাভ
করিয়া আনন্দে তাহার শরীর পূর্ণ হইয়া
উঠিয়াছে। পুরুষটিকে দেই সংবাদ দিবার
জন্ত সে অধীর হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে
না চলিয়া মনের উৎকভায় দৌড়িতে
লাগিল। স্থির বন ক্রভপাদক্ষেপে কাঁপিয়া
উঠিল, স্তব্ধভা ভঙ্গ করিয়া শুক্পত্র হইতে
কাল্লার মত মর্শ্বর ধ্বনি উঠিল। আদ্ধকারের
মধ্যে সেই শক্ষ শুনিয়া রমণীর প্রাণ চকিত ও
ভীত হইয়া উঠিতে লাগিল।

শীত্রই দে বনের বাহির হইয়া আদিল।
দে স্থান অন্ধকার নয়, দেখানে তথন বদস্তের
বাতাস বহিতেছে, পুশাগন্ধে দিক ভরিয়া
আছে; দ্রে সমুদ্রতীরের বালুকা জ্যোংসাআলোকে মাকাশের নক্ষত্রের মত
অলিতেছে! সমুদ্রতরঙ্গ চন্দ্রালোকে
নাচিতেছে! মাকাশে, বাতাসে, জলে স্থলে
আনন্দ রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে।

त्रमणी ममुख्यत नित्क ছুটিরা বাইতে বাইতে

হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। অদূরে একথানি তরণী সমুদ্রের বুকে দিব্য ভাসিয়া যাইতেছে, কোথাও আটক নাই, বাধা নাই; সমুদ্র-তরকের সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে ! রমণী ভাবিল-"এমন রাতে এমন সময় দেশ ছাড়িয়া কে যায় ? কে ঐ তরণীর দাঁড় দাঁড়াইয়া ?" অস্পন্ত আলোকে তাহাকে চেনা যাইতেছিল না, তাহার মুখ ভালো করিয়া দেখাও যাইতেছিল না, কিন্তু রমণী অলকণের মধ্যেই বুঝিতে পারিল দে কে! দে মুর্তি যে ভা**হার হা**দয়পটে আঁকা—দে যে চিরপরিচিত! তরী ক্রমেই प्त इहेट पृत्त याहेट नाशिन, क्रायहे मव অম্পষ্ট হইয়া আদিল। এমন সময় সে কি प्रिल ? — এ कि ? এक পরমাञ्चलतो वालिका — তরণীর হাল ধরিয়া বসিয়া আছে ;—তাহার হুন্দর কচিমুখে জ্যোৎসার গুল্ল আলো!

রমণীর প্রাণ উতলা হইরা উঠিল। সে
পাগলিনীর মতো ছুটিরা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে
গেল—নৌকা আটক করিবে! কিন্তু সমুদ্রতরঙ্গ যে হুর্গপ্রাচীরের মতো ঘিরিয়া
দ।ড়াইয়াছে! তাহা ভেদ করিয়া যাওয়া
অসাধ্য। তবে সে কি করিবে ? নিরুপার
হইয়া কাঁদিতে লাগিল। সমুদ্রের দিকে
আকুলভাবে বাছহটি প্রসারিত করিয়া শুধু
বলিতে লাগিল—এস ফিরে এস, বধু, ফিরে
এস।

রমণী জলে নামিয়া পড়িয়াছে, তরক্ষ-প্রাচীর ভেদ করিয়া সম্মুথে অগ্রসর হইবার জন্ম যুঝিতেছে এমন সময় ভাহার কানের পালে কে যেন বলিল—"এ কি করছিস্?"

বালিকা উচ্ছ সিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বলিল—"ঝামি যে এইমাত্র তাঁর জন্মে বুকের রক্ত দিয়ে দেবতার কাছ থেকে বর ভিক্ষা করে এনেচি!"

কানের পাশে আবার কে বলিল— "বেশ তো! বর তো সে পেয়েছে!"

- —"কী বর পেয়েছেন ?"
- —"তার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল;—তোর সহিত তার অনস্ত বিচ্ছেদ!"

রমণী স্তম্ভিত হইয়া গেল!

তরণী তথন অগাধ সমুদ্রের মধ্যে কোথার নিরুদ্দেশ হইয়া গেছে !

আবার শব্দ উঠিশ—"কেমন্, তুই ভো স্বখী ?"

রনণী ধীরে ধীরে কহিল—"হাঁ, স্থা !"
চারিদিক তথন স্তব্ধ হইরা গেল, আকাশে
বাতাসে করুণ রাগিণী বাজিয়া উঠিল।
রমণীর চরণ ঘেরিয়া সমুদ্রের চঞ্চল জল
ছল্ ছল্ করিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল!

बीर्याननान ग्रह्माशायाय।

#### পোষ্যপুত্র । (ধারাবাহিক উপন্সাস)

( গত ১৩১৬ সালের বৈশাথ হইতে আরম্ভ )

( २० )

শাস্তির বিবাহের মাস্থানেক পরে স্তাকে তাহার বাপের বাড়ি পাঠাইয়া যোগেল মাত্রায় ফিরিয়া আসিল। এখানে আসিয়া সংবাদ লইয়া জানিল নিঃ রায়ও ফিরিয়া-ছেন। তিনি এবার আসিয়া অবধি বড় একটা কাজকর্ম্ম দেখেন না, একজন মাানেজার রাখা হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে তাহাকে ব্যাইয়া শিথাইয়া দিতে অফিসে যাইতে হয় ভা ভিয় বাকি সময়টা নিজের সেই নির্জ্জন বাসাটিতেই থাকেন।

ষোগেন্দ্রের চার্ল্জ লইতে তথনো একদিন দেরি ছিল। সে তৎক্ষণাৎ জুতা ও উড়ানি পরিয়া বাহির হইয়া গেল। সমুখেই মালীটা ফুল-গাছগুলার ঝারি করিয়া জল দিতেছিল তাহাকে জিজ্ঞানা করিল "সাহেব বাড়ি আছেন?" উত্তর পাইল বাবু ঘরেই আছেন।" যোগেন্দ্র সম্মুখের হলে কাহাকেও না দেখিয়া একেবারে গৃহস্বামীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। দে ঘরে প্রথম সন্ধাতেই একটা
অফুজ্জল প্রদীপ জালাইয়া মেঝের উপর
আসন পাড়িয়া বসিয়া নীরদকুমার সম্মুথে
এক কাঠের ছোট চৌকির উপর থেরো
বাধান এক পুঁথি খুলিয়া নিবিষ্টচিত্তে পাঠ
করিতেছিল, মোগেশ্রের সশক্পবেশও
জানিতে পারিল না।

যোগেন্দ্র একবার ঘরধানার চারিদিকে আশ্চর্য্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, সে ঘরধানা প্রতিমাবজ্জিত চণ্ডিমগুপের মতন খাঁ গাঁ করিতেছে। পরে গৃহস্বামীর নিকটে গিয়া বলিয়া উঠিল "জিনিপত্রগুলো সব গেল কোথায় ? আলোটার এমন দশাই বা কেন ?

সম্বোধিত ব্যক্তি একটু বিশ্বয়ের সহিত মুথ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি দশা ?"

"চরম দশা আর কি, ল্যাম্পটা বুঝি চাকররা ভেঙ্গে ফেলেছে ? বেটাদের জালায় কিছু তো টিক্ভে পারে না। তা যাহোক এলে কবে ?" নীরদ উত্তর করিল "মিথ্যে চাকরদের গাল দিচেচা কেন, তারা ল্যাম্পটা, তাঙ্গেনি; রাজার দেশের আমদানি তাই তাকে থাতির করে তুলে রেখেছি। কি জানি কোন দিন কি ক্রটি পেয়ে চঠে ওঠে। ত্মি এলে কবে ?"

"আমি আজ এসেছি। বাঃ আমার প্রশানার উত্তরই দেওয়া হলোনা! কোণায় যাওয়া হয়েছিল বলো তো ?"

নীরদ পুনক্ত আলোর দিকে ঝুঁকিয়া পুঁথির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পাতাধানা উন্টাইয়া কহিল "রামনাদ।"

কি জন্তে?" নীরদ হাসিল "পুলিষের মতন জুলুম আরম্ভ করলে যে! দোহাই দারোগা সাহেব! তোমার সোনার 'দোত' কলম হোক; গরীবকে আর অনর্থক পীড়ন করোনা। তুমি বিলক্ষণ জানো সেথানে কাজের জন্ত আমায় মধ্যে মধ্যে যেতে হয়।"

যোগেক্ত এলিক ওলিক চাহিয়া দেখিয়া বিরক্তভাবে বলিল "একটা খাট বা কেদারা কিছুই নাই, বসা যায় কোথা!"

নীরদকুমার তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল "কেন নেজেতে ত বিছানা পাতা রয়েছে বদোনা।"

যোগেক্স বসিলনা, দাঁড়াইয়াই বলিল "এটা একেবারেই অনভ্যাস হয়ে পড়েছে। নীচু হওয়া পোষায় না; চলো অক্স ঘরে।"

নীরদকুমার জেদ করিয়া বলিল "হুদিন কেরাণিগিরি করে চির কালের অভ্যাস একে-বারে জন্মের মতন ফুরিয়ে গেল, ওগো মশায়! নাঙ্গালির ছেলে বাঙ্গালা চালই ভাল। মা ারিত্রীর কোলে বলে দেথ দেখি কভো আরাম পাও।" "ইস্ একমানে একেবারে সত্যানন্দ হয়ে উঠেছো যে' ভূমি যা করবে তাই বাড়াবাড়ি।"

নীরদ না হাসিয়া গন্তীর ভাবে তামাসাটা গায়ে সইয়া বলিল "আশীর্বাদ করো তাই যেন হতে পারি।"

অগত্যাই যোগেল্রকে তাহার বিপুল দেহ-ভার ভূমিতেই গ্রস্ত করিতে হইল। আজ তাহার অনেক গুলো ঝগড়া জমা করা আছে তাহা লইয়া তীক্ষ তীক্ষ শ্লেষের শরবর্ষণে তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তুলিতে সে দৃঢ়সংকল,—ভাই আর অস্থ তুলিল না। নহিলে তর্ক করিতে সে কম মজবুৎ নহে। আসন গ্রহণ করিয়া বলিল "পিসে মশায়ের কাছে আমার মুথ দেখানো ভার হয়েছিল তুমি আমায় কি অপ্রতিভটাই না করলে! তোমার ব্যবহারে আমি আশ্চর্য্য रराष्ट्र।" देव्हा कतियारे यारशक्त कथाखना যথাসাধ্য কড়া করিয়া বলিল। কিন্তু শ্রোতা তাহাতে উত্তেজিত হইল না, ঈষৎমাত্র চঞ্চলভাবে জিজ্ঞাসা করিল "আমার ব্যবহারে ! কেন ?"

"কেন ? সেদিন তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কিরকম অভদ্রের মতন হঠাৎ চলে এলে! তার পর সহসা একেবারে নিরুদ্দেশ! যেন কোন দাগী আসামী পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে ফিরচে –এমনি ধরণটা। তাঁর পরিবার বর্গের সঙ্গে খুব আলাপ পরিচয় অথচ তাঁর সঙ্গে দেখাট পর্যান্ত নয়, এর মানে কি ?"

নীরদকুমার কোন উত্তর প্রদান করিল না মুখটা একটু নীচু করিয়া নীরবে পুঁধির খোলা পাতাখানা দেখিতে পাগিল। প্রদীপ ছারার মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বোগেন্দ্র পুনশ্চ কহিল, "তাঁর কাছে আমি তোমার কতো স্থ্যাতিই করেছিলাম আর তুমি কি অভুত ভাবেই প্রকাশ হলে!

ধিকারের সঙ্গে হতাশার স্থরটুকু অত্যস্ত করুণ হইয়া আসিল। নীরদ মাথা তুলিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল "আমিতো তোমার কাছে সার্টিকিকেট চাইনি, বাজে খরচটা কেনই বা করতে গিয়েছিলে? যাকে নিজেই ভাল করে চেননি অপরকে তার সম্বন্ধে কি বোঝাতে চাও?"

যোগেক এ প্রতিবাদে হটিল না ! তবে তাহার উত্তেজনার অবসাদ আসিয়া গিয়াছিল, মনের তুঃধ আর চাপিতে পারিতেছিলনা ! সবিযাদে বলিয়া উঠিল "হায় হায় আমার কি প্রানটাই মাটি করলে ! আহা ভবিষ্যতের কি ছবিধানাই বদে বদে এঁকে ছিলুম।'

নীরদকুমার জাের করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—"Trust no future however pleasant."

সে হাসিটা মোটেই স্বাভাবিক নয় তাহা বুঝিতে স্থলবুদ্ধি যোগেক্সেরও বেশি বিলম্ব হইল না। সে কোন এক অজ্ঞাত ব্যথায় বন্ধুকে ব্যথিত বৃঝিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

নীরদ প্রফুলতা দেখাইবার জক্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। ধোগেক্স স্ত্রী পুত্রকে রাখিয়া আদিয়াছে শুনিয়া বলিল "তবেই ভোমার চাকরীট গেছে, কদিন ভূমি তিঠোবে?"

"ইস্তা থেন পারিনা! ও প্রীথখানা কিসের হে! মাণিকপীরের গান, না মনসা পুরাবং" নীরদকুমার অফুজ্জল প্রদীপটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া হাসিয়া পুঁথিখানা তুলিয়া ললাটে স্পর্শ করাইল তার পর সমস্ত্রমে উত্তর করিল "বেদাস্ক দর্শন।"

"সর্বনাশ! তবেই আমার সেরেছ!"
নীরদ ঈষৎ বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল
"বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে সর্বনাশের সঙ্গে যোগ
কি দেখলে ?"
"থব কাচাকাচি। কেন ভাই তোমাব

"থুব কাছাকাছি। কেন ভাই তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি যে এমনি করেই তাড়াবে ?"

"ভাড়া যদি ইচ্ছা করে থাও, দেজস্থে আমি দারী নই, রজ্জুতে দর্প ভ্রম করে একেবারেই আঁথকে উঠোনা। রসগোলাটাকে থোরাক করে না তুলে ছটি ছটি ভাত যদি পাতে নাও, তাহলে মুথটাও থাকে ভাল, আন্থোর পক্ষেও স্থবিধে হয়! রসালাপটা না হয় একটু কমই হোলো,—ও কি হে আমার মুথের দিকে অমন করে চেয়ে রইলে যে? আমায় কোনরকম ভয়ানক দেখাচেচ নাকি ?"

উথলিত বিশ্বর দমন না করিয়া স্তন্তি । বোগেল সবিষাদে বলিয়া উঠিল ''এ কি লী হয়ে গ্যাছে ! চুলগুলোরই বা এমন দশাকেন, জটা বানাবে নাকি ? "নীরদ সকৌতুকে হালিয়া কহিল ''না দে রকম মংলব এখনও হয় নি । মিলিটারী ফ্যাসানে চুল না ছেঁটে চিরকেলে প্রথায়—''

থোগেক্সের ক্রমেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটতেছিএ, সে বাধা দিয়া চীৎকার কার্যা উঠিল "গোল্ল থাক্ তোমার প্রথা! এ আবার তোমার কি নূতন চং? তোমার কি আবার সেই সত্যাগ ন্ধান্বার চেষ্টা না কি ? হঠাৎ এতো বড় দার্শনিক কি করে হলে ?"

"চেষ্টা করা তো উচিত" বলিয়া তর্কটাকে পাকাইরা না তুলিরা নীরদ হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া বলিল "চলো একটু বাইরে গিয়ে বসা যাক। এ ঘরটা আজে তোমার ঠিক সইছে না।"

যাইতে যাইতে যোগেক জিক্তান। করিল "বিছাসাপত্র সব গেল কোথায় ?" ভূমে একটা গালিচা পাড়া ছিল, তাহা দেখাইয়া নীরদ বলিল "ঐ যে।" প্রশ্ন হইল "ঐতে শোও ?" মৃত্হাজ্যের সহিত যোগেক্র ঘাড় নাড়িল "হাঁ"।

অনেক রাত্রে যোগেক্স বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। বিদায় অভিবাদন জানাইতে গেলে, নারদ ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল 'আঃ ওসব কায়দাগুলো ছাড়ো'।

"বলো কি হে, ও যে তোমারি আদর্শ"।
"আবার আমিই প্রত্যাহার করছি"।
যোগেক্র যে বাড়ি হইতে আহার করিয়।
আইদে নাই তাহা সে এথানের সমস্ত
উলোট পালোটের মধ্যে পড়িয়া একেবারেই
ভূলিয়া গিয়াছিল নীরদ্ধ প্রের মত নিজে
হইতেই নিমন্ত্রণ করিল না, বরং সে বিদায়
চাহিবামাত্রই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "রাত
হয়ে গাাছে, এসো ভবে।"

রাততো পূর্বেও কতদিন হইরাছে!
যোগেন্দ্র বাড়ির টানে ছুটতে চাহিলে তথন
সেতো তাহাকে ধরিরা রাথিরা দিত! আজ
ক্রেডের গর্বে আহত হইরা যোগেন্দ্র তাই
দ্রিক্ষজিনা করিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া পেল!
বাড়ি গিয়া খাবার চাহিতেই পাচক ব্রাক্ষণ

কৃতিতভাবে জানাইল; পুর্বে ম্যানেজার সাহেবের 'বাসার গিয়া কথনো না থাইরা ফিরেন নাই বলিয়া আজও সে রাথে নাই। যোগেল চটিয়া উঠিয়া তাহাকে তিরজার করিল, তারপর খুব তাগিদ দিয়া শীঘ্র শীঘ্র লাইয়া আহারে বিলি। পৃথিবীর মধ্যে এই প্রধান জিনিষ্টাকে সেমনের কোন লাভ লোকসানের অংশভাগী করিতে চাহে না, সেটা নিয়ম মতন পাওয়া চাই-ই।

পরদিন প্রত্যাবে স্থান করিয়া গরদের ধুতি
চাদর পরিয়া শয়ন গৃহেরি একটি পাশে
কল্পনের আসনে বসিয়া নীরদকুমার আহ্লিক
সারিয়া শক্ষরভাষ্য লইয়া বসিয়া একটা জটিল
ফ্রের মীমাংসা গুঁজিয়া হতাশ্বাস হইবার
উপক্রেম করিয়াছে, এমন সময় ভৃত্যের নিষেধ
অগ্রাহ্য করিয়া ইলিপাইতে হাপাইতে যোগেজ্র
সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া উত্তেজিত স্বরে
বলিয়া উঠিল 'কি হে, যা বলেছি তাই!
এরি মধ্যে আমার প্রবেশ নিষেধ?" নীরদ
জাটল সমস্তা অমীমাংসাতেই পরিত্যাগ করিয়া
উঠিয়া বলিল, "শোন যোগেন! স্বারি
একটা অস্তঃপুর বলে জিনিষ আছে তো?
এসো ওলরে যাই তোমার সঙ্গে অনেক কথা
আছে।"

"কেন এঘরে কি 'অন্নিদ্দে'র স্থান নাই ? ঘরটা শুদ্ধ অপবিত্র হয়ে যাবে ?" নীরদ অপ্রতিভ হইল না, বরং হাসিয়া উত্তর করিল "মিধ্যা কি, ভোমার পায়ে জ্তা রয়েছে, তাছাড়া তোমার ভো এখানে বস্বারও স্থবিধা নাই! 'বুবরাজ'কে তো উচ্চাসন দিতে হবে।"

তজনে নীরদের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। সে ঘরে সে সোফা কেদারা কয়্থানা আর নাই তাহার পরিবর্তে সতরঞ্ভ ছাপ-ওয়ালা জাজিম পাতা তক্তোপোষ বিরাজ লিখিবাব হোৱ টেবিলটা করিতেছে। একধারে দাঁড় করানো রহিয়াছে তাহার উপর পিতলের ফ্লদানীটায় কভোদিনকার **ও**ধ!ইয়া গিয়াছে, ফুল গুড়ুড় টি বদলানো হয় নাই. টেবিল হারমোনিয়মটার কোনরকম সাডাশকই পাওয়া গেল না। যোগেন্দ্ৰ চারিদিকে চাহিয়া দেথিয়া অবাক হইয়া বন্ধর মুখের দিকে চাহিল। সে রুদ্ধ জানলাটা খুলিতে খুলিতে অপনিই বলিল "সেগুলো নিলেম করে দিয়েছি"।

"কারণ ? সেগুলো তো কই ভাঙ্গেনি ?"

"কারণ, সেগুলো 'আমার' পক্ষে
অনাবশুক"। "যোগেক্র উত্তেজিত হইয়া উঠিল।
"সেগুলো অনাবশুক আর যতো আবশুকীয়
হলো তোমার এই জবন্ত তক্তাপোষ ?"

"না এও খুব আবশুকীয় নয় তবে কি জানো এরা হলো পোয়ের সামিল; তাঁরা হচেন নিমন্তিত। তাঁদের থাতির করতে করতে গরীবের প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে, এরা একপাশে পড়ে থাকে মাত্র মেরামতের থরচা লাগায় না। আর কি জানো,—যে ছিল সেই থাক। ন্তনকে আবার ভাস্কর পণ্ডিতের মতন লুটিয়ে দিবার জন্ম ডেকে এনে কি হবে ? যোগেলের তর্ক অনাবশ্যক হলেও শুন্তে পারি বিশ্বনাথের তর্ক তাবলে সহা হবে না।"

বোণেক্র অনাবশ্যক তর্ক ভূলিল না।
নীরদ তাহাকে নিজের বক্তব্য বলিতে গাগিল।
রামনাদে একদিন সহসা একজন সাধুর সাইত

তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। বরাবরই তাহার সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি একটু মনের টান ছিল, কিন্তু डेमानीः विष्मिनी हाल हिलाउ हिनाउ राष्ट्री ক্রমেই কমিয়া আসিয়াছিল, তাই পরমানন্দ স্বামীর সহিত প্রথম যে কথাবার্তা আরম্ভ হয় তাহাতে সে হিন্দু শাস্ত্রকে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া প্রচারকগণের উপর ক্ষুদ্র তীব্র ভাষায় মন্তবা প্রকাশ করে। তাহাতে সন্ন্যাসী স্মিতগন্তীর মুথে অহুত্তেজিত কঠে এমন কতোকগুলি কথা বলিলেন যে একমূহর্তেট অবিখাসীর মন্তক তাঁহার পদতলে লুক্তিত হইয়া পড়িল। নীরদ তথন ঠিক প্রকৃতিস্ত ছিল না! সে তথন বিশ্বসংসারের সমস্ত সহজ পথ ছাড়িয়া এমন কোন একটা রাস্তা থুজিয়া বেড়াইতে-ছিল যাহা ধরিয়া গেলে এথানকার বাতাসটুকু পর্যান্ত আলোকটুকু পর্যান্ত তাহার কাছে না পৌছিতে পারে। অতীত বর্ত্তমানের সহিত ভবিশ্বংকে পৃথক করিয়া ফেলিবার জন্ম দে তথন তাগাদের কাণ্ড পর্যান্ত মূল পর্যান্ত কাটিয়া তুলিতে একখানা তীক্ষ অস্ত্রের সন্ধান করিতেছিল, সহসা এই সাক্ষাৎ তাহার নিকট ঈশ্বরের প্রেরণা বলিয়া বোধ লইল। সে নিজেকে একদিনেই সমর্পণ করিল। সে পথহারা পথ চাহে, তাহাব কর্ম্মবন্ধন ছিন্নপ্রায়, ভাগার কর্মা চাই।

বোগেক্স এই পর্যান্ত যথেষ্ট মনোযোগের সহিত শুনিয়া অসহিষ্কুভাবে বাধা দিল "তাই তিনি দয়া করে এই সহজ পথখানি দেখিয়ে দিলেন! বড়ড দয়া—বেটা ভাও!" নীবন গজিয়া উঠিল "চুপ্ কাকে কি বল্তে আভে তা জানো! তাঁর সমালোচনা তুমি করোনা!" তেমন তীত্রদৃষ্টি যোগেক্স সে চোথে প্রে

কথনও দেখে নাই, গে লজ্জিত ও ঈবং ভীত হইরা চুপ করিরা রহিল। নীরদ বলিতে লাগিল "তিনি একজন কর্মযোগী। হিন্দুধর্ম প্রচার, ও ভাহার পরিপোষণ ইহার জীবনের মথ্য কার্য্য। স্থানেশামুদারে দেই উন্নত হান্য পরিপূর্ণ। তিনি তাহাকে তাহার সাধ্যাহ্ররপ একটি সামার কার্য্য লইতে বলিয়াছেন. এবং নিজেও সে তাঁহার একজন শিয়ের নিকট শান্তাধ্যয়ন তিনি বলিয়াছেন এখন তাহাকে এই পথেই চলিতে হইবে. তারপর যথাসময়ে তিনি তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, সে ভার এখন হইতে তাঁহারি প্রতি অপিত মহিল। এখন সে আত্মচিষ্টা ভূলিয়া কাৰ্য্য করুক, कीवत्न উদ্দেশ্ত বোধ হোক। मनूरश्रव कीवन উদ্দেশ্রহীন হইতে পারে না, কর্মময় জগতে कर्य कृताहैवात नग्न। यथान महस्र हरक निष्कत्र बन्न कर्या नाहे, मिश्रान ভान कतिया চাহিয়া দেখিলে উচ্চতর কর্ম স্বাভিত হইয়া त्रश्याद्य ।"

বলিতে বলিতে কলনার দার খুলিয়া

ভবিষ্যৎ কর্মকেত্রের যে শান্ত পবিত্র অথচ উল্পমপূর্ণ চিত্রধানা বক্তার মানসপটে ফুটিরা উঠিতে লাগিল ভাহাতে ভাহার কঠকে উৎসাহ-কম্পিত ও নেত্রে এক অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রদান করিল। নীরদ আবার বলিতে লাগিল"বোগেন্! বন্ধু বলিতে এখন একমাত্র তুমিই আমার বন্ধু। তুমি আমার এ পথে চলিতে একটু সাহায্য করিও, প্রথমে যদি ঠিক মনের মতন নাও বোধহয় আমার প্রতি ভালবাসার তাহাও সহ্থ করিও, গিংহলারের লৌহ কবাট দেখিয়া হতাখাসে পিছন ফিরিও না।"

যোগেক্ত এই নৃতন ভাবোনাদনার কোন তাংপর্যা না বৃঝিয়া সবিশ্বরে কে জানে কেমন যেন একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব পুলকের সহিত মাপা হেলাইয়া স্বীকার করিয়া লইন। কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিয়া হৃদয়ের ভিতরকার অব্যক্ত ভাবটিকে ব্যক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল না। যোগেন ও বৃঝিয়াছিল এমন কভোকগুলি জিনিষ আছে যাহাকে ভাবাপ্রদান করিতে গেলে তাহাদের অবমাননা করিতে যাওয়া হয়।

# চিত্র-ব্যাখ্যা।

শক্তিময়ীর স্বপ্ন। এর্ক্ত অসিতকুমার হানদার অন্ধিত চিত্তের প্রতিনিপি।

শক্তিময়ী, শ্ৰীমতী স্বৰ্ণকুমানী দেবী প্ৰণীত ফুলের মালা উপাখ্যানের নায়িকা।

বালিকা নিরূপমা ও শক্তিমরী ত্জনেই
রাজকুমার গণেশদেবকে ভালবাসিত, বালক
গণেশদেব কিছ শক্তিমরীকেই পদ্মীরূপে
মনোনীত করিরা একদিন ধেলার সমর
তাহাকে স্থলের মালা পরাইরা দেন। বাস্তব
ভীবনে ঘটনাচক্র অক্তরূপ দাড়াইল,—নিরূপমা
ইইল রাজরাণী, আর পরিত্যকা শক্তিমরী
ইইলেন, বলের মহামহীরসী স্থলতানা।
ইহার পর গণেশদেব এক সমর বিজ্ঞোহাপরাধে
স্থলতান কর্ত্বক কারাক্রছ হন। স্থলতানা

তথন তাঁহার স্থলে নিজে বন্দী হইয়া তাহাকে মুক্তিপ্রদান করেন। কারাগারে শুইয়া তন্ত্রাবেশে শক্তি স্বপ্ন দেখিতেছেন—

তিনিও তাঁহার বাল্যস্থা উভরে নৌকার ভাসিরা চলিরাছেন,—রাজকুমার শক্তিকে ফুলমালা পরাইরা বাঁশরীতে গাহিতেছেন—

> আমি কি চাহি — ি দে আমার আমি ভার আমার কি নাহি ?

সকলই বালাকালের মত, স্থলর জ্যোৎসা, ফুলের গন্ধ, দক্ষিণা বাতাস, কোকিল পাপিয়ার মধুর সঙ্গীত, আর তাহার মধ্যে রাজকুমারের বাঁশরীর প্রাণমনোহারী আনন্দ তান।

এই আনন রজনীতে ভাঁহারা ছুইটি প্রাণী এক আয়া হইয়া সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বন্ধন, দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অসীম আনন্দ রাজ্যে ভাগিয়া চলিয়াছেন।

এই ভাব স্বপ্নচিত্রে চিত্রকর স্থল্পররূপে कृष्टे। इश ज्लिशास्त्र ।

যমুনা পুলিনে ৷ ত্রীযুক্ত ষোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় অন্ধিত চিত্রের প্রতিলিপি। এই চিত্রের ব্যাথাা অনাবশ্রক।

"कुनिया शारमत दानी, मन रहेन उपामी" আমাদের দেশের প্রচলিত এই গানটিকেই কবি তাঁহার চিত্রে মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন।

#### সাময়িক প্রদঙ্গ।

মিন্টোর পাঁচ বৎসরকাল পূর্ণ হইয়া গেল.—তিনি ও হাদয়বিদায়ক ঘটনা ঘটিয়াছে তথাপি তিনি যে সন্ত্রীক আম'দের দেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন ৷ অন্তর হইতে দেশের কল্যাণ কামনা করিয়াছেন ইহা

লেডি মিণ্টোর বিদায় সম্মান। <sup>লর্ড</sup> লর্ড মিণ্টোর রাজ্যকালে দেশে নানারূপ অঞ্জীতিকর



লেডি মিণ্টো।

কেহই অস্বীকার করিবেন না। লেডি মিণ্টোও করিতে ত্রুটি করেন নাই। আজকাল ইক মহিল! নাৰা কাৰ্য্যে আমাদের প্ৰতি তাঁহার সহামুভূতি প্ৰদৰ্শন গণের ভারতমহিলাগণের **স**হিত

একটা প্রয়াস দেখিতে পাওরা যায়। মিশ মেরি কার্পেন্টারই প্রথম এই উদ্দেশ্যে National Indian Association নামক একটি সমিতি ছাপন করেন। কলিকাতায় ইহার যে মহিলা শাধাস্মিতি আছে লেডি মিণ্টো ভাছার একজন মেম্বর ছিলেন। আমাদের দেশের লাটপতীগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব-প্রথম এদেশের মহিলাদিগকে তাঁহার প্রাসাদে নিম্তরণ করিয়া **সমাদ্ত করিছেন।** নিমন্ত্রিতাগণ **ত**ঁহোর সেলা অপূর্ণ সরল আছিথো প্রকৃতই মুগ্র ইইতেন। ১২শে মার্চ মঞ্চলবার এখানকার ইংরাজ এবং বঞ্চ মহিলাগণ কভজভানিদর্শন স্বরূপ লেডি মিণ্টোকে বিদায়ের পূর্বে একটা প্রীতি উপহার প্রদান করিয়া-ছেন। উক্ত অপরাহে আমাদের ছেটেলাট পত্নী লেডি বেকারের সহিত প্রায় আডাই শত শিক্ষিতা ও উচ্চ পদস্য মহিলা লেডিমিণ্টোর প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সকল জাতি ও সকল শ্রেণীর মহিলাই ছিলেন। লেডি বেকার তাঁহাদের ও অপরাপর অফুপস্থিত মহিলাগণের প্রতিনিধিস্বরূপ इड्रेश लेलडांत अलाम करतन। छेलडांत्रि এकि হারক থচিত পদ্মাকৃতি বোচ। প্রদান কালে লেডি বেকার বলেন---

"আপেনি ভারতভ্যাগের পূর্বেক কলিকাভার ও বজের মহিলাগণ আপনার নিকট তাঁহাদের অন্তরের প্রতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের লক্ষ্ণ একান্ত উৎস্ক । ভারতে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীলোকের চিকিৎসার জন্ম আপনি যে নিঃস্বার্থ চেষ্টা করিয়াছেন এবং বসের মহিলাগণের সহিত আপনি যেরূপ আলাপ ও ব্যবহার করিয়াছেন ভাহার জন্ম আমরা সকলেই আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। সেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ আজিকার এই ক্ষুত্র উপহার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।" উত্তরে লেডি মিণ্টো বলেন—আমাদের শাছই ভারতভাগ করিতে হইবে বলিয়া আমহা ত্রংথিত। কারণ আমি এদেশ ও দেশবাসীকে অন্তরের সহিত ভালবাসি। আমার প্রত্যেক মঞ্চল কর্মে আমি আপনাদের নিকট যে সহাস্ত্রি ও সহায়ত। লাভ করিয়াছি ভাহারই কলে আমার সকল কর্মা স্কল হংয়াছে। আপনাদের

এই স্কর বহুম্লা প্রীতি উপহারের অক্স আমি
আপনাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ধ্যাবাদ
ভাপন করিতেছি। আপনাদের ব্যুত্ব ও প্রীতির
এই নিদর্শনিটি আমি চিরদিন স্যত্রে রক্ষা করিব।
পদ্মকৃতি অলক্ষার সর্ব্ধনা আমার এই প্রির ও পরিচিত
দেশটিকে স্মরণ করাইয়া দিবে। আশা করি আপনারা
বিশ্ব হ ইবেন না যে আমি আপনাদের মধ্যে আর
কালাতিপাত না করিলেও, ভারতের মক্ষল ব্যাপারে
আমার আগ্রহ অকুয়ই থাকিবে এবং আপনাদের স্থ
সমৃদ্ধির জন্ম আমি সর্পানই অন্তরের সহিত প্রার্থনা
করিব।'' আশা করি আমাদের নৃতন লাটপত্নী
লেডি মিণ্টোর ন্যায় দেশের রমণীগণের হৃদের অধিকারে
সমর্থ ইইবেন।

বঙ্গবিভাগ ও তজ্জন্য ব্যয়।
গ্রণনেতকৈ বঙ্গবিভাগের জন্ম কিরতে
ইইতেছে মাননীয় ঞীযুক্ত ভূপেক্রনাথ বহু মহাশয়ের
প্রশ্নের ফলে তাহার একটি তালিকা সাধারণে জানিতে
পারিয়াছেন। সামরা সেই তালিকাটি নিমে উদ্বিক্রানা

| বঙ্গদেশের     | র আয় ও ব্যয়।               | ভারতগবর্ণমেণ্টের            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|
| সাহায্যসহ—    | আয়                          | ব্যস্থ                      |
| 1206.8        | ۵۰٥, ۵۹ <b>۰,۶</b> ۶         | ٤ <b>২২,७</b> ৪৪,७१         |
| 7904-4        | 823,439,28                   | e88,•b9,3b                  |
| 79.2-9        | ۵۵۵,۰۵,۰۰ <u>৬</u>           | <i>७</i> १२,७७७,११          |
| • ८ - ६ • ६ : | ۹۹,8٥٠,••                    | €8₽,8≯•,••                  |
| পূর্ববংক্ষের  | আহায় ও ব্যয়।               | ভারতগ্বর্ণমেণ্টের           |
| সাহায্যসহ—    | আয়                          | ব্যয়                       |
| 12.08-9       | ২০১,৮৮•,••                   | ২৩৫,৮৮১'৪•                  |
| 38.4-6        | ٦88,٥٥٠,٩٣                   | <b>২</b> ٩٠,১ <b>৫٩</b> ,৬٠ |
| 79.4-9        | २ <i>१२,५</i> ४ <b>८,३</b> ३ | <b>₹</b> ৯ <b>৫,8৬১</b> ,9৮ |
| :404:         | ७.२,৮१०,००                   | ২৯৭,৩৮०,৽•                  |
|               |                              |                             |

বঙ্গবিভাগের পূর্বে অথও বঞ্জের আয়ে পাঁচকোটা অষ্টাদশ লক্ষ ছিল এবং ব্যয় পাঁচকোটা একত্রিশ লফ ছিল। এইক্ষণে বিভাগ হওয়াতে আয় সমানই আছে কিন্তু বায় হিগুণেরও বেশা হইয়াছে।

ভারতগ্রথমেণ্ট বঙ্গদেশীয় গ্রথমেণ্টকে নিম্নলিথিত ভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

|                                    | ७० ८८           | P•64             | 32.4              | 8.46          |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|
| শিল্পশিকা বাবত                     | ٠٠٠٠٠           | ٥٥,٠٠٠,          | 00                | ٠ ٥٥٠٠٠       |
| ইউরোপীয়দের শিক্ষা                 | &c, • • • ,     | &c, •••\         | &c,               | <u>ر</u> ٠٠٠٠ |
| পুলিস                              | 8 • • , • • • • | ۲۰۰,۰۰۰          | >200,000          | 38,00,000     |
| বিশ্ববিদ্যা <b>লয়</b>             | >               | 360,000          | \$60,000 <u>,</u> | >60,000       |
| গ্ৰি <b>ক কণ্ড</b>                 | •               | <b>૨७</b> ٠,•••, | २७०,०००           | 240,000       |
| খান্তা বিভাগ                       |                 | ,                | 800,000           | 800,000       |
| অায় ব্যবের সমতা রক্ষার জন্ম ব্যয় |                 |                  | 3426,             | ٥٠8২,٠٠٠      |

| নিয়ে ভারতগবর্ণমেণ্ট | পূৰ্ববৰঙ্গ | প্রাদেশিক | <b>গবর্ণমে</b> ন্টকে | <b>ৰে সাহা</b> য্য | <b>করিয়াছে</b> ন | তাহার ভালিকা | দেওয়া গেল। |
|----------------------|------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|
|----------------------|------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|

|                     | >> . p         | >>-1    | 79.4     | 79.9    |
|---------------------|----------------|---------|----------|---------|
| কলেঞ্চ বাৰ্ড        | २०,०००         | ۹۰,۰۰۰  | ٦٠,٠٠٠ ر | ٠٠,٠٠٠  |
| ইউরোপীয়দের শিক্ষা  | 0000           | (000    | ٧٠٠٠ .   | a       |
| পুলিস বিভাগ         |                | 200,000 | ૭૧૯,૦૦૦  | ۵۶۵,۰۰۰ |
| আর ও ব্যরের সমতা রং | কার জভাত ব্যয় | •       | 242F330  | აცგ.,   |

#### মরীচিকা।

#### প্রথম পরিচ্ছেদ।

বীজ-রোপণ।

চৈত্র মাসের শেষ। বিশ্ববিত্যালয়ের পরীক্ষা হইরা গিরাছে। স্থালগাঁরের ভবকান্ত এবার এফ, এ পরীক্ষা দিরাছে। আশপাশের গ্রামের আরো কয়েকটি ছাত্রের এখনো কালেজ বন্ধ হয় নাই, ভাই, ভাহাদের অন্থ-রোধে, ভবকান্ত এ কয়টা দিন মেসের বাসায় রহিয়া গিয়াছে।

ভবকান্তের এথনো বিবাহ হয় নাই, তাই
দেশে ফিরিবার দিকে চাড়ও ততটা ছিল না!
এবং কালেজ-যাওয়া, পড়াগুনা প্রভৃতির মধ্যে
ব্যস্ত থাকার দক্ষণ, কলিকাতা সহরের সহিত
ঘনিষ্ঠ পরিচয়-স্থাপনে, যে স্থবিধা এতদিন
ঘটিয়া উঠে নাই, এথন তার স্থাবয়া করিবে
বলিয়া সে সকল করিল।

সকালে পরেশনাথের বাগান, তপরে কোনদিন চিড়িয়াথানা, মিউজিয়ম, থিদির-পুরের ডক, কোনদিন বা শিবপুর, মন্থুমেন্ট, হাইকোট, সন্ধ্যায় ইডেনগার্ডেন, রাত্রে থিয়েটার—ভবকান্তকে কলিকাতায় ধরিয়া রাথিবার পক্ষে, ইহারাই ত পর্যাপ্ত! তাহার উপর আবার ছিল, "সংহন্ত্রী" সাপ্তাহিক পত্রিকার পুস্তকবিভাগ হইতে প্রকাশিত এক টাকায় পঞ্চারখানি উপস্থাস! এমন বিস্তীর্ণ আয়োজন ফেলিয়া, যে এই অসহ্ গ্রীত্মে পাড়াগাঁয়, জঙ্গল পরিবেষ্টিত, পানাপুক্রের পাড়ে অবস্থিত জীর্ণ বাটীর মধ্যে আশ্রেয় গ্রহণ করে, সেত নিতাস্তই হতভাগ্য!

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। মেসের

ছাদে, ভাঙা চেয়ারে বদিয়া ভবকান্ত একাগ্র-চিত্তে "পিশাচিনী পারুলকামিনী"পডিভেছিল। ঘন জঙ্গলে, দফা-পরিবৃত ইন্দ্রধ্বত্ব সিংহের উদ্ধারে ছন্মবেশিনী, রাজকন্তা অনক্ষমগ্ররী একাকিনী আসিয়া, তরবারি-চালনায়, পঞ্চাল-জন ভীমবল দম্মাকে চকিতে নিহত করেন, তাহারি লোমহর্ষণ বিবরণী পড়িতে-পড়িতে ভার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিল! তার পর অনক্ষঞ্জরী ও ইক্রাধ্বজ দিংহ উভরেই যথন জানিতে পারিলেন, তাঁহারা পরস্পরকে কভ কাল হইতে কি অসমভাবেই ভালোবাসিয়া অাগিতেছেন, তথন বেচারা ভবকাম্বের হদয়ভন্তীতে একটা কোমল স্থর বাজিয়া উঠিল। আর. ঠিক এই সময় সন্ধার অন্ধকার চারিধার ছাইয়া ফেলিল। বইয়ের অক্ষর ভাল লকা হয়না। ভবকান্ত বহি বন্ধ করিয়া আবাশের দিকে চাহিল।

পাশে হাইকোটের প্রসিদ্ধ উকিল বীরেক্র বাব্র বাড়ীতে তাঁর পৌলের অরপ্রাশন উপ-লক্ষে শানাই বাজিতেছিল। একে বসস্তকাল, মৃহ্নিগ্ধ বায়ু বহিতেছে, তায় সস্ত উপতাস উদ্ভাস্ত তরুণ পাঠকের উন্থ হৃদয়, তাহার উপর শানাইরের মিষ্ট রাগিণী। ভবকাও অধীর চিত্তে আসিয়া ছালের আলিসার ধারে দাঁড়াইল।

বীরেপ্র বাব্র বাড়ীর ছাদে, সব্দ, বাসঙী প্রভৃতি নানা রঙের কাপড়-পরা ফুটফুটে মেরেগুলি চুটাচুটি করিয়া বেড়াইভেছিল!

ভবকান্ত উদাস দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়াছিল। ভাহার মনে জগতে সুধ যদি কোথাও থাকে ভ, ঐ বীরেন্দ্রবাবুর বাড়ীর ছাদেই তাহা আছে ! আর এই বীরেক্তবাবুর সহিত যাহাদিগের দম্পর্ক আছে, এ জগতে তাহাদেরি জীবন-ধারণ ভধু সার্থক! এই ছোট মেম্বেগুলি অসকোচে যাহাদের সহিত আলাপ-পরিহাস করে, যাহাদিগকে দেখিলে আনল্পে-অভিমানে মাতিয়া উঠে, ধন্ত, শুধু তাহারাই ! হায়, সে তাহাদিগের কেহই নহে। তাহার অম্ব **इहेटल बीदबन्ध** गांव वाजित मामनामीता अ তাহার সন্ধান লইবে না, তাহার স্থাপ বীরেক্ত বাবুর দরোয়ান অবধি এতটুকু আনন্দ জানা-ইতে আসিবে না, ছেলেমেয়েগুলি ত নহেই ! দে যদি আজ ফুলিগায়ের ভবকান্ত না হইয়া, বীরেক্স বাবুর বাড়ীর এই ছেলেমেয়েদের গাড়ী টানিবার ভূত্য হইত, তাহা হইলেও আজ তাহার কত সুথ ছিল! ভবকান্ত ধীরে ধীরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কত ভাবিতে লাগিল। এই হাস্তমন্ত্রী, সজ্জিতা, স্থবেশা, চম্পকরবণী ছোট মেয়েগুলির পাশে দাড়াইতে পারে, সমগ্র ফুলিগাঁ। খুঁজিলে. এমন একটি মেয়েও মেলে কি না সন্দেহ। মুরজাহান, বুঝি, শৈশবে ঠিক এমনি ছিল ! ইহার মধ্যে, কেহু যদি বেচারা ভবকাত্তের হ্নয়ভাগিনী হয়—! বাতাদে. ভবকাস্তের দীর্ঘনিশ্বাস ভাসিয়া গেল !

সেরাত্রে বিছানার শরন করিয়া, একটা কথা কেবলি ভবকান্তের মনে হইতেছিল—
এত বর্ষ হইতে চলিল, তবু ত সে কোনদিন কাহারো প্রেমে পড়ে নাই! তার
অদৃষ্ট নিতান্তই অপ্রসন্ন! তার বন্ধু যোগেশ্বর
প্রেমে পড়িয়াছিল,সভারও হুইবার লভ্ হইয়াছিল, আর সে এমন কি দোষ করিয়াছে বে,
প্রেমের নিরাশ যাতনাটুকু ভোগ করিবার
অবকাশও তাহাকে লাও নাই, ভগবান!

আজ সে ভাবিতেছিল, প্রেমে পড়িবার পক্ষে যোগ্যা পাত্রীই বা তার মিলে কোথার ! ঐ বীরেক্স বাবুর বাড়ী—আহা, তা যদি
সম্ভব হইত ! তাহা হইলে, জগতে তার আর
কোন অভাবই থাকিত না ! ভবকান্ত না
হইয়া, সে যদি আজ কোন উপস্থাসের নায়ক
হইজ, তাহা হইলে ত ছঃখই ছিল না ।
দক্ষা-হন্তে নিগৃহীত হইতে কি সে পশ্চাৎপদ,
যদি অনঙ্গমঞ্জরীর মত, তার উদ্ধার-ক্রী
মিলিবার সম্ভাবনা থাকে ।

শেষ রাত্রে, খুম ভাঙিলে, ভবকাস্ত স্থির করিল, কলিকাভায় কাহারো সহিত তাহার তেমন আলাপ নাই, দেশে ফিরিয়া প্রেমে পড়িবার জন্ম সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে। লক্ষ্মী উল্ফোগী পুরুষসিংহেরই আশ্রম গ্রহণ করেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

#### অঙ্কুরোলাম।

মুলিগায়ের বাটির বাহিরের রোয়াকে ভবকান্ত বসিয়াছিল। সম্মুখের বাগানে, পাড়ার বালিকারা ফুল তুলিতেছিল। ইহাদের মধ্যে वरमारकाष्ट्री देशविन्ती स्मिथरण-अनिर्ण मन নহে ! নামটিও বৈবলিনী ! প্রেমের পক্ষে উপযুক্তা পাত্রী বটে ! তবে তাহার শাণিত রসনা দেশে এমন প্রাসদ্ধি বিস্তার করিয়া-ছিল যে, ভবিষাতে সে কলহ-বিভান্ন অপুর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিবে সকলের স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ভধুই কি রদনা! কিল-চড় প্রভৃতি প্রহার-বর্ষণেও দে আশ্চর্যা শক্তির পরিচয় দিত। এক কথায়, ছোট গ্রামথানিতে, সে বর্গীর হাঙ্গামার তুলাই ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল। পাড়ার ছেলেমেয়েরা তাহাকে, স্যাজীর আসনে, বরণ করিয়া সশস্কচিত্তে তাহার আঞ্জা-পালনে, সর্বাদা উদগ্রীব থাকিত। তার ধর বচনের আশহায়, কলিকাতা-প্রত্যাগত ভবকান্ত একদিনো প্রেমাভিব্যক্তির সাহস পায় নাই। আজ, তাহাকে দেখিয়া, কোভে, বেচারা ভবকান্তের অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়া-ছিল ! হায়, প্ৰভাপ ! হায়, শৈবলিনী, শৈ— !

সহসা ভবকাম্ভের চোধের সম্মূপে একটা ছোটখাট যুদ্ধ হইয়া গেল। ওরফে হুরমার বয়স আট বৎসর বেশ ! শাস্ত, ধীর মেয়েটি! সে বেচারী তার মামার বাড়ীতেই প্রায় থাকিত, কাজেই, শৈবলিনীকে তেমন চিনিত না! আজ ফুল তুলিতে আসিয়া ভালো হুটি চাঁপাফুল সে মালীর নিকট হইতে रेশविना पिथिट করিয়াছিল। পাইয়া তাহাতে সম্রাজ্ঞীর স্থায় দাবী বসাইলেও, স্থরমা ছাড়িল না। প্রতিপত্তি-রক্ষার জন্ম, অগত্যা, শৈবলিনী স্থরমার গণ্ডদেশে প্রচণ্ড চপেটাঘাত বর্ষণ করিয়া, তার সাজির ফুলগুলি ताकरकार्य वारक्यांश कतिया, शान করিল। অনুগত অকোহিণীর মত, মেয়ের কি একওঁয়ে "মাগো, মেয়ে" म्म. বলিয়া সগৌরবে শৈবলিনীর অনুসরণ করিল। স্থরমা মাটিতে পড়িয়া চীৎকার করিয়। কাঁদিয়া র্টার্ট্ড উঠिन। বেচারীর কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

ভবকান্ত তাড়াতাড়ি স্থরমাকে তুলিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া আসিল। লজেঞ্জেদ ও চুরোটের ছবি দিয়া,ডিক্সনারীর ছবি দেখাইয়া, নানা উপারে, দে স্থরমাকে সান্তনা প্রদান ক্রিল।

ইহার পর হটতে, স্থরমা ও ভবকান্তকে প্রায় একত্রে বেড়াইতে দেখা যাইত ! ভবকাম্ভ ছবি দেখাইয়া, গল্প বলিয়া, অনভিজ্ঞা সরলা বালিকাটির হৃদয়-হরণে সর্বাদা সচেষ্ট ছিল। উপস্থাসের নায়কের মত, সে সুরমার হৃত্য, গাছ হইতে ফুল-ফল পাড়িয়া দিত, সন্ধ্যার সময় রোয়াকে বসিয়া আকাশের ভারাও গণিত! এই সময়, লুকাইয়া ভব কান্ত কবিতা লিখিতেও আরম্ভ করিয়াছিল, বাড়ীর লোকে অবশ্য ভাহা জানিতে পারে নাই। এক একবার সে ভাবিত, স্থরমা নিতাম্ভ বালিকা, আবার মনে হইত, প্রতাপ ও শৈবলিনী, যথন আম্রকাননে থেলা করিড, তথন তাহাদিগেরি বা এমন কি বয়স হইয়াছিল ! দেদিন ছপুরবেলার ভবকান্ত কাগজের

নৌকা তৈয়ারী করিতেছিল। স্থরমা নিকটে বসিয়াছিল। ভবকাস্ত ডাকিল, "মুর !"

"(कन, खवनां ?"

"তুমি আমাকে ভালবাদ ?" "বাসি।"

"থুব, ভালবাদ ?"

"খুব !"

তার পর ভবকান্ত আরো কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কথাটা বাধিয়া গেল! লজ্জায় তার মুখ লাল লইয়া উঠিল। ভবকান্ত আবার ডাকিল, "মুর!"

"কেন ?"

"তুমি সাঁতোর কাটিতে জান ?" কিছুদিন পূর্ব্বে, সে 'চক্রশেথর' পড়িয়াছিল। তাই, বোধ হয় সাঁতারের কথা, তার মনে পড়িতেছিল!

স্থ্যমা কহিল, "না !" "সাঁতারটা শিথো—শেখা ভালো !"

"মা যে বকে, ভবদা, পুকুরে নাইডে গেলে—"

"वरहे !"

ভবকান্ত কহিল, "হুর, তুমি—"কথাটা শেষ হইল না। কে যেন তার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। চাপা গণায় আবার সে ডাকিল, "হুর!"

"না, ভবদা, অমন করে কথা কয়ে! না ভাই, আমার বড় ভর পায়, জানো ত. 'ঠিক একুর বেলা, ভূতে মারে ঢেলা!"

কিন্তু ভবকাপ্ত আৰু মরিয়া হইয়াছিল।
আৰু দে হাদ্য উন্মুক্ত করিয়া জানাইতে
চাহে, স্থরমাকে দে কত ভালবাদে! তাহার
জন্ত, যদি প্রাণ দিতে হয়, তাহাতেও দে
আৰু প্রস্তুত। মিথ্যা লজ্জা করিয়া জীবনের
শ্রেষ্ঠ স্থা হারাইবে, এত বড় মুর্গ ও কাপুরুষ,
দে কথনো নয়!

ভবকান্ত কহিল, "সুর, আমাকে বিয়ে করবে ?"

"गारः--"

"না, স্বর, বল, বল, বিয়ে করবে— তা হলে, আমি তোমাকে অনেক ছবি দেব— কলকেতা থেকে আসবার সময় কত নৃত্ন পুত্ল, রঙীন জলছবি কিনিয়া আনিব—
কত জিনিষ দেব, বল, লজ্জা কি ? বল,
আমাকে তুমি বিষে করবে ?"
মৃত্ হাসিয়া, স্বরমা কহিল, "ওমা, দাদার

সঙ্গে বুঝি আবার বিষে হয়!"

ভবকান্ত ভাবিল, নিরাশ হইলে চলিবে না। সে কহিল, "এস স্থর—এখন সকলে ঘুমোচ্ছে, তোমাকে পুকুর ণেকে পদ্মফুল তুলে দিইগে!"

"আর, তোমার কাপড় ভিজুলে বকুনি খাবে যে !"

আমি আলাদা কাপড় নিয়ে যাব—কেউ কানতে পারবে, কেন ?" "না, ভাই, আমি যাব না! মা জানতে পারলে বকবে!"

"কেউ জানবে না—এসোনা, তুমি পাড়ে দাড়িয়ে দেখো, আমি কেমন ডুব সাঁতার দোব।"

"আমার, ভাই, ডুব সাঁতার কাটা দেখতে বড় ভালো লাগে।"

উভয়ে দীঘির ধারে গেল! ভবকাস্ত জলে সাঁভার কাটিতে নামিল। স্থরমা উপরে দাড়াইয়া রহিল।

এমন সময় তীত্রকঠে স্থরমার পিসিনার চীৎকার ধ্বনি শুনা গেল! পিসিমা বলিলেন, পোড়ারমুখো মেয়ে এখানে ছুটে বেড়াছে! হাবলীদের বাড়ী নেমস্তর আছে, নাং সকলে খুঁজে খুঁজে সারা—মেয়ে এখানে পুকুর ধারে রোদ পোহাচ্ছেন! পুরুষ মামুষের সঙ্গে বেড়ানো কি, লাং বাড়ী যা! চুল বাধতে হবে না!"

স্থান কাদিয়া ফেলিল, কহিল, "এঁা, ভবদাযে বললে, পদাফুল ভূলে দেবে।"

পিসিমা কহিলেন, "ভব, বাবা, পদ্মজ্ল নিয়ে থেণা করে না,ছি:! তুলে আমাকে দিয়ে এসে কাল প্জো করে বাঁচবো,—কেমন বাবা ?"

"বেশ ত, পিসিমা।"

পিদিমা স্থানাকে শইরা রক্ত্বল ভাগি ক্রিলে, ভবকাস্ত ক্লিষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিল।

> ভৃতীয় পরিচেছদ। পরিণতি।

দেদিন সুরমা আদিয়া যখন ভবকাস্তকে

ভাকিল, তথন ভবকান্ত সবেমাত্র "ঝঞ্চাময়ী" উপন্থাস শেষ করিয়াছে। বাঙ্লা উপন্থাস সবগুলিই প্রায় ভবকান্ত পড়িয়া কেলিয়াছে। তবে ঝঞ্চাময়ী'র মত মর্ম্মপর্শী উপন্থাস বাঙলা ভাষার আর আছে কিনা, সন্দেহ! ৭৭২ থানি পৃষ্ঠা! তাহার পাত্রপাত্রীগুলা ভবকান্তকে বিচিত্র স্বপ্রমোহে বিভোর করিয়া ভবকান্ত কে বিচিত্র স্বপ্রমাহে দেখিয়া ভবকান্ত কহিল, "হর, হালদাণীর বাগানে, আজ যদি সন্ধ্যার সময় যাও ত, তোমাকে কাঁচামিঠা আঁব পাড়িয়া দিই।"

কাঁচামিঠা আমের প্রতি স্থরমার বিশেষ লোভ থাকিলেও, সন্ধ্যাবেলার গাছপালার নিকট যাইতে তার যথেষ্ট আশকা ছিল। সেচুপ করিয়া রহিল।

ভবকান্ত কহিল, "যাবে না, স্থর ?"

কাঁচামিঠা আমের লোভ ছাড়াও ত সহজ নহে। শেষ মুহূর্ত অবধি চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি! স্থরমা কহিল, "যাব।"

"বেশ, মনে থাকে বেন! পুকুরের সিঁড়ির উপর আমি থাকব—তোমার কোন ভয় নেই! উঃ, কি বড় বড় আঁবই হয়েছে!"

"এখন, কেন, আনবে চল না, ভবদা ?"

"এখন ওথানে লোক আছে। তারা গাছ জমা নিয়েছে। পাড়তে দেবে কেন ?"

"তা বটে।" স্থানার জিবে জ্বল আদিয়াছিল। দেই বড় বড় কাঁচামিঠা আঁব গুলি
—আহা, এমন ভালো জিনিষ কি আর আছে। ভবদা তাকে বড় ভালবাদে ত।
বড় লক্ষা ছেলে। দে যে আঁব ধাইতে ভালবাদে, ভবদা কেমন করিয়া তাহা জানিল।

''তা হলে মনে থাকে যেন স্থর—নিশ্চয় এসো—আর কেউ যেন না জানতে পারে, দেখো।"

কাঁচামিঠ। আমের প্রতি ভবকান্তের যে বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ ছিল, তাহানহে ! তুচ্ছ ছুটা ফলের জন্ম উদ্গ্রীব হইবে, সে কাল আর তাহার নাই ! প্রেমের মহিমায় সে আজ সাধারণ মান্তবের অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছে। আপনার স্বার্থ বলি দিতে, আদ্ধ্য তে এতটুকু কাতর নম্ব! প্রমার অক্ত ছটা আঁব পাড়িয়া দেওয়া—সে ত সামাক্ত ব্যাপার! তার কক্ত, সে আন্ধ্র প্রাণ দিতে পারে! কিন্তু স্থরমা কি তার গভীর হৃদরের অগাধ অসীম ভালবাসার প্রতিদান দিবে! নাই দিক্— তব্ ভালোবাসিয়াই ভবকান্তের স্থা! আহা, পরীক্ষার অন্তরালে, তাহার জন্ত, এমন বর্গের ঐশ্ব্য-ভাণ্ডার উন্স্ক্ত ছিল, সে-ত কখনো স্থপ্নেও তাহা ভাবে নাই!

কিন্তু এই আদ্রচ্রি ব্যাপারটা একেবারে স্বার্থশৃত্ত ছিল না। সরলা নারী—হউক বালিকা—তার সহিত আজ দে একটু ছলনা করিয়াছে! রণে প্রেমে সে ছলনাটুকু অবস্ত ক্ষমার্হ!

আমের শোভ দেখাইয়া স্থরমাকে সে ৰাগানে লইয়া যাইতে চায়। উপভাগে সে পডিয়াছিল, সরোবরের মর্ম্মর সোপানে বসিয়া প্রেমিক-প্রেমিকারা হাদরের কথা ব্যক্ত করে। চন্দ্রকরোজ্জল নিশীথ, মাথার উপর তারকা-থচিত, অনস্ত,নীল আকাশ, পদতলে সরোবরের কালো জল। আহা, সেইত প্রেমাভিব্যক্তির পক্ষে, উপযক্ত কাল, উপযক্ত স্থান। স্থারমা বালিকা-পল্লীগ্রামের অলিকিতা বালিকামাত্র—নহিলে, তাহার জন্ম, স্থরমা একছড়া মালাও কোনদিন গাঁথিয়া দেয় নাই। ষাই হোক, আজ দে নিজে চুপি চুপি বেল ও বকুল কুল দিয়া এই ছড়ামালা গাঁথিয়াছে। পাছে ভথাইয়া যায়, এই ভয়ে, ডেক্লের মধ্যে এক বাটি জলেনে হুটি ভিজাইয়া রাথিয়াছে ! সেই মালার একগাছি সে আজ স্থরমার কঠে পরাইয়া দিবে—আর স্থরমাও অপর গাছি ভাহার কঠে পরাইয়া দিবে। পুষরিণী ছিল, গ্রামের নরনারী সন্ধার সময় সেখানে বিরল হইলেও সে সকল পুষ্করিণীতে তালগাছের মূলই সোপানের স্থান অধিকার করিয়াছিল-নায়কনায়িকার বসিবার মত উপযুক্ত স্থান ছিল না!

হালদার্ণির বাগান লোকালয়ের একটু

দ্রে! পু্ছরিণীর সোপান মর্মর-রচিত না হইলেও, তথার জীব ইটক থণ্ডে বসিবার স্থান সংগ্রহ করিয়া লওয়া বাইত।

সন্ধার পর, কাগজের মধ্যে, মালা ছুইট জড়াইরা,ভবকান্ত হালদার্পির বাগানে উপস্থিত হইল। সোপানের জীব ইষ্টকন্ত্রণে বসিরা সে অধীর আবেগে নারিকার আগমন প্রতীকা করিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা খনাইরা আসিল। অন্ধলার গাঢ় হইরা নামিল। অন প্রাণীর সাড়াশন্ধ নাই। তার বিজনতার, বিজ্লীর গভীর ধ্বনিতে ভবকান্তের প্রাণটা শিহরিয়া উঠিতেছিল। আকাশে চাঁদ ছিল না! আজ বে, রুষ্ণ পক্ষের ক্রমোদশী, অতিরিক্ত অধীরতার, সেদিকে লক্ষ্য করিবার, ভবকান্তের অবসরই মিলে নাই। চাঁদ উঠিবে না জানিলে, সেকথনই এ তৃঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর ইইত না! কাঁচা-মিঠা আম্র পাড়িবার ত তার একটুও ইচ্ছা বা সাহস ছিল না—কেমনকরিয়া সে এই আম-কাঁঠালের ঝোপ পার হইরা, চাঁপাগাছের তলা থ্রিয়া, বাগান ছাড়িয়া গৃহে যাইবে, ইহা ভাবিয়া, সে আকুল হইয়া উঠিল।

পুষ্বিণীর অপর পারে, গাছের ঝোপে, खानांकि खानां छिन, छवकार छव হইল, ওগুণা ভূতের চোধ জ্বলিতেছে ! ভালগাছের পাভাগুলার মধ্যে বায়ু সোঁ সোঁ শন্দে গৰ্জিতেছিল, ভবকাস্ত ভাবিল, ভূতেরই নিখাসের শক ় কি বিজ্যনা ৷ তার চোথ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিল ৷ আর, মনে হইতেছিল কি পাপীয়সী, বিখাস্বাতিনী, এই সুর্মা ৷ অধীর প্রতীকায়, এই অন্ধকারে, বাগানের মধ্যে, ভূতপ্রেতের অমুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া, সে বসিয়া —ভয়ে তার বুক হুর হুর করিতেছে, ফ্রিহ্বা एकारेबा आमिबाट्स-आब. त्मरे निभाविनी স্থরমা, নিশ্চিম্ভ চিন্তে, হয়ত ভার পিসিমার কাছে আবদার ধরিয়া গল ভনিতেছে। সে যদি কোন রাজপুত্র হইত ত, এখনি বোড়ায় চড়িয়া

দেখানে উপস্থিত হইত, এবং তরবারির আখাতে তার এ গভীর পাপের চূড়ান্ত শান্তির বিধান করিত! কিন্তু গায়, সে রাজপুত্র নহে, তার খোড়া নাই, তরবারি নাই, অধিকন্ত সন্ত পরীক্ষার ফল বাহির হইবার আশকায় সে নিতান্ত নিরীহ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর, ক্ষবরদন্ত প্রেমের এই বিকট অত্যাচার! সে কাদিয়া ফেলিল! এ বিশাস ভঙ্গের কি শান্তি নাই!

সহসা প্রমর্থার শুনিরা সে ফিরিয়া চাহিল ৷ তার গা ছম্-ছম্ করিয়া উঠিল ! কে আদেনা! স্থরমাকি ? আহা, স্থরমা তবে সভাই ভাহাকে ভালবানে ! কিন্তু এ'ত সুরমার পারের শব্দ নয়। এ যে ক্ষিপ্রগতিতে কে ছুটিয়া আদে! ভবকাস্ত ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। শৈশবে বে শুনিয়াছিল, হালদাণীর বাগানে, তুপর রাজে ভুতের লড়াই হয়। সে ভাবিশ, হায়, প্রেমের জন্ত ভূতের হাতে, অবশেষে প্রাণটা দিতে হইল। তবু একবার শেষ চেষ্টা—ে যে ভয় পাইয়াছে, ভৃত্তক সে कथा कानाता इटेरव ना! मूर्य माठम দেখাইতে হইবে। সমন করিয়া কত লোক ভতের হাতে ইাচিয়া গিয়াছে। কিন্তু আর ভাবিবার অবসর নাই! ভূত কাছে আসিয়া পভিষ্তি।

দে সাঞ্চে ভর করিয়া সিঁড়ির রোয়াকে উঠিল! ভূত যে তালারি পাশে আসিয়া পড়িয়াছে! সক্ষনাশ! সে প্রাণপণে শক্তিস্ক্র করিয়া কছিল "কে!" কথাটা কাঁপিয়া ভাঙিয়া গেল! দুরে প্রতিপ্রনি উঠিল, "কে!"

এমন সময় স্মুপেট নিখাসের শক্, ফোন্! ভবকায়ত টাল সামলাইতে না পারিয়া, 'মাগো' বলিয়া, উলটিয়া পাঁকের মধ্যে পড়িয়া গেল !

উড়িয়া মালী ভিজা কাপড় পরা, কাদা মাথা ভবকাস্তকে ভার গৃহে পৌছাইয়া সংবাদ বিল, বাবু বাগানে আব চুরি করিতে গিয়াছিল। ভার গরুটা বড়িছি ডিয়া সেদিকে আদে। বাবু ভয় পাইয়া গাছ হইতে বুঝি পাকে পড়িয়াছিল। ছোকরা বাবুদিগের জালার সে মুনিবের কাছে প্রহার খাইয়া মরে।

সে দিন অপরাঃ ভবকাস্তের অজ্ঞাতে, তার পরীক্ষার ফেল হওয়ার সংবাদ আদিয়া সকলকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার উপর, আবার, লক্ষীছাড়া ছেলেটা সন্ধানবেলায়, ছোটলোকের মত, আম চুরি করিতে গিয়াছিল ভনিয়া ভবকাস্তের পিডা সমস্ত বিরক্তি ও অপমানের জ্বালা পুত্রের পৃষ্ঠে বর্ষণ করিলেন।

পর্বাদন হইতে ভবকান্ত স্থরমাকে নিকটে বেঁসিতে দের নাই। নারীজাতির উপর তার আন্তরিক বিষেধ ক্ষমিগাছিল। নারীর প্রেমটা যে কিছুই নহে, তাহা যে বিরাট স্থার্থসংশ্লিষ্ট, ইহা দে মর্ম্মে মর্মের ব্ঝিয়াছিল। ইহার পর হইতে সে আবো ব্ঝিয়াছিল, প্রেমটা জগতে তপ্রাপা মরীচিকা মাত্র, আর বাঙলা উপত্যাসগুলা নিভাস্থই গাঁজাথুরি! ভবকান্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, প্রীবনে কখনো আর দে বাংলা উপত্যাস পাড়িবে না! এবং এ প্রতিজ্ঞা মাজ প্র্যান্ত যে, সে ভীয়ের মত মনিচলিতভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, ভাহা মামরা হলপু করিয়া বলিতে পারি।

चौ जो दी करणाइन युर्थाणाधात्र।

# শুনা লোচনা

মনীয়া |--- ( বিশ্ৰ কাৰ্য ) শীৰুক্ত নৱেক্ৰনাথ ্রুটার্য শবিত। বেলল নেডিক্যাল লাইবেরী হইতে ্ৰাম ভৰুদান ভটোপাগায় কৰ্তৃৰ প্ৰকাশিত। भूमा ।। । अध्यानि हेरबाक कवि हिनिमत्नत "पि (প্রিলেস্" নামক মিশ্রকাব্যের অনুবাদ। এথানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষার পাঠা পুত্তক ক্লণে নির্দারিত হইয়াছে। অমুবাদ হই-लেख, योजिक अन् चाराका, अज्ञान अन्न ज्ञार। विरामीय कवित्र, विरामवर्कः (हिमित्रामत्र अञ्चवार किक्रण তু:সাধ্য তাহা সাহিত্যদেবীমাত্রেই অবগত আছেন। আমরা এ কঠিন সাধনায় প্রবৃত্ত গ্রন্থকারকে যথেষ্ট थनात्रा कहिएकि । अष्टकांत्र अवश्र वितनी छेन्यानित एल दिनीय छेपमात वहन वावशात कतियां हिन, किन् একটি বিষয়ে তাঁহার মৌলিক ভ্রান্তি বড়ই ক্ষতিকর হইয়াছে। তিনি শান্তাকে বজীয় সমাজের যে শ্রেণী হইতে আহরণ করিয়াছেন, সে নির্বাচনটা সুসঙ্গত হয় নাই, মৰে হয়। বজীয় সমাজ এথনো পুরুষ নারীকে ঠিক পাশ্চাতা প্রেমিকের চক্ষে দর্শন করে না। প্রাচা ও পাশ্চাতা প্রণয়-বাংপারেও যে প্রভেদ - আছে নে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইটুকু কুল ক্রটি, কলক্ষের মত, ইহিয়া গিয়াছে। রচনা স্থলবিশেষে দুৰ্বল ७ ८ १ कर्ष बहुत्त छ, स्वार्टिह छेलत कुन्तत बहुद्वारह ! স্থানে স্থানে ভাষা, ভাষকে ছাড়াইয়া ফলর সঙ্গীতের ্স্ষ্টি ক্রিয়াছে ৷ এবং সাধারণভঃ এছণানি বেশ ্ উপভোগ্য হইয়াছে। আশা করি শক্তিশালী লেথক ভবিষাতে অনুবাদে প্রস্তু না হইয়া বিদেশী গ্রন্থের ্ছায়া অবলম্বন করিয়া মাতৃভাষার 🕮 বৃদ্ধি করিবেন।

্ দশচক্রে। (কোডুক-নাটা) শ্রীযুক্ত পৌরীজ মোহন মুখোপাধ্যায়, বি.এ. প্রথীত। ৩ং, হরীশ চাট্-যোর ঠীট, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে শ্রীমুক্ত নংক্রে-মোহন চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য হয় শালা।

कवित्र त्रवीलनात्व "मुक्तित्र हेगीव" मैर्नक प्रस भर-লখনে 'দশচক্ৰ' বচিত হইবাছে। কৈত্ৰিকনাট্য ब्राज्ञार, स्मर्थक्य जनवर्धामणीय जामक जनम सङ्गठित मधाना बिक्छ इव ना स्था थाता लोहोता नार्व গ্রন্থের বিশেষ মূল্য এই বে. ইহাতে সংক্ষা সংযত ভাব, হুকুচি ও সর্পতা রক্ষিত ইইয়াছে। কৌশাও ক্টকল্লনা ৰা অবাভাবিকভার সাহাযো কৌতৃক বা হাস্তরসের সৃষ্টি করিবার অয়াস নাই। সাদাসিধা কথার এমন সুন্দর প্রয়োগ করিয়াছেন যে, ভাহাতে আপনা আপনিই রসের সৃষ্টি হইয়াছে। নাটকীর শিল-চাতুর্য্যের প্রাণ,--সহজ ও সরল ভাব। যতদূর খাভাবিকতা বন্ধায় হাখা যায়, লেখকের ভতই কৃতিত প্রকাশ পার। সৌরীজ্ঞবাধু এ বিবরে বংগট কৃতিও দেখাইয়াছেন। তাঁহার রচনার প্রধান গুণ প্রচহর আঘাত। সমাধ্বকে শাসন করিছে ইইলে, উপরে ঘা দিলে ভাহার চৈত্ত সম্পাদন দুরে থাক, আয়ো সে উদ্বত হইয়া উঠে। এখন স্থাক্ষভাবে ভাহার মর্মে আঘাত দিতে হয় যে সহজেই ভার চেতন। হয়। গানগুলি বেশ সুখপাঠা ও কবিত্রসে সুমধুর-সেগুলি রক্ষাকে কিন্ধপ ভাষিয়াছে, ভাষ্য দেখিবার অবসর আমাদের ঘটে নাই। একটা বিষয়ে কেবল আমাদের মতভেদ আছে। সৌরীক্র বারু নৃতন লেখক, এবন তাঁহাকে বছনিন সমালোচকের আদালতে হালির হইতে হইবে। এপনি এত অবৈধ্য হাছার শোভা পায় লা। গ্রন্থের "**পৃক্**কথায়" তিনি সমালোচকবর্গের প্রতি ভীত্র কটাক্ষ করিয়াছেন। यनि नमारमाठक ्याभन कर्डवा-भारत अक्य इस তবে তাঁহার প্রতি কুপার উল্লেক হওয়া উচিত। উ'হাকে আক্রমণ করিতে যাওয়া কথনই শোভন नरहा नवारलाइक मायशिक, रम्बक विविधिति नवा

**4**:

কলিকান্তা, ২০ কর্ণ ওয়ালিস প্রাট, কান্তিক প্রেনে এই প্রিচরণ সারা ঘারা মুদ্রিত ও ৪৪, ৩৩ বার্ট্রিপ্র রোড হইনে । শীস্তীক্তিক মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



ना नम्भवत्र रक्षः । भिक्कः । ताचनः अध्यक्षः । सञ्चलक्षः अस्तरकः एकः समिक्षः । र व्हेप्र

#### ভারতী।

৩৪শ বর্ষ ]

रेक्रार्घ, ১৩১१

ি ২য় সংখ্যা।

#### কণারক।

ভূবনেশ্বরে, যাহার গঠন, জগরাথে তাহা পুষ্ট এবং কণারকে তাহা পরিণত। ভূবনে-चत (पथिता मत्न इय, त्रोन्पर्याचन निथित যেন এই পুণ্যভূমিতে নামিয়া আসিয়া মামুষকে আপনার বক্ষে টানিয়া লইয়াছে। জগন্নাথে দৌন্দর্য্য বড় নাই, কি ছ ভাহার স্থবিশাল আয়তনে এবং গান্তীর্য্যে, দর্শককে করিয়া দেয়। স্তব্য শুনিয়াছি, কণারকের অর্ক-মন্দির এই দ্বিবিধ ভাবেরই প্রসাদ বিতরণ করিত। দৌন্দর্য্যে তাহা অদ্বিতীয় এবং বিশালতায় তাহা অভাব-নীয় ছিল। কণায়কের বিশালতা এখন কালগর্ভে, সৌন্দর্য্য ও প্রায়-বিগত।

পুরী হইতে কণারকের অর্ক-মন্দিরের ব্যবধান আঠারো মাইল। মধ্যে বালু আর বালু আর বালু সহর নাই, গ্রাম নাই, মুক্তজনতা নাই, খাছ্য নাই, দেবতা নাই!
বুজ তীর্থধাঞীর ভক্তির ভাণ্ডার জগলাথেই শেষ হইলা যায়।\*

কণারকের শিল্পিগণ কবিত্ব ও সৌলর্ব্যদর্শিতার যতটা প্রিচয় দিয়াছিল,—শিল্পিস্থলভ অভিজ্ঞতার, ততটা দিতে পারে নাই।
অর্কমন্দির এমন স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল,
যে সাগরের ধবল ছাস্তমুথর উর্ম্মিনালা তাহার

চরণে উচ্চ্বাতি হইয়া গড়াইয়া পড়িত।
শিথিল বালুকাভিন্তির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া,
একটা মেঘভেদী মন্দির সাগরের আমুরিক
উপদ্রব কতকাল অটলভাবে সহা করিবে?
ইচাই অক্মন্দিবের প্রনের প্রধান কার্ব।

ইহাই অর্কমন্দিরের পতনের প্রধান কারণ। আর একটি এমন ব্যাপার ঘটয়া গেল. যাহাতে কণারকের উপরে ধ্বংসের ভীম-কর অন্ধিককাল মধ্যেই প্রসারিত হইল। সমুখে, সাগরগর্ভে কতকগুলি গুপ্তশৈল অনেক তরণীর সর্বানাশ সাধন করিয়াছিল। অর্ক-মন্দির শিধ্বে, এক থগু চুম্বক-পাথর ছিল। জাহাজের কুসংস্থার-অন্ধ মুসলমান নাবিকেরা স্থির করিল, ঐ পাথরের আকর্ষণেই এখানে জাহাজ ভূবিয়া যায়। নাবিকেরা বলপূর্বক মন্দির শীর্ষ হইতে চুম্বক পাথরখানি বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। তথন হইতে, দেবার-তনের আরতি রাগিনী আর বিশ্বছনের সহিত স্থর গাঁথিয়া দিত না। তথন কোথায় গেল পূজার ঘটা, শ্লোকের ছটা, পুষ্পের ডালি, নৈবেত্তের থালি, অগুরুচন্দনকলাপ আলাপ! কারণ ? জপগাহনার স্পর্দে দেবমহিমা কুল হইয়াছে ! হা দেবতা। মানবের হস্তে এত অল্লে তুমি অপবিত্র হও! উড়িয়ার দাদশ বর্ষের রাজ্ঞে, কণারকের

\* শুনিতেছি, পুরী হইতে কণারক যাইবার জন্ম রেলপথ নির্মাণের প্রশুবাৰ হইতেছে। যদি হয়, তাহা ইইলে অনেকেই এই অতীব গৌরবের শেষ-চিহ্ন দর্শন করিবার সুযোগ পাইবেন। মন্দিরচূড়া নীল আকাশের অনেকথানি পর্যান্ত অধিকার করিয়াছিল। এখন, মন্দিরের উৎকৃষ্টভাগ কালের কবলে আত্মদমর্পণ করিয়াছে,—মাত্র জগমোহনটি অভাপি বিভয়ান আছে। সেই স্বল্লাবশিষ্টের মধ্যে, আজও যাহা দেখা যায় তাহা অপূর্কস্কলর। কিন্তু তাহার আশাও আর বেশী দিন করিও না।

জগমোহনের ভিতরে যাইবার উপায়
নাই। দ্বার পথ হইতে, শ্বলিত প্রস্তরস্তুপাকীর্ণ কক্ষতল দর্শন করিয়া, অতি
সাহসীও তাহার ভিতরে প্রবেশ করাকে,
বৃদ্ধিমানের কাদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করেন না।
জগমোহনের উপরিভাগ অযত্বস্থলত শৈবালচিত্রে শ্রামানা। কারুকার্য্য, যা' কিছু
দেখা যায়, তা' বাহিরে। মোহনের পিছনে
প্রধান মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পর্ক্ষভাকারে
পড়িয়া আছে।

কণারকের জগমোহনটা প্রথম দৃষ্টতে 
স্থাবিকল ভ্বনেশ্বরের মত বোধ হয়। এবং 
সোল্শু, এমন পরপ্রারালারী,—যে দৃষ্টিবিভ্রম অনিবার্যা। কিন্তু কণারকের ভিত্তিগাত্রন্থ কারুকার্য্য দেখিলে, সহজেই সে ভ্রম, 
টুটিয়া যায়! মন্দিরের স্থনেক সংশ লুক 
মহারাদ্ধীয়েরা ঘর বাড়ী তৈয়ারী করিবার 
জ্ঞাপুরীতে লইয়া গিয়াছে। অরুণস্তন্তটী ও, 
পুরীর জগয়াণ মন্দিরের দোলমঞ্চ্যারি নামক 
পথের মধ্যে স্থাপিত আছে। তাহার মন্দণতা, 
তাহার নির্মাণ প্রণালী এবং তাহার স্থটোল 
সৌন্দর্য্য, যিনি দেখিয়াছেন,—তিনিই মুগ্র 
ইইয়াছেন। স্তম্ভটীর মধ্যভাগে কোনরূপ 
কারুকার্য্য নাই,—নীচেও যে কারুকার্য্য

আছে, তাহা অল্লের মধ্যে বেশ। কিন্তু অরুণ-শুন্তের কথা এখন থাক।

কণারক দম্বন্ধে. পুরুষোত্তম তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। "কোনার্কস্থোনধন্তীরং ভক্তি মুক্তি ফলপ্রদম্। সাত্রৈব সাগরে হুর্যায়র্ঘং দ্রা প্রণমা চ॥" এইরূপ, নানা ভত্তে, নানাশাস্ত্রে কণারকের পাপতারিণী শক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রমতারুদারে, ধারকাপতি শাষ স্থ্যনেবের আরাধনা করিয়া, শাপমুক্ত হইয়া, এই স্থানে স্থাের মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শাম্ব এখানে একটি মন্দির স্থাপনা করিয়া-ছিলেন। এবং শাক্ষীপ হইতে পুরোচিত আনাইয়াছিলেন। শাম্বের উপাথান পরে বলিব। অবশ্র, এখন, যে মন্দিরের ধ্বংদাবশেষ দেখা যায়, তাহা শাঘ প্রতিষ্ঠিত নয়। কণারকের মহিমা সম্বন্ধে, অপর এক সংহিতার দেখা যায়:--

সংহত্য দেখা যায়:—
"নৈত্রেয়াপ্যং বনং বিপ্রা নৈত্রেয় তপস্থার্জিত্ম।
যত্র গ্রা নরঃ শীত্রং মহারোগাধিমুচাতে ॥
তত্র যে গাতুমিচ্ছস্তি বীত্রাগা বিক্রমা:।
তেখাং মনোর্থ ফলং প্রয়েদিব্যাধিশ:॥
মৈত্রেয়াথো বনে রম্যে যে তাজ্ঞি কলেবর্ম্।
পাপানি সংপ্রিত্যন্তা জ্যোতির্লোকং

বৃদ্ধতে।" পুতৃতি।

ক পিল সংহিতায় উক্ত হুইয়াছে,—
উৎকলখণ্ডে চারিটা তীর্পভূমি আছে। শখ্যেক্ত চক্রকেত্র,
গদাক্ষেত্র এবং পদ্মক্ষেত্র। ভগবান বিদ্ধু গয়াস্থর-নিধন
করিয়া, উৎকলে তাহার শখ্য, চক্র, গদা ও পদ্ম কেলিয়া
যান। যেখানে যেখানে তিনি য়াহা ফেলিয়া গিয়াছেন,
সেই সেই স্থান দেই নামের এক একটা তীর্থ-ভূমিকে
পরিণত হয়। শখ্য তীর্থ বা অগল্লাথক্ষেত্র, চক্র তীর্থ ব
ভূবনেখরক্তের, গদাতীর্থ বা পার্ক্তীক্ষেত্র ( যাজপুর

আসিয়া সমুদ্রসান করিলে, সর্ববিণাপ দূরে যায়। व्यर्क वटित निष्म উপामना कतिरल विकृत निर्माना লাভ করা যায়। রথযাত্রা দেখিলে, স্বশরীরতপন দর্শনের ফালাভ হয়। শাম্ব ছিলেন, মারকাপতি শীকুফের পুত্র। বেমন তাঁহার সুগঠিতাব্যব, তেমনি তাহার অপূর্ল দৌনদর্যাখী। শাধ ছেলেটি আমাদের প্রথমভাগের গোপালের মত "বড় হবোধ ছেলে" ছিলেন না। কেবল হুষ্টামি আর কৌতুক। অমন যে মহাঝাৰ নারদ, যাঁহাকে স্বয়ং কৃষ্ণ প্র্যান্ত ভক্তি করিতেন,—শাপ তাঁহাকে ভয় করা দুরে থাক—তাঁহার খেতথাক্রর অরণ্য দেখিয়াও টেলিতেন না। তাঁহার e हो। भित्र **अग्र** नात्रन ठ छित्रा-हे लाल! व्यवस्थार, भाषाक এक्বारत अक कतिया निवाब छन्। नातन এক ভয়ানক উপায় অবলম্বন করিলেন।

কুনের কাছে গিয়া তিনি বলিলেন "আপনার অত শত মহিধী আর শাস্ব—আর অমন ফুকুর যুবা। বুঝিলেন কি না—"

কণাটা না বুঝিবার মত নয়। এীকুঞ্ বলিলেন-"তাও কি হয় ঠাকুর। শাথ আমার ছেলে।" নারদ বলিলেন, "কিন্তু আপনার নহিবীরা তার বিমাতা।"

শ্রীকৃষ্ণ কথাটা ইডাইয়া দিলেন। কিন্তু আমাদের প্রবাদ-প্রদিদ্ধ চিরপরিচিত 'টেকি ঠাকুইটি' কথাটা ভুলিলেন না। আক্ষের মহিধীরা জল্লাড়া করিতে-ছেন। নারদ আসিয়া শাষ্তে বলিলেন, "শাষ্, ভোমাকে তোমার বাবা ডাকিতেছেন।" বলিয়া, জলজীড়ার স্থানে তাঁহাকে যাইতে কহিলেন।

শাস্ব কোনরূপ সন্দেহ করিলেন না। তিনি অগ্রসর হইলেন।

প্রচুর হাজোৎসবের মধ্যে তথন যাদবরমণিগণের গ্লাণীড়া হইভেছিল। হয়ত কোনও সুন্দ্রী নীলন্তলের উপরে রাঙা পল্লের মত সাঁতার নিয়া ভাবিয়া যাইতেছিলেন.—কোন তক্ষণী পুলকাধীরা <sup>হইয়া</sup> কর-কাকন-কলাপের মৃত্ব লিঞ্জিতের সহিত জলরাশি উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, পতনশীল শলিলে বিশ্বিত সুর্য্যের কম্পান্কিরণ জ্বলিয়া

এবং পল্পত্তীর্থ বা অর্ক্তক্ষেত্র। ক্ষিত আছে, এখানে উঠিতেছিল এবং কোন রূপদী পেলব্লাস্তে কোমলত্ম হাস্ত বিকশিত করিয়া সলিল-ভঙ্গের সঙ্গে সাম্ভলীলায় বিভোরা:—তালে তালে বক্ষের রত্ন-হার তুলিয়া. স্থ্যরাগে জ্বলিয়া উঠিভেছিল। যাদব রমণীরা তথন মন্তপানে উন্মন্তা। প্রমোদোৎসবে কটি'র বদন খনিষা পডিয়াছিল-সেইপথে নার্য-রচিত যভ্যন্তভান্ত শাৰ আনিয়া দাঁডাইলেন। সে রূপের জ্যোতিতে হ্যাও বুঝি মান হইয়া গেলেন! কামিনীরা क्रवाकी हा जुलिश, भारत्रत निष्क हाहिया त्रहिलन। শ্ৰীকৃষ্ অভিশাপ দিলেন—ভিনি তুনারদ-ঘটিত ব্যাপার জানিতেন না-বলিলেন-"পাপিষ্ঠ! ভুই क्ष्रेध्य र !"

> অভিশাপ প্রকট রোগের চিহ্ন দেহে লইয়া. শাখ, চন্দ্রভাগা ভীরে অক্ষেবের আরাধনায় বসিলেন। হে জগজ্জোতি! হে বিখ-নয়ন! হে সর্বাপাপতারণ! ভোষার প্রদোতে আমাকে উদ্ধার কর দেব। আমাকে মুক্তি দাও। তপনদেব প্রসন্ন হইলেন। শাম রোগমুক্ত হইলেন।

সুর্য্যের এই মহিমার উপরেই কণারকের প্রতিষ্ঠা। কথিত আছে, কণারকের মন্দিরস্থ অর্কমুরত স্থর-কারু বিশ্বকর্মা-কর্ত্তক নির্মিত। যদিও, কণারকের সে মহিমা আজ বিগত, তথাপি, এখনো প্রতি মাঘমাদে এক নির্দিষ্ট দিবসে, এখানে এক উৎসব হয়। বংসরের নধ্যে, সেই একদিনে—অত্যাপি অর্কের অপার করুণাকাহিনী লক্ষজনকঠে গগনে প্রনে বিঘোষিত হইয়া উঠে। চক্রভাগার জনবিরল হুকুল আবার কণেকের তরে মুক্তজনতার বিপুলপুলকোজ্যাদে প্লাবিত হইয়া তাহার পর, আবার শশানের গান্তীর্যা ! হায় কণারক !

এইবারে, মন্দিরের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

ষ্টার্লিংদাহেবের মতে, এই মন্দির ১২৪১

খৃঃ অব্দে নির্মিত হয়। কণারকের কালনিরপণে গোলমাল আছে। অনেকে অনেক
প্রকার বলিয়াছেন। অন্তের মতে, ইহা
৭০০ বৎসরের পুরাতন। ঐ কথা সমাট
আকবরের যুগে। এথনকার কালহিসাব
করিলে, ইহার নির্মাণকাল অনেকদিনকার
হইয়া পড়ে। পণ্ডিত ফারগুসান্ ঐ মতের
প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"ইহা
এত পুরাতন নয়। কণারক মন্দিরের আদর্শ
দেখিয়া বলা যায়, ইহা নবম খৃঃ অব্দের
শেষভাগে নির্মিত। ‡

আবার হাণ্টারসাহেব কহেন, জগলাথ-দেবের মন্দিরের ৫০ বংসর পরে, কণারকের মন্দির নির্মিত হয়। ইহার নির্মাণকাল ১২৩৭ ও ১২৪২ খঃ অব্দের মধ্যভাগে।।।। অপর এক জনের মতে, এই মন্দিরের নির্মাণ-কাল, ১২৪১ খঃ অব্দ হইতে ১২৬১ খঃ অব্দ পর্যান্ত বিশ বংসর। গা বাঙালী-গৌরব রাজা রাজেক্সলাল মিত্রও সম্বন্ধে অনেক আলো-চনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও কিছু ঠিক হয় নাই।

কেহ কেহ বলেন ইহার নির্মাণকাল
১২০০ শকে। (Temple Annals) ঐ
প্রস্তকে লিখিত আছে লাঙ্গুল্য নরসিংহ দেব ৪৫
বংসর রাজত্ব করেন। (ইহাকে "tailed king
Narsing Deb" বলা হয়।) নরসিংহ
দেব, অর্কক্ষেত্রে একটি মন্দির নির্মাণ করেন।
মন্দির-নির্মাণবিষয়ক উক্তিগুলি ডাক্তার
রাজেক্রলাল, ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন:

"The lord of the earth, the tailed King Narasingha, erected a temple for the ray-garbanded God in the Sak year twelve hundred."

পুরুষেত্রম চন্দ্রিকায় উক্ত হইরাছে। রাজা নরসিংহের রাজত্বকাশ ১১৫৯ হইতে ১২০৪ শক। কিন্তু মন্দিরনিশ্বাণকালসম্বন্ধে চন্দ্রিকা নীরব।

দেখা যাইতেছে, ষ্টালিং ও হাণ্টারসাহে-বের মত, প্রায় একরূপ, যা' হু'এক বছরের এদিক ওদিক। আবার "List of Ancient Monuments of Bengal "এর মতও এই মতেরই কাছ দিয়া যায়। ফারগুসান সাহের অনেক পিছাইয়া গিয়াছেন এবং আইন-ই-আকবরী লেখক আবুল ফলল আরো পিছনে। Temple-Annals একেবারে আগাইয়া গিয়াছে। কোন মতটী যে সতা, ভাগ ঠিক করিয়া বলা বড় কঠিন। তবে ইহার নিশ্মাণকাল,—১২৫০ খৃঃ অব্দের পরেই আরম্ভ হইয়াছিল বলিলে—অযুক্তি পূর্ণ হইবে না। কারওদান সাহেব, যে নিম্মাণপদ্ধতি ও আদর্শ দেখিয়া, কালনিরূপণের কথা বলিয়াছেন,—তাহাতে নির্ভর কর। কঠিন। হিন্দুস্পতা, একান্ত রক্ষণনাল। বিশেষভঃ উৎকল-স্থাপত্য। উড়িয়ায় সহস্র সহস্র মন্দির হইয়াছে। তাহাদের কাহারো নির্মাণব্যবধান ছ'তিন শতাকী। किन्छ जालाइना कतिया प्रिश्त वृक्षित, এই छुभौर्घकालित मसा নিৰ্মাণপদ্ধতি অতি

<sup>\*</sup> Asiatic Researches. Vol. xv.p. 327.

<sup>+</sup> षार्न-रे षाक्वतिकात्र।

<sup>‡</sup> History of Indian and Eastern Architecture.

<sup>§</sup> Statistical Account of Bengal.

T List of Ancient Monuments of Bengal. (1895)

অল্লই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই ক্রমাতি-সূচি আঁধারগর্ভ মন্দির, সেই এক আদর্শাম-कारिनी मुर्छि! अड य निःश्मृर्छि,—य যাহাকে সিংহ না বলিয়া ডাগণ বলিলেই ঠিক হয়—সবগুলি এক ছাঁচে এই দেদিনও, পুরীতে কোন মন্দিরের দারদেশে আমরা হটি সম্থনিমিত সিংহমৃতি দেখিলাম—তাহাও অবিকল সেই মারাতার আমোলের সিংহমুর্ত্তির মত। শিল্পী যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে, যাহাতে এক চুল এদিক ওদিক না হয়। এখন বল, এমন দেশে ত্মি ভিন্ন আদর্শের সন্ধান কোথায় পাইবে ? যদি মন্দিবের প্রস্তর পরীক্ষাপুর্বক তুনি তাহা প্রাচীন বা আধুনিক, থির করিতে চেষ্টা করো, তাহা হইলে, বরং কৃতকার্যা इट्रेस । এवः यनि जानमं ও প্রাচীনত্বের দিক দিয়াই ধরা হয়, তাহা হইলে, তুমি বলিতে বাধা যে, কণারকের মন্দির,জগলাথের দেবায়-তনের পরে, নিশ্চয় নির্মিত হইয়াছে। কারণ শিল্মত পরিণত হয়, তাহা ততই উৎকর্ষের দিকে যায়। কণাবকে ইছার পরিচয় দীপামান। ভূবনেশ্ব বা জগন্নাথ, কি উচ্চতায়, কি গঠন-কৌশলে এবং কি হল্ম শিল্পে—কণারকের সনকক নয়। পরস্ত, ফারওসন সাহেব ত নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, যে উড়িয়ার অভাত্ত মন্দিরের মত কণারকের ভিতরটা अक्षकात्र ঢাকা নয়। আমরা বলি কণারক ্য অপেকাকৃত আধুনিক,—ইহাই তাহার প্রধান প্রমাণ। ভুবনেশ্বের অভ্যন্তর ভাগে াষণ অন্ধকার—পরিকার দিবা-কালেও শ্বানে নজর চলে না—প্রতিপদেই হোচট াইয়া পড়িয়া যাইতে হয়। জগন্নাথের मिन्दित्र अक्षकादित अভाव नारे,--किन्द ভুবনেশ্বরের মত নয়। জগলাথের মন্দির ও আধুনিক। আর কণারকের মন্দির নিশ্চয়ই আরো আধুনিক, কারণ তথায় আলোক-সমাগমের উপায় আছে। শিল্পীরা পুর্বাভিজ্ঞতায় वृक्षित्व পातिन, य आलात्कत छेभाग्र ना করিলে, মন্দির অগম্য হইয়া উঠে। ভূবনেশ্বর ও জগন্নাথের মন্দিরের সাবধানতার কারণ। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া. বলিতে হয়, ভুবনেশ্বর এবং জগন্ধাথের मिनिदात अर्थका क्वातक निक्त श्रे आधुनिक। বহুকাল পূর্বের, আবুলফজল অর্ক-মন্দ্র দেখিতে আমেন। তিনি ইহার সৌন্দর্যা-দর্শনে যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তংরচিত স্থ্য মন্দিরের কাহিনাই তাহার প্রমাণ। কিন্ত আবুল কজলও মন্দিরের সমগ্র সৌন্দর্য্য দর্শন করেন নাই। কণারকের তথন ভগ্ন-দশ।। তিনি যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে जाना यात्र, क्यात्रक्त मर्क्ताष्ठ हुड़ा, ज्लान-ভেনী ছিল। যদিও, এই বর্ণনায়, কলনার অভাব নাই, তথাপি ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, কণারক এত উচ্চচ্চ্দম্পার ছিল, যে মেঘস্পূৰী না বলিলে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিবে না। ফাজল অর্ক-মন্দ্রের একটা মোটা মূটি বর্ণনাও, আপনার পুস্তকে লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহার একাংশ এইরূপ :--

কণার ক মন্দিরের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর আছে।
প্রাচীর, উচ্চতার একশত পঞ্চাশ হাত এবং প্রস্থে
উনিশ হাত। প্রবেশ করিবার পথে একটি অন্তর্কে দিক
স্তম্ভ আছে, তাহা কুফ প্রস্তর রচিত। (ইহাই অরুণ স্তম্ভ,
এখন পুরীতে আছে) নয়টা সি ড়ি অভিক্রম করিলেই
একটা মুক্তভূমিতে গিয়া পড়া যায়। সেধানে প্রস্তর

গঠিত একটি বৃহৎ থিলান আছে,—তাহা হর্যানক্ষত্র-খচিত। থিলানের চারিদিকে হন্তভিক্সাবিশিট বন্ধ খোদিত মুর্স্তি। মন্দিরের নিকটেও দেবালয়ের অভাব নাই। তাহারা গণনায় অস্তবিংশ সংখ্যক।"

আগেই বলা হইয়াছে, লাঙ্গুনা রাজা নর্সিংহ দেব এই মন্দিরে স্থাপয়িতা। তাঁহার অমাত্য শিবাই সউতুরার ত্রাবধানে ইহা নিশ্বিত হয়। উড়িয়ায়, বহুশতাকীর পরিশ্রম ও অর্থবায়ে যে অযুত্মন্দির্মালা, মাথা ভূলিয়া পর একে দাঁড়াইয়াছিল, কণারক তাহার মধ্যে সর্ব-অধিকার করিয়াছে। বিষয়ের্ই শ্রেষ্ঠন্তান উৎকল শিল্পের পরম বিকাশ কণারকে। ভবনেশ্বর মন্দিরগাত্তে বে চিত্ৰবহুলশিল্ল, স্ক্রতায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং জগন্নাথ দেবায়ভনের বিশালভায় যে শিল্প সকলকে বিশ্বয়মুক করিয়া তুলিগাছিল, কণারকে সেই শিল্পই মেঘস্পর্নী মন্দির শিখর হইতে তাহার ভিত্তিমূল পর্যান্ত অবিচ্ছেদে সুর-কারুর কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করিয়া, শৈল-পটে আপনার অন্তিমবিকাশ লিখিয়া রাথিয়া গিয়াছে। ভুবনেমরে যাহার গঠন, কণারকে ভাহার পতন।

উৎকলের অন্তান্ত মন্দির, ছিভাগে বিভক্ত, কিন্তু ইহার ভিনটি ভাগ। প্রথম হ'ভাগে ছটী করিয়া কর্ণিক এবং তৃতীয় ভাগে পাঁচটী। কেশরীরাজবংশস্থলভ নবগ্রহ, এথানেও দেখা যায়। উড়িয়ার প্রায় সকল দেবায়ভনেই সপ্রফণফণী থাকে, এখানেও তাহার ক্রভাব নাই। ইহার গৃহত্ত চওড়ায় চল্লিশ ফিট। দেওয়াল সরলভাবে উপরে উঠিয়াছে।

ভাগারে মাপ চল্লিশ ফুট। তাহার পর, আবো বিশ ফুট স্থান কইয়া, যে অংশ,—
তাহার ভিতরে ভিতরে আকেট আছে।
তাহার পর ছাদ। অর্থাং, ভূমিতল হইভে
জগমোহনের ছাদের উচ্চতা ৬০ ফিট।
নিমাংশটি ৪০ ফিট উচ্চে স্থাপিত। পাঠকগণের যেন মনে থাকে আমরা মন্সিরের যে
কথা বলিলাম ও বলিব,—তাহা সমগ্র
অর্কমন্দিরের নয়,—মাত্র তাহার ধ্বংশাতিরিক্ত
জগমোহনের,—যাহা অ্তাপি বিভ্যমান।

জগমোহনটী চতুকোণ—চতুর্দিকেই ৬৬ ফিট দীর্ঘ।\* চারিদিকেই একটা করিয়া দরজা। ভিতরের চাইতে বাহির দিকটা ভাল আছে বটে, কিছ দরজাগুলির চারিপাশ অপেকাকৃত জীর্ণ হইয়া প্রিয়াছে। প্রধান ও বুহং ভোগমণ্ডপটি কিছুদিন আগেও ছিল,— কিন্তু সম্প্রতি তাহা মাটীর ভিতরে বদিয়া গিয়াছে। পৃৰ্বদারের কারিকরিও উল্লেখযোগা ञ्चलत। मत्रकात वाहित मिक, प्रश्, वानत ও মহুষামূর্ত্তি এবং আনত শাখাপল্লৰ প্রভৃতির খোদনচিত্রে পূর্ব। ছান্টা পিরামিডের মত। ভাহার উপরটা, ৭২ ফিট পরিমিত স্থান ঢালু ভাবে नामिश व्यानियाटह। हांपनित वाहित, — উত্তর্দিকে একযোড়া স্থবুহৎ অশ্ব হস্তিমূর্ত্তি অহে। আর একদিকে সিংহ ও হান্তমূর্তি।

কণারকে, হিন্দুখাপত্যের আর একটি পরিবর্ত্তন দেখা গায়। আনেককেই অমুগোগ করিতে শুনি, হিন্দুরা 'আনাটমী' দক্ষ ছিলেননা বলিয়া, তাঁহারা অপ্রাকৃতিকতা হইতে মুক্ত হইয়া, স্বভাবকে অমুদ্রনা করিতে পারিতে-

Antiquities of Orissa.

না। হিন্দুদের অপ্রাক্তিকভার কারণ যে, তাঁহাদের শারীরিকবিজ্ঞান অনভিজ্ঞতার পরিচয় নয়, আমি ভিন্ন নিবন্ধে তাহা প্রতিপন্ন করিয়ছি। শ এই যে অপ্রাক্তিকতা,— আশ্চর্যোর বিষয় কণারকে তাহার পরিচয় তর্লভ। এগনকার মূর্ত্তিগুলি অনেকাংশে অবিকল স্বভাবামুকারিয়। সেগুলি দেখিলে বেশ বোঝা যায়, উংকল শিল্পী শারীর-বিজ্ঞানাভিজ্ঞ ছিলেন। কেবলমাত্র দিংহগুলি, — দিংহের মত দেখিতে নয়। কিন্তু আমরা আগেই বলিয়াছি, হিন্দু শিল্পীরা নিশ্চয়ই দিংহগঠন করিতে যান নাই। পরস্ত দিংহপ্রতাক্তিক ড্রাগন গঠনই তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল।

কণারকের মন্দির গাত্রেব কারুকার্য্য এমন ঘনসন্নিবিষ্ট, যে হাণ্টার সাহেব ও বলিয়াছেনঃ —

"Viewed from below, this lofty expanse

লা masonry looks as if one could not price a ringer on an unsculptured inch."

- দর্গাৎ "দেখিলে, মনে হয় যেন ইহাতে কালক যোশত এমন এক ইক পরিমিত স্থান নাই, যেখানে
্মি ভোমার আসুল রাখিতে পার!"

কণারকের শিল্প যে-কি অভূত শক্তি পরিচারক,
কটি উক্তি হইতেই তাহা জানিতে পারিবে।
ফলিরের একথানি স্থানতে পেরিয়াছিলেন।
পান্তর-যত্তের বর্ণ হরিৎ ছিল। সাহেব,
কিথানি গল্পর গাড়ীর উপরে, পাথরখানি
লাগাইয়া দিয়াছিলেন। গাড়ীখানাকে প্রস্তর

সমেত, অতি কণ্টে থানিকদ্র আনা হইল।
তাহার পবে, সশব্দে গো-শকট ভাঙিয়া পড়িল।
পাথর আব আনা হইল না। সেথানি,
মাঠের ভিত্তরে পড়িয়া রহিল।

পূর্বদারপথের কারুকার্য্যথচিত অংশ পড়িয়া যায় ৷ তাহার মাপ ১৯ × ৪ 🕏 ×৩3। এবং সেটি ২৪ টোন ভারী। তাহাতে, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বুহস্পতি. শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতৃর মূর্ত্তি খোদিত আছে। ইহারই নাম নবগ্রহ শিলা। এই নবগ্রহ শিলাখানিকে কলিকাতায় আনিবার জতাবিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছিল। রয়েল এ্বিয়াটক দোসাইটীর প্রার্থনায় গ্রন্মেণ্ট তিনহাজার টাকা, এই প্রস্তরানয়নের ব্যয়-স্বরূপ প্রদান করিবার জন্ম প্রতিশ্রুত হুইয়া ছিলেন। পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের উপরে, এই কাজের ভার দেওয়া হয়।‡ অগও প্রস্তর্থানিকে আনা স্কুটিন দেখিয়া. তাহা হুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। পণ্ডিত অংশ হাতীর উপরে চাপানো হইল। কিছ তথাপি দেই গুরুভার প্রস্তর্থানাকে অধিকদূর আনা গেল না। অসম্ভব বিবে-চনায়, এই কার্যা অবশেষে স্থগিত হয়। তাই হাণ্টার সাহেব বলেন.

"Bishop Heber's criticism that the Indians built like Titans and finished like jewellers."

প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় লেখক বলেক্স নাথ ঠাকুর, এই নবগ্রহ শিলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আৰ সেই অতুল শিল্ল-নবগ্রহ; উজ্জ্বল ক্ষয় পাষাণখণে

<sup>\*</sup> ১৩১৬ সালের আবেণ ও আবিন সংখ্যার ভারতীতে মং-রচিত "ভারতীয় চিত্র-কথা" নামক প্রবন্ধ দেখ।

<sup>†</sup> Hunter's Orissa.

মুদ্রিত কয়ট বৃদ্ধসদৃশ প্রশাস্ত হাস্তবদন, হত্তে
কাহারও জপমালা, কাহারও বা অদ্ধিন্দ্র,
কাহারও বা পূর্ণ ঘট। এখন এই নবগ্রহমৃত্তি মন্দির হইতে প্রায় চারিশত হস্ত দ্রে
ইংরাজের লৌহরখোপরি শায়িত—কলিকাতায়
আনিতে আনিতে আনা হয় নাই, পথিকেরা
তাহার গায়ে সিন্দুর লেপন পূর্বক ভিজভেরে
প্রশাম করিয়া যায়; কিন্তু এই নুতন লক্ষ

ভক্তি এবং প্রীতি লাভ করিয়াও আর কিছুকাল পড়িয়া থাকিলে এই অন্তর্ম প্রাচীন কীন্তি শীভ্রন্ত হইরা পড়িবে।" বলেক্সনাথের গ্রন্থাবলী। ৫৬৫ পৃষ্ঠা।

কণারকের মন্দির, সমগ্র ভারতের মধ্যে উচ্চতায় শ্রেষ্ঠ। ইহার কারুকার্য্য দেখিয়া মিষ্টার ষ্টানিং বলেন,

"The workmanship remains too a



কণারকের ভগ্নমন্দির

perfect as it has just come from the chisel of the sculptor owing to the extreme hardness and durability of the stone."

অর্থাৎ—"ৰণারকের কারুকার্য্য দেখিলে মনে হয়, যেন ইহা এইমাত্র শিল্পীর বাটালি মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে!" মন্দিরের স্থাম্রিটিও এখন স্থানাম্বরিত হটয়াছে। তাহা সপ্তম খৃঃ অন্দের আরম্ভ ভাগে এখান হইতে তুলিয়া, পুরীতে লটয়া যাওয়াহয় ৮

আর একজন ইউরোপীর কণারক দেখিয়া বলিয়াছেন :-

<sup>\*</sup> List of Ancient Monuments of Bengal.

"So much so, indeed, that perhaps I do not exaggerate when I say that it is, for its size, the most richly ornamented building—externally at least—in the whole world."

"অত্যুক্তি হইবে না, যদি আমি বলি দে আকারামু-সারে, এই কারুকার্যুগচিত মন্দির,— অন্তঃ বাহিরের অংশ হিসাবে, ভূমওলের মধ্যে সর্ক্ষেষ্ঠ " তংহার পর উনিই বলিতেছেন, "বাহিরের অংশ ধরিলে, এই মন্দিরটী ভারতীয় স্থাপত্যের একটী উৎক্টে নিদর্শন। তবে উচ্চ ভারতে এমন অনেক মন্দির আছে যাহাদের অভাসেরের স্কাকার্যা স্থান্যর বটে।"\*

কিন্তু, এত প্রশংসাও, কণারককে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিল না। উৎকলরাজনীর সেই কৈবলা-সোপান ধ্যানপুতঃ পরিকল্পনা, আর আজিকার এই স্মৃতির মশানে গৌরবের অন্তিম দীর্ঘাদ! হা মামুষী শক্তি! কত কুদ্র তুমি! দ্বাদশ্বর্ষের রাজস্বে যাহা তুমি

নীলকমলনিলীম আকাশের গায়ে কবিব স্থাের মত গড়িয়া তুলিলে. আজ কোথায় সেই স্বথ্ন, সেই শৈল-মুদ্রিত শিল্পকাব্য, সেই অসীমের সাস্ত-বিকাশ! আজ দেবধানীর দেই গৈরিক অঙ্গচ্চদক্ম স্তব-গাহকগণের শিব-স্তুন্তরে অনম্ভ-গাথা ও নির্দ্ধাণ-কীর্তনের সহিত অর্ক-মন্দিরের নিখিল নির্বাণ-মার্গে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। গৌরবের মরণ এমনি করিয়া হয়। কেহ (मर्थ ना, किह भौति ना, किह यञ्ज ना, ধীরে ধীরে অভি ধীরে, বেলাভ্রের তামসী গোধলির হিরণাদীপ্তিপ্রতিম যবনিকায় কোথায় মিলাইয়া যায়। যেন, চিকুরের একটা চনক! ফুলের একটু স্থরভি! মায়ার একটা ক্ষণিক লীলারহস্ত।

শ্রীহেমেক্রকুমার রায়।

#### শিশেপ ভক্তিমন্ত।

নাধিকেল ফলাস্বৎ শিল্পশা কি উপায়ে কথন যে আমাদের পূর্ণতা দান করিবেন তাহা জানিবার উপায় নাই; তবে এটা জানি যে সেই পূর্ণতা লাভের জন্ত সরস ভূমিকে দৃঢ় আলিসনে বন্ধ করিয়া, বাহির হইতে যে ঝড় আসে তাহা হইতে সাবদান থাকিয়া এবং যে মৃত্তি স্থ্যালোক ও স্থবাতাস আসে তাহা হটতে নিজেকে বঞ্চিত না করিয়া গাছটার মত আমাদেরও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

'গরভুক্ত কপিগ্বং' শিল্লক্ষী আমাদের জীবনকে শৃত্য করিয়া চলিয়া যাইবেন সেই দিন, বে দিন শিল্লবিষয়ে রক্ষণশীলতা আমারা হারাইব। বিংশ শতান্দির শিক্ষাগর্ম্বে উন্মন্ত হইয়া পিতৃপুরুষের অমৃত কুস্তে সবুট পদাঘাত করিয়া গ্রীক মন্তভাগুটার দিকে যে মৃহুর্ত্তে হাত বাড়াইব দে মৃহুর্ত্তে মানবসমাজের পাগলাগারদে আমাদের স্থান দিতে কেহই ইতস্তত কদিবে না। শিল্লবিষয়ে এই পাগলামির লক্ষণ প্রায় অর্দ্ধ শতাকী ধরিয়া আমাদের ভিতরে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আমাদের উপনীত করিয়াছে যে ভারত শিল্পটা কি

<sup>\*</sup> Picturesque Illustrations of Ancient Architecture in Hindusthan. p.p. 27.

অমন প্রশ্নপ্ত আমরা আজ করিতেছি। চোণ যথন ঠিক দেখে তথন এটা কি, এ প্রশ্ন করে না। আদিম অসভা অবোধ শিশু এবং অদ্ধেব মুখেই শোনা যায় এটা কি, ওটা কি। আমাদের পূর্বপুক্ষগণ বাঁহারা ভারত শিল্লের স্থাষ্ট করিয়া গেছেন, বাঁহারা আনন্দসহকারে ভারতশিল্লের জ্মধ্বজা সমস্ত প্রাচ্য দেশে বহন করিয়া লইয়া গেছেন, কই তাঁহারা তো কোন দিন এমন প্রশ্ন করেন নাই যে ভারত শিল্লটা কি ৪

কি জানিরা তবে ঘরের শিল্পক্ষীকে ভালবাসিতে চাহি, এটার যে কি ধিকার তাহা আমরা যতদিন না ব্ঝিব ততদিন শিল্প লোকের সিংহলারের বাহিরেই আমানের থাকিতে হইবে।

শীক্ষে এর ষাত্রী একদল বাদায় বদিরা রহিল, এনদল মন্দিরে গিরা প্রবেশ করিল এবং দেবতাকে দুর্শন করিয়া ফিরিয়া ফাদিল। বাদার লোকে প্রশ্ন করিতেছে নক দেখিলোম করিব। উত্তর হইতেছে দে যে কি দেখিলাম কি বলিব!

শিল সম্বন্ধেও এই প্রশোভর মান্ত্রে মান্ত্রে চিরদিন চলিতেছে কিন্তু গেই কি কি, আর মাহা সে কি!

যাহারা দেখিল তাহারা ব্রাইয়া বলিতে পারিল না; আর না দেখিয়া, ভানিয়ামাত্র ব্রিতে যাহারা চাহিল তাহারা মাণা মুগ্ কি যে ব্রিল তাহা তাহারাই জানে।

"আ**শ্চ**র্য্যবৎ পশুতি কশ্চিদেনমাশ্বগ্যবং বদতি ভথৈবচাঞ্চ

আশ্চর্যাবচেচন মন্ত শ্বোতি শ্রুত্তাপোন্য বেদনটেচ্ব কশ্চিৎ॥"

এই মহলাশ্চর্যারূপ ব্যাথ্যা করিতে কাহার ও
সাধ্য হয় নাই, ব্যাথ্যা শুনিয়া ব্ঝিতে সাধ্য ও
কাহার হইবে না; যদি না সকল শিল্পের
অধিষ্ঠাতা সেই বিশ্ব শিল্পা—গাঁহার আশ্চর্যা
বিধানে কত স্বলৃঢ় বন্দর পাকিতেও শিল্পলক্ষ্যার সোনার তরী আজ আমাদেরই শাশানঘাটে ভিড়িতে চলিয়াছে—তিনিই আমাদের
মনশ্চকু পুলিয়া দেন।

কেমন করিয়া বুঝাই ভারতশিল কি,
এটা যে থেশা নয়, স্বপ্ন নয়, মর্ম্মের ভিতরে
যাহার জন্ম টান পড়িতেছে, যাহাকে ধরিয়া
থাকিতে প্রাণাস্ত হইতেছে— সে যে তঃস্বশ্ন
নয়, স্বয় ধনেরই জাগ্রত মূর্ত্তি কেমন করিয়া
বুঝাই!

অমৃতের স্পর্ণে জীবন পুলকিত হইতেছে
মনোবাণার মনোভিনত টান পড়িতেছে
অমুভব করিতেছি কিন্তু সেটা যে ক্ষণিক
মোহের করসঞ্জালন নয়, আমানের হালয়
তন্ত্রীর উপরে স্থার্মকাল পরে শিল্পনেতারই
সহসা অস্থাল তাছন তাছা যদি বা বৃঝি,
বুঝাইতে অক্ষম।

তাই আমি তির করিয়াছি কা, কা, কি, কি লইয়া থাকিলে কোন ফল নাই; ইক্সাহয় তোমধা তাথা লইয়া থাক, আমাকে অবদর দাও আমি যাথা দেখিয়া ভূলিয়াছি তাথা পাইয়া সুখী হই।

যাহার ভূষাভুর নও তাহারা বদিয়া বদিয়া বিচার কর; যাগ চাহি তাগ ছায়া কি কায়া সতা না মরাচিকা! কিন্তু পিপাদিত যাহারা তাহাদের সে বিচারের অবসর কোপা ? মরী-চিকা হউক আর সতাই হউক রূপসাগরের দিকে আমাদের এই বশিয়াই ছুটিতে হইবে— "বিশ্বজীবন বিমোহচ্ছবি কোদিদেব যহুদেষি মে পুরঃ

ত্বাং পিবামি হৃদয়েন নির্ভ্রং তিন্ঠ তিন্ঠ তিন্ঠ তিন্ঠ তিন্ঠ তেনন ফ্রের ভারতশিল্প লইয়া বিচারে বিদয়া গেছেন তাঁহাদেরও বলিতেছি 'তিন্ঠ তিন্ঠ'—তোমরা বিচার লইয়া থাক, আমি য়াই—পণ ছাড়; গোলঘোগ করিয়া প্লাউড়াইয়া আমার পথ আঁগার করিও না। আর বাঁহারা চূণকাম ও তৈল দিলুর দিয়া ভারতশিল্পজ্ঞাকৈ স্ক্রাম পরিকার স্ক্রবাও স্মভ্য করিয়া তুলিতে চাহেন তাঁহাদেরও বলিতেছি 'তিন্ঠ তিন্ঠ', আর রং চড়াইয়া কাম নাইও যেমন আছে থাক; ওই কালোরপো ভারতশিল্প জগৎ আলো করিয়া আছেন তেল রং মাথাইয়া দেবতাকে আর বছরপৌ সাজাও কেন ?

অনানিশার ভায় শুদ্ধ শান্ত এই ভারতশিল্প
চোধে কালো ঠেকিতেছে কিন্ত হাদ্যহয়ার
পূলিয়া একবার ইহার গভীরতা অন্তব কর,
নিনিমেন বিস্থয়ের মত নিস্তরঙ্গ রসসমুদ্রে
অসীম রহস্ভের মাঝে ভির প্লাসনা
ভূবনেশ্বীকে দেখিয়া কৃতার্থ হইবে।

কথায় বলে "তর্কে বহু দুর" ভারতশিল্পকে যতদিন আমরা তুলনায় সমালোচনা করিয়া তকের দ্বারা বৃথিতে চলিব ততদিন এই বিবাট শিলের বহির্দ্ধিণ অংশটাই তাহার স্থ এবং কু হইয়া আমাদের চোথে পড়িবে। আমাদের পূর্দ্ধপুরুষগণ যে শিল্প স্থষ্ট করিয়া গোছেন তাহা সেকালেও যেমন আমাদের ছিল, একালেও তেমনি নিভাপ্ত আমাদেরই উপযোগী একথা আমারা কিছুতেই বুরিতে

পারিব না যতদিন না যাহা দান পাইয়াছি সেটাকে শ্রদ্ধা সহকারে লইতে শিথিব।

স্বলই হউক, অধিকই হউক, মহৎ হউক বা না হউক পূর্ব্বপুরুষের শিল্পসন্তার অসম্বেচে শ্রদ্ধার সহিত্ত গ্রহণ আমাদের করিতেই হইবে এবং দেইটাই আমাদের পক্ষে শ্রেম। আর সেটাতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ধারের নাল আমুদাৎ করিয়া নিজেকে ইউরোপীয় শিল্পীর সমকক বলিয়া মতই প্রচার করি না কেন তাহাতে দিন দিন নিজেকে হেয় তো করিবই উপরন্ধ অসতাবাদীর নরকের দিকেই মগ্রদর হউব।

শিল্পী বশিষা আজও যে ভারতবাসীর খ্যাতি আছে সেটা কি আমাদের ওট ধারকরা মালের অধিকারিত্বের বলে না আংহমানকাল সে শিল্প এথনও ধরিয়া আছি তাহাি ফলে ৪

সামান্ত স্বর্ণকার কুন্তকার হইতে দেবতার ছারে বলিয়া যাহার। পট লিখিতেছে তাহারাই ভারতশিল্পকে যথার্থ আশ্রয় করিয়া আছে এবং তাহারাই আমাদের শ্রন্ধার পাত্র, পিতৃপুরুষের শিল্পকে যাহারা প্রত্যাথ্যান করিয়া চলিয়াছে ভাহারা নয়; হরির নামে যাহাদের হরিভক্তি উড়িয়া যায় তাহারা নয়।

দেশের স্বর্ণির এবং কুস্তকারগণকে আমি
অবথা বাড়াইতে চাহিতেছি এবং কালীবাট
ও জগরাথের পটুরা দকলকে বিজ্বাতীয় ধরণে
শিক্ষিত পেণ্টারগণের উচ্চে স্থান দিতেছি
বলিয়া অনেকে সচকিত হইয়া উঠিবেন,
কিন্তু স্বধর্মের উপরে অটল নির্ভর যদি
আমাদের কাছে প্লাঘনীয় হয় তবে স্বশিলে
যাহারা এখনও নির্ভর করিতেছে তাহারাই বা
আমাদের শ্রন্ধা কেননা আকর্ষণ করিবে।

চক্র স্থারে আকার, আকাশের নীলিমা পৃথিবীর শ্রাম আভা আগেও যেমনটি আজিও তেমনিটি, কুন্তকারের ঘট, স্বর্ণকারের অলঙ্কার, পটুয়ার পট আর্য্যসভ্যভার প্রথম যুগেও যেমন আজিও ঠিক তেমনটি এটা যথন আমরা হৃদয়ঙ্গম করি তথন বিশ্বশিল্পের সঙ্গে একস্ত্রে গাঁথিয়া যাহারা পুরাকালের স্মৃতি, বিরাট প্রাচ্যসভ্যভার শিল্পনিদর্শন অপরিবন্তিভ আকারে এথনও আমাদের গৃহে গৃহে অল্লান মালিকার মত বিতরণ করিতেছে তাহাদের শ্রদ্ধা না করা অসম্ভব। চিরপুরাতন বিশ্ব-জগতের মত চিরপুরাতন আমাদের শিল্প চিরনবীনভার আধার।

বেরপ ঘটে ঋষিকভারা জল আহরণ করিতেন, বেরপ মৃংপাত্রে সশিশ্য বৃদ্ধদেব গৃহে গৃহে আতিথ্য সংকার গ্রহণ করিতেন, বেরপ অলঙ্কার সভীর অঙ্গে শোভা পাইত, বেরপ পট শ্রীরুষ্ণ নৈতত্ত্বের অশ্রুলে দিক্ত লক্ষকোটী ভক্তের করম্পর্শে পবিত্র ঠিক সেইরপ ঘটে পটে অলঙ্কারে গৃহপরিপূর্ণ দেখিলে কার না আননদ হয়!

এই কুন্তকার শিল্প সারনাথের স্তৃপ,
বাঙ্গালার প্রাচীন মন্দির সকলকে বিচিত্র
ইষ্টকে ভূষিত করিয়াছে, এই চিত্রশিল্প সমস্ত
প্রাচাচিত্রের প্রাণস্থরপ ছিল, এই স্বর্ণালন্ধার
ফিনিসিয়াতে আদর পাইত, গ্রীসের ঘরে পরে
বিক্রের হইত! পটারি খুলিয়া আটস্কল প্রতিষ্ঠা করিয়া, জুয়েলার সপ্ চালাইয়া শিল্পে নবস্রোত আনিবার ছলে এইগুলার উচ্ছেদ নাধনই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়াই কি স্থির করিতেছি!

কালের স্রোতে শিল্পে পরিবর্ত্তন ঘটিবেই

কিন্তু সেই সঙ্গে পরিবর্জনও ঘটতে কিতে

হইবে এমন কি কথা আছে ? নবস্রোতকে

আসিতে দিতে আপত্তি নাই কিন্তু সেটাকে

শিল্পের যে অংশে অমুর্স্মর বাধ বাধিয়া

খাল কাটিয়া ভাহার দিকে চালাইয়া দেওয়াই

বৃদ্ধিমানের কায়, কিন্তু ভাহা না করিয়া

অবাধ গতিতে সেটাকে প্রাচীন কীর্ত্তি ও

উর্ব্যর খণ্ড সকলের উপর প্রচণ্ডবেগে বহিতে

দিয়া শিল্পে দিত্তীয় প্রলম্ম প্রাবনের সৃষ্টি করিলে

শিল্পবিষয়ে নিকা দ্বিভার খ্যাভি চিরদিনের
জন্ত রাথিয়া ঘাইব গে!

জীর্ণ বাস্তকে ধে দৃঢ় করিয়া বর্ত্তমান রাথে সে কুলপাবন, যে দায়ে পড়িয়া বাস্তকে রক্ষা করিতে অক্ষন হয় সে কুপাপাত্র আর যে কুলঙ্গার তর্ক্ষ্ দ্ধি কুপণ স্ব-ইচ্ছায় নিজ ভিটা ধ্বংসের মুথে দেয় সে নরাধ্যের নরকেও সে হান নাই।

শিল্লবিষয়ে গোরতর উনাদিন্ত যে
আমাদের একদিন পশুরও অধন করিয়া
আদিন অসভ্যদিগের সহিত একস্থতে গাঁথিয়া
দিবে দে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দে সাহেবী কৃচি দেশের শিল্ল হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে তাহাকে আনি ভর করি না এবং তাহার ধারা দেশীয় শিল্লের স্থগতি না হউক তুর্গতিরও তত সন্তাবনা দেখি না। কিন্তু যে তুর্কুদ্ধি স্থদেশে উংপান হইতেছে মাত্র এই দাবিতে বিলাতিও নকলে এবং পাশ্চাত্য শিল্লের সন্তা ও কুংসিং সংস্করণে আমাদের ঘর ভ্রিয়া দিয়া আমাদের শিল্লীকুলকে বুভূক্ষার তাড়নে কলের কুলিগি বীকার করাইতেছে, বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা কুট বাহির করিয়া লোহযন্ত্র আমাদের পেত্র

করিয়া কর্মে আনন্দ ও জীবনের গৌরব হইতে আমানের বঞ্চিত করিতেছে এবং শিল্পীর সিংহাসন হইতে আমানের নামাইয়া কুলিবাজারে বাসা দিবার বন্দোবস্ত করিতেছে মৃত্যুকালীন সেই হর্মবৃদ্ধিকে আমি ভয় করি।

এই হুষ্টবৃদ্ধি ভিতরে ভিতরে কি নিঃশকে ভারতশিল্পের ভিত্তিতল শিথিণ করিয়া দিতেছে (मथाहै। कलिकाका महत्त्र (मभौग्र लाटकत দাবা চালিত অনেকগুলি লিথোগ্রাফারের দোকান আছে। ইহারা থিয়েটারের প্লাকাড হেয়ার অয়েশ ইত্যাদির লেবেল ও নানা বাজারে কায় শইয়া দিন গুজরান করিতেছিল। ঠিক বলিতে পারি না আজকাল এই ছাপাথানাগুলির মধ্যে কোনগুলি ভারতের একটি বিশেষ শিল্পের দিকে স্থলৃষ্টিপাত করিয়া দ্বারে লিথো কালিতে মন্দিরের হারে মুদ্রিত দেবদেবীর পট বিক্রয় স্থরু করিয়া দিয়াছে, এই সকল পট হাতে-লেগা পটের সন্ত। ও কুংসিত অমুকরণ; কোন নূতনত্ব নাই; **শস্তা এবং সন্তার তিন অবস্থাই**  শেগুলির একমাত্র গুণ।

সাপনারা সকলই জানেন যে ছোট বড়
গনস্ত তীর্থসানেই হাতে পট লিথিয়া ১০।১২
২ইতে ১০০।১৫০ থর পটুয়া সাবহমানকাল
বক্তকে জীবনযাত্রানির্বাহ করিয়া আদিতেছে।
যথাসম্ভব অল্পনুলো এই পটগুলি বিক্রয়
করিবার জন্ম দেবতার ঘারে আসিয়া তাহারা
বিষয়া থাকে, আজ কালের প্রতিযোগিতার
সেই দেবতার ঘারে যাত্রিগণের ভক্তির
বান হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা দিনের পর
বিন শুদ্ধ হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে।
এই সকল নির্বাের অভিশাপ কি আমাদের

কোন দিন স্পর্শ করিবে না! ইহারা
আমাদের ভারত চিত্রশিল্পের উৎকৃষ্ট আদর্শ
দিতেছিল না সত্য কিন্তু পটপ্রস্তত প্রণালী,
বর্ণ ও রেখা-সন্নিবেশ প্রথায় তাহারা
আবহমানকাল প্রাচীন শিল্পের স্থনিয়মগুলি
সমত্রে রক্ষা করিয়া আদিতেছিল, আমাদের
শিল্পচর্চচাকালে, পটুয়াগণের এই রক্ষণশীল
বৃত্তি যে কতটা স্থযোগের সামগ্রী তাহা বলিতে
হইবে কি ?

"আভোগং পূণ্চন্দ্র প্রতিপংকলয়া যথা" ভারতশিল্পের পূণ্মূর্তি এই সকল কলামাত্রা-বিশিষ্ট শিল্প দিয়াই যে আমানের হৃদরঙ্গম করিতে হইবে!

এই সকল শিল্লী আজ যদি চিরদিনের পেসা ছাড়িয়া বি এ, এম্ এ, পাশ করিয়া মভা হইতে গিয়া ভারত শিল্লের পুনক্ষারের পথ চিরদিনের মত বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তবে সে পাপ তাহাদের নয়; হর্কাদ্ধি আমাদেরই। কলের ধুম ভারতশিল্লের শেষ চক্রকলাকে লুপ্ত করিয়া যেদিন এ দেশে অন্ধকারের স্থলন করিবে সেদিন নরকের অন্ধকার ইইতে আমরা অধিক দূরে থাকিব না।

আসমুদ্র ভারতবর্ষের ত্রিশকোটী নরনারীর দৃষ্টিই যে বিপন্ন ভারতশিল্লের দিকে
মারুষ্ট ইইতে ইইবে এমন প্রয়োজন দেখি
না কিন্তু অন্তত তিনজনকেও সেটা হাদরঙ্গম
করিতে ইইবে এবং সেই তিনজনকেই
ঝাটকার মুথে বৃক্তের আড়াল দিয়া দীপশিখার
ন্থায় তাথাকে রক্ষা করিতে ইইবে। শিল্লীগণ
যাহাদের হাতে শিল্লগামগ্রী সৃষ্টি করিবার
ভার, এবং ধনীগণ যাহাদের উপরে সেই

স্ষ্টিরক্ষা করিবার ভার, এবং বণিকগণ বাহাদের হাতে এই শিল্পেব প্রচার কি সংখার করিবার ভার—এই ভিনন্সনের কাহারও যদিরক্ষণশীল বৃত্তির অভাব ঘটে তবেই সর্ব্বনাশ।

যাহাদের হাতে ভারতশিল্প স্থাষ্ট করিবার ভার তাহারা যদি গ্রীকশিল্প স্থাষ্ট করিতে বিদয়া যায়, ভারতশিল্পকে রক্ষা করাই যাহাদের কায তাহারা যদি উপুড় হস্ত করিতে নারাজ হয়, আর যাহাদের হাতে মরণ বাঁচনের কাঠি তাহারা যদি মৃত্যু দশুটাই উপ্পত রাথে তবে যে একটা স্থাষ্টিছাড়া কাপ্ত উপস্থিত হয় ইহাতে কি কোন সন্দেহ আছে! এই কিম্পুর্তী স্ব স্ব কার্য্যে বিমুপ্ হইলে প্রলম্মের বিলম্ব ঘটিবে না। শিল্পের বিপয় দশা সকল দেশে ঘটে এবং সকল দেশেই প্রতিকারের জন্ত এই তিনজনই জাগ্রত থাকে। এই রক্ষণশীল বৃত্তি প্রহরীর কার্য্য করিয়া চলিলেই তবে মঙ্গল।

শিল্পবিষয়ে এই রক্ষণশীলতা আমরা যে হারাইয়ছি তাহার প্রমাণ পদে পদে পদে পাইতেছি। আইন করিয়া এদেশের প্রাচীন কীর্ত্তি সকলকে রক্ষা করিতে হইল। ভারত শিল্পশালায় ভারতশিল্পেরই একাধিপতা হওয়া প্রমাজন কিনা এ কথা লইয়া তুমূল তর্ক চলিল ও এখনও চলিতেছে। বিংশ শতাব্দির ইতিহাদে আমাদের এই রুচি কলঙ্ক লক্ষ্মদেনের পলায়ন কলঙ্কের মত একটা বিশেষ চিহ্ন রাথিয়া বাইবে যদি না শিল্পীর তুলিকা এই কলঙ্কের অঞ্জনকেই চিত্তরঞ্জন নবভাবে প্রকাশ করিয়া দেয়।

বিশ্বশিল্পী যিনি শাশানের পার্শ্বেই ফীবনের

স্রোত বহাইয়া স্থাষ্টকে দ্বিতি এবং সংহারকে
সংস্থান দিয়া পাকেন জাঁহার বিধানই সত্য
বিধান এবং সকল বিষয়ে কল্যাণকর।
আমাদের শাণিত বৃদ্ধি থজ্গের মত ভারত
শিল্পকে সংহার করিতেই উন্নত রাথিব
এরূপ ত্র্কুদ্ধি অমৃতের তীর হইতে আমাদের
দ্রেই লইয়া যাইবে।

গ্রীক মূর্ত্তিগুলা যে স্থলর তাহা বিশ্বাস করি এবং দেগুলা যে গ্রীক-শিল্পীরা প্রেম দিয়া ভক্তি দিয়া গড়িয়াছে তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মুখ হইতেই শুনি ও বিশাস করি। Gods and goddesses the Greek carved because he loved কিন্ত সেইগুলাকে দশটা হইতে চারিটা পর্যান্ত ক্ষুলার আঁচিড দিয়া বাঙালীর ছেলেরা কাপি করিলে যে এদেশে শিল্পের আবির্ভাব সত্তর ঘটিবে এ কথা কোনদিন কথন বিশ্বাস করিব না। কোন প্রেমের আবেগে গ্রীক শিল্লীর হাতের বাটালি শ্বেতমর্মরের কোন স্থানে কেমন বেগে আঘাত করিয়া রেথায় রেখায় সৌন্দর্যাকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে তাহা ৫০ কেন ৫০০ বংসর চেষ্টা করিলেও আমরা দখল করিতে পারিব কিনা, জানিনা কিন্তু এটা স্থির জানি, যে শক্তিটা ভারতশিল্পের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আমাদের হৃদয়ে এখনও ভন্মাজ্ঞাদিত বহিত্বমত প্রচ্ছন্ন বহিনাছে; শ্রীহৈতভার প্রেমের সঙ্গীত এখনও হাদয়ে তরঙ্গ তুলিতেছে, বুদ্ধের করুণা বাণী এখনও হানয় দ্রব করিতেছে, পার্যাগণের দেবলোক এখনও আমাদের কাছে অদৃশ্য হয় নাই যে ভাবের বন্ধন প্রাচ্য শিল্পের সহিত সহ নাড়ির বন্ধনে আমাদের যুক্ত রাথিয়াং

সেই যোগ-স্ত্র ছিন্ন করিলে কক্ষ্চাত প্রহের মত সর্কানাশের দিকেই আমরা নিপাত লাভ করিব; গ্রীদের নন্দন কুঞ্জের দিকে এক পাও অগ্রসর হইব না।

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং" যাইবার সাধ্য আমাদের কোথায় ? বৃন্দাবন আজ শ্রীহীন ঠেকিতেছে শুধু শ্রীপতির চরণ চিহ্ন চোথে পড়িতেছে না বলিয়া। সেটা সেদিন পড়িবে সেদিন;—

"यदेशवाद्यः मयाद्याशां मर्क्वमधिमग्रः ভद्यः" कुक्तश स्ट्रक्तश इहेरव, रमोन्नर्स्य मौमा शाहेव ना। দিবদের প্রায় অর্দ্ধ অংশ জীবনের প্রতিদিনের পাঁচ ঘণ্টাকাল বড় অল মূল্যবান নয়। সেই অমূল্য সময়টা আমাদের Art-School এর তুই শত দশের মধ্যে তুইশত তুই ছাত্র স-মাষ্টার কিসের ধ্যানে অতিবাহিত করিতেছে প্রহরের পর প্রহর বছদিন আমি সেটা লক্ষ্য করিয়া আদিতেছি। যে স্থান দিয়া ভাগারা সর্বদা যাভায়াত করে ভাগারই আশে পাশে সমুখে পশ্চাতে প্রাচীন শিল্পের স্থন্দরতম নিদর্শনগুলি স্তরে শজ্জিত রাখিয়াছি অথচ একদিনের জন্ত সে গুলির দিকে কেহ চাহিয়া দেখিল এমন ঘটনা ঘটতে দেখিলাম না ! যে সকল দেবমূর্ত্তি এক-দিন যাত্রীগণের নয়নানন্দ, ভক্তের হাদয় মন্দিরে শ্ধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহারা আজ স্মান্তার ২০২ ছাত্রের কুপাদৃষ্টির আশায় Art-Schoolএর ারে আসিয়া বসিলেন, যে সকল ালিচা, ধাতুপাত্র বা গৃহসজ্জার র্মপ দেশের রাজা বাদশাহেরা এক একটা <sup>ানুকে</sup>র থাজনা ধরিয়া দিয়াছেন এবং যাহার ুই চারিটা পাই**লে জ্বগতের যে কোন শিল্প**-

শালা ধন্ত হইয়া যায়, দেইগুলা আজ এই
বাঙালী ছাত্রগণের পাঠাগারের প্রাচীরতল
ম্বর্ণের জ্যোতি এবং বর্ণের ছটায় চিত্র
বিচিত্র করিয়া তুলিল অথচ দিনের পর দিন
বংসরের পর বংসর তাহাদের কোন সন্মান
এমন কি কটাক্ষপাত পর্যান্ত লাভ হইতে
দেখিলাম না। কোন্ ছংসাধ্য ব্যাধি
আমাদের মর্ম্মে মর্মে জীর্ণ করিয়া করিয়া
হাদয়তন্ত্রী এমন অসাড় করিয়া দিয়াছে যে
আনন্দের স্পর্শে তাহাতে আর ঝন্ধার উঠে
না ? এ রোগের ঔষধ কি ? এই ষে
"মোহামোহ নিমীলিতাঃ, "খসরপি ন জীবতি"
অবস্থা ইহার প্রতীকার কোনখানে ?

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর তবে বলিব
"একান্তি দৃঢ়া ভক্তি";—পা\*চান্তা শিল্পের মোহ
আকর্ষণ যেটাকে প্রাণের টান বলিয়া ভ্রম
করিতেছি সেটা নয়, স্বশিল্পের প্রতি সেই
স্বদৃঢ় আকর্ষণ যাহা আমাদের বলায়—
"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ণশঙ্কর
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রী নৈবাত্ম; যথা ভবান।"
তুমি যেমন তেমন আর কেহ নয়।

আমি সম্প্রতি আমার কয়েক ছাত্রকে অজন্তঃ গুহার বৌদ্ধ শিল্প চর্চচা করিবার ব্বস্থা পাঠাইরাছিলাম। তাহারা নৃতন কিছু শিথিবে এই আশার উৎসাহের সহিত যাত্রা করিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া তাহারা বলিতেছে আমরা নৃতন তো কিছু দেখিলাম না! সে সকল চিত্রাবলীর বর্ণবিশ্বাস, বেথাপাত, হাবভাব সকলই ভাহাদের চির-পরিচিতের মত বোধ হইল! এটা মামিও প্রত্যাশা করি নাই। বাংলা ভাষা পড়িতে ও বুঝিতে বাঙালীর যেমন কোন কট্ট হয় না

তেমনি সহস্র বংশর পূর্বেকার চিত্রাক্ষর তাহার ভাব ও ভাষা নবীন বাঙালীর কেমন করিয়া সহজে বোধগম্য হয় ! এটা কি মন্ত্রের কার্যা! গোড়া হইতে অক্ষর পরিচয় না ঘটিলে ভারত শিল্পের দেব ভাষার মর্ম্ম-গ্রহণ কোনকালেই সম্ভবপর হয় না, শুধু অক্ষর পরিচয় নয়, অর্থ গ্রহণ, ভাষা জ্ঞান, অলঙ্কার, ভাব প্রভৃতি লইখা বিস্তর চর্চার প্রয়োজন: এই সমস্তগুলা দুখল করিয়া ছাত্রদের উপদেশ দিয়া যদি ভারতশিল্পের সহিত তাহাদের এই সহজ পরিচয় ঘটাইতে হইত তবে ছাত্রগণদহ হিমালয়ে ষষ্ঠি সহস্র বৎসর পরমায়ুব জন্ম তপস্থা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। কত শত বংদর পূর্বে এই দকল অজস্তা চিত্র লিখিত হইয়াছে ভাহার পরে কত প্রলয় কত পরিবর্ত্তন কত বিরুদ্ধ মনোভাব ও শিকা প্রাচীন ভারতের শিল্পীগণের সহিত বিংশ-শতান্দীর এই কয়জন বাঙ্গালী চিত্রকরকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই, আবার এই চিত্রকরগণ কেমন ? কেহ তিন বংসর মাত্র ভারতশিল্প চর্চা করিতেছে কেহবা সাত আট মাসের অধিক নয়। ইহারা কেমন করিয়া বলে বৌদ্ধশিল্প আমাৰের সম্পূর্ণ পরিচিত! গুরুর কাছে মিথ্যা বলিবে বা বুপা অহঙ্কার করিবে এমন ছাত্রও ইহারা নম ় তবে এ ঘটনা কিরুপে সম্ভব ? কোন মন্ত্রবলে ইহারা অতিক্রম করিয়া প্রাচীন প্রাচা শিল্পকে পরিচিতের মত বোধ করিতেছে? সে মন্ত্র পুঁজিতে আমায় দেশ বিদেশে যাইতে হয় নাই, এই মন্ত্রে আমারও ८१गन.

ছাত্রদেরও তেমন আর দেশের জনসাধারণেরও তেমনি অধিকার, যাহা আমাদের ঋষিগণেরই দান, চিরদিনের ধন

"নমস্ত সৈ ভক্তরে অচিস্তা শক্তরে"
অচিস্তা শক্তি এই ভক্তিমন্ত্রের সাধন যতদিন
আমাদের সম্পূর্ণ না হয় ততদিন ভারতশিল্প
চর্চে। করিতে যাওয়া বৃথা। পাষাণে পতিত
বীজ কবে অজুরিত হইয়াছে ?
"যথা বীজং বিনা ক্ষেত্রং বস্কাং ধারা শতৈরপি

তথা ভক্তিঃ বিনা কর্ম্ম বার্থং যত্ন শতৈরপি"। শ্রীকৃষ্ণ একবার কোন ভক্তকে বিষ্ণু-মৃর্ত্তিতে দর্শন দিয়া ক্বতার্থ করিতে আসিয়া ছিলেন, কিছ ভক্ত তাঁহার রামরূপের পক্ষপাতী স্ত্রাং প্রভু রামরূপ ধরিয়া তবে নিস্তার পাইলেন। তেমনি ভারতশিল্পের নবরূপ যদি আমরা দেখিতে চাহি তবে প্রথমেই আমাদের ভক্তি চাই। যেদিন আমবা শিল্পদেবতাকে ভক্তির জালে বাঁধিব সেদিন আমরা তাঁহাকে মনোমত রূপ ধরা-ইতে সক্ষম হইব। তথন আমরা জোর করিয়া বলিতে পারিব দেবতা তুমি আমাকে আমার মনোমত রূপে দর্শন দাও, তোমার প্রাচীন যুগের ও রূপ অঙ্গপ্রতাঙ্গ ওই বর্ণকান্তি ভাব ভঙ্গি আমার মনে ধরে না, আমি তোমায় শ্রামস্থলর না দেখিয়া নবস্থলর দেখিতে চাহি। দেবতার উপরে এই ভোর কেবল ভক্তিবলেই চলে। তর্কের ছারা বিচার বলে তাঁহাকে মনোমত রূপ ধরানো চলে না: তার্কিকের দন্তে তিনি দৃক্পাত্ত করেন না. কিন্ত প্রেমিকের দাবি অস্তায় হইলেও তিনি সর্বাদা গ্রাহ্ম করেন।

শ্রীঅবনীক্ত নাথ ঠাকুর।

### সাগর তীরে।

আমরা 'কুন্দ' ও 'কমলে'র দেশ ছাড়িয়া এখন 'কপালকুগুলা'র দেশে আসিলাম। প্রতিপদে শতা গুলা এখানে অন্তরালে শ্বিত-মুখী কুহুমের সন্ধান পাওয়া যায় না; ভাহাদের স্থানে কণ্টকাকীৰ কেতকী। এথানে 'দখিণ-পবন' . গুপ্ত বাসনার মত মৃহ আদে না, এথানকার বাভাদ নির্মম, কাপালিকের মত ভীষণ! .দাগর 'অজাগর গরজে সদা क्लिছে'। ইহা মরণের মত ভীষণ অথচ প্ৰণাস্ত। কত নদী, কত জনপদ ধুইয়া কত মৃত্যু বহিয়া আনিতেছে; কত-কালের ধ্বংদ সাগরগর্ভে দঞ্চিত হইতেছে। আবার সাগর গর্ভেই কত স্থাটি হইতেছে, মৃত্যুর সহিতই জীবন সংযুক্ত, ছই বুঝি একই ; দন্ধ্যা ত উধার মতই মনোরম !

সম্মূথে, এত অনস্ত অতল জলরাশি গাকিতেও গ্রাম্য বধ্গণ জল লইতে আদে না; তীরে স্বল্ল হৃপেই তাহাদের সকল অভাব মিটে! অসীম ছাড়িয়া সসীমের প্রতি মানবের অধিক আগ্রহ।

সন্ধ্যার অন্ধকারে সাগর দেখিয়া সেই
অতীতের প্রেলয় দৃশ্র আমার মনে পড়িল।
তথন আমাদের শ্রীমতী ধরা এরপ জলে স্থলে
বিভক্ত হন নাই। তথন আকাশ ঘন কালো
মেঘে আছের, পৃথিবী এক বিশাল লবণাক্ত গলে মগন চক্রস্থেগ্রের দেখা প্রায় পাওয়া
াইত না মধ্যে মধ্যে আকাশের বিহাৎ ও
পৃথিবী গর্ভত্ব অগ্নি সেই ভীষণ অগ্নার
আলোকিত করিত। বায়ু ভীম প্রভল্ভন, আবার আকাশ হইতে মুষলধারার রৃষ্টি পড়িত।
তাহার উপর ভূ-কম্পন! এমনি ছর্দিনে
জীবন প্রথম জন্ম লইল!—দে আজ
কভকাল! তাহার পর কত যুগ-যুগাস্তর ধরিয়া
দেই জীবন মানুষ হইয়াছে। কিছু সে আর
কভদ্রে ঘাইবে—জীবন তরী কোথায় ভিড়িবে
বিলয়া যাত্রা করিয়াছে—তাহা কে জানে ?
ইহাও কি নিক্দেশ যাত্রা? ভাবিতে
ভাবিতে বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন অতি প্রত্যুবে আবার সাগর-তীরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম পূর্বাদিগস্তে বধ্র-নবলাজ-সম-রক্ত আভা ফুটিয়া উঠিতেছে। অপরিক্ষুট আলোকে আবৃত আর্দ্র-সাগরতট সে আলো প্রতিফলিত করিতেছে। সাগর জল শুল্র-ফেণ সমন্বিত নীলাক্ত হরিংবর্ণ; সাগরসমূত জলবাম্প তাহার উপর এক কুয়াদার আবরণ দিয়াছে; বায়ুও সাগর স্বর্যোদয়ে নির্পির,—তাহারা আপন কলকথায় ব্যক্ত।

রকাভা ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বল হইয়া দিগন্ত গাঢ় রক্তিমবর্ণে উদ্থাসিত করিল। লোহিতের ভিতর হইতে ক্রমশং পীতের আভা ফুটিয়া উঠিতেছে, রক্ত হইতে পীতের পরিণতি বড় স্থানর বড় মনোহর ভাবে সম্পন্ন হইল। সাগর সেইরপই কুয়াসা আর্ত নীলাম্বর। কেবল দিগন্তের ও তটের প্রতিক্ষণিত আভা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আকাশে ধ্মের মত মেঘসঞ্চার হইল। দিগন্ত এখন পীত, মেঘ এখন ধ্মর, জল নীলমাখা হরিৎ, আর্দ্র বেলা আকাশের আলোক শতগুণ

প্রতিফলিত করিতেছে। পশ্চিম দিগন্ত এখনও খেত-কুরাসায় আবৃত, এখনও স্থপ্ত। বিশ্লেষিত 'স্থ্য লেখার' বর্ণগুলি এখন আকাশে ও বাতাদে ভাগিয়া বেডাইতেছে। ধুদর মেখ সরাইয়া স্থ্য ধীর গন্তীর মৃত্গতিতে জগতে প্রকাশ হইলেন। তথন সেই আদি জনক জননী সবিভাও নীলদলিলাকে প্রণাম করিয়া ঘরে ফিরিলাম।

শ্রীধীরেক্রকৃষ্ণ বন্ধ, বি, এ।

#### পোধ্যপুত্র। পূর্বের অমুবৃতি।

₹ 5

সেই ক্ষণিক ক বিয়া ন্তৰতা ভঙ্গ নীরদকুমারই প্রথমে কথা কহিল। প্রফুল্লমথে আগ্রহের সঙ্গে দেশের কথা জিজ্ঞানা করিতে লাগিল, কথা প্রদক্ষে শান্তির বিবাহের কথা আসিয়া পড়িল। যোগেন্দ্র বলিল "শাস্থির স্বামী খুব স্থুনর হয়েছে, আর বিয়েতে সমারোহ যতোদুর হতে পারে তা হয়েছিল, গহনা এতো দিয়েছে যে পিলেমশাই দেখেই চটে গেছেন, তিনি বলেন ওগুলো অনর্থক অপব্যয়: ভা এ কথাটা আমিও মানি, তুমি এতো সংস্থার করছো ঐ জিনিষ্টার সংস্থার করতে পারো তবে বলি বাহাত্র।" বলিয়া স্তর্ नौतरनत मूर्यत निरक ठाहिया हानित ! नौतन शामिल ना. (म रुक्त श्हेगारे विमिश्र त्रिश যোগেন উৎসাহের সহিত বলিয়া যাইতে লাগিল, "ঘাহোক হেম ছেলে মন্দ নয়, চালটা একটু বড়লোকের মতন অহঙ্কেরে; তাহোক শাঞ্চি অস্থী হ'বেনা। বিশেষ খণ্ডরের যা ভালবাসা সে পেয়েছে ! আহা খ্যামাকান্ত বেচারা বড় কষ্ট পেয়ে এতাদিনে একটু স্থী হলো। লক্ষীছাড়া বিনোদটা কি আহালুকি করলে, কার আর ফতি হলো নিজেই এমন রাজ ঐশ্বর্যা বঞ্চিত হলেন মাত্র। বাপ পর্যান্ত তার নাম মুখে আনেনা অভ্যের কথা কি ! তা নীরদ ! এ সব দেখে অদৃষ্ঠ মান্তে হয় ভাই। হেমের কপালটা কিন্তু খুব'---

গভীর একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দে যোগেন্দ্র সজাগ হইয়া দেখিল নীরদকুমার ছই করতলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফেলিয়া একটা দারুণ যন্ত্রণাকে যেন সবলে হৃদয়ের মধ্যে চাপিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। যোগেন্দ্র ভাহার পিঠে হাত দিয়া ডাকিল, ভাহার মাথাটা নিজের কাঁধের উপর স্যত্নে রাখিয়া ছোট ভাইটির মতন ছই হাতে কাছে টানিয়া ঈষং অনুযোগের সুরে কহিল "শরীরটাকে একে-বারেই মাটি কবে ফেলছ,একি ছেলেমামুধি!"

নীরদ ক্লাস্কভাবে চোক মুছিয়া আবার একটা নিখাস কেলিল "ঝাঃ যোগেন!" "বলোনা নীরদ, ভোমার মনে একটা কি হয়েছে, আমায় কেন লুকুচো ভাই।"

নীরদকুমার হঠাৎ সোজাহইয়া বসিয়া উচ্চ-কঠে হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে বই কি। কিছ সেটা আমি আপাততঃ তোমায় কাছে প্রকাশ করছিনা। আসল কথা হচ্চে ভাই তোমাকেও এবার থেকে একটু সংযত হতে হংচ্চ—"

"ওরে বাপরে তবেই আমি গেছি! আচ্ছা আগে চা'টা থেয়ে নিমে মাথাটা একটু সাফ ্করে ফেলাযাক্; তার পর প্রিচার মশাই তোমার বক্তৃতা শোনা যাবে।" নীরদ মাথা নাজিয়া মৃত্ হাসিল। "সে পাঠ উঠিয়ে দিয়েছি চা পাচেচা না"। যোগেক্স ইহা শুনিয়া এমনি চোথ বিস্তার করিয়া চাহিল যে, এমন অদৃত কথা জীবনে সে যেন এই প্রথম শুনিল। 'বলোকিহে! তুমি যে আমায় একেবারে অবাক করে দিলে। চা থেলে কি সাধুত্বও ভাল জমবেনা না কি?"

"তা কেন ? তবে ও জিনিষটার অভ্যানটা 'অনাবশ্রক' বিদেশী।" যোগেন এবার আর কোধ সম্বরণ করিতে পারিল না; চটিয়া বলিল "অত বাড়াবাড়ি করতে যেও না। অতোটা সহাও হবে না লোকেও ভণ্ড বল্বে। স্বাস্থ্য হানি করেও চিবকেলে অভ্যানগুলো গোড়ামির জ্বন্তে ত্যাগ করবে?"

নীরদ সংযতভাবে উত্তর করিল "না বিদেশী বলে কোন ভাল অভ্যাস ছাড়তে আমি কোনদিন বলুবো না বরং কিছু কিছু ধরতে বল্তে চাই। এটা ঠিক ভাল অভ্যাস নয় অজীর্ণ রোগী বাঙ্গালীর পক্ষে 'চা-টা' ঠিক খাটেনা। ওটা ঔবধের মতন ব্যবহারের জন্ম রাথলে বরং ভারচেয়ে উপকারে লাগে। অনেকগুলো জিনিষ আছে যা আমরা অমুক্রপ্রিয় স্বভাবের বশেই চাই তার ফলাফ্লটা ভেবেও দেখি না! শীতপ্রধান দেশের লোকের সহিত একই ভাবে শরীর পালন করতে গেলে

যুক্তিটা যদিও ধোগেল্রের ঠিক মনে
াাগিল না তথাপি সে অভ্যাদাত্ব্যায়ী বন্ধুর
ান্তীর মত্তবাদের বিরুদ্ধে আর তর্ক করিল না।
পেদিন মধ্যাক্ত ভোজনের নিমন্ত্রণে কদলী-

পত্তে নিরামিষ ভোজন মুখরোচক না হইলেও
নিগৃ অভিমানে এমনি আগ্রহের সহিত সে
সমুদয় চাটিয়া থাইল যে নীরদকে বিপয়ভাবে
বলিতে হইল তাইতো যোগেনের যে ভাত কম
পড়লো! আর যে নেই বল্ছে! তাইতো করা
যায় কি ?"

#### ₹ €

সেদিন যথন থুব ঘটা করিয়া মেঘ করিল, এবং দেখিতে দেখিতে মুষলধারে রৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল, তথনো পর্যান্ত শান্তি তাহার শয়নগৃহের দক্ষিণধারের জানালার নিকট লোহ গরাদে ধরিয়া দাঁড়োইয়া ছিল, রৃষ্টির সহিত অল ঝড়ও ছিল, গাছগুলার উচ্চ মন্তক বাতাগে ফুইয়া ফুইয়া পড়িতেছিল, এবং প্রথমে মুক্তাবিল্র মতন রৃষ্টি বিল্ তারপর জলের ঝাট, জানলার মধা দিয়া শান্তির গায়ে আসিয়া লাগিতেছিল।

বুষ্টির একঘেয়ে পতনশব্দ গুনিতে গুনিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া অন্ত একটা জানালার ধারে হেমেন্দ্রও বহুক্ষণ হইতে শান্তির মত দাডাইয়া ছিল। আজকাল সিদ্ধেশ্বরীই বাড়ীর একরকম সর্বেসর্বা। বাড়ীর সকলেই প্রায় তাঁহাকে মানিয়া চলে-এবং স্পষ্ট করিয়া নাহোক সকলকারই কথার ভঙ্গিতে হেমেন্দ্র পান্তির প্রতি অল বিস্তর তাচ্ছিল্য প্রকাশ भाग । হেমেক্সের আচরণে কেহই তো বিশেষ সম্ভষ্ট ছিল না এখন স্থােগ ছাড়িবে কেন? হেমেজ্র সে সমস্ত অপমানের শোধ তাহার পালক পিতার উপর তুলিতে ছাড়ে না তাহা বলা বাহলা। কিন্তু আজ আর স্থু দূরে দাঁড়াইখা শরক্ষেপ চলিল না, সিচ্ছেশ্বরী ও তাঁহার বৈবাহিকদলের

একটা কঠোর রকম মন্তব্য তাহার উষ্ণ মন্তিষ্কের মধ্যে তাত্র দাহ দ্বিগুণিত করিয়া তুলিল। তৎক্ষণাৎ দে শ্রামাকাস্তকে গিয়া বলিল 'ওই মাগী হটোকে তাড়াবেন কিনা ?' উ ঠিয়া বলিলেন ভাষাকান্ত শিহ্রিয়া "সেকি ?" "কোথাকার ছোটলোক মেয়ে-মামুষ চুটোকে বাড়িতে এনেছেন, ওরা যদি থাকে তাহলে আমরা থাকবো না ব'লে দিচ্ছি"। "হেম, ও যে বিহুর বউ"—আমার পুত্রবধূ। তোমরা গুই ভাই যদি একতা হতে সে আরো **স্থার** হতোনা ?" হেমে<u>ল</u> চীৎকার করিয়া উঠিল "কেপেছেন, ও वुन्मावत्नत वन्मारेम ख्रांत मत्नत मानी, সব ওর জাল, ওকে আত্মীয় বলে স্বীকার করলেও নিজেকে অপমান করা হয়! কোন কথা আমি ভন্তে চাইনা, আপনি ওদের ছটোকে বিদায় কর্বেন কিনা ?"

শ্রামাকান্ত যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধবনি করিয়া উঠিলেন, "তারা!" "হেমেক্স আবার সক্রোধে প্রেশ্ন করিল "বিদায় কর্কেন কিনা?" "অসঙ্গত কথা বলোনা, হেম—" "বিদায় কর্কেন কিনা?" "কেমন করে তা করবো?" "তবে ওদেরি নিয়ে থাকুন, কিন্তু আমার আপনি যে সর্ক্রনাশ করেছেন তা আমি সইবোনা, দেথি আইন আমায় ঠকায় কিনা!" শ্রামাকান্ত মর্মাহত হইয়া কাতরক্ঠে বাধা দিলেন "অমন কথা বলিস্নি হেন, তোকে আমি ঠকাবো? আমার কে আছে!" কঠোর বিজ্ঞপের তীক্ষ্ণ হাসি হেমেক্সের মুধে ফুটিয়া উঠিল! "আমি সব ব্রেছে"!

শান্তির ঘরে আসিয়া হেম দেখিল শান্তি একাই আছে, মনটা একটু প্রসন্ন হইল। শান্তি হঠাৎ স্বামীকে দেখিরা তাড়াতাড়ি চোথ মুছিরা উঠিরা আসিল। জোর করিরা প্রফুলতা দেখাইরা কিছু একটা বলিয়া তাহাকে ভুলাইরা দিবার জন্ত ভাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল "গ্রমেণ্ট জ্যেঠা-মশাইকে নাকি রাজা উপাধি দিতে চেয়েছে?"

"হঁ। কিন্তু রাজপুরীটা আপাততঃ ত্যাগ করে থেতে হচ্চে ? তবে শোন ওই পাপিষ্ঠ স্ত্রীলোকের সঙ্গে একবাড়ীর বাতাস আমি গারে লাগতে দেবোনা, আমরা আজি এখান থেকে যাবো।" শাস্তি সজোরে জানলার একটা গরাদে চাপিয়া ধরিল, হেমেক্স চলিয়া গেল।

থানিকক্ষণ পরে যথন হেমেক্স শাস্তির কাছে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি স্থির করলে শাস্তি ?" তথন আকস্মিক মৌনভঙ্গে শাস্তি চমকিয়া উঠিল। মান মুগ ফিরাইয়া সকরুণনেত্রে স্থামীর দিকে চাছিল। "আমায় এখান থেকে যেতে বলোনা, আমি এবাড়ি ছেড়ে অন্ত কোণাও যেতে পারবো না।"

"বাপের বাড়ী?" এক মুহুর্ক্ত পরে সে হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়িল "বাবাতো বলেন নি! জ্যেঠামশাই—" "থামো আমার রাগিও না, এই অপমান সহ্ করে এইথানে দাসী চাকরের মতন পড়ে থাকতে হবে? ভোমার লজ্জা করে না? একটা আত্মসন্মান বোধ নাই?"

"ক্যেঠামশাইতো আমাদের ভালবাসেন, দিদিতো কিছু বলেনি। তাও যদি হয় সেও আমাদের সহু করতে চেষ্টা করা উচিত । তারা যে শুরুলোক।" হেমেন্দ্র ভূমে পদাঘাত করিয়া গার্জিয়া উঠিণ "রেথে দাও ভোমাত লক্ষিক। তুমি না যাও থাকো, আমি চন্নুম।

না ভোমাকেও যেতে হবে তুমি আমার স্ত্রী আমার আদেশ পালনে তুমি সম্পূর্ণ বাধা। আমার ভুকুম ভোমার এথান থেকে সন্ধার সময়েই থেতে হবে। প্রস্তুত হয়ে থেকো।"---"আজি, এখনি? আমায় একটু সময় দাও, জ্যেঠামশাইকে একবার ? জ্যেঠামশাই ভোমায় রক্ষা করতে পার্বেন না, সে চেষ্টা করতে যেও না, মিথ্যা তাতে অনর্থ বাড়াবে, এ জেনে রেখো ! এবাড়ির সঙ্গে আমাদের দেনাপাওনা মিটে গাছে। না, আমি আর কিছু ওন্তে চাইনা।"--- শান্তিকে কথা কহিবার অবকাশ মাত্র না দিয়া সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। সন্ধাা না হইলেও মেঘাদ্ধকার ঘেরা বারান্দা ইহারি মধ্যে ঘনায়মান व्यामित्राहिल, त्थाना काननाछ।त्र ठिक वाहित्त ছাদের নলের মধ্য দিয়া মোটা একট। ऋটिক ধারার মতন বৃষ্টির জল পড়িতেছিল। ডেনের মধ্য দিয়া কলকল শব্দে সেই জল ছুটিয়া চলিয়াছে, বৃষ্টির আর শেষ নাই। হেমেত্র সম্ব্ৰেই এক অপরিচিতা রমণী মূর্ত্তি দেখিয়া পাन काটाहेब! हिनबा बाहेट उछेछ हहेन, দে জানালার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহার ঘরের সমুথেই দাঁড়াইয়া ছিল।

কিন্ত সন্মুখবর্তিনী সে স্থযোগ দিল না,
অসঙ্গৃচিতভাবে তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল;
ধীরস্বরে কহিল ঠাকুরপো একটু দাঁড়াও একটা
কথা আছে।" অচেনা স্ত্রীলোকের এই সঙ্গোচহীন
ব্যবহার হেমেন্দ্রকে ঈষং বিশ্বিত করিল। এই
রমণীর বিহাৎ তীক্ষা, অভেত্য অথচ অচঞ্চলদৃষ্টি
তাহার নিকট সম্পূর্ণ নৃতন নৃতন ঠেকিল।
যদিও আন্দালে সে এই ঠাকুরপো সংঘাধন
কারিণীকে চিনিয়াছিল তথাপি আক্স্মিক

একটা কৌতূহলপূর্ণ বিশ্বয়ে তাহার মুথ হইতে বাহির হইয়া গেল "কে ?" রমণী তাহার ক্ষণতারকোজ্জন বিশালনেত্র নিভীকভাবে প্রশ্নকারীর মুথে স্থাপন করিয়া ধীর অথচ সদৃঢ়স্ববে উত্তর করিল "আমি অমু'র-মা, তোমার বড় ভাজ! ভন্লেম তুমি আমার সঙ্গে একবাড়িতে থাকতে ইচ্ছা করোনা, সত্য কি ? তা যদি হয় তবে তুমি ষেওনা, বলো আমিই আমার সেই বনবাদে ফিরে যাই।" হেমেন্দ্রের ললাট হইতে কর্ণমূল পর্যান্ত সমুদয় মুখথানা অপরাহের পশ্চিমাকাশের মতন আরক্ত হইয়া উঠিল, তীক্ষ শ্লেষপূর্ণ বিদ্রাপের হাসি হাসিয়া সে বলিয়া উঠিল "হাপনার এ অভিনয় খুব চমৎকার হচেচ, কিন্তু আমার কাছে এসব কেন ? নির্কোধ শান্তিকে মুগ্ধ করে রেখেছেন সেই ভাল।"

र्श्यक हाहिया (निश्वन ना;---(महे मुहूर्स्ड ঘন মেঘের মধ্য দিয়া অশনিভরা বিহাৎ করালিনীর লোলজিহবা বিকম্পিত হইয়া উঠিল, শিবানীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মুথে তাহার ছায়াপাত হইল। সে আজ অনেক কথা ভাবিয়া অনেকথানি গড়িয়া লইয়া তবে হেমেন্দ্রের **সমু**খীন হইয়াছিল। শিবানীর 'পক্ষে সহসা একজন অজ্ঞানা লোকের সম্বুথে আসিয়া দাঁড়ান যে কভোথানি কঠিন ব্যাপার তাহা বোধ হয় বলিবার আবশ্রক করেনা। কিন্তু প্রয়োজন হইলে নিজের হুর্পলতাকে ঠেকাইয়া রাখাও ভাহার পক্ষে তেমনি সহজ। দে দেখিল এমন করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া थाकिल जात हरन ना, य जल्निम हिनाउटह ইহার মধ্যে আসিয়া না দাঁড়াইলে শেষে হয়তো हेहा कक्रण बनायाक हहेबा माँजाहरत।

নি:সংখাচে নিজের কর্ত্তব্যভার মাথায় তুলিয়া লইল। সে কেন পরের স্থথে ব্যাঘাত দিতে আসে ? কে সে ? সে একজন অবমানিত অনাদৃতা, পরিত্যক্তান্ত্রী; কেন সে পরের অধিকৃত সিংহাদন জোর করিয়া কাড়িয়া লইবেণ কেন লোক মনে করিতেছে তাহাতেই সে একেবারে বর্ত্তাইয়া যাইবে। কিসের এ অধিকার ? কে চায় এ অধিকার ? সে ইহাকে ঘুণা করে। কেন করে? এই ঐশ্বর্যোর জালা তাহার অপমানিত হানয়কে বিগুণ নিপীড়িত করিতেছিল। সে দরিদ্র তাই তো এত অবহেলা। সে কেন তাহার যোগ্য হয় নাই ? অথবা তিনি কেন দরিত হইলেন নাগু যে সমস্ত বন্ধন তাহাদের তুই ভিন্নগামী হ্রায়কে এক হইতে দেয় নাই তাহাদের প্রতি তাহার একটা তীব্র বিদ্বেষ তহোর চিত্তকে থরধার ক্ষুরের মতন কাটিয়া কাটিয়া তুলিতে ছিল, ইহাদের মধ্য হইতে তাহার দেই শান্তি কুটিরে পলায়ন করিতে পারিলে দে যেন বাঁচে। কিন্তু শান্তিকে ছাডিতেও আর মন চায় না।

হেমেক্রের কণায় কিন্তু শিবানী রাগ করিল না। সহিফুতার সহিত অপমানকে স্লেহোপহারের মন্তন নীরবে গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন মুথে কহিল "তুমি রাগ করোনা ঠাকুরপো! ঠিক তোমায় হয়ত আমি আমার সব কথা বুঝিয়ে বল্তে পার্কোনা, কিন্তু যেটা আসল কথা সেইটেই বল্ছি। বাস্তবিকই তো আমি কে? তামার অংশীদার হতে পারি না। আমি কে? তাবে অমৃ! আগে দে মানুষই হোক, তার কথা এখন ছেড়ে দাও। সত্য করে

আমি বল্ছি এখানের একটি কুটিতেও আমার অধিকার নেই। এ সব শান্তির। ভোমরা কিলের হঃথে যেতে যাও ? আমার জন্ম ?" শিবানী তীব্র বিষাদের উপলিত অঞ্চ জোর করিয়া বক্ষে মথিত করিয়া ফেলিয়া তঃথের হাসি হাসিল "আমার ভভ যাবে কেন? বরং আমারি কিছু ব্যবস্থা করে ভোমাদের সংসারে দাসীর মতন যদি রাখো শাস্তির জ্বন্স বোধ হয় এখন তাও আমি পারি, কে জানে কেনই আমি তাকে এতো ভালবাসি।" আবেগের মুণে আত্মদনন ক্রিতে না পারিয়া সহসা শিবানী নিজের ত্বলিতায় নিজেই লজ্জামুভব করিল। কিন্তু প্রকাশের যে একটি বিমল আনন্দ ভাগতে দেই মৃহুর্ত্তে **তা**হার মনটা যেন কুয়াসার আবরণ কাটিয়া নির্মাল আকাশের মতন ব্যু হট্যা আসিল। নিজেকে জয়ী বোধ করিয়া দে ঈষৎ গর্কোংফুল মুখ ফিরাইয়া পরাজিতের দিকে তাকাইল। বিশ্ব রহস্তোর একটি রহস্থার আজ যে উদ্যাটিত হইয়া গেল, ইহার মধ্য হইতে কি আলো, কি আনন্দ দ্মুথে ছড়াইর। পড়িয়াছে। এ লুকান নির্মর আজ যেন ভপ্ত মরু বালুকাকে শীতল করিয়া मिल। किंद শিবানীর সেই অনবনত হাদয় তাজ তাহার কৃতকর্মের পুরাতন অভিশাপ দণ্ড ভোগ করিবার জন্মই এই অস্থানে নত হইয়াছিল। হেমেল্র ক্রুর নিটুর শ্লেষের সহিত তাহাকে আক্রমণ করিল "শান্তির প্রতি আপনার कार्मव मंत्रा कि इ॰ तम मंत्रा तम पूर्वा करता তার জন্ম আর নিজেকে উৎক্তিত করিবেন ना ; ञालनारमञ्ज मञ्जात मधा (शरक रत्र ज्यान

চলে যাচে।" আচন্কা পিছন হইতে কেছ লাঠির দারা আঘাত করিলে আহত যেমন বিশ্বয়ে অফুট গর্জনে একমুহর্ত্ত পরে আঘাত-কারীর পার্নে তীব্র রোঘে ফিরিয়া দাঁড়ায় আঘাত প্রাপ্ত শিবানী তেমনি করিয়া হেমেল্রের প্রতি ফিরিল, "মিথ্যাবাদী ভার অপ্যান করোনা।"

হেমেক্সের মুখখানাও ক্রোধে পাংগ্র চইয়া গেল, উচ্চকণ্ঠে তীব্ৰ হাসি হাসিয়া সে বলিল "ঘরে এমন চমৎকার আক্টেস श्करङ थिय्रि ठोत क्रम भागिरत हिनुम। এমন স্থলর আনকটিং আমিতো আর কখনো দেখিনি! किमिन কপালকুগুলা, তে 1 তাক্ষরব্যাপারের অভিনয় দেখা গেল, আজ এটা কোন নাটকের অভিনয় হচেচ বৌ-ঠাকরুণ!" শিবানীর সমস্ত শরীরের রক্ত অপমানের রুক্ত রোধে টগ বগ্রুকরিয়া উঠিল। দে আর একটি মাত্র কথা না বলিয়া অক্সাৎ দ্রুতপদে পাশের একটা থোলা দারের দিকে **जू** विश्रा हिला शास्त्र ।

হেনেক্সও আর সেথানে দাঁড়াইল না, সি'ড়ি
দিয়া নামিয়া গেল। শিবানীকে যে ত্-একটা
কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিতে পারিয়াছে
ইহা মনে করিয়াও হেমেক্সের মনটা কতক
ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। যাহার কথা মনে
করিলেও হাড় মাস জালা করিতে থাকে,
তিনিই কিনা পাদরী মহাশ্রের মতন বক্তৃতা
দিতে আসিলেন। রাগ ধরিলেও হাসি পায়!
দেশে কি আর লোক ছিল না।

শিবানীর সেই পাণ্ডুম্থ ও আহত হৃদয়ের উদ্ধৃত রোধকটাক্ষ মনে কবিয়া সে মনে মনে একটু শান্তি অনুভব করিল। যথার্থই সে তবে শান্তিকে ভালবাসে। শান্তি তাহাকে ঘুণা করে শুনিয়া নহিলে সে এমন শেলাহতের মতন ছটফট করিয়া উঠিত না। হেমেক্স নিজের প্রতি অত্যম্ভ খুদী হইল। সে যে বৃদ্ধি করিয়া ঠিক পথটি বাহির করিতে পারিয়াছে এবং এমন দব কথাগুলা যথাদময়ে আসিয়া ভাহার ওঠাতো যোগাইয়াছিল. তাহাতে নিজের আশ্চর্যা উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাইয়া সে বিস্মিত হইল। আবার যথন সে সভা সভাই ভাহাদের নিকট হইতে কাডিয়া লইয়া চলিয়া যাইবে শান্তিকে তথনকার জন্ম তাহাদের আঘাত কল্লনায় দে নির্ভূর হাসি হাসিল। ভাষাকান্ত চৌধুরী দেখুন একবার তিনিই ওধু গরীবের ছেলের সর্বনাশ করিতে পারেন না, সেও তাঁহাকে ইহার শান্তি দিতে জানে। সে এটুকু বুঝিত যে ছুঁচটি মাহুষের কোন খানটতে বিঁধাইলে তাহার মর্মভেদ করে; যে শান্তির জ্ঞ্ তিনি তাহাকে পোয়পুত্র লইয়া ভাহাকে ত্রাকাজ্ঞী করিয়া তুলিয়াছেন, সেই শান্তিকেই দে তাঁহার নিকট হটতে টানিয়া লইয়া গিয়া বুঝাইয়া দিবে, যে শান্তিকে পাইতে হইলে তাহাকেও অনেকথানি খুসী রাখিবার প্রয়োজন আছে।

শিবানী যখন সেই অমুজ্জ্বল ছায়ালোকের
মধ্যে সহসা বিচ্ছুরিত বিছাৎশিখার ন্তায়
অভ্যন্ত সহসা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল,
তখন ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলা নানা আকার
ধারণ করিয়া আকাশময় ছুটাছুটি করিয়া
আবার একটা ভারি রকম বৃষ্টি আসিবার
উপক্রম করিতেছিল। সেই উপলক্ষ্যে
আকাশের প্রহরীদল তুরি বাজাইয়া আলো

জালাইয়া সোরগোল করিয়া বেড়াইতেছে,
এবং অদ্রবর্ত্ত্বী পুকরিণীর ঘাটে ও উপ্তানের
নালার ভেকদলের সন্মিলিত ঐক্যতানে
বৃষ্টির ক্ষীণম্বর ডুবিয়া যাইতেছে। প্রথমে
কাহাকেও শিবানী সে ঘরে দেখিতে পাইল
না। কিন্তু অল্লকণ পরেই একটা দীর্ঘনিশ্বাসের
শব্দে চমকিত হইয়া খাটের নিকট আসিয়া
দেখিল সেখানে বিছানার একপ্রান্তে অন্ধকারের ছায়ায় প্রায় মিশিয়া গিয়া শান্তি
পড়িয়া আছে। শিবানী ধীরে ধীরে তাহার
পাশে বিয়য় আত্তে আত্তে তাহার পিঠের
উপর এলোথেলো চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে
ডাকিল শোন্তি!"

শান্তি একবার মাত্র সচমকে মুথ তুলিয়া আবার তাহা বিছানার মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল।
শিবানী বলিল "শান্তি তুইও আমায় ছেড়ে যাবি? শান্তি ধড়মড়িয়া উঠিয়া বিদল, রুদ্ধপ্রায় কথে বলিল "দিদি, আমার কথা তোমরা ভূলে যেও।' বলিতে বলিতে কাঁদিয়া উঠিল। শিবানী কহিল "কেন যাবি বোন ? এ ঘরসংসারের তুই যে লক্ষ্মী, তুই কার হাতে তোর সংসার ফেলে যেতে চাস্? যাস্নি শান্তি, মার কথা ধরিস্নি। ঠাকুরপো যাই বলুন আমি একথা বিশ্বাস করতে পারবো না, বল্ শান্তি তুই আমার ওপোর রাগ করে যাচিচ্য নে ?''

শাস্তি নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

শিবানী ধীরস্বরে কহিল "শান্তি! আরতির সময় হয়ে এলো মন্দিরে যাবি নে ? বাবা বোধহয় এতোক্ষণ আমাদের অপেক্ষায় সেথানে বসে আছেন। তোর রাজ-রাজেশরীকে প্রণাম করতে যাবিনে ?" শান্তির স্ক্র ওঠ প্রান্তে একফোঁটা বিষাদের হাসি অত্যন্ত ক্ষীণভাবে কুটিয়া উঠিল "দিদি! রাজরাজেশনী যে আর আমার পুজো নিতে চান্ না ভাই, আমি কি করবো ? দিদি! আমার যদি সভিয় চলে যেতে হয় তুমি আমার মতন করে মালা গেঁথে দিও, কুল দিয়ে মন্দির সাজিও। তেমনিতর নৈবেছ করে ধুপদীপ জেলে দিও, দেখো দেবতার যেন দেবার ব্যাঘাত হয় না।"

শিবানীর কঠিননেত্রে এবার জ্বল আর
চাপা থাকিল না, কাঁদিয়া বলিল "সত্যি
সত্যিই তুই যাবি ? ঠাকুরপো জ্বোর করে
নিয়ে যাবে ? তুই শুন্বি কেন ?"

"আমি কি করবো দিনি ? আমিতো যেতে
চাইনি ! কিছু যদি যেতেই হয় তুমি আমার হয়ে
জ্যোঠামশায়ের দেবা"—বলিতে বলিতে সহসা
তাহার কম্পিত কঠম্বর অফুট হইয়া আসিয়া
একেবারেই স্তব্ধ হইয়া পড়িল। পূর্ণিমার
ক্লে ক্লে পরিপূর্ণ সমুদ্রতরক্ষ হানয়মধ্যে
আকুল আর্ত্তনাদ করিয়া আছড়াইয়া পড়িল।
জ্যোঠামশায়কে দে যে মাতৃহীন করিয়া
যাইতেছে, এ অক্তজ্ঞতা তাঁহার প্রাণে যে
বজ্রে মতন বাজিয়া উঠিয়াছে।

"শান্তি এসো গাড়ি এসেছে, আর দেরি , করে কাজ নেই। বলিয়া হেমেক্স ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল "বৃষ্টিটা এইবেলা একটু কম আছে থিড়কি ঘোর দিয়ে এই সময় বেরিয়ে পড়া যাক্।" ঘরে সন্ধ্যার ও মেঘের উভয় অন্ধকারের কালিমা ক্রমেই নিবিড় হইয়া আসিতেছে, কেজানে কিভাবিয়া দাসী মোক্ষদা এখন ও আলো আলাইয়া দিয়া যায় নাই! সেই অভাল্পালোকে হেমেক্স ভাই শিবানীকে দেখিতে পায় নাই. কিঙ

শিবানী একথা শুনিয়াই শাস্তির হাত হধান ছইহাতে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল, বলিল "আমি ভোমার যেতে দোবনা শাস্তি। বরং ওই গাড়ি করে চুপে চুপে আজ ভোমরা আমার বিদার করে দাও, আমি ভোমাদের সব অমঙ্গল মুছে নিয়ে যাই।" ক্টস্বরে হেমেক্রও তংক্ষণাং বলিয়া উঠিল "শাস্তি, শান্তি উঠে এলো, আমি ভোমার হকুম কর্চি তুমি ঐ মায়াবিনী স্ত্রীলোককে স্পর্শ করোনা শীত্র এলো।" শাস্তির চারিদিকে অন্ধকার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, সে উচ্ছুসিত

তুমি এস।

ওগো তুমি এস, নবীন বর্ষে নভোনীল হ'তে আপনা হরিয়া—নামিয়া এস। ननी इ'रा कड हिल्द विश्रा. ইঞ্চদুর বরণ আঁকিয়া গগৰে গগৰে উদ্দেশহীনা অমিবে কভ-ছায়ার মত ? এম এম ওগো তপন হইতে,—নামিয়া এম, व्यालातक भूलतक बामात वाधात कोवत्न शम। **ংগাে তুমি, নন্দন হইতে লুটিয়া** গ**ৰ** মন্দ সমীর বাছি' এসগো আনন্দে পলকে ছুটয়া ত্রধাসরে অবগাহি'। গ্ৰহ তারা হ'তে গীতি শিখি নিও, অমিয় সলিলে ওঠ পুরিও, রচিও গতিটি বিচিত্র ছন্দে হর্ষ ভরে--আমার তরে:

হরব ভরে—আমার তরে;
মুরতি ধরিরা বাহিরে এসগো,—মানস বাহি',
বপনেতে নয় আজি বে তোমায়,—জীবনে চাহি।
জীবনে আমার বহিছে আজিকে,—পাগল ঝড়,
গরজে অশনি চিরিছে দামিনী,—বক্ষ-কৃহর;
টুটিয়া পড়িছে ফুল-পল্লব,
চারিদিকে শুধু গর্জন-রব,

কঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল "একবার জ্যোঠামশায়ের কাছে যেতে দাও। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি একটিবার আমায় যেতে দাও।" হেমেক্র অবিচলিতভাবে কহিল, ''এজন্মে আর সেটি হচ্চেনা। অবাধ্য জ্রীকে বাধ্য কর্বার অধিকার ও ক্ষমতা এখনও আমার কাছে। সেটুকু আমার প্রয়োগ করতে বাধ্য করে তুলোনা; উঠে এসো! তোমার ক্যোঠামশাই তোমার চেয়ে হাজারগুণ আদরের জিনিষ পেয়েছেন, তিনি আর তোমার জন্ত ব্যস্ত ন'ন।"

বিজে। থী-সিন্ধু ফুলির। উঠিছে
ভীষণ রক্তে—সমীর সঙ্গে;
ওগো, তুমি আসি' স্থীরে শান্তির,—মন্ত্র পড়,
লুটাবে চরণে নীরব মরণে,—ভীষণ ঝড়।

জীবনে আমার আজে। কুটে নাই,—কত ধে ফুল, কত বা কৃটিয়া টুটিয়া গিয়াছে,—নাহিক কুল; আলোক-পরশে কৃটাও কোরকে, সাজাইয়া গাও তর ঝাঁকে ঝাঁকে, রোমাঞ-পুলকে জিয়াইয়া ভোল

যত খদে'-পড়া—জীবন-হারা; ওগো তুমি আসি' তোলগো হাসা'য়ে,—ভকান ফুল, সব মিলাইয়ে মালিকা রচিয়ে,—সাজাও চুল।

ওগো তুমি কোথা ? নয়ন স্বমুখে, — দাঁড়াও হাদি',
জীবনের কল-করোলে উঠুক, — সজীত ভাদি';
বাঁধি' দাও বীণে ছিল্ল তন্ত্রীগুলি,
মুক রাগিণীতে ফুটাও গো বুলি,
শিথিল গ্রন্থি বেঁধে' তুল ওগো
বিপুল ৰধ্বে, — ভরা আনন্দে;
মস্ত্র পড়িয়া টানিয়া আনগো, — পল্লব রাশি,

মন্ত্র পাড়্যা চানিয়া আনগো,—পলব রাশি, শত বিচিত্রে গড়গো আমারে,—জীবনে আসি'।

শীহুধরঞ্জন রার।

#### প্রাচ্য চিত্রকলা প্রদর্শনী।

এবারকার এই প্রাচ্য চিত্রকলা প্রদর্শনী দেখিয়া আমার যা ভাল লাগিয়াছে তাই লিখিতেছি। চিত্রকলা সম্বন্ধে সনাতন যেটুকু আকর্ষণ ও উপলব্ধি স্বাকারই মনে আছে তাছাড়া আমার আর কিছুই নাই। ফরামী দেশে ও বিলাতে যে সকল চিত্রশালা (Art Gallary) দেখিয়াছি তাহা হইতে প্রাচ্য চিত্রকলার (Mental Arts) অনেক প্রভেদ বুঝা যায়। এই চিত্রে যা দেখা যায় যা বুঝা যায় তার অপেক্ষাও এক নূতন ভাব মনের অন্তরালে আসে। ইংরাজী ভাষায় এই কথাটি সহজে বুঝাইতে গেলে এই विनादि इंग्र—रि धेर श्रीहाकनात Suggestive beauty বা অন্তৰ্নিহিত ভাব অতি উচ্চ এবং ইহাই ভারতশিল্পের বিশেষত্ব রংটি বা বেখাট বা রেখা বর্ণের একত বিক্রাস ভাল इडेक वा ना इडेक (महे (त्रथा ७ तः य ইব্রিয়াতীতভাবটুকু ব্যক্ত করে বা অপ্পইভাবে স্থানা করিয়া দেখার সে গুলি বডই স্থানর। ঠিক প্রকৃতির ছবির সহিত ছবি না মিলিলেও ইহার পরোক্ষে স্চিত্ত ভাবটি অতি মধুব ও উক্ত। পূর্বেই বলিয়াছি দেই টুকুই প্রাচ্য কলার বিশেষত্ব। কিন্ত তাহা ছাডাও ভারতীয় এই চিত্র গুলির মধ্যে আরও একটি বিশিইভাব আমি অমুভব করিলাম।

হিলুভাবমাত্রেরই মধ্যে কেমন যেন একটুকু সনাতন শান্তিপ্রিয়তা আছে। প্রতি-ছন্দী দাবী করিলেই সে তার নিজ স্বত্ব বিনা কলহে তার হাতে দিয়া শান্তিময় স্থানে হটিয়া দাঁড়ায়। এই শান্তিপূর্ণ ভাব হইতেই

হিল্পের্য ও হিলুভাব বিশিষ্ট যত কিছু সামাঞ্ক নিয়ম। গ্রীষ্ম প্রধান দেশের কল্পনার আতিশযো **নেই ভাবটুকু তাদের কাছে আপনিই আদি**-য়াছে। তাহার উদ্দেশ্য সর্বদা শান্তি স্থাপনা। এই স্থলর সনাতন গুণের আতিশযোই আমাদের ঐহিক বীতরাগ (Indian Passimism, ) নিবৃত্তি মার্গের অমুসন্ধান, প্রবৃত্তিমার্গ বর্জন। ঐহিক স্থথের জন্ম চেষ্টার একান্ত অভাব ও আমাদের আধুনিক পতন ও ছরবন্থ। দেই ভাবটুকু এই সব নুহন প্রাচ্যকলান্তেও (new school of Indian art) পরিপুর হইয়া উঠিয়াছে অর্থাৎ এদেশের অস্তরের অস্তরতম অবস্থাট ইহাতে ব্যক্ত করিয়াছে। আর সেই জন্তই ইহার এত মাধুর্যা এত আদর ও এত গরিমা। এখন বিবেচ্য কথা এই যে পুরাতন হইতে কিরূপে এই প্রাচ্যকলা নুতন ভাবে অভিব্যক্তি হইল ? কি কি ঘটনা এই অভি-বাজির সহায়তা করিয়াছে ? পুরাতন নৃতনে তফাং কি? নৃতন জিনিষ্ট বেশী দিন থাকিলে পুরাতন হইয়া যায়। আবার न् ज्रानं व निष्या व विकाश्य श्री जन ; কেবল নুতন রকমে সলিবিষ্ট। দেই রেথা—কেবল বিক্রাস বিভিন্ন। তাই পুরাতন প্রাচ্যকশার (Old Indian art) সঙ্গে এই নুতন কলার (New Indian art) এনন ঘনিষ্ঠ সম্বন। একটি আর একটির অভিব্যক্তি মাত্র। বাহিরের ন্বাগত শক্তির সঞ্চারেই এরূপ হইয়াছে। প্রতীচ্যের সহিত প্রাচ্যের মিলন মিশ্রণই এই মধুর নৃতন ভাব আনিয়াছে। সে স্থু চিত্রকলার সম্বন্ধে নহে।
জীবনের যাবতীয় বিষয়েই তার স্পর্শের
এমনি স্ফল সহজেই ফলিতে পারে ও
ফলিবে। কেবল সে শুভ দিন দেখিতে বাঁচা
চাই। সেইটিই এখন কেবল সমস্থার বিষয়
দি!ভাইয়াছে।

চিত্রকলার অনেক উদ্দেশ্য। অমুকরণ ম্পুহা তার মধ্যে আদিম ও প্রধান। পুরাকালে একটি দ্রব্যের সাদৃশ্য লিখিয়াই সেই দ্রব্যটির কথা জানান হইত। ইহা হইতেই শেষে ভাষা-লিপির আবিভাব হইয়াছে। প্রাচীন মিসর দেশে ও আমেরিকাতে "পেরু" প্রভৃতি পুরাতন স্থানে এখনও এইরূপ লিখন প্রভুত্তরূপে বিভ্যমান দেখা যায়। চিত্রকলার আর একটি উপকারিতা তাহা হইতে পুরাকালের আচার বাবহার রীতিনীতির অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ পুরাতন চিত্র হট্তেট মিশর প্রভৃতি দেশের প্রাকালের ইতিবৃত্ত দঞ্চ হইরাছে, এবং আমাদের দেশেও মন্দিরে, প্রস্তর ফলকে ও পুরাণ চিত্রে এই সব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সভাতার উন্নতির সঙ্গে মথুবা সমাজের সঙ্গে এখন চিত্রকলার প্রধান ভাব .3 উদ্দেশ্য ইইয়াছে--"To represent an ideal; to represent what carnestly desire." যাহা দেখিতেছি আঁকিতেছি তাহা অপেকাও আরও কিছু বুঝান,—অর্থাৎ প্রক্বত দ্রব্য হইতেও কল্পনা আরও উচ্চে উঠিতে পারে—এই ভাব দেখানই চিত্তের একটি প্রধান লক্ষণ। স্তরাং এই কয় হিদাবে চিত্রগুলি বিচার্যা।

১ সেই সময়কার রীতিনীতির পরিচয়।

২ উচ্চনীতি শিক্ষার উপযোগী।

৩ উচ্চ সৌন্দর্যা কল্পনা শক্তির বিস্তার।
এই তিন হিদাবেই আমাদের প্রাচ্য আলেখা গুলি চিত্তহারী।

রামলক্ষণকে বশিষ্ঠমুনির ধকুর্বিস্থা শিক্ষাদান: হরপার্বতী-সংবাদ: গান্ধারী: চোথবাঁধা রাণী যশোদা গোপালের ছবি; कठ ও দেবযানী; ভারতমাতার ছবি; শক্তিময়ীয় স্বপ্ন; উমার খায়েমের কবায়ত; বিরহীযক্ষ: বিরহিনী যক্ষপত্নী; ক্ষাক্রিণীর প্রণয় কাহিনী; তাজ-মহলের রপ্ন; আরব্যোপ্রান কথন; মহাভারত লিখন; প্রভৃতি সমস্ত ছবিগুলিই কি স্থন্তর। ইহার অনেকগুলিই পূর্ব্বে ভারতীতে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে স্থতরাং এম্বলে তাহার বিশদ বৰ্ণনা নিপ্সয়োজন। তথাপি আমি এন্থলে पृष्ठा । यक्त परमाना । जिल्ला हित्यानि পুনরুদ্ধ ত করিলাম।—এমন পবিত্র ও মধুর ভাব-আর কোন সম্বন্ধে দেখা যায় না। খুষ্টধর্মের ম্যাডোনা—বা খুষ্টমাতার শিশু-ক্রোড়ে কল্পনাও বোধ হয়—ভারতের ্রুএই ভাবেরই অমুকরণ।—কি হুন্দর মাতৃমূর্ত্তি!

আর একখানি বড় ছবি চিত্রশালায়
উচ্চে টাঙ্গান আছে—দেখানির বিষয় গঙ্গার
আগমন। উচ্চ পর্বত শৃঙ্গ হইতে পবিত্র
আত্রস্থিনীকে প্রথম বহিয়া আসিতে দেখিলে
—দেব মানব সকলেরই কি আনন্দ হইয়াছিল
দে ভাব চিত্রিত।

ইহাতে রং ও রেধার কিছুই অলোকিক দেখিবে না। কেবল স্চিত ভাবই তাহার মহাপ্রাণ। পাশ্চাত্য চিত্র হইতে এই বিষয়েই তাহার মহা প্রভেদ। এই চিত্রে শরীর



যশোদা গোপাল

শ্রীষুক্ত অসিতকুমার হা**লগা**র

বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনেক নির্মেরই ব্যতিক্রম হইলেও অধিকাংশ বিষয়গুলির ভাবার্থ অতি মহান ও হানয়স্পানী।

ছই একথানি ছোট ছোট ছবি সব পাশে পাশে সাজান দেখিলাম। দে সবগুলি প্রণন্ন পত্র সম্বন্ধনে। আশ্চর্যা সবগুলি ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকর প্রণীত, অথচ ঠিক এক রকম ভাবেই আঁকো।

একথানিতে নিভ্তে ক্ক্সিণী শ্রীকৃষ্ণকে পদ্মপাতার ও চন্দনের কালীতে পত্র লিখিতেছেন। তাঁহার ল্রাতার ইচ্ছা তিনি অপর একজনকে বিবাহ করেন।

আর একটি ছবিতে এক উচ্চ প্রাণাদের জানালা হইতে একটি স্থবেশা রমণী একজন দ্তের হাতে একথানি প্রণয় পত্র গোপনে পাঠাইতেছেন।

আর একটি ছবিতে একটি কপোত ঠোটে করিয়া একথানি প্রণয় পত্র লইয়া উড়িতে উড়িতে আসিতেছে। একটি গবাক্ষে একটি রমণী একাম্ভ আকুশতার সহিত ভার আগমন প্রতীকা করিতেতেন।

একজন রামায়ণ প্রেমিক জাপানী হালকা হালকা তুলি বুলাইয়া ছয় খানি ছবিতে সাতকাণ্ড রামাধণ লিখিয়াছেন তাহা কি চমংকার। যে বিশিষ্ট ভাবের কথা আমি এদেশের চিত্রকলায় আছে মনেকরি, সেই বিশিষ্টভাব এই বিদেশী অতি হন্দর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। বিদেশী ইইলেও তার আন্তরিকতা একান্ত গভীর। তিনি এদেশী চিত্রকরদেরও এই বিষ্ণে হারাইয়। দিয়ছেন। তাঁহার শ্বাভাবিক জাতীয় ক্ষরতা অর্থাৎ হ্লারজ্ঞাবে রেখা টানিবার ও

রং ফলাইবার ক্ষমতাটুকু ত দেই চিত্রে আছেই তাহার উপর এ দেশের ভাবে ছবিখানি অতীব স্থানর হইয়াছে। এ ছবিগুলি দ্ব রেশ্যের কাপডের উপর আঁক।।

প্রথমগানি রামের বনগমনের ছবি।
বন্ধ পরিয়া শ্রীরামচক্র সীতাদেবী ও লক্ষ্মণ
যাইতে প্রস্তত, আর আবালর্দ্ধ বনিতা সকলেই
রোক্ষ্মমান। শ্রীরামচক্রের নিজেরও এই
বিষম মৃহুর্তে মুখ্যানি মান। নিশ্চয়ই সে
মলিনতা বনে যাইবার জন্ম নহে, পিতামাতা
ও প্রবাসীগণকে এমন শোকাত্র দেখিয়া।

বিতীয় ছবিথানিতে তাঁহাদের অরণ্য বাদের ছবি চিত্রিত। গাছতলায় সীতাদেবী রামচল্রের কোলে মাথা রাথিয়া ভূমিশ্যায় শ্রান। রামচল্রের চোথ গুটি ঘুমাবেশে আলস্যমাথা। ভাই লক্ষণ অদ্বের থাকিয়া সারাত্রি ধরুর্বাণ লইয়া সীতাদেবীকে পাহারা দিতেছেন। তাঁহার সে সময়কার উপযোগী যে কিরূপ স্থলর মূর্ত্তি চিত্রকর আঁকিয়াছেন সে না দেখিলে ব্ঝান যায় না। লক্ষণের সকল অবস্থাতেই উদ্প্র ভাব; সেইভাবে অপ্রবাক্ষে চাহিয়া চারিদিকে তিনি প্রচালনা করিয়া সারারাত সীতাদেবীকে রক্ষা করিতেছেন।

তৃতীয় ছবিথানি সীতাহরণ সম্বন্ধে।
ভীমাকৃতি বাবণ নিগাশ্রগা সীতাদেবীকে
অপহরণ করিয়া আকাশপথে চলিয়াছেন।
সীতাদেবী ভয়ে মুমূর্। রাবণের কৃষ্ণদেহে
তাহার ক্ষীণ কাঞ্চন তুমুখানি যেন মেণের
মাঝে বিহাতের মত দেখাইতেছে।

চতুৰ্থ ছবিধানি অধহতা সীতাদেবীর রাবৰ্ণরাহ্বার কারাগাবে অংশাক তলায় অবস্থান ছবি। তিনি গাছতলার স্নান মুখে একা বিদিয়া আছেন—আর দুরে দুরে দেবীরা পাহারা দিতেছেন।

পঞ্চম ছবিথানিতে সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা।
দেবী করষোড়ে প্রজ্জনিত হুতাশনের ভিতর
প্রবেশ করিতেছেন। মুথে প্রশাস্ত ভাব।
জাপানী চিত্রকর তাঁর পদদেশ ধূমে ঢাকিয়া
দিয়া তাঁহার শরীরে অলোকিক দেবীভাব
আরোপণ করিয়াছেন।

শেষ ছবি থানি রাক্ষণ নাশ করিয়া সীতা-দেবীকে পুনক্ষার করিয়া রামের পুপাকরথে অযোধ্যায় প্রভ্যাগমন। এথানি যেন স্বাপেকা স্থল্র।

উর্দ্ধ অদীম জনতার চক্ষুকে পরিতৃপ্ত করিয়া জ্যোতির্দ্ম পুস্পক রথখানি নেঘ ভেদ করিয়া বিহাং হানিয়া আকাশপথে আবিভূতি হইয়াছে। নীচে ভরত রামের পাহকা তুখানি মাথায় করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীকা করিতেছেন।

রামায়ণের সকল চিত্রেরই কি পবিত্র ভাব কি মধুর পবিত্র ইতিহান। বিশ্বস্থাও যে ভাবে মোহিত, তার কাছে এই ইতিহাদের ভাবুক চিত্রকর জাপানীর কথা কি।

এই প্রদর্শনীতে যে সকল প্রাকৃতিক
দৃশ্যের চিত্র দেখিলাম সে গুলিও অতি স্থলার।
দেশের লোকে যে প্রাকৃত চিত্র আঁকিতে অপটু
এই চিত্রগুলি দেখিলে ইহা মিগ্যা অপবাদ
বলিয়া সহজেই হৃদরক্ষম হয়। এই সব চিত্রগুলি সবই আলো ও ছায়া বিশিষ্ট স্থলার রং
ফলান প্রতিকৃতি। "চিলকা"হ্রদ; সুর্য্যোদয়;
সুর্য্যাস্ত; চাদনীর রাত; ঘন বনের দৃশ্য;
আলো ও ছায়ার থেলা; কাঞ্নক্তবা;

তুষার ধবণশিথর ইত্যাদি। এই চিত্র সকল দেখিয়া আমার মনে হইতে লাগিল ইউবোপের বিভিন্ন চিত্রাগারে যে সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়াছি তাহার তুলনায় কোন অংশে ইহারা অসমকক্ষ নহে।

এইরূপ স্থন্দর প্রাকৃতিক দৃখ্যাবলীর মত আমারও ঘরে হুইথানি অতি স্থুন্দর দুখ্য আছে। একজন অজানা ভাবুক যুৰকের লেখা। তিনি কোথাও কথনও চিত্রকলা সম্বন্ধে শিক্ষা পান নাই তাঁহারই নিজের লেখা কবিতারই ছবি। বিষয় "উষা তারা" ও "দব্দ্যা ভারা।" চিত্র ছটিতে উদীয়মান ও অস্তমান এই হুই অবস্থার পার্থকা দেখান হইয়াছে। সন্ধা তারাটি সন্ধাগগনে ক্রমেই উচ্ছলতর হইতেছে, আর ভার প্রতিবিদ্ধ মনের উপর্ও দীপ্রিমান। চারিদিকের অবস্থা এই স্থাসময়ের সহিত সুর মিণাইয়া আঁকো। সেধানকার দুখাবলী সবই উন্নতিশীল গাছপাতায় ভরা। নুত্র ও পুরাত্র স্থাঠন হর্ম্মের গ্রাক হইতে আলোর হাসি আসিতেছে। কিন্ত সিঃমান উধার তারার সকলই স্লান। সে দৃয়ে গাছগুলি পাতাহীন ও দুরে চালা বরগুলি সব ভাঙ্গাও পরিত্যক্ত। তবে একথা মনে রাথিতে হইবে যে সন্ধা তারাই আবার উৰাভাৱা হয়।

দর্ম শেষে শারীরিক ও মানসিক সকল কার্য্যের ভিত্তিস্বরূপ মনোবিজ্ঞান ও স্নায়্-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আর ছ একটি কথা না বলিলে চিত্রকলা সম্বন্ধে লেখা সম্পূর্ণ হয় না, কেন না সেই তত্ত্তিশ আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বকথা। বহিজগতের সহিত অন্তর্জগতের আদান প্রদান সায়ুমগুলের সাহায্যেই হইয়া

शांदक। क्लान ७ উপলব্ধির প্রধান यञ्ज মক্তিছ। দেই আশ্চর্য্যস্তুট কোষ ও তম্ভ দারা গঠিত। কোষ গুলিতেই শক্তি উদ্ভূত হয় — দেই গুলিই জ্ঞান ও কর্ম করিবার শক্তির কেন্দ্র। দেই কেন্দ্র হইতে তয় विश्वा (महे भक्ति छनि विक्रित शास्त्र याहेगा তথায় শক্তি সঞ্চার করে। তাই বাহা জগতের প্রতিঘাত শরীরের দেই তম্ব পথে মস্তিকে নীত হইগা বাহ্যস্তর জ্ঞান উদ্ভা করে, ও ইচ্ছা শক্তি দেইরূপ ভক্ত পথে নাবিয়া আদিয়া মাংসপেশীকে চালনা করিয়া কাজ করায়। গৌল্ব্য জ্ঞান সম্বন্ধেও উক্তরূপ কোষ ও তত্ত্ব वाष्ट्र। नाना द्वान श्रेट नाना उद्घ । कि पिरक একত হইয়া সেই কেন্দ্রে সৌন্দর্যা জ্ঞানের বিকাশ করে। প্রতি তন্ত্র পথে আনীত এই मोक्या छेलन कि अकब इहेगा कात ७ म्लेड ভাবে বিক্সিত হয়। তাই তাহার শরীর
মনের উপর এত শক্তি। তাই তাহার উদ্বেলিত হইরা বাফ্ জগতে চিত্রকলার সৌন্দর্য্য
স্পৃষ্ট করিবার এত সনাতন প্রয়াস। এইরূপেই
সকল কলাবিতার উদ্ভব হইরাছে। অম্বরের
উক্ত্রাসেই বিশ্বজগত এত ভাবে প্লাবিত। সে
উক্ত্রাস অধিকাংশই মস্তকের পশ্চাদ্দিকের
কেন্দ্র ইতে নিঃস্রিত হয়।

প্রাম প্রধান দেশের লোকের এই স্থানই
বেণী পরিপুঠ, তাই তাহারা অতীতের
মৃতি ও ভাবোচ্ছাস লইয়া এত বিভোর।
মন্তিকের সমুথস্থ কেক্রের কাজ নৃতন কার্যা
নৃতন আলোচনা, নৃতন পথে গমন। সে
স্থানের পরিপুষ্টতে মানুষকে নৃতন পথে
অগ্রসর করায়। শীত প্রধান দেশের
লোকের স্থাবত এই কেক্রই প্রবল।

**औই**न्দুমাধব মল্লিক।

#### স্ট্রিত্র।

তথন দবেমাত্র প্রোবেদনারি ভিম্বত্ব ভেদ করিয়া, সভা ডেপুটি ফুটিয়া, বাগান্দায় বদলি হইয়াছি।

দেদিন কাছারি হইতে ফিরিতেই রীতিমত বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আলো জালাইরা, ইজি-চেয়ারে, পড়িয়া উপত্যাসের মধ্যে ময় হইবার চেষ্টা দেখিতেছিলাম। কিছু ভাল লাগিতেছিল না। একে, আজনা কলিকাভায় বাস, ভায় এই সঙ্গীহীন বিজন পল্লী, আবার ভার উপর ঘনীভূত বর্ষা। 'প্রভ্যাসল্লে নভসি', মেঘদুভের যক্ষের মত, আমার চিক্ত প্রিয়ার জন্ম বেশী করিয়াই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল।
তথন আমার সবেমাত্র বিবাহ হইয়াছে।
বিবাহিত জীবনে, এই প্রথম বর্ষা। রবিবাবুর
কাব্যরসগ্রাহী আমার মনের অবস্থা, স্কতরাং
সহজেই অসুমেয়।

সহসা বাহিরে একটা কোলাইল শুনিয়া উঠিয়া আসিলাম। দেখি, আমার চাপরাসি-পুন্দব, উপস্থিত কার্যা হাতে না থাকায় এক বৃদ্ধা ভিথারিণীর সহিত গোলমাল বাধাইয়া দিয়াছে। বৃদ্ধাটি শ্বন্ধ! তার অপরাধ, সে এই বৃষ্টিতে, ভিঞা-কাপড়ে, এক পা-কাদা শুদ্ধ 'ডিব্ট-সাবে'র গাড়ীবারাঞ্চার আসিরা অসম্ভব হঃসাহসিকতা ও আম্পর্কার পরিচর দিয়াছে, এবং পুনঃ পুনঃ বলা-কহা সত্ত্বেও এ স্থান ত্যাগ করিতেছে না! 'প্রথর রবির তাপ' ও 'রবিতথ বালুর' কথা, আমার চট্ করিয়া মনে পড়িয়া গেল। চাপরাশিকে ভর্ৎ সনা করিয়া বৃদ্ধাকে কহিলাম, "ওখানে বৃষ্টির ঝাট আস্ছে, তুমি উঠিয়া এই বারাঞ্চার বস। বৃষ্টি থামিলে ধেয়ো!"

বৃদ্ধা গদগদকঠে আশীর্কাদ করিল, "বেঁচে থাকো বাবা! বুড়ো মান্ত্রয—তায় কদিন ধরে জর হচ্ছে! এই বৃষ্টিতে বড় কাঁপিয়ে দিলে। কাছে কোথাও একটু দাঁড়াবার জায়গা নাই বলে, এখানে একটু বসেছি, বাবা!"

একটা করুণ সহামুভূতিতে আমার হাণর পূর্ণ হইরা উঠিল। ডেপুটিগিরিতে তথনো পাকা হই নাই, পুঁথির কথাগুলা, স্কুতরাং, একেবারে ভূলি নাই। আমি কহিলাম, "জ্বর! তাহলে এই বর্ধায় বেরিয়ে ত ভালো করনি, বাপু, আমি একখানা কম্বল দিচ্ছি— সেইটে. মুড়ি দিয়ে এইখানেই আজ পড়ে থাকো। কাল সকালে বাড়ী যেয়ো!"

বৃদ্ধার চোথে, বোধ হয়, জল আসিয়া-ছিল। কৃদ্ধবরে, সে কহিল, "গরিবের প্রতি ভোমার এত দ্যা। ভগবান তোমার ভালো করবেন, বাবা। চিরদিন আমার এমন ছঃখ-ছদ্দশা ছিল না।"

কথাটা বিশ্বাসযোগ্য ! কারণ তার কণ্ঠ-স্বর সাধারণ ভিথারিণীর মত নহে! বৃদ্ধার্কে একথানি কম্বল ও ওচ্চ বস্ত্র আনাইরা দিলাম।

ভোজন-শেষে, আবার বারাণ্ডায় আসি-

লাম। তথনো বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমি কহিলাম, "একটু হুধ থাবে ?"

বৃদ্ধা কোন উত্তর দিল না। বেহারাকে ছ্ব আনিতে বলিলাম। জিজ্ঞাদা করিলাম, "তোমার বাড়ী কি, এ দেশেই ?"

"হাঁ, বাবা !"

তাহার পর, পরিচয়ে জ্বানিলাম, সে ব্রাহ্মণকতা। তার পিতা গ্রামের পৌরোহিত্য করিয়া বেশ স্থ-সছলেই দিন কাটাইয়া গিয়াছে। বাল্যে মাতৃহীনা হইলেও, পিতার স্নেহে, সে অভাব তাহাকে একদিনের জন্তও অমুভব করিতে হর নাই। পিতারো বছদিন মৃত্যু হইয়াছে। এখন আর সংগারে তার 'আপনার' বলিতে কেহ নাই। বৃদ্ধ ডাজ্ঞার বামাচরণবারু তাহাকে মাসে হইটি করিয়া টাকা দেন, আর সে নিজের হাতে পৈতা তৈরারী করিয়া বিক্রয় করে! এখন যে এই হরবন্থা, এ তাহারি গভীর পাপের শান্তি! বৃদ্ধা কহিল, "আমার মা, বৃরি, এখানে নাই, বাবা ?"

তথন নোলোক-পরা, হাসি-ভরা, কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ-ঝরা, স্থলর একটি ছোট মুথের কথা, চকিতে আমার মনে পড়িয়া গেল! দীর্ঘ নিখাস ফেলিয়া, আমি কহিলাম, "না, এ দেশে আমি এই নৃতন এসেছি। তারা, আর মাস্থানেক পরে সব, এখানে আস্বে !"

₹

সকালেও অবিশ্রাস্ত বৃষ্টি! বিরাম নাই!
অন্থির করিয়া তুলিল! একে বিদেশ, কাছে
এমন একটি লোক নাই, যাহার সহিত ছুইদও
কণা কহিয়া বাঁছি! তাহার উপর, প্রাকৃতির
এই নিরানন্দ ভাব! প্রাণের মধ্যে বিচ্ছেদের
ঘন অন্ধার, বাহিরের আলোকও রুদ্ধ! বৃষ্টি!

অনেকগুলি সুক্ষ সুক্ষ গ্রন্থিরা সমারত। পাতার প্রত্যেক অর্দ্ধাংশে তিন্টী ভাঁয়া ত্রিকোণভাবে সংস্থিত। এই শুঁরাগুলি সহজেই এবং শীঘুই উত্তৈজিত হয়। কোন কীট এই পাতার উপর বসিয়া এই শুরা স্পর্শ করিলে তংক্ষণাং পাতার উভয় অংশ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যায়। জাঁতিকলে ইঁতুর পড়িলে যেমন হয় সেইরেপে তাহা তৎক্ষণাৎ সজোরে বন্ধ হইয়া যায়। এইজন্ম ইংরাজী ভাষায় ইহাকে Venus' Flytrap বলে। কীট এই পত্র মধ্যে আবভ হইয়া পত্রের উভয় অংশের চাপে শীগুই পিট হইয়া যায়। পত্রস্থ গ্রন্থিল প্রথমে বেশ শুক থাকে কিছ শিকার মিলিলে এই গ্রন্থিল হইতে প্রচুর পরিমাণে রদ নির্গত হইতে থাকে. এবং তাহা দারা এই ক্তিম পাকাশয়ে পরিপাকজিয়া সংসাধিত হয়।

Nepenthes বা কৃত্তমুখী গাছ।—



( ৩ प्र हित्र ) কুন্ত মুখী। এই উদ্ভিদে পত্র রূপাস্তবিত হইয়া কুম্ভাকৃতি श्रंत्रण कटत्र। এই রূপান্তরিত নিম্ভাগটা প্রশন্ত, তার পর লভাতত্বর স্থায় সক্র হইয়া শিরোদেশে ঠিক কলগীর স্থায়

একটি পাত্র ধারণ করে। এই কুম্ভাকৃতি পাত্রের মুখে একটা আবরণ (lid) আছে এবং মুখটি সাধারণতঃ খোলা থাকে। এই পাত্রের আভ্যন্তরীণ গাত্রে অনেকগুলি সুন্দ গ্রন্থি আছে, তাহা হইতে নির্গত একপ্রকার জলীয় পদার্থে কুন্তের প্রায় পূর্ণ থাকে। কলদীর আবরণে ও মুখে অনেকগুলি গ্রন্থি আছে, তাহা হইতে মধু ক্ষরিত হয়। কোন কীট মধুলোভে এই পাত্রে পড়িলেই দলিল-সমাধি প্রাপ্ত হয় ! এই কুন্তুত্ব জলীয় পদার্থে যে acid ও ferment আছে ত্রারা পরিপাক ক্রিয়া मन्भन हरेना थाटक । এই উদ্ভিদ্গুলি "বিষকুম্ভ প্রোম্থ"। পাত্রের মুথে ও আবরণে মধুক্রিত হয় এবং তদারা আকৃষ্ট হইয়া কোন কীট মধু আহরণে আসিলে পাতাভ্যম্তরত্ব জলীয় প্ৰাৰ্থে নিপ্তিত হইয়া প্ৰাণ হারায়। এই "বিষকুন্ত পয়োমুখ" জাতীয় আরও নানা আকারের উদ্ভিদ আছে যথা Cephalotus. Sarracenia ইত্যাদি।



( ৪র্থ চিত্র )

Sarracenia দারাসিনিয়ার পত্র রূপান্তরিত হইয়া ভিত্তির ক্রায় আকার ধারণ করে। এই ভিন্তির ভার পাত্রের মুখ ও রঙ্গীণ আবরণ হইতে মধু ক্ষরিত হয়। এই মধু দারা আরুষ্ট হইরা কীট পাত্রা ভাস্করম্ব জলে পতিত

হইয়া মরিয়া যায়। কিন্তু এই পাত্রাভ্যন্তরন্থ জলীয় পদার্থের পরিপাক করিবার শক্তি নাই। এই পাত্রে একদক্ষে অনেকগুলি কীট দেখিতে পাওয়া যায়। পাত্রন্থ জলে পতিত হইয়া এই কটিগুলি শীঘ্রই পচিতে আরম্ভ করে। অনেক কাট ও পতক্ষ আছে যাহারা এই গাছ ভক্ষণ করে এবং অনেক কীট এই পাত্রে ডিম্ব প্রদার করে এবং এই অভোলাত কাট পাত্রন্থ বিক্ত ও গলিত পরার্থ হইতে আহার্যা সংগ্রহ করে। সময়ে সময়ে পক্ষীরা চক্ষারা এই পাত্র হিপ্তিত করিয়া অভোলাত কীটগুলি ভক্ষণ করে।

এই জাতীয় উদ্ভিদ্গুলি আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া দেশে পাওরা যায়।

Utricularia ৰা Bladder-wort (ঝাঁজি) এগুলি প্রায়ই জলে ভাগিয়া থাকে। হাজারীবাগে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রত্যেক পাতা বহুভাগে এবং এক একটী পাতায় অনেকগুলি थनि (bladder) बाह्य। बहे शनि 🚉 ইঞ্জি লম্বা এবং প্রত্যেকের মুথে ৮:৭টা লম্বা ভারা আছে। থলিব মুথে একটি অস্তমুথীণ পাতলা স্বক্ত পদ্ম valve আছে এবং এই পদা মনেকগুলি গ্রন্থি হারা এবং থলির মাভ্য-স্তরীণ পাত্র অনেকগুলি সুক্ষ শুঁয়ার দারা সমারত। ছোট ছোট জলের কীট এই পদ্দা ভিতরদিকে ঠেলিয়া সহজেই থলিয়ার ভিতর প্রবেশ করে। প্রবেশ করার পরই পদা বন্ধ इहेब्रा यात्र: এह अनिवा इहेट्ड कान প্रकात রস নিঃস্ত হয় না। কীট এই থলিয়াতে প্রবেশ করিয়া পচিতে আরম্ভ করিলে তাহা হইতে এই গাছ কিছু কিছু রস শোষণ করে।



কেবলমাত্র উদ্ভিদ বিষয়ে নহে, সকল বিষয়েই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কত নৃতন তথ্য আবিষার করিয়া, কত বিচিত্র রহস্ত উদ্যাটন করিয়া জগতের প্রভৃত কল্যাণ সাধন করিতেছেন, বিজ্ঞানের বলে বিজ্ঞানের লীলাভূমি জ্মাণিতে সামাত্ত আলকাতরা হইতে নানা রকম রং,স্থমিষ্ট শর্করা এবং এমন কি Tonone (টোনোন) নামে এক প্রকার স্থান্দিদ্র উৎপন্ন হইতেছে। এই বিজ্ঞানের সহায়তায় জ্মাণি কৃত্মি নীল আবিকার করিয়া ভারতের নীলের বাবসায়ের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিজ্ঞানেব প্রসাদে আজ সমগ্র সভ্যজগত স্থসমৃদ্ধি সম্পন। বিজ্ঞানের কল্যাণেই আজ সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে জাপান সমুচ্চন্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু ভারত বে তিমিরে সে তিমিরে। স্বর্ণপ্রস্থ ভারতভূমি আজ ছর্ভিক-প্রপীড়িত, দারিদ্রাজর্জারত। তাই বলি ভারতবাদি ৷ যদি দেশের কণ্যাণ চাও তবে विकारनव (मवा करा विकारनव केना का निक স্পূৰ্শ বাতীত ভাৰতের লুপ্ত বিদ্যা সঞ্জীবিত হইবে না। বিজ্ঞানের স্থপবন প্রবাহিত না হইলে দেশ হইতে দারিদ্রা-কুড্রাটকা অপসারিত হইবে না। ত্রী শ্রীশচন্দ্র দিংছ, এম, এ।

#### চর্ম।

## **यविरिश**—वृहेर छन् अर्ग।

শোমবার, ৩রা ডিদেম্বর।
বাতাবিয়া হইতে বুইতেন্জর্গ পর্যান্ত
এক ঘণ্টার রেল-পথ। বুইতেন্জর্গ—
ওলন্দাজ-ভারতের বড়লাটের বাদস্থান,
বিশেষতঃ একটি বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদ্ উন্থানের জন্ত
ইহা বিখ্যাত। আজ সারা প্রাতঃকালটা
এই চমৎকার উদ্যানটিতে ভ্রমণ করিয়া বড়ই

বিশ্ববাপী থ্যাতি আছে, বান্তবিকই ইহা দেই খ্যাতির যোগপোত্র।

আনন্দলাভ করিলাম—ইহার যে একটা

প্রথমত: ইহা বিজ্ঞানের একটি রত্ন-ভাগোর৷ এথানে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় দশসহস্র উদ্ভিদ ও প্রত্যেক জাতীয় উদ্ভিদের হুইটি করিয়া নমুনা আছে। বুক্ষ ও চারা গাছগুলি অনাবৃত স্থানে সংরক্ষিত; ঢাকা কাচ গৃহের মধ্যে সুৰক্ষিত চারাগাছগুলাকে যেরূপ সুচার রূপে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়া থাকে, এই সকল গাছ গুলাকেও সেইরূপ শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। এক পরিবারের অন্তর্ভুত উদ্ভিদদিগকে একই স্থানে পুঞ্জীভূত করা হয়; প্রত্যেক চারাগাছের গায়ে উহার ক্রম-সংখ্যা লিখিত থাকে এবং একটা কাষ্ঠথণ্ডের উপর উহার নাম নির্দেশ করা হয়।—উদ্যানের অন্ত একভাগে এই বৈজ্ঞানিক উদ্যানের সহিত ্ৰকটি প बीका-डेनान সংযোজিত। গ্রবহারোপ্রোগী প্রধোজনীয় গাছের চারাগুণি াফ নিয়মে পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয় তাহা ারীক্ষা করিয়া দেখা, নৃতন কোন চাষের ও ্তন কোন সারমাটির পরীকা করা—ইহাই

এই পরীক্ষা-উন্যানের কাজ। আবার ইহার
সংলগ্ন কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার
স্থাপিত হওয়ায় এই পরীক্ষা-উদ্যানটি পূর্ণতা
লাভ করিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদ্উদ্যানে হুইটি ব্যাপার একসঙ্গে অমুস্ত
হয়;—একদিকে নিঃ স্বার্থ জ্ঞানের অমুশীলন,
আর একদিকে, জাতীয় সমৃদ্ধি সাধন করিবার
জন্ত, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গুলি কৃষিকার্য্যে
প্রয়োগ করা।

মনোরম। ইহার পরিবেটনটি কবিষময়; উহার প্রত্যেক দিকে, তুইটা বুহৎ পর্বতের দুখা। উদ্যানের মধ্য দিয়া একটা নদী বহিয়া গিয়াছে; আবার কুদ্র কুদ্র স্রোত্থিনী চারিদিক হইতে ইহার হ ইয়া উদ্যানটিকে বিখণ্ডিত করিয়াছে। খরতাপ ও নিত্য বৃষ্টির প্রভাবে এখানে উদ্ভিক্ষের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য। বিশেষতঃ এখানকার শতাকুঞ্জ ও তালজাতীয় তরুপুঞ্জের সরিবেশে আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়াছি। লতাগুলি বড় বড় "ক্যানারী" গাছকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে;—আবার এই লতাগাছগুলাও পরগাছায় আচ্ছন-সমস্ত মিলিয়া যেন উদ্ভিদের এক একটা বৃহৎ হরিৎ মন্দির নির্মিত হইয়াছে। বিভিন্ন জাতীয় বছসংখ্যক তালগাছ।

একটা সরু তরু-পথ বাঁকিয়া গিয়াছে—

Brazil দেশের মস্থা কাগুবিশিষ্ট ভালতরুর
ছায়ায় ছায়াময়;—ভালপত্র সকল নীচের

দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে পথটির অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। বড়লাটের প্রাসাদ, ধবল মর্ম্মর-প্রস্তরে গঠিত—উদ্ভিদ্ উদ্যানের একেবারে পার্ম্বদেশে অধিষ্ঠিত। উদ্যানের ঘোর খ্রামলতার মধ্যে প্রাসাদের ভত্তা যেন আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

উত্থানে অনেককণ বেড়াইয়া, তাহার পর বডলাটের সেক্রেটারির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। এই উচ্চপদত্ত রাজপুরুষ আমাকে খুব মাদর অভ্যর্থনা করিলেন ; 'জোক্জকর্ত্তা' ও 'সিয়াকর্ত্তা'— এই হুই দেশীয়-স্থলতানের এশাকার মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার আমাকে প্রদান করিলেন এবং অনেকগুলি শাসনকর্ত্তার নামে পরিচয়-পত্তও দিলেন। বড়লাট বড় চাপা লোক; আমি তাঁহাদের জাভা-উপনিবেশ-রাজ্যের শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায়, তিনি তাহার ঠিক উত্তর না দিয়া, वाटक कथां कथा हांशा मित्ना। বলিলেন - বড় ছঃথের বিষয়, যে সকল ফরাসী, রাষ্ট্রনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অমুশীলন করিবার জন্ম এদেশে আসেন, তাঁহারা ওলন্দাজিভাষা একেবারেই জানেন না।

মধ্যাত্র ভোজনের পূর্ব্জে, হোটেলের স্বর্ধাধিকারীগণের সহিত আমার বাক্যালাপ হইল। এই হোটেলের ফরাসী নাম "Hotel du chemin de fer"— অর্থাৎ রেলপণের হোটেল। মনে হয়, যে সকল ফরাসী পুরুষ ও রমণী এদেশে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে, তাহারা সকলেই নিজ নিজ কাজে বেশ সফলতা লাভ করিয়াছে।
্রিকটি ফরাসী-রমণী (Samarang) সামা-রিকের দর্জ্জি ও বেশবিক্তাস-শিল্পিনিগের মধ্যে

একজন প্রধান বলিয়া পরিগণিত; এদেশে তিনি একটি আসিবার সময় সহকারিণীকে তাঁহার সঙ্গে আনিয়াছিলেন। "বুনো লোকদিগের সহিত একতা বাস করিতে হইবে" এই মনে করিয়া তাঁহার সেই সহকারিণী একেবারে বিশ্বয়বিহব ন হইয়াছিল। —জাভার ফরাসীরা, না জানে ওলনাজি ভাষা, না জানে মালাই ভাষা। সৌভাগ্যের বিষয়, অধিকাংশ ওলনাজ করাসী ভাষায় কথা কহিতে পারে। তাহাতেই একরূপ কাক চলিয়া যায়। ওলন্দাক্তের অধিক্বত ফরাসীভাষার দেশ বলিলে জাভাদেশকে অহ্যক্তি হয় না।

অপরাছে, যুরোপীয় অঞ্লটা পর্যাটন করিলাম। বড় বড় গাছের মধ্যে বাড়ীগুলি অধিষ্ঠিত—মনে হয় ষেন উদ্ভিদ্ উন্থানটি আরও দীর্ঘাক্ষতি হইয়া তাহারই বাডীগুলি প্রক্রর রাথিয়াছে। দেশীর মজুরদিগের গ্রাম দেখিতে গেলাম। খোঁটার উপরে স্থাপিত, চুনকাম করা ছোট ছোট কতকগুলি কাঠের বাড়ী। চীনে অঞ্লের মধ্য দিয়া গেলাম; ভয়ানক र्श्य । हौत्नता वानियात (य म्हार् थाकूक्, তাহাদের অঞ্পটা হুর্গন্ধ না হইয়া যায় না। অপরাহের শেষভাগে, বৈজ্ঞানিক উত্থানে ফিরিয়া গেলাম। একটা ঝড়ের আবার বাতাদ উঠিল। ঝড়ে গাছগুলা ছলিতে नाशिन। তাহার মধা হইতে ভীষণ সোঁ সৌ শব্দ হইতে লাগিল। তালগাছগুলা যেন কি-এক যাতনা-ভরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহাদের এই আর্দ্রনাদ ভ্রিলে, হদয়ে কেমন একটা অহেতৃকী মর্ম্ববেদন

উপস্থিত হয়। প্রায় ৬টার সময়, স্থ্যান্তকালে, ঝড়টা যেন আরও নিকটবর্তী হইল।
গ্রীম্মদেশীর আকাশের অপূর্ব বর্ণচ্টো দেখিবার
জক্ত আমি একটু দাঁড়াইলাম। গগনের
দ্রপ্রান্তে, মৃত গোলাপী রং হইতে তীত্র লাল
রং—এবং এই ছই রংএর মাঝামাঝি যতপ্রকার
ভাভা হইতে পারে ভাহাদের যেমন স্কল্পর
সংমিশ্রণ হইয়াছে। ক্রমে সেই দ্রপ্রান্ত
হইতে কতকগুলা হল্দে ও কালো দাগ—
( অবশ্র মেঘের ছারাই রচিত) যদ্জ্যাক্রমে
প্রসারিত হইতে লাগিল। মনে হয় যেন,
চিত্রপটের উপর চিত্রকর স্যক্তে রং লেপন
ক্রিয়া, পরে তাঁহার ঠিক্ মনংপৃত না হওয়ায়
বিরক্ত হইয়া ইতন্ততঃ ভুলি বুলাইয়া

মুছিয়া দিয়াছেন···আকাশের এই অপুর্বা ভাবটি বােধ হয় আমি আর কথন দেখিতে পাইব না; তাই অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলাম। আকাশের এই ভাবটি অতীব বিরল ও কণস্থায়ী বলিয়াই আমার এত ভাল লাগে। তাই, বিশ্বপ্রকৃতির এই শোভাটি আমার স্থৃতিমাঝে ধরিয়া রাথিবার জন্ম চেঠা করিতেছি; কেননা, একটু পরেই ইয়া চিরকালের মত অন্তর্ধিত হইবে।

বাহ্ববস্তর প্রতি মানবের কর্ত্তব্য কি ?—
না তাহাদের প্রতি অমুরাগ প্রকাশ করা,
তাহাদের শোভা দৌন্দর্য্যের মর্ম্মগ্রহণ করা,
তাহাদের ক্ষণস্থায়ী বিচিত্র সৌন্দর্য্য প্রাণ
ভরিয়া উপভোগ করা।

শীজ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর।

# होन-कुञ्चम।

( कवि नि (१)-- चहैम महासी )

শান্ত রজনীতে।

নিশীপ শরন পরে

চেরে দেখি আমি টাদের কিরণ
রেখা টানিরাছে রজত বরণ,
এমনি উল্লল, এমনি শীতল,

এমনি কণেকতরে,
যেন সে আমার অপানের তীরে,—
হিমানীর মত হাসে ধীরে গীরে।
উপাধান হ'তে তুলি ল'য়ে শির
টাদটিরে দেখি আমি, !
শ্যাতে পুনঃ করিলে শ্রন

ভরিয়া আমার সকল বপন

অদীম ভোষার রূপ-গরিমায়
ভাগি উঠ ওগো ভূমি,
হে মোর জনমভূমি !

ठक्तालारक।

অর্গতন্ত্রমার ওই স্থিমিত আভায়,
কীণ প্রতিধানি কত খেলিতেছে দূরে,
নীরবে আদিছে ধীর শারদ সমীর !
আমার অস্তর গেছে ভাতার সমরে,
তুবারে আবৃত যথা কানসূর শির,—
প্রিয়ত্ত্রমে পার্শে খোর ফিরাইতে চার !
জীসস্থোবকুমার বস্প

### আত্মোৎদর্গ।

মাত্র একদিকে যেনন খার্বপার, পশু-প্রকৃতি, অপরদিকে তেমনি আত্মহাাগী, দেব-প্রকৃতি। জগতের ইতিহাস ছত্রে ছত্রে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সকল দেশে সকল কালেই খার্থের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে শৃষ্ণাবন্ধ মানবের মুক্ত আত্মা বিপরের উদ্ধারের জক্ষ্য, পীড়িতের পরিত্রাণের জক্ষ্য, ধর্ম বা সভ্যের মাহাত্ম্য রক্ষার জক্ষ্য, খনেণ বা স্বজাতির খাধীনতার জক্ষ্য আপনার সর্কায় দান করিতে, প্রাণ পর্যান্ত উৎসর্গ করিতে কৃষ্ঠিত হয় নাই। তাহাদের কতক-শুলিকেই আমরা জানি মাত্র, অনেকেই আমাদের নিকট অপরিচিত,—প্রাম্য কাহিনীর একটি ছত্রে পর্যান্ত তাহারা স্থান পায় নাই।

এত গেল অতীতের কথা। কিন্তু আমাদের এই বর্তমান জীবনে আজিও জগতের কতদিকে কতলোক কত ভাবে হাক্তমুখে আপনার সর্বন্ধ দান করিতেছে, অ্যাচিত আয়োৎসর্গ করিতেছে, তাহাদের সন্ধান পর্যন্ত জামরা জানি না। অক্তান্ত বিষয় ছাড়িয়া কেবল বিজ্ঞানের দিক দিরা দেখিলেও আমরা বর্তমান জগতে যে সকল স্থমহৎ স্বার্থত্যাগ, আন্তত্যাগ দেখিতে পাই, ভাহার তুল্য দৃষ্টান্ত জগতের অতীত ইতিহাসেও বিরল। সভ্যের জন্ম, জ্ঞানের জন্ম, মান্বের দৈহিক ছংখ নিবারণের জন্ম যাহারা নীরবে অস্থ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন ও অবশেষে জাবন পর্যন্ত দান করিতেছেন, আজ এইরপ করেকটি মহাত্মা পুরুষের বীরম্ব কাহিনীর উল্লেখ করিব।

পাশ্চাত্য জগতে হোমিওপাথি চিকিৎসাত্ত্ব আৰিক্ত হওয়া অৰধি আজ পৰ্য্যন্ত ঔষধের ফলাফল পরীক্ষার জল্ম যে সকল চিকিৎসক অসত্য মন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন উাহাদের সকলের বৃত্তান্ত একধানি বৃহৎ পুত্তকেও ধরে কি না সন্দেহ; সম্প্রতি 'এক রে' পরীক্ষার যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রাণদান করিয়াছেন তাহার সংখ্যান্ত নিত্যন্ত কম নহে।

্বিটিশ বৈদ্যুতিক চিকিৎসা সমিতির সভাপতি

ডাক্তার জন্ হল্ এড্ওয়ার্ডস্ 'এল রে' চিকিৎসা প্রতির এক লন প্রতিষ্ঠাতা। বছদিন নানা প্রকারে মানবদেহে 'এল্ রে'র ক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া ১৯০০ সালে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার মুদ্ধে আহত দৈনিকগণের উপর জাহার চিকিৎসার উপকারিতা লক্ষ্য করিবার জ্বন্থ তথায় গমন করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রত্যাগমনের কিঞ্চিৎ পরেই তাঁহার ছই হত্তে উক্ত তাড়িৎ সংক্র্যালিক এক রূপ নালা খা হয়। 'এল্ল, রে' খানামেই এ রোগ বিদিত। যতদূর জানা খায় এ রোগের তুল্য নির্ভূর যন্ত্রপাদায়ক ব্যাধি মানবের আর নাই। তাঁহার জীবন যে কিরুপ যন্ত্রপামর হইবে তাহা জানিয়াও তিনি এক মৃহত্তের জ্বন্থও তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হইতে বিরত হন নাই। পরে যথন রোগ বৃদ্ধি পাইল, তথ্য তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের আর কোন উপায়ই রহিল না।

১৯•৬ সালের 'ব্রিটাশ ষেডিকাল জার্ণেল' নামক মাসিক পতে তিনি এইরূপ এক পত্র লেখেন:

"আমি গত ছই বংশরের মধ্যে এক মুহুর্জের জক্তও
যন্ত্রণা হইতে নিজ্তি পাই নাই! সনয়ে সময়ে
যন্ত্রণা এতই বিষম হইয়া উঠে দে আমি শারীরিক ও
মানসিক সকল প্রকার কর্মেই অশক্ত হইয়া পড়ি।
শীতকালে আমি নিজে পরিচ্ছেদ পরিধান করিতে
পারি না এবং দে সময়ে আমি যে যন্ত্রণা ভোগ
করি তাহা প্রকাশের ভাষা নাই। ছইটি করপুটের
পশ্চাতে প্রায় শতাধিক ফোটক হইয়াছে। প্রত্যেকটি
হইতেই পুঁজরক্ত পড়িতেছে। আজ পর্যন্ত কোন
ভবধেই আমার লেশমাত্র উপকার হয় নাই। এ
অসহ্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের কোন উপায়ই দেখি
না মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণা এতই অধিক হইয়া উঠে যে
চীৎকার করিয়া উঠিতে হয়।"

বহদিন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগের পর তাঁহার বাম-হতটে কাটিয়া দেওয়া হয়। বীরহদের সাধক হতটি হারাইবার প্র্বিদিন পর্যান্ত তাঁহার তাড়িৎ লইরা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আলে পর্যান্ত তাঁহার একমাত্র ভয়, যে সভোর জল্প তিনি আপনার দেছ মন বিদৰ্শ্জন করিলেন, সেই কষ্টপন্ধ সভোর বৃতাল্প লিখিবার পুর্বেই তাঁহার পাছে মৃত্যু হয়।

মি ধ্রীর ড্যালি---ক্লাবেন্স আমেরিকার প্রদিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ এডিদন্ সাহেবের পরীক্ষা মন্দিরের প্রধান সহকারী ছিলেন। ১৮৯৭ সালে তিনি কয়েক সপ্তাহ 'এজ ্রে' লইয়া নানা প্রকার পরীক। করেন। ফলে তাঁহার হাত হুইটাও ঞোক্ষায় পরিপূর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠিল এবং মুখের ও মন্তকের সমস্ত কেশ খদিয়া পড়িল। অথমে যন্ত্ৰণা আদিয়া দেখা দেয় নাই, হাত চুইটি অসাড় হইয়াছিল মাত্র। ছুই বংসর পরে বাম হস্তে যা দেখা দিল। ক্রমে দেই ভীবণ রোগ দক্ষিণ প্রতিকারার্থে क त्रित्र। **इ** छ विष्ठ ड আক্ৰমণ যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইল। পদ্যুগ হইতে প্রায় দেড শত চর্ম তুলিয়া হতে লাগান হইল। किञ्ज कि जू एक्टे कि जू इहेन ना। त्रांग निन निन वृक्ति পাইতে লাগিল। কিছু দিন পরেই বামহন্তটি কাটিয়া দিতে হইল এবং আবাব কিছুদিন পরে দক্ষিণ হস্তের চারিটি আঙ্গুল কাটিয়া দেওয়া হইল। অবশেষে দিকিণ হস্তটিও হারাইবার পর ছুইটি কৃত্রিম হস্ত বদাইয়া দেওয়া হইল। ইহাতেও কিন্ত রোগের উপশন হইল না। সাত বংসর মৃত্যু যন্ত্রণ। সহয क्रियां अवरमरव हैनि हेंहनौलां मस्त्रव क्रियलन।

ফ্রাসী ডাক্তার এন্রাভিগেও 'এক রে'
পরীকা করিতে যাইয়া ছই বৎদর উক্ত রোগে কট
পাইয়া ১৯০০ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন।
নিত্যকালে তিনি বলিয়া যান "মানব দেছের
উপর তাড়িতের ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রমাণ সংগ্রহ
করিবার জন্ম যে আমি এ জীবনে অবদর লাভ
করিয়াছিলাম, এইজক্ত স্থরের নিকট আমি কৃতক্ত।"

'এম্বরে' পরীকা করিতে যাইরা আরও অনেক বৈজ্ঞানিক বীর এইরূপে আম্ববিদর্জন করিয়াছেন। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত ভবিব্যতে এরূপ রোগের আক্র-মণ হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় উদ্ভাবিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তৎপূর্দের যে সকল মহান্ত্রা জীবের উপকারের জক্ত এইরূপ অকাতরে অ্যাচিত আত্মদান করিয়াছেন ও কহিতেছেন তাঁহাদের পৰিত স্থৃতি অনস্তকাল ধরিয়া স্বার্থান্ধ মানবের ইতিহাসকে উচ্ছল ও গোরবান্বিত করিয়া রাখিবে সন্দেহ নাই। এই ত' গেল বিজ্ঞানসাধকের কাছিনী। আর্ত্তের ছঃথ নিবারণ, পীড়িভের পরিত্তাণ জীবনের বত করিয়া আমাদের চতুর্দিকে যে সকল চিকিৎসা ব্যবসায়ী প্রফুল্লচিত্তে আজাদান করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অসুলিগণ্য নহে। মৃতদেহ পরীক্ষার সময়ে অন্তের সামাক আঘাত হইতে রক্ত বিষাক্ত হইরা প্রাণ বিয়োগ হওয়ার বুভাত আমর। প্রায়ই শুনিয়া থাকি। অনেক সমরে যখন অন্য জীবের উপর পরীক্ষার দারা বিষয় বিশেষের অভিজ্ঞতা লাভ অসক্তব হয়ু তখন চিকিৎদকগণ অকুণ্ঠিতচিত্তে আত্মদেহের উপর পরীকা করিতেও লেশমাত্র ভীত হন না। মহত্ব দাধারণের নিকট ছ:দাহদ বা বাতুলতা বলিয়াই প্রতিভাত হয়। বায়ুর সহিত কি পরিমাণে অঙ্গারায় বাষ্প মিশ্রিত থাকিলে মনুষ্যের প্রাণনাশক হর এই তথাটি আবিদার করিবার জন্ম টিউরিন নগরের একজন চিকিৎসক (Signor Teodors Seribande) চতুর্দিক বন্ধ একটি লৌহগুহের মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণে অঙ্গারায় বাষ্প মি'শ্রিত বায়ু রাধিয়া তিনবার তাহার মধ্যে প্রবেশ করেন। তৃতীয় পরীক্ষার পর ভিনি জ্ঞানহীন ও মৃতপ্রায় হইর। পড়িলেন। অবংশ্যে অনেক চিকিৎদার পর তাঁহার সংজ্ঞা পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

কিছুদিন পূর্পেইংলণ্ডের চিকিৎসা-সমিতিতে ডাজার হেড (Dr. Head) অমুভূতি-সায়ু সম্বন্ধে এক নব তথ্য আবিদ্ধার করিয়া সেই সম্বন্ধে একটি প্রযন্ধ পাঠ করেন। লেখক বলেন যে তিনি তাঁহার শীয় হল্ডের অমুভূতি-সায়্গুলিকে বিচ্ছিল্ল করিয়া তাহার ফলাফল লক্ষ্য করিছে লাগিলেন। বিচ্ছিল্ল করিবামাত্র তাহার অমুভূতি শক্তি একেবারে লোপ পাইল। সায়্গুলিকে সংযুক্ত করিয়া দিয়া তাহার ফলাফলও লক্ষ্য করিছে লাগিলেন। ফলে ভিনি এই তথ্য আবিদ্ধার করিয়াছেন যে মানবচর্গ্রে ছুই শ্রেণীর

বিভিন্ন সায়ু আছে, এক একটি শ্রেণী বিভিন্ন প্রফুতির অন্তৃতি উৎপাদনে সহায়তা করে। প্রথম শ্রেণী বন্ধণা ও শীতত পের অন্তৃতি দেয়; বিত্তীয় শ্রেণী আমাদের স্পর্শের অন্তৃতি দারা অন্তৃতির ছান নির্দেশে সক্ষম করে। চর্মের আরোগ্যশক্তি প্রথম শ্রেণীর উপরই নির্ভিন্ন করে।

বিজ্ঞানের উন্নতির জন্ম, নৃতৰ সত্য লাভের জন্ম যাঁহারা অজ্ঞাত দেশে হিংল্র পশুসফুল গভীর অরণ্যে তপ্তৰালুকাষয় ছক্তর মকুভূমে, ছুৰ্গ্য পৰ্বতিশিপরে ৰা অকৃল সমুদ্ৰবক্ষে প্ৰবেশ কিংতেছেন ভাঁহাদের ৰাহাক্স, আৰু ভ্যাগও অল নহে। বিখ্যাত য়াও্ৰী (Andree) বধন বেলুনে উঠিয়া উত্তরমেক্ আবিফারে অগ্রনর হন, সেই সময়ে তাঁহার একলন ৰন্ধু তাঁহাকে জিজাদা করেন "আছে৷ ধর, (बनूनि) यनि পश्चिमश्च कार्षिया यात्र, जाहा इहेल ভোমাদের কি হইবে ?" রাঙ্ী সহাস্ত মুখে উত্তর कतिरामन "इश फूर्विशो ना इह पूर्व इहेशा यतिर।" वक् পুনরায় জিল্লাসা করিলেন "কভলিনে ভোমা-দের সংবাদ পাওয়া সম্ভব ?" য়াঙ্ী উত্তর করিলেন "অস্তত: তিন মাদের পূর্বেনহে। এক বংসর বা ছুই বৎসর পরেও পাইতে পার। আর যদি কখনও আমাদের কোন সংবাদ না পাও—ভাহা হইলে অপর লোক আবার আমাদের এই পথ অসুসরণ করিবে এবং কেছ না কেছ এক দিন উত্তর মেরুর অক্তাত দেশ আবিষ্ণার করিবে।"

আত্মতাগী মহাপুরুষের এই ভবিষ্যবাণী আবদ সফল হইরাছে। আবা পর্যন্ত র্যাণ্ড্রীর কোন সংবাদই পাওয়া বার নাই, সভবতঃ তাঁহারা ডুবিয়া বা আছি চূর্ণ হইরাই প্রাব্ড্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পরে কত লোক তাঁহার পথের অনুসরণ করিল। কত লোক কত কট পাইল, কত লোক প্রাণত্যাগ করিল। আবা পিয়ারি সাহেব অবশেবে উত্তরমেক আবিদ্যার করিয়া এতগুলি মহামূল্য জীবনের বলিবান সার্থক করিয়াহেন।

মেরুদেশের অবস্থা বে কিরুপ কটকর, তাহা আমরা কলনাই করিতে পালি না। গ্রীনল্যাও অভিক্রম কালে পিছারি সাহেব ভথাকার কটের যে বর্ণনা করিয়াছেন, ভাহার ঈবৎ উদ্ভ করিলেই সে দেশের অবস্থাটা আমরা হৃদয়ক্সম করিতে পারিব। শিয়ারি লিখিতেছেন,—"সে ত্বার দেশে বায়ু এক মুহুর্ভের জন্মও ছির নহে। বায়ুর সহিত সর্বদাই এক মূট বা ছই ফুট ঘন বরফের প্রোভ ভাসিতেছে। বরফের এই অনস্ত মরুভূমির মধ্যে যথন প্রবল ঝড় বহিতে থাকে ভবন এই বরফ্রোভ গর্জন ও আফালন, করিতে করিতে ভূমি হইতে তিমশত ফিট উর্দ্ধে উটিয়া এক ভীষণ জলপ্রপাতের জায় উন্মন্ত অন্ধ বেগে বহিতে থাকে। তাহার সন্মুখের যাবতীয় বন্তই বরফের ত্পের মধ্যে সমাবিছ হইয়া যায়। সে বড়ের মধ্যে মহ্যের নিখাস গ্রহণ পর্যান্ত অস্বত্বন হইলেও জামু পর্যান্ত গভীর বরফের স্রোত ঠেলিয়া প্রত্যেক পদ অগ্রসর ইইতে ছয়।"

১৯০২ সালে ওয়ালেস্ ও হাকার্ড সাহেব ল্যাব্লেডরের বিরাট মরুপ্রদেশ অভিক্রম করিবার চেষ্টা করেন। পথে সাহার্য ফুরাইয়া গেল, বক্তপশুও বিরল। কষ্টের আর অবধি রহিল না। অনাহারে তাঁহারা অছিসার হইয়া পড়িলেন এবং ককলোবশিষ্ট দেহে উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হাকার্ড সাহেব এত হুর্বল হইয়া পড়িলেন যে তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। নিরুপায় দেবিয়া পথিমধ্যে তাঁহাকে কম্বল আচ্ছাদিত করিয়া রাখিরা ওয়ালিস অংহারের অথেবণে অগ্রসর হইলেন, ফিরিয়া আসিয়া দেবিলেন হাকার্ডের প্রাণশ্বন্ধ দেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

পেলি (Mont Pellie) নামক আগ্নেরগিরির উদ্গারের পর জি, সি কার্টিস (G. C. Cartis) নামে একজন সত্যসন্ধিৎক তাহার সেই জ্বসন্ত গহুব-রের মধ্যে জ্বনেশ করেন। পেলির আগ্নেয় উদ্গার তথনও বন্ধ হয় নাই। কুয়াসা, বৃত্তি, বাষ্পাও ধূলিতে বায় এতই আচ্ছের বে ভিতরে করেক হল্ত দূরে জার কিছুই দেখা যায় না। গন্ধকের ধূমে চতুর্দ্দিক এমনই আচ্ছের যে নিবাসগ্রহণ একপ্রকার জ্বসন্তব। সম্মুখের গহুবে হইতে কামানের বজ্রখনির স্থায় ধ্বংসের ধ্বনি উঠিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে ভগ্না পর্বতের বিরাট বাও

ভাঁহার গাঁত্রণার্থে আসিয়া পড়িভেছে। আয়েয়

কিলারের উত্তাপে তাঁহার দেহ পর্যন্ত দক্ষ
হইতে লাগিল। পর্বত শৃক হইতে অবতরণ কালে
সহসা শৃক্ষের মুথ হইতে কুফবর্ণ ভরল মৃত্তিকা স্রোত
উথিত হইয়া পর্বতের গাত্র বহিলা প্রবলবেগে গড়াইয়া
পর্টিতে লাগিল। কার্টিস ও তাঁহার সকীদের ঠিক
সমূব দিয়া তাহা বেগে নামিয়া গেল। সমূবে যাহা কিছু
পত্তিল ত্পের ক্সায় তাহাতে ভাসিয়া গেল। তাহার
ভীবি গর্জ্জনধানিতে সকলে বধির হইয়া পড়িলেন। আর ছই হাত নিকট নিয়া যাইলেই তাঁহারা
সকলেই কোণায় ভাসিয়া বাইতেন তাহার ঠিক নাই।

সোৰার স্বপন নাশে।

পাশ্চাত্যক্ষগতে এরপ হুংখ ও মৃত্যু বরণের দৃষ্টাস্তের অভাব নাই। আমরা শুটিকরেকের উরেথ করিলাম মাত্র। আমাদের দেশের যুবকগণের মধ্যে স্বার্থত্যাগ বা আত্মতাগের প্রবৃত্তির অভাব নাই সভ্য, কিন্তু তাহা উক্তরণে বিবেব মঙ্গলপথে নিয়োজিত হইলে, তাহাদের জীবন ধন্ম হয়, আর জননী, জন্মভূমিরও গোরব বৃদ্ধি হয়। সত্যের জন্ম, জ্ঞানের জন্ম, পরোপকারের জন্য যে দিন দেশের লোক কষ্টসহিঞ্ হইতে ও সর্ববিশ্ব ত্যাগ করিতে শিখিবে, সেই দিনই ভারতের মুধ্ যথার্থ উজ্জ্ল হইবে।

শ্রীসুরেজনাথ ভটাচার্য্য।

#### তান্কা।

[ 'তান্কা' জাপানী দনেট। ইহা পাঁচ পংক্তিতে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথম ও তৃতীর চর্বে পাঁচটি করিয়।

এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চ চরণে সাভটি করিয়া অক্ষর থাকে। তান্কা সাধারণতঃ অমিত্রাক্ষর হয়।] ফাগুন এ ঠিকু, চপল দে ঠিক গগদে আলোনা ধরে: দণ্কা হাওরার মত: জানি, তার কথা প্রসার দিক, ভবু কেন ফুল ঝরে ? ভূলিলেই ভাল হ'ত ;— ভাবি আর খাঁপি ভরে। -- কিনো। বাৰ্থ যতৰ যত। — শীমতী দৈনী-নো-সান্মি। ( 2 ) বিবৈ ডাকা দীত ! যামিনী ফুরালে এका काणि विद्यानाय: প্রভাত আসিবে, জানি: কাঁপিতেছে হৃৎ, স্থ্য জাগালে. তবু বিরক্তি মানি ;— काष्ट (कह नाहि, हात्र: ধরণী তুষারে ছায়। —:পাকু। তোষারে ৰকে টানি। —মিচি-েনাবু-ফুজিবারা। ष्ट्रः व कां पितन, রাগ কর' না গো নিয়তির পদে নমি. জল দেখি' নয়নেতে ; ---**७** इ ७ धू मत्न বঁধু গেছে মোর শপথ ভেঙেছ তুমি ; সুনাম বদেছে থেতে; মন বাঁধি কোন্মতে! দেবতা কি যাবে ক্ষমি ? --- শ্ৰীমতী উকন। -- শীমতী সাগামি। (8) ( b ) ৰুগ্ধ প্ৰভাত, ভার ব্যবহার भिभित्र यंगदक चारम ; বুঝিতে পারি না আর; শরভের বাভ প্ৰভাত বেলায় **उषाय ७३ घाटम,** किं। (वैंध (श्रष्ट्, होय़,

--জাদায়াসু।

চুলে আর চিন্তার।

শীমতী হোরিকার।

# প্রাচীন মুর্শিদাবাদ কাহিনী।

())

( এইচ্, এস্, সাহ্রাওয়ার্দি )

পূর্ববঙ্গের ঢাকা ভিন্ন বঙ্গে এমন কোন নগর নাই যাহা ঐতিহাদিক সম্পদে মূর্নিদাবাদের সমতুল্য। ১२०७ थ्डोस्म मूनलमानगर यथन नर्न्द अथम रक्ष छत्र করেন, তথন হইতেই মুর্শিদাবাদ ইতিহাসের পত্তে আপুন নাম অক্সিত করিয়াছে! তথন বঙ্গের রাজা লকণ দেন লক্ষণাবভী বা বর্তমান গৌড হইতে নবদীপে নৃতন রাজধানী ছাপিত করিয়াছেন। রাজ সভায় জ্যোতির্বিদগণ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন মে হিন্দুরাজত্ব ধ্বংস হইবে এবং আজাতুলখিত বাছ কোৰও এক ব্যক্তি রাজপরিবারের সর্বনাশ সাধন করিবে। নৃতৰ আক্ষণকারীগণের শ্রেষ্ঠ রণ-কৌশলের বলে উত্তর ভারতের হিন্দু রাজবণ্ডলি একে একে সকলেই বিজয়ী শক্তির অধীন হইয়াছে। विकिछ हिभ्रुतास्राग नकाल है वस्रतास्त्र अवल हिम्पू-গৌরব রক্ষার জন্ম নির্ভর করিতেছিলেন। বঙ্গ-রাজের পক্ষে স্বাধীনত। রক্ষা করা অপেক্ষাকৃত সহল ছিল, কারণ প্রথমতঃ বঙ্গদেশ চির্দিনই ধনধান্তে প্রিপূর্ণ, বিভীয়তঃ বঙ্গদেশের ক্সায় লোকসংখ্যা কোনও রাজ্যমধ্যেই ছিল না। স্তরাং সকলেই আশা করিয়াছিলেন বল্লালের বংশই তাঁহাদের মুখোদ্জল করিবে। কিন্তু বঙ্গের শেষ हिन्दूताका योष्ट्र भनवाहा है हिलन ना। इर्वन প্রকৃতি, ভীরুষভাব, বিলাস-মগ্ন এবং কল্পনাপ্রিয় লক্ষণ দেৰ অভিজ্ঞ ও কষ্টদহিষ্ণু মুদলমান দেনাপতির मयकक हरेए शादिलन ना। विद्वीत नवारवत्र दावा ৰঙ্গাধিকারে প্রেরিত বীর বক্তিয়ার ধিল্লি যখন নব্দীপের নগরপ্রাস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন. नक्षण्यम देनन व्यवकार्यय व्यवदात अकाको बाह्यशानी ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। বঙ্গের ক্ষত্রিয় দৈনিকগণ বিদেশী মেচ্ছ আক্রমণকারীগণকে

বিদ্রিত করিবার জন্ত বন্ধপরিকর হইয়া সুযোগ অপেকা করিতেছিল, কিন্ত নৃপতির পলায়নে তাহার। হীনতেজ হইছা পড়িল এবং বিনাযুদ্দে বক্তিয়ার নববীপের রারপ্রীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই দিন হইতে বঙ্গদেশ দিল্লীসাম্রাক্ষ্যের একটী বিরাট বহুমূল্য অংশ বলিরা পরিস্থিত হইল এবং ইস্লাম খাঁ ছাপিত ঢাকা নগরে বজ্বের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল।

প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে নামা'তেই মুর্শিদাবাদের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তথন ইহার নাম ছিল মাক্সদাবাদ। কেহ কেহ বলেন উক্ত নগরটি আকবর সাহই স্থাপিত করেন এবং বঙ্গের শাসন-কণ্ডার ভাতা মাকুস্থস্ আ।লিখার নামে ইহার নামকরণ मूर्निनातात्नत्र यथार्थ देखिहान आवष्ठ दरेग्नाट्ड ১৭০৪ খুষ্টাক হইতে, ধৰন মুর্শিদ কুলি খাঁ ঢাকা হুইতে বঙ্গের রাজধানী এই শানে পরিবর্ত্তিত করেন। हैशंत है नामा सुपारत ताक्यानीत नाम मूर्णियाय इत। পুর্বেমুর্লিদ কুলি গাঁর নাম মহম্মদ হাদি ছিল। তিনি একজন ব্ৰাহ্মণ সন্তান ছিলেন, তাঁহার পিতা यलवराम क्रोडमाम ऋत्य भारत्य भगम करतन। তথায় তিনি মুদলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। যে অসাধারণ শক্তি ও এতিভার বলে তিনি সামাল অবহা হইতে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজ্যের শাসনকর্ত্ত। পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, তাহার পূর্বোভাদ তাহার বালা জীবনেই প্রকাশ পাইরাছিল। কিছুকালের জন্ত তিনি হায়জাবাদে রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত ছিলেন। অবশেষে ১৭০৪ ৰ্টাবে সমাট কারাখ্শায়ার তাঁহাকে নবাৰ মুর্শিদ কুলি সাঁ উপাধি দান করিয়া बरकत भागनकडी शरम निष्क कतिराजन । मूर्णिन मासिम

দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইয়াই ঢাকা হইতে রাজধানী মাকুস্থাবাদে স্থানাস্তরিত করিয়া আপন नाबालुमारत बाजधानीत नाम मूर्णिनावाण बाथिरजन। তৎপূর্বে বঙ্গে ডাকাভি ও য:৭চ্ছ অত্যাচারের প্রাত্রভাব অভ্যন্ত অধিক ছিল। মূর্শিদ দেশের জমিদারীর জমিদারগণকে STOICES म कल অপরাধের জন্মত দায়ী করিয়া দেশে এরূপ শাস্তি ও मुख्ना शालिङ क्रिलन (य, ১৭১৮ मार्टन मिल्लीयत তাঁহাকে বঙ্গ ও উডিয়ার সহিত বিহার প্রদেশেরও শাসনভার অর্পণ করিলেন। সেই দিন হইতে বঙ্গছেদ পৰ্যান্ত এই তিনটি প্ৰদেশ একই রাজাভুক্ত বলিয়া পণ্য ছিল। এই ভিনটি প্রনেশকে একত্র শাসন করিবার অক্তই যে মুর্শিন কুলি খারে রাজত্কাল ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ভাগা নহে, মুদলমান শাসনকর্গণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম কাটোয়া এবং মূর্লিদগঞ প্রহরী স্থাপিত করিয়া ও জমিদারদিগের বাণিজ্ঞা-প্রভূত্র থকা করিরা বেশের ভূষামীগণের ব্থেচ্ছ শক্তিকে নষ্ট করেন। স্ববর্মত্যাগীর নবগৃহীত ধর্মের প্রতি যেরপে অতিরিক্ত অযৌক্তিক অমুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়, মুর্শিদ কুলিখারও দেইরূপ মুসলমান ধর্মের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ পাইত। হিন্দুগণকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিবার জপ্ত তাঁহার অধিকাংশ সময়ই বায়িত হইত এবং এ চেষ্টার তিনি নিরীছ প্রস্থার প্রতি অনেক নিটুর ও বর্বর ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ইহা সবেও স্থায়প্রিয়ভার জন্ত তিনি প্রদিদ্ধ। সপ্তাহে হুই দিন করিয়া তিনি প্রকাগণের অভিযোগ ও আবেদন শ্রবণ করিতেন এবং অপক্ষপাত বিচার করিতে कृष्टिं इहेर्डन ना । छाहात अकलन कोवनी-त्लथक লিথিয়াছেন "ভাঁছার বিচারনীতি এতই বিশুদ্ধ ছিল এবং আইনের দওমর্যাদা রক্ষার প্রতি এতই তীক্ষ দৃষ্টি ছিল যে ভিনি আইন ভক্তের জন্ত তাঁহার পুত্রকে পर्गष्ठ थानमर् पिष्ठ क्रिडि भ्राश्चिम इन नाहे।" তাঁহার রাজ্য সংগ্রহের সুবাবছার ফলে তিনি বংশরাক্তে আপন ব্যয় বাদে দেড় ভোটী মুদ্রা রাজ্ব সমাটসমীপে প্রেরণ করিতেন।

মুর্শিকুলিকে আক্সীয়পোষণপরতার অপবাদ দিরা थारकन। किञ्च नकत्र प्रत्महे শক্তিশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে এই দোষ্টি এত প্রবল দেখা যায় যে এই স্বাভাবিক তুর্বসভার জাল ভিনি ক্ষার্হ। তিনি ভাঁচার মঞ্জাউন্দোলাকে উড়িধ্যার সহ কারী ন বাবপদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার দৌহিত্রীর স্বামীকেও তিনি थे भारत छ। काश नियुक्त करतन । सूर्मितकृति अधिक निन ताक्ष करतन नारे। छांशांत खोवरनत श्रम ममम উপস্থিত ব্ঝিতে পারিয়া, তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ দৌহিত मत्रकाम व राक निकार का का है तन वार महिवदर्शक ঈশ্রসাক্ষী করিয়া শপ্থ করাইলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহারা রাজকুমারকেই তদীয় সিংহাদনে অধিষ্ঠিত कतिर्दर। ১१२० शृष्टारम मूर्निः पत मूजा इह।

মুর্শিবাবাদ নগর গাঁহার। ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার এক প্রিপার্ফে 'ক্ষেত্র মস্ক্রিদ' নামে একটি ভগ্ন সদজিদ্লকা করিয়া থাকিবেন। মুর্শিলাবাদ মস্নদের স্থাপয়িতার শবদেহ ইহারই গর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে। পূর্বে এই অট্রালিকাটি বিতল ছিল। ইহার মধ্যে কোরাণ পাঠের জ্বন্ত ৭০টা কামরা ছিল। মুবলমান বিখাদাত্সারে ৭০ জন ব্যক্তি মুর্লিদের আত্মার উদ্বাবের নিমিত্ত এই স্থলে নিত্য কোরাণ পাঠ করিয়া ঈশরের উপাসনা করিতেন। গত ৯৭ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে এই অট্যালিকাটি ভূমিদাৎ হইয়াছে। কেবলমাত্র মুর্শিদের সমাধি অফটীই অটুটভাবে আজিও দাঁড়াইয়া আছে। ১৭২০ ধৃষ্টাকে মূর্শিদ যে রাজপ্রাদাদ নির্মিত করিয়াছিলেন তাহা একণে জঙ্গলে আচ্ছন হইয়া ভগ্নশায় পডিয়া আছে। এই প্রাসাদ মধ্যেই ক্লাইভ ও ওাহার সহকারীগণ সিরালদেশিলার সিংহাদন অপহরণের মত্রণ। স্থির করিয়াছিলেন। আজিও তথায় 'বাহান কোষ' বা পৃথিবীর ধাংসকারী নামে মূর্নিদের প্রদিদ্ধ ভোপটী কুনংস্কারাপর জনতার যারা প্রতি বৃহস্পতিবা:র ভক্তিভরে পূজিত হইয়া शास्त्र। ১৬०१ स्ट्रांस्य हासात्र कर्यकात्राय अहे ভোপটা নিৰ্মাণ করেন।

মৃত্যুশব্যার মুর্শিদ ভাঁহার সচিববর্গকে যে অমুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনান্তে তাহার কোনও ফলোদরই হয় নাই। তাঁহার জামাতা সুজাউদোলা আপন পুত্রের বিরুদ্ধে প্রতিষ্দী হইয়া मैं। इंटिलन । উष्ट्रिया। इट्रेंट विद्रादिनी नहेंग রাজধানীর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন, এবং পুত্রকে পরাস্ত করিয়া মুর্শিদাবাদের তোরণঘারে আপন বিজয় পতাকা উড্ডীন করিলেন। স্থলাউন্দোলা ঢাক। নগরে জন্মগ্রহণ করেন। মুর্শিদ কুলি খা यथन शामानारमञ्जादार प्रभारत शाम नियुक्त थारकन, সেই সময়ে তাঁহার সহিত স্থলার আলাপ হয়। সুজা সিংহাসন লাভ করিয়া ডাকাইতি ও অক্সাক্ত অপরাধে অবরদ্ধ জমিদারগণকে মুক্তিদান করেন। তাঁহার চতুর্দশবর্থ রাজত্ব গালে তিনি বঙ্গের অনেকগুলি খওরাজ্য অধিকার করেন; ত্রিপুরারাজ্য তাহার মধ্যে একটি। তাহার বিজয়ী সেনা কুচবিহারের সীমান্তদেশ পর্যান্ত আক্রমণ ও লুঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয়। কুচবিহার পরাজ্য শীকার করে নাই। সুধার রাজত্কালে হাঙ্গি আমেদ, আলিবদী ধাঁও ইতিহাস্থাত জগৎ শেঠ, এই তিন জন তাঁহার প্রধান সচিব ছিলেন। ই হানের পরাবর্ণ ফলেই দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছিল। মূর্ণিদের কার মুজাও অপক্পাত ও ক্যারপরারণ শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার রহস্ত প্রিয়তা ও বিলাস-প্রাচুর্য্যের কাঁহিনী আজিও বৃদ্ধদিগের অতীত কথার মধ্যে ওনিতে পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদকে নানাভাবে अनस्छ कतित्रो ১৭৩० ब्रोटिन रखा ইश्लाक পরিভ্যাগ করেন।

ফ্লার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সরফান্ত থা মুর্শিদাবাদের মস্নদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি শভাবত চুর্বল প্রকৃতি, চঞ্চল হাদয়, অবিবেচ দ ও ভীক শভাব ছিলেন। তাঁহার চুর্বলতার ফলে তিনি তাঁহার পিতৃ-বন্ধু হান্তি-আমেদ ও জগৎশেঠকে তাঁহার প্রতি শক্রভাবাপর করিয়া তুলেন। রাজপদে শতিষ্ঠিত হইরাইনি ধুর্ব ও কৌশলী আলিবদ্যকৈ বিহারের সহকারী নবাব পদে নিযুক্ত করেন।

इंडिमरशाई व्यानिवर्षी रंगांशरन मूर्गिनावान बाक्रमरनव আয়োগন করিতেছিলেন। তাঁহার দৈক্তমধ্যে তিনি একদল युष्ववादमात्री व्याक्शानत्क नियुक्त करबन। তাহারা অকৃতিতচিত্তে ভাহাদিগের সাময়িক প্রভুর বয় অকারণ রক্তপাত করিতেও বিমুখ হইত না। কিন্ত আলিবৰ্দী কেবলমাত্ৰ তাহার এই দৈক্তৰলের উপর निर्छत्र क्रियारे निश्विष्ठ हिल्लन ना । छारात्र कृष्ठेत्रि এবং সৌভাগ্যলক্ষী তাঁহার জয়লাভের প্রধান সহায় হইল। তাহার ক্লনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম তিনি মুর্শিদাবাদে ও দিল্লীতে নানা বড়বল্লে লিপ্ত ছিলেন। ১৭৪০ খুষ্টাব্দের মধ্যভাগে তাঁহার আরোজন সম্পূৰ্ণ হইলে তিনি বঙ্গরাজ বিরুদ্ধে যুদ্ধবাত্রা করিলেন। সরফ্ার বঁ। বভাবত: অলস্প্রকৃতি ও বিলাসপ্রিয় হইলেও বিপৎকালে তিনি উল্লম ও বীরত্ব প্রকাশে দক্ষম ছিলেন। আলির সহিত মুদ্ধে তিনি সিংছের স্থার প্রবল পরাক্রমে সংগ্রাম করিলেন। তাঁহার বীরত্ব প্রভাবে রাজপক্ষীর দৈয়গণ অমিত তেলে উদ্দীপিত হইরা উঠিল। বীর নূপতির নে ছুত্ত প্রাণপাত করিবার মুষোগ লাভের জন্ত দৈনিক্যাত্রেই উদ্গ্রীব इहेश উঠিল। नवार्वद्र সৌভাগালক্ষী বিমূপ ना इहेरन मिषन महे बनकात जानिवर्षी व नर्वनाम সাধিত হইত সন্দেহ নাই। যুদ্ধের বধ্যাবস্থায় তিনি সংবাদ পাইলেন যে বিখাস্থাত্ত রাজভূত্যগ্র বারুদের পরিবর্তে ইষ্টক আনিয়। শিবিরমধ্যে ভূপাকার করিয়। রাখিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া নবাব এণ্টনি ফিরিসীর পুত্র পাঁচু ফিরিস্লাকে তাঁহার দেনাপতি পদে নিয়োজিত করিতে বাধা ইইলেন। এণ্টনি একজন পটু গীজ তিকিৎসক ছিলেন। নুতন সেনাপতি অসীম माश्यम बनकार्क विकास के बार के শক্রতোতকে রোধ করিতে পারিলেন না। বীরবর শক্রসংহার করিতে করিতে রণক্ষেত্রেই প্রাণভাাগ করিলেন। খেরিরার ভীষণ যুদ্ধে নবাৰ এক বন্দুকের গুলিতে মর্মান্তিকরূপে আহত হইলেন। এই আঘাতেই উভরের মধ্যে মুদ্ধকলের নিপাত্তি হইন। कार्याका क्षत्रकत्र यहत्रप्रेष क्षत्रक पिन श्राह नुवन সৈষ্ঠ লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু

ज्दर्भस्वे मव कृताहेशांदा हे जियाताहे जानिवर्की विकार गर्व्य बाक्यांनी अदिन कतिया नगर वर्ष मखद नक এবং মণি মুক্তা অলম্বারে পঞাশ ক্রোড় মুদ্রা আসুসাৎ क्तिब्राष्ट्रन এवः नवाव हानामर উर्फ्नाना व्यानिवर्षी सें। महावर सक এই विद्वार छिना वि लहेबा वक विश्व

উড়িব্যার রাজমুকুট পরিধান করিয়াছেন। যে বেরিয়ার ब्रग्काख चानिवर्की शकानात्र मन्नम चिर्कात करतन, তেইশ বৎসর পরে সেই যেরিয়ার রণক্ষেত্রেই ইংরাজের নিকট মীরকাশিম পরাজিত হন, এবং ভারতে বুটিশ সামাজ্যের বাল রোপিত হয়।

### वन्ती । धात्रावाहिक উপञ्चाम।

মৃত্যু ! কিছ কি তাহাতে ক্ষতি ! মামুষ **हित्रमिन वार्टि ना । এकमिन उ, डाटक मिन्रिड**हे হটবে। সেদিন ও কণ্টুকু তার नाहे, वहे श्राप्त ! তবে, কেন আমি মিছা ভাবিয়া মরি।

যেদিন বিচারে আমার প্রাণদত্তের আদেশ इरेबा राग, रामिन इरेट आबिकात मर्धा ত কতলোক প্রাণ দিয়াছে! আমার ফাঁসি দেখিবার অন্ত কত লোক আকুল হইয়া বিদয়ছিল, কেহ-বা আজ আর ইহলোকে নাই! আরো কত লোক, ইতিমধ্যে, আমার পূর্বে, ইহনোক ত্যাগ করিবে ৷ তবে আমারি বা, এ জীবনের প্রতি এত মায়া, কেন ?

আলোক ও বায়ুহীন এই কল কারাগৃহ, কদর্য্য অন্ন, নি:দঙ্গ জীবন---লাম্নার বিষে জরজর শিক্ষাগর্বিত হৃদয়, वन् जन्म अहती-हेशात्र मध्य वैक्ति কি মুখ ! জগতে আমার জন্ত, আজ করুণার একবিন্দু অঞ্ও সখল নাই! আজ আমি রিক্ত! পাথের হারাইয়া বদিয়াছি! কিভীষণ, এখন এ জীবনের ভার বহিয়া বেড়ানো !

কালো রঙের বন্ধ গাড়ী আমাকে আমার কাৰাগৃহে পৌছাইরা দিল।

পূর্বে দূর হইতে বাড়ীটাকে মন্দ্র দেখিতাম না! ক তবার তাহারি সমুখে, উনুক্ত প্রাপ্তরে গান গাহিয়াছি, গল করিয়াছি ! किलात्र-कोरत्नत (म लाग- छत्रा উल्लाम, मन-ভরা ফুর্ত্তি লইয়া, ইহারি সম্পুথে, চন্ত্রাকে বসিয়া কত ভবিষ্যং সুধের করনা করিয়াছি। রাজার প্রানাদের মত হৃদৃগু গৃহ! পাশ দিয়া ছোট নণীট থরস্রোতে বহিয়া গিয়াছে ! এমন স্থলর ছবির মত বাড়ীখানি! কিছ আজ পাপের পৃতিগদ্ধে যেন প্রাণের ম্পন্দন চকিতে থামির। যাইতেছে।

वामात पत्र कार्नाना नाहे, मानि नाहे, ७५ कडक धना लोश्नवान, वित्रां टलोश्कवां, আর চারিধারে পাষাণ প্রাচীর ৷ তার কোনধানে নেহের এতটুকু চিহ্নও নাই! এই গৰাদের মধ্য দিয়া পশুশালায় পশুর মত, উন্মাদমূর্ত্তি অপরাধীর দলকে বাহির হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়!

সেই পাষাণ প্রাচীর নিমেষে যেন ভার কঠিন আলিঙ্গনে আমাকে চাপিরা ধরিল। প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি সতর্কতর হইল ! কোন क्रिम, क्वांन **अश्**विधा रान ना श्रा! धूव मार्थात्न, अथन अ अमृना बोयनहारक त्रका করিতে হইবে—আপনা হইতেই যেন না বাহির হইরা যার ! খুব সাবধান ! যেন আত্ম-হত্যা না করিয়া বসি !

এমনি রাজার বোগ্য আদরে, ছর-সাত সপ্তাহ আমাকে বাঁচিতে হইবে! তার পর, আমার এই দেহখানা, ফাঁসিকাঠে চড়াইবার জন্ম দেবতার অর্থ্যের মত, স্বত্নে, ইহাবা জন্মদের হাতে তুলিয়া দিবে!

প্রথম ছু-একদিন, কি সে কক্ষণা! মৃত্যুর অনলে কেলিবার পূর্বেশীতল স্নেংহর অমৃত-সিঞ্চন! ক্রমে ইহা সহিয়া আসিতেছিল! কিন্তু তাহার পর সেই পরিচিত ও পরিমিত ব্যবহার! আর মাঝে মাঝে বিদ্রাপের স্নিগ্রধারা!

আমার বয়দ, শিক্ষা, সংসর্গ ও চেহারার কিছু কাজ হইল! লেখাপড়া করিবার অমুমতি পাইলাম। সকাল-সন্ধ্যা ভগবানকে ডাকিবার অমুমতিও মিলিল! পরে প্রহরীবেষ্টিত হুইরা মুক্ত বাতাদে একটু পরিক্রমণ! আরো ছ-একজন হতভাগ্য বন্দীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পাইলাম! তারা ইহারি মধ্যে, বেশ অথ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আরামে আছে! তাদের অপরাধ কি, শিক্তাসা করিলাম; কেহ বলিল,—কি সে অভ্রু, কুংসিং ভাষা—বলিল, চুরি, কেহ-বা, প্রবঞ্চনা—কেহ বা আর-কিছু! কালগুলা যেন, কত গর্কের। আশ্রুতি, ইহাদিগের ধারণা! অছুত, ইহাদিগের সাস্থনার রীতি!

তবু ইহারা আমার হংথে সহামুভ্তি জানাইত। ইহারাই আজ আমার একনাত্ত সঙ্গী, বন্ধু! একদিন ইহাদিগকে কি মুণা ক্রিতায়! আর, আজ, ইহাদিগের সহিত কথা কহিয়াই বাঁচিয়া আছি! নহিলে ত উন্মাদ
হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু ইহারা কি বথার্থ ই
'মহ্ম্যু' নামের যোগা! আহা, নিতান্তই
হতভাগ্য! যে সাধু তার তবগান রচনা
করিয়া ধন্ত হইতে কে না চায় ? যে ধনী,
যে ভাগ্যবান, তার একটা প্রসাদবাণী-লাভের
জন্তু, কে না কাত্র ? কিন্তু এই সকল ঘুণ্য,
হতভাগ্য জীবকে মাহ্ম্য বলিয়া, ভাই বলিয়া
যে বুকে টানে, জানিনা, সে কেমন! কোথায়
তার হান! কি উদার তার হৃদ্য়!

আর ঐ ত প্রহরীগুলা—তারাও
সহাম্ন্র্তি দেখাইতে আসিত, কিন্তু সে যেন
পরিহান! আজ হর্দ্দণার পড়িয়া প্রথম,
মাম্ব চিনিলাম! ইহারা ত আমার সহিত কথা
কহিতে, আমার হঃবে সহাম্ন্র্তি জানাইতে
কৃষ্টিত নহে, তাহাতে এতটুকু ম্বণা বোধ
করে না—আমার মধ্যে এমন কোন
আসাধারণত্বের পরিচয় লইবার জন্ত ক্ষেপিয়া
উঠে না! অলস দর্শকের মত লোলুপ
দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাকে না!

৬

ভাবিতেছি, এই কথাগুলা যদি লিখিয়া যাই ত, মন্দ হয় না! কথা কহিবার জন্ত যথন সঙ্গী মিলিবে না, তথন এই কাগজ-কলমকেই সঙ্গী করিয়া লই! কিছু কি লিখিব ? আমার এ ব্যর্থ চিন্তার রাশি কাগজের উপর সাজাইয়া লাভ কি ? চারিটা প্রাচীরের বেইনির মধ্যে ধরা দিয়া, নির্দাব শৃত্থলিত জীবনে স্থত্থের মালা গাঁথিয়া, কি ফল! আমি আজ ঠিক এ জগতের নহি ত! ইহপরকালের মাঝামাঝি আজ আমি করি, এমন কে

আছে, কি আছে, আমার, ভগবান! তবু এ অসম বেদনার কথা লিখিয়া রাখিব।

দেখিয়া, লোকে ঘুণা করিবে ! করুক ! লোকের সহাত্ততি ত এতটুকু বিচলিত হইল না ! তবে তার ঘুণাকেই বা ভয় করি, কেন !

অন্তরের মধ্যে বেন ঝড় বহিতেছে ! একটা সংগ্রাম ! মৃত্যুর সহিত বিপুল, কঠিন সংগ্রাম !

জীবনের দিনগুলি যার এমন করিয়া গণিরা দেওরা হইরাছে, তার—উ:—কি সে অবস্থা! আলো, হাসি, সমস্তই, হার, একটা ফুৎকারে নিভিন্না ঘাইবে!

প্রতিমূহর্তে আমি যে ভীষণ যন্ত্রণা ভাগে করিতেছি—তুদ্ধ ফাঁদির রজ্জু, ইহার অধিক কি যন্ত্রণা দিবে! সেত বিরাট মুক্তির আভাষ দিতেছে! এই বদ্ধ বায়ু ও রুদ্ধ করণার উপর হইতে বিরাট স্কীর্ণতার প্রস্তর্থানা সে যেন হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইবে! তার পর, আঃ, কি সে আশা-আলোকের অপুর্ব্ধ রাজ্যে, কি সে মুশ্ধরিত স্থের মধ্যে চকিতে বিলীন হইয়া যাইব।

আর, এই লোকগুলা, যারা আইন করিয়াছে! তারা কি একদণ্ড ভাবে না, নাম্বকে ফাঁদির রজ্জুতে ঝুলাইতে মাম্বরের কি অধিকার! তারও প্রাণ আছে, চেতনা আছে, বৃদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে! একটা তৃচ্ছ রজ্জুর বন্ধনে এ সমস্ত বাঁধিয়া নষ্ট করিবে! তাহারি সঙ্গে কত সাধ, আশা, প্রেম, কতথানি ভাদর নিমেবে ঝরিয়া যাইবে! কি নৃশংস, এই অমুষ্ঠান! কিন্তু তারা এ সব কথা ভাবে না! তারা ভাবে, একটা রজ্জু, আর একটা কণ্ঠমাত্র, আর কিচু নাই! মুর্থ,

ক্ষদ্ৰ প্ৰতিশোধ, স্নাৰ হিংসাটাকেই তারা তগতে সৰ্ব্বৰ জ্ঞান করিয়াছে।

সেইজন্তই আমি লিখিয়া রাখিব ! আমার
তুক্ত ক্ষে বেদনাটুকু অবধি ফুটাইয়া ধরিব—
মনের মধ্যে কি এ হল্ফ চলিয়াছে, কেহ
দেখিবে না, বুঝিবে না, এতটুকু তার আভাষ
পাইবে না! কি তুচ্ছ শরীরের বেদনা!
মনের মধ্যে বেদনার যে গুরুভার নিশাসরোধ কবিয়া ধরিতেছে, তাহার যে, তুলনা
নাই!

একদিনো কি কেছ এ কাগজগুলা পড়িয়া
দেখিবে না, কি কষ্ট সহিয়া একজন হতভাগ্য
প্রাণ দিয়াছে! কে জানে! হয়ত কেছ
দেখিবে না! হয়ত, কোন এক ফুর্দিনে,
ঝড়ের মুখে উড়িয়া, এই কাগজের
টুকরাগুলা ধূলা-কাদা মাথিয়া, পথের ধারে
পড়িয়া থাকিবে—কালির শেষ রেখাটুকু
অবধি, আমার জীবনের শেষ নিশাস-বায়র
মতই একাজ নীরবে নিভ্তে, মিলাইয়া
ঘাইবে! লোকচকুর একটা মৃত্ ইক্ষিতও
সেগুলাকে স্পর্শ করিবে না!

9

কিমা হয়ত, এ কাগজগুলার উপর
একদিন কারো দৃষ্টি পড়িবে—তথন জজের
মনে এমন একটা স্পান্দন উঠিবে যে, ফাঁসির
প্রথা উঠিয়া যাইবে! কত নির্দোষী, কত
হুর্জাগা, য়য়ণার হাত হইতে মুক্তি পাইবে!
কিন্তু তাহাতে আমার কি লাভ! আমার
জীবনটা ত কঠিন রজ্জুসংস্পর্শেই বাহির
হইয়া যাইবে!

প্রাণটা বাহির হইরা যাইবে! মৃত্যু ঘটবে! এই স্থোর আলো, বসস্তের এই নিয় বার্, এই ফলফুলে, পাধীর গানে ভরা, বিচিত্র ভাষ ধরণী, রঙীল মেঘ, সমস্ত চরাচর, নিমেধে আমি হারাইরা ফেলিব!

না! নিজেকে রক্ষা করিতে হইবে!
আপনাকে বাঁচাইব! কিছুতে কি এ মৃত্যু
রোধ করা বার না! আঃ, ইছো হয়, কারাগৃহের এই পাথরের দেয়ালে ঘা দিয়া আপনার
মাথাটাকে চূর্ণ করিয়া ফেলি! লোক গুলা
কোভে নিরাশার, হাহাকার করিয়া উঠিবে,
আর আমার, আঃ কি সে আনন্দ!

এখন আগাগোড়া আমি অবস্থাটী ভাবিরা ৰেখি ! আজ তিন দিন বিচার শেষ হইরা গিরাছে ! আপিল করিলে হয় ! একবার শেষ চেষ্টা ।

আট দিন ত দরখান্তটুকু এ-দর ও-দর 
ব্রিবে। পনের দিন পরে কোর্টের হাতে
পাড়বে। তার পর নম্বর, রেজিষ্টারীর
হালামা আছে। তবে মীমাংসা হইবে,
আপিলের অধিকার মিলিবে কি না।

আবার পনের দিন ধরিয়া প্রভীকা—
অধীর কাতর প্রতীকা! শেষে আবার
বিচারের অভিনর! গ্রব্দেণ্টের উকিল
বুঝাইবে, অন্তার আম্পর্জা ও ধুইতা এই
বন্দীর! এমনভাবে অপরাধ প্রমাণ হইয়া
গিরাছে, এধনো আপিল,—ইত্যাদি!

এমনি করিয়া ছর সপ্তাহ কাটিরা যাইবে ! বালিকার কথাই যথার্থ দেখিতেছি !

একটা উইল লিখিলে হয়, মনে করিতেছি। কি**ন্ত** রুখা! মকন্দনার থরচ দিতেই ত আমার যথাসর্বাহ বাহির হইরা গিরাছে! বাহা আছে, তাহার জ্ঞ উইল ক্রিলে কোটে আরো কিছু দণ্ড দিবার ব্যবস্থাহয়, বটে!

সংসারে এখনো আমার বৃদ্ধা মাতা, কিশোরী পদ্মী, এবং একটি ছোট মেরে আছে! তিন বংসবের শাপ্ত মেরেটি! তার গোলাপের মত রাঙা ঠোটে হাসিটুকু লাগিরাই আছে। উজ্জ্বল নীলচকু, কোঁকড়া কেশের শুচ্ছ—ভারি ছ চারিটা কেশ মুখে-চোখে উড়িরা পড়িতেছে—ফুলের গার যেন লতাপাতার ঝালর ছলিতেছে! ছব মাস তাহাকে আমি দেখি নাই! দীর্ঘ ছব মাস!

আমার মৃত্যুতে ৰগতে তিনটি নারী অনাথা হইবে—পুত্রহারা, স্বামিহারা, পিতৃ-হারা—তিনটি অভাগিনী আইনের একটি ইঙ্গিতে তাদের একমাত্র আশ্রন্থটুকু ঘুচিরা যাইবে!

আমার যে দণ্ড হটয়াছে, স্বীকার করি,
তাহা স্থায়—তাহার দোষ দিতেছি না!
কিন্তু এই অসহারা নারীগুলি, ইহারা কি দোষ
করিয়াছিল ?

লোকের মুণা বহিন্না যে ছর্বিবহ জীবন তারা বহন করিবে, তাহার জন্ত ত ইহারা এতটুকু দানী নহে। তবু, ইহারি নাম বিচার! এবং ইহাই সে বিচাবের চূড়ান্ত ব্যবস্থা!

বৃদ্ধা নাতার জন্ত, আমি কাতর নহি! তাঁহার জীব দেহধানাকে ধ্লিসাৎ করিবার পক্ষে, এ আঘাত পর্যাপ্ত!

ত্তীর জন্তও চিন্তা নাই ! সে চিরক্লগা,
শব্যাশারিনী। রোগে তার জীবন-দীপ নিবনিব— এ সংবাদ একটি কৃৎকারের মত সে
শেবরশিট্কু নিবাইরা দিবে ! অবশ্র যদি সে

পাগণ না হইয়া যায়!—লোকে বলে, উন্মানের জীবন স্থলীর্ঘ হয়। হোক স্থলীর্ঘ, জনু সে মৃত্যুর মত বিরাম দান করে! শাস্তি বহিয়া আনে!

কিছ আমার কন্তা—এই শান্ত শিশু,
আনবের কন্তা মেরি—হাদি, থেলা, গান
লইয়াই যে দে আছে। অভাগিনী জানে না,
তার মাথার উপর আজ কি বিপদ উন্তত
হইয়াছে! বজের শিথার নত তার জীবনটী
জীর্ন, দীর্ণ হইয়া ঘাইবে—এ চিস্তাই যে
আমার বক্ষপঞ্জরগুলাকে চুর্ণ করিয়া দিতেছে!

30

এখনে রাত্রি শেষ হয় নাই। চোথে
নিদ্রা নাই! অন্ধকার কারাগৃহ, বাহিরেও
এতটুকু সাড়াশদ নাই! এখন কি করিয়া
সময় কাটাই? রাত্রির এই শেষ দণ্ডটুকু
যে একান্ত তঃসহ!

বরের কোণে একটা দীপ জলিতেছিল।
তাহা লইরা দেয়ালের চারিপাশ দেখিতে
লাগিলাম। কোথাও কি এতটুকু ছিদ্র নাই—
বাহিরের ক্লিয় বায়ু প্রবেশের জন্ম ছোট
একটুপথ! না!

দেয়ালে কত রকমের মৃর্ত্তি আঁকা রহিয়াছে!
গে কত কথা. কত ভাষা, কোনটি থড়ির
অক্ষর, কোনটা বা কয়লার! আহা, আমারি
মত কত হতভাগ্য জীব মনের ব্যথা পাষাণের
দেয়ালে লিথিয়া রাথিয়া গিয়াছে! তার মর্ম্মের
সমস্ত বন্ধন টুটয়া গিয়াছে, তবু এ পাষাণ
প্রাচীর সাম্থনাচ্ছলে একটা কথাও বলে
নাই! একটু ক্ষাণ প্রতিধ্বনিও নহে! মুক,
নীরব পাষাণ এমনি শাড়াইয়া ছিল, তার

ব্যাকুল কঠের আর্দ্রস্বর সেই পাষাণের গায় ঠেকিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে !

তাদের বেদনার কথা কি—তাই দেখিতে লাগিলাম ! একটা কাজ জুটিয়া গেল ! তাদের এই অশ্রমাথা বেদনার মালা গাঁথিয়া সময় কাটাইয়া দিই ! তবু মৃত্যুর কথা তৃদণ্ডের জন্ম ও ভূলিয়া থাকিব।

ঠিক আমার শ্যার পার্শ্বে দেয়ালের গারে তীরে-গাঁথা ছথানি শোণিতাক্ত ক্বন্ধ—শিল্পী আপনার যেন ক্বন্ধ-শোণিত দিয়াই তাহার মধ্যে দিখিয়া রাথিয়াছে—'প্রাণভরা ভালবাসা!' আহা বেচারা—এথানে বিদয়া সারা দিনরাত্তি তার ভালবাসার কথাই ভাবিয়াছে! তাহারি পাণে কয়লার অক্ষরে কে লিথিয়াছে, "সম্রাটের জয় হোক্!" কি আশা, আশ্বাসের কি মহান আকাজ্জা, এই অক্ষরগুলিতে!

একধারে কে লিখিয়াছে. "আমি মাথি-য়াকে ভালবাসি !" আর একধারে 'এ' অক্ষরটি --- দাদা খড়ির বেখা ! সেই অন্ধলারে রূপার অক্ষরের মত সেটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল—'এ' বুঝি তার প্রাণের প্রিয়জন,এমা কিমা এডিথ ! আহা, এই একটি অক্ষরে একথানি বাথিত কাতর প্রাণের কতথানি দীর্ঘনিশ্বাস মিশানো রহিয়াছে ৷ আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম ৷ व्यामात এই निः नक्ष निक्कन मृहूर्स्ड भाषात्वत দেয়াল যেন করুণা করিয়া জাগিয়া উঠিল ! সে তার পাষাণ বক্ষে,এত মর্ম্মব্যথা, এত গোপন कवा नुकारेश त्राधिताहिन ! আজ কোথায় ভারা, এই সব হতভাগ্যের দল ! আজ কোথায় তাদের মাথিয়া, এমা, এডিথ! তারা কোন্ গোলাপকুল্পের আড়ালে; কিম্বা কোন বাতা-য়নের ধারে বসিয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া

আছে ! তাদের এ বিদারের বেদনা ঘূচিয়াছে কিনা. কে ৰলিয়া দিবে ?

দীপ লইরা দেখিতে লাগিলাম।

পেরালের কোণে এ কি ! এ যে ফাঁদিকাঠের
ছবি ! কে আঁকিয়া রাখিয়াছে ! রুঢ়, মুর্থ,
বর্বর, এমন করিয়া মৃত্যুকে আবাহন করিয়া
লইয়াছে ! এই পৃথিবী, এই জীবন, তার কাছে
কি এতই ভার বোধ হইয়াছিল। ছই থও
কাঠ সোঞা উঠিয়াছে, মাথায় আর একটা

কাঠ লাগানো,মধ্যে দড়ি ঝুলিতেছে—একদৃষ্টে আমি তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম! মাথা ব্রিতে লাগিল। হাত হইতে দীপ পড়িয়া গেল! কক্ষ অন্ধকারে পূর্ণ হইল। কি সে, গাঢ়, তীব্র, অন্ধকার, ছুঁচের মত যেন গায় বিঁধিতেছিল। অবসরভাবে আমি মেঝের উপর বসিয়া পড়িলাম।

( ক্রমশঃ ) শ্রীদোরীক্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

# थीश-मशाद्ध ।

( त्नकँ९-(प-निन् २३८७ )

मधाङ्क ; औरत्रव ताका, मरहां हर नौनाकारण विन' নিক্ষেপিল রৌপ্যজাল, বিস্তৃত বিশাল পৃথী 'পরে; মৌন বিশ্ব, দহে বায়ু তুষানলে নিশ্বসি' নিশ্বসি'; জড়ায়ে অনল-শাড়ী বস্থররা মূরছিয়া পড়ে। ধু ধু করে সারা দেশ, প্রান্তরে ছায়ার নাহি লেশ, লুপ্তধারা গ্রামনদী, বংস গাভী পানীয় না পায়; হুদুর কাননভূমি (দেখা বায় যার প্রান্তদেশ) ম্পন্দন-বিহীন আজি, অভিভূত প্ৰভূত তক্ৰায়। গোধুমে সর্বপে মিলি' ক্ষেত্রে রচে স্কুবর্ণ সাগর, স্থিরে করিয়া হেলা বিলসিছে বিস্তারিছে তারা; নির্ভয়ে করিছে পান তপনের অবিশ্রান্ত কর. মাতৃক্রোড়ে শাস্ত শিশু পিয়ে যথা পীযুষের ধারা। দীর্ঘনিশ্বাসের মত, সস্তাপিত মর্ম্মতল হ'তে. মর্শ্মর উঠিছে কভু আপুষ্ট শস্তের শীষে শীষে : মহর, মহিমামর মহোচ্ছাদ জাগিয়া জগতে, ষেন গো মরিয়া যায় ধূলিময় দিগস্থের শেষে। অদ্রে তরুর ছায়ে শুয়ে শুয়ে শুদ্র গাভী গুলি লোল গল-কথলেরে রহি' রহি' করিছে লেহন.

আলসে আয়ত আঁথি স্বপনেতে আছে যেন ভূলি,'
আনমনে দেখে যেন অন্তরের অনস্ত স্বপন।
মানব! চলেছ ভূমি তপ্ত মাঠে, মধ্যাহ্ন-সময়ে,
ও তব হৃদয়-পাত্র ছঃথে কিবা স্থে পরিপুর!
পলাও! শৃষ্ঠ এ বিশ্ব, স্থ্য শোষে ভ্ষামন্ত হয়ে,
দেহ যে ধরেছে হেথা ছঃথে স্থে সেই হ'বে চুর।
কিন্তু, যদি পার ভূমি হাসি আর অশ্রু বিবর্জিতে,
চঞ্চল জগত মাঝে যদি থাকে বিস্মৃতির সাধ,
অভিশাপে বরলাভে ভূল্য জান, ক্ষমায় শাস্তিতে
আস্বাদিতে চাহ যদি মহান্ সে বিষয় আহলাদ,—
এস! স্থ্য ডাকে ভোমা, শুনাবে সে কাহিনী নৃতন;
আপন ছর্জিয় ভেজে নিঃশেষে ভোমারে পান ক'রে,—
শেষে ক্লিয় জনপদে লঘু করে করিবে বর্ষণ,
মর্ম্ম তব সিক্ত করি সপ্তবার নির্বাণ-সাগরে।

শ্ৰীসতোক্তনাথ দত্ত।

### শক্তি ও সাধনা।

( বল্লভদাস হইতে )

স্বকেশী কিশোরী কুমারী। তার মত
রূপদী ও গুণবতী নারী দেকালে আর
ছিল না। স্বকেশী দরিদ্রের কক্সা। কিন্তু
বিকশোল্প নির্জন পুপটির স্লিগ্রন্থের
ম্য় ভ্রমরকে যেমন জ্ঞাপনার দিকে টানিয়া
আনে, তাহার রূপগুণের গৌরবটকুও
তেমনি তাহাকে ছোট-বড় সকলেরই নিকট
প্রিয় ও পরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল, এবং
দেশ দেশান্তর হইতে নানা মুগ্রচিত্তকে আরুট
করিয়া নিকটে আনিয়াছিল।

এই সকল আগৰকের মধ্যে রাজকুমার ও

এক ব্রাহ্মণকুমারই সর্বপ্রধান। একজন শক্তি, অপরজন সাধনা। উভয়েই কুমারীর অন্তরের অহুরাগটুকু আপনার ধন করিবার জন্ত প্রতিধন্দী হইয়া দাঁড়াইলেন।

আমরা যে সমরের কথা লিখিতেছি তথন স্বরম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল। স্তরাং রাজকুমার ও বাহ্মণকুমার উভয়েই নি:সংহাচে কিশোরীর অন্তরজয়ে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজকুমার বিরোচন শক্তি ও সম্পদের মদগর্বে ফীত। তাঁহার পিতা দৈত্যকুণতিশক প্রহলাদ। প্রহলাদের শক্তি ও সাম্রাজ্যের গৌরবে স্বর্গের দেবগণ পর্যান্ত লজ্জিত ও

ঈর্ষান্বিত। প্রহলাদের প্রধান গুণ তিনি
ভারপরায়ণ। বিরোচন পিতার প্রবল

সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর উপযুক্ত

শিক্ষাই লাভ করিয়াছিলেন। তিনি
ইক্রের ভার ধন্থর্কিদ্ এবং মৃগয়ায় অন্বিতীয়।

কিন্ত লোকে চুপি চুপি বলাবলি করিত

যে বিরোচন ক্ষহম্বারী এবং পিতার মহৎগুণে
বঞ্চিত।

ব্রাহ্মণকুমার স্থধন্বার প্রকৃতি ঠিক বিপরীত। স্ধন্বার বিভা ও গুণের যশ চতুর্দিকেই ব্যাপ্ত। ত্রিলোকবিদিত আঙ্গিরসের ঔরসে জনা সুধৰ শূন্য সম্পৰ ও শক্তিকে ঘুণা করিতেন এবং ইহার গর্বে ব্যক্তিকে হীন নি তান্তই বশিয়া জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে সৌন্দর্যা রাজা ও ভিধারী উভয়েরই প্রাপা ও ভোগ্য বস্তু। তাঁহার শ্রেষ্ঠ শক্তির বলে তিনি যে স্লকেশীকে তাঁহার আপন ধন করিবেন এবং রাজপুত্রের শক্তি সম্পদের মোহ যে তাঁহার ঈপ্সিতাকে অন্ধ করিবে না এ বিষয়েও তাঁহার অস্তরে লেখনাত্র সন্দেহ ছিল না।

স্কেশীর পাণিগ্রহণের জন্ত হুইটি যুবককে প্রতিশ্বলী দেখিরা যে তাহার মনে বিশেষ কোন বিরক্তির ভাব আদিত তাহা নহে। নারী চিরদিনই নারী। একনিকে প্রবল্গ প্রাক্রান্ত কুবের পূত্র বিরোচন অপরদিকে শুরাআন্ত কুবের পূত্র বিরোচন অপরদিকে শুরাআ পণ্ডিতপ্রবর সভেজ স্কর্মর ব্রহ্মণকুমার স্থায়া তাহার প্রেমভিথারী। সৌন্দর্য্যের পদতলে আজ্ব শক্তি ও সাধনা সুষ্ঠিত। কিশোরী মনে একটা অক্ট্র আনন্দ অমুভব করিতে

লাগিল। ইচ্ছা করিলে সে আজ সমুদ্রমেথলা ধরণীর অধিষারী হইতে পারে, কিন্তু এরূপ জীবনকে সে মর্ম্মধ্যে ঘূণা করে। এ স্থেপর ভূষণ তার নাই,—শক্তিকে বরণ করিবার তার নাই। এই ব্রাহ্মণকুমারকে বরণ করিয়া সাহসও দৈত্যকুমারকে ক্রুক্ক করিলে স্থধরার উপর বিরোচনের প্রবশ শক্তির পীড়ন আরম্ভ হইবে সে কথাও সে কোনমতেই ভূলিতে পারিতেছে না।

এক দিন সন্ধায় বিলাস বাহুল্য-মণ্ডিত বিরোচন কিশোরীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কস্তা তাঁহাকে সাদরে অভিবাদন করিয়া এক বহুস্লা আসনে উপবেশন করাইল। আজ বিরোচন কেমন বিরক্ত ও বিষয়।

হ্নকেণী জিজাদা করিল "আজ আপনার মনটা এত বিষয় কেন রাজকুমার?"

"ব্রাহ্মণেরা দিন দিন শঠতার ও ঔদ্ধত্যে পুর্ণ হইতেছে। তাদের ষথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা আবশুক।" বিরোচনের স্বর ব্রাহ্মণদেয়ে পূর্ণ।

"স্থন্ধ। আমার নিকট আসে বলিয়াই কি আপনি একণা বলিতেছেন ?" স্কুলরী মনে করিল বুঝি সেইজ্ঞুই বিরোচনের সুধা হইয়াছে।

রাজকুমার বলিলেন—"না, তার জস্ত তেমন নয়। এটা একটা জাতিগত কথা। আমার স্বজাতি দৈত্যগণই সর্ব্বপ্রধান ও শক্তিবান। তাহারা স্বর্গমর্ত্ত্য শাসন করিতেছে, এমন কি স্বয়ং দৈত্যগণও তাহাদের ভয়ে ভীত। কিন্তু এসব সব্বেও আন্ধাণগণ যে শ্রেষ্ঠতার ভাণ ক'বে আমাদের উপর আধিপত্য করে, এ অসন্থ। এ পুরোহিত-শুলার ধৃষ্টতা আর স্থ্ হয় না।" দৈত্যরাজের ব্রাহ্মণের প্রতি এই অধীর দ্বর্ঘা ও ক্রোধ দেখিয়া স্থকেশীর অধরে হাসি আসিয়া দেখা দিল; সে কটে তাহা গোপন করিল। তাহার ভয় হইল হয়ত মধ্যা তাহার অন্তর অধিকার করিয়াছে বলিয়া দৈত্যরাজের দ্বর্ঘা হইতেছে। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া সে তাহার কর্ত্তব্য দ্বির করিতে পাগিল।

বিরোচন আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা
করিলেন—"তোমার কি মত পদ্মাক্ষি?"
ফ্রেনী একটু হাসিল, কোন উত্তর করিল
না। পরে বলিল—"যুবরাজ, এ প্রশ্ন বড়ই
কঠিন, আমার স্থায় অনভিজ্ঞার এ বিষয়ে
উত্তর দেওয়া সঙ্গত নয়।"

জন্মোল্লাসে প্রাফুল হইয়। বিরোচন বলিলেন
— "তাহা হইলে অভিজ্ঞতার একটা মূল্য
আছে বলিয়া ভূমি মনে কর ?"

কিশোরী ধীরে ধীরে উত্তর করিল— "নিশ্চয়।"

"তুমি কি মনে কর আমার অভিজ্ঞতার কোন অভাব আছে ?"

"না না; তাহা কি কেহ বলিতে পারে ?"
"তবে আমি যে বলিতেছি যে দৈভ্যেরা শ্রেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণেরা নিক্নষ্ট, ইহাও ঠিক ?"

মর্মাহতা বালিকা উত্তর করিল—"আপনি কি সভাই এইরূপ মনে করেন ?"

"একথায় তোমার সন্দেহ কেন ?"

"দৈত্য ও আহ্মণ উভরেরই মধ্যে ত মহৎ ব্যক্তি আছেন।"

"কিছ কাতি ভাবে ধরিলে কাহারা বড়?" তো আমি কানি না, আমি ও সব বড় কথা বুঝিতে পারি না।" স্কুকেশী ধরা দিবার পাত্র নহে।

উত্তর শুনিয়া বিরোচন বুঝিলেন যে তাঁহার অন্তরের অধীশ্বরী কথায় ধরা দিতে প্রস্তুত নহে। কিন্তু তিনি যে প্রবল প্রতাপ প্রহ্লাদের পুত্র একথা তিনি ভূলিতে পারিলেন না। অতি প্রিয় হইলেও তাঁহার সামান্ত এক প্রক্রার নিকট এভাবে পরাজিত হইতে তাঁহার পুরুষত্ব কুন্তিত হইল। তাঁহার প্রভৃত অর্থ ও প্রবল পদমর্যাদা সত্ত্বেও যে একটা সামাজা বালিকা তাঁহার গ্রাসের মধ্যে আসিল না ইহাতে বিরোচন একটু কুল হইয়া বলিলেন--"মুন্দরি, তুমি অত গর্বিতা ও বিজ্ঞা হইবার চেইা করিও না। আমি ভোমাকে যে কথা বলি সে কথা কি তৃমি অত বিচার বিবেচনা না করিয়াও বিশ্বাস করিতে পার না প যে নারী আমার রাজ্ঞী হইবে তাহার পক্ষে এরপ অবহেলা কি সক্ষত ?"

"ব্বরাজ আপনি উচ্চপ্রাণ রাজ-পুত্রেরই মত কথা বলিয়াছেন। আপনার মনে কি সভাই ধারণা বে আমার গর্কাও জ্ঞান হুইই আছে ? গর্কাও জ্ঞান কি একত্রে থাকা সম্ভব ?" রাজী হুইবার প্রলোভন স্থলারীকে মুগ্ধ করিলানা।

বিরোচন কতকটা অম্বোগ কতকটা
অসম্ভোষের স্থারে বলিলেন "মস্ততঃ তুমি ষে
গর্বিতা তাহাত কথার প্রকাশ করিতেছ ?"
স্থাকেশী আত্মরক্ষায় বলিয়া উঠিলেন—"তা
আমি নিজে ত' কিছুই ব্বিতে পারি না।
সে যা হৌক গর্বা জিনিসটা গুণ না দোষ
যুবরাজ ?"

"গর্বটা গুণ, যধন তার পশ্চাতে শক্তি থাকে, নচেৎ নির্বাদ্ধিতা মাত্র।"

"আমার কি কোন শক্তিই নাই ? আমার এই সৌন্দর্য্য কি আমার একটা শক্তি নহে ?" স্থকেশীর আত্মসমর্থনের চেষ্টা দেখিয়া বিরোচন একটু হাদিয়া বলিলেন—"ভোমার এ সৌন্দর্য্য লইয়া ভূমি করিবে কি ?"

চতুরা স্থলারী বিরোচনের দিকে চাহিয়া

একটু হাসিল। রাজপুত্র যে তাহার আর

সামাআ নারীর গৃহে উপস্থিত তাহাই ত

তাহার সৌল্বর্যমাহাজ্যের যথেষ্ট প্রমাণ।

সে মনে মনে বুঝিল রাজশক্তিও ইহার

নিকট পরাজিত। তাহার হাসি ও দৃষ্টি

দেখিরা বিরোচন তাহার মনের ভাব

বুঝিলেন। তিনিও একটু হাসিয়া আবার

জিজ্ঞাসা করিলেন "কিল্ক তোমার এ সৌল্বর্যা
লইয়া তুমি করিবে কি ?"

"তা আমি জানি না। পণ্ডিতে তার পাণ্ডিত্য লইয়া করে কি? রাজারা তাদের শক্তি লইয়া করে কি?"

বিরোচন মনে মনে তাহার বৃদ্ধির প্রশংসা করিলেন, মুখে বলিলেন—"ঠিক কথা। কিন্তু পণ্ডিত ও রাজা তার পাণ্ডিতা ও শক্তি লইয়া কি করে তাহা শুনিতে চাও?"

"হাঁবৰুন, দেট। জানায় আমার স্বার্থ আছে।"

"পণ্ডিতেরা পণ্ডিতের সহিত মিশিয়া আপনার পণ্ডিত্যের উৎকর্ষ সাধন করেন। রাজারা প্রজারক্ষার নিমিত্ত আপনার শক্তিকে প্রয়োগ করেন। তোমার এ শক্তি কইয়া তুমি কি করিবে ক্ষীণাঙ্গি?"

किरमात्री विनन-"आमात्र এ तोन्तर्या

জগতের ধর্মদেবার জ্ঞা বলিতে পারি না আমার এ শক্তির সহিত রাজশক্তির তুলনা সঙ্গত কি না। তবে আমার মনে হয় ইহার রাজশক্তির সহিত মিলিত না হওয়াই ভাল।"

বিরোচন ভরে সম্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন স্বন্ধরি ?"

ঈবং ব্রীড়াভরে স্থলরী উত্তর করিল—
"কারণ এ ছই প্রবল শক্তি একত্র সংযুক্ত
হইলে, তাহার বেগটুকু নষ্ট করিবার মত
শক্তি এ পৃথিবীতে আর থাকিবে না—সৃষ্টি
একেবারে রসাতলে যাইবে।"

তাহার উত্তরে অনেকটা আশ্বন্ত হইয়া বিরোচন বলিলেন—"না না, সেরকম কোন ভয় নাই। আমি দেখিতেছি তোমার শক্তি ও সরস্তা হুইই বেশ আছে। এ হুটা যার তার থাকে না।"

"আননিত হইলাম।"

"তাহ'লে আমার কথা তুমি স্বীকার কর ১"

"সঙ্গত হইলে অবশ্রুই স্থীকার করি।"

"কিন্তু দক্ষত কি অদক্ষত প্ৰমাণ হইবে কি রূপে ?"

শ্বাপনার এ আক্রমণ স্থধনার উপর, স্থতরাং এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁহারই আবশ্রক। কাল প্রাতে তিনি আমার নিকট আসিবেন বলিয়া বোধ হয়। ততক্ষণ পর্যান্ত দৈত্যগণকেই মহৎ ও ধার্ম্মিক বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তত।"

(3)

পর্যদিন স্থধ্যা দেখিলেন বিরোচন কিশোরীর সহিত এক বছ্থুল্য আসনে ব্লিয়া আছেন, চতুৰ্দিকে আজ্ঞাবাহী দেব-নর अञ्च हत्रवर्ग माँ इशि चार ह। मनमञ्ज विरत्नाहन তাঁহার উপস্থিতি লক্ষ্যই করিলেন না। স্থকেশী তাঁহাকে সাদর অভিবাদন করিবার জন্ম আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন।

ञ्चथवा वित्रा डिठिटनन-"थाक थाक ञ्चलती, ব্যস্ত হইবার আবশুক নাই। আমি রাজকুমার হইতে কিঞ্চিং দূরে ব্রাহ্মণের উপযুক্ত আসনই গ্ৰহণ করিব।"

এতকণে বিরোচনের যেন চেতন হইল। তিনি বলিলেন—"কে স্লধনা যে ! এস, এস। তুমি আমার পাশে ব'সতে পারবে না তা জানি। তোমার বসবার জন্ম একধানা পিঁড়ি ও গাছকতক দৰ্ভ চাই। আনতে ব'লচি।"

মুধ্যাকে অপুমানিত করিবার জ্ঞুই বিরোচন একথাগুলি বলিলেন এবং জাঁহার আশামুরূপ ফলও ফলিল। প্রহলাদ পুত্রের ঈদৃশ ব্যবহার দেখিয়া স্থয়া বিশ্বিত হইলেন, তাঁহার এরূপ অসম্বাবহারের কোন কার্ণ বুঝিয়া বলিলেন—"তুমি এ কি করিতেছ বিরোচন ? এ প্রকারে আমাকে অপমানিত করিৰার অর্থ কি ? তোমার পিতাব ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান বোধ আছে, তুমি তাঁহার পুত্র হইয়া এরূপ কেন ?"

বিরোচন স্থণার সহিত উত্তর করিলেন— "তুমি এফজন সামাজ ত্রাহ্মণ বই ও' নয়, ভূমিতলে দর্ভাসনে বসিতে পার না ?" "তোমার মনে এতই অবজ্ঞার ভাব ় আমাকে অপমানিত করাতেই কি ভোমার মহত্ত ?"

"আমি ভোমাকে অপমানিত করি নাই। মাসি ভোমাকে ভোমার যথাস্থান দেখাইয়া

দিয়াছি মাত্র। দৈত্যেরা শ্রেষ্ঠ জাতি, তাহারা ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিতে পারে না। ভোমাকে ভোমার যথাস্থানে থাকিতে হইবে।"

স্থার। অবাক হইলেন। দৈত্যের বহুমূল্য আসনকে তিনি ঘুণা করেন। তাঁহার প্রিরতমাকে দেখিবার নিমিত্ত তিনি তথার উপস্থিত হইগ্নছেন নাত্র। হায়, কোমলা-কিশোরী আজ গর্বোদ্ধত দৈত্যের কবলে! প্রহলাদপুত্র মোহে অন্ধ,—দে মোহ অবগ্র অর্থের আর পাশব শক্তির! মুণায় তাঁহার व्यथदत्र क्रेयर हानि वानिया दम्था मिन।

হাসি দেখিয়া বিরোচন আরও কুদ্ধ হইয়া বণিলেন-- "তুমি কি আমার কথায় সন্দেহ কর ?"

"নিশ্চয়ই! দৈত্যরাজপুত্র, তোমার গর্ক মিথা।" স্থবার কণ্ঠস্বর ও বাক্যগুলি সহজ এবং সতেজ।

"আমি আমার পদসম্পদ পণ রাখিয়া বলিতে পারি যে দৈতাই শ্রেষ্ঠ।" বিরোচনের মূর্ত্তি এতই উত্তেজিত যে সেসময়ে অন্ত কেহ তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না। পুর্বদিন তিনি দৈত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবেন বলিয়া স্থকেশীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; **দে তাহার প্রমাণ ভার** স্থবার উপর দিয়াছিল। স্থধার উত্তরের প্রতীক্ষায় স্থকেশী চাহিয়া রহিল।

হুধন্ব। বলিলেন—"দৈত্যপুত্র, তোমার রাজপদ বা সম্পদকে তৃণাপেকাও হীন জ্ঞান করি। যদি তোমার ষথার্থ ই এরূপ শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে জীবন পণ রাখিতে প্রস্তুত আছু কি ?"

রাজকুমার বিরোচন একটু ইতস্ততঃ

করিলেন, মনে মনে ভাবিলেন ব্রাহ্মণদের শঠভারও দীমা নাই। জাবন পণ করিয়া
তাঁহাদের এ কলহ নিষ্পাত্তির জন্ত ভাঁহার কি দেবনরের ঘারস্থ হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু দৈভাের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁহার প্রতিজ্ঞাও রক্ষা করা কর্তব্য ভাবিয়া জিজ্ঞানা করিলেন "জীবন পণ রাধাই কি তােমার অভিপ্রায়?" বাক্ষণ উত্তর করিলেন—"হাঁ তােমার কি মনে ভর হইতেছে ?"

"নিপান্তির জন্ত কাহার নিকট বাইতে চাও?" "তোমার পিতার নিপান্তিই আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। ইহাতে তুমি সম্মত আছ ?"

বিরোচন উত্তর করিলেন—"হাঁ।" মনে মনে ব্রাহ্মণের এরূপ প্রস্তাবেয় অর্থ কি চিস্তা করিতে লাগিলেন।

হুইজনে কিশোরীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রহলাদের প্রাসাদ অভিমুখে চলিলেন। বৃদ্ধ রাজা এই ছুই ভীষণ প্রতিহন্দীকে একত্র দেখিয়া বিশ্বিত হুইলেন। উভয়ে রাজসমীপে দণ্ডায়মান হুইলে প্রহলাদ পুত্রকে বলিলেন— "ব্রাহ্মণ প্রতিনিধির সহিত তুমি একত্র কেন বংস ?"

"আমাদের মধ্যে একটা মততেদ হইয়াছে, উভয়েই জীবন পণ রাখিয়াছি। আপনি নিরপেক্ষ হইয়া তাহার মীমাংসা কর্কন ইহাই প্রোর্থনা।" বিরোচন তাঁহাদের বিবাদের বিষয় সমস্ত বলিলেন।

রাজা প্রহলাদ সমস্ত বিবরণ শুনিরা বড়ই চিষ্টান্থিত হইলেন ও আহ্মণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া অভিবাদন করিলেন। রাজার এই ভক্ততা দেখিরা সুধ্যা বলিলেন—শমহারাজের সৌজস্ত সর্বজনবিদিভ এক্ষণে আপনি স্থার ও সত্য অনুসারে আমা-দের বিবাদের মীমাংসা করিতে প্রস্তুত আছেন কি ?"

রাজা কিঞ্চিৎ ইতন্তত স্করিয়া বলিলেন—
"হে ব্রাহ্মণকুলগুরু, আপনি বিহান ও বিজ্ঞ;
আমার পুত্র নির্কোধ ও উদ্ধৃত। এক্ষেত্রে
আপনি জীবন পণের জন্ম আজ্ঞা করিতেছেন
কেন ? এ বিবাদ ত্যাগ করা কি আপনার
ন্থায় মহৎ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে ?"

রাজার অভিসন্ধি বুঝিয়া স্থায়া একটু বিরক্ত হইলেন,—বলিলেন—"মহারাজ শুক্ন। আপনার নিকট বিচার প্রার্থীর ন্তায়বিচার করাই আপনার প্রধান কর্ত্তব্য। তাহাতে অসম্মত হইলে বা অন্তায় বিচার করিলে আপনি ধর্মে পতিত হইবেন।"

রাজা বিষম বিপদে পড়িলেন, একদিকে তাঁহার পুত্র অপরদিকে তাঁহার ন্থায় বিচারে বিশ্বাসী ব্রাহ্মণতনয়! কিংকর্ত্তব্যবিমৃঢ় হইয়া তিনি চিস্তার জন্ম সময় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পুত্রের ঔদ্ধত্য ও অসম্বাবহারের কথা তিনি জানিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া একজন ব্রাহ্মণের জন্ম পুত্রহত্যাই বা করেন কি বরিয়া। অবশেষে রাজা নিরুপায় হইয়া ত্র্যোপাসনা আরম্ভ করিলেন। স্থাদেব সম্ভই হইয়া এক শুত্র মরালকে রাজ্মমীপে প্রেরণ করিলেন।

স্বর্গীয় দৃতকে সম্মুখে দেখিয়া প্রাহ্নাদ কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বিহঙ্গবর, আপনি সকলই জানেন, সকলই বুঝেন। এক্ষণে আমার পুত্র ও এই ব্রাহ্মণের মধ্যে কলহে আমার কি কর্ত্তব্য তাই বলিয়া দিন। এছলে ধর্ম কি এবং তাহা পালন না করিলেই বা ক্ষতি কি ?"

মরাল বলিল—"নৃপবর, আপনি পুএকে রাজ্য ও সম্পদ্দান করিতে পারেন। কিন্ত বেথানে ক্সায় ও সভোর বিচার তথায় আপনি বথার্থ ধর্মপালনে বাধ্য।"

"সভ্যকে গোপন করা কি সম্ভব নয়?" দেবদ্ত বলিল "অসম্ভব! যে জানিয়া সভ্যপ্রার্থীর নিকট সভ্যকে গোপন করে সে না জানিয়া যে ভূল করে তাহার অপেকা শত্তা অধিক পাপী।"

রাজা কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন "হায়, তবে কি আমি নিজের পুত্রকে বলি দিব ?" "ক্যায়ামুসারে আপনি বাধ্য।" এই বলিয়া দেবদূত অন্তর্হিত হুইলেন।

কিছুকণ পরে স্থাধা আদিয়া জিজাদা করিলেন—"মহারাজ কি নিষ্পত্তি করিলেন ?" প্রাহ্লাদ দৃঢ়স্ববে উত্তর করিলেন— "নিষ্পত্তি করিলাম যে আমার পুত্রই ভ্রাস্ত। দৈত্য ব্রাহ্মণ অপেকা শেক্তিশালী বলা যাইতে পারে, কিছু শ্রেষ্ঠ বলা ঠিক নহে। কেবল শক্তির কোন মূল্য নাই। "শক্তি সৎকর্ম্মে প্রযুক্ত হইলে তবেই তাহা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের সৎ-সাধনা যে আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।"

বিচার শুনিয়। বিরোচন হতাখাস হইলেন।
কিন্তু তিনি তাহা গোপন করিবার পূর্কেই
মধ্যা বলিলেন; তিনি পণরক্ষার জঞ্চ পীড়ন
করিতে প্রস্তুত নহেন। রাজা যে পুরকে
বলিদান করিয়াও সত্তোর মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে।
সাধনাই জয়ী হইল।

রাজপ্রাদাদ ত্যাগ করিয়া মুধ্যা যথন
পুনরায় মুকেশীর নিকট উপস্থিত হইলেন,
তথন শক্ষিতা মুন্দরী হুইটি মৃণাল বাছ দিয়া
তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া ধরিল, কিশোরীর
গশু বহিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিল; প্রিয়তমের
মন্ধোপরি আপনার মস্তকটি হেলাইয়া
মৃহস্বরে বলিল —"তুমিআমাকে এতক্ষণে
সেই পশুপ্রকৃতি রাজপুত্রের হস্ত হইতে রক্ষা
করিলে! আমার জীবন ধন্ত হইল, সাধনা
সার্থিক হইল।"

## বিবিধ।

মাকুষের মাথার খুলি।—বছৰৎসর
পুর্বেজিলালটারে একটা মন্থবার করোট পাওরা যায়।
উহা লগুনের Royal College of Surgeons নামক
বিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। সম্প্রতি অধ্যাপক কিথ
ঐ খুলি হইতে নিমলিবিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া
। "খুলিটা এণটা জীলোকের এবং খুব সম্ভব
ছয় লক্ষ বংসর পুর্বের কোন জীলোকের।
খুলিটা দেখিয়া বোধ হর বে জীলোকটা বেশ

চতুরা ছিল এবং ভাষার চোয়াল দেখিরা সে
সাধারণত: কি কি জব্য আহার করিত তাহাও
অসুমান করা বায়। খুব সভব বাদাম জাতীয়
ফলও শিক্ট তাহার প্রধান বাদ্য ছিল এবং
যে সমস্ত বাদ্যাদি অধিক চর্ববণ করিতে
হর তাহাই সে উপাদেয় বাদ্য বিবেচনা করিত।
ত্ত্রীলোকটার হস্ত যুগল দীর্ঘ, পদবুগল বর্বক,
কঠদেশ কঠিন, এবং মন্তিক বথেষ্ট বড় ছিল।"

অধ্যাপক মহাশ্রের বিখাস সে জীলোকটী কথাবার্তা কহিতে পারিত। এবং ইহার সময় মামুর গৃহাদি নির্দ্ধাণে পারগ ছিল না এবং মহ্ন্যা অধিকাংশ সময় মৃগ্যাতেই অভিবাহিত করিত; এবংধীবর বৃত্তিও করিত।

নেপল্স্ উপসাগরের ফ'টোগ্রাফ।—

এই কোটোগ্রাফধানি পুথিবীর মধ্যে সর্বাপেকা বৃহৎ।



ইহা দৈর্ঘ্যে ২৪ হাত এবং প্রস্তে ৩ । হাত। হার্যানি কোটোগ্রাফিক গ্লেটে আলাহিনা করিয়া ছবি তুলিয়া পরে সেগুলিকে এমন ভাবে চিত্রকরগণ যোড়া দিয়াছেন যে যোড়ার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না।

ম্যালেরিয়া ও থ্রীক ইতিহাস।—
মিটার জোন্দ্ নাম্ক এক্জন ইয়ুরোপীয় প্রস্থকার
উল্লিখিত পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। সাহেবর মতে
প্রাচীন গ্রীদের অবনতির কয়েকটী কা ণের মধ্যে
ম্যালেরিয়া একটা প্রধান কারণ।

জোন্ন সাহের প্রাচীন খ্রীসদেশীর ভৈষ্কাপ্তকাবলী এবং অক্যান্তপুত্তক পুঝারপুত্তরপে অকুস্কান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বে, অতি প্রাচীনকালে গ্রীপে স্যালেরিয়া ছিল না। গ্রীষ্ট জন্মের পাঁচশত বংসর পুর্বের্ম আটিকা প্রদেশে প্রথম সংমান্ত ম্যালেরিয়া দেখা দেয়। আরিষ্টকানিস নামক ক্প্রিদ্ধ হাস্তর্মিক নাটকলেপক ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ডিক্লিছান এবং পিলোনিসিয়ান মুদ্দে ইহার বিস্তৃতির সহায় ভাকরে।

জোন্দের মতে গ্রীদ যথন রোমের সম্পূর্ণ কর-তলগত হর তথনই দেখানে ন্যালেরিয়ার অভিশয় প্রাহ্রভাব হওরাতেই গ্রীদ অত সহজে রোমেয় পদানত ইয়া পড়ে। জোন্দ্ সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, যে ছলে ন্যালেরিয়া বিষ প্রয়োগ করে সেই দেশের লোকজনের শক্তি এবং ধর্মপ্রস্তি লোপ পায়; শারীরিক এবং নান্দিক উভয় প্রকারই অবন্তি

সহবতঃ খৃষ্ট-জন্মের ৫০০ শৃত বংসর প্রে ইতালিতে মটোলেরিয়া গবেশ করে এবং ক্রমে ক্রমে যদিও অনেক শৃত বংসর পরে,—সাডিনিয়া, সিমিলি ইট্রিয়া, আপুলিয়া, লাটিয়াম এবং সর্বলেষে রোমেও ম্যালেরিয়া দেবী আশ্রম গ্রহণ করেন।

খৃষ্ট জন্মের প্রথম পূর্বে শভান্দীতে রোমে জন দেবী'র মন্দির ছিল-—সিসিরো ইহার উল্লেখ করিয়া-ছেন। দার্শনিক এপিকটেটাসও ইহার কথা তুলিয়া-ছেন। মিনি খৃষ্ঠীয় প্রথম শভান্ধীতে লিখিয়াছেন যে, এই মন্দিরে জন সাধারণ অর্থ-সাহায্য করিত। প্রাক্ত ব্যক্তিগণের মতে এই জ্বর দেবী ম্যা:ল-রিয়া ব্যতীত জার কিছুই নয়। এবং অনেকে বলেন বে, যে সকল জেলার পূর্বের্ব যথেষ্ট ধনশালী লোকের বসতি ছিল, এখন সেই সকল ছান খ্যশান হইয়া প্রিয়াছে।

জোন্স সাহেৰ তাঁহার গবেবণ।পূর্ণ পুত্তকে কয়েকটা বিষয় উল্লেখ করেন নাই—সেগুলি এই।

সোক্ষোরিক নামক প্রসিদ্ধ নাট্যকার তাঁহার কিলোকটেটিস নামক নাটকের একটা দৃশ্যে অবের আক্রমণের চিত্র দেখাইয়াছেন। ফিলোক-টেটিস নিওপটোলেমাদের সহিত যথন জাহাজে উঠিতে যাইবেন তথন হঠাৎ তিনি অবগ্রস্ত হন। এই অবের সঙ্গে সঙ্গে গাত্রদাহ, এবং কম্পান আইসে এবং অব-বিরামের সময় ঘর্ম হয়।

আমাদের দেশের প্রায় সকলেই ম্যালেরিয়ার ভাব-ভঙ্গী জানেন, স্বতরাং এ প্রসঙ্গে তাহার বিষয় অধিক লেখা বাছল্য মাত্র। শীভট্ট।

প্রাচীন তিববতে চিকিৎসা-বিধি।
ইয়ুরোপ যথন অসভা বর্ধরে পরিপূর্ণ, দেই
প্রাচীন সময় হইতেই তিকাতের পুরোহিত ও পণ্ডিতগণ
স্থানপুন চিকিৎসক ছিলেন।

সম্প্রতি সাইবিরিয়ার বৌদ্ধগণ ক্ষ গ্রমেটের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন যে তাঁহাদের মধ্যে চিকিৎদা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হটক এবং তথায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হউক। এই আবেদন লইয়া ক্রম গ্রমেণ্ট তিকাতের প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধ নানাপ্রকার क्तिटिह्न। এই अयूनदात्त्र करन धकांग शाह-য়াছে, যে বার শত বৎসর পূর্বে তিকাতে ব্যবস্থাত ভৈৰজ্ঞাপুত্ত কদকলও তৎকালে প্রাচীন 🤏 ছল'ত ৰলিয়া গণ্য হইত। সেই পুস্তকে উৰবাধির উল্লেখ আছে, ইয়ুরোপের চিকিৎসকপৰ ভাষার বছশভাকী পরে সেগুলি আবি-काद्र ममर्थ इन ।

**শতি প্রাচীন কালের ভিব্বভার চিকিৎসকগণ দেহ-**

তত্ব সহকে সকল কথাই প্রায় জানিতেন। মুম্বাদেহে কয়থানি অন্থি আছে, কতগুলি শিরা, সায়ু
আছে সকলই তাঁহাবা জানিতেন। এমন কি
এই পুত্তকে লিখিত আছে যে, মুম্ব্যের দেহে এক
কোটি দশ লক্ষ লোমকূপ আছে। তাঁহাদের মতে
মন্তকই সকল অবয়বের রাজা এবং আমাদের
জাবনের অবলম্বন। মানবের ক্ষভ্যাস বা অভ্যতা
হইতেই এবং অধিকাংশ হলে অসংযত ইলিম্ব্রুডি
হইতেই তাহার যাবতীয় রোগের উৎপত্তি। ক্চিন্তা
আমাদের হৎপিও ওপ্লীহার ম্বাভাবিক শক্তি নই করে।

দেড় সহত্র বংসর পূর্ব্বে এই চিকিৎসকগণ রোপ
নির্গরের ক্ষন্ত আবুনিক চিকিৎসকগণের ন্যায়ই উপায়
অবলঘন করিতেন। তাঁহারাও রোগীর নাড়ী, জিহুবা
ইত্যাদি পরীক্ষা করিতেন। যে সকল চিকিৎসক
তাঁহাদের অন্তর্গি বিশেষভাবে পরিচ্ছর না রাখিতেন
তাঁহাদিগকে কঠিন শান্তিদান করা হইত। এই
পুরাতন পুত্তক যাস্থ্যরক্ষা সক্ষলে উপদেশ দিয়াছেন
যে, সন্থ ব্যক্তিগণ বিবেচনার সহিত নিয়মিত্রপ্রশে জীবন
অতিবাহিত করিবেন, স্ক্মিকার অত্যাচার বা অনিয়ম
পরিত্যাগ করিবেন এবং দেহ-মনকে স্ক্রিভোভাবে
শুদ্ধ রাখিতে চেটা করিবেন।

বিজ্ঞানের ভবিষাদ্বাণী—ইন্ডিপেণ্ডেট্ (Independent) নামক পত্রিকায় আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ এডিদন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে. আমরা বিতা যে সকল ইজন ব্যবহার করি, তাহার मल्पूर्व मङ्गिक यात्रात्रत वात्रशाद नात्राह्यात छ्यात উদ্ভাবন করাই, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক সম্খ্রা-গুলির মধ্যে প্রধান সমস্তা। আমাদের বর্তমান অবস্থায় ইন্ধন মাতোরই শক্তির যেরূপ অপচয় হইরা থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিশায়কর বোধ হইবে। এক পাউও অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধ সের করলার এরূপ শক্তি আছে, যাহার বলে, সে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারে। আমরা তাহার উত্তাপ ও শক্তির অতি সামায় অংশমাত্রই আমাদের ব্যবহারে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হই; অধিকাংশভাগই নষ্ট হয়। আধুনিক সর্ব:এঠ বাষ্পীয় এঞ্জিন কয়লার শতকরা

১৫ ভাগ শক্তিমাত্র ব্যবহারে সমর্থ। গ্যাস এঞ্জিন হইলে সম্ভবতঃ শতকরা কুড়ি হইডে পঁচিণ ভাগ প্রাস্ত ব্যবহারে সমর্থ।

বরলারে কয়লাকে দক্ষ না করিয়া, তাহা হইতে তাড়িৎ উৎপদ্ম করিবার অস্ত আজকাল অনেক প্রহার চেষ্টা হইতেছে। কতক স্থলে অয়জানের (Oxygen) সাহাযে, এইরূপ তাড়িৎ উৎপদ্ম করিবার চেষ্টা হইতেছে। কয়লাকে অয়জানের সহিত সংমিশ্রিত করিতে হইলেও তাহাকে প্রথমে দক্ষ করা আবশুক। তবে সেটা পুব ধীরে ধীরে দক্ষ করিলেই চলে। মরিচা পড়া, দাহ বা কেটেনের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই বলিলেই হয়, কেবল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার বেণের ভারতম্য মাত্র।

ক্ষোটনশীল পদার্থ অতি শীত্র পুড়িয়া যায়।

অলমুদ্ধে আঞ্চলাল অনেক হলে এইরূপ পদার্থ বাবছত

হয় বটে, কিন্ত তাহা নিভান্ত বার-নাপেক। এক মণ

কয়লার যে শক্তি আছে, এক মণ ডিনামাইটের
(dynamite) তাহা নাই। পৃথিবীর যাবতীর বস্তুর যে
আপনিই অলিরা উঠেনা, তাহার করেণ কয়লা ভিন্ন
প্রায় অপর সকল বস্তুই পুর্বে কোন না কোন অবহায়
একবার দক্ষ হইয়াছে। লোইকে খুব চূর্ণ করিয়া
আয়িতে দিলে, তাহা অলিতে পারিত এবং আমাদের
ইজনের কার্যাও করিতে পারিত। কিন্ত ছুর্ভাগ্যবশত
তাহা প্রকৃতির অগ্রিকুণ্ডে পূর্বে হইতেই দক্ষ। কয়লা
সঞ্চিত স্থ্যকিরণ মাত্র; ইহা স্থ্যের শক্তিভাণার মাত্র। স্থ্য হইতেই আমরা যে আমাদের
প্রায় সকল শক্তি লাভ করিয়া থাকি, তাহা, বোধ হয়,
আর কাহাকে বলিয়া দিতে হইবে না।

ইন্ধনের সমস্ত শক্তিটুকু আমাদের ব্যবহারে নিযুক্ত করিবার উপায় শীড্রই আবিজ্ঞ হওয়া অসম্ভব নহে, আবার বছকাল বিলম্ম হওয়াও আশ্চর্যা নহে।

রেডিরামের (Radium) শক্তি প্রভৃত। তাহার
শক্তি অসীম বলিলেও অত্যুক্তি হর না। রেডিরাম
অলঙ বস্তা নহে। ইহা আপনার পরমাণু
পরস্পরা হইতে শক্তি বিকীর্ণ করে: ইহার এই
শক্তিবে কিরেপে সংগৃহীত হর, তাহা আমরা আজিও

বানি না। এক গাড়ি রেডিয়ামের শক্তি পৃথিবীর প্রতি বংসর উত্তোলিত অসংখ্য মণ কয়লার শক্তির সহিত স্থান। আধুনিক অধিকাংশ বিজ্ঞান্বিদের মতে রেডিয়নই পুথিনীর উত্তাপের কারণ। রেডি-য়ম আছে বলিয়াই, অবিরাম উত্তাপ ত্যাগ সংখ্ এই পুরাতন পৃথিবী আজিও সমানভাবেই উত্তপ্ত রহি-য়াছে। পুণিবীর অভ্যন্তরে রেডিয়ন না থাকিলে এত লক্ষ-লক্ষ বংসরের উত্তাপ-তাাগের ফলে, এ পুथिती এতদিনে হিম-শীতল হইয়া যাইত। বৈজ্ঞানিক গণের চেষ্টায় এতদিনে ব্লেডিয়াম অতি অল্পই বাহির হইয়াছে সতা, কিন্ত জলে-মলে সৰ্বব্যই ব্ৰেডিয়াৰ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই নবাবিষ্কৃত পদার্থের অনস্ত শক্তিকে মন্তব্যের উপকারে লাগাইবার উন্তাবন করার আশা একণে সুদুর-পরাহত। রেডিয়া<mark>নে</mark>র সাহায্যে, সম্প্রতি একটি হড়ি প্রস্তুত হইরাছে। ঘড়িটি বিনাদমে বছশতাকী ধরিয়া চলিবে। যান্ত্ৰিক ব্যবহার ভিন্ন রেডিয়াম মত্ব্যের নানাপ্রকার রোগের চিকিৎদাতেও উপকারী বলিয়া শুনা যায়।

বেডিরাম ভিন্ত এমন অনেক জিনিব আছে যাহার সহজে আমরা কিছুই বুঝিনা। আজকাল জ্বলপ্রণাতের শক্তিকে মানবের কর্ম্বে নিযুক্ত করিবার नानाथकात ८०१। ठलाएएए। इत्रष्ठ किছुमिन भरत জোয়ার-ভাটার প্রবল শক্তি আমাদের দাসত করিতে থাকিবে। জলপ্রোতের শক্তি অসামাক্ত সন্দেহ নাই। विवार्छ-एम्स बाहाबश्रमाहक ক্রীডা-পুত্তলির স্থার আন্দোলিত কংতে থাকে। প্রনদেবের অসীম শক্তি হইতে ভাড়িৎ উৎপন্ন করিয়া নানাক্রণ কর্ম্বে নিযুক্ত করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। সূর্য্যভাপে চালিভ এঞ্জিবের শক্তিও প্রভৃত। এইরূপ এঞ্জিন প্রস্তৃত করিবার অস্ত্র আঞ্চকাল অনেকে চেইা করিভেছেন। দক্ষিণ আমেরিকাতে এইরূপ একটি এঞ্জিনে কাজ হইতেছে। আগ্নেয়গিরির উত্তাপ হইতে ভাডিৎ সৃষ্টি করিয়াও নানাপ্রকার কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে।

চীনের বিবাহ-প্রথা। বিলাভের Lady's Realm নামক পত্রে চীনের বিবাহ-প্রথা সববে মিনেস নিট্লু এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বিসেস লিট্ল্ বলেন যে, চীনে কোর্টলিপ-প্রণা আলো প্রচলিত নাই। ঘটক ও ঘটকীই বিবাহ-সম্বন্ধ হির করিয়। দেয়। বর-কন্যা বিবাহের পূর্বেক কেহ কাহারো মুখ দেবিতে পার না। চীনে যে ব্যক্তি বিবাহ করে না, ভাহাকে "বক্র যক্তি" বলে।

পত্নী প্রকৃতপকে যামীর "বিনা মাহিনার" চাকরাণী, অথবা বঞামাতার সাহায্যকারিণী ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্ত্রী ও মাতাতে কলহ হইলে খামী সর্বাদাই নিজ মাতার পক্ষ অবলখন করেন। যথন বিবাহ হইরা যায়, তথন ধর ও কন্যা উভরেই উভরের পরিধান বস্ত্রের উপর বসিবার চেটা করে; কেন না যাহার বস্ত্রের উপর বসিবে, সেই অপরের দাস বাদানী হইবে। বিবাহে কোনক্ষপ মন্ত্রাদি নাই।

ৰৰ্ত্তমানকালে কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে।
এখন অনেকে বিবাহের পূর্ন্বে ভাবী পত্নীক দেখিতে
চাহেন এবং বিবাহান্তে কেহ বা নিজ পত্নীকে প্রেষ
ও শ্রদ্ধার চক্ষেও দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ প্রেমপত্র—প্রেম জিনিষটা পদমর্য্যাদার বাধ্য নহে। বড়লোক হইলেই যে তাহার
প্রেষটাও বড় হইবে, এম বকোন কথা নাই। তবে
বড় লোকের জীবনের অস্ত সকল কাহিনী জানিবার
জন্ত, সাধারণের বেরূপ একটা কোতৃহল হর, তাঁহাদের
প্রেমের পরিচণ্টুকুলাভ করিবার জন্তও, সেইরূপ
কোতৃহল হওয়া বাভাবিক। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অনেক
বরনারীর প্রেমপত্র একত্র করিয়া ফরাসী দেশে
একবানি পুত্তক বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে
আমরা হুই একটা প্রেমপত্রের আভাব তুলিয়া দিলাম।

একটি প্রসিদ্ধ সুক্ষরী তাঁহার প্রেমাকাজ্জী এক বাাভনামা পুরুষকে লিখিতেছেন, "ভালবাসার বিপদ কোধার ভোমাকে বল্ব ? থেমের একটা অত্যাচ্চ করনা ধাড়া করাই তার প্রধান বিপদ। সত্যকথা বলিঙে পেলে, আমানের প্রেমটা একটা অন্ধ আবেগ বা বন্ধুত্ব ও সম্মেহ প্রজ্ঞার বন্ধন ছাড়া আর বিছুই নর। যদি উপভাসের বীর নাহকের পথ অনুসরণ করে, ভূমিও সেইভাবে প্রেমের পথে অগ্রসর হও, তা হলে অবিলম্পেই দেখতে পাবে যে, ভোমার সে বীর্জ

প্রেমকে একটা ছ:খনর, এমন কি সাংঘাতিক নির্কা ছিভার পরিণত করেছে। এরণে প্রেমকে পেতে
যাওয়া কেবল পাগলামিমাত। প্রেমকে ভার যথ র্থরূপে যদি পেতে চাও, তবেই তোমার পকে স্থী
হওরা সম্ভব।

"প্রেমের মধ্যে সাধুতা! তুমি কি করে এ কথা মনে করতে পার, আমি বুমতে পারি না। হার, মামু মর মহৎ ভাবগুলার আজকাল আর চলন নাই। আজকাল প্রেম বলতে, কেবল মাসুমের প্রকৃতি ও মনোভাব নিয়ে খেলাটাই বুঝায়। অনেক সমরে থেবন আপনার প্রেমের মহত্তকে গোপন রাধা আবিশুক হয়, তেমনি মত্টুকু সত্যা, তার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসি বলেও প্রকাশ করতে হয়।

"আমি তোমায় ভালবাসি" এই তিন্টী কথার মূল্য তোমার কাছে বড় বেশি দেখি। তুমি কি অভূত প্রকৃতির লোক! আত্মদংযতা প্রীলোকের পক্ষে অনিচ্ছাদত্ত্বেও "আমি তোমায় ভালবাদি" বলতে বাধ্য হওয়ার চেয়ে বেশী কষ্টক**য় কাজ** আর নাই। তোমার পক্ষে মঙ্গল কিসে বলব ? ভোমার প্রেমপাত্রীকে ওই কথাটা বলাবার অক্স পীড়ন না করে, এমনভাবে চলো যে, সে **ৰে ভোমাকে** আরম্ভ করেছে, এ কথা যেন সে বুঝতেই না পাৰে। তোমায় কাছে **তার অন্ত**রে**র** প্রেম প্রক'শ করতে বাধ্য করার পূর্বের, তার অস্তরে অক্রাতে প্রেমের সঞ্চার হ'তে দেও। **অনেক সময়** গ্রীলোক পুরুষকে ভালবাসে বলেই, সে ভার কাছে ভার নিজের প্রেম প্রকাশ করতে চায় না। আমরা মনে মনে ইচ্ছা করলেও অভারের প্রেমটা শীকার করতে কেমন একটা অপমান বোধ করি।

"আমার বিধাস, ভোমার এমন আগ্রই প্রেমের লক্ষণ নয়, আত্মস্তরিভার একটা রূপান্তর মাত। এ বিষয়ে ভগবান আমানের একটা স্বাভাষিক বোধ শক্তি দিয়াছেন, দেটা যেন মনে থাকে।"

নেপোলিয়নের ভাত। তৎকালীন সর্ব্যথানা সুন্দরীকে লিখিতেছেন—

"श्रुमत्री क्रुनिरम्रहे, (८५क्ष्णीरत्रत्र এक नाहेरकत्र

লারিকা) আদ রোমিও (নারক) তোমাকে এই
শত লিখিতেছে। এই কুদ্র পত্র পাঠে যদি অসক্ষত হও
তাহা হইলে তুমি তোমার পিতামাতা অপেক্ষাও
অধিক নিচুর বলিয়া জানিব। কয়েকদিন পূর্বে তোমার খ্যাতিই আমার নিকট তোমার একমাত্র পরিচয় ছিল। সময়-সয়য় তোমাকে কোন মন্দিরে
বা উৎসবে দেখিয়াছি মাত্র। আমি জানিতাম যে,
তোমার ক্রায় স্থায় স্বার নাই, সকলেই ডোমার
প্রশংসা করিত। কিন্তু তোমার সে রূপপ্রশংসা,
আমাকে মুদ্ধ করে মাই। এক্ষণে আমাদের সংসারে
শান্তি ছাপিত হইয়াত সিতা, কিন্তু আমার অন্তর
অশান্তিতে পূর্ব ইইয়া উঠিয়াতে।

"আমি আবার দেদিন তোমাকে দেখিয়।ছি। থেম আদিয়া আমাকে অধিকার করিয়া বদিল। দেদিন আমরা ছুইজনে একই আদনে একান্তে বদিয়াছিলাম। আমার মনে হইল, যেন ভোমার উদ্দেশিত অন্তর হইতে একটি দীর্ঘাদের শব্দ শুনিলাম। দেটা কেবল আমার মনের ভ্রান্তিনাত। এখন তাহা বুঝিতেছি। আমি প্রাণের আবেগ জানাইয়া তোমার নিকট কেবল পরিহাস পাইলাম।

"হার, জুলিয়েট! প্রেষহীন জীবন কেবল জানহীন নিজামাত্র। সর্ক্রপ্রধানা স্থলরীর প্রাণও কোমল হওরা আবশ্যক। তোমার অন্তরের উপর যে আধিপত্য ক্রিবে, এ মরজগতে দে-ই ফ্রখী।"

গাাখেটা ভাঁহার প্রেমণাত্রীকে লিখিতেছেন-"প্ৰিয়ে, আমাদের পরস্পারের মনোভাব একই প্ৰকার; আনাদের উভয়ের আয়া অভিনঃ আনি তোমার পৰিত্র প্রেমের স্বর্গায় স্থবা প্রাণ ভরিষা,পান করিতেছি। এ প্রেমের কণাটুকু পাইবার জন্ত, পৃথিবীর মহতত্ব মানবও চিরদিন লালায়িত। অগতের এই অসংখ্য নারীর মধ্যে একমাত্র তুমিই সে অপূর্বে রত্ন-দানে मक्त्रा आभाष्यत त्य भिलन, त्रिही (पट्टत नत-আত্মার। আমাদের এই প্রেম, আমার অন্তরে যে, কত অসংখ্য চিন্তা ও অশেষ হংখ আনিয়া উপস্থিত করে, তাহা আর ভোষাকে কি বলিব ৷ যে নৃতন মনোরম জগৎ আবিফার করিবার জ্বতা মান্বমাত্রেই আকুল, আমি যে, আল ভাহা করায়ত্ত করিয়া অসীম সুপের অধিকারী হইয় ছি, ভাহার জন্ত আমি ভোমারই নিকট সক্রভোভাবে খণী। আমি তোমাকে প্রিত্র স্বর্গের (मरी जानिया अध्य-मर्था भूषा कवि।"

### কণ্প্যবেশ সম্মিলন।

লেডি জেক্ষিসের নিমন্ত্র। পুরুষ নাই, নানাদেশের নানাবেশের মহিলাগণ কেবল সমাগত।

কাজের সমন্ন কাজ, থেলার সমন্ন থেলা,
এই প্রবচনটি ইংরাজনিগের জীবনে অকরে
আকরে পালিত হইতে দেখা যায়। বস্ততঃ
কাজের লোক বলিয়াই তাঁহারা জীবন
উপভোগ করিতে জানেন। সন্মার নানারূপ
থেনা আমোনপ্রমোনের মধ্যে কল্লাবেশ বা
ছল্মবেশ সন্মিলন তাঁহানের একটি উপানের
প্রমোদ। এইরূপ নিমন্ত্রণ আহ্নত অতিথিগুণের

বিভিন্ন মনোহারী সজ্জাধ মিলন গৃহ সমুজ্জন হইয়া উঠে। কেহ- দিবা, কেহ রাজি, কেহ বসন্ত ঋতু, কেহ শরৎ, কেহ পৌরানিক কোন দেবতা, কেহ ঐতিহাসিক কোন ব্যক্তিকেহ ভিন্ন দেশবাসী; এইরূপ নানাজনে নানারূপ সাজিয়া বেশভ্বার নিদর্শনে তাহা ফুটাইয়া তোলেন। এই কলার যিনি যত পারদর্শী তিনি তত প্রশংসালাভ করেন। বলা বাহুলা ইংরাজের মধ্যে এইরূপ স্মিশনে স্তীপ্রুষ্ব উভরেরই নিমন্ত্রণ উল্লার বিলাত-

याखात शृद्ध वक्षत्रमगीगागत व्यानम्विधान উদ্দেশ্যে কেবল মহিলাদিগকেই এই নিমন্ত্রণে আহ্বান করিয়াছিলেন। লেডি মিণ্টো লেডি বেকার হইতে সম্রাপ্ত গৃহত্ব রুমণী পর্যাপ্ত এখানে সমবেত চইয়াছিলেন। हे: ताक রমণীর অনেকেই ষোড়শ শতাকীর ফরাসী মহিলা, কেছ বা বঙ্গরমণী, জিপদিরমণী सां भागतम्यी, ठीनत्रम्यी, जुर्कतम्यी, डेबिश्टे-রমণী, কেছ ইংলতের গ্রাছুরেট ললনা: কেহ পানজি ফুল, — এইরূপ কভছনে কভ রকম বেশ ধরিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণকর্তী লেডি क्टिक वरः वादानमी भाषी अ मनिम्का অলফারে বিভূষিত হইয়া সাজিয়াছিলেন বঙ্গদেশের একজন মহারাণী। এ সাজে তাঁহাকে কিন্ত্ৰপ স্থলার দেখাইতেছিল তাহা চিত্র হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। আমার বিশ্বাস ছিল- বালাণী মেয়েদের যেমন ইংরাজি পোষাকে মানায় না, ইংরাজ মেয়েদিগকেও বুনি তেমনি শাড়ীতে বেমানান দেখায়। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল,—আমাদিগকে ইংরাজি পোষাকে মানায় না ইচাই ঠিক।

বালাণী মেয়েও অনেকে কল্লিত সাজে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাজ যে ইংরাজ মেয়েদের তুলনার কম শোভন হইয়াছিল তাহা নহে। ইহাদের কেহ পারসীরমণী, কেহ মহারাষ্ট্রী ললনা কেহ বা ইলিপ্টবালা কেহ বা সল্লাসিনী, কেহ ভিথারিণী। একজন সাজিয়াছিলেন, রবিবর্দ্মার চিত্র কল্লিত গঙ্গাদেবী; একজন ফডেমা; একজন তুর্ক রাজকুমারী। ইহাদের সাজ এমন স্থানর হয়রাছিল যে আমার মনে হয় প্রাইজ থাকিলে এই ভিনজনের মধ্যেই কেহ পাইভেন।



লেডি জেকিন্স

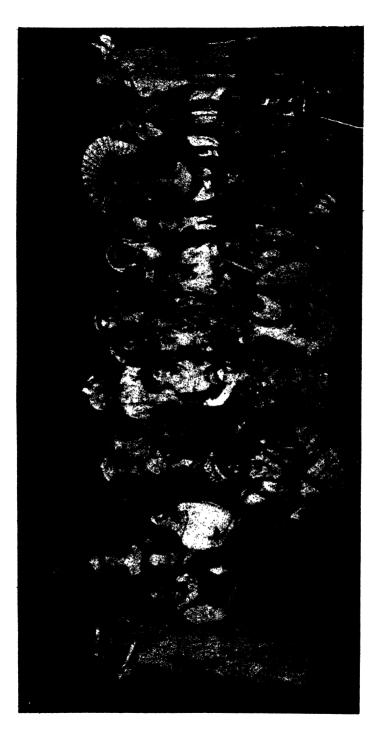

মুদ্লমান ক্সা. নিমন্ত্রণে চুই এক জন তুএকজন নেপালকভা ছিলেন। তাঁহাদের স্বাভাবিক বেশই আমাদের নিকট কল্পাবেশ विशा भरम इटेट्डिंग।

এই স্থচাক স্থান-বিভিন্ন জাতির অপুর্ব মিলন; দর্বোপরি গৃহকরীর আতিথা সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল ৷ ইহার আতিথ্য আদর্শ স্থানীয়। তিনি কেবল প্রক্রতই নিমন্ত্রিত মহিলাগণের আনন্দ আয়োজনেই ভুষ্ট হইতে পারেন নাই; তাঁহাদের ভূতাবর্গ সইস কোচমান শারবান প্রভৃতি যাহাতে প্রভু পত্নীর অপেক্ষায় রাস্ভায় হাই তুলিয়া না ভাটায়--সেইজন্ম প্রাচীর গাতে বায়স্কোপ হইতেছিল,—ভূতাগণ সকলেই রাস্তা হইতে নেখিতেছিল। আমি গাডীর সঙ্গে একজন দারবানকে লইয়া গিয়াছিলাম। বায়স্কোপ দেখিয়া সে এতই মুগ্ধ হইয়াছিল যে আমার কাছেও তাহা প্রকাশের লোভ সম্বৰণ করিতে না পারিয়া বাজী ফিরিয়াই উত্তেজিত কর্পে কহিল-"আজ দেখিয়াছি-- এমন ভাষাসা জীবনে দেখি পরে শুনিলাম—সে উহা প্রকৃত ঘটনা মনে করিয়াছিল।

লেডি জেকিলা প্রকৃতই স্বামীর সহধর্মিণী: দেশের লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশার.— আদর ঘত্নে, কথায় ব্যবহারে ভারী একটা সহজ স্বাভাবিক উচ্চান প্রকাশ পার।— তিনি যে অম্বর হইতে আমাদের শুভকামনা করেন, এবং আমাদের সহিত মিলন ইচ্ছাও যে তাঁহার মৌথিক নহে তাঁহার সহিত পরিচয়েই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

লেডি জেহিল একজন শিকারী মহিলা। শিকার অভিপ্রায়ে তিনি তিবাত করিয়াছিলেন। দেখানে তাঁহাকে কিরুপ কষ্ট সহা করিতে হইরাছিল তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী পাঠে ভাষা জানা যায়।

### ধূমকৈতু।

ক্ষেক্মান হইতে ইংরাজী এবং বাসালা সাময়িক পত্রিকায় ধূমকেতু সম্বন্ধে প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। প্রায় সকল লেথকই হালির ধুমকেতুর পুক্তের সহিত পৃথিবীর সংঘৰ্ষণ হটবে বলিয়া অল্পাধিক হইয়াছেন। কেছ বলেন যে সেই সংঘর্ষণের কলে আমরা হাগিতে হাসিতেই অথবা কাঁদিতে কাঁদিতেই মরিয়া ঘাইব। কেহ কেহ পৃথিবী চূর্ব হটরা যাইবে বলিয়া আশক্ষা করেন। **बीयुक कामानम बाब** মহাশয় লিথিয়াছেন যে হ্যালির ধুমকেতুর সহিত পৃথিবীৰ সংঘ**র্ধ**ণের কোন আশঙ্কা নাই। কিছ তাহার পুচ্ছের ভিতর দিয়া আমাদিগের যাওয়া অপরিহার্য। তাহাতে কোন অনিষ্ট হইবে কিনা তৎসম্বন্ধে কিছু শ্রীয়ক্ত যোগেশচক্র রায় বলেন নাই। বিস্থানিধি মহাপয় হৈত্যের প্ৰবাদীতে লিখিয়াছেন "ঘৰ্ষণে বা ম্পৰ্ণনে কি অনিষ্ঠ হইতে পারে, কিংবা কি ইট কি স্ষ্টিস্থিতির মঙ্গল বিধান হইতে পারে, তাহা ভবিতবাই এক ইউরোপীর **জো**তির্বিং লিখিয়াছেন যে, স্থাভাপের চাপে ধৃমকেতুর পরমাণু বাহির হইয়া পড়িয়াই পুচ্ছের আকার ধারণ করে। সেই প্রমাণু কিরূপ ভারা বিদিত নাই। পৃথিবী তাহার সংস্পর্শে আসিলে আমাদের মঙ্গলও হইতে পারে অমঙ্গলও হইতে পারে।

ধুমকেতু সম্বন্ধে যতগুলি প্ৰবন্ধ পড়িয়াছি ভাহাতে আমার আশঙ্কা (स, क्लान श्रवस लिथकरे हुई आत हुई मिनाईल यमन ठांति इम्र त्रहेक्र युक्ति অনুসরণ করিয়া ধুমকে তুর পুচ্ছের উপাদান সম্বন্ধে কোন সিশ্বান্তে উপনীত হন নাই। উাহারা সকলেই লিখিয়াছেন যে কোনো ধুমকেতুরই কিছুমাত্র গুরুত্ব নাই বলিলেই বিশ্বানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন যে পুর্ব্য ধূমকেতু ও পৃথিবীর সমস্ত্রে অবস্থান-কালে ধুমকেতু মধ্যবর্তী হইলেও আমরা ধৃমকেতৃর ছায়া পাইব না। মহাশয় আর এক স্থানে লিথিয়াছেন "লোকে মনে করে কেতুর পুরু তাহার নিতা অঙ্গ। হাত পা আমাদের দেহের নিত্য অঙ্গ, কিন্তু কেতৃর পুদ্দ সেরপ নহে। ইহার প্রধান প্রমাণ, যথন কেতৃ সুর্য্যের নিকটে আদে, তথনই পুচ্ছ থাকে, এবং সে পুচ্ছ স্থ্যের वारम यिनिटक, निकर्ण मितिक थारक ना। কেতৃ ভীষণ বেগে সূর্যোর বাম হইতে দক্ষিণে (किश्वा निक्न इटेंटि वाटम ) हिना गांब, পুছেও সঙ্গে সঙ্গে দিক পরিবর্ত্তন করে।" অপিচ "যে ভীষণ বেগে দিক্ পরিবর্ত্তিত হয়. তাহাতে পুচ্ছ বিচ্ছিন্ন হইবার কথা।" অবশেষে বিস্থানিধি মহাশগ্ন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইরাছেন বে প্রতি মুহুর্ত্তেই ধৃমকেতু হইতে নুতন পরমাণু বাহির হইয়া পুচ্চাকার ধারণ করে। অধবা এথানে বিভানিধি মহাশয়ের নিজের কথাই উদ্বত করিয়া দেওয়া যাউক।

তিনি বলেন "পুছত তরল বাংশে নির্মিত। ধৃঁ আর পুছত এত বেগ সংবরণ করিতে পারিত না। স্কুতরাং দেমন ধাবমান রেলগাড়ী কিংবা জাহাজের ধৃঁ আ, কেতুর পুছত তেমনি বলিয়া অনুমান হয়। এই মাত্র বে ধ্মপুঞ্জ দেখিলাম, পরক্ষণে তাহা দেখি না অন্য ধুম দেখি।"

देखार्छ, ১৩১१

বিভানিধি মহাশরের এই সিদ্ধান্ত যদি
সত্য হইত তাহা হইলে ধ্মকেতুর অন্তিত্ব
এতদিন লোপ পাইত। ধ্মকেতুমাত্রেই
অল্প প্রমাণ্। যদি প্রতি মৃহর্তেই তাহা
হইতে নৃতন প্রমাণ্ বাহির হইলা যাইত
তাহা হইলে অন্তত হালির ধুমকেতু
যাহার অন্তত তিন সহস্র বংসরের ইতিহাস
ক্পরিজ্ঞাত আছে তাহা বহুদিন বা বহু
বংসর পূর্বে একেবারে নিঃশেষিত হইত।

বিভানিধি মহাশয় বলিয়াছেন যে, "ব্মকেতুর পুচছ সর্বাদা স্থেয়ের বিপরীত দিকেই থাকে কেন ? কে জানে ?''

বিভানিধি মহাশর এবং অভান্ত জ্যোতিবিদেরা ধ্মকে হু সম্বন্ধে প্রধানত যে চারিটি তথ্য
নির্ণর করিয়াছেন তাহা হইতেই ত উল্লিখিত
প্রশ্নের উত্তব দেওয়া ঘাইতে পারে।
(১) ধ্মকে হুর প্রক্ত মর্বার বিপরীতদিকে
থাকে। (৩) ধূমকে হু মধ্যে থাকিয়া পৃথিবী
ধূমকে হু ও স্থাের সমস্ত্রপাত হইলেও
পৃথিবীতে স্থাালোকের নানতা হয় না। এই
কয়েকটী নির্ণীত তথা হইতে এইয়প সিদ্ধান্তে
আসা যাইতে পারে মাকি যে, ধূমকে হু কাচ
সদৃশ স্বন্ধ বস্তার শৃত্তগর্জ গোলক বা প্রতিগোলক বা গোলকাভাস মাত্র। ভাহার মধ্য

দিয়া স্থ্য কিরণ বাহির হইয়াই পাহারাওয়ালার
লগঠনের আলোকের মত ক্রমশঃ স্থুল পুজাকার
ধারণ করে। গোণকাভাদ (double convex)
কাচ আলোকের নিকট ধরিলে থেমন তাহা
হইতে বছদ্রগামী পুজ্বং আলোক বাহির
হয় অথবা কোন বস্তু আলোকের যত নিকটে
থাকে ভতই যেমন ভাহার ছায়া বড় হয়
তেমনই পৃমকেতু স্থোরে যত নিকটে থাকে
ততই তাহার পুজ্ছ দীর্ঘ ও স্থুল হয়। পৃমকেতু
বজ্ব পদার্থ বিশিয়াই সমস্ত্র পাতে তাহার
ছায়া পড়ে না। স্থোর আলোক কাচের
ভিতর দিয়া বাহির হইলে যেমন তাহার
রাসায়নিক কোন পরিবর্ত্তন হয় না সেইরপ
প্মকেতুর মধ্য দিয়া পুজ্াকারে বাহির হইলে

তাহা । রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় না ; স্থতরাং
তাহা হইতে মঙ্গল বা অমঙ্গলের কোন
সম্ভাবনা নাই । সমস্ত বস্তরই ছায়া বেমন
স্থাের বিপরীত দিকে থাকে ধ্মকেতুর পুচ্ছও
তদ্রপ সর্বানা স্থাের বিপরীত দিকে

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব জ্যোতিষী প্রক্টর এই
মতের প্রবর্ত্তক ছিলেন। তিনি প্রায় চলিশ
বংসর পূর্বে তাঁহার গ্রন্থ লিথিয়াছেন বে
ধূমকেতু শূতাগর্ভ ভারহীন স্বক্ত পদার্থ এবং
স্থাের অলোক তাহার মধ্য দিয়া বাহির
হইয়াই পুচেহের আকার ধারণ করে এবং সেই
জ্যাই পুচ্ছের আকার ধারণ করে এবং সেই
জ্যাই পুচ্ছের মাকার ধারণ করে এবং সেই
জ্যাই পুচ্ছ সর্বাদাই স্থাের বিপরীত দিকে
থাকে।

# আলো ও ছায়া রচয়িত্রী।

#### শ্রীমতী কামিনী দেবী।

বাওলার কাব্যসাহিত্যে শ্রীমতী কামিনী রায়ের নাম বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তাঁহার বহিত 'আলো ও ছায়া'র পরিচয় নৃতন করিয়া দেওয়া নিস্পায়োজন! কবিবর হেমচক্র এক দিন থাঁহার কবিতাবলী পাঠ করিয়া আনন্দিত চিত্তে বলিয়াছিলেন, "কবিতাগুলি ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, কচির নির্মালতা, এবং সর্বাজ্ঞ ছলয়প্রাছিতা গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি", তাঁহার কবিতার রসাস্বাদনে যিনি বঞ্চিত, তিনি হতভাগ্য, সন্দেহ নাই।

কামিনী দেবীর কবিতাগুলির প্রধান গুণ, তাহার কোনখানে অস্পষ্টতা দোষ নাই, ভাবের জটিলতা নাই—ছন্দের আড়ুষ্ট ভাব নাই—তাহা অবাস্তর চিন্তাহরকে পাঠকের চিন্তপীড়ার উদ্রেক করে না, তাহা লঘু, স্বক্ত, নির্মাণ। চটুণাহা বা অসংলগ্নহা দোষ হইতে মুক্ত! এবং কামিনী দেবীর কবিতা যে, অমুকরণ নহে, এ কথাও মুক্তকঠে বলা যাইতে পারে।

এতাবং তাঁহার চারি ধানি গ্রন্থ প্রকাশিত হটয়াছে। ১৮৮১ সালে "আলো ও ছায়া," ১৮৯০ সালে "নির্মাল্য," এবং "পৌরাণিকী", ও ১৯০৪ সালে "গুল্পন"। তন্মধ্যে "আলো ও ছায়া" এবং "নির্মাল্য" খণ্ডকবিতার সমষ্টি, "পৌরাণিকী," একলব্যের গুরুদক্ষিণা বিষয়ক নাটকা, এবং "গুল্পন" শিশুরাজ্যের কবিতা। থণ্ড কবিতাগুলি কবির সার্দ্ধ পঞ্চদশ হইতে সার্দ্ধিকবিংশতি বর্ধ বন্ধসের মধ্যে লিখিত। 'আলো ও ছায়া'র মধিকাংশ কবিতাই নির্মাল্যের কোন কোন কবিতা আরো ভাবসম্পদে পূর্ণ! "ঘৌবন-তপ্রা," "মুগ্র কল্পবয়সের রচনা।

প্রণয়" প্রভৃতি কবিতার ভাবগুণি মতি



ফুক্র। স্থানাভাবে আমর। তাহার বিশদ দেবীতের স্থান পায়। কবি বলিতেছেন, পরিচয় প্রদানে অক্ষম। প্রণয় মানবকে দিবা চকু প্রদান করে—দেই দিবা চকুর অমৃত দৃষ্টি-ম্পর্লে প্রণয়মুগ্ধ নর, নারীহ্বদয়ে

"পাদাপের প্রতিমাটি যবে, व्यागमशी नातील परत. नातो उत्र शास्त्र ना कि उत्र (मबी शंख विश्वाचात्र वरत ?"

মুহুর্ত্তের ভূলে স্থালিতা নারী অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কবি করুণ স্থরে সকলকে ডাকিয়া বলিতেছেন,

"বর্ত্তিকা লইয়া হাতে, চলেছিলে একসাথে,
পথে নিবে গেছে আলো, পড়িয়াছে ভাই,
তোমরা কি দয়া বরে, তুলিবে না হাত ধরে,
অপ্রস্থু তার লাগি খামিবে না ফাই ?
তোমাদের বাতি দিয়া প্রদীপ জালিয়া নিয়া,
তোমাদের হাত ধরি খোক্ অগ্রসর;
পক্ষমানে অপ্রকারে, ফেলে যদি যাও ভাবে,
তাধার রজনী তার রবে নিয়ন্তর!"
ভাবাব বলিতেছেন,

"দিনেকের অবহেলা, দিনেকের ঘ্ণাক্রোধ,

কেটি জীবন ভোরা হারাবি জনমশোধ।
ভোরা না জীবন দিবি ? উপেক্ষা যে বিষবাণ
দুঃগভরা ক্ষমা লবে, আন ওরে ডেকে আন্।"
"আলো ও ছায়া'র পরিশিষ্ট অংশে
"মহাখেতা" ও "পুগুরীক" থগুকাবা। এ চটি
হংবাজীতে অমুবাদিত হইয়া গিয়াছে।
"পৌরাণিকী"তে 'একলবা' নাটিকা ভিন্ন
"গৃইছায়ের প্রতি দ্রোণ" ও "রামের প্রতি
মহল্যা" শীর্ষক ঘুইটি কবিতা আছে। "রামের
প্রতি অহল্যা" কবিতাটি অপূর্ব্ব।
অহল্যা বলিতেছেন,

শোনা ছিল, নারী কভু সতীত্ব যে পায় ভূমি তা দেখালে প্রভু, সে কারণে রাম চিরস্মংণীয় হবে অহল্যার নাম।"

এ কয় ছত্তের মধুরতা ও গভীরতা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

"গুঞ্জন" পুস্তকে যে কবিতাগুলি আছে, তাহা শিশুবাজ্যের। ছড়ার সহজ স্থ্যকুক্ কবিতাগুলির মধ্যে দিব্য ফুটিয়াছে! শিশুর কল্পনা বিকাশের পক্ষে কবিতাগুলি অদিতীয় সহচর সেগুলি শিশুদিগের মতই চঞ্চল, সজীব!

এক্ষণে আমরা শ্রীমতী কামিনী দেবীর জীবনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

১৮৬৪ প্রান্ধের ১২ই অক্টোবর বাধরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাসন্তাগ্রামে এক মধ্যবিত্ত বৈদ্যপরিবারে কামিনী দেবীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বৰামণ্যাত গ্রন্থকার চণ্ডাচরণ দেন। কামিনীদেবীর পিতামহ ও পিতামহী অতিশয় ধর্মপ্রাণ ও ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহাদের জীবনের প্রভাব তাঁহাদের পুত্রের ও কিরং পরিমাণে পৌতীর জীবনে অনুরঞ্জিত হইয়াছে।

শিশুর কথা ফুটবার পর ইইতেই পিতামহ ভাহার
নিকট নানাপ্রকার শ্লোক আবৃত্তি করিতেন।
প্রতিদিন শুনিয়া উনার অধিকাংশই শিশুর
মুখর ইইয়া গিযাছিল। কেহ বাড়ীতে আসিলে
পিতামহের আদেশে সেগুলি নানাপ্রকার ভঙ্গিসহকারে
তিনি পুনরাবৃত্তি করিতেন।

এই সৰল ৰাঙ্গলা ও সংস্কৃত নিশ্রিত শ্লোকে সকল সময়ে পদের মিল না থাকিলেও প্রায় - শেষভাগে একটি করিয়া নীতি উপদেশ থাকিত।

গেমন "না করিব হিংসা না করিব রোষ
সভার মধ্যে পড়িব শ্লোক।"
"ওহে গোরা কালা কেন নিন্দ?
কালা রজনী সভা করে হন্দ,
কালা অক্ষর জ্পায়ে পণ্ডিত,
কালা হৃক জ্গৎ পুজিত,

কালা কেশে উজ্জল মূধ। কালা কোকিলের বচন মধুর।"

কামিনীর প্রথম বর্ণপরিচয় মাতার নিকটে হয়। শিশুর জন্মের পূর্বেই নিজের যত্নে তিনি একটু লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিলেন। বাড়ীর প্রবীণাদের ভয়ে তাঁহাকে লু গাইয়া লেখাপড়া করিতে হইত। রন্ধন গুঙ্র যেস্থানটি হেঁদেল বা হাঁড়িশাল বলিয়া পরিচিত ভাগ কাঁচা মাটার দেয়ালে ঘেরা ছিল। ত'হারি গায়ে কাঠ শলাকা দিয়া তিনি অক্ষর লিখিতে অভ্যাস করিতেন ও প্রত্যহ রন্ধনশেষে গোমরমিপ্রিত মৃত্তিকার লেপ দিয়া দৰ চ।কিয়া দিতেন। তখন বাসন্তাগ্রামের লোকের এইরূপ ধারণা ছিল যে, স্ত্রীলোকদিগকে त्नथापड़ा निथाहरन इनीं छित्र १थ छे बूक इरेरन, স্ত্রীলোকেরা সকলের সঞ্ছিত গোপনে পত্রালাপ করিবে। সুভরাং মধ্যবিত্ত পরিব রে লেখাপডার চর্চাকে কেহ প্রশ্রম দিত না। ধনাচ্যগণের গুহে দশটা গৌগীন कार्यात्र मर्या त्वथाभा भाषाचे अकठा विवया, কোনো কোনে। মহিলা আত্মীয়গণের নিকট লেখাপড়া निश्चितः (कहता शानिका वद्गाप्त मध्यापत्रभावत সহিত গুছে গুরুমহাশয়ের নিকট লেখা অভ্যান করি-তেন। বাসন্তাগ্রামে এই শ্রেণীর কোন কোন মহিলার সুন্দর হস্তাক্ষর আর্শস্থানীয় ছিল। কামিনীর জন্মের পুর্বে তাহার মাত্রদেবীর সন্তান সন্তাবনার সংবাদ পাইয়া পিতা স্ত্রীকে একথানি চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে সম্ভানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য, মাতৃত্বের শুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে কিছু উপদেশ ছিল। পত্রধানি ডাকখঃ হইতে বাটীতে না আদিয়া গ্রামের কোন এক বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীতে গেল, ভাহারা চিটিখানি খুলিয়া প্রভিয়া কামিনীর পিতামছের নিক্ট পাঠাইয়া দিলেন। পুত্র বধুকে পত্র লিখিয়াছে দেখিয়া তিনি লজ্জায় মিরমাণ হইলেন, পত্র লইয়া তাঁহার বৈবাহিকের নিকট গেলেন। তিনিও জামাতার কার্য্যে বহু অথ-ভিভ হইলেন। চিটিখানি লইয়া বাড়ীতে খুব একটা ছলুস্থল ব্যাপার পড়িয়া পিয়াছিল।

কামিনীর চারিবৎসর বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ হয়। মাতার নিকটেই তিনি বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ ও শিশুশিক্ষা দিঙীয়ভাগ শেষ করেন। দেড় বংসর ধরিয়া শিশুশিক্ষাথানি ক্রমাগত পড়িতে পড়িতে বইবানি আদ্যোপাস্ত তাঁহার মুখহ হইয়া গিয়াহিল। মাতা যখন রন্ধনশালে রাঁধিতেন বা শশুরের পরিচ্গায় ব্যস্ত থাকিতেন, কামিনী তখন মাটার দোয়াতে স্বস্ত ও স্বহস্তে নির্ম্মিত এক দোয়াত কালী ও একতাড়া তালপাতা ও একটা থাকের কলম লইয়া লি,খিতে বসিতেন। লেখাপড়া শেষ হইলে তালপাতাগুলি গুহাইয়া একটা বন্ধনীর মধ্যে ভরিয়া তত্পরি কলম রাথিয়া ও কলমের উপর ললাট রাথিয়া নিম্লিপিত কবিতা আবৃত্তি করিতেন।

"লাগ্লাগ্সরস্থতী মোর কঠে লাগ যাবজ্জীবন তাবৎ থাক্ আমার ভাগ্যে গুরুর যশ দিনে কিনে বিদ্যা বাড়িতে যাক।" "বং বং সরস্থতী নির্মাল বরণে রজু বিভূষিত কুওল করণে উজ্জ্প মুক্রা গজমভিহারে দেবী সরস্থতী বর দেও আমারে বাণাপুস্তক রঞ্জিত হত্তে ভগবতি ভারতি দেবি ন্সাল্ড।"

কুলে আদিবার কিছুদিন পথেই অপার প্রাইমারী পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান পাইলেন। পিত। তাঁহাকে গণিত এমন স্থানর শিখাইয়াছিলেন যে, ক্লাসে সে সময়ে কেইই গণিতে তাঁহার সমকক ছিল না। তাঁহাদের গণিতের শারদর্শিতার অক্সলীলাবতী আবাা দিয়াছিলেন। ১৪ বৎসর বয়সে মাইনরপরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উতীর্ণ হন। এই সময় কামিনীর পিতা জলপাইগুড়ির নুলেন। পিতা চিরকালই অধ্যয়নশীল ছিণেন। এই কয়ে হ বংসরের মধ্যে তিনি নানা বিষয়ক গ্রস্থানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দর্শনশাত্তে তাঁহার বিশেষ ক্রচি থাকাতে এই সম্ভান প্রতাকা দিয়া বাড়িতে আদিয়া কামিনী সমস্ত সময়ই এই প্রকাগারে কাটাইতেন।

ৰাল্যকান হইতেই কামিনী ভাবুকতা ধাৰণ ও কল্লনাপ্ৰিয় ভিলেন।

অষ্ট্ৰবৰ্ষ বয়:ক্ৰম কালে কামিনী প্ৰথম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। পদা রচনা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে কুভিবাদের রামায়ণ ও কালীরামদাদের মহাভারত উপহার দিলেন। তাঁহার যুখন নয় বংসর বন্ধস তখন তাঁহার পিতা দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁ সবডিভিসনে মুন্সেফ ইইয়া ধান। দে সময়ে দে ভানে ঘাইতে হইলে কতকটা পথ গল্পর গাড়ীতে যাইতে হইড: দপ্রিবার তথায় যাওয়া সুবিধান্ত্ৰনক নহে ৰলিয়া স্ত্ৰী ও কল্পাগণকে কেশববাৰুৱ ভারতাশ্রমে রাখিয়া পিতা একাই কর্মহানে গেলেন। इंशात कि क्रुप्तिन পরে কামিনী হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়ে বেডির হন। ছয়মাদকাল এখানে থাকিয়া তাহার পর আবার পিতার কর্মস্থান মাণিকগণ্ডে ফিরিয়া আইদেন। ইহার পরবর্তী দেড বৎসরকাল পিতাই কল্পাকে শিক্ষা দিয়াছেন প্রতিদিন সকালে উপাসনার পরই হয় বাইবেল না হয় অঞা কোন ধর্মগ্রন্থ হইতে অংশ বিশেষ কলার পাঠের জন্ম নির্দেশ করিয়া দিতেৰ: Morning & Evening Meditations নামক পুত্তক হইতেও প্রতিদিন একটি করিয়া কবিত। মুখছ করিতে দিতেন। যেখানে যাহা কিছু স্বলর পভিতেন, কন্তাকেও দেওলি পভাইতেন। ইংরাজী গণিত ইতিহাস ও ভূগোল সৰ বিষয়ই নিজেই পড়াইতেন। বার বংদর বয়দের সময় আবার काबिनीटक (वार्षिः এ পাঠान इहेन। ऋत्न পাঠाইवात সময় পিতা ক্লাকে বলিয়া দিলেন যে সর্বাদাই মনে রাখিবে যে, "My life has a mission."

বোড়ৰ বৰ্ষে কামিনী প্ৰবেশিকা পরীক্ষার প্ৰথম বিভাগে উত্তীৰ্ণ হন। প্ৰবেশিকা পরীক্ষার তিনি বাগালা ভাবাই বিতীয় ভাবারূপে গ্রহণ করিরাছিলেন, ইহার পর তুই বংসর পড়িরাই F. A. পরীক্ষা দেন। এবং সংস্কৃতভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভীয় স্থান অধিকার করেন। আবার তুই বংসর পরে B. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাবায় দিতীয় ক্লাশ অনার পাইয়াছিলেন।

এই সময়ে বেথুন কলেজের Lady Superintendent Miss Lipscombe কর্ম পরিত্যাগ করাতে Miss Bose M. A. Lady Supt. হইলেন। সেই কাল লইবার জন্ম কামিনীকে প্রথমে অমুরোধ করা হয়। কিন্ত তাঁহার পিতা কন্মাকে কার্য্য লইতে দিলেন না।

"বেশীর ভাগ পুরুষেরা আজকাল ঢাকরী পাইবার আশার লেখাপড়া শেখে" বলিয়া তিনি সর্বাদাই ছু:খ প্রকাশ করিতেন: কাঙ্গেই কল্পার চাকরীর নামে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন "জ্ঞান বৃদ্ধির জন্ম ও জানের নির্মাল আনন্দ সজোগ কবিবার জন্মট আমি কল্পাকে শিকাদান করিয়াছি। চাকরী আমি কখনই ভাহাকে করিতে দিব না।" কভিপন্ন বন্ধ তখন বলিলেন যে "আপনার কক্সার নিজের জীবিকার জক্ত অর্থোপার্জনের আবশ্যক নাই. সভরাং সে যে অর্থের জন্ম চাকরী করিতেছে এরপ ভল করা কাহারও সম্ভব নহে । কিন্তু এমন অনেক ভদ্র রমণী আছেন বাঁহাদের পক্ষে স্বাবলম্বন প্রয়োজন। কিন্ত দৃষ্টাক্ষের অভাবে এইরূপ রমণীরাও স্বাধীনভাবে কোন কাজ করিতে পারিতেছেন না। यपि हैशेटक काम कतिए एमन जोहां हरेल भारत चात দশলন স্ত্রীলোকও কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবে।" কামিনীর পিতার এই কথাগুলি যুক্তি সঙ্গত মনে হইল।

১৮৮৬ সালে কামিনী বেপুন বিদ্যালবের শিক্ষয়িত ত্রীর পদে নিযুক্ত ছইলেন। তাহার প্রণীত আলোও ছারা ১৮৮৯ সালে বাহির হয়। অধিকাংশ কবিতাই অনেক বংসর পুর্বেলেখা হইয়াছিল। কামিনীর পিতাও তাহার বন্ধুরা তাহাকে অনেক বার কবিতাগুলি ছাপাইতে অন্তরোধ করিয়াছেন কিন্তু তিনি কিছুতেই সন্মত হন নাই। অবশেষে তাহার পিতার কোন বন্ধু কবিতাগুলি কবিবর হেমচন্দ্রকে দেখানও লেখিকার নাম শোপন করিয়া কবিতাগুলি সম্বন্ধে তাহার মত জিজ্ঞাসা করেন। তিনি কি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন 'আলোও ছারা'র ভূমিকাতেই লিপিবছ আছে। কোন

সমাজের কোল দিকই কামিনীর ভাল করিয়া দেখিবার অবদর বা হুবিধা খটে নাই। সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার বড়ই কম। তাঁহার আদর্শ বেশীর ভাগ ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্য-জগৎ হুইতে লক্ষ ও কল্পনাপ্রস্ত ৷ কাজেই তাঁহার ক্রিতাগুলি প্রাতন ছাটে ঢালা হুইতে পারে নাই। ১৮৯৪ সালে ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ান কেদারনাথ রামের সহিত কামিনীর বিবাহ হয়। ইনি বহুপূর্ব হুইতেই কামিনীর ভূণের পক্ষপাতী ছিলেন। "আলোও ছায়।" প্রকাশিত হুইবার পর ইংরাজীতে তাঁহার এক

বিস্তৃত স্মালোচনা প্রকাশ করেন। বিবাহের পর কামিনীর কেবল একখানি পুস্ত ক "গুপ্পন" বাহির হইরাছে। কবিতা লেখা ছাড়িয়। দিয়াছেন বলিয়া, উাহার কোন বলু অনুযোগ করাতে, কামিনী তাহার সন্তানগুলিকে দেখাইয়৷ নলিয়াছিলেন "এই গুলিই আমার জীবন্ত কবিতা।" ধামিসেবা, গৃহকর্ম ও সন্তানপালনই তাহার নিকট পত্নী ও জ্বননীর প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হর এবং তাহাতেই তাহার সমুদ্র অবসর ও শক্তি নিযুক্ত রহিয়াছে।

### সমাট সপ্তম এড্ওয়ার্ড।

গত ৬ই মে শুক্রবার রাত্রি ১১টা ৪৫ মিনিটে মামাদের ভারতসমাট ইংলতের রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ড ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। বিনা মেঘে বজাঘাতের ভার এই নিঠুর শোক-সংবাদ ভারতের ত্রিশকোটি প্রজাকে বিশ্বিত, বিষ্ঠ ও অপ্রত্যাশিত আঘাতে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। রাজা হইতে ভিথারী প্রান্ত সকলেই একদিন ইহসংসার হইতে বিদার লইতে বাধা! কি স্ক শ্রদান্সদ সপ্তম এড্ওয়ার্ডের প্রতি কালের সেই করাল কবল এতই আকম্মিক অদৃষ্টপূর্বে যে তাঁহাকে এরপভাবে অকমাৎ আমাদের মধ্য হইতে চির্দিনের জন্ম বিদার দিতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। মুত্যুর একসপ্তাহ পূর্ব্ব পর্যাম্ভ তিনি মুম্বদেহে রাজকর্ম পরিচালনা করিয়াছিলেন। রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিতে ঘাইয়া সহসা শ্লেমা-পীড়িত হইয়া প্রাদাদে প্রত্যাগ্যন করিলেন ৷ চুই দিনের মধ্যে মানবের চিরম্ভন নির্ঘাত আসিয়া ভাঁহাকৈ গ্রাস করিল !

এড্ওয়ার্ড ভারতের সমাট ছিলেন

বলিয়াই যে আজ আমরা তাঁহার শেকৈ মুহামান তাহা নহে। তাঁহার অশেষ ৩৭-সম্বিত চরিত্র ও হৃদ্যের জ্বন্ত ভারতের রাজা হইতে ভিখারী প্রয়ন্ত সকলেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত ও ভক্তি করিত। স্বৰ্গতা ভি:ক্টারিয়ার জীবিতাবস্থায় যুবরাজ এড্ওয়ার্ড ১৮৭৫ পৃষ্টাব্দে যথন ভারতসাম্রাক্য পরিদর্শন উপলক্ষ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন তথন ঠাহার সৌজন্ত, সদাশ্রতা ও সহাত্ত্তিতে ভারতের আবালবুদ্ধবনিং। সকলেই মৃগ্ধ ও অভিভূত হুইয়াছিল। মৃত্যুদিন পর্যাপ্ত ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার সেই সেহ ও সহাত্ত্তি অমান ও আকুর ছিল; আজ তাঁহাকে হাৰাইয়া আমরা যে আমাদের রাজা ও অধীশ্বরকে হারাইয়াছি ভাগ નદ আৰু তাঁহাকে হারাইয়া আমরা আমাদের আন্তরিক শুভা-কাজ্ফী অকপট বন্ধু ও প্রতিপাধক পিতাকে श्वाहिषाडि ।

১৮৪১ খুটান্দে এড্ওরার্ডের জন্ম হয়। সপ্তমবর্ষ বয়:ক্রম হইতে জাহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। একুণ বংদর পর্যান্ত তিনি ইংলপ্তের নানা বিভাগেরে থাকিয়া তদানীস্তন প্রসিদ্ধ পশুভগণের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যারন্ রেন্ফ্রিউ (Baron Renfrew) নামে ছম্মনেশে স্পেন, পর্ত্ত্রাল ও ইতালীতে ভ্রমণ করিয়া আদেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে

আমেরিকার কানাড়া রাজ্য পরিদর্শন করিতে প্রেরণ করেন। তথার তাঁহার সদ্গুণমহিমার তিনি প্রজামগুলীর এতই প্রিয় হইয়া উঠিয়া ছিলেন যে যেথানে পদার্পণ করিতেন সেই-খানেই লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া তাঁহার দর্শনলাভের জনা সাগ্রহে অপেক্ষা করিয়া থাকিত। ১৮৬০ খুইাকে ডেন্মার্কের রাজ-



কুনারী আলেক্জান্দার সহিত তাঁহার বিবাহ

হয়। ১৮৬১ গৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃবিয়োগ

হয়। দেই অবণি পতিব্রতা ভিক্টোরিয়া

সাধারণ রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন;

স্থতরাং সেইদিন হইতে যুবরাজ এড্
ওয়ার্ড সর্কপ্রকার সাধারণ ও সামাজিক

রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে বাধ্য হন।
এই সকল গুরুতারকার্য্য ভিনি এরপ
একাগ্রতা, সদাশয়তা ও বিচক্ষণতার সহিত
সম্পন্ন করিতেন বে সেই অল্পবন্ধস হইতেই
তিনি কেবল যে ইংলগুবাসীরই প্রির
ইইরাছিলেন তাহা নহে, সমগ্র সভাজগতই

তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিত। দেশের এমন কুদ্র বৃহৎ সাধু ও সংকর্ম যাহাতে যুবরাজ এড্ওয়ার্ড স্কান্তঃকরণে যোগদান না করিতেন; এমন পণ্ডিত ও প্রতিভাবান লোক ছিলেন না বিনি যুবরাজের অমুগ্রহ ও উৎসাহবাক্য লাভ না করিতেন। তাঁহার নিকট উচ্চ, নীচ, ধনী, দ্রিদ্রের প্রভেদ ছিল না, তিনি সামাজ্যের স্কল্কেই সমভাবে স্নেহ করিতেন। ১৮৭১ খুষ্টাব্দে তিনি ভারতে আগমন করেন তাহা পুর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার আগমনে ভারতের উচ্চনীচ সকলেই যে রাজভক্তি ও অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিল তাহা অভূতপূর্ব। ১৯০১ शृष्टीत्य २२८म जासूबाती এড अबार्ड बाजभान অভিধিক্ত হন। তাঁহার অভিধেক উৎসবের উজ্জাপ স্থৃতি আজিও আমাদিগের অন্তরে জাগিতেছে ৷ হায় কে জানিত এই অর मित्नव मधाहे आवात তাঁহার শোকে वामामिशक काउत्र इटेट इटेरव !!

তাঁহার রাজত্কাণ ভারতের ইতিহাসে किविमिन डे खेळा बहिर्द। ভারতগামাজা-লাভের জুবিলি উৎসবে 4066 খুৱাকে তিনি যে ঘোষণাপত্র প্রচার তাহাতে তাঁহার স্বর্গগতা জননী ভিক্টোরিয়ার চিরশ্বরণীয় ঘোষণাপত্তের আখাস ও অঙ্গীকার পালনে প্রতিশ্রতি দান করিয়া তিনি ভারতের অশান্ত প্রজার মনোরঞ্জন করেন। তাঁহার সেই প্রতিশ্রতিবাক্য আৰু আমরা নানারণে প্রতিপালিত হইতে দেখিভেছি। ভারতবাসীকে উচ্চরাজকার্য দান, ভারতের শাসনে সংস্থারবিধান আজ ভাঁচার সেট বাক্যের করিভেছে। সভাতা

দিংহাদনে অধিরোহণকালে তিনি তাঁহার
পৃথিবীবাদী প্রজাবৃদ্ধক দংখাধন করিয়া,
বলেন, "স্বর্গগতা মহারাণীর প্রতি প্রজাবৃদ্ধর
ক্ষেত্র প্রজার উপর নির্ভর করিয়া আমি
আজ ঈশ্বর দম্পুথে অঙ্গীকার করিতেছি যে,
আমি দর্কাকর্মে আমার স্বর্গগতা জননীর
পবিত্র পদাহদারণে প্রস্তুত্তহার জন্য প্রাণপণ
যত্র করিব এবং আমার অসংখ্য প্রজার
স্থান্মৃদ্ধিদাধনে নিজের দক্ল চেষ্টা ও
চিস্তাকে উৎদর্গ করিব।" স্বর্গগত স্মাট্
তাঁহার এই পবিত্র অঙ্গীকারপূর্ণ করিয়া আজ
ইহলোক হইতে অবদর গ্রহণ করিয়াছেন!

তাঁহার জাবনের নিম্নলিথিত ঘটনাগুলি হইতে আমরা তাঁহার অস্তর প্রক্তির যথার্থ পরিচয় পাইব। আমেরিকার প্রদিদ্ধ ক্রোর-পতি কার্ণেলী সাহেব (Mr. Carnegie) তাঁহার ঘৌবরাজ্যকালে আমেরিকার এক সংবাদসতো তাঁহার নিন্দা করেন। ইহা জানিয়াও সিংহাসনে অধিয়োহণ করিবার পর সমট্ এড ওয়ার্ড এক দিন অনিমন্ত্রিভাবে কার্ণেলীর ইংলণ্ডের প্রাসাদে উপস্থিত হন এবং আপনার অমায়িক সদাশম্বতায় সকলকেই মুগ্ধ করেন।

ইংলণ্ডে অনেকগুলি রাজনৈতিক সম্প্রান্ত দার আছে তাহা সকলেই জানেন। এড ওয়ার্ড সকল সম্প্রদারকেই সমচক্ষে দেখিতেন। প্রজাগণের মধ্যে যে কোন লোকের লেশমাত্র প্রতিভার পরিচর পাইতেন তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রিত করিয়া আলাপে আপ্যায়িত করিতেন।

মৃত সমাটের স্থৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। একদিন পোট আফিসে যাইরা তিনি দেখেন বাতারন সমুথে এক কর্মচারী বসিরা আছে।
নে ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিবামাত্র যথাবাগ্য অভিবাদন করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র এড ওয়ার্ড
বলিয়া উঠিলেন, "কেও পেন্ ( Payne )
বে ?" এই বলিয়া সম্মেহে তাহার করমর্দ্দন
করিলেন। ইহার চতুর্দ্দশ বংসর পূর্বের এই
লোকটি রাজপ্রানাদে ভুডোর কর্ম্ম করিত।

সমাট এতদিনেও তাঁহাকে বিশ্বত হন নাই। যাইবার সময় তিনি তাহাকে সন্ত্রীক তাঁহার প্রাসাদে যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে এক ফোটোগ্রাফার তাঁহার ফোটো লইবার জন্ত রাজপ্রানাদে উপস্থিত হয়। যথাদময়ে সম্রাট্ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জিপ্তাদা করি-



লেন, "আজ আপনার শরীর ভাল ও ?"
সমাটকে মনোমতরূপে দঙামমান করাইবার
জল্প লোকটি ভাঁহাকে দক্ষিণ হস্তটি একটু
সরাইরা, আরো ছইপদ অগ্রসর হইতে অফুরোধ করিল। ভাহাতেও সম্বন্ধ না হইবা
পরে বলিল, "মহারাজকে সম্ভকটি একটু উচ্চ

করিয়া রাখিতে জন্মরোধ করিতে পারি কি?"
সমাট্ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "ঠিক বলিয়াছ,
আজকাল মাথাটা একটু উঁচু করে চলাই
দরকার।"

সমাট্ রুবের রাজপ্রাসাদে যাইরা রাজ-পরিবারের সহিত আলাপ পরিচয়ের পর বালকবালিকা দিগের সহিত সাক্ষাতের অভিনাম প্রকাশ করেন। সমাটের সরলমূর্ত্তি দেখিবামাত্র রাজান্তঃপুরের বালকবালিকাগণ তাঁহার চতুর্দিকে আসিয়া সমবেত হইল। রাজা তাঁহাদিগের জ্বন্ত নানাপ্রকার ক্রীড়াপ্রেল লইয়া গিয়াছিলেন। সেইগুলি পাইয়া তাহারা অলক্ষণ মধ্যেই তাঁহার সহিত সথ্য স্থাপন করিয়া কেলিল। তাহাদেরে সহিত আলাপকালে সমাট দেখিলেন যে তাহাদিগের ধাত্রী একজন আইরিষ স্ত্রীলোক। ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সেই ধাত্রীকে তাঁহার স্বহন্ত লিখিত এক পত্রের সহিত ক্ষেহনিদর্শন স্বরূপ এক প্রস্কার প্রেরণ করেন।

রাজ্যের সকল কর্ম্মে তিনি মনোযোগ ও অফুরাগ প্রকাশ করিতেন। সংস্থ-বার কৃতক্র্ম পুনঃসম্পাদনেও তিনি মূহুতের জন্মও বিরাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। পৌত্র পৌত্রীগণকে লইয়া অবকাশ পাইলেই নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতেন এবং তাহাদিগের স্থশিক্ষার প্রতি সর্বাদা স্থতীক্ষ দৃষ্টি রাখিতেন। দরিদ্রালয়, অনাথাশ্রম ও হাসপাতাল পরিদর্শন করিতে তিনি আন্তরিক আনন্দ্রোধ করিতেন। সিংহাদনে আরোহণ করিয়া অব্বি তিনি ইয়ুরোপে বিভিন্নজাতি-গণের মধ্যে শাস্তিস্থাপনের জন্ম যত্নবান ছিলেন। তাঁখার অমায়িক সরল ব্যবহারে এবং বিচক্ষণ রাজনৈতিক বৃদ্ধিতে ইয়ুরোপের সকল রাজশাক্তই তাঁহার সহিত বন্ধাহতে বন হট্যাছিলেন। গৃহবিবাদের এই সঙ্কটকালে তাঁহার ভাগ বিজ্ঞ বিচক্ষণ রাজার অভাবে বিশেষ ক্ষতি হইবারই मञ्जातना ।

### আমেরিকা প্রবাদীর পত্র।

ঐচরণ কমণেযু—

আপান আমাদের বিষয় কিছু জানিতে চাহিয়াছেন, তাই লিখিতেছি।

কালিফোর্ণিরা, ই্যানফোর্ড, ওয়াসিংটন, অর্গণ বিশ্ববিদ্যালয় ও অর্গণ ও ওয়াশিংটনের স্টেট কলেজ এই সকল স্থানেই ভারতছাত্র আছে। কিন্তু কালিফোর্ণিয়া ও ই্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েই ভারাদের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। কারণ সেখানে আমাদের অনেক স্থবিধা আছে, এবং আমেরিকার মধ্যে এই হুইটাই খুব ভাল বিদ্যালয় বলিয়া খ্যাত। কালিফোর্ণিয়াতে আমাদের দেশের আয়ানির্জারপ্রয় ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ স্থবিধা

এই, সেথানে ছাতোপথেগী নানারকন কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু এই স্থবিধা ক্রমেই কমিয়া আদিতেছে; কারণ প্রাচ্যঞ্জাতির প্রতি এদেশের ঘণা দিন দিনই বাড়িতেছে, সেজ্পু অনেক স্থেশ আমাদের ছাত্রেরা কাজ ত পায়ই না বরং অপমানিত ইইয়া আদে। এপানে আমাদের প্রতি ঘণা এত অধিক যে অনেক সময় আমাদের প্রতি ঘণা এত অধিক যে অনেক সময় আমাদের প্রতিব্যার জন্তু বাড়িভাড়া পাওয়াও কঠিন ইইয়া উঠে, অনেক সময় অনেকে নাপিতের দোকান ইইতে অপমানিত ইইয়া আদিয়াছে। এই কারণে কাপিফোর্নিয়াতে আমেরিকানদের সহিত আমাদের মিশিবার স্থোগ্র বড়ই কয়;

এখানে ছাত্রাবাসে থাকিতে অনেক খরচ
পড়ে, তাই আমরা ৪।৫ জন মিলিয়া বাড়ী
ভাড়া লইরা একত্র থাকি। সেখানে আমরা
প্রতি রবিবারে দেশের মত রারা ও দেশী
আহারের ব্যবহা করি। যদিও আমাদের
মধ্যে অনেকেই দেশী রারায় একেবারে অজ্ঞ,
তবু উহারি মধ্যে যে একটু রাখিতে পারে,
তিনি সে দিনের জন্ত সন্দারপাচক (dean)
এবং অন্তান্ত সকলে তাহার সহকারী নিযুক্ত
হন। 'ডিন' মহাশয় যাহাকে যাহা করিতে
বলেন তাহাকে বিনা বাক্রায়ের তাহা
করিতে হয়।

এইরপ দদারবাদ্ধণের কার্যা প্রায়ই যোগেন বাবু করিতেন, যোগেন বাবু ডিগ্রি নিয়া দেশে যাত্র। করিযাছেন, বোধ হয় এত দিনে পৌছিয়া থাকিবেন, আমিও কালি-দোর্গিয়া ছাড়িয়া আদিয়াছি।

থাহারা আত্মনির্ভরপ্রির তাহারা কোন পরিবাবে ৪ ঘণ্ট। করিয়া প্রতিদিন কাঞ করেন দেজতা আহার ও বাসভান মিলে। রবিবারে এথানে কোন কাজকর্ম হয় না, তাই তাঁহারা বাঙ্গলা ভোজে যোগদান করিতে পারেন। স্থাতের অক্তান্ত দিন আমরা আমেরিকানদের মতই খাই, এরপ রানায় गमय ও वाद बजर नात्। क्षानरकार्फ अ কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিস্থালয়ের মধ্যে মাত্র ১৫ ভে মাইলের ব্যবধান। কালিফোর্ণিয়ার ज्लनाम अमामिरहेटन आठाविष्म नाहे विल्लहे ठान ; আমেরিকার অধিকাংশ স্থানই প্রাচ্য বিবেষের মাত্রা অভ্যধিক। এখানে আমাদের ञारमतिकानरमत्र मरक मिनिवात বিস্তর স্থোগ; তথাপি আমরা নানাকারণে

স্থােগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণে অপারগ। এখানেও আমাদের ছাত্রেরা অনেকে বাড়ী ভাড়া লইয়া এখানেও থাকেন: কোন ৪।৫ ঘণ্টা কাজ করিয়া খাওয়া ও থাকার যোগাড় করিয়া লন। এথানে ছাত্রের উপযুক্ত কার্যা পাওয়া বড়ই কঠিন; আর পাওয়া रगरमञ्ज्ञामानिगरक विरम्भी मरन कतित्रा আমাদের উপর এদেশের লোকে অভিবিক্ত জুলুম করে। সিটলে (Seattle) অধি-কাংশই পঞ্জাবী ছাত্র ইহারা অবিকাংশই নিরামিষভোজী ও মাংসাহারবিদ্বেষী। এমন কি চুই একজন আর্থান্মালী ছাত্র মাংদের টেবিলে আহার করিতেও অনিচ্চক; ছাত্রাবাসে পাকিবার পক্ষে ইঁহাদিগের ইহাই একটি প্রধান অথরারা অনে ক টাকা পর্যাতেও কুলাইয়া উঠে না। সম্প্রতি দিটলে দমন্ত ভারতবাদী ছাত্র মিলিয়া একটী বাড়ী ভাড়া নিয়া একত্রে বাদ করিতেছেন. ইহাতে খর5 খুব কম হইতেছে।

একজন সন্শার মার্কিন মহিলা বিশ্ব-বিস্থালয়ের সন্নিকটে ভারতীয় ছাত্রদের একটি বাটী নিৰ্মাণ জন্ত একথণ্ড ক্রিয়াছেন, অন্মির মূল্য ৪০০০ ডলার হাজার টাকার কিছু अर्थाः ३२००० বাটী অমেরা সেখানে একটী নির্মাণের চেষ্টার আছি; কিছ বাটী প্রস্তুত করাইতে আরোও বার হাজার টাকার প্রয়োজন; দে টাকার কোথা হইতে যোগাড় হইবে তাহা এথনো স্থির করিতে পারিতেছি না। দেশে অনেক গণামান্ত ব্যক্তির নিকট এজন্ত অনেক আবেদন করা হইয়াছে; টাকা দিয়া কোন সহায়তা করা দুরের কথা পত্ত-

খানার পর্যান্ত উত্তর অবধি পাওরা বার নাই;
এবেশে কিন্তু পত্রের জবাব না দেওরা একটী
শুরুতর অভদ্রতা বলিয়া বিবেচিত হয়,
ভা যিনি যত বড়লোকই হউন না কেন!
আপনারা একটু চেষ্টা করিলে বোধ হয় বাড়িটা
হইয়া বাইবে। আশা করি আপনি একটু
কষ্ট লইয়া ভারতের ছাত্রদের জন্ত এ সম্বন্ধে
একটু চেষ্টা করিবেন। এ বাড়িটা হইলে
এখন বে খরচ লাগিতেছে ভাহার অন্দেক
খরচে এখনে থাকা যাইবে।

সম্প্রতি অর্গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্র মোটে নাই। অর্গণ ষ্টেট কলেজে তিন চার জন ছাত্র আছেন, তাঁহারাও ঘর ভাড়া লইয়া একত্রে বাস করিতেছেন। অর্গণের পোটল্যাপ্ত সহরে আমাদের প্রতি ঘণার মাত্রা বেশ স্পষ্টামূভূত হয়। আমাদিগের জনৈক বন্ধর এখানে থাকিবার জন্ত ঘর ভাড়া পাইতে অত্যন্ত কট্ট পাইতে হইয়াছিল। কলিসে আমাদের প্রতি তত ঘণা নাই, ওথানে আমারা বেশ পরিচিত হইয়াছি।

ওয়াশিংটন টেট কলেজে আমার পুর্বেষ্
আর কোন ভারতবাসী আসে নাই। এখানে
আমি এখনও কোন প্রকার ত্বণার ভাব পাই
নাই বরং অনেক হলে আদরই পাইয়াছি।
এদের সমস্ত সামাজিক সন্মিলনী ও নাচে
মজলিসে আমার নিমন্ত্রণ হয়; এবং
এ সমস্ত হলেও কোন হ্বণার ভাব দেখি
নাই।

আমি এথানে কলেজ নিবাসে (College Dormitory) আছি; এথানে তিন শত ছাত্র বাস ও আহার করে। এথানে ছুইটা ডরমিটরি অর্থাৎ নিবাস। একটা মেরেদের

জন্ত, অপরটা ছেলেদের জন্ত। মেরেদের নিবাসে প্রায় আড়াই শত মেরে আছেন।

এ(मरणत (इरलामत मरण दिन पाहि, কখনও ইঁহারা আমার প্রতি কোন প্রকার ঘুণার ভাব দেখান না বরং নানাপ্রকারে **আত্মী**য়তাই দেখাইয়া थाक्न। এथान ভরমিটরির को वन हे कू ছেলেদের উপভোগ্য। যখন নুতন ছাত্ৰ প্ৰথম ডরমিটরিতে ঘর পাইবার দরখান্ত করে, তথন मकलात ভাগ্যে প্রথম বারেই ঘর জোটে না। কারণ ছই তিন হাজার দর্থান্ত পড়ে। আমি বিদেশী বলিয়া প্রথম দর্থান্তেই ঘর পাইয়াছি। নৃতন ছাত্র আসালে উচ্চ নিয় मक्न (अगीत श्वांडन ছाज्यताहे हेशानिशक দীক্ষিত করে। দীক্ষাটুকু বেশ মন্তার। কোনদিন দীকা হইবে ভাহার কোন স্থিরভা নাই, ২ঠাৎ একদিন রাত্রি দশটা কিম্বা এপারটার সময় ভরমিটরির হলে (Parlour) খুব হুল্ফুল বাধিয়া গেল। পুরাতন ছাত্রগণ একবিত হইয়া নানা একার বাত্ত্যন্ত্র বাজাইয়া, हित्तत्र वाका शिहिश (य एव व्यकादत्र शादत গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছে। যতক্ষণ সমস্ত ছাত্ত হলে একত্রিত না হয় ভতক্ষণ এই প্রকারের গোলমাল চলিতে থাকে। সমস্ত ছাত্র একত্র হইণে প্রভাবে নিজের স্থবিধামত ছমবেশ ধারণ করে, কেহ আমেরিকার আদিম নিবাসীর (Red Indian) বেশ পরে, কেহ বা দাড়ি গোঁপ লাগাইরা বুদ্ধের বেশ ধরে, কেই কলেজ সভাপতি কিম্বা কোন প্রোফেদারের মত পোষাক পরিরা ভাঁহার অমুকরণ করে, কেছ বা কলেজের মেয়ে-ছাত্রীর অফুকরণে গাউন প্রভৃতি পরিয়া,

লম্বা চুল লাগাইরা মিহিস্থরে কথা কহে তাঁহাদের অমুকরণে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে থাকে। এই প্রকারে माक्रमञ्जा (नक इहेरन, मकरन पन বাধিয়া মেরেদের ভর্মিটরিতে যায়। তাহাদের গোল-মালে আকৃষ্ট হইয়া বথন সমস্ত মেয়েরা হলে সমবেত হন, তথন ছেলেরা সেধানে নানা হাস্ত্রোদীপক গান করিতে থাকে। এইত গেল দীক্ষার প্রথম অভ। ইহা প্রায়ই ওক্রবার শেষ রাত্রিতে আরম্ভ হয় কারণ অপর দিন ছেলেদের পড়াগুনা থাকে, শনিবার ভাহাদের ছুট। এইরূপ দীক্ষার পর নৃতন ছাত্রদিগের কাহাকেও ঘর ঝাঁট কাহাকেও বাগান পরিষার কাছাকেও সার্শি পরিস্থার এইরূপ নানা ধরণের কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। এই সমন্ত কাজ ছাত্র-দের করিবার কোন দরকার নাই, সেজগু স্বতন্ত্র চাকর আছে, তথাপি নুতন ছাত্রদের ঐ দিনে এ সমস্ত কাজ করিতে হয়। পুরাতন ছাত্রেরা (कवल भर्यादिक्रण करत्र माज। मनिवात >२हा পর্যান্ত এই সমস্ত কাজ হণ; ডিনারের পর সমস্ত ছাত্র একত হইয়া সামোদ আহলাদ করে; এই গেল দীক্ষা। এই প্রকারের অনেক প্রথা প্রচলিত আছে; আপনাদিগকে একটু আভাষ দেওবার জন্ত একটীর মাত্র উল্লেখ করিলাম। শিক্ষা সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে এখানে স্কুল (करन '(कद्रांची श्राष्ठात्र' क्या नर्ह, '(कद्रांची প্রতির' ক্স সভন্ন commercial school এথানে বিস্থানৰ বিজ্ঞানশিকাৰ আছে। জক্ত। হাইসুলের গ্রাজুরেট ছাত্রগণই প্রধানত: বিশ্ববিস্থানরে কিছা কলেজে ভর্তি হয়। যাহারা आक्रु इते नरह जाहानिशत निर्मिष्ठ भन्नोका मित्रा छदव अर्थि इहेट इत्र । माधात्रगढः

এ দেশের বিস্থালয়গুলিতে বৎসরে ছুইটি করিয়া term; অর্থাৎ বৎসরে তুইবার কলেজ কোথাও বা তিন চারিটি টার্মাও আছে। দেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে কোন বিষয়ের প্রথম শিকা আরম্ভ জাত্মবারির শেষ কিম্বা ফেব্রুয়ারির প্রথম তাহা শেষ হয়: এবং ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে দ্বিতীয়বার শিক। আরম্ভ এবং জুনের মাঝামাঝি শেষ হয়। এইরূপ যাগাসিককাল বিভাগতে semester वटन । গ্রীম্মকালে শিক্ষকদের গ্রীম স্কুলের 43 School) ব্যবস্থা (Summer ডিগ্রি লইবার জন্ম যে সমস্ত বিষয় প্রয়োজন গ্রীমুদ্ধনে তাহার অনেক বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া প্ৰত্যেক গ্ৰীমকালে এই দিতে পারিলে প্রায় এক পূর্বেক কলেজ শিক্ষা শেষ করা যাইতে পারে। গ্রীমুম্বে ৮ হইতে ১০ সংখ্যা ( unit ) প্র্যাস্ত রাখা যায়। প্রত্যেক সিমিষ্টারের প্রথমেই কেবল ছাত্র নেওয়া হয়। কলেজ কিয়া বিশ্ববিন্তালয়ের গ্রাঙ্গুষেট high school unit পুরুণ করিতে इडेनिष्ठे कला unit এই সমস্ত হয় ৷ এই বলিয়া গণ্য হয় ના । ১৩० ही unit যে দেখাইতে পাৰে না ভাহাকে বলিয়া বাহিরের ছাৰ নে ওয়া সে নিয়মিত (Regular) ছাত্র হইতে পারে না। যথন সে এই সমস্ত unit পুরণ করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ দিতে পারে কিয়া পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে তথন তাহাকে নিয়মিত ছাত্র (regular) করিয়ানেওয়া হয়। কলেত হইতে ডিগ্রি পাইতে প্রত্যেক ছাত্রকে

১৩০ হইতে ১৬০ unit পূর্ণ করিতে হয়। প্রতি সমিষ্টালে অর্থাৎ প্রত্যেক ছমাসের প্রতি সপ্তাহের এক ঘণ্টা lecture work— বক্তৃতা শোনার কাজ কিম্বা হুই তিন ঘণ্টা laboratory work—বিজ্ঞানালয়ের কাজ এক এক unit রূপে গৃহীত হয়। আমানের দেশের মত ডিগ্রির জন্য কোন পরীকা मिट्ड इम्र नां, टक्टन একটী (thesis) শিথিতে হয়। কোণাও উচ্চতর ডিগ্রির জন্য thesis সবেও মৌধিক প্রীকা নেওয়াহয়। এ প্রীকার সময় স্থান-বিশেষে এমন নিয়ম আছে যে সর্কাসাধারণে উপস্থিত হইয়া পরীকা গ্রহণ দেখিতে পারেন এবং ছাত্রকে সর্বসাধারণের সম্মুথে প্রামের উত্তর দিতে হয়। ছাত্র যে বিষয় পড়িতেছেন সেই বিভাগের কর্ত্রপকের সঙ্গে দেখা করিয়া তিনি প্রবন্ধের বিষয় স্থির করিয়া লন, এবং তাঁহার উপদেশ অনুসারে সেই বিষয়ের অফুশীননা অফুসন্ধান क्रिया शास्त्र। সাধারণতঃ thesis একটু মৌলিক হওয়া এখানে কৰেজশিক্ষা প্ৰভূষে আটটা হটতে বিকাল পাঁচটা পর্যান্ত হয়: মাঝে এক ঘণ্টা আহারের জন্য বন্ধ থাকে। ভোর আটটা হইতে বারটা পর্যন্ত সময় lecture work হইয়া থাকে এবং বিকালে একটা হইতে পাঁচটা প্ৰ্যান্ত laboratory work হয়। বিজ্ঞান যন্ত্রালয়ে প্রত্যেক ছাত্রকে শিক্ষকের উপদেশ মত স্বাধীনভাবে যন্ত্র-পরীকা করিতে হয়, এবং প্রত্যেক যন্ত্র-পরীক্ষার ৰিবরণী শিক্ষককে যথা সময়ে দিতে হয়।

এখানে আর একটা স্থন্দর নিয়ম এই

যে, প্রত্যেক ছাত্রের একজন পরামর্শদাতা (adviser) আছেন, সাধারণতঃ ছাত্র যে বিভাগে পড়েন তাহার অধ্যক্ষই সেই ছাত্রের পরামর্শদাতার কাজ করিয়া থাকেন; পরামর্শ-দাতা ছাত্রকে সমস্ত বিষয়ে সাহাযা করেন। যথন কোন ছাত্রের টাকা প্রসার অভাব হয়, তথন প্রামর্শ্লাতা তাহার সেই অভাব পুরণের (চেষ্টা করেন। আমার অনেকবার मि इहेट । जा शहेट विलय इहेग्राइ. পরামর্শনা ভাকে তিনি ভাগ বলায় কলেৰের ছাত্র ঋণভাণ্ডার (Students Loan Fund) হইতে আমাকে ধার দিয়া উপকৃত করিয়াছেন। কাহারো প্রকার অস্থ করিলে প্রামর্শদাতার নিকট इहेट उपात्म लहेट मञ्चारम निया शास्त्र। ए कान विषयात पत्रकात इंडेक ना कान. পরামর্শনাভাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। পরামশ্লাতার অপর নাম 'ছাত্রবন্ধু': বন্ধুর নিকট ষে সকল বিষয় বলিয়া প্রামর্শ লওয়া यात्र, भवागर्नना जाटक उत्त मकल निषत्र व्यनादम ক্রিজাসা করা যাইতে পারে।

শেষ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেই 'পাশ' হ ওয়া
যার না। ক্লাশের কার্যোর (class work)
ফলের উপরই 'পাশ ফেল' অধিক নির্ভর
করে। শিক্ষক কিম্বা সহপাঠিগণ কথনও
আমাদিগকে ঘুণা করেন না; বরঞ্চ শিক্ষকগণ
আমাদিগকে বিদেশী মনে করিরা, আমাদের
প্রতি অধিক যত্ন করিরা থাকেন।

আরো অনেক কথা বলিবার আছে। বারাস্তবে বলিব।

সেবক শ্রীনিরূপমচন্দ্র গুহ।

#### চিত্ৰ-ব্যাখ্যা।

দীক্ষা—শীবৃক্ত নন্দলাল বস্তু অন্ধিত চিত্রের প্রতিলিপি। এই চিত্র সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার আবশুক নাই, কেবলমাত্র কবিবর রবীক্রনাথ ঠাকুর ছবিথানি উপলক্ষ করিয়া যে গানটি রচনা করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধুত করিলেই যথেষ্ট হইবে।

পুরবী-একভালা

নিভ্ত প্রাণের দেবতা যেগানে জাগেন একা, ভক্ত, সেথায় খোল দ্বার আজ লব তাঁর দেখা সারাদিন তথু বাহিরে ঘুরে ঘুরে কারে চাহিরে!
সদ্মাবেলার আরতি হয়নি আমার শেথা।
তব জীবনের আলোতে জীবন প্রদীপ জালি
হে পূজারি আজ নিভতে সাজাব আমার থালি।
যেথা নিধিলের সাধনা পূজালোক করে রচনা
আমিও সেথায় ধরিব একটি জ্যোতির রেখা॥

#### मभारलाह्या।

গদ্ধপূষ্প। আমিতিলাল দাস, বি, এ, প্রণীত।
এলবাট লাইবেরী, ঢাকা। মূল্য বার আনা। রায়
আকালীপ্রসর ঘোষ বাহাত্তর লিখিত ভূমিকা সমেত।
এখানি কবিতা-গ্রন্থ। কবি, বোধ হয়, ওয়ার্ডস
ওয়ার্ণের অফুকরণ করিতে গিরাছিলেন, কিন্তু সফল
হন নাই। উদাহরণ স্থরূপ

"এ শুত্র বিশ্বনে কুজ আত্মবোধ
আপনি নিভিয়া আদে;
অন্তর বাহির হররে বিলীন
বিরাট্যসত্তগাসে।"

ইহা বুবিতে হইলে, মল্লিনাথের শরণাপন্ন হইতে হয়।
তবে কৰির সকল কবিতাই যে এইরূপ জটিল, তাহা
আমরা বলিনা—ছানে ছানে কবিতের পরিচরও পাওরা
যায়। ভূমিকা-লেথক মহাশয় কবিতাগুলির উপর
'Suggestive' ছাপ মারিয়া বেশ নিশ্চিত হইয়াছেন!
কবিতা ও হেঁরালি উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ আছে,
সেটুকু আমাদিগের কবিগণ মানিয়া চলিলে, অনেক
অপ্রিয় প্রসংল। মহন্দ মোলান্মেল হক

কৃষ্ণলীন প্রেসে, আণিটক কাগন্ধে মুক্তিত, মূল্য । ৮০। এখানি একথানি কবিতা-পৃস্তক এবং একজন মূল্যমান লেখক কর্তৃক রচিত হইলেও ইহা বাঙালী লেখকের রচনার মতই স্পষ্ট হইয়াছে। কবিতাঞ্চলিতে, মাঝে মাঝে, মিষ্টতা, আন্তারিকতা ও জন্মভূমির প্রতি তর্পক কবির অকৃত্রিম অসুরাগের পরিচয় পাওয়া যার।

শান্তিনিকেতন। (নবম ও দশম খণ্ড)

শীন্ত রবীক্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বোলপুর, ব্রন্ধ-চর্যাপ্রম। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য প্রস্তি
খণ্ড, চারি আনা মাত্র। রবীক্রবাবুর দার্শনিক
প্রবন্ধগুলি বাঙলা সাহিত্যে অভিনবত্বের স্মৃতি
করিরাছে। সহল ভাষার লিখিত প্রাচ্য আদর্শাদির
স্বন্ধ্র আলোচনা ফ্রার্থই শান্তির স্কার করে।
বর্তমান পুত্তিকা-খণ্ডম্বয়ে "ভ্রণোবন," "চিরনবীনতা"
প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সরিবিষ্ট ছইমাছে।

সীতার বনবাস। ৺ঈশরচক্স বিদ্যাসাগর
অবীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ। ১৯০৯।
মূল্য বার আনা। 'সীতার বনবাদ' দম্প্রতি কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় মহিলাপাঠ্য
এবং ইণ্টারমিডিরেট পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার আদর্শ-

व्यर्गेष्ठ। यहपान वाक्षित्रल इक् कर्ड्क अकानिछ।

রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে'—সেজক্য 'বিদ্যাসাগর মহাশ্রের জীৰদশার প্রকাশিত একখানি পুস্তককে আদর্শ করিয়া এই গ্রন্থানি প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী-পরিচয় ও চরিত্রঞ্জির বিল্লেষণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ ও পরিশিষ্টে টীকা সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থলিখিত ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। টীকাটুকু মন্দ হয় নাই। গ্রন্থের ছাপাও ফুদুগু বাঁধাই প্রভৃতি বঙ্গীয় মুদ্রাযন্তের উৎকর্ষের পরিচায়ক। অর্থচ মূল্যও ফুল্ভ। সীতার বনবাসের যে কয়টি সংক্ষরণ আমরা দেখিয়াছি তন্মধ্যে এথানি শ্রেষ্ঠ বলিয়াই व्यामामिटशत्र धात्रेगा ।

৺ঈশরচন্দ্র বিদ্যাদাগর প্রণীত। শকুন্তলা। ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ ১৯০১। মুল্য আট আনা। এখানিও, পূর্বলিখিত গ্রন্থানির **헬**[및 শক্সলার মনোজ্ঞ সংস্করণ। চাপা কাগজ প্রভৃতি ফুলর। **ीकाञ्चलि উপा**रमग्र। াথ্রন্থের প্রথমে বিদ্যাদাগর মহাশয়ের একথানি স্থলর হাকটোন চিত্র ও গ্রন্থে আর তিনথানি চিত্রের **≄**তিলিপি দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রগণের উদ্দেশ্য সিছ হইবার পকে গ্রন্থথানির বিশেষ সার্থকতা আছে. <sup>্</sup>**ৰলিয়াই** আমাদিগের বিশ্বাস।

স্ক্লীত-দর্পণি। জ্রীপৃণচন্দ্র বস্থ কর্তৃক
সক্ষলিত ও প্রকাশিত। ১৩নং কাশী মিত্রের ঘাট খ্রীট,
বাগবালার। মূল্য এক টাকা। এখানি স্বরুলিপিসংগ্রহ। গ্রন্থের প্রথমেই মূলসূত্র ধরিয়া দেওয়া
হইয়াছে এবং দর্বকামেত ৩৭টি গানের স্বর্রলিপি ইহাতে
আছে। অধিকাংশ গানই সাধারণ রক্ষমঞ্চে প্রশংসার
সহিত পীত হইয়া গিয়াছে। পূর্ণবারু একজন
প্রতিষ্ঠাপন্ন সঙ্গাত্তঃ। সঙ্গাতিপ্রের ব্যক্তির নিকট
তাহার স্বর্রলিপি সংগ্রহ্থানির যে আদর হইবে, সে
সম্বন্ধে সংশ্র নাই। তবে মূলসূত্রগুলির আর
একটু বিশ্বন বিলেষণ এবং ক্রেক্টী সহজ স্বর

গ্রন্থের প্রথমে সন্নিবিষ্ট ছইজে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে গ্রন্থানি বেশ সহজ ছইত। আশা করি, বিতীয় সংক্ষরণে পূর্ণবাবু আমাদিগের এ কথাটুকু রক্ষা করিবেন। সঙ্গীত-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাহাকে আরো একট অবহিত দেখিলে আমরা সুধী ছইব।

ফ্রিদপুরের ইতিহাস। শীষ্ক আদলদনাথ রায় প্রণাত। ১ ম খণ্ড (ভোগোলিক তত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত)। নব্যভারত প্রেমে মুদ্রিত। মূল্য ॥ ৮০ দশ আনা। ইতিহাসের প্রতি বাঙালী লেখক ও পাঠক উভয়েরি যে আগ্রহ-দৃষ্টি পড়িয়াছে ইহা যে, দেশের পক্ষে শুভলক্ষণ, সে সম্বন্ধে এভটুকু সন্দেহ নাই। গ্রহণানি হইতে লেখকের অফুসন্ধিৎসাও পরিশ্রমের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানিতে একখানি প্রাচীন মানচিত্র ও রাজনগর একুশ রত্বের একখানি ভিত্রেও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানির ক্রাটী, লেখক বেশ গুছাইয়া সকল কথা বলিতে পারেন নাই। ফুলপাঠ্য গ্রন্থ বা রিপোটাদির পুত্তিকার মত গ্রন্থখানি নিতান্তই খণ্ড বিবরণীর সংগ্রহ শ্বরূপ ইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যেমন-কে-তেমন। (গীতিনটো) শ্রীমুক্ত
সংরেজনারারণ রার প্রণীত। মূল্য । আট আনা।
এখানি পারত্যের সাহজাদা প্রভৃতির বিবরণী ঘটিত
একধানি গীতিনটো। গ্রন্থকার ক্ষমা করিবেন,
আমরা তাঁহার গীতিনটোর রসগ্রহণে অক্ষম।
তবে একটা স্থবের বিষয়, ইহাতে রক্ষালয়-ফলভ
অল্লীলভাটুকুন্টি।

হিন্দুস্মাজ। শীউপেক্তনাথ মুখোপাধ্যায়।
(১ম ও ২য় খণ্ড। নিবেদন প্র ।) ৭০ কলুটোলা
ট্রীট ধয়ন্তরী ঠীম মেদিন প্রেদে মুদ্রিত। এখানি
উপেক্সবারু রচিত Dying Race পুরিকার বাঙলা
সংক্রব। গ্রন্থথানি সকলেরি পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তর।
সামাজিক কঠিন সমস্তার স্থলর আলোচনা। পুস্তিকার
মূল্য লিখিত নাই। এখানি বিতরণ অথবা বিক্রমার্থ
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বুঝা গেল না।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ট্রাট, কাস্তিক প্রেদে শীহরিচরণ মান্ত্রা দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শীসভীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দারা প্রকাশিত।



তোমরা হাসিয়া বহিষা চ**লি**য়া বাজ কুলু**কু**লুকল নদীর সোতের মত। আমরা তীরেতে দাড়ায়ে চাহিয়া থাকি মরুমে শুমুরি মরিছে কামনা কত।

ভাপনা ভাপনি কানাকানি কর স্থাপে, কৌতুক ছটা উছলিছে চোথে মুপে, কমল চৰণ পড়িছে ধৰণা মাঝে,



শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্র হইতে

08শ বর্ষ ]

আ্বাঢ়, ১৩১৭

[ ৩য় সংখ্যা

## প্রাচীন ভারতের পূজা।

সে এক শ্লিগ্ধ উষায় সকলে যখন নিজাবিষ্ট, তাপস ভারতবর্ষ আপন শোগাদনে জাগ্ৰত থাকিয়া মুপ্ত বিখের শিয়রে দাঁড়াইয়া. মেঘমক্রপ্বরে উচ্চারণ कत्रियाष्ट्रिल, "हर অমুতের অধিকারি' তোমরা জাগ, শাখত জ্ঞানের যে অক্ষয় সুধা-ধার —নিথিল লোকের যাহাতে সম বিভক্ত-স্বৰু, তাহা প্রত্যেকে গ্রহণ কর।" দিগস্তরে লোক লোকাস্তরে ভাহার সেই বার্ত্তা প্রচারিত হইল; যে জাগিয়াছিল সে উঠিয়া দাঁড়াইল, যে নিরাশ ছিল সে আশাবিত হইল, যে সম্ত্রাসিত ছিল সে নির্ভয় প্রাপ্ত ছইল :--এই একটি মহা আমন্ত্রণ বিশ্বমানবের পৌরোহিতা গ্রহণ করিয়া নিখিলের মাঝ্যানে ভাহার আবাহন ঘোষণা করিয়া দিল,"অমৃতের অধিকারী, ভোমরা জাগ !"

প্রকৃতি লোক-জননী। শিশু-চিত্ত বেমন আপনার অঞ্চাতসারে মাতৃপ্রভাবের দারা বিক্সিত হয়, ভারতবর্ষ তেমনি এই চির-নীল মুক্তাম্বরের নীচে থাকিয়া, এই শশি-সূর্য্যাতারার অবাধ আলোকে বাস করিয়া একটি অপূর্ব উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই শাহ্য-বৈচিত্র্যা, এই শোভা-বৈচিত্র্যা — আকাশে, বাতাসে, কল-পল্লবে বা সৌরভে এমন করিয়া ভাহার মনকে প্রীতিময় গীতিময় করিয়া

বিশাল করিয়া গড়িয়াছিল যে, সে নিখিল লোকের মাঝখানে পরিপূর্ণ শতদলের মত ষুটিয়া উঠিয়াছিল ! প্রজাপতি যেমন সমস্ত বিখের শোভা লইয়া তাঁহার মানস-ক্সাকে স্ষ্টি করিয়াছিলেন, তেমনি ভারতবর্ষের চিত্ত তাহার চারিদিক্কার সমস্ত মহান বৈভবের অংশ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-কলোণ যথন তাহার ঘুম পাড়াইবার গান গাহিয়াছিল, তখন দক্ষিণ প্রন ভাহার ক্রীড়া-সাহচর্যা লইয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়া-ছিল। এমনি করিয়া রূপশালিনী জননীর রূপ তাহার অঞ্চে অঞ্চে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল। অনম্ভ তারকা-থচিত আকাশে একটী তারাই সীমম্ব-মণির মত দীপ্তি পার। ভারতবর্ষের ननारि এই तक्य य जाताि डिनिड हरेबाहिन. তাহার নাম ভক্তি - দীনভাব ভাহার জনক. আত্মলোপ তাহার জননী। অহং জিনিস্টা বাবলার মত, একবার স্থান পাইলে ক্রমশঃ সে নিজের অধিকারের সীমা ছাড়াইয়া সমস্ত দিককে গ্রাদ করিয়া ফেলে, তথন তাহাকে উৎপাটন করিবার কোন পথ থাকে না, তাই ভারতবর্ষ ধর্ম জীবনের প্রথম সোপানে দাঁড়াইয়া আপনাকে পদতল-দলিত তৃণের মত দেখিতে উপদেশ দিয়াছে। 'Self-respect'

তুলিয়াছিল, এমন করিয়া তাহাকে উদার ও

( আত্ম-সন্মান ) বলিয়া যে জিনিসটি, ভাহার সহিত কোনও সম্পর্ক রাথে নাই। কারণ যে সব জিনিস সমপ্রকৃতির, তাহার ভিতর হইতে একটি বিশেষ জিনিসের পার্থক্য রক্ষা করা স্ক্রিন।

আত্ম-সন্মানের সঙ্গে আত্মাদরের একটা সাদৃগ্য আছে, এই সাদৃগ্য-সঙ্কট এড়াইবার জন্ম, ভারতবর্ষের ধর্মনীতি আত্মসন্মানকে দ্রে রাথিয়া আসিয়াছে। ফল যখন পাকে, তখন আপনা হইতেই বোঁটা ছাড়িয়া পড়ে, পাকাইবার জন্ম তাহাকে বৃস্তহীন করিশে তাহা বিকৃতই হয়, পরিণত হয় না।

এইরূপে চাষের প্রথম পত্তনে অহং-বৃত্তির সর্ব্ধ-বিদারী শুলা উৎপাটিত করিয়া ভারতবর্ষ ধর্ম-সাধনের ক্ষেত্র এমন সমতল করিয়া দিয়াছিল, যে কেহতাহার হয়ার হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক বর্ণ তাহার বিরাট রাজছ্ত্রতলে একটা স্কার্ক শ্রেণীর ভিতর স্থান পাইয়াছে।

'পৌতলক' বলিয়া ভারতবর্ধের একটা হর্নাম আছে। বিরোধ জিনিসটা প্রধানতঃ সহার্মভৃতির অভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, দ্র হইতে বাঁহারা অপয়শ ঘোষণা করেন, তাঁহারা আপন অন্ধ অপ্রশস্ত অনুমানের দারাই চালিত হন্, সত্যের দারা নহে। জননী যেমন আপনার রুগ্ধ ও স্কৃত্ব— হর্মল ও সবল সন্তানকে সমস্নেহে যোগ্য আহার বণ্টন করিয়া দেন, তেমনিভাবে ভারতবর্ধ তাহার যোগ্য ও অযোগ্য অধিকারী ভেদে ধর্মকে সমত্ল্য করিয়া সকলের কাছে বিভাগ করিয়া দিয়া ছিল। বিভিন্নমুখী শক্তি-সমূহকে এক সমতল-ক্ষেত্তে আনিয়া একটি মাত্র লক্ষ্যবেধের

অক্ষমতার দ্বারা ভারগ্রস্ত করিয়া ভোলে নাই। নির্গুণ ধারণাতীত ব্রহ্ম, বলিতে যত সহজ ধ্যানে তত সহজ নয়; অথচ এই পরাভক্তিকে বাদ দিয়া যে জীবন, ভারতবর্ষ কদাচ তাহার অহুমোদন করে নাই, ব্রহ্মবর্জিত যে মানব তাহার মানবত্ব কথনও সে স্বীকার করে নাই ! পদ্মপলাশলোচন হরিকে খুঁজিতে বাহির হইয়া, প্রহলাদ যেমন হিংস্র স্থাপদের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ তেমনি তাহার অসীম আকুলতায় বিশ্বভূবনের হারে লুটিত ইইয়াছে, শিলাখণ্ডের কাছেও কাঁদিয়া বলিয়াছে, "যো प्तरवाश्त्यो त्याश्रम् स्या विश्वः जूवनमावित्वन, য ওষধিষু যে। বনম্পতিষু"—সেই তুমি ইহারও ভিতর অধিষ্ঠিত আছ় সে জড়কে ভাধু জড় विषय् । (मर्थ नार्रे, छारात পশ্চাতে (य 6िमाय মৃত্তি,যাহার বিভাতিতে এই নিখিল লোক বিভাত হইয়াছে, তাঁহাকে সর্বাত্যে দেখিয়াছে, তাই তাহার জড়-অজড়ের ভেদ ঘুচিয়া গিয়াছিল। কাজেই ভারতবর্ষকে যথন পৌত্তলিক বলা যায়, তথন তাহার দারা কতথানি সত্য প্রচা-রিত করা হয়, তাহা বণা যায় না। ভারতবর্ষ ব্রহ্মকে বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়া উপলাব্ধ করিয়াছিল, আকাশে, বাতাদে, চক্রে, সুর্য্যে, मृखिकाय, भूट्य-এই বিশ্বলোকের মাঝখানে দেই বিশ্বনাথকে অনুভব করিয়াছিল, যিনি "অরা ইব রথনাভৌ" ইহার ভিতর অধিষ্ঠিত আছেন।

শিশু যেমন ধাহা দেখে, তাহাকেই সচেতন বলিয়া মনে করে, তেমনি ভারতবর্ষ প্রভাতে জাগিয়া যথন এই বিচিত্র শক্তিশাশিনী প্রকৃতিকে তাহার চোথের কাছে দেখিয়াছিল, তথন সে মুগ্ধ বিশ্বয়ে তাহাতেই ঈশ্বরণ্বের

याय.

আরোপ করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশই সে দেখিতে পাইল এই চন্দ্র, স্থ্যা, ক্ষিতি, অপ্, উষা, বরুণ, দিবদ, রাত্রি—ইহাদিগের অস্তরে আর একটি শক্তি কার্যা করিতেছে; তথন দে বলিয়া উঠিল, "এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যশু বৈ তৎকর্ম সবৈ বেদিতবাং!" যিনি এই স্থ্য-চন্দ্রাদির স্প্রকর্ত্তা, এই স্থ্য-চন্দ্রাদি থাহার ঘারা স্প্রই, তাঁহাকেই জানা আবশ্রক। তথন তাহার চোথের কাছ হইতে সেই পদ্দাটি সরিয়া গেল, প্রকৃতির সেই গোপন অস্তর্কক্ষের ধার তাহার কাছে উদ্যাটিত ইর্যা গেল—

"ন তত্ত্ব স্থাগৈ ভাতি ন চক্রতারকং নেমা বিহাতোভাত্তি কুতহ্যমগি:। তমেব ভাত্মমুভাতি সর্বাং যক্ত ভাগা সর্বামিদম্বিভাতি॥"

স্থা দেখানে কিবণ দেয় না, চল্লতারা দেখানে কিবণ দেয় না; বিহাৎ, অগ্নি, সেখানে প্রকাশিত হয় না। তাঁহার আলোই এই সমস্ত আলোকিত করিতেছে, তাঁহার প্রভায় এই সমস্ত প্রতিভাত হইতেছে।

এইথানেই সে বিরত হইল না, তাহার পুলকোলেল কণ্ঠ বিশ্বময় ঘোষণা করিয়া দিল—

"যক্ষনসান মত্তে যেনান্তর্মিলমতন্

যচকুসান পশুতি যেন চকুংষি পশুতি

যচেত্রাক্রেণন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদম্ শুতম্।

যদাচানভূদিতং যেন বাগভূলতে

যং প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
মন যাঁকে মনন করিতে পারে না, কিন্ত বিনি মনকে চালিত করিতেছেন, চক্ষু যাঁহাকে দেখিতে পার না, কিন্তু যিনি চক্ষুতে দৃষ্টি-দান কবিতেছেন, শ্রোত্র যাহাকে শুনিতে পায় না, কিন্তু ধিনি শ্রুতিকার্যা সম্পন্ন করিতেছেন, প্রাণ যাহাকে প্রাণবান করিতে পারে না, কিন্তু ধিনি জীবপ্রাণের প্রণেতা তিনিই ব্রন্ধ। অমৃতের অধিকারী, তোমরা তাঁহাকে জ্ঞাত হও!

ঠিক কণা যদি বলা

ভারতবর্ষই ব্রহ্মাকে আবিষ্কার করিয়াছিল। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগপর্যান্ত ভারতবর্ষে সাধনার তিনটি যগ ( Period ) দেখা যায়। প্রথম. বৈদিক যুগ, সাধন-তন্ত্রের সোপান। ভারতবর্ষের নব উন্মীলিত শিশু-চক্ষে জড প্রকৃতি ও তাহার হর্নর্ধ শক্তি ঐশ্বরিক মুর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে, স্তব্ধ বন-তল নিশাবসানে হিরণাগর্ভ পুষার অর্চনা-গীতির ঝঙ্কারে ভরিয়া উঠি-য়াছে। তিনি অগ্নিয় রপচক্রে দিবসকে বাঁধিয়া আনিতেছেন, তিনি যজ্ঞ-হবি গ্রহণ করিয়া শশুক্ষেত্রকে উর্বরিও যজ্ঞীয় প্রদেশ वृद्धि कतिश्रा निरवन, छाँशात आंभीव्यारिन धन, বল, আয়ু বৃদ্ধিত হইবে। থাক যেন এক একটি চিত্র, ভাহার ভিতর দিয়া তথনকার অক্তিম সরল জীবন উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে. ভাহার মধ্য ধগ। সেই অনাধাস-লব্ধ সহজ জ্ঞান তথন অপ্যারিত হইয়াছে, সৃষ্টি বৈচি-ত্যের পুলক-হিল্লোলের বিহ্বলতা চকু হইতে অপগত হইয়াছে, তথন সে বিজ্ঞানের ছারা

আয়ুক্তান লাভ করিয়া বলিতেছে, "দ এষ

নেতি নেতি, নেআআহ গুহোন হি গৃহতে"

তিনি ইহা নন, ইহা নন, ইল্লিয় ও মনের দারা যাহা প্রাহ্য ভাষা তিনি নহেন, তিনি "অশক্ষশপর্শমরপ্ষব্যয়ং
তথারসংনিত্যমগন্ধবচ্চবৎ
অনাদ্যনন্তঃ মহতঃ পরং ক্রবং
নিচাষ্য তং মৃত্যু মুখাৎ প্রমুচ্যতে"
তিনি অশক অম্পর্শ, অরপ, অব্যয়,
অরস, নিত্য, অগন্ধবং, তিনি মহৎ হইতে
মহৎ, নিত্য ও নির্বিকার, তাঁহাকে জানিয়া
জীব মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হয়।

ইহা হইতে প্রাণ মন ও সমুদর ইক্রিয় আকাশ বায়ু জ্যোতি জল ও সকলের আধার পৃথিবী উৎপন্ন হইভেছে, এই অক্ষয় পুরুষের শাসনে ত্রিলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে, ইহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্জলিত হইতেছে, স্থ্য উত্তাপ দিতেছে, মেখ বর্ষণ করিতেছে, বায়ু বহুমান হইতেছে, মৃত্যু ধাব্মান হইতেছে! ইনি "পর্যাগাচ্ছুক্রম কায়মত্রণমন্নাবিরং শুদ্ধম-ক বিশ্বনীষী পরিভূপয়স্থঃ !" পাপবিদ্ধম. শৈশবের থেশা ধূলা তাহার অঙ্গ হইতে তথন মুছিয়া গিয়াছে, পরিপূর্ণ যৌব-নের অপূর্ব কান্তির ভিতর তাহার জটাজাল ভূষিত ললাটে তপস্তেজ বিচ্ছরিত হইতেছে; মহোল্লাদে তথন দে বলিতেছে. "দোহহং" আমিই তিনি-ি যিনি এই "নদী গিরিগুহা পারাবারে জলে স্থলে ব্যাপ্ত" আছেন !

অবশেষে বার্দ্ধকা! ভারতবর্ষের মেরুদণ্ড আজ আনত হইয়া গিয়াছে. তাহার শক্তি ও তেজ জলিয়া নিভিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট পড়িয়া আছে শুধু ভঙ্ম—লোলচর্ম ও শুক পেশী, আর তাহার নীচে একটি অভিশয় শীর্ণ করাল! ভারতবর্ষ এখন জরাল্রস্ত হইয়া বিমাইতেছে, যে বাণী একদিন তাহার আপন কঠ হইতে নিঃস্ত হইয়াছিল, তাহা সে

নিজে এখন ব্ঝিতে পারিতেছে না, তাহার চক্ষের নেত্রছদ সমস্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে! তাহার মন্ত্র এখন শব্দ সমষ্টিতে পরিসমাপ্ত হইরাছে, ক্রিরাকাণ্ড অফুষ্ঠান মাত্র হইরা দাঁড়াইয়াছে, সব যেন প্রাণ-হীন অর্থহীন—
অস্তরের যোগস্ত্র যে তাহার কখন কোথার ছিঁড়িয়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। এই বৃহৎ কঞ্কটির মধ্য হইতে সেই অতিকায় সর্প যে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই!

জাতবস্ত মাত্রেই জরার অধীন। জন্মের
সঙ্গে সঙ্গে মৃহ্যুর বীজ উপ্ত হয়, এক একটি
জাতি ও ধর্ম তাহার ফুংকারে প্রদীপের মত
জলিয়া নিভিয়া যাইতেছে! স্প্টির নেমিচক্র
উদ্ধে ও নিমে আবহমান কাল উথিত ও পতিত
হইতেছে—একের হস্তচ্যুত কেতন অপরে
লইয়া অগ্রসর হইতেছে, এক একটি জাতি ও
দেশকে অবলম্বন করিয়া অনস্ত কালের অনস্ত
অভিব্যক্তি শনৈ: শনৈ: অগ্রসর হইতেছে—
তাহা বিশ্বজগতের কেতন, বিশ্বমানবের
কেতন, বিশ্ববাদীর কেতন, তাহা জাতি
বিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের অধিকৃত নয়!

ভারতবর্ষের প্রাচীন ধারাগুলির সহিত্ত মনেক নৃতন ধারা আসিয়া মিলিয়াছে। বর্ত্তমান উপাসনা-পদ্ধতি তাহার অক্ততম। ভগবস্তব্তির কয়েকটা স্তর আছে, তাহার এক একটি বিভাগ এক একটি রেখার দ্বারা বিভিন্নীরুত। প্রথম দাস্য ভাব। মানব-চিত্ত তথন অস্টার বিরাট মহিমার নিকট আপনার দৈক্তে কুন্তিত ভাবে নতশিরে দাঁড়াইয়া আছে। পরে দ্বার্থ পিতৃমাতৃত্বের আরোপ এবং পরে আরো নিবিড় হইয়া সে ভাব বাংসল্যে ও তাহা হইতে

কাস্কভাবে পোঁছিয়াছে। কিছু পূর্বে যে দৃষ্টির সম্মুখে সে কুঠায় সঙ্গুচিত হইয়া উঠিতে-ছিল, এখন তাহাকেই প্রেমাবেশে বলিতেছে—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারতু নয়ন না তিরপিত ভেল, লাথ লাথ যুগ হিয়া পর রাথতু

তবু হিয়া জুড়ন না গেল"।

এই কাস্তভাবের মধ্যে একটি অপরপত্ব
আছে। স্প্রীর প্রারম্ভে জীবাত্মার ও পরমাত্মার যে ভেদ হইয়াছিল, তাহা এই চরণ
কয়টিতে বাজিয়া উঠিয়াছে; দেই অনস্ত
কালের বিরহ-ব্যথা, দ্রত্বে যাহা প্রতিদিন
নিবিড় হইয়া উঠিতেছে, বিশ্বচরাচরের দেই
অথও তৃষ্ণা, অদহ আকুলতা, লক্ষ যুগের
বিচ্ছেদ-তৃঃথ স্মরণ করিয়া আজ চিত্ত কাঁদিয়া
উঠিয়াছে!

ভারতবর্ষের এই অনমুমের পরামুরক্তির ভিতর আর একটি জিনিস লালিত হইরাছিল, তাহা উদারতা। একই ধর্মাবলম্বী হইরা যখন পৃথিবীর অপর জাতি শুধু আচারগত ভেদ লইয়া হিংস্র শ্বাপদের মত পরস্পরের রক্তপাতের জন্ম যুঝিয়া মরিতেছিল, ভারতবর্ষ তথন শাস্ত সমাহিত চিত্তে আপনার এক অঙ্গনতলেই আর্য্য অনার্য্য বর্ণদঙ্কর সমস্ত বিভিন্ন জাতির পূজার স্থান করিয়া দিতেছিল। কারণ দে একা শুধু জানিয়াছিল যে.

তৃপ্তো ভবতি।

যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিলাঞ্জি, ন শোচতি ন

দেষ্টি ন রমতে ন উৎসাহী ভবতি॥"

বাঁহাকে লাভ করিলে মমুয্য সিদ্ধ হয়,

সম্যুত হয়, তৃপ্ত হয়, বাঁহাকে পাইলে মমুয্যের

বেষ, তৃষ্ণা, শোক গত হয়, বাসনার তন্ত ছিল হয়, যিনি "গুণরহিতং জন্মরহিতং প্রতিক্ষণ বর্জমানম্ বিছিলং কুক্মতরমম্ভবরূপ," "মিনি অদৃশ্রমগ্রাহ্মবর্শমচক্ষু: শ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিতাম বিভুং সর্বর্গতং কুক্স্মং তদব্যরং যভ্তবোনি—যিনি অদৃশ্র, অগ্রাহ্ম, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষ্, অশ্রোত্র, হস্তপদ রহিত, নিত্য, সর্ব্ব্যাপী, সর্ব্গত, কুক্স্ম, অব্যয় ও ভূতবোনি—তাহাকে শুধু নামের বারা বিভক্ত করা বিমৃচ্তা মাত্র। হল তড়াগ নদী সাগর উপসাগর প্রভৃতি নামের সহস্র বিভিন্নতা সত্ত্বে জল যেমন বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয় না, তেমনি তিনি ও আধারের ভেদে বিভিন্ন হন না, কেন না ইনি-ই তিনি

শ্বদেবেছ তদমুত্র যদ-মুত্র তদস্বিহ

মৃত্যু ম মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নাপ্তেবপশ্রতি"

যিনি এথানে তিনিই সেথানে, যিনি

সেধানে তিনি-ই এথানে, যে ইংলকে নানা

ক্রপে দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত

ইয়।

একজন অপরিচিত লোককে দেখিলে যেমন প্রথমেই ভাহার অবরব ও পরিচ্ছদ আমানের চোথে পড়ে, কিন্তু নিকটভম-আত্মীয়কে দেখিলে শুধু ভাহার স্নেহই মনে জাগ্রত হইয়া উঠে ভেমনি ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে ব্রহ্মের নামরূপ ভারতবর্ষের চোথে পড়ে নাই—দে শুধু ভাহার মধ্য হইতে দেখিতে পাইয়াছে ভাহাকে—খাহার

"অগ্নি দুৰ্বী চক্ত সুৰ্বো)
দিশঃ শ্ৰোতে বাগ্ৰুতাশ্চ বেদাঃ
বায়ুঃ প্ৰাণো হৃদয়ং বিশ্বমন্ত পদ্তাং
পৃথিবী!"

অগি থাঁহার মূর্দ্ধা, চক্ষ্ চক্র স্থা, দিক্সমূহ শ্রোত্ত, বাক্য বেদ, বায়ু প্রাণ, দ্বদয় বিশ্ববাক, চরণ পৃথিবী।

হাদয়ের এই তৃঙ্গ শিধর হইতে উৎস্টি নামিয়াছে—ভাহা ঝড় অঝড় চেতন चटिकत्नत विष्णत मात्म नाई- १७, शको. কীট, পতঙ্গ, তরুলতায় ভাহা প্লাবিত করিয়া গিয়াছে। দিখিছয়ী রাজা দিনীপ রাজ্ঞীসহ বনছায়ায় নন্দিনী গাভীর তৃণাহরণ করিয়াছে, দীনবেশে যাজ্ঞিকের মত রাজ্সমান ত্যাগ করিয়া সম্বংসর তাহার পরিচ্য্যা করি-য়াছে। সে কি বিরাট সমারোহ। ভাহা বর্ণনা করিতে মহাক্বির সর্গের পর সর্গ রচিত হইয়াছে তবু শেষ হয় নাই! মাধবী লতার সহিত স্থীত্বে আবদ্ধ, শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রাকালে সেই সমত্ব জল-সেবিত ক্ষীণাঙ্গী লভার প্রশোদগম ও আশ্রম তরুগণের ছায়া-নিবিড শাথার দিফে সাশ্রু নেত্রে সে ফিবিয়া চাহিতেছে, রাজ্যাধীপ স্বামীর সে'হাগ স্বৃতি তাহা বারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। এই জটাজুট ধারী সর্যাসী ভারতের বক্ষণলে ষে অসীম প্রেম উত্তপ্ত হইয়া ফুটভেছিল. তাহা উৎসাধিত করিয়া দিতে তাহার স্থান কুলায় নাই, কাহারো কথা সে বিশ্বত হয় नारे, काशास्त्रा (तमना (म जुष्क करत नारे, তাহার বিশাল প্রাণের বিবাট পরিসবের ভিতর বিশ্বনাথের বিশ্বরূপ ভরিয়া গিয়াছিল !

প্রাচীন ভারতের ঈশ্বরারাধনা একটা অত্যস্ত নিগৃঢ় ব্যাপার। নিভ্তে, নির্জ্জনে, ইন্দ্রিয় প্রাণ নিরোধক তাহার ক্ষ্ণুটান একেবারে বহির্ম্পত ছাড়াইয়া গিয়াছে। প্রথমেই তাহার যেখানে দাঁড়াইতে হইয়াছে তাহা ঐকাস্তিক একাগ্রতা— ভাহার এতটুকু ব্যতার হইলে চলিবে না। হৃদয়ের এই প্রবাহ— বিষয় সমূহ যাহাতে প্রতিনিয়ত তরঙ্গ জাগাইতেছে ভাহাকে সে একটা অমিত হৈর্ঘ্যের দ্বারা বন্ধন করিয়া ভাহার উপর বিশ্বনাথের নিস্তরঙ্গ আসনটি বিদ্বাইয়াছে, কারণ—

"নায়ম্ আত্ম। প্রবচনেন শভ্যো, ন মেধয়া ন বছনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তমেবৈ আত্মা বৃণুতে তণুং স্বাম্।

এই আত্মাকে বেদাধ্যরন কিন্বা মেধা দারা লাভ করা যায় না, বাঁহাকে ইনি আত্মদর্শনার্থ প্রেরণ করেন তাহা দারাই ইনি লভা।
মন যথন হইতে প্রভাাবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি
ন্থির লক্ষ্য হয়, তথনই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া
নায়, বিশ্বসংসার যথন মনের কাছে আসিয়া
উপস্থিত হয়তখন নয়।

এ কথাটা আমরা সম্প্রতি ভূলিয়া গিয়াছি, আল আমরা বিরাট জনগভেবর সলিবেশ ছাড়া তাঁহাকে ডাকিতে পারি না, আমাদের অন্তরে এমন দৈত প্রবেশ করিয়াছে যে একাকী আমরা তাঁহার সলুখীন হইতে পারি না! নিজের ভাগুার থালি আমাদের নিরস্তর निया পরের আপন নথতা ঢাকিতে হইতেছে, আপনার নিভূত একাগ্রতাকে ছাড়িয়া বহুজনের স্মিলিত শক্তির দারা হৃদয়ের শুক্ততা পুরাইবার জন্ম চেষ্টিত হইতে হইতেছে !

পরস্পরে গভীর অনুরক্ত প্রণরী বেমন তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে প্রসুন্ন না হইয়া বাধাই পাইতে থাকে, প্রাচান ভারতবর্ষ তেমনি তাহার ও তাহার প্রিয়তমের মাঝধানে অপর কাহাকেও আদিতে দেয় নাই। তাহার বিজন মিলন মন্দিরের অভিদার পথে তাহার মানস-বর্ অনস্তচিত্তের অথও অফুরাগ দীপ স্বরূপ জালাইয়া গিয়াছে! এই থানে প্রাচীন ভারতের গুরুবাদের একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে,—কিন্তু বিজ্ঞানী ভারতবর্ষ জ্ঞানিয়াছিল যে মাহ্রুষ নিরন্তর তাহার হাদয়-দৌর্কলাের অধীন। এই বন্ধুর পিচ্ছিল পথে চলিতে গিয়া পাছে তাহার পদ্স্থালিত হয়া পড়িয়া থাকিতে হয়, পাছে

তাহার আপন চোখের দৃষ্টি কম বলিয়া ঠিক্
গমা পথটি দেখিয়া লইতে ভূগ হয়, সংশয়
যখন ঝড়ের বেগে আসিয়া পড়িবে, হাতের
ফাণ আলোটি অন্তরালের অভাবে পাছে
নিভিয়া যায়—তাই সে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানের
সাহায্য লইবার উপদেশ দিয়াছে! প্রথম
হাঁটিবার বেলায় শিশু ধেমন জননীর অস্কুলি
ধরিয়া হাঁটিতে শেথে ঠিক্ তেমনি ভাবে সে
শুরুপদেশ গ্রহণ করিয়াছে—থঞ্জের যৃষ্টির মত
তাহাতে চির-নির্ভর স্থাপন করে নাই।

শ্ৰীমতী আমোদিনী ঘোষজায়।

### হকিকত রায়।

পঞ্জাব প্রদেশে লাহোরের নিকটবতী রাবিনদার তীরে একটি অনতি বৃহৎ সমাধি রহিয়াছে। তথায় প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজার দিন থুব সমারোহের সহিত একটি মেলা হইয়া থাকে। ঐ সমাধিটি একটি একাদশ বর্ষনক্ষ বালকের—শাহার অসাধারণ সাহস, অটল প্রতিজ্ঞা, অপূর্ব সহিষ্ণু গ ও অধর্মনিষ্ঠা একদা সমস্ত ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্মণ করিয়াছিল; যাহার নাম স্মৃতিপথারু ইইবামাত্র হৃদয় যুগপং ভক্তি, আনন্দ ও বিষাদে পূর্ণ হয়; সেই ধীরপ্রকৃতি স্থিরপ্রতিজ্ঞ কর্ত্বব্যনিষ্ঠ, স্বধর্মপরায়ণ বালকের নাম হকিকত রায়।

অগ্গর নামক একজন পঞ্চাবী কবির রচিত একটি গ্রাম্য-সংগীত পাঠে জানাযায় বে, হকিকত রায় ১৭৪৮ খুটান্দে স্থালকোট নামক জনপদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল লালা বাগমল। তিনি পুত্রকে সংস্কৃত ভাষায় বৃৎপন্ন করিয়া পরে একমৌলবীর নিকট পার্সী অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন।

শৈশব হইতেই হকিকতের ধর্মের প্রতি

একটা প্রবন আতুরক্তি ছিল, তিনি স্বীয় মতোর নিকট রামায়ণ মহাভারত ও পুরা-ণাদির কথা শুনিতে খুবই ভাল বাদিতেন। হকিকত যে মৌলবীর নিকট পারসী পড়িতেন, একদিন তিনি কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। সেই সময় সকল মুসলমানবালক মিলিত হইয়া হিন্দুদিগের ঠাকুর নেবভার প্রতি অসমান স্বচক নানাবিধ ঠাটা তামাদা করিতে লাগিল। স্বধর্মপরায়ণ হকিকতের তাহা নিতান্ত অসহ্য বোধ হইল। তিনিও মহম্মদ এবং পৈগম্বর প্রভৃতির নামে উপহাস করিলেন। ক্রমশ: উভয়পকে কল্ছ উপস্থিত হইল। যথা সময়ে মৌলবী প্রত্যাগমন করিলে মুণলমান বালকেরা ঠাহার নিকট नालिम कतिल। হকিকতের বিরুকে

মৌশবী কুন্ধচিত্তে হকিকত রায়কে তৎক্ষণাৎ কাজির নিকট পাঠাইলেন। কাজি সবিশেষ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিশ্নিত ও কুপিত হইলেন, এবং হকিকতের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাদিয়া তিষ্বিয়ে চূড়ান্ত বিচারের জন্ত তাঁহাকে লাহোরের স্থবাদারের নিকট পাঠাইলেন।

জফর থাঁ নামক একজন পাঠান তথন লাহোরের স্থবাদার ছিলেন। হকিকত রায় স্থবাদারের সন্মুথে আনীত হইয়া সমূচিত বিনীতভাবে ও একাম্ভ অকপট-চিত্তে আমুপুর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন, নিজ জীবন রক্ষার জন্ম এক চুলও অসতা বলিলেন না। স্থবাদার এই একাদশব্যীয় বালকের প্রবল স্বধর্মাত্ররাগ, অটল সভ্যনিষ্ঠা, ও স্থকোমল শাস্ত-স্বভাব নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত মুগ্ধ ও দয়ার্ড হইলেন; কিন্তু কাজির আজ্ঞা অমাক্ত করিতেও সাহসী না হইয়া বলিলেন—"হকিকত, তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমি ভোমার প্রাণ রক্ষার এক ফুন্সর উপায় ঠিক করিয়াছি, তুমি পবিত্র ইস্লাম এই কথা প্রবণমাত্র ধর্ম গ্রহণ কর।" হকিকত রায় সমূচিত দৃঢ়তার সহিত বলিলেন "আমি মৃত্যুৰণ্ড স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি কি**ত্ত স্থধ**র্ম পরিত্যাগ করিব না।"

হকিকতের পিতামাতার নিকট এই
মর্মান্তিক সংবাদ বিহাৎবেগে আসিয়া পৌছিল।
তাঁহারা শোকোন্মন্ত হইয়া পুত্রকে দেখিবার
জন্ম লাহোর যাত্রা কবিলেন।

স্থাদার তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত সম্বৰ্জনা ও সান্তনা করিয়া কহিলেন—"হকিকত যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে—তবেই সম্পূর্ণ নিরাপদ

হইতে পারে আপনারা ভাহাকে বুঝাইয়া বলুন।" পুত্রের প্রাণের দায়ে হকিকতের মাতা পর্যান্ত তাঁহাকে ধর্মান্তর গ্রহণে পরামর্শ প্রদান করিলেন। মাতার নিকট হইতে এইরূপ অপ্রত্যাশিত আদেশ পাইয়া পুত্র বলিলেন, "মা তুমিই তো আমাকে বরাবর বলিয়াছ যে, এই ক্ষণ-ভঙ্গুর শরীরকে কোনো অসার পার্থিব ভোগবিলাদের অধীন না করিয়া সংকার্য্যে উৎসর্গ করাই মানব জীবনের চরম শক্ষা। এখনই ত আমার পরীকার প্রকৃত সময়। এখন আমাকে লক্ষাভ্ৰষ্ট হইতে প্রামর্শ না দিয়া আশীর্বাদ কর যেন প্রমেখবের নাম স্থারণ করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিতে পারি। আস্থা অবিনশ্বর ও চিরউরতিশীল, তাহাকে কেহই বধ করিতে পারে না। স্থতরাং যথার্থ হকিকত রায়কে নষ্ট করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।" তাঁহার পিতাও তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন. স্থবাদার তাঁহাকে জামাতা করিবার লোভ পর্যান্ত দেখাইলেন। কিছু হকিকত স্থির অচঞ্চল ও দৃঢ়দংকল। পরিশেষে স্থাদার উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রাণবধের জন্ত তাঁহাকে জল্লাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

পিতামাতার হাণরবিদারক আর্দ্তনাদের
মধ্যে হকিকত রায় বধ্য-ভূমিতে আনীত
হইলেন। কাণকালের মধ্যেই সেম্থান লোকে
পূর্ণ হইয়া গেল, সকলের মুথেই হাহাকার
ধ্বনি, সকলেরই চক্ষু জলপূর্ণ, কিছু হকিকত
রায় নির্ভীক বীরপুরুষের ভার প্রশাস্ত ভাবে
দগুরুমান। জল্লাদ তাহার শিরভেদ করিবার
জন্ত থকা উঠাইল, কিছু পারিণ না;

পড়া মাটিতে পড়িয়া গেল। হকিকত রার
সেই মুহুর্ত্তে পড়া তুলিয়া জল্লাদের হাতে
দিলেন এবং বলিলেন,—"নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে
পরাধ্যুপ হয়ে। না, শীঘ্র কায় সমাধা কর।"
এবার জল্লাদ তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন
করিল। হকিকতের মন্তক শরীর হইতে
বিচ্ছিল্ল হইল। সমাগত জনমগুলীর মধ্য
হইতে বিলাপ ও ক্রন্দনের ধ্বনি উথিত হইল।
বন্ধ পিতামাতাকে শোকানলে নিক্ষেপ করিয়া
স্বধর্মপরায়ণ তেজন্বী বালক সহাস্তবদনে ও
সগর্ব্বে এই মরজগত ছাড়িয়া অমরধামে
পরম-পিতার ক্রোড়ে চিরাশ্রম্ব গ্রহণ করিলেন।
সেই হইতে হকিকত রায়ের নাম জনসমাজে
'ধর্মবীর' বলিয়া খোষিত হইল।

হিন্দুগণ এই অসাধারণ স্বধর্মনিষ্ঠ তেজন্মী
বালকের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্ম রাবিনদীর তীরে তাঁহার এক সমাধি মন্দির স্থাপন
করিলেন। অন্তাপি তথায় প্রতিবংসর মাদ
মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিনে মহাসমারোহের
সহিত একটি মেলা হইয়া থাকে। এই
সমাধির বায় নির্বাহের জন্ম মহারাজ্ম রণজিৎ
সিং স্থালকোটের অন্তর্গত হুইটি গ্রাম দান
করেন; কিন্তু সম্প্রতি গ্রণ্মেন্ট ঐ গ্রাম
হুইটি থাশ করিয়া লইয়াছেন এবং তাহার
পরিবর্ত্তে বার্ষিক একশত কুজ়ি টাকা
করিয়া দেন।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রচর্তী।

### ত্বৰ্লভ।

ঈশ্বরের মধ্যে মনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনে, মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, এই কথা অনেকের মুখে শোনা যায়।

পারিনে যথন বলি তার অর্থ এই, সহক্ষে
পারিনে; যেমন করে নিঃখাস গ্রহণ করচি
কোনো সাধনার প্রয়োজন হচ্চেনা, ঈশ্বরকে
তেমন করে আমাদের চেতনার মধ্যে গ্রহণ
করতে পাহিনে।

কিন্ত গোড়া থেকেই মান্তবের পক্ষে কিছুই
সহজ নর; ইন্দ্রির বোধ থেকে আরম্ভ করে
ধর্মবৃদ্ধি পর্যান্ত সমন্তই মান্তবকে এত স্থান্তর
টেনে নিরে বেতে হর যে মান্ত্র হরে ওঠা
সকল দিকেই তার পক্ষে কঠিন সাধনার
বিষয়। বেধানে সে বল্বে "আমি পারিনে"

সেইখানেই তার মনুষাত্বের ভিত্তি ক্ষয় হরে যাবে, তার হুর্গতি আরম্ভ হবে; সমস্তই তাকে পারতেই হবে।

পশাবককে দাঁড়াতে এবং চল্তে শিথতে হয় নি। মাত্মকে অনেকদিন ধরে বারবার উঠে পড়ে তবে চলা অভ্যাস করতে হয়েছে; আমি পারিনে বলে সে নিস্কৃতি পায়নি। মাঝে মাঝে এমন ঘটনা শোনা গেছে, পশুমাতা মানবশিশুকে হয়ণ করে বনে নিয়ে গিয়ে পালন করেছে। সেই সব মাত্ম জস্কদের মত হাতে পায়ে হাঁটো। বস্তুত তেমন করে হাঁটা সহজ। সেই জক্ত শিশুদের পক্ষে হামা-শুড়ি দেওয়া কঠিন নয়।

কিন্তু মাসুষকে উপরের দিকে মাথা তুলে

থাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে। এই থাড়া হয়ে
দাঁড়ানো থেকেই মানুষের উন্নতির আরম্ভ।
এই উপায়ে যথনি সে আপনার ছই হাতকে
মুক্তিদান করতে পেরেছে তথনি পৃথিবীর
উপরে সে কর্ভুত্তের অধিকার লাভ করেছে।
কিন্তু শরীরটাকে সরল রেখায় খাড়া রেখে ছই
পায়ের উপর চলা সহজ নয়। তবু জীবনযাত্রার আরম্ভেই এই কঠিন কাজকেই তার
সহজ করে নিতে হয়েছে: য়ে মাধ্যাকর্ষণ
তার সমস্ত শরীরের ভারকে নীচের দিকে
টানচে, তার কাছে পরাভব স্বীকার না
করবার শিক্ষাই তার প্রথম কঠিন শিকা।

বছ চেন্টায় এই সোজা হয়ে চলা যথন তার পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়াল, যথন সে আকা-শের আলোকের মধ্যে অনায়াসে মাথা তুল্তে পারল তথন জ্যোতিক্ষবিরাজিত বৃহৎ বিশ্ব-জগতের সঙ্গে সে আপনার সম্বন্ধ উপল্জিকরে আনন্দ ও গৌরব লাভ করলে।

এই ষেমন জগতের মধ্যে চলা মানুষকে
কট্ট করে শিখ্তে হয়েছে, সমাজের মধ্যে
চলাও তাকে বহুকটে শিখ্তে হয়েছে।
থাওয়া পরা, শোওয়া বলা, বদা চলা এমন
কিছুই নেই যা তাকে বিশেষ যত্নে অভাদে না
করতে হয়েছে। কত রীতিনীতি নিয়ম সংযম
মান্লে তবে চারদিকের মানুষের সঙ্গে তার
আদানপ্রদান, তার প্রয়োজন ও আনন্দের
সম্মন্ন সম্পূর্ণ ও সহজ হতে পারে। যতদিন তা
না হয় ততদিন তাকে পদে পদে ছংথ ও
অপমান স্বীকার করতে হয়—ততদিন তার
যা দেবার ও তার যা নেবার উভয়ই বাধাগ্রস্ত
হয়।

জ্ঞানরাব্যে অধিকার লাভের চেষ্টাতে ও

মাহ্বকে অর ক্লেশ পেতে হয় না! বা চোথে দেখচি কানে শুন্চি তাকেই আরামে স্বীকার করে গেলেই মাহ্যের চলে না। এই জন্তেই বিভালয় বলে কত বড় একটা প্রকাশু বোঝা মাহ্যের সমাজকে বহন করে বেড়াতে হয়—তার কত আয়োজন, কত ব্যবস্থা! জীবনের প্রথম কুড়ি পাঁচিশ বছর মাহ্যকে কেবল শিক্ষা সমাধা করতেই কাটিয়ে দিতে হয়—এবং যাদের জ্ঞানলাভের আকাজ্জা প্রবল সমস্ত জীবনেও তাদের শিক্ষা শেষ হয় না।

এমনি সকল দিকেই দেখ্তে পাই মাকুষ
মকুষ্যবলাভের সাধনায় তপস্তা করচে।
আহারের জন্তে রৌদ্রুষ্টি মাথায় করে নিয়ে
চাষ করাও তার তপস্তা, আর নক্ষত্রলোকের
রহস্ত ভেদ করবার জন্তে আকাশে দুর্বীন
তুলে জেগে থাকাও তার তপস্তা।

এমনি প্রাণের রাজ্যেই বল, জ্ঞানের রাজ্যেই বল, সামাজিকতার রাজ্যেই বল সক্ষেত্রই বল সক্ষেত্রই আপনার পূর্ণ অধিকার লাভ করবার জন্তে মানুষকে প্রাণপণ করতে হয়েছে। যারা বলেছে, পারিনে, তারাই নেবে গিয়েছে। যা সহজ না, তারই মধ্যে মানুষকে সহজ হতে হবে—সহজের প্রকাণ্ড মাধাাকর্ষণকে কাটিয়ে তাকে সক্ষেত্রই উপরে মাথা ভুলে দাঁড়াতে হবে।

প্রথম থেকেই স্কুন্তের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে এই প্রবৃত্তি মামুষের পক্ষে এমনি স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে অনাবগুক হঃসাধ্যসাধনও তাকে আনন্দ দেয়। আর কোনো প্রাণীর মণ্যেই এই অভুত জিনিবটা নেই। যেটা সহজ, খেটা আরামের, তার ব্যতিক্রম দেখ্লে অস্ত কোনো প্রাণী সূপ বোধ

করতে পারে না। অন্ত প্রাণীরা যে লড়াই করে সে কেবল প্রয়োজন সাধনের জন্তে, আত্মরক্ষার জন্তে, অর্থাৎ দারে পড়ে; সে লড়াই গারে পড়ে ছংসাধ্য সাধনের জন্তে নয়। কিছু মাহুষই কেবলমাত্র কঠিন কাজকে সম্পান্ন করাতেই বিশেষ আনন্দ পায়।

এই জন্থেই যে বাায়ামকৌশলে কোনো
প্রয়োজনই নেই সেটা দেখা মান্থ্যের একটা
আমোদের অঙ্গ। যথন শুন্তে পাই বারম্বার
পরাস্ত হয়েও মান্থ্য উত্তরমেকর তুষারমক্ষেত্রের কেন্দ্রন্থলে আপনার জয়পতাকা
পুঁতে এসেছে তথন এই কার্য্যের লাভ সম্বন্ধে
কোনো হিসাব না করেও আমাদের
ভিতরকার তপস্বী মন্থ্যাত্ব পূলক অন্থত্য
করে। মান্থ্যের প্রায় প্রত্যেক থেলার
মধ্যেই শরীর বা মনের একটা কিছু কন্তের
হেতু আছে—এমন একটা কিছু আছে
যা সহজ্বনয় বলেই মান্থ্যের পক্ষে স্থকর।

যথন কোনো ক্ষেত্রেই মামুষকে "পারিনে" একথাটা বল্তে দেওয়া হয়নি তথন ব্রেক্সর মধ্যে মামুষ সহজ হবে সত্য হবে, এসম্বন্ধেও "পারিনে" বলা তার চল্বে না। সকল শ্রেষ্ঠতাতেই চেষ্টা করে তাকে সফল হতে হয়েছে আর যেটা সকলের চেয়ে পরম শ্রেষ্ঠতা সেইথানেই সে নিতান্ত সামান্ত চেষ্টা করেই যদি ফল না পায় তবেই একথা বলা তার সাজবে না যে আমার দারা একেবারে সাধানয়।

যতই সহজ ও যতই আরামের হোক্ তবু আমরা কেবল মাটির দিকেই মাথা করে পণ্ডর মত চলে বেড়াব না মানুষের ভিতর এই একটি তাগিদু ছিল বলেই মানুষ যেমন

বহু চেষ্টায় আকাশে মাথা তুলেছে—এবং সেই আকাশে মাথা তুলেছে বলে পৃথিবীর অধিকার থেকে দে বঞ্চিত হয়নি, বরঞ পশুর চেম্বে তার অধিকার অনেক বৃহৎভাবে ব্যাপ্ত হয়েছে, তেমনি আমাদের মনের অস্তরতম দেশে আর একটি গভীরতম উত্তেজনা আছে, আমরা কেবলি সংসারের দিকে মাথা রেখে সমস্ত জীবন ঘোর বিষয়ীর মত ধূলা ভাণ করে করেই বেড়াতে পারব না-অনস্তের মধ্যে, অভয়ের মধ্যে, অশোকের মধ্যে মাথা তুলে আনরা সরল হয়ে উন্নত হয়ে সঞ্চরণ করব। যদি তাই করি তবে সংসার থেকে আমরা ভ্রষ্ট হব নাবরঞ্চ সংসারে আমাদের অধিকার বৃহৎ হবে, সত্য হবে, সার্থক হবে। তথন মুক্তভাবে আমরা সংসারে বিচরণ করতে পারব বলেই সংসারে আমাদের যথার্থ কর্তৃত্ব প্রশস্ত হবে।

জস্ক যেমন চার পায়ে চলে বলে হাতের ব্যবহার পায় না তেমনি বিষয়ীলোক সংসারে চার পায়ে চলে বলে কেবল চলে মাত্র, সে ভাল করে কিছুই দিতে পায়ে না এবং নিতে পায়েনা। কিন্তু বায়া সাধনার জােরে ব্রজ্যের দিকে মাথা তুলে চল্তে শিথেচেন, তাঁাদের ছই হাত পা উভয়ই মাটিতে বদ্ধ নয়—তাঁাদের ছই হাত মুক্ত হয়েছে—তাঁদের নেবার শক্তি এবং দেবার শক্তি পূর্ণতালাভ করেছে—তাঁরা কেবলমাত্র চলেন তা নয়, তাঁরা কর্তা, তাঁরা ক্টিকর্তা।

যে স্ষ্টিকর্তা সে আপনাকে সর্জ্জন করে; আপনাকে ত্যাগ করেই সে স্থাটি করে। এই ত্যাগের শক্তিই হচ্চে সকলের চেরে বড় শক্তি। এই ত্যাগের শক্তির দ্বারাই মানুষ বড় হরে

উঠেছে। যে পরিমাণেই সে আপনাকে ত্যাগ করতে পেরেছে দেই পরিমাণেই সে লাভ করেছে। এই ত্যাগের শক্তিই সৃষ্টি শক্তি। এই সৃষ্টি শক্তিই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য। তিনি বন্ধন-হীন বলেই আনন্দে আপনাকে নিত্যকাল ত্যাগ করেন। এই ত্যাগই তাঁর সৃষ্টি। আমাদের চিত্ত যে পরিমাণে স্বার্থবর্জিত হয়ে মুক্ত আনন্দে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয় সেই পরি-মাণে সেও সৃষ্টি করে, সেই পরিমাণেই তার চিস্তা, তার কর্মা, সৃষ্টি হয়ে উঠে।

যারা সংসার থেকে উচ্চ হয়ে উঠে ব্রন্ধের
মধ্যে মাথা তুলে সঞ্চরণ করতে শিথেছেন
তাঁদের এই ত্যাগের শক্তিই মুক্তিলাভ করেছে।
এই আসক্তিবন্ধনহীন আয়ত্যাগের অব্যাহত
শক্তি দ্বারাই আধ্যাত্মিকলোকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ
অধিকার লাভ করেন। এই অধিকারের
ভোরে সর্ব্বেই তাঁরা রাজা। এই অধিকারের
মধ্যেই মান্থবের চরম হিভি। এইখানে
মান্থবকে "পারিনে" বল্লে চল্বে না—চির-

জীবন সাধনা করেও এই চরম গতি তাকে লাভ করতে হবে, নইলে সে যদি সমস্ত পৃথি-বীরও সম্রাট হয় তবু তার "মহতী বিনষ্টিং"।

যে ব্রন্ধের শক্তি আমার অস্তরে বাহিরে मर्वा वे निष्मा के प्रेम्प्य के बार के विन "আত্মদা", আমি জলে হুলে আকাশে সুধে হু:থে সর্বত্ত সকল অবস্থায় তাঁর মধ্যেই আছি এই চেতনাকে প্রতিদিনের চেষ্টায় সহজ করে जून्ट रद। এই माधनात धानरे राफ গায়ত্রী। এই সাধনাই হচ্চে তাঁর মধ্যে দাঁড়াতে এবং চল্তে শেখা। অনেকবার টশ্তে হবে, বারবার পড়্তে হবে, কিন্তু তাই বলে ভয় করলে হবে না, তবে বুঝি পারব না। পারবই, নিশ্চয়ই পারব। কেননা অস্তরের মধ্যে এইদিকেই মানুষের একটা প্রেরণা আছে—এই জন্তে মানুষ হঃদাধ্যতাকে ভয় করে না তাকে বরণ করে নেয়—এই জ্বয়েই মামুষ এত বড় একটা আশ্চর্য্য কথা বলে জগতের অন্ত সকল প্রাণীর চেয়ে বড় হরে উঠেছে, ভূটমব স্থং, নাল্পে স্থমস্তি।

এীরবীক্রনাথ ঠাকুর।

#### জাগাও।

জাগাও জাগাও,
মম অন্তর আলোকে তব আলোক মিলাও।
মম অজানা বেদন,
মম অফুট চেতন,
তব আলোক কিরণে
এবে — ফুটাও ফুটাও।
মম স্বদয় মন্থন,

মম নিবিড় ক্রন্দন,
তব পরশে, নিমেধে

এবে—ঘুচাও ঘুচাও।

মম গোপন মরম,

মম গভীর সরম,
তব মোহন মিলনে

এবে—ডুবাও ডুবাও।

শীহেমণ্ডা দেবী।

## পোষ্যপুত্র। ধারাবাহিক উপন্থাস

२७

দেবমন্দিরের মধ্যে তথন সন্ধারতির কাঁশরখণ্টা বাজিয়া বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে। উপরে সাটলের উপর জরীর বুটিদার চালোয়া, তাহার নীচে মর্থার প্রস্তারের বেদির উপর রোপ্য সিংহাদনে রাধা খ্যামের যুগলমূর্ত্তি পাশাপাশি স্থাপিত। যুগলকিশোরের নিক্ষ কৃষ্ণপা**থ**রের চিক্তনদেহ পী হাম্বরে ময়ুরপুচ্ছ স্থবর্ণবংশী ও স্থর্ণচূড়ায় সাজান। বিগ্রহের গলায় তখনও সেই শান্তির হস্তের গাঁথা বিনাস্তার মালা চামরের অল্প বাতাদে হলিয়া হলিয়া স্থবাদ ছড়াইতেছে। দে মালা এখনও অমান। রাধার তপ্তকাঞ্চনবর্ণ নীলাম্বরে স্থশোভিত। সে বস্তের প্রত্যেক চুমকি-সলমাটি শান্তি নিজের হাতে অনেক যত্রপূর্ব্বক বসাইয়াছিল। বস্তালঙ্কারশোভিত দেই কাঞ্চনমূর্ত্তি হুই পার্শ্বন্থ অক্তান্ত দেবপ্রতিমাগণের সহিত প্রতিদিনকার মতই আলোক্রলকিত। তবুও আজ সমস্ত দেবালয়টা যেন বর্ষার বাতাসের মতন হাহা করিয়া উঠিতেছে, তবুও বেন আৰু সেখানে কেহই নাই।

পুশাচন্দনের স্থকোমল ঘনসোরতে
মন্দিরের বায়ুস্তর আমোদিত। বাতির আলো
বছশাথাবিশিষ্ট বেলওয়ারি ঝাড়ের মধ্য হইতে
ভাগদের পিঙ্গলবর্ণ আভা বিচ্ছুরিত করিয়া
নিমে চাহিয়া দেখিতেছে। নিতাসেবার ভোল্ফা
নৈবেছ প্রতিদিনকার মতই স্যতনে রচিত।
কিন্তু তথাপি বৃদ্ধ পুরোহিত তাহারি মধ্য
হইতে আজ শত খুঁটিনাটিতে ক্রটি ধরিতে
লাগিলেন। ঠাকুরের পানের বাটা আজ
এপর্যান্ত আসিরা পৌছেনাই। ধুনা জালাইবার

জন্ত অগ্নি রাথা হয় নাই। রাজরাজেখরীর
পূজার উপকরণ শ্রামের দমুথে এবং শ্রামের
ভোজাপেয় শ্রামার বামভাগে রাথা হইয়াছে।
পুরোহিত ঠাকুর বিলম্বে প্রাপ্ত ধ্নাচির অর্জন্ম
কাষ্ঠ থণ্ডের মধ্যে ধ্নাচূর্ণনিক্ষেপ করিয়া অপ্রসর
মূথে কহিলেন "মালক্ষ্মী তো বাড়ী এসেছেন,
তবে আবার এসব বে'বন্দোবস্ত হচ্চে কেন ?"
শ্রামাকান্ত যথন আলোক প্রদর্শিত পথে
ছাতা মাথায় দিয়া অল্লর্ন্তিটুকু বাঁচাইয়া
মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তথন
আরতি শেষ হইয়া আদিয়াছে। আচার্য্য
পঞ্চপ্রদীপ, শঙ্ম ও পুপ্রবারা আরতি সমাপ্ত
করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ সমাধা করিতেছেন।

বুদ্ধ জমীদার তাঁহার বিগ্রহত্তরকে ভক্তি-ভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া উঠিয়া বদিতেই এই মঙ্গণ উৎসবের সর্বাঙ্গীন অপূর্ণতা প্রথমেই তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পুরোহিতের পশ্চাতে, অল্লাব্রে মর্মার মেজের উপর করতল রক্ষা কবিয়া গুঠনবতী শাস্তি তো আজ বসিয়া श्रामाकार्छत्र मनहा महमा विकल इहेबा छेठिल, অমুপস্থিত কখনোই এখানে थारक ना ! উठिया दारतत निक्छ आतिया একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৌমারা এসেছিলেন ?" সে জানাইল "তাঁহারা আদেন নাই"। "বাড়িতে জিজ্ঞাসা করে আয় বৌমা কেন আসেননি, অস্থুথ করেনি ভো ?"

ভূত্য চলিয়া গেল। শ্রামাকাস্ত দেইথানেই দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, উবেণে ও অকুতাপে মনটা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়া-

ছিল। সে কেন আদিল না ? সেও কি আজ তাঁহার স্নেহে স্নিহান হইয়াছে? না অভিমান করিয়া আসে নাই ? কয়দিন যে তিনি হেমের নিষ্ঠুর আঘাতে অবসর হইয়া পড়িয়াছেন ! দেও বুঝি বা স্বামীর অবিবেচনার **न्**ठारे या নিদারুণ আঘাতে পড়িয়াছে ! সেথানে গিয়া ছই হাতে এখনি তিনি ভাহার লুষ্ঠিত মাথাটা কোলে তুলিয়া লইয়া ডাকিবেন "মা. কেন মা ছেলের ওপোর আজ রাগ করেছিন ? কুপুত্র হলেও কুমাতা তো হবার যো নেই।" শ্রামাকান্ত স্পষ্ট পাইলেন, শান্তির দেখিতে সূজ্ল বিশালনেত্রের মেঘান্ধকার বিদারণ করিয়া মিগ্ধ বিহ্যৎক্ষুরণ হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া সে মধুর কণহাস্তের সহিত উত্তর ''ঝামি আবার দিল রাগ ক রলুম কথন জ্যোঠামশাই ?" কিছ কে জানে মামুষের কেমন সঙ্কার্থ সভয়চিত্ত সে সহজ কথাটা মনে করিতে গিয়াও হাঞারবার পিছাইয়া আবে। মৃত্যুর্ চকিত বিহাতালোকে শ্রামাকান্তের ক্রোড়স্থ মুখথানাকে রাজার স্বহস্তবিদ্ধ অধিকুমার সিদ্ধুর মরণাহত ভ্ৰমুখের মতন বলিয়া মনে হইল, তিনি শিহ রিয়া দেবীপ্রতিমার পানে চাহিয়া নিখাস ফেলিলেন "হুর্গে!" অল পরেই ভূত্য বিশ্বয়চকিত ভাবে ফিরিয়া আসিয়া থবর দিল, 'ভারিণী বলে একটুখানি আগে ছোটবাবু ছোটমাকে নিয়ে, গাড়ি করে কোথায় চলে গেছেন, আর বড়মা তাঁর ঘরে বদে কান্চেন ?''

শুনিয়া খ্রামাকান্তের চোথের উপর চইতে অকমাৎ সমুদর আলোকদীপ্তি নিপ্রস্ত হইয়া গেল। তিনি নিশ্চলভাবে প্রস্তরপ্রতিমাদের মতই অন্ধকার বাহিরের দিকে চাহিয় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অনেককণ পরে যথন প্রস্থানোত্তত ভটাচার্য্য মহাশর সাহস করিয়া মৃচ্ছিত প্রায় স্থক বৃদ্ধ করিয়া মৃচ্ছিত প্রায় প্রক্রে বৃদ্ধ করিয়া করিবে নাক্রেলন, তথন চমকিয়া উঠিয়া প্রথমটা শ্রামাকান্ত ভাল করিয়া বুনিতে পারিলেন না, যে তিনি ঘুমাইয়া একটা ঘোরতর ছংমপ্রের দ্বারা এইক্ষণ পীড়িত হইতেছিলেন কিনা পুর্রোহিতের দিকে চাহিয়া বলিনেন ''সত্যি কি মা, আমায় ছেড়ে চলে গেছেন ?"

"একি কথা বলছেন ? মা জগদন্ব। আপনার ভক্তি ডোবে বাঁধা, আপনার মত ভেদবোধহীন সাধক কি এ কলিকালে দ্বিতীয় আছে ? মার প্রসন্নমুখে অপ্রসন্নতার ছায়াটিও পড়ে নাই। ঐ দেখুন বরাভয়দায়িণী আপনার পানে চেয়ে অভয় হাস্ত কচেন।"

মাতৃহীন শিশু যথন মা বলিয়া আকার ধরে তথন যদি তাহার বিমাতাকে দেখাইয়া কেহ বলে এই তোমার মা তাহা হইলে যেমন হয় তেমনিভাবে বৃদ্ধ জ্মমীদার হতাশার সহিত একমুহূর্ত্ত দেবীমূর্ত্তির প্রসন্ত্রমূথে দৃষ্টিপাত করিয়া রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন ''মাগো জগদস্থে! যদি অপ্রসন্ত্র হোস্নি তবে কেন আমার মাকে কেড়ে নিলি মা? আমার মাকে আমার ফিরিয়ে দেমা, আমার শান্তিকে আমার ফিরিয়ে দে।''

আচার্যা অভ্তভাবে শ্রামাকান্তের পানে তাকাইলেন 'মালক্ষীর কি হয়েছে ? তিনিতো ভালই ছিলেন।— বৃদ্ধ জমীদার কাঁদিরা ফেলিলেন "হেম মাকে এখান থেকে নিয়ে গ্যাছে, নিশ্চরই জোর করে নিয়ে গেছে"—

'বৈদকি এই হুর্য্যোগে এই ভাদ্র মানে ? ছোটবাবু পুরো নাস্তিক হলেন বে। এতোবড় বংশের সম্ভান! হা জগদবে!" বিশ্বরে পুরোহিতের নেত্র বিক্ষারিত হইয়া রহিল। এই কথায় ব্যাকুলবুর ছটফট করিয়া মন্দিরের ক্রন্ধার খুলিয়া ফেলিয়া একেবারে ক্রতপদে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

জমাট বাঁধা কালো মেবে থাকিয়া থাকিয়া তথনও বিহাৎক্রণ হইতেছে ঝুপ্রুপ করিয়া বর্ষণও চলিতেছে, পুখুর ঘাটে ভেকদলের আনন্দকলরবের শেষ নাই। হুর্যোগ পূর্ণ অন্ধকার প্রকৃতির পানে তাকাইয়া তাঁধার সহস্র বেদনায় বিদ্ধ অশাস্ত চিত্ত আল আবার নৃতন নৈরাপ্রে হাহাকার করিয়া উঠিল।

এই অন্ধকার প্রলয়বার্ত্তা ঘোষণার মাঝখানে তাঁহার সাধনার ক্ষ্মী কাহার নিষ্ঠুর শাপে আজ অতল সিন্ধৃতলে নিমজ্জিত হইয়া গেল! শোকদীণা প্রকৃতির বুকের ক্রন্দন আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রাণের মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উঠিল, ঝড়ের শব্দে মিশিয়া তাঁহার বেদনারুদ্ধ ক্রন্দন ব্যাকুল আবেগে বিমানের স্তরে স্তরে উঠিয়া বলিতে লাগিল, "তুই কেন গেলিমা! তুই কোথা গেলি? আর কি আমি তোকে ফিরে পাবো?"

२१

লর্ড কর্জনের প্রবর্তিত বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপার লইয়া বাঙ্গালার সেই সমর স্বদেশী আন্দোলন তুমুল হইয়া উঠিয়াছে। স্থস্থ বঙ্গবাদীগণ রাবণের আহ্বানে অকাল জাগ্রত কুম্বকর্ণের স্থায় তথনও বিশ্বয় বিহুবল, তথনও পর্যান্ত তাহার। বুদ্ধি বা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে পারে নাই। যুবকর্গণ বিশেষতঃ বালকের দল উঅমের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেও বড় বড় প্রবীণ 'লীডারেরা' তথনও পর্যান্ত চিম্বান্ধিত মুথে গোঁক্ষে চাড়া দিতে দিতে বলিতেছেন "এ কি টিকিবে ?"

মহৎ উদ্দেশ্য এপর্যাস্ত কোন দেশে কথন ও
ব্যর্থ হয় নাই; আজো হইল না। স্থাদেশী
আন্দোলন বৈশাথী আকাশে ক্ষণিক বজ্র
বিহাতের অগ্নিম্থী গর্জনের পর একটা হায়ী
বর্ষণের আগ্রহে পরিপূর্ণ নবীন মেঘরাশি
স্থাোভিত রূপ ধারণ করিল। যে সকল
দেশবাসী এই সময়ে প্রকৃত পথই অফুসরণোস্কত হইলেন রন্ধনীনাথ তাহাদের মধ্যে
একজন।

রজনীনাথ কদিন হাঁফ ফেলিবারও অবসর পান নাই। নিজের কাজের ভিড় ঠেলিয়া ফেলিয়া নুতন উভামে নুতন উৎসাহে সভায় যোগদান ও মফঃদলের কার্য্যে বেড়াইয়া, স্বদেশী শিল্প গ্রহণে উৎসাহ দান করিয়া বহু দিনের আক্ষেপ মিটাইতে ছিলেন। একদিন কাজকর্ম সারিয়া ভিতরে আদিলে বস্থমতী তাঁহার উৎসাহদীপ্ত অথচ न्नानाशास्त्रत व्यनिश्राम नेवर ७क मूर्यविष्टिक চাহিয়া অমুযোগের স্থারে বলিলেন "একি শ্রী হয়েচে, মাগো ভোমার সকলি কি বাড়া-বাড়ি!" রজনীনাথ আয়নার সন্মুখে গিয়া হাসিয়া কহিলেন "কেন বস্থু এইতো দিব্যি **এী রয়েছে, আবার কি চাও** ?" বহুমতী टिष्टी कतिया हानि हानिया त्राथितन; "दँग हैं। वष्फ नी त्वरफ्रह ! वनि व्यक्तारहरे কি ৰাড়ী ষর সব ত্যাপ করবে না কি ?
শান্তিদের যে ছ এক দিনের মধ্যে লক্ষ্মপুরে
ফেরবার কথা ছিল তার কিছু কি থবর
পেলে ? "তাইতো তোমার বলিনি বুঝি!"
রজনীনাথ একটু অপ্রতিভভাবে পদ্ধীর সাগ্রহ
দৃষ্টির উপর সহাস্ত দৃষ্টি স্থাপন করিয়া প্রফ্রন
মুথে কহিলেন; "তারা যে এসেছে আজ
বিকেলে আমি সেখানে যাব মনে করেছি।"

শক্ষীপুর গিয়া দেখানকার প্রাক্ত অবস্থা বুঝিতে শ্রামাকান্তের বাকী বহিল না। তাঁহার প্রতি হেমেক্রের ভক্তিপ্রীতিশ্র অবিনীত ব্যবহার; শান্তির প্রতি প্রেমহীন অবহেলা সমস্তই ভাঁহাকে নিদারুণ পীডিত कतिश जुनिन। ভাষাকান্তও দেই প্রথম দিনেই উইলের কথাটা পাড়িয়া বসিলেন। তাঁহার ইচ্ছা বিনোদের পুজের সহিত শাস্তিকে ভিনি তুল্যাংশে বিষয় ভাগ করিয়া দিবেন। হেমেক্র নিজের হৈাত থরচের মতন মাসিক কিছু কিছু টাকা পাইবেন মাত্র। রজনীনাথ একটুথানি উত্তেজিত ভাবে মুধ তুলিয়া ঈষং ভীব্ৰভাবে বলিয়া উঠিলেন "কেন. **সা**বার কি কৃষ্ণকান্তের উইলের অভিনয় করাতে চান ? চৌধুরী মশায় মনে কর্বেন না আপনার হেম কোনও খংশে গোবিন্দ-লালের চেয়ে ভাল।" তার পর একটু লজ্জিত হইয়া নমভাবে কহিলেন "আমার প্রামর্শ **এই यে বিলোদের ছেলের সঙ্গে জমীদারির** ভাগ অন্ত কাৰুকে না দেওয়াই উচিত। থেকে চিরকালের জন্ম একটা বিবাদের সৃষ্টি করা ভিন্ন অন্ত কোন লাভই হবে না।"

শ্রামাকাম্ভ বৈবাহিকের নিকটে অপরাধ-হীন হইলেও নিজের মনকে তাহা কিছুতেই

বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। পাছে तकनीनाथ किছ मटन कटतन (महे क्छहे विवन्न ভাগের কথাটা হঠাৎ তাডাভাডি করিয়া তৃলিয়াছিলেন। বেহাইএর প্রস্তাবে আনন্দে বিশ্বরে কিছুক্ষণের জন্ম তাঁহার বাক্রের হইয়া গেল। কিছু পরে রজনীনাথের পিঠে হাত রাথিয়া অবরুদ্ধ কঠে কহিয়া উঠিলেন "কিবলে আশীর্কাদ করব রজনি ৷ ঈশ্বর ভোমার চিরমকল করুন, মা তোমার সহায় হোন। ভোমার কাছে আজ আমার যে মুধ **त्नथाट** नज्जा कत्रह छाहे; कि वन्दा। यारहाक जामन कथांछ। हराइ এই, रहरमत्र हाराइ বিষয়টা পড়ে এটা আমার মোটেই ইচ্ছা নয়। সত্যি কথা বলতে কি ভাই মামি ওটা সাহসই করচি না। একেতো সে আমার মার সঙ্গে ভাগ ব্যবহার করে না তার উপর টাকাকড়ি হাতে যদি পড়ে তাহলে কি আর রক্ষা আছে। আমার মাকে যে অয়ত্ব করে আমার তার মুখদেখতে ইচ্ছে করে না। বুদ্ধ হয়েছি কোনদিন আছি কোন দিন নেই.— ও সব হাকামা মিটিয়ে রাথাই ভাল। মাকে আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি দেবোই।" শুনিয়া এক মূহূৰ্ত্ত রজনীনাথ শুৰু হইয়া রহি-লেন। এক মুহূর্ত বেদনাদীর্ণ চিত্তে হাহাকার উঠিল; কিছ হু:থে নিরাশায় অবসর বা হতাশ হওয়া রজনীনাথের স্বভাব নয়। পর-মুহুর্তেই ক্রোধ ও বেদনাকে সবলে বক্ষে চাপিয়া জামাতাকে সংশোধন করিতে দুঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া ধীরভাবে কহিলেন, "কিস্ক ভেবে দেখন আপনার উইলও তো লভির পক্ষে কিছু মঙ্গলের হবে না। যে প্লানটা আপনি निष्क्रन (महेएँहे य (हरमन शक्क नवरहरत

অমঙ্গলের। আমি শান্তির বাপ হিসাবে স্থ্ এ পরামর্শ চকু লজ্জার থাতিরে দিচ্চিনা। আপনার বন্ধ হিসাবেই বলচি এখন উইলের নামও কর্বেন না। এই অবসরে যদি হেম একটু মানুষ হরে উঠতে পারে সেই চেপ্তাই করুন। বোধ হয় ভগবান তারি রক্ষার জন্ত এই শুভ মুহুর্ত্ত দান করলেন।—"

শ্রামাকান্ত দীর্ঘনিশাস পরিত্যাগ করিলেন।
"আমার অদৃষ্টে তা কি হবে, তারা আমার
এমন দিন কি দেবেন! কিন্তু দেখো ভাই
শেষটা আমি যেন আমার মার উপর অল্যায়
না করে ফেলি, যদি আমি হঠাৎ সরে বাই
তা হলে আইন তো—"

"মাপনার নগৰ টাকাও তো খুব সল নয়।ইছে করেন তো জমীধারি ভাগ না কবে ওদের সেইটেই দেবেন। কিন্তু এখন ওসব কথা থাক। হেমকে একটু থানি তার ভবিষাং ভাববার অবসর দিন। না হলে জানবেন চৌধুরী মশায় অপনার সমুদ্য জমীদারি ও বিষয় বিভব শান্তির চোখের জল থামাতে পার্কেনা।"

ভামাকান্ত শিহরিয়া বলিয়া উঠিলেন "তারা।"

মনের জালা মনে গোপন করিয়া,
এই ঘটনাটাকে ছাঁটিয়া কাটিয়া রজনীনাণ বাড়ী ফিরিয়া বহুমতীকে যাথা জানাইলেন
তাহার অর্থ এই যে, শ্রামাকান্তের শাস্তিকে
অর্কেক সম্পত্তিদানে রজনীনাথই বাধা দিয়াছেন;
কারণ আইনানুসারে যথন পোয়াপুত্রের বধ্
এই সম্পত্তির অধিকারিণী নহে তথন তাহার
কলা ইহা কেন লইবে ? বহুমতী এম্বার্থত্যাগের মহন্ত বুঝিলেন না। বিশ্বিত ও

ত্থাপিত হইরা বলিলেন, "তারপর মেয়েটা খাবে কি ? বিনোদের বউ যথন বিদায় করে দেবে ? হেমের তে। ঐ বিজে।"

রজনীনাথ বিদ্রাপ করিয়া বলিলেন "কেন তুমি মেয়েকে যে ঘরজামাই করতে চেয়েছিলে এরি মধ্যে ভয় হয়ে গেল পাছে তুদিন থেতে দিতে হয় ৷ দক্ষপিতার কথাই পড়া গিয়েছিল মা এমন কুপণ কখনও শুনা যায়নি।" পরে গন্তীর মুখে কহিলেন "হেম একটু মামুষ হোকনা। কেন তাতে তোমরা সকলেই বাধা দিতে চাও ? জেনো বস্থ, ঈশ্বর যা করেন সবি ভালর জন্ম। কারণ চৌধুরী যদি হেমকে সত্য সভাই বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে পারতেন তা হলেই হেমের পক্ষে সবচেয়ে মঙ্গল হতো। আর আমার লতিটারও বড়ড উপকার হতো। গরীবের স্ত্রীর মাদর থাকে বস্থা বড়লোকের স্ত্রী হওনি তাই বুঝাত পারবেনা ভারা কি আগুন হীরের জ্যোতিতে লুকিয়ে রাণতে চেষ্টা ভগবান আমার মেয়েকে তাদের দল থেকে রক্ষা করুন।"

ঠিক মনের সহিত না মিলিলেও বস্থমতী চুপ করিয়া রহিলেন, স্বামীর মতের বিরুদ্ধ মনোভাবকে প্রশ্র দিতে তিনি সাহসী হইতেন না। জামাতার দারিদ্রা লাভের আণীর্কাদটা কিন্তু কিছুতেই ভাঁহার মন:পুত হইল না; মনে মনে শান্তিকে রাজরাণী হইবার জন্ত পুনঃ পুনঃ আশীর্কাদ করিতে লাগিলেন। রাস্তায় একটা গোলমাল ও সেই সঙ্গে গাড়ি জোরে মধ্যে একথানা প্রবেশ করিবার শব্দ উভয়কেই সেইদিকে করিল। সমুখের দেয়ালের আকৃষ্ট উপর ঘড়ি নিজের কাজে বাস্ত একটা ছিল,

সেইদিকে চকিত নেত্রপাত করিয়া রজনীনাথ স্বাধ্য উত্যক্তভাবে আপনাআপনি বলিলেন "এত রাত্রেও মকেল নাকি ? কি মুদ্ধিল।" চকিতমাত্র একটা সম্ভাবনার কথা মনে উদর হইল কিন্তু হেম যে এতরাত্রে আদিবে না তাহা স্থির নিশ্চয় করিয়া সেদিক হইতে মনটাকে ফিরাইয়া লইলেন। বস্থমতী একটু উৎস্ক হইয়া জিজ্ঞানা করিলেন "তুমি যে বল্লে হেম আজকালের মধ্যেই আদবে কই এলোনা তো ?"

134

রজনীনাথ উত্তর করিলেন না; ক্ষোভের সহিত নীরব হইয়া বহিলেন, গাড়িখানা গাভি বারান্দার মধ্যে প্রবেশ করিয়া থামিল। বন্ধনীনাথ জোর করিয়া মনটাকে প্রফুল রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন: "বঙ্গলন্দ্রী মিলের মতন আরও হটো একটা মিল যদি বসান যায় এই সময় তাহলে বড়ই कां इश्व। (होधुतीत नगन होका अत्नक, দেই টাকটা তিনি যদি এরক্ম করে খাটান ত উভর পকেই মস্ত কাজ হয়। মনে করচি এবার গিয়ে হেমকে নিয়ে আসি আর তাঁকেও এ পরামর্শ দিয়ে দেখি। আমার মনে হয় তাঁর শান্তির বাবার পরামর্শ তিনি অগ্রাহ্য করতে পার্কেন না; আমার বুড়ির বে রকম উৎসাহ— একি ? একি শাস্তি তুই ?" निः भरक द्वांत थुनिया धीरत धीरत किष्णि । भरम গৃহে প্রবেশ করিরা শাস্তি সহসা বাধা প্রাপ্তের মতন থমকিয়া দাঁড়াইল। সে ভাবিগছিল ৰাত্ৰে তাহার পিতামাতা নিদ্রিত হইয়াছেন। সে স্বধু গৃহের স্তিমিতালোকে বিহানার পাশে একবারটিমাত্র ভাঁহাদের ঘুমন্ত লেহমুধ নিরীকণ করিয়া নিঃশকে

চলিয়া যাইবে। রাত্রের মত তাহাদের কাছে জবাবদিহি করার হাত হইতে নিস্তার পাইবে মনে করিয়াও একটুখানি আরাম বোধ করিতেছিল। যে মাবাপের স্নেহকোল সে উৎকণ্ঠিত আগ্রহে কামনা করিয়া আন্দিয়াছে, আজ নিকটে আসিয়াও সে আশ্রয় গ্রহণ করিতে শাস্তি সক্ষ্চিত।

একবার চির্মভান্ত মা শব্দ তাহার মুথে আসিয়া পৌছিল। সে জানিত সে ডাকে আগ্যনীর গিরিরাজ প্রভাতে উমা জননীরই মত তাহার মা ব্যাকুল ন্নেহে প্রাণাধিকা ক্সাকে বক্ষে টানিয়া লটবেন। কিন্তু হায় হার শান্তি কি সে অধিকার লইয়া তাঁহাদের দ্বাবে আদিয়াছে ? দে কি তৃহিত্গকে পিতামাতার **স্বে**হনক্ষে স্থান পাইতে অধিকারিণী ? অপরাধী স্বামীর স্হিত অপ্রাধিনী প্তী আজ পিতৃগৃহের নির্মণ বায়ুটুকু পর্যান্ত যে দুষিত করিতেছে। আজ সে কোন মুখে চিরমধুর মা' নাম লইয়া ডাকিয়া বলিবে "আমি এদেছি"। কিন্তু হার খুলিয়াই সে কুঞ্জিত (मशिन, আলোকিত তথনও পিতামাতা জাগিয়া। আর তাঁহারা তাহারি নাম স্নেহকম্পিত কঠে উচ্চারণ করিতেছেন। তাহার পাতুপানা (यन সেইখানেই আটকাইয়া গেল। খুৰ সাবধানে প্রবেশ করিলেও শান্তির হাতের চুড়ি বালা ও আঁচলে বাঁধা চাবির গোচছার একটুপানি মৃত শক্ষ হইয়াছিল। সে শক্টকু রজনীনাথের কর্ণে প্রবেশ - করিবামাত্র তিনি বিশ্বয়ের সহিত ছারের দিকে সভা! শব্দ তবে তাঁহাকে প্রভারণা করে

নাই! যে শব্দে তাঁহার বক্ষের মধ্যে হন্পিগুটা অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে আঘাত করিয়া উঠিয়াছিল তাহা বাস্তবিকই শান্তির হ'তের চুড়ির! আনলপূর্ণ বিশ্বয়ে কলের মতন বলিয়া উঠিলেন "এত রাত্রে তুই কেমন করে এলিরে বুড়ি?" পরক্ষণেই আনন্দে নির্বাক বস্থমতীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন "দেখছো বস্থ তোমার বেহাই কত ভদ্র, অনেকদিন তুমি মেরেকে দেখনি তাই নিজেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওকিরে লতি অমন করে দাঁড়িয়ে বৈলি কেন? আর মা আমার কাছে আর, হেম এসেছে তো? তোকে হঠাৎ যে বড় পাঠালেন ?"

বিহাতে পরিপূর্ণ জলীয়বাপে ভরা মেঘখানা বর্ধণোনুথ ভাবে যথন ফাকাশের গায়ে স্কর হইয়া দাঁড়ায় তথন কতটুকুই বা উত্তরে হাওয়ার প্রয়োজন থাকে! একটু-থানি মাত্র ঠাণ্ডা বাতাদের একটা দম্কাতেই সেথানাকে ফাটাইয়া সরাইয়া এককালে নিঃশেষে বর্ষণ করিয়া দেয়। তেমনি করিয়া শাস্তির ক্রম্ব বাম্পে ভরা হলয় সেই বিশ্বাসপূর্ণ মেহাদেরে যেন ফাটিয়াপড়িল। পিতার পদতলে মাটিতে বিদয়া অবক্রম্ব স্বরে উত্তর করিল—

"আমায় তিনি পাঠাননি বাবা, আমি
লুকিয়ে চলে এসেছি, আমি সেখানে থাকতে
পারলুম না—"

আর কিছু শান্তি বলিতেও পারিল না;
আর কিছু শুনিবারও প্রয়োজন ছিল না
বজ্ঞানতের মতন রজনীনাথ অনেকক্ষণ
তব্ধ হইরা রহিলেন। একথাও তাঁহাকে
বিশ্বাস করিতে হইবে ?

भाष्टि निक्छात्त विषया त्रिन। विकास

বেদনায় কম্পিতকণ্ঠে পিতা কহিলেন "নীচের সঙ্গে থেকে তুমি এতো হীন হয়ে গ্যাছ শাস্তি! একথা আমি যে স্বপ্নেও মনে করতে পারিনি! স্থামার সব যত্ন সব শিক্ষা এমনি করেই জলে ডুবিয়ে দিলে ?"

অপরাধিনী একবার নতমুথ তুলিয়া পিতার পানে চাহিল, কিন্তু দেই কঠিন বিচারকের দৃষ্টির সম্মুথে তাহার চকিত দৃষ্টি আপনা হইতে পুনরায় নত হইয়া আদিল। দে কি বলিবে ? বলিবে কি তাহার ঈর্ষা-পীড়িত স্থানী জোর করিয়া তাহার আশ্রম্ম নীড় হইতে তাহাকে এখানে টানিয়া আনিয়াছে, দে স্বেভ্ছায় আদে নাই? স্ত্রী হইয়া স্বামীকে পিতার নিকট অপদস্থ করিবে কি করিয়া?

বস্থমতা স্থামীর রাড়তায় একটু বিরক্তির সহিত উঠিয়া আদিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া একটু তীক্ষভাবে বলিয়া উঠিলেন "তুমি ওর ওপোর মিথো রাগ করচ কেন? নিশ্চয়ই বিনোদের বউ ওকে কিছু বলেছে; না হয়তো চৌধুরী ভাল ব্যবহার করেনি। নৈলে আমার এমন মেয়ে নয় যে আপনা হতে চলে আগে। তথনি তো তোমায় বল্ল্ম ছোট ঘরের মেয়ে কখন ভাল হয় না—মামার বাছাকে আমার কাছে এনে দাও। আয় মাতুই উঠে আয়।"

শান্তি নড়িল না, তাহার চোথের কোল

ছাপাইয়া যে অজস্র অঞ্জল উথলাইয়া
উঠিতেছিল, তাহা ঝর ঝর করিয়া
বিন্দুর পর বিন্দু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।
কেমন করিয়া সে এ অপবাদ সহ্ করিবে,
কেমন করিয়াই বা সব কথা বলিবে!

রঙ্গনীনাথ তীক্ষ গন্তীর দৃষ্টিতে কন্সার দিকে চাহিলেন "আমি এথনি আসচি, শাস্তি তোমার কাছ থেকে এ আমি আশা করিনি, পরের কাছে দাবী নেই—নিজের সন্তানও শেষে এমন করে আশা ভঙ্গ করবে।"

রজনীনাথ উঠিয়া গেলেন। বস্থমতীও উঠিয়া কথা জামাতার সেবার জন্ত দাসদাসীনের ডাকিয়া আদেশ প্রদান করিলেন। কয়দিন ধরিয়া মেয়ের জন্ত তাঁহার মনটা বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল, কোনরকমে তাহাকে কাছে পাইয়াই তিনি বর্ত্তাইয়া গিয়াছেন।

দেখানে যে আর বনিবনাও হইবার সন্তাবনা নাই সে কথাতো তিনি প্রথম হইতেই 'পই পই' করিয়া বলিতেছেন। রজনীনাথ যদি তাহা হাসিয়া না উড়াইয়া দিতেন তাহা হইলে আর এ সমস্ত কাণ্ড হয় না। অনেক নির্যাতন না পাইলে কিছু আর শান্তি এমন করিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হয় নাই। পুরুষ মারুষে লেখাপড়া বিষয় কার্য্য ভাল বুঝিলেও গৃহস্থালীর ব্যাপার ও লোকচরিত্র মেয়েমামুষের মত বোঝেনা। কিন্তু ঐ বে পুরুষ মানুষের কেমন একটা 'সবজান্তা' রোগ দেই দোষেই তাহারা মেয়েদের বৃদ্ধিকে অগ্রাহ করিতে গিয়া যখন তখন সংসাবে অস্বক্তিব স্ষ্টি করিয়া বদে! বুদ্ধ বৈবাহিকের উপরেও বস্ত্রমতীর রাগ করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাহার ক্তার উপরে সে বুদ্ধের বরাবরই অত্যাচার ! তিনি যথন নিজের ঠিক মনের মতন দেখিয়া শুনিয়া সেই ছেলেটীকে বাছিয়া नहेलन, मत्न मत्न এकथाना कान्ननिक िछ সাঁকিয়া প্রতি মৃহুর্ত্তে মৃহুর্তে তাহাতে নৃতন রং নুতন ধরণে ফুটাইয়া তুলিয়া সেথানাকে একেবারে শোভা সৌন্দর্য্যের আদর্শ করিয়া তুলিয়াছেন, হঠাৎ এমন সময় কোথা হইতে লোভাতুর রুদ্ধ উাহার সে কল্লন। কুমুম ছিল্ল করিয়া লইতে হাত বাড়াইল। বস্তুমতী অন্ত মারেদের মত মেরের ঐশ্বর্য্যের দিকে দৃষ্টি না রাধিয়া তাহার মনের স্থুই অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন, তাই তাহার কল্লনাভঙ্গের হংথ বড়লোকের পোয়পুত্র জামাতায় এখন পর্যান্ত মিটতেছিল না। বিশেষতঃ মেয়ে যখন খণ্ডারের সঙ্গে দীর্ঘ তীর্থ ত্রমণে চলিয়া গেল তথন আর তাহার বিশ্লম ও ক্ষোভের সীমা রহিল না। রজনীনাথের সাস্থনাবাকেয় তাহার কেনা আস্থাই হইল না; বলিলেন, "হাঁগো তুমি কি আমায় এরকম করে ছেড়ে দিতে? তাই মনে করে দেখ না!"

বস্থমতী ক্রমে স্পষ্টই দেখিতেছিলেন "স্ত্রীবৃদ্ধি প্রলঙ্করনী" বলিয়া শাস্ত্রকারেরা যে একটা ভয়ানক ভূলকে চিরদিন লোকের মনের মধ্যে প্রশ্রের দিবার সাহায্য করিয়া আদিতেছেন, ভাহার বিষময় ফল তাঁহার সংসারে কি রকম করিয়া ফলিভে আরম্ভ করিয়াছে। জামাই কথনও মা' বলিয়া কথা কহিল না, মেয়ের উপর ভাহার টান ভো কিছুই নাই ভার উপর হরিহরি, সে আবার লক্ষপতির পরিবর্ত্তে একজন দরিদ্র ভিকুকে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল! তখন যদি রজনীনাথ নীরদের সহিত মেয়ের বিবাহ দেন ভাহা হইলে এসব নাটকীয় অভিনয়ের অংশ আর তাঁহাদের গ্রহণ করিতে হয় না।

রজনীনাথ যথন ফিরিয়া আনিলেন, বহুমতী তাঁহাকে কি বলিতে গিয়া তাঁহার ঝড়ের তাকাশের মতন শুরু গঞ্জীয় মুথের দিকে চাহিয়াই থমকিয়া গিয়া চুপ করিলেন।
শাস্তি তথনও মাটিতে বিসিমাছিল তাহার
চোথের জল তথনও ফুরায় নাই। রজনীনাথ
বলিলেন "যা শুনলুম তাতে বেশ দেখচি
ছুমিই দোষী। লোকের কথাই তোমার বড়
হলো! একবার ভেবে দেখলে না যে তোমার
এই ব্যবহার তোমার বাপকে কতথানি
আঘাত করবে—তুমি আমার সেই শাস্তি!
যাক্ সবি আমার কপাল, আমার সবি সহ্
করতে হবে। কিন্তু যে পর্যন্ত আমার
শশুর তোমায় কমা করচেন সে পর্যন্ত আমার
সঙ্গে তোমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই,—

শাস্তির চোথের জল মুছাইবার চেষ্টা করিতে করিতে বস্থমতী তাঁব্রভাবে ফিরিয়া 
মুহূর্ত্ত সংযত হইয়া ব্যাকুলভাবে কহিলেন;
"অমন কথা বলোনা; দোষ ভোমার গোঁয়ার গোঁবিন্দ জামায়ের। ওরে কেন শুরু শুধু 
ওপব নিষ্ঠুর কথা বলচো—তুমিতো এমন 
নিষ্ঠুর ছিলে না।"

রজনীনাথ ঈবৎ চঞ্চলভাবে বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন। "সত্যই কি তিনি নিষ্ঠুরতা করিতেছেন? কাহার প্রতি সে নিষ্ঠুরতা? যে তাঁহার জীবনের আধথানা জুড়িয়া রহিয়াছে, তাহার প্রতি। না নিষ্ঠুরতা নয়, লোকে ইহাকে বেমন ইছো শব্দ ছারা বিশেষিত করুক—তিনি জানেন তিনি কর্ত্তব্য পরায়ণ পিতা; সন্তানের ভূলের, অস্তারের প্রশ্রম দিয়া তাহাদের সর্কানাশের প্রথে আনা পিতৃ কর্ত্তব্য নয়।

বহুমতী স্বামীকে একটু চিন্তিত দেখিয়া আশ্বন্ত হইয়া বলিলেন "এখন এরা থাক; তুমি তুমি না হয় একদিন লক্ষীপুরে গিয়ে—

"না আমি হেমকে বলে এসেছি কাল সকালের টেনেই এরা বাড়ি ফিরে যাবে।" পাশের ঘরের থোলা দরজার মধ্য দিয়া সন্তনিদ্রোথিত সুপ্রকাশ অনাবৃত অসংযত বল্লে উঠিয়া আসিল। তাহার বড় বড চোথের চঞ্চল কালো তারা ও দীর্ঘ পল্লবগুলি ঘুমে জড়াইয়া রহিয়াছে, সুল শুভ্র স্বন্ধের কাছে কালো চুলের গোছাগুলিকেও যেন নিদ্রিত মতন দেখাইতেছিল। "বাবা সপশিশুর দিদি কি এসেচে ? আমি দিদিকে যেন স্বপ্নে দেখছিলুম। এতো দিদি—" বলিতে বলিতে হঠাৎ দিদির উপরে দৃষ্টি পড়ায় বিস্ময় মিশ্রিত আনলধ্বনি করিয়া বালক দিদির কাছে ছটিয়া গিয়া তুইহাতে ভাহাকে জড়াইয়া ধরিল। নিদ্রাবিদূরিত কালো চোথ আহলাদে উজ্জ্ব করিয়া সাগ্রহে ঈষৎ অভিমান প্রকাশ করিল। "হাঁা দিদি চুপি চুপি না এদে আমায় কেন আগে থেকে লিখলিনে ভাই,তা হলে তো আমি কক্ষণো ঘুমতুমনা, নিশ্চয়ই তোকে ইষ্টিগান থেকে আনতে যেতুম—" রজনীনাথ আদেশ করিলেন "মুকু তুমি এখন দিদির কাছে যেওনা নিজের বিছানায় যাও--"

চমকিরা শাস্তি তাথার বক্ষণার স্নেহের ভাইটিকে ছাড়িয়া দিল, সাশ্চর্য্যে বালক দিদিকে পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বরবিন্দারিত চক্ষে পিতার মুথের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু তথন তাঁহার মুথের এমন একটা ভাব ছিল যাহা দেখিয়া আহুরে নিভীকছেলে স্প্রকাশও ভর পাইল। সেই অলজ্য আদেশের বিরুদ্ধে একটিমাত্র প্রতিবাদের শক্ষ উচ্চারণ করিতে সাহসহীন স্কু ছলছল চক্ষে একবার দিদির অশ্রহীন চোধের পানে চাহিয়া দেখিল—দিরির

বৈতো নয়---

মুখে হাদি নাই, চোখের দৃষ্টি নত, মুখ এমন মান त्य भूर्त्व कथन ७ व वक्त तम (मर्थ नाहे। मृह অনিভুক পদে সে চলিয়া গেল; কিন্তু পাশের ঘর হইতে তাহার রোদনের ফোঁপানির শক আসিতে কোন বাধা পাইল না। এবার শাস্তি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, মুথ তুলিয়া দুঢ়ভাবে সে পিতার দিকে চাহিয়া বলিল "বাবা আর কারু সঙ্গে আমার ভাহলে লক্ষীপুরে পাঠিয়ে দিন, নাহলে" হেমেলের সহিত পথে বাহির হইবার সাহস ভাহার নাই একথা দে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিতেছিল না। স্বামীকে পিতার চক্ষে মসিবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিতে কষ্টের চেয়ে লজ্জা অনেকথানি বেশি ছিল। তা ভিন্ন সে স্বামীকে এইটুকু পর্যান্ত বিশ্বাস করে না দেখিয়া ভাহার পিতাই বা কি মনে ক্রিবেন ভাই সে ভাহার আতম্ভ স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে না পারিয়া कथां है। व्यवसाथ थाकि एक स्वाश नी ह कदिल। तकनीनाथ अकर् हक्षण श्रेशा विषया उठितन, "তাকি হয়, হেমও ফিরে যাক। দোষ সত্যি সত্যি ওরিই তো় ওকে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। দেখ মা অনেকখানি ভেবে চলতে হয়—"

"জানাই বাবু বলচেন যেতে হয়তো এই চারটের টেরেণে যাওয়াই স্থবিধে"। এই বলিয়া মোক্ষদা গৃহে প্রবেশ করিল।

বস্থমতী ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া তাড়া-ভাড়ি বলিয়া উঠিলেন "সে আবার কি কথা! যেতে হয় বিকেলে যাবে, এই রান্তিরে না থাওয়া না ঘুমন, এখন কোথায় যাবে? যাভো রে শিগ্যির করে ভোলা উনানটা ধরিরে চাট্টি মরদা মাধ্গে, বামুনদিকেও উঠিয়ে দিগে, আমিও যাচছি। কপির একটা ডান্লা আর থানকতক আলু বেগুন ভাজা কুটিস্। আর কিছু কাজ নেই অনেক দেরি হয়ে যাবে।" মোকদা চলিয়া গেল ও একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল "জামাইবার বল্লেন এই ভাের রাস্তিরে কি থাওয়া যায়, মাকে ওসব করতে বারণ কর। এই টেরেণে যেতেই হবে। মাবার কাল নাহোক পরশু তিনি এইখানেই তাে আসচেন, দেরি হলে মিথ্যে একটা লােক জানাজানি হবে

জামাতার স্থমতি দেখিয়া রজনীনাথের মুথের কঠিনভাব অনেকটা কমিয়া আসিল। হেমেক্র তবে নিজের অন্তায়টা বুঝিতে পারিয়াছে! শান্তির একটু কাছে আদিয়া বলিলেন "তবে সেই ভাল, দেরি করে তাহলে আর কাজ নেই। শাস্তি এবার যেন তোমায় ভুচ্ছ বিষয়ে কর্ত্তব্য ত্যাগ করতে না দেখি,"—শাস্তি মাটতে পিতামাতার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বম্বমতী ভাহাকে ছইহাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কপালে চুম্বন করিলেন, রজনীনাথ মুথ ফিরাইয়া একমূহুর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া খাটের পিছনের জানলাটা খুলিবার জন্ত চলিয়া গেলেন। মাত্ত যেমন করিয়া অনিচ্ছুক হস্তীকে অস্কুশাঘাতে ফিরায় তেমনি করিয়া প্রায়ল ইচ্ছাকে তাঁহার রোধ করিতে হইল। শান্তি মায়ের বুকে একবারটি মাথা রাথিয়া একমূহ্র্তকাল স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার আরক্ত মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, তারপর আন্তে আতে সেই স্নেহবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া স্কালবেলাকার

শুকভারা যেমন তাহার সব্টুকু জ্যোতিঃ
একেবারে উষার নবীন কিরণালোকের মধ্যে
নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিয়া ঘননীলিমার
মাঝথানে নিঃশকে মিলাইয়া যায় তেমনি
করিয়া নীরবে সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।
ভাহার চোথে তথন আর জলের রেথাটুকুও
দেখা যাইভেছিল না, স্থিরপ্রতিজ্ঞার একটি
দৃঢ়তা সে যেন পিতার নিকট হইতে তাঁহার
মৌন আশীর্কাদসক্ষপ সেই মৃহুর্তে লাভ
করিয়াছিল, বেদনাও লজার বিহলতা

দ্বে ফেলিয়া সে স্থিরপদে ফিরিয়া গেল।
বহুমতী হৃঃথে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন;
কদ্বরে বলিলেন "তথনি আমি বলেছিল্ম
ওখানে শাস্তির বিয়ে দিও না, ভাতো তুমি
শুন্লে না। এমনি করে মেয়েকে আমার
ঐ কেমই দেখছি খুন করবে, মাগো বাছা
আমার এমন গোঁয়ারের হাতেও পড়লো।"

মোক্ষণ। ছারের নিকট গিয়া ফিরিয়া আসিয়া চুপে চুপে সাবধান করিয়া দিল; "চুপ করো মা জামাইবাবু বাইবে রয়েচেন।"

# রামতরু লাহিড়ী।

রাষতমু লাহিড়া ও তদানীস্তন বক্ষীয় সমাজ। এ শিবনাথ শান্ত্রী প্রণীত। দিতীয় সংকরণ।
Ramtanu Lahiri Brahman and reformer—from the Bengali of Sivanath Sastri
by Sir Lethbridge K. C. I. E.

বাঙ্গা সাহিত্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাৰ শাস্ত্রীর নামের নৃতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্রক। স্থানিত উপক্রাস লেখক শালী মহাশরের ভাষার মধ্যে এমন একটা কমনীয় বৈচিত্র্য ও সারল্য আছে যে, তাঁহার রচনা পাঠ কবিবার সময় মনে হয় যেন কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মুখে মনোরম কাহিনী ভনিতেছি ৷ ভাষার যেমন মিষ্ট হুর, তেমনি কেমন একটা স্লেহের প্রবাহ আগাগোড়া বহিন্না গিন্নাছে। তাঁহার প্রত্যেক কথাট একেবারে মর্মাবিদ্ধ করে। মতভেদ সত্তেও তাঁহার সমস্ত কথাটুকু শুনিবার প্রলোভন ত্যাগ করা সম্ভব পর বা সহজ্যাধ্য হইয়া উঠে না। তাঁহার রচিত রামতফু লাহিড়ী ও তদা-নীয়ন বঙ্গীয় সমাজ বাঙ্গা সাহিত্যে একথানি অভিনব গ্রন্থ! লেথকের বিচিত্র তুলিকার বাঙলার পুরাতন সমাজের ছবি এমন স্থলর ছুটিয়াছে যে নিশিমেষ নয়নে তাহার প্রতি তুই দণ্ড চাহিয়া থাকিতে হয়। বহিখানি উপস্থান অপেকাও হুদয়গ্রাহী। সেই গ্রন্থের একখানি ইংরাজী অমুবাদও প্রকাশিত হইনয়াছে—মমুবাদক স্থার রোপার লেখবিজ কে, দি, আই, ই।

ছইখানি গ্রন্থই লোকসাহিত্যে বিশিষ্ট সম্পদ স্বরূপ! আমরা এই ছই থানির অবলম্বনে স্বর্গীর রামতন্ত লাহিড়ী মহাশরের জীবন সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

রামতমু লাহিড়ী আত্মপ্রকাশের একান্ত বিরোধী ছিলেন। নিজামী পুরুষের ভার তিনি নীরবে আপুনার কর্ত্তব্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমসামরিক মহাপুরুষগণ দেবেক্সনাথ, হইগছিলেন। প্রতিভার ইহারা শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র, মধুস্দন, কেশবচন্দ্র, বৃদ্ধিনচন্দ্র, ছিলেন সন্দেহ নাই, কেহ ধর্মালোচনার যেন নেতা হইবার জন্মই জগতে প্রেরিড কেছ বা সমাজসংস্কারে আবার কেহ বা

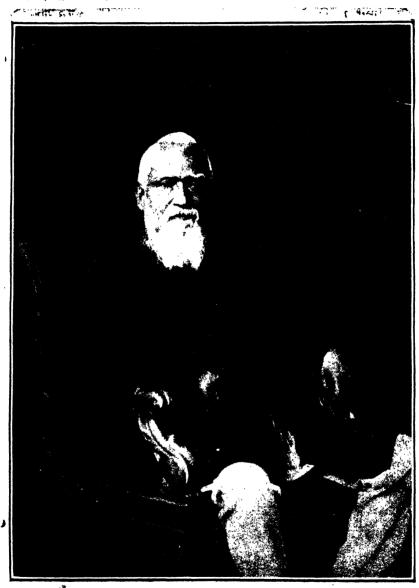

রামত মু লাহিড়ী

সাহিত্য সাধনার আপনার নাম স্প্রতিষ্ঠিত বিষয়ে রামতকু বাবার প্রভাব সামান্ত ছিল না।
করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নব্যবংকর জানো- অথচ যশের লালসা রামতকুর চিত্তে এতটুকু
নোষে ও হ্রেবিচাঃশক্তি প্রবৃদ্ধ করিবার বেথাপাত করিতে পারে নাই। সংসারে

থাকিয়া আদর্শ গৃহীর স্থায় জীবন যাপন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। প্রকৃত মন্ত্যাবের পূর্ণ বিকাশে রামতন্ত্র চরিত্র সমুজ্জন।

১৮১৩ খুঠাকে নদীয়ার অন্তঃপাতী বাকই
হলা প্রামে, মাতুলালয়ে রামত হ্ব বাবু জন্মগ্রহণ
কবেন। তাঁহার পিতা রামক্ষণ লাহিড়ী
সন্ত্রান্ত কুলীনবংশান্তব ও সাতিশন্ধ ধর্মপরায়ণ
ছিলেন। রামতহ্বর পূর্বপুরুষণণ সহস্র
প্রশোভনের মধ্য দিয়া কর্ত্রগপরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা ও পরোপকারিতার পরিচয় দিয়াছেন।
তাঁহার মাতা জগরাত্রী দেবী পিতৃগৃহের অতুল
স্থাবছেল্য তুচ্ছ করিয়া দরিদ্র স্বামীর মর্যাদা
রক্ষার নিমিত্ত পতিগৃহে ছাইচিত্তে অনভাত্ত
শারীরিক শ্রমের দ্বারা সন্দয় গৃহকার্যা নির্কাহ
করিতেন। তাঁহার গুণে মৃশ্ধ হটয়া প্রতিবেশীবর্গ তাঁহাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী নামে অভিহিত
করিতেন। এই মহৎ হলে জন্মগ্রহণই রামতহ্ব আদর্শ চরিত্র লাভের কারণ।

ছাৰশবৰ্ষ বয়:ক্ৰমকালে পাঠশালার পৈশা-িচিক নির্যাতন হইতে রামতকু মুক্তিলাভ करतन। क्रुश्चनशस्त्रत ভদানীস্থন প্রিক্তল সমাজ এবং বিশেষতঃ স্থানীয় কলুষিত চরিত্র বালকদিগের কুপ্রভাব হইতে পুত্রকে বিচ্ছিন রাধিবার জন্ম রামতমুর পিতামাতা অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। ১৮২৬ খুটান্দে রামত্ত্র অগ্রন্থ কেশবচন্দ্র জনক জননীর ব্যগ্রতা **प्रिश किन्छेटक कर्षाञ्च आंतिशू**रत्त मिन কটত্ব চেংলার বাসাতে আনিলেন। চেং-नात निकार देशको विद्यालय ना शाकार কেশবচন্দ্র প্রাতে ও সন্ধান্ন তাঁহাকে আরবী পারদা ও ইংরাজী হস্তলিপি লিখন প্রণালী শিধাইতেন। অবশেষে প্রাতঃম্মরণীয় মহাত্ম।

ডেভিড হেয়ার প্রতিষ্ঠিত বিল্লালয়ের পণ্ডিত গোরমোহন বিস্থালয়ার মহাশয়ের আফুকুল্যে হেয়ার সাহেব রামভহুকে বিনা বেতনে স্থলে ভর্ত্তি করিয়া লন। রামতমু কথনও হেয়ারের এই মহারুভবতা বিশ্বত হন নাই। উত্তরকালে তিনি সর্বাদাই তাঁহার পরিচিত বন্ধুবর্গকে হেয়ারের স্মৃতি রক্ষার জন্ম অনুরোধ করিতেন। বুদাবস্থায় চলংশক্তিহীন হইলেও কলেজ-কোয়ারে মৃতগুরুর বার্ষিক স্মরণ্সভায় ণিবিকারোহণে উপস্থিত হইতেন। কেশবচন্দ্র রামতন্ত্রকে গৌরমোহনের তত্ত্বাবধানে রাথিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তথায় তাঁথার বন্ধুবর্ণের কুরুচিপূর্ণ আলাপ বালকের নীতিশিক্ষার পক্ষে যথেষ্ঠ অন্তরায় ছিল। ভদ্তির রামভফুকে সর্বদা রন্ধন কার্যো ব্যাপুত থাকিতে হইও বলিয়া তিনি পাঠের প্রতি স্বিশেষ মনোষোগ দিতে পারিতেন না। এই দকল অম্ববিধা কেশব-চল্রের শ্রবণগোচর হইবামাত্র তিনি কনিষ্ঠকে শ্রামপুকুরে তাঁহার সম্পর্কীয় রামকান্ত থাঁ মহাশয়ের ভবনে রাথিয়া দিলেন। খাঁ মহা-শংর পত্নী রামত্রুকে যথেষ্ট স্বেহ করিতেন। এথানে আদিয়া রামতকু তাঁহার সহপাঠী দিগ-ভবনে যাতায়তৈ করিতেন। ম্বর মিত্রের ভবিষাতে দিগম্বর বাবু রাজা ও C. S. I উপাধি পাইয়া যশসী হইয়াছিলেন। দিগস্বরের জননা তাঁহার পুত্রের সহাধ্যায়ীকে সঙ্গেছে সত্রপদেশ প্রদান করিতেন।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে হেরার সাহেবের স্থল হইতে বৃত্তি লাভ করিয়া রামতক্স হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এখানে স্থাপান্ধ রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বলেরাপাধ্যার, দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার উক্ত কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ করিতে-প্রভৃতি তাঁহান্ন ভবিষ্যৎ জীবনের স্বভ্নগণ ছিণেন। সেই সমন্ন গামতমুর শ্রেণীতে



কলেজ স্বোরারে স্থিত ডেভিড্ হেয়ারের প্রতিমূর্ত্তি।

অসামান্ত প্রতিভাবান (Henry Vivian নামক একজন ফিরিঙ্গী যুবক অধ্যাপনা Derozio) হেন্রি ভিভিয়ান ডিরোজিও করিতেন। নব্যবঙ্গের উপর এই অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষের প্রভাবের সীমা ছিল না। তাঁহার পুর্বের বা পরে এমন ভাবে ছাত্রদের জীবন নিজের সম্পূর্ণ আয়ন্তাধীন করিয়া কেইই গঠিত করিতে পারেন নাই। বস্তুত: বক্ষের জ্ঞান ও নীতির ইতিহাসে তিনি একটি সম্পূর্ণ নূতন যুগ আনিয়াছিলেন। রামত মু, রামগোপাল, ক্ষমমোহন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চরিত্রের ভিত্তির মূলে ডিরোজিও। চতুর্থ শ্রেণীতে শিক্ষকতা করিলেও বিভালয়ের প্রায় সকল বালকের সহিত্ই ডিরোজিও পরিচিত ছিলেন। এবং অপরাত্রে রামগোপাল, রামত মু প্রভৃতি ছাত্রবৃদ্ধ ডিরোজিওর মেহে আরুষ্ট হইয়া গুরুগুহে পানাহার ও বিবিধ প্রসক্ষের আলোচনা করিতেন।

সত্যের উপাসনা এবং স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ডিরোজিওর জীবনের আনর্শ ছিল। ছাত্র-দিগের প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কারের অযৌজি-কতা তিনি এরপ দরল ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা-ইয়া দিতেন যে তাহাদের চক্ষে ডিরোজিও অভ্রাপ্ত মহাপুক্ষের ভায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার একটি হইল এই যে, যাহা কিছু প্রাচ্য তাহাই হেয় এবং যাহা প্রভীচা তাহাই সাদরে গ্রহণীয় এইরূপ একটি ধারণা ছাত্রদের স্থানের বৃদ্ধে বৃদ্ধমূল হইয়া গেল। মেকলের কথামত তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "A single shelf of European books is worth the whole native literatures of India & Arabia. হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে একটি ছাত্র প্রকাশ্ত সভায় আপনার মত ব্যক্ত করিলেন "পৃথিবীতে যদি কোন জিনিসকে অন্তরের সহিত ঘুণা করিত, সেটি হিন্দু ধর্ম।" রামতমুও এই প্রতীচ্য উপাসনার প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। স্থরাপান ও সমাজনিষিদ্ধ অন্থান্ত ক্রিয়া তথন তাঁহার নিকটও নিন্দনীয় ছিল না।

ফগতঃ ডিরোজিওর শিষ্যত্ব গ্রহণ রামতমুর জীবনে একটি শ্বরণীয় ঘটনা। সেই দিন হইতে তাঁহার বছদিনের সঞ্চিত অন্ধ বিশ্বাসের উপর ধীরে ধীরে যে আঘাত পড়িতে আরম্ভ হইল তাহার ফলে তাঁহার জীবন সম্পূর্ণ নূতন পথ গ্রহণ করিল। হিন্দুসমাজের সংকীর্ণতা চুর্ণ করিয়া বিভিন্ন জাতির সহিত পানাহার করিতে তাঁহার উৎসাহের সীমা ছিলনা।

শিক্ষকতার যশের জন্ম রামতন্ম তাঁহার গুরুর নিকট বছল পরিমাণে ঋণী এবং তাঁহার ছাত্রদের প্রতি যত্ন ও ক্ষেহ ডিরোজিওর জীবনের অনুকরণ মাত্র। ডিরোজিওর সত্যানুরাগ রামতন্ত্র জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে উজ্জ্ল ভাবে প্রতিফ্লিত।

১৮০০ গ্রীষ্টান্দে রামত ক্লেজ হইতে
সসন্মানে উত্তাণ হইরা ৩০ টাকা বেতনে
হিন্দুকলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই স্বল্ল
আয়ে তিনি নিজের ও প্রাত্তকে আশ্রম দান
করিয়াও দেশে পিতামা তাকে সাধ্যমত সাহায্য
করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ ও আপ্রিতদিগের
প্রতি তাঁহার যত্নের সীমা ছিলনা। কনিষ্ঠ
কালিচরণ বাবুর পরীক্ষার ক্ষেক্ষনাস পূর্বে
চক্ষের পীড়া হওয়ায় রামত মু বাবু প্রতিদিন
ক্লেজের কার্য্যমাপনাস্তে গভীর রাত্রি পর্যান্ত
ভাতার পাঠ্যগ্রম্থ পড়িয়া তাঁহাকে পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হইলে রামতত্ম বাবু স্কুল বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া গমন করেন। তৎকালে বঙ্গে শিক্ষক ছিলেন! কিন্তু পাঙিতো তাঁহারা প্যারিচরণ সরকার, ভূদেব মুথোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ হইলেও অধ্যাপনায় কেহ রামতহুর হরগোবিন্দ দেন প্রভৃতি অনেক উপযুক্ত সমকক ছিলেন না। রামতমু যেন শিক্ষক



হেন্রি ভিভিয়ান ডিরোজিও

হইবার নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থবিখ্যাত রিচার্ডদন সাহেব ও ডিলোজিও বে পবিত্র ও মহৎ কার্য্য এই ধারণা রামভমুর

মানবজীবনে শিক্ষকতা অভিশয় দায়িত্বপূর্ণ জ্ঞানম্পৃহা তাঁহার হৃদয়ে উদ্দৈপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন রামতকু ছাত্রদের জ্বয়ে সেই হৃদরে চিরকাল বদ্ধমূল ছিল। হিন্দুকলেজের বহিই প্রজ্জলিত করিবার প্রয়াস পাইতে

লাগিলেন। কিরুপে মানব হৃদয়ের উচ্চতর ভাবগুলি ছাত্রদিগের মনে অঙ্কুরিত করিয়া দিবেন এই চিম্বার তিনি অহরহ রত থাকি-তেন। ছাত্রদিগকে আয়ন্তাধীন করিবার নিমিত্ত তিনি ভাহাদের সহিত মিশিতেন, তাহাদের ক্রীড়াকৌতুকে যোগ দিতেন, নাম. ধর্ম, অভিভাবকের অবস্থা ইত্যাদি প্রত্যেক খবরটি তাঁহার ওঠাগ্রেথাকিত। তাক ডিবোজির ও আয় সন্ধাকালে ছাত্রগণ হইয়া ধর্ম নীতি ও প্রয়োজনীর বিষয়ের আলোচনা করিতেন। এইরূপে ছাত্রহৃদয় সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া তিনি তাহাদিগকে ক্রীড়া পুত্তশিকার হায় চালিত করিতেন। যথন কোন শ্রেণীতে ছাত্রগণ চাঞ্চলা প্রকাশ করিয়া অধ্যাপনার ব্যাঘাত ঘটাইত, রামতফুবাবুর উপস্থিতি দে স্থেল নিমেষে শৃঙ্খলা ও শাস্তি পুরানয়ন করিত। ছাত্রেরা তাঁহার সম্ভানের ক্যায় ছিল। যাহাতে তাহাদের শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ হয়, এবং তাহারা আপনার ও সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, সে বিষয়ে রামতফুবাবুর প্রথর দৃষ্টি ছিল / ছাত্রজীবন যে বালকের সাংসারিক উন্নতি বা অবন্তির সোপান এই কথাটি তিনি এমন গভীরভাবে বালকদিগের হৃদরে মুদ্রিত করিয়া দিতেন যে জীবনের শেষ দিন পর্যান্ত ভাহারা তাঁহার উপদেশ ভুলিতে পারিত না। স্বাবশ্বন ও যত্নের দ্বারা প্রত্যেক ছাত্রই আপনার এবং দেশের অশেষ উপকার করিতে পারেন, রামভত্মবাবুর এই উপদেশটি উত্তরকালে অদুত ফলপ্রস্ হইরাছিল।

আদর্শ শিক্ষকরপে রামত্ত্বাবু চিরকাল বাকালীর হৃদ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া

থাকিবেন। সরল ও চিতাকর্ষক বুঝাইবার শক্তি তাঁহার স্বভাবদিদ্ধ ছিল। শিশুশিকা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে Kindergarten বা বস্তুশিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে, অর্দ্ধ-শতাকীর পূর্বেও রামতফুবাবুব তাহা অগোচর ছিল না। ছাত্রদিগের সৌন্দর্যাশক্তির উন্মেষের জন্ম তিনি Milton, Burns, Campbell প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণের গ্রন্থ হইতে স্থান-বিশেষ মাবুত্তি করিতেন। তাঁহার পাঠের একান্তিকতা ও তনায়তা দৃষ্টে ছাত্রেরাও আত্ম-হারা হইরা যাইত। শিক্ষকজীবনের সফলতার অন্তরালে তাঁহার প্রবল জ্ঞানপ্রহা উল্লেখযোগ্য। শিশ্বণীয় বিষয়গুলি তিনি গৃহে পুঞাকুপুঞ্জারূপে অধায়ন করিয়া বিভালয়ে ঘাইতেন। তিনি পড়াইতেন অল, কিন্তু অধীত অংশগুলি সম্বন্ধে ছাত্রগণ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিত। র্যদ কোন ছাত্র তাঁহার অপেক্ষা উৎকুইতর ব্যাথ্যা করিতে পারিত, কিম্বা তাঁহার ভ্য প্রদর্শন করিতে পারিত, তিনি অভিশয় আনন্দের সহিত ছাত্রসমক্ষে আপন ক্রটি স্বীকার করিতেন। ছাত্রদিগের গুরুভদ্ধি তাঁহার শিক্ষকতার সাফল্য লাভের मर्क्वाप्कृष्टे आमान। (य किर्देशित डेड्बन চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন সকলেই মৃক্তকণ্ঠে স্বর্গীর গুরুর গুণাবলী ঘোষণা করিয়াছেন। রামভত্র অসামাস্ত চরিত্রবলেই ছাত্রগণের নিক্ট প্রজাচিত ব্যবহার পাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে উত্তরপাড়ার পণ্ডিতাগ্রগণ্য রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় কালীচরণ ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

১৮৫১ थृष्टोर्स ১৫०, होको (बङ्ग

রামতকুবাবু বর্দ্ধমানের প্রধান শিক্ষকের পদে স্থানিষ্ঠা ও মান্দিকবলের পরিচয় পায়। সাম্য নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে জনসাধারণ ভাঁহার মতের পোষক ও নিরাকার ভগবানের উপাদক



রাজা প্যারিমোহন মুখেপাধ্যার

রামতকু যজ্ঞোপবীতসহ হিন্দুমতাক্ষায়ী প্রাক্ষ করেন। রামতকু আপনার ব্রম বুঝিলেন; করিতে গিয়া জনৈক বালকের বিজ্ঞাপ আকর্ষণ বিশাস ও ক্রেগ্র মধ্যে বিসদৃশতা লক্ষ্য করিয়া উপবীত বর্জন করিলেন। অচিরে বৰ্দ্ধমান তুমুল আন্দোলনে বিক্ষোভিত इटेग्नाहित। तक्षक, त्कोतकात, माममानी, একে একে সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। রামভকু এ বিপদে হিমাচলের ভার অটল ছিলেন, বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। বিত্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রকাশ্য দিবালোকে প্রফল্লচিত্তে ভত্যের অভাব স্বকীয় বাহুবলে পুরণ করিয়া লইতেন। জল বহা কাঠ কাটা বাজার করা প্রভৃতি ভৃত্যের সমস্ত কার্য্যই তিনি নিজে করিতে লাগিলেন; কোন দিন ক্লান্তি বোধ করিতেন না। সাধারণের অসহ নিৰ্য্যাতনে তিনি কখনও বিন্দুমাত্ৰ বিরক্তি বা বিদেষ প্রকাশ করেন নাই।

ক্ষানগরে লাহিডী মহাশয়ের উপবীত ত্যাগের কথা প্রচারিত হটল। রামত্যুর বুদ্ধ পিতা শোকে মর্মাহত হইলেন। তত্নপরি প্রতিবেশীর তীব্র লাঞ্ছনা বুদ্ধের শোকতপ্ত বক্ষে দারুণ কশাঘাত করিতে লাগিল। গামতকু শুনিলেন। প্রাণবিনিময়েও যদি পিতাব শোকোপশম করিতে পারিতেন ভাহা হইলে তিনি অকাতরে প্রাণবিসর্জন করিতেন। কিছ এত প্রাণের সহিত সংঘর্ষ নয়, এ যে সত্যের সহিত সংঘর্ষ ! স্ত্যনিষ্ঠা যে তুচ্ছ প্রাণের অনেক উচ্চে। যে স্ত্যামুরাগ তাঁহার জীবনের থ্রুবতারা, যাহার উজ্জ্ব আলোক অমান ও অকুগ্ন হইয়া জীবনপথের প্রিয়ত্ম সহচর হইয়াছে, ডিরোজিও যাহা কৈশোরে স্থবর্ণ অক্ষরে তাঁহার হৃদয়ে থোদিত করিয়া রাণিয়াছেন, যাহা তাঁহার সজ্জায় মজ্জায় অমুপ্রবিষ্ট-সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়েও রামতমু আজ তাহাকে ত্যাগ করিতে অক্ষম! রামতমু

উপবীত পুনগ্রহণ করিতে পারিলেন না। নিজের বিশ্বাসমত কার্যা করিতে গিয়া যিনি পৃথিবীর বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে দাঁডাইতে পারেন, খনী ভূত বিপদের মেঘ জ্রকুটির সৃহিত হাদর আচ্ছন্ন করিবার উদ্যোগ করিলে যিনি সপ্তর্থীবেষ্টিত অভিমন্থার হ্য ব্ প্রশান্তচিত্ত থাকিতে পারেন তাঁহার অমানুষিক মহত্ত্বের কথা কে অন্তীকার করিবে ? তাঁহার সহিত আমাদের অনেক মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার গুণরাজির প্রতি উদাসীন হইলে মনের সঙ্কীর্ণতাই প্রকাশ পায়।

সভোর প্রতি অসীম অমুরাগ তাঁহার জীবনের প্রভোক কার্যো প্রতিফলিত। মন্তপায়ী ইংরাজজাতিকে জ্ঞান ও সভ্যতার উচ্চতম শিথরে আসীন দেখিয়া রামভফু মগুপানকে ছক্রিয়া বিবেচনা করিতে পারিতেন না। কিন্তু যেদিন তিনি অতিরিক্ত সুরা-পানজনিত বিক্ত মস্তিম কোন যুবকের নির্লজ্জ আচরণ প্রত্যক্ষ করিলেন সেই দিন হইতে তিনি স্থরাপান ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। প্রিয়বন্ধ রামগোপাল ঘোষকে ডাকিয়া কহিলেন. "দেখ রামগোপাল আমাদের স্থরাপান দেখিয়া বাড়ীর ছেলেরা খারাপ হইয়া যাইতেছে এস স্থরা পান ভ্যাগ করি।"

রামতমু চরিত্রের আর একটি উজ্জ্বল দিক আমরা এখনও লক্ষ্য করি নাই। সেটি তাঁহার ভগৰদ্ধকি। "Never take the Lord's name in vain". ভগবানের নাম কথন ৪ বুথা লইও না, এই কথাটি তাঁহার জীবনের ত্রত ছিল। ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেই এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশে তাঁহার অশুপ্রবাহ সময় প্রিয়তম বন্ধুরও লঘুচিত্ততা বা চপলতা গওদেশ দিক্ত করিত। ভগবানের গুণকীর্ত্তনের তাঁহার পক্ষে অস্থ হইয়া উঠিত। ভবিয়তে



রামগোপাল ঘোষ

সেই লোককে ধর্মসম্বন্ধীয় কোন কার্য্যে তিনি কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে আহল আহলান করিতেন না। ভক্তদিগের প্রতিও থাকিতেন না। হিন্দু, আর্ফা, ক্রিশ্চিয়ান তাঁহার অশেষ শ্রন্ধা ও ভক্তি ছিল। এবিষয়ে সকল সম্প্রদায়ের লোককে তিনি সম্ভাবে

শ্রদা করিতেন। এই উদারতাটুকু রামতকু চরিত্রের বিশেষত্ব এবং ইহাই তাঁহাকে অপর সাধারণ হইতে স্বতম্ত্র করিয়া রাথিয়াছে। ভগবানের করুণার প্রতি তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টান্দে পেনদন গ্রহণ করিবার পর তিনি সাংসারিক স্থাপেভাগে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন। উপযুক্ত কল্পা ও পুত্রবের অকাল মৃত্যু, জামাতার আত্মহত্যা, প্রাণপ্রিয় কনিষ্ঠের তিরোধান কিছুই তাঁহার বিখাদকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে দক্ষম হয় নাই। তাঁহার কন্সার মৃত্যুতে তিনি শিথিয়াছিলেন, ''তোমরা শুনিয়া সুখী হবে যে ইন্দুমতীর রোগযন্ত্রণা আর নাই, সে এখন বেশ স্থথে আছে।" যদি কেহ তাঁহার পুত্রকন্তাবিয়োগের জন্ম হঃথপ্রকাশ করিতেন. তাহা হইলে তিনি বলিয়া উঠিতেন, ''এর জন্ম আপনারা ছঃধ কচ্ছেন কেন ? ভগবান যে এই কয়টি রাথিয়াছেন, ভাহাই কি যথেষ্ট নয় ?''

ভগবানের প্রতি কি অপূর্ক্ম অসাধারণ বিশ্বাদ! রামতন্ত্রর জীবনী আলোচনা করিলে এই শিক্ষাট আমাদের হৃদয়ে জাগক্ষক থাকে যে পৃথিবীর শ্রন্ধা আকর্ষণ করিতে হইলে অসাধারণ প্রতিভা বা অর্থের কোন প্রয়োজন হয় না। অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া চরিত্রবলে মন্থ্য আপনাকে ও স্বজাতিকে কতদ্ব উন্ধীত করিতে পারে রামতন্ত্র লাহিড়ীর জীবন তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত!

রামতক্স বাব্র জীবনের ছোট ছোট
অনেক গল্পে তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্য পরিক্ষৃট
হইয়া উঠে। বাহুল্যভয়ে আমরা এস্থলে
তাহার আবৃত্তি হইতে বিরত রহিলাম!
ভবিষ্যতে তাহা প্রকাশের ইচ্ছা রহিল!
শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

### वर्षागढम।

পরিব্যাপ্ত নীলিমায় সন্মুথ আকাশে
নির্মাল প্রসন্ন-দৃষ্টি স্থ্যরশ্মি হাসে
বরদাতী অভয়ার মত; দ্রতর
দিগস্ত সীমায় ঘনকৃষ্ণ মেঘন্তর
নেমেছে প্রান্তরে, যেন স্থান নাহি তার
অপার আকাশে; চমকিছে চপলার
বিহবল প্রলয় দীপ্তি ত্রস্ত ক্লেণ ক্লেণ.

উঠিতেছে, পড়িতেছে মত্ত আন্দোলনে ক্রমদল, পবনের ভৈরব আক্রোশে। চেয়ে আছি ব্যাকুল আগ্রহে, রুদ্রবোষে মেঘপুঞ্জ আবরিবে মঙ্গল কিরণ ? অথবা আনিবে বর্ষা করণা প্রাবন, হবে ইন্দ্রধন্থ মিশি হাসি অশ্রুজন ব্যাপি সীমাহীন নভ স্পর্শি ধরাতল! শ্রীপ্রেয়দা দেবী।

## প্রবাদী।

গ্রামাস্কুলবিস্তা শেষ করিয়াই প্রবাদীর দলে ঢুকিলেও গত পাঁচ ছয় বংসর যাবং প্রকৃত প্রবাদী হইয়া দাঁড়াইয়াছি। আৰু প্রবাদী জাবনের কিঞ্চিং অভিজ্ঞতা পাঠকগণের নিকট নিবেদন করিব। প্রবাদী জীবনে শাস্তি নাই। নিরবচ্ছিন্ন চিস্তান্ত্রোত প্রবাগীর হানরে কিরাপ অশাস্তির উদ্রেক করে তাহা যাঁচারা বক্লের আবহাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া-ছেন এবং গৃহের স্বেহ-মমতা বিচ্ছিন্ন করিয়া ভিন্ন প্রদেশে না গিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে ধারণা করা স্থঠিন। সাম্মিক উত্তেজনায় অথবা উन्द्राद्यंत मः शास्त कथन कथन आमत्र शाना-স্তবে যাইতে উৎস্থক হইয়া উঠি বটে, কিন্তু কতিপন্ন দিবসেই সে উত্তেজনা সে ঔংস্কা একেবারে নির্কাপিত হইয়া যায়। এমন কি তথন যেন মনে হয় আত্মীয় স্বজ্নপরিবৃত হইয়া উদরালের তাড়না সৃহ শভগুণে শ্রেয়ঃ।

যথন বিদেশযাত্রা উদ্দেশে প্রস্তুত হইতে ছিলাস তথন যেন কোনো দৈবশক্তি হৃদয়ে বল সঞ্চার করিয়া দিতেছিল। আত্মীয়ম্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের ভয় প্রদর্শন, এবং অফুনয় বিনর উপেক্ষা করিয়া সপ্তর্থীর স্থায় অসমম সাহসে ভর করিয়। আমরা সাতজন কলি-কাতার ঘটে জাহাজে চড়িলাম। আয়ীয় স্বজন সাশ্রলোচনে ডিঙ্গির সাহায্যে থিদিরপুর পর্য্যস্ত আমাদের জাহাজের অমুগ্ৰমন করিয়াছিলেন। সকলেই নৃতন আমরা সাহেব সাজিয়া অতি কৃ্ত্তির সহিত ঝম্প দিয়া জাহাজে উঠিগছিলাম সভা.

কিন্তু জাহাজ যথন কলিকাতার সীমানা অতি-क्य कतिया त्या हे वृक्ष शार्छन ति दह निक्रे গিয়া ক্রত গতিতে সাগর উদ্দেশে ছুটিল তথন চাহিয়া দেখিলাম আমার স্থায় সকলেই নিঃশব্দে মানবদনে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। চকু সকলেরই রক্তবর্ণ; কাহারও কাহারও ছই এক ফোঁটা অশ্রুলও কপোল বাহিয়া পড়িতেছিল। সমস্ত দিন কত কি ন্তন নৃতন দৃশ্য দৃষ্টি পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল কিন্তু অন্তরে অন্তরে সকলেই তাড়নায় জ**র্জ**রিত হইতেছিলাম বলিয়া, কিছুই ভাল করিয়া দেখা হইল সন্ধ্যার প্ৰাকালে জাহাজ পড়িল, তারপর একে একে সকলেই শ্যাগত হইলাম, বলাবাহুল্য তুই দিন অনাহারে অনিদ্রায় শ্যাশায়ী হইয়া সকলেই বিদেশ যাত্রায় ধিকার দিয়াছিলাম।

তার পর জাপানে পৌছিলে ভাষা এবং আহার্য্য বিভিন্নভায় প্রথম প্রথম এতই অম্ব-বিধা বোধ হইত যে তথন সোনার ভারত কেন ছাড়িয়াছিলাম বলিয়া আরও অফুহাপ জ্বন্যিত। ভাষার অস্থবিধা সম্বন্ধে একটা কুদ্র দৃষ্টাম্ভ এহলে উল্লেখ করি। জনৈক জ্বাপানী বন্ধুর সহিত রাস্তায় বেড়াইজে বাহির হইয়াছি। স্থানে স্থানে বিজ্ঞাপন পত্তে বড় বড় অক্ষরে "রাইওন" দেখিতে পাইয়া বন্ধুকে উহার অর্থ জিজ্ঞানা করিলাম। তিনি বলিলেন রাইওন অর্থাৎ দ্রুমার্জন। তথনই দস্তমার্জনের প্রতিশন্দটী করিয়া রাখিলাম। অপর :

বেডাইতে বাহির হইয়া এক দোকানে দম্মার্জন কিনিতে গেলাম। সেদিন 'একাকী। কথন দোকানে কোন জিনিস ক্রয় করিতে যাইলে প্রথমতঃ অভিধান দেখিয়া প্রস্তুত হইয়া যাইতাম। কিন্তু দস্তমার্জ্জনের প্রতিশব্দ জানি বলিয়াই সেদিন অভিধান দেখিবার আবশ্রক আদে বোধ করি নাই। দোকানদারের নিকট গিয়া "রাইওন" চাহি-শাম, সে অনেক ইতন্তত করিয়া একটী রংয়ের বারা বাহির করিয়া দিল। আমি বলিলাম উহা নহে। তার পর দিতীয় ব্যক্তি ব্ঝিয়াছি বলিয়া এক বাণ্ডিল তুলি বাহির করিয়া দিল। মহাবিপদে পডিলাম, উপায়ান্তর না দেখিয়া যে ভাবে দম্ভ পরিষ্কার করিতে মাজন ব্যবস্থত হইয়া থাকে অঙ্গুলিনির্দেশে ভাহা দেখাইলাম। দোকানদার ঠিক ঠিক বলিয়া চেঁচাইয়া একটি ফুট (বাঁশী) বাহির করিয়া দিল। তাহাতেও সম্ভূত না হওয়ায় অবশেষে দোকানদার আমাকে অন্ত এক দোকানে লইয়া গেল। অদৃষ্টক্রমে সে দোকানের সমুথ ভাগেই কতক-গুলি দম্ভবুরুশ সাজান ছিল। উহার একটি লইয়া যেভাবে বুরুশের সাহায্যে মাৰ্জন ব্যবহৃত হইয়া থাকে দেখাইতেই দোকানদার ভাহা বাহির করিয়া দিল। বলাবাছন্য আমার এই বিপত্তিতে ছই দোকানেই অনেক লোক জমিয়াছিল। নিঙ্গতি লাভ করিয়া অদুষ্ঠকে ধক্তবাদ দিতে দিতে কলেজ বোর্ডিয়ে ফিরিয়া আমার সেই বন্ধ প্রবরের নিকট গেলাম। তাঁহাকে টুথপাউ-ডারের জাপানী প্রতিশব্দ জিজ্ঞাস। করিলাম। তিনি বলিলেন "হামিগাঁকি", আমি চমকিয়া উঠিয়া সেই দিনের রাইওনের কণা শ্বরণ করাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন রাইওন কোন এক বিশেষ দম্ভমার্জ্জনের ট্রেডমার্ক। রাইওন (লায়ন) অর্থাৎ সিংহ মার্কা। জাপানী অক্ষরে লিখিতে এবং উচ্চারণ ক্রিতে লায়ন রাইওন হইয়া দাঁড়ায়। উহাদের ভাষায় "ল" নাই। স্থাপানী ভাষায় টঠড ঢ অক্ষর বা উহার উচ্চারণ নাই। উহার পরিবর্ত্তে ত, থ, দ, ধ। ইংরাজী ভাষা হইতে অমুবাদ করা হয় বলিয়া আমার মনে হয় আমাদের সংবাদ পত্র সমূহে তোকিও কিওতো, ভোঁগো, ইতো প্রভৃতির পরিবর্ত্তে টোকিও, কি ওটো, টোগো, এবং ইটো প্রভৃতি লিখিত হট্যা থাকে। বলাবাচলা এরূপ উচ্চারণ জাপানীরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

সামান্ত বিষয়ে ভাষার জন্ম এতটা বিপদে পতিত হইলে কাহার না তথন স্বদেশের কণা মনে পডে। জাপানের উত্তর ভাগে मागानिएमन बीरभद्र निक्छे रहाकारेला बीभ। ঐ দ্বীপের রাজধানী ছাপ্লোরো সহর তোকিও महत हरेट आंत्र १८० मारेन मृत्। छटेनक ভারতীয় বন্ধুর সহিত তথাকার ক্রমি-কলেজে পড়িবার জন্ম ঐ দ্বীপে গমন করি এবং এক বংসর কাল তথায় অবস্থান করি, শীতের পাঁচ মাস ঐ স্থান অনবরত ৪।৫ ফুট বরফে আবৃত থাকে। ঐ কয়েক মাস বাড়ী ঘর গাছপালা মাঠ ময়দান পাহাড় প্ৰতে সমস্তই যেন রজত নিশ্বিত বলিয়া মনে হয়। শীতের প্রকোপ অতি ভীষণ, জামুয়ারী এবং ফেব্রু-য়ারী মাসে কোন কোন দিন ভাপ পরিমাণ —২২০ ডিগ্রিতে পরিণত হইত। নীচের তলার ঘরে গ্রম জলে মাথা ধুইয়া উপরে উঠিতে উঠিতেই মাথার জল গলিত চর্বির স্থার

জমাট বাঁধিয়া যাইত। স্কুল কলেজ সর্বাদাই

ষ্টিম ইঞ্জিনের সাহাযো গরম রাখা হইত।

এরূপ প্রদেশে বাস করিতে কোন্ভারতবাসীর প্রতিদিন প্রতি মুহুর্ত্তে স্বদেশের কথা

মনে না হয় প

এই এক বৎসর অজ্ঞাত বসবাস বা দ্বীপা-স্তর বাস সমাপ্তির পর যথন করেক বৎসর প্রায় ৩০।৪০ জন ভারতবাসীর সহিত তোকিও সহরে বাস করিতেছিলাম তথনই কি কেহ স্বদেশের কথা ভূলিতে পারিয়াছিলাম ? আমার মনে হয় সেই সময়ই স্বদেশের জ্ঞা সকলে আরও বাতিবান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। कांत्र (म मभग वक्र विष्ठ्र श्रामी वहक्षे প্রভৃতি আন্দোলনে ভারত আলোড়িত। চিঠিপত্রে এবং থবরের কাগজে জানা যাইত কাহার ভাই জেলে গিয়াছে, কাহার খ্রালক হাজতে আছে, কাহার পিদে জরিমানা দিয়াই অব্যাহতি পাইয়াছেন। কাহার পিতা সরকারী চাকুরী হইতে বরথাস্ত হইয়াছেন, কাহার কোন আত্মীয় পিউনিটিভ পুলিদের যষ্টি প্রহারে ক্লিষ্ট হইয়া হাঁসপাতালে আছেন ইত্যাদি। কাষেই অনেক বন্ধু এক সঙ্গে থাকিলেও তথন দেখিতাম যে স্বদেশ ও আত্মীয় স্বজনের জন্ম সকলেই নিরতিশয় চিন্তাগ্রন্ত। সাধারণতঃ সপ্তাহে একদিন ভারতের ডাক পাইতাম। উহাও প্রায় রাত্তি ১০টা হইতে ১১টার মধ্যে। নির্দিষ্ট দিনে অনেকেই ডাকের প্রতীক্ষায় থাকিতেন। তার পর ডাক পৌছিলে কাগজে মোটামুটি ঘটনাগুলি থবরের দেখিতে দেখিতেই কোন কোন দিন রাত্রি তিনটা বাজিয়া যাইত। ভারতবাসী

পরিচালিত হিন্দুস্থানের প্রায় সকল প্রাদেশের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রই আমরা পাইতাম। এই সকল কারণে দেখিয়াছি যে প্রবাসী জীবনে শান্তি অতি বিরল। যে কর্তুব্যের অহুরোধে বিদেশে থাকিতে হয় তাহার দায়িত্ব অতি গুরুত্তর। তার উপর আবার দেশ ও আত্মীয় স্বজনের চিস্তা।

বৈদেশিক সমাজে যথন আমরা ম্বণিত জীবজন্ধর ক্রায় বিবেচিত হই এবং বৈদেশিক সংবাদপত্র সমূহ যথন আমাদের দেশের কেবল নিন্দা কুৎসাই গাহিতে থাকে তথন ইচ্ছা रम ना (य (म (म (म व्यनकारन स स स स स स স্থান করি। তখন কি সেই দেশের প্রতি ঘুণার ভাব এবং স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমির প্রতি প্রীতির ভাব উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে না পূ জাপানেও আমাদের তেমনি হইত। জাপান আজ বড় হইয়াছে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাতি উহাদের নিকট মন্তক অবনত করি-তেছে তাই আজ জাপানীরা আমাদের ভার-তের কিছুতেই সৌন্দর্যা দেখিতে পায় না। আজ তাহারা স্তবস্তুতির পরিবর্ধে ভারতবাদীর প্রতি কেবল গালি বর্ষণ করিতেই আনন্দ বোধ করে। যে জাপানীরা ম্বদেশপ্রেমে মাতোয়ারা এবং যাহারা কাহারও মুথে জাপা-নের সামান্য কিছু নিন্দা শুনিলেই তাহাকে **डित्र**भक विषया मान करत, मिट कारित (मान অবস্থান কালে তাহাদের মুথে ভারতের নিকাবাদ শুনিলে আমাদেরই বা তাহা প্রীতিকর হইবে কেন ? এই জক্মই জাপান-জীবনে প্রত্যেক শিক্ষিত প্রবাসী ভারতবাসীর এমন একটি দিনও অভিবাহিত হয় না যেদিন তিনি তাঁহার স্বদেশের বিষয় কিঞিৎ চিন্তা

না করেন। শিকা সমাপ্তির পর কোন প্রবাসী ভারতে প্রভ্যাবর্ত্তন কালে অস্থান্ত ভারতীয় ছাত্রগণ যথন ষ্টেশনে তাঁহাকে বিদায় দিতে যান তথন প্রভ্যেকেরই সেই জাহাজে ভারত্যাত্রার ইচ্ছা হয়।

সেই বিদেশে যে কোন অশিক্ষিত ভারত-বাদীকে পাইলেও কত আনন। আমাদের একটা প্রবচন আছে যে "দেশের কুকুর আর বিদেশের ঠাকুর" সমান। এই জন্মই জাহাজে অক্সান্ত দেশীয় শিক্ষিত আরোহীদিগকে উপেকা করিয়া ভারতীয় অশিক্ষিত থালাসী-দের সহিত আলাপ করিতেও ঔংস্কা জন্ম। আমাদের ভাহাজ সাজ্যাই বন্দরে পৌছিলেই তীরে একজন ভীমমূর্ত্তি শিথ প্রহরীকে দেখিয়া তাহার সহিত অংশাপ করিতে হইল। নামিবার কিঞ্চিং পূর্বেই দেখিতে পাইলাম যে সেই প্রহরী একজন নির্দোষ করিতেছে। কাষেই তাহার সহিত আলাপের আর প্রবৃত্তি রহিল না। সহরে ঢুকিলাম। হানে স্থানে সহরের রাস্তায় এবং বড় বড় देदरमभिदकत्र কুঠীর चात्रान्दन স্বলকাল এক এক হিন্দুখানী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আগ্রহের সহিত প্রত্যেকের নিকট গিয়া হই এক কথা জিজ্ঞানা করিলাম। সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—ভাই হিন্দুখানের কোন প্রদেশে ভোমার বাড়ী ? কত দিন এখানে আছ ? আহারাদি বাদে দেশে কিছু পাঠাইতে পার কি ? ইত্যাদি। वनावाह्ना इहे अकजन वाल नकलाई शंत्रम মেলাকে এবং তুচ্ছ জ্ঞানে উত্তর দিয়াছিল। काउँ एक मून वक हुनी একজন

পরিহিত হিন্দু খানীকে মিউনিসিপাল বাগানে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার নিকট গিয়া ঘেঁদিয়া কথাবার্ত্তায় জানিতে পারিলাম বৈদেশিকের नद्यायान. ইংরাজী কিম্বা হিন্দি লিখিতে পড়িতে কিছুই জানে না. একেবারে নিরক্ষর। প্রভু প্রদত্ত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া রবিবারের অবকাশ সময় টুকু বাগানে হাওয়া খাওয়ার জক্ত বাহির হইয়াছে। লোকটী ছয় বংসর সাজ্যাই সহরে আছে। অথচ সহরের কোন থবরই সে দিতে পারিল না, যেহেতু সে নাকি তাহার কার্যান্থল আর ঐ বাগান ছাড়া উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম কিছুই জানে না। আমি কোথা হইতে আসিতেছি, জাপানে কতজন ভারতবাসী ছাত্র আছে, ভাহাদের মাদিক আয় কত ইত্যাদি দে জিজ্ঞাদা कतिन। উত্তরে—ছাত্রদের কোন আয় নাই. প্রতি মানেই ভারত হইতে টাকা আনিয়া বিস্তর খরচ করিতে হয় গুনিয়া সে অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল, তবে ছেলেরা জাপান ছাড়িয়া এথানে কেন চলিয়া আইসে না? এখানে দরোয়ানী কাযে মাসিক ১٠১ টাকা উপার্জন করিয়া আহারাদি বাদে অন্ততঃ চারি টাকা দেশে পাঠাইতে পারিবে। মনের ভাব চাপা দিয়া বন্ধদিগকে লেখাপড়া ছাড়িয়া দরোয়ানী কায়ে সাজাই আসিতে লিখিব বলিয়া তাহাকে আশ্বাস দিলাম; বাস্তবিক তথা হইতে বন্ধুদিগকে এ বিষয় জ্ঞাপনও করিয়াছিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, হা ভগবান ভারতের লোককে এমনই অবস্থার অন্ধকারে নিকিপ্ত রাথিয়াছ যে ছয় হাজার মাইল দূরে আদিয়াও শিক্ষালোকে তাহার নেত্র উন্মীলত হয় না ?

একটু চিস্তা করিয়া দেখিলাম এমন
নিরক্ষর প্রবাসীরও স্বদেশের প্রতি আস্তরিক
টান রহিয়াছে; যেহেতু প্রতি মাসে প্রত্যেক
অস্তত: চারি টাকা দেশে পাঠাইতে পারিবে
বলিয়া জাপানস্থ ভারতীয় ছাত্রদিগকে সে
সাজ্যাই আদিতে পরামর্শ দিতেছিল।

বান্তবিক প্রবাসী প্রত্যক্ষভাবে দেশের কাষে বোগ দিতে না পারিশেও তাহার মন বে নিরস্তর অদেশের দিকে আরুষ্ট তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রবাসী, হাজার মাইল দ্রে থাকিলেও জন্মস্থানের উদ্দেশে স্বপ্নে ও জাগরণে বলে

কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভ্ষাহারে
হ্যাতিমান মধ্যমণি যেমন স্থল্ব সেইরূপ সমুদায় মেদিনী মাঝারে আছে দিব্যস্থান এক অতি মনোহর! (ক্রমশঃ)। শ্রীষহ্নাথ সরকার।

### আদেশ পালন।

পরীক্ষায়, বহুবার ফেল্ হইলে ছাত্র যেমন সিদ্ধিলাভে হতাশ হইয়া পড়ে, আমার বিবাহের বিস্তৱ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় উহাতে সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে আমিও সেইরূপ দন্দিহান্ হইয়াছিলাম। যাহা হউক বছকাল পরে হঠাৎ একদিন একটি নৃতন সম্বন্ধ আসিয়া উপস্থিত। ঘট্কী রূপ· বর্ণনা করিবার পূর্ব্বেই আমি মনে-মনে পাত্রীর ছবি আঁকিয়া ফেলিলাম—ত্রোদশ ব্রীয়া বালিকা—রঙটুকু চাঁপা ফুলের মত—এক পিঠ কালো চুল, ভার কভকগুলি গণ্ড বহিয়া বক্ষে পডিয়া বাতাসে সর্পশিশুর মত থেলা করিতেছে—স্থন্দর নিটোল ললাট, যেন আধ্থানি চাঁদ ফুটিয়া আছে,—তুলিটানা বঙ্কিম ক্রবেধার নিমে ছইটি ডাগর চক্ষ-মধ্যভাগে "ভক্চঞুজিনি নাস৷"—তার নীচে ছইথানি গোলাপের পাপড়ি—কিন্ত, হায়! আমার করনার ছবিটুকু শেষ না করিতেই ঘটক-ঠাকুরাণী তাঁর ব্যবসা-ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ ক্রিয়া বলিলেন,—"পাত্রীট স্থানী নয়, তবে দেবে-থোবে ঢের জামাইকে

পাঠাবে।" আমার বৃক্টা যেন 'ধড়াস্' করিয়া উঠিল ! স্থ শী নয়, অর্থাং তবে রী'তিমত কুংসিত !'

'দেবে-থোবে ঢের, জামাইকে বিলেত পাঠাবে' এই কথাটা কিন্তু আমার অভি-ভাবকের কাণে বড় মিষ্ট লাগিল। বধ্র রূপ লইয়া বাড়ির সকলে কি ধুইয়া থাইবে? টাকা! অয়-য়য় নয়—'বিলেত পাঠাবে জামা-ইকে!' অস্ততঃ দশ বাবো হাজার টাকা! শুধু তাই ? আবার এক ধানা বাড়ি!

তার পর সে এক গুড দিনে গুড লগ্নে আমার বিবাহ হইরা গেল—সেই কাল কুৎদিত মেরে-টার সহিত। একটি জীবস্ত অন্ধকারকে আমি বিবাহ করিয়া আনিয়া ঘর কালো করিয়া তুলিলাম।

আকাশের অন্ধকারে তারার শোভা আছে, আমার "অন্ধকারে" গহনার শোভা ছিল। অন্ধকার রাত্তে লোকে আকাশের দিকে চাহে অন্ধকার দেখিতে নয়, তারা দেখিতে, আমাদের বাড়ীতেও যে মেন্নের গাঁদি লাগিত, তারাও সত্য বলিতে গোলে, গহনা দেখিতেই আসিত।

বিবাহের আট দিন এক রক্ষমে ত, কাটিয়া গেল। দাম্পত্য প্রেমের প্রথম আলাপ শুনিবার উৎকট ইচ্ছার অনেক্ষের কক্ষের আশে-পাশে প্রচ্ছের থাকিয়া, আঁধারে মশক-দংশন সহু করিয়া অবশেষে নিরাশ হুইতে হুইয়াছিল।

যথন আমার শ্যার আধ্ধানা অন্ধকার করিয়া তিনি শ্রন করিতেন তথন আমার মনে হইত, 'আমি'-রূপ চক্রে 'তিনি-, রূপ 'গ্রহণ' লাগিয়াছেন!

নয় দিনের দিন আমি'গ্রহণ'মুক্ত হইলাম।

এ কয়দিন তাঁহার সঙ্গে আমার বাক্যালাপ—
তোমরা যদি বিখাস কর— একটুও হয় নাই।
তবে একদিন হইবার উপক্রম হইয়াছিল।
পেদিন বড় গরম পড়িয়াছিল। শ্যার একাংশে
পড়িয়া আমি ছট্-ফট্ করিতেছিলাম, আর
ভাবিতেছিলাম—"কোণা থেকে উড়ে এসে
(অর্থাৎ শ্যার অর্জেকটা) জুড়ে বসেছেন"—
সেই সময় আমার হলয়ের "অক্ককার" অতি মৃত্
— আর, আর, তোমরা যদি ঠাটা না কর—
অতি মধুর স্বরে বলিলেন, "বাতাস করব ?"

কিন্তু সে মধুরতার আমার রূপত্কা মিটিল না; স্তরাং মনও নরম হইল না। কোন উন্তর না দিয়া আমি বিছানার পড়িরা রহিলাম। একটু পরেই চুড়ীর মৃত্ আওয়াজের সহিত পাথার বাতাস স্বক্ষ হইল। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রত্যুবে নিজাভলে দেখি দেবী "অমাবস্তা" আমার পদপ্রাস্তে অন্ধকার ছড়াইয়া নিজা যাইতেছেন।

এক মাস অতাত হইলে আমার বিলাত

যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। বিলাত গমনের পূর্বে একবার আমাকে শশুরালয়ে যাইতে হইয়াছিল। যাইবার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু নেহাৎ থারাপ দেথায়, সেই জন্তু গিয়াছিলাম, কিন্তু বড় ভয়ে ভয়ে ! যদি আবার আমার "অন্ধকার" দেথা দিয়া সম্ভাষণ করিতে আসেন ? তাহাকে দেখিলেই আমি যে তাহার স্বামী এই কপাটা আমার মনে আসিয়া পড়িত—আমার তাহাতে বড় লজ্জা ও অপমান বোধ হইত! ছি: ছি: আমি এই বিশ্বকুৎসিতার স্বামী!

খণ্ডর বাড়ীতে গিয়া দেখি সেখানে রাটয়া গিয়াছে 'অন্ধকার'কে আমার পছল হইয়াছে। আমি অতি "স্থবোধ" "স্পীল" ইত্যাদি নানা-বিধ প্রশংদা-বাণী আমার উপর বর্ষণ করিয়া খণ্ডর বাড়ীর লোকেরা জানাইলেন যে,তাঁহাদের অন্ধকার মেয়েটকৈ আমি হাসি মুথে গ্রহণ করেছি গুনিয়া তাঁহারা পরম স্থণী! আমি-ত গুনিয়া অবাক! তাঁহারা যে আমাকে এইরূপ সৌল্ব্যুজ্ঞানহীন ভাবিয়াছেন ইহাতে আমি মনে মনে বড়ই চটিয়াছিলাম—কিছ হাজার হোকৃ তবু খণ্ডরবাড়ী!

সেদিন সেখানেই রাত্রিটা কাটাইতে হইল।
'অন্ধকার' আসিয়া আমায় প্রণাম
করিলেন।

আমাকে নীরব দেখিয়া - 'তিনি' একটি ছোট-খাট নিখাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমি ভোমার কি করেছি ?"

আমি নীরব। এবার যেন একটু অভিমানভরে তিনি বলিলেন, "আমি কালো-কুৎসিত, তা তুমি কেন আবার বিবাহ কর না!"

তার পর শ্ব হুরের অর্থে বিলাত যাত্রা করিলাম। যাত্রা করিবার পুর্বেব যেরূপ चानन रहेबाहिन, चाबीय अक्नरक हाड़िया তাহা রহিল না। যাইৰার সময় বন্দর দিকে জাহাজ যতই সমুদ্রের যাইতে লাগিল আমার হাদয়ের স্নেহে ততই টান পড়িছে লাগিল। দেশের প্রতি. দেশের দশ জনের প্রতি যে ভাগবাস৷ এতদিন আমার অক্তাতদারে অমরে বিলীন হইয়াছিল আজ সহসা যেন সে আমার সমুথে আসিয়া আত্মপরিচয় দিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে যে কয়জন বাঙালী ছিলেন তাঁহারাই যেন আমার একাস্ত আত্মীয় হইয়া উঠিলেন। বাঙ্লাদেশ ছাড়িয়া প্রথম বুঝিলাম, বাঙ্লা-দেশকে কতথানি ভালবাদি—তথন বাঙ্লাদেশে, বাঙালীর মধ্যে সকলকেই আমার প্রিয়ঞ্জন ৰলিয়া মনে হইল। আমার আমার "অন্ধকার" ? আহা, সে-ও তো বাঙ্লাদেশের মাটিতে জন্মিয়াছে !

মনে করিলাম, বিলাত পৌছিয়া তাহাকে পত্র দিব। কিন্তু দেধানে গিয়া তাহাকে পত্র দেওয়া দুরে থাক্, জন্ম-ভূমির প্রতি আমার যে মনের ভাব ছিল, তাহারো পরিবর্ত্তন হইয়া গেল! পোয়পুত্র যেমন পালিকা মাতার বাহিরের বিভব দেখিয়া তাঁহাতেই আরুট্ট হইয়া আপনার স্নেহময়ী হঃখিনী নাতাকে অবজ্ঞার চোথে দেখিতে থাকে, আমার দশাটা কতকটা সেইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। ইংলণ্ড আর ভারতবর্ষ! স্বর্গ আর মর্ত্তা! তথন ভূলিয়া গিয়াছিলাম, ইংলণ্ডে এ স্বর্গের সৃষ্টি কাহার ধনরজ্মে হইয়াছিল!

পড়াণ্ডনার, আমোদ-আহলাদে বিলাসবিজ্ঞমে তিন বংদর কাটাইরা দিলাম।
বিলাতে থাকিবার সময় আমার ছই কুল
(পিতৃ ও খণ্ডর) হইতে চিঠিপত্র আসিত।
আমিও নিরমমত সকলকে উত্তর দিতাম,
ক্রাট করিতাম না। আমার "অন্ধকার"ও
আমার ছইথানি চিঠি লিখিয়া তাহার উত্তর
না পাইয়া আর আমার চিঠি লিখিয়া অয়ুগৃহীত
করেন নাই! আমিও তাহাতে তখন বিশেষ
ছংথিত হইয়াছিলাম বলিয়া ত মনে হয় না।
তাঁহার পত্রের এক স্থানে লেখা ছিল,
"বাড়ী ফিরিবার আগে আমায় খবর দিয়ো।"
আমি কিন্তু কথা মত কাজ করি নাই—
আার করিলেই বা কি হইত!

ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিলাম।
ফ্রোরা সঙ্গে আসিবার জন্ম বড়ই
ব্যস্ত হইয়াছিল, নানা কারণে তাহার ইচ্ছা
পূণ করিতে পারিলাম না। আমার মনে
হইয়াছিল যেন প্রাণের আধ্থানা সেই
খেতবীপে রাথিয়া আমি স্বদেশে ফিরিতেছিলাম। ফ্রোরা আমার কে ? আজ দে
আমার কেহ নয়!

প্রবাস হইতে যেদিন বাঙালী বাঙ্লা দেশের কোলে ফিরিয়া আসে, দেদিন তার কি আনন্দ! কিন্তু আমার মত গুর্ভাগ্যের কপালে সে আনন্দলাভ ঘটে নাই! বিদেশের লতাকে প্রাণে জড়াইয়া বিদেশেই ফেলিয়া আসিতে হইলে, বৃঝি, মাহুষের কপালে হুদেশের স্নেহলাভ তেমন ঘটে না!

কলিকাতায় পৌঁছিয়া দেখি, আশ্বীয়-স্বজনেরা আমার জন্ত অপেকা করিতে-ছেন। দেখিয়া ভাবিলাম বাড়িতে

অবরোধের মধ্যে কতগুলি হাদয় আমার আগমন প্রতীকার বদিরা আছে। দেই দঙ্গে আমার 'অদ্ধকার'ও হয়ত পথ চাহিয়া আছে। আবার মনে इहेल, কেন সে থাকিতে যাইবে ? আমা দ্বারা সে কতটুকু স্থী ছইয়াছে ৪

ফ্রোরাকে ভালবাসি আর ঘাট করি 'তাহাকে' আর ব্যথা দিব না এইটা একরকম ঠিক করিয়াছিলাম। কিছু বাড়ি আসিয়া 'তাহাকে' দেখিতে পাইলাম না। রাত্রি আসিল, কিন্তু আমার অন্ধকার কৈ। আমার নিকট আসিল নাত। ভাবিলাম একবার খণ্ডর বাড়ি যাই ! কিন্তু মনে একটু অভিমান হইল ৷ তিন বংসর পরে বিদেশ হইতে আম্বাসনাম, এখন কিনা 'তিনি' বাপের বাড়ি বসিয়া রহিলেন! কিন্তু আমি ত, তাহার প্রার্থনামত তাহাকে জানাই নাই रय, आमि वांधी यांटिङ ! टेड्डा कतिरन দে কি জানিতে পারিত না, **আমি** কবে আদিব ? আমার রাগ-অভিমান হইতে পারে আর তাহারি কি হইতে পারে না ? তবু কেমন রাগ হইল—শভর বাড়ী যাওয়া স্থগিত রাখিলাম।

তার পর এক সপ্তাহ কাটিয়া পেল। ৰাটীর কাহারও নিকট তাহার সম্বন্ধ কোন কথা জিজাসা করিলাম না---কেহ উপযাচক হইয়াও সামাকে কিছু বলিতে আসিল না।

ইহার কিছুদিন পরেই ঘটকঠাকরুণ দশহান্ধার টাকার এক সম্বন্ধ লইয়া উপস্থিত! আবার আমার বিবাহ! এবার মেয়ে নিখুঁত ञ्चनत्री ! वाष्ट्रीत भारतात्रत्व वष्ट्र व्याख्नात । এवात्र তাঁরা কালো-কুৎদিত বউ ফেলিয়া আলো-করা বউ ঘরে তুলিবেন! আর আমি!

শুভদংবাদ বেমন আগ্রহে মাতুষ মাতুষকে জানায়, বাড়ীর মেধেরা তেমনি আগ্রহভরে আমাকে জানাইলেন যে, দেই 'কালো বৌ' আজ হ'মাস হইল, মারা গিয়াছে !

তারা ভাবিয়াছিলেন এ সংবাদে আমি সুখী বই অস্থী হট্ব না —নিজেও আমি তাহা মনে করিতাম—কিন্তু কই সুথী হইতে পারিলাম না তো। আমার মর্মে মর্মে একটা আঘাত বেদনা জাগিল; তাহার প্রতি আমার নিষ্ঠর ব্যবহার স্মরণ করিয়া আমি এক মুহুর্ত্তে জাগরিত, দম্বও, অম্বপ্ত হইয়া উঠিলাম। তাহার প্রতি নিমেষের জন্ম আমার যে করুণা জাগিয়া উঠিয়াছিল এই মৃত্যুদংবাদে তাহা জনন্ত প্রেম রূপে হারর দগ্ধ করিয়া তুলিল। জীবনে আমার জন্ম যে সতত লালায়িত হইয়া থাকিত মৃত্যুতে তাহারই জ্ঞা আমার লাগায়িত হইলা 6র একদিন যে আমার নয়নে অম্নার, ধ্যানে অপ্রিষ্, জীবনে অভিশম্পাতম্বরূপ ছিল, মৃত্যু আজ তাহাকে আমার অন্তর-नश्रत हिद्रक्ष्मत, धार्त हित्र थित्र, श्रद्रकात আকাঙ্খিত বস্তু করিয়া তুলিল! কেন এমন इहेन ? जानिना!

একমাদ পরে অনেক ডীক্ঘরের ছাপ পড়া একটা পার্সেল আমার নিকট পৌছিল। দেখিলাম, পার্সেলটি কলিকাতা হইতেই পাঠান হইয়াছিল। তারপর স্বদেশে ফিরিবার সময় আমি যে যে দেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম পার্দেলটিও সেই পেই বেশ ঘুরিয়া শেষে এখানে আদিয়াছে। কিন্তু উহার

শ্বনিষটা কি ? কে উহা এখান হইতে পাঠাইয়াছিল ? বুঝিতে পারিলাম না। পার্দেলটা খুলিয়া ফেলিলাম।

দেখিলাম, একথানি কোটো—তাহার তলে লেথা, "তুমি আসিয়া আবার বিবাহ করো, আর এথানা পুড়াইয়া কেলো।"

এই আদেশের হুইটিই আমি পালন

করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। একটি ইহারি
মধ্যে পালন করিয়াছি— লাবার আমি বিবাহ
করিয়াছি! কাহাকে ? দেই ফোটোখানিকে !
ফোটোখানি পুড়াইয়া ফেলিবারও আদেশ
আছে। সে মাদেশও পালন করিব,
বেদিন পুড়িয়া ছাই হইব, সেইদিন!
শ্রীপাঁচুলাল বোষ।

#### চর্স।

## यवहीदेश । ( भगारतारम् ७ अभनसम् )

মঙ্গলবার, ৪ঠা ডিসেম্বর। যেখান হইতে পপলয়ন নামক আগ্নেয়-গিরিতে আরোহণ করিতে হয়,সেই গ্যারোয়েট, ৰুইতেন্জৰ্গ হইতে রেলে সাত ঘণ্টার পথ। প্রাত:কাল প্রায় ৮ ঘটিকার সময় আমরা বুইতেন্জৰ্গ ছাড়িলাম। বুইতেন্জৰ্গ ছাড়িয়া, অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করিলাম। প্রথমেই ত খাম-তরঙ্গময়ী একটি বৃহৎ নদা। এই নদীতে দেশীয় লোকেরা স্নান করিতেছে; আবার কতকগুলি লোক, গাছের গুঁড়ির উপর ডেকোর দাঁডাইয়া যাতায়াত করিতেছে। নদীর পশ্চাদ্ভাগে তালগাছের যেন একটা সমুদ্র বাযুভরে আন্দোলিত হইতেছে। দুরান্তে কঠোর দর্শন অধেয়গিরি—সাশক্। একখণ্ড পাত্লা ধৃম-বালের মুকুটে তাহার চূড়া বিভূষিত। যেন চিত্রটি অতি যত্নে অন্ধিত হইরাছে। চারি-দিকের সহিত হার মিলাইয়া এমন একটি सोन्नर्या कृष्टिया **উठिया**टक — द्वांश्वरण गतन इय ठिक रान (मरकरन औनीय निज्ञकनात्र रामिर्या।

সমস্ত পথটা, যাবা-দেশীয় ভূথভের চিত্রপট

ক্রমশঃ যেন উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল। ধানের ক্ষেতগুলি মাটির দেয়ালে বেরা। দেয়ালের (मग्रान চাপানো। অনেক গুলি কেত জলগাবিত; সেই কর্দমের মধ্যে ক্ববকেরা চাষ করিতেছে। উহারা খ্রামবর্ণ, উহাদের মাথায় কোণালু ধরণের খড়ের टि। । উহাদের গায়ের জামা খাটো, উহাদের পায়জামা হাঁটু পর্যান্ত গুটাইয়া ভোলা। মহিষ উহাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাদা কাজে থাটিতেছে ;— মতীব ধৈর্ঘ্যসহকারে श्न हे जिल्हा अवि दिया विषय । বৃহৎ অরণ্যের মধ্য দিয়া ট্রেন্ চলিতেছে। এই অরণ্যের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষগুলি প্রায়ই লতাদমাছের। এই দকল বিচিত্র দৌন্দর্য। আমি মুগ্ধনেত্রে দেখিতে नाजिनाम; উহাদের বৃহৎ का छ, বৃহৎ পত্রাবলী, —বিচিত্র আকারের ও বিচিত্র বর্ণের;— কোনটা গোলাক্বতি, কোনটা বিখণ্ডিত, (कानहे। माष्ट्राष्ट्र, (कानहे। हक्हरक, कानो डेब्बन मन्ज, कानो (चात्र मन्<del>क</del>, कानहा नान्ट भवुक।

৩টার সময়, গারোয়েটে আসিয়া পৌছিলাম। কুদ্র সহর; ওলন্দাজেরা, উপকৃলের উত্তাপ পরিহার করিয়া এইথানে বিশ্রামার্থ আসিয়া থাকে। ইহা যবনীপের অধিকাংশ নগরেরই মত,—একটা আগ্নেরগিরি প্রদেশের কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়াই যাহা কিছু ইহার বিশেষভা সহরের মধ্যবর্তী স্থানে প্রধান রাজপুরুষদিগের বাসগৃহ কার্য্যালয় মন্জিদ্। তাহার পর যুরোপীয় অঞ্ল,— এপান কার বাড়ী গুলি উন্থানে বেষ্টিত। সর্বন্ধেষ দেশীয় অঞ্জ; এক-তলা কাঠের বাড়ী. খোটার উপর স্থাপিত ;—ইটের কিংবা খড়ের ছাদ। গৃহের পার্শ্বে ও গৃহ হইতে উচ্চ, খোটার উপর স্থাপিত ধানের গোলা ঘর।

আমি এই দেশীয় অঞ্চলে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভ্রমণ করিলাম; যাবাবাসী ক্লষক দিগের শান্তিময় জীবনের উদ্বেগহীন কাজকর্ম দেখিতে লাগিলাম। আমি এখন ভিন্ন জাতির মধ্যে, ভিন্ন প্রকৃতির লোকের মধ্যে বাস করিতেছি। इंशापत कौरन का भारत कीरन शहेर कर তফাৎ-ইহাদের আচার ব্যবহার আমাদের হইতে কত ভিন,—আমাদের অপেকা কতটা চাঞ্চল্যবৰ্জিভ, কভটা স্বাভাবিক, কভটা জানীজনোচিত।

যথন হোটেলে ফিরিয়া আদিশাম, তথন রাত্রি আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ঐ দেখ কৃদ্ৰ কৃদ্ৰ অসংখ্য অগ্নিফুলিক নৈশ অন্ধকারকে উদ্ভাগিত করিয়া তুলিতেছে; চারিদিক হইতে, চলমান ভাশ্বর বিন্দুসমূহ জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে; একবার নিকটে আদিতেছে, আবার দূরে পলাইয়া যাইতেছে; ইহারা সেই প্রাচ্যথণ্ডের জোনাকী—ভ্রোতিরিঙ্গণ। অপূর্ব মায়াদুখা। মনে হয় যেন স্থপ্ন দেখিতেছি। এই তারাগুলি—যাহা এইমাত্র আকাশে উদয় इहेब्राट्ड -- मत्न इब्र, एक य्यन अमः था खानाकि গগনমগুলের গায়ে বিঁধাইয়া রাথিয়াছে।

শীজ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর।

# এক পৃষ্ঠায় পঞ্চাঙ্ক নাটক

প্রায় ৬২ বৎসর পূর্কে ইতালীয় কবি গাওভেনী ভেণ্টুরা ( Giovanni Ventura) এক পৃষ্ঠার মধ্যে একথানি করুণরসাত্মক প্रश्नेष्क नाउक लिथियाছिलन । नाउकथानित নাম 'রসমুগুা' ( Rosmunda )। টুরীণ ও মিলান প্রদেশে বছবার এই নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। অভিনয়ক্ষেত্রে রসমুখা জনসাধা-রণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়া তৎকালীন নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠগুন অধিকার আমরা এই অতি করিয়াছিল।

অথচ পঞ্চান্ধ, নাটকথানির সম্পূর্ণ অমুবাদ নিয়ে প্রকাশ করিতেছি।

> (कक्नव्याञ्चक शक्षाक नाउक) গাওভেনী ভেণ্টুরা প্রণীত। নাট্যোক্ত চরিত্র।

এল্বিয়ন্ রাকা। রাণী। রদমুণ্ডা (রাজা কুনীমণ্ডের কন্তা)। পেরিডেন্স नकत्र।

### রসমুণ্ডা।

#### প্রথম অঙ্গ।

মতপূর্ণ নরকপাল রসমুগুর মুথের সন্মুথে ধরিয়া এল্বিয়ন্ বলিলেন—নাও, তোমার পিতার মাথার খুলিতে ভ'রে এই মদ এনেছি —পান কর।

রসমুগুা (পানপাত্র দেথিয়া আতকে শিহরিয়া)—ও:!

এল্বিয়ন্। আমার আদেশ-পান কর। রসমুগুা। (মভাপান করিতে করিতে) তুমি অধঃপাতে যাও!

#### দিতীয় অফু।

এল্বিয়ন্। (প্রেমবিহ্বলভাবে)—প্রিয়-তমে, এত বিষয় কেন?

রসমুপ্তা। কিরপে প্রসন্ন থাক্ব বল ? এল্বিয়ন্। অতীতের কথা ভূলে যাও, প্রিয়ে।

রাজা রসমুগুার দিকে অগ্রসর হইলেন। রসমুগুা। ( সরিয়া যাইয়া ) যাও আমাকে স্পার্শ করোনা।

এল্বিয়ন্। রসমুগুা, আমাকে তুমি ঘুণা করছ ?

त्रम्था। प्रगा? ना!

#### তৃতীয় অংক।

রসমুণ্ডা ছুরিকার ধার পরীক্ষা করিতে-ছিলেন। পরে উক্তৈঃস্বরে ডাকিলেন— গোলাম!

পেরিডেন্ প্রবেশ করিল এবং জাতুপাতিয়া বদিয়া বলিল—মহারাণী !

রসমুণ্ডা একটু থামিয়া, পরে পেরিডেন্সের প্রতি প্রেম্চকিতনয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন—গোলাম, আমি তোমাকে ভালবাদি।

পেরিডেন্স চমকিয়া কহিল—আঁয়া, সেকি !
রসমুগু:। হাঁ, এস—কাছে এম।
রাণী নফরকে আলিকন করিলেন।

#### চতুর্থ অঙ্গ।

পার্শস্থ কক্ষে রাজা স্থপ্তিমগ্ন; তাঁহার নাসিকাধ্বনি শুনা যাইতেছিল।

রসমুপুা পোরিডেন্সের হস্তে ছুরিকা প্রাদান করিয়া ব্যগ্রকপ্ঠে বলিলেন—যাও, এই মূহুর্তে খুন কর।

পেরিডেন্। (ইতন্ততঃ করিয়া) রাজাকে খুন করব ?

রসমুপ্তা। হাঁ, রাজা !—যে রাজা ভোমার প্রেমের প্রতিষ্ণী !

পেরিডেন্। তবে—

পেরিডেক্জ জতপদে রাজার শয়নগৃহের দিকে গমন করিল।

#### পঞ্ম অঙ্গ।

নেপথ্যে রুদ্ধকঠে রাজা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—রক্ষাকর। রক্ষাকর।

রসমুভা (শক্লক্ষ্যে)—তোমার নিপাত হোক্!

(রক্তাক্ত ছুরিকাহন্তে প্রবেশ করিয়া)

পেরিডেন্। কাজ শেষ!

রসমূতা পেরিডেন্সের হস্ত ইইতে ছুরিকা কাড়িয়া লইলেন এবং তাহার অগ্রভাগ উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া তীব্রক্তে বলিলেন—পিতা! পিতা! এই রক্ত! এই রক্ত পান ক'রে আজ তোমার আত্মা তৃপ্ত হোক্!

যবনিকা।

শ্ৰীকার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত।

# মুর্শিদাবাদের প্রাচীন কাহিনী।

(পুর্বের অনুবৃত্তি)

মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে আলিবর্দী খার নামই **ব**র্ম मर्काश्रीमा । शक्षमम রাজত্তকালের বাড ঝঞ্লার মধ্যে তিনি এরপে মহৎ গুণাবলীর পরিচয় দিয়াছিলেন, যাহা হইতে নিঃদদেহে বলিতে পারা যায় যে তাঁহার সম্পাম্যিকগণের মধ্যে তিনি সর্ব্যশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও বীর ছিলেন এবং তাঁহার ক্সায় বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞও তৎকালে ছিল। তাঁহার ভবিদাৎ দৃষ্টি ও অদাধারণ সদ্ওণের ফলে তিনি মুর্শিদাবাদকে তৎকালীন রাজধানী সকলের মধ্যে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং ভাহাকে পূর্ব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকলা ও সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্রল ভরিয়া তুলিয়াছিলেন।

প্রাচীন ঢাকা নগরীর গৌরবঘটা তথন উজ্জল নীরবতার মধ্যে নিমজ্জিত: যে দিল্লিনগরী এতকাল অতীত ভারতের বিশাল সামাজ্যের বিচিত্র স্মৃতির সহিত অভিত ছিল এবং যাহা বহুশতাকী ধরিয়া প্রাচ্যre अत्र वाव को स्थार्थ कि स्वत्य विश्व कि स्वत्य का कि स्व সে দিল্লিও তথন অধংপতনোমুখ; দক্ষিণভারতের বিশাল মুদলমান সামাজা ভারতে আধিপতা বিস্তার-লোলুপ হুই ইয়ুরোপীর জাতির কৌশলজালে জড়িত হইয়া কিছুদিন হইতে পীড়িত। দেশের এই তুর্দ্দশার मिटन अक्यां मूर्मिनावान् इंशत शात्रम्भी नवाटवत নেতৃত্ব মুসলমান বীষা ও গৌরব প্রকাশে সক্ষম হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ তদানীস্তন ভারতের মধ্যে এতাদৃশ মূল্যবান নগরী বলিয়া বিবেচিত হইত যে দিলীর সমাট শাহ আলম যধন সরফাজের মৃত্যু ও আলিবর্দীর বিদ্রোহ ও সিংহাদন লাভের সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি মুর্শিদাবাদের অধঃপতন আশকায় অঞ্পতি করিয়াছিলেন। কিন্তু আলিবর্দ্ধী मूर्मिनाव। एन ब्राजीय कीन कता मृत्त थाक, वर्कन করিয়া তুলিয়াছিলেন। একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক আলিবদীর মহত্ত বর্ণনাকালে বলিনাছেন যে, তাঁহার সমসাময়িক প্রাচ্য নূপতিগণের মধ্যে একমাত্র তাঁহাকেই কেহ কথনও হত্যা করিবার

বাসনা করে নাই। তাঁহার সদ্গুণাবলী এবং তাঁহার চমক দি রণ্যাতাও বিজয়পোরে এবং বার বার শত্রু জয়ে ও হুষ্ট দমনে কৃতকার্য্যতা তাহাকে তাহার প্রজার প্রিয়পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। আলিবদ্দী যখন সিংহাদনে আরোহণ করেন তথন তাঁহার বয়দ যাট বৎসরের অধিক। ভাহার পরেও দশ বৎসর তিনি প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজ্বকালেই মুর্শিদাবাদ উন্নতির শীর্ষপান আরোহণ করে: তাঁহার দরবার দেশের শ্রেষ্ঠ কলাবিৎ ও গায়কে পরিপূর্ণ থাকিত: তাঁহার প্রামাদ দরিক্র ও পীড়িতের আশ্রয় স্থল ছিল। তিনি মুর্শিদাবাদকে শিক্ষা ও দাধনায় এরূপ উন্নত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর ভিন বংসর পরেও ক্রাইভ ইহাকে লণ্ডন নগরের সহিত সমত্ল্য বলিয়া খোষণা করিতে কুঠিত হন নাই।

'युक्तरक्ररखत यय' नवाव व्यानिवकी या ১१८० स्ट्रोरक মুর্শিলাবাদের মস্নদৈ আরোহণ করেন। ঘেরিয়ার ভীষণ যুদ্ধে সরফ্রাজকে পরাজিত করিয়া তিনি একবিন নগরের বাহিরে অবস্থান করিলেন, পাছে তাঁহার লুগুনপ্রিয় সৈনিকগণ নগর লুগুন করিয়া তাহার সুন্দর স্থপতিকীর্ত্তিগুলি নষ্ট করে। নগরের তোরণ-घारत अरवन कतियारे जिनि मर्क्व अथम तास्त्र आप যাইয়া মুর্শিদের কথা ও হতভাগা নবাব সরফাঞ্চের জননী যেয়নেৎ-অল-নিসার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন প্রাসাদ্ধারে হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইয়া নতশিরে নবাব-জননীকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন---

"অদ্ষ্টে যাহা বিথিত ছিল তাহা ঘটিয়াছে। আপনার অযোগ্য ভূত্যের অকৃতজ্ঞতা ইতিহাসের অমর পত্রে মুদ্রিত হইল। কিন্তু আজ সে শপথ করিয়া বলিতেছে যে ভবিষাতে কোনও দিন সে আর সম্মান বা বশ্যতার পথ হইতে বিচলিত হইবে না। সে আশা করে কালে আপনার ক্ষমাপুর্ণ অন্তর হইতে তাহার হৃষ্পের কালিমা মুছিয়া গাইবে এবং আল আপনি তাহার সম্পূর্ণ বশুতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার निमर्भन यक्रे १ वे के किश्वित महायह अहन के क्रियन।"

পুত্রশোকাতুরা জননীর নিকট কোনও উত্তর না পাইয়া এবং আলির সরল উক্তিকে তিনি তথনও সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন বুঝিয়া, নবাব সমারোচের সহিত "চেহেল সাটুন" ( চল্লিশ ভক্ত ) নামক দরবার প্রাসাদে উপস্থিত ইইলেন। তথায় বঙ্গ বিহার উড়িষাার নুপতির অভিষেক উৎসব সম্পূর্ণ হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই আলি তাঁহার সিংহাদন রাক্সাক্রোদিত করিবার অস্ত দিল্লীর সমাটের নিকট এক ক্রোড় মুদ্রাও দাত লক্ষ মুদ্রা মুল্যের রেশগ মধ্মল মণি-মুক্তাদি উপঢ়োকন প্রেরণ করিলেন। এই বৃত্মূল্য উপঢ়েকিন লভে করিয়াই সমাট সম্ভষ্ট চিত্তে তাঁহাকে সপ্তদশ সহত্র অখারোহীর অধিনায়ক নিযুক্ত করিলেন। তন্তির তাঁহাকে, তাঁহার লামাতাকে ও তাঁহার দৌহিত্রগণকে উপাধি বিতরণ করিলেন। किछ সম ট এই **উ**পঢ়োকনে অধিক দিন সত্ত है ना থাকিয়া, তুই বংসরের রাজক ও মৃত নবাবের সম্পতি আদায় করিবার জন্ম মুরীদ খাঁ নামে এক কর্মচারীকে **(अद्भव कदित्तन। व्यानिवर्की भद्रशास्त्रद मन्म**िष्ठ তাহার স্ত্রীপুত্রকে দান করিগাছিলেন। ত'হারা সেই সম্পত্তি লইয়া ঢাকায় যাইয়া বাস করিতেছিলেন। মৃত নবাবের এক ভগিনী কেবল মুর্শিদাবাদে থাকিয়া আলিবদীর ভাতৃপুত্র ও জ্যেই ফামাতা সাহামৎ জঙ্গের अञ्चः পুরে প্রাদাদর কিকার কর্মাধীকার করিয়াছিলেন। সমাটের নিকট হইতে দুও আদিতেছে গুনিয়া আলি-वक्षी बाक्रधानी जाांग कविया अविनय्य अध्यव इहेटनन এবং রাজমহলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সমাটকে বিপুদ উপঢোকন প্রদান করিয়া এবং মুরীদ ও ভাহার অত্যুচরবর্গকে গোপনে অর্থনান করিয়া তিনি ভাছাদিগকে দিল্লীতে কিরিয়া পাঠাইলেন।

এই প্রকারে মুর্শিদাবাদের মন্নদে নিরাপদে বসিলা নবাব তাঁহার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মনোবোগ প্রদান করিলেন। মৃত নবাবের শ্রালক মুর্শিক্তুলি উড়িব্যারাজ্যে প্রায় বাধীন রাজার মতই রাজ্য করিতেছিলেন। মুর্শিদের হত্ত হইতে উড়িব্যা উদ্ধার করাই নবাবের প্রথম লক্ষ্য হইল।
ভিনি মুর্শিদের প্রতি ত্তুম; জারি করিলেন যে,

"অবিলয়ে সিংখাদন ভ্যাগ করু নচেৎ বিশেষ শান্তি লাভ করিবে ," উড়িব্যার যুবা রাজা যোদ্ধা हिल्लन ना। जिनि अवस्य मन्न कतिरलन नवास्वत्र ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কিঞিৎ অর্থ সাহাযা এহণ করিয়। সপরিবারে রাজ্যত্যাগ তাঁহার পত্নী কিন্তু বীরহাদয়। ও করাই শ্রেয়। উচ্চাভিলাবিণী ছিলেন এবং তিনি স্বামীকে ওরূপ নির্কোধের মত রাজ্যত্যাগ করার সংকল হইতে বিরত করিকেন। উত্তেজনার পত্নীর অক্লান্ত উত্তে জিত হইয়া রণক্ষেত্রে তিনি রণক্তে আহ্বান ক বিয়া यतम আয়োজনে নিবৃক্ত হইলেন। আলিবদীও উডিষা। আক্রমণের একটা সুযোগ অসুসন্ধান করিতেছিলেন, এই আহ্বান পত্র তাঁছাকে অপরাধম্ক করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ দাদশসহস্র সৈকা লইয়া, রাজ-ধানীর কর্মভার তাঁহার ভাতা হাজি আহমেদের হত্তে অর্পণ করিয়া উডিদ্যা যাত্র। করিলেন। নবাবের আগমন সংবাদ শুনিবামাত্র মূর্শিদ কুলি কটক ভ্যাগ করিয়া বালেখরে অগ্রসর হইলেন। আলিবদীর সৈক্ত যথন উড়িয়ায় উপস্থিত হইল তখন তাহারা দীর্ঘকাল যুদ্ধের পক্ষে নিতান্তই অনুপযুক্ত। দীর্ঘ-পথের আন্তি এবং আহার্য্যের অভাবে নবাবের দৈক্ত যেরূপ তুর্দশাগ্রস হইয়াছিল, তাহাতে বিষয়লক্ষী মূর্শিদের পকাত্রবর্তিনী হওয়ারই সন্তাবনা ছিল। প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে ভাছাই হইত, কিন্ত অদৃষ্টের বিধান বিপরীত! জল্লোলাসে মত্ত হইয়া এবং আপনাদের অধিকৃত স্থানের শ্রেষ্ঠতার প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় নির্ভর স্থাপন করিয়া উড়িব্যার এক সেনাপতি আলিবর্দীর সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। নবাবের সৈক্ত কেবল এই সুযোগের জন্মই অপেকা করিতেছিল। তৎক্ষণাৎ জলত্রে:তের স্থায় তাগর৷ শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিয়া উডিষ্যাবাহিশীকে পরাক্তিত করিল৷ জালি বি য়গর্বে কটকনগরে প্রবেশ করিলেন এবং আপন কনিষ্ঠ ভ্ৰাভত্পুত্ৰ ও কামাতা দাউলাৎ জঙ্গকে উড়িখ্যার मामनकर्छ। नियुक्त कतिरमन । भन्नामरमन भन्नमूहार्छहे

মুর্শিদ জাহাজে চড়িয়া মাসুলিপট্রমে পলায়ন করিলেন।

কিছুকাল উড়িষা শান্ত হইয়া রহিল কিন্ত অচিরেই আবার অশান্তি আসিয়া উপন্থিত হইল। বিলাদপ্রিয় ভীরুমভাব নৃতন শাসনকর্ত্তী প্রজাগণকে রাভার প্রতি বীতাকুরাগ করিয়া তলিলেন, এবং বিপদের একথাতে সহায়ত্ত্বপ সৈনাবলকে উপেক্ষা করিয়া আপনার সর্বনাশ আপনি সাধন করিলেন। প্রজাগণ গোপনে মুর্শিদ কুলিকে শাসনভার গ্রহণ করিবার জব্য আহ্বান করিয়া পাঠাইল। মূর্শিদ নিশ্চিম্বচিত্তে সংদার্যাত্রা নির্কাহ করিতেছিলেন. তিনি পুনরায় রণক্ষেত্রে ভাগানির্ণয়ের পরীক্ষায় **चर**ठीर्ग हरेल अवुल इहेत्तन ना। विकत्न थै। नाम তাঁহার এক ধুর্ত্ত দেনাপতি অনায়াদে উড়িখ্যাবাদীর প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং দেশে সাধারণ বিজ্ঞাহ উপস্থিত করাইয়া সাউলাৎকে শুম্মলাবন্ধ कतिशन। উভিষার এই গোলযোগের সংবাদ পাইবামাত্র আলিবন্দী বিশ সহস্র পদাত্তিক ও व्यथातारी रेमछ लहेबा याजा कतिरलन. এवर रेमनिक-গণকে উৎসাহিত করিবার জন্ম ঘোষণা করিলেন. বে কেছ সাউলাৎকে কারাগারমুক্ত পারিবে তাহাকেই প্রচর পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। এবার আলি মুর্শিদাবাদের শাসনভার তাঁহার আমাতা শাহমতের উপর ন্যন্ত করিয়া গিলাছিলেন। উডিব্যায় উপনীত হইয়া ৰকিরকে পরাজিত করিয়া ঁনবাৰ ভাহাকে দেশ হইতে বিদ্রিত করিয়া দিলেন। माडेला९ निदाला মুক্তি লাভ कद्रित्वन । পরামর্শ ছইয়াছিল যে যদি বকিরের পরালয় হয়, তাহা হইলে সাউলাতের শিবিকার প্রহরিগণ তৎক্ষণাৎ শিবিকা মধ্যে তাহাদিগের বৰ্ষবিদ্ধ করিয়া বকিরের প্রতিদ্দীর প্রাণ বধ করিবে। সাউলাৎকে কৌশলে শিবিকা হইতে স্থানাস্তরিত করিয়া ভাহার বৃদ্ধ পিতা হাজি আহমদ শিবিকার মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। ভ্রমক্রমে প্রহরিগণ তাঁহাকেই বধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। বিষয়লাভে নিশ্চিম্ভ হইয়া আলিবদী এই স্থানে उँ। हात्र टेमनिक शंपटक विषाय पान कतिरलन। এই ভ্রমের ফলে অন্তিবিলয়ে মহারাষ্ট্রদৈগের বল আক্রমণকালে তাঁহাকে বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। মহন্দ্ৰসম নামে তাঁহার এক বার ও विष्क्रण कर्माठातीत्क छेष्टियात नात्रत्वत्र शाल नियुक्त করিয়া ১৭৪১ খৃষ্টাবে তিনি মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাতাকরিলেন।

পথিমধ্যে, মেদিনীপুর নগরে আলিংদ্দী শুনিলেন যে, বেরার মহারাষ্টের অধিপতি ভোঁদলা তাঁহার প্রধান সেনা-নায়ক পণ্ডিত ভাস্কর রাওর নেতৃত্বে নবাবের নিকট হইতে বঙ্গের 'চৌথ' অর্থাৎ রাজ্যের এক চতুর্থাংশ আদায় করিবার জন্ম চল্লিশ সহস্র দেনা প্রেরণ ক্ষিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন যে মহার ষ্ট্র-দৈল্ল বেহারের মধ্য দিয়া বঙ্গে अत्य कतिता छिन क्र छ्रात मूर्निमावात्मत्र मित्क যাত্রা করিলেন। মুর্শিদাবাদে যাইয়া মহারাষ্ট্রগণকে রাজ্যপ্রবেশে বাধা দিবার সংকল্প করিলেন। কিছ যাতা করিতে না করিতেই তিনি শুনিলেন মহারাষ্ট্র-গণ রাজা মধো আসিয়া উপস্থিত হুইয়াছে। তাহাল দক্ষিণপথ দিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং ভাঁছার নিকট হইতে বিশ ক্রোশ দূরেও নাই। ছল ও কৌশলই পরিতাপের উপায়। নবাব একমাত্র তৎক্ষণাৎ বৰ্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হইলেন ও তথায় তাঁহার যুক্তব্যাদি রাখিয়া দিগুণবেলে মুর্শিদাবাদ याजा कतिलान। जनामि तककाण निर्मा लूर्धनकाती মহারাষ্ট্রের যথেক্ত পীড়নের পাত্র হইয়া পশ্চাতে পড়িং। থাকিতে অসমত হইল। সল্লেশ্ব ক্তাখা-রোহী লুঠনকারিগণ নবাবের দৈতা অপেক্ষা খভাৰতই অধিক ক্রতগামী। বর্দ্দানের ক্ষ্মেক দুরেই ভাহারা নবাবের দ্রব্যাদি আক্রমণ করিল, পশ্চাৎপদ যাবভীয় সৈনিককে হত্যা করিল এবং পথিমধ্যস্থ গ্রাম সকল ধ্বংস করিল। বক্তে প্রবেশ করিয়া ভাস্করের 'চৌথ' স্বরূপ দশ দক্ষ মুদ্রা দাবী করিয়া বসিল এবং একণে আলিবদ্যীও উক্ত অর্থ দানে সমত হইলেন। কিন্তু পরে **জ**য়োল সে উত্তেজিত মহারাষ্ট্র দেনা আলিবদীর প্রস্তাবকে স্থুণার

সহিত অবজ্ঞা করিয়া এক ক্রোড় মুদ্রা দাবী করিয়া আলিবৰ্দীও ৰীর ছিলেন। মহারাষ্ট্রের এ অপমানকর প্রস্তাবে তিনি অসমত হইলেন। कार्ट्स युद्ध हिलाटा नाशिन। नवीरवह रेन्छ ক্রমেই পলায়ন করিতে লাগিল, মহারা টুগণও তাহাদিগের অম্বসরণ করিতে লাগিল। व्यनाशांक्रिष्ठे आंख नवांवरेम् कारोगां में गाँरेम व्यास গ্রহণ করিল। মহারাষ্ট্রগণ ইতিপূর্বেই কাটোয়া লুঠন করিয়া নবাবের শস্তাগারগুলিতে অগ্নিদান করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল। কুধিত সৈনিকগণ সেই দক্ষ শস্ত আগ্রহভরে গ্রহণ করিতে লাগিল এবং যতদিন না মুর্শিদাবাদ হইতে শাহমং নূতন সৈক্ত লইয়া তথায় উপস্থিত হন ততদিন নবাবসৈত্য কাটোয়াতেই অপেকা করিতে লাগিল। এমন সময়ে সৌভাগাবশতঃ বর্ষা নামিল এবং ভাক্ষর রাও শীতের প্রারম্ভে পুনরাগমন করিবার অভিপ্রায়ে বেরারে যাইবার সংকল্ল করিলেন। কিন্তু উডিদ্যায় সারফাজকে সাহায্য করিবার জন্ম যে সৈক্স প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদিগের অধিনায়ক মীর হবিব একণে মহারাষ্টের অধীনে কর্ম করিতেছিলেন। রাওকে তিনি নবাবের কাটোয়ায় অবস্থানের অবসরে মূর্শিদ,বাদ অংক্রমণ করিবার পরামর্শ প্রদান করি-লেন। মহারাষ্ট্র সেনা গোপনে নৈশ অন্ধকারের অন্তরালে যাত্রা করিল। কিন্তু তাহাদের এই গুপ্তযাত্রার সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইবামাত্র, তিনি অবিলখে রাজধানী অভিমুথে যাত্রা করিলেন। চুর্তাগ্যবশতঃ মহারাষ্ট্রগণ নবাবের একদিন পূর্বের আসিয়া রাজধানী অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এইদিন মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে এক চিরমারণীয় দিন। লুগ্রকারী শক্রগণ বথাসাধ্য লুঠন করিয়া ও জগৎ শেঠের ধনাগার ভত্ম করিয়া, নবাবলৈক্তের আগমনবার্তা এবণ মাত্র নগর ভাগে করিয়া পলায়ন করিল এবং হবিবের পরামর্শমতে কাটোয়া নগরে শিবির স্থাপন করিল। নবাব অবিলয়ে রাজধানী পুনর্গঠনে মনোযোগী ছইলেন। ১৭৪২ সালের বর্ষায় কিন্তু ভাগ্ডর নিজ্জির ছিলেন না। হবিবের সাহায্যে তিনি

মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, রাজশাহী ও বীরভূম অধিকার ক্রিলেন।

কুদ্ধ আলিবদী ভীষণ মুদ্ধে অবতীৰ্ণ হইবার সংকল্প করিয়া তাঁহার পত্নীকতাকে পারিবারিক ধনরতাদির সহিত শাহমতের त्रक्रणाद्यक्रद्र গেলোগরিভে থেরণ করিলেন। রাজধানীর এভাদৃশ निक्टि महाताष्ट्रिभिगटक मिथिया ताख्यानीत चारनक অধিবাদী কলিকাতায় ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির আশ্রয় ঘাইয়া উপস্থিত হইল। নবাবের অনুমতি কলিকাতার ইংরাজগণ মহারাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে কলিকাতা রক্ষা করিবার জন্ম নগরীর চতুদিকে पृहेम् इ रु पीर्च এक जनश्वानी थनन क्रिलन। সেই অবধি এই প্রণালীটি 'মহারাষ্ট্র ধানা' নামেই খ্যাত। সমস্ত वर्ष। धतियां चालिवकी लाश्रत मुख्य यारप्राञ्जन कतिरठ माणिसन। এक ध्वनवाहिनी সংগ্রহ করিয়া শীতের প্রার:ভই ভাগীরথী বঙ্গে এক নৌসেতু নির্মাণ করিলেন, এবং রাত্তের অক্ককারে থাকিয়া মহারাষ্ট্রপেনাকে সহসা আক্রমণ করিলেন। মহারাষ্ট্র সেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, এবং আলিবদী কাটোরার বহিঃপ্রদেশে তাহাদিগের প্রভূত যুদ্ধজব্যাদি অধিকার করিলেন মহারাষ্ট্রগণ বিষ্ণুপুরে পলায়ন করিল। তথায় গভীর অরণ্যের আশ্রমে নবাবের অন্তুসরণকে ব্যর্থ করিয়া মেদিনীপুরে উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে উড়িষাার সহকারী শাসনকর্তা মহুম মহারাষ্ট্র কবল হইতে স্বকীয় প্রজাকে রক্ষা করিবার জয় এক কুদ্র গৈয়বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। মেদিনীপুর হইতে মহারাট্রদেনার এক অংশ তদভিমুখে অগ্রদর হইল। যুদ্ধে মহম পরাজিত হইলেন। আলিবদী তখন वर्क्तगान। जिम्राथ अधनत इहेशा (मिननी पूरत महाता हु-দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে नवाव अशो इहेरलन এवः महाब्राह्वेशन व्यविनय त्वबारब পলায়ন করিল। অভঃপর আলিবদী কটকে উপস্থিত হইয়া রুমল খাঁকে তাঁহার প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়া স্বকীয় রাজধানীতে প্রত্যাগ্মন করিলেন। মহারাষ্ট্রের প্রথম বঙ্গাক্রমণ এইভাবে অবসিত হইল।

# সুইम्-गार्छ।

"লিমোইন-কুমারি! এই মুহুর্তেউই আপনার প্যারিদ্ ভ্যাগ করা উচিত"।

সোফি চিত্রফ্রেমের উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া সকোতুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?" সোফি তার স্থানর নীলনেত্রম্বর উপদেষ্টার মুথে স্থাপন করিয়া তুলি নামাইয়া রাথিল। পীতাভ স্থপ্রচুব কেশের রাশি তার শুত্র মুথের চারিদিকে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। সোফি অপুর্বা স্থানারী।

যাহার সহিত দে কথা কহিতেছিল, তার গঠন স্থাত ও বয়স সাতাশ বংসর হইলেও তাহাকে স্থপুরুষ বলা যায় না। সচেরিত্র উচ্চহ্বদয় সংস্কারক। ক্যাজটি গন্তীরভাবে বলিলেন, "কেন? কারণ, প্যারিস খুব শীঘুই আপনার বাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হয়ে দাঁড়োবে।"

"ওঃ, আপনি বিপ্লবের কথা বলচেন ?"
সোফি তার সংক্ষ ক্রম্ম ঈষৎ কুঞ্চিত করিল,
কহিল, "কতক গুলো চোরডাকাত ও ছোটলোক
অড় করে আপনারা এ সব কি করচেন ?
ইউরোপ ছ্দিনেই এ বিজোহকে ভেক্ষে চ্রমার
করে দেবে।"

"ক্ষমা করবেন—এই বিপ্লবই ইউরোপের-যথেচ্ছোচারকে চূর্ন-বিচূর্ণ করে ফেলবে। আমরা এখন এক নৃতন যুগের সম্মুথে দণ্ডায়মান! স্থপ্রভাত আগত।"

"ধার ধেমন ইচ্ছা, সে তেমনি বিশাস করবার অধিকারী। কিন্তু ক্যাজটি মহাশয়, আপনার রাজনৈতিক বক্তৃতা আমাকে ক্লাক্ত ক'রে তুল্ছে।" "আমি রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলি নাই;

সাধারণ ধারণার কথা বলছি মাতা।
ভেবে দেথুন, আপনার পৃষ্ঠপোষক কারা?
অভিজাত সম্প্রদায় ও ধনী লোকেরাই ত ?
তারা ক্রমেই ফ্রান্স ত্যাগ করে স্বইজারল্যাও
অপ্রিয়া এমন কি অসভ্য ইংলতে পলায়ন
করছে, তাদের সাহায্য ব্যতীত আপনি
এখানে চিত্রাঙ্কন করে জীবিকানির্বাহ করবেন
কেমন করে? তা ছাড়া আর একটা মস্ত
বিপদের সম্ভাবনা আছে, সেটাও ভাববেন।
এই মুহুর্তে না ঘটুক, আপনার সৌন্ধ্যা
যে আপনার মহাশক্র হয়ে দাঁড়াবে।"

সোফি কহিল, "নে বিপদ সকল সময়েই
নাই কি, ক্যাজটি মহাশায় ?" আপানি বুঝি
বিদ্যোহীদের বন্ধু ? তাদের মতলব আপানার
সব জানা আছে, তাই অত ভয় দেখাচেন,
আমি তো বিপদ কোথা খুঁজেও পাচ্ছি না।"

"আমি স্বাধীনতার বন্ধু! অত্যাচারিত লোকদের পক্ষে আছি, যত কিছু নির্ভূর অত্যাচারের বিরুদ্ধে চিরদিন আমি একটা শক্রতা পোষণ করে আসছি। আমার ভবিশ্বৎ দৃষ্টিই আমাকে পরিষ্কার দেখিরে দিচ্ছে যে, দেশের লোকের পায়ের বেড়ি ভাঙ্গবার পূর্বে সমস্ত দেশে রক্তের নদী বয়ে যাবে, অত্যাচারের আগুন নির্বাণের জক্স কলস ভ'রে রক্তের ধারা ঢেলে দিতে হবে। নবজাগ্রত শক্তি কোন বাধা মানবে না, দোষীরা দণ্ড পাবে, কিছা সেই সঙ্গে অনেক নির্দ্দোষীও কট্ট পাবে। আমি মিনতি করে বলচি, এথনি আপনি দেশ ছেড়ে যান, আবার স্থসময়ে এই নবগঠিত উন্নত জাতির উদ্দীপ্ত গৌরবের সময় তাদের আশা উৎদাহের অংশ গ্রহণ করতে আসবেন, তারা আসনাকে আদর করে ডেকে নেবে।"

পাম্পলেটের লেখক ও বক্তা জীন ক্যাজটি

এই কথা বলিয়া আসন ত্যাগ করিয়া
উঠিলেন ও গৃহের মধ্যে পদচাবণ করিতে
লাগিলেন। সোফি আপনার কাজ করিয়া
যাইতেছিল; এখন একটু করুণা ও
বিজ্ঞপের সহিত উত্তেজিত সংস্কারকের দিকে
চাহিয়া বলিল. "ক্যাজটি মশার, আহ্বন, আমরা
আরো একটা বেশি চিন্তাকর্ষক বিষয় নিয়ে
কথাবার্তা কই! আমার মডেল পিরিনা আসাতে
আমি ভারি হতাশ হয়ে পড়েছি, সে কিন্তু আর
কথনো আমার এবকম হতাশ করেন।"

ক্যান্সটি নতমন্তকে নমু অভিবাদনের সহিত কহিলেন, "অধিক চিত্তাকর্ষক বিষয় ত আপনার কথা ছাড়া আর কিছু থুঁজে পাই না, বিশেষতঃ, এ সময়ে।"

"অনুগ্রহ করে আমাকে আর ক্লান্ত করে তুলবেন না। আপুনি আজ যা খুদী তাই বলছেন। আমাদের সর্বতী মনে রাধবেন। আপুনি যতক্ষণ অবধি না ভালবাদার কথা বলবেন, ততক্ষণ পর্যান্ত আপুনি আমার প্রম্বন্ধু। নয়, কি মুশায় ?" সোফি তার স্থকোমল কর ক্যাঞ্টির দিকে বাড়াইয়া দিল।

ক্যাজটি ধীরে ধীরে নিজের হাতের মধ্যে সেই গুল্ল হাতথানি তুলিয়া লইয়া তাহাতে চুম্বন করিলেন, দীর্ঘনিশাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি নিজের অধিকার রক্ষা করতে জানি, স্বন্ধরি! আমি জানি, আপনি ভীতনন, কিছু বাতাসে ঝড়ের বেগ বাড়ছে।

আদ্ধকার দিন একটা শ্বরণীয় দিন হয়ে দাঁড়াবে। স্থামি জানি মারসেল্স্ থেকে একদল হর্দ্ধর্ক নাগরিক সৈন্ত প্যারিসে এদেছে। তা ছাড়া অসংখ্য ক্ষ্মিত, ক্রুদ্ধ, উন্মন্ত লোক সেণ্ট আণ্টনি ও সেণ্ট মারসিও থেকে জলপথে এসে জমা হয়েছে। সে ভয়নক দৃশু আপনার দেখবার যোগ্য নয়। তাই বলি, এখানে আপনি থাকবেন না। এখনও পালান, এখনও আমি আপনাকে অসুমতি পত্র এনে দিতে পারবোঁঁ।

"না, ক্যাজটি মহাশর! আমি প্যারিদ্ ছেড়ে কিছুতে যাবো না। ডাকাতগুলো জমা হোক, তারা কি করতে পাববে, দৈঞ্জেরা নিশ্চরই রাজপক্ষে আছে"।

"সে সম্বন্ধেও একেবারে নিশ্চিন্ত হবেন
না। ক্যাজটি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।
গ্রীশ্রের শুক বায়্ আলোড়িত করিয়া অসংখ্য
বন্দুক গর্জিয়া উঠিল। সে শব্দ সহসা
থামিল না, অবিশ্রাম রহিয়া গেল। ক্যাজটি
তীক্ষুদৃষ্টিতে সোফির বিবর্ণ মুথের দিকে
চাহিলেন। উত্তেজিত কপ্রে বলিয়া উঠিলেন,
"টুইলারীর উপর আক্রমণ হচ্ছে। বেতনভুক্গুলা আমার দেশের লোকের উপর গুলি
চালাতে সাহস করচে। শীঘ্রই এর ফল
পাবে, একটা বদমায়েসও আজ স্থ্যান্তের
পর বেঁচে থাকবেনা।"

"ও মশার ! আমার স্থইস্ সৈপ্ত ! আমার সাহসী স্বদেশী !" শিহরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সোফি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—তুলিটা হাত হইতে পড়িয়া গেল—"তানা তাদের রাজার জন্ম যুদ্ধ করচে !"

ক্যাঞ্টি ঘুণার সহিত কহিলেন, "রাঞা!

হর্বণ, ভীক ! তাকে তার দলের সঙ্গে শীঘই বাঁট দিয়ে আঁস্তাকুড়ে কেলে দেওয়া হবে। কুমারি! আমি এখন চল্লেম, ঠিক খপর নিয়ে আবার শীঘই ফিরে আসবো।" ক্যাজটি ছড়ি ও টুপি লইয়া ফ্রন্সনে চলিয়া গেলেন।

তথন সোফি সহসা একখানা আসনে বসিয়া পড়িয়া হই হাতে মুথ ঢাকিল। গুলিবর্ষণ চলিতেছে, মৃত্যু যন্ত্রণার তাত্র আর্ত্তনাদে বাতাদ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সোফি কল্পনানেত্রে দেখিতে লাগিল, সুইদ্ দৈলগণ তাহার দেশের অটন পর্বতমানার মতই অটলভাবে আপন স্থানে দাঁডাইরা রাজার জন্ম প্রাণ বিদর্জন দিতেছে। "ঈশ্বর তাদের শক্তি করন।" হঠাৎ বদুকের শব্দ থামিয়া গেল. নোফি ভাবিল, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, কিন্তু দেই মুহুর্ত্তেই একসঙ্গে বজের মত, সহস্র কামান, মহাশব্দে গর্জিয়া উঠিল! বন্দুকের কামানের চীংকারে প্যারিদ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ভার পর আবার সে থামিয়া জয়ের উল্লাস ধ্বনি ও প্রতিহিংসার হিংস্র চীৎকার সোফির শিরায় শিরায় রক্তপ্রেত করিয়াদিল। দর্পিত **अन्ध्विन**, देशभाष्टिक **हो९क!**त अ मधा मधा भिखलित आख्राज क्रायर निकडेवली इरेट नाशिन। त्यांकि বুঝিতে পারিল, বিদ্রোহীর দলই হইয়াছে। এবং একটা ভীষণ নিৰ্মাম হত্যা-কাণ্ডের অভিনয় করিয়া বেড়াইতেছে।

সহসা সেই ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে বিচ্ছিন্ন এক ঘোর পরিশ্রাস্ত ব্যক্তির প্রাণপণ শক্তির হারা প্রাচীরারোহণ শব্দ সোফিকে ভরে বিশ্বরে অভিভূত করিয়া ফেলিল, পরক্ষণেই জ্ঞানালার মধ্য দিয়া এক দীর্ঘাকৃতি রক্ত পরিচ্ছদধারী বুবক লাফাইয়া পড়িল। সোফি তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর আগস্তকের দিকে চাহিয়া দারুল আতল্কে বলিয়া উঠিল "হেনরি!" পলাতক দৈনিক প্রক্ষ বিশ্বয়ের সহিত কহিল, "সোফি! ক্ষমা কর! তাড়াতাড়িতে আমি এটা তোমার বাড়ি বলে চিনতে পারিনি, এথনি ফিরে যাচিচ।" আগস্তক জানালার দিকে অগ্রসর হইল। সোফি আতল্কে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—"না না ক্যাপ্টেন লেদ্ট্রেজ! ওরা তোমায় মেরে ফেলবে, তুমি এখানে লুকিয়ে থাক।"

"অসন্তব! হত্যাকারীদের আমি তোমার বাড়ি চানতে পারি না! অসন্তব। তারা এই রাস্তায় আমায় চুকতে দেখেছে। সমৃদয় বাড়ি অনুসন্ধান করবে। তোমার উপর আমার কোন দাবী নেই, লিমোইনকুমারি, চুমি তো আমায় ত্যাগ করেছ!" "এ রকম কথা বলোনা, হেনরি, তুমি আমায় যত নিচুর মনে কর ততো নিচুর আমি নই, তোমার এই ভয়ানক বিপদ, তা ছাড়া তুমি আমার স্বদেশী। আর সময় নই করোনা। যাও,শীঘ এই পর্দাব মধ্যে বাও,ওথানে অনেক পোষাক আছে।" লেস্ট্রেয় মুহুর্তমাত্র ইতস্তত করিল; একবার সোফির উৎক্টিত নীল চোখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পরমূহর্তে তার আজ্ঞা পালন করিল।

যথন জীন ক্যাজাট বিজয় গৌরবে প্রফুলচিত্তে ফিরিয়া আদিল তখন, দোফি নিবিষ্ট চিত্তে চিত্রাহ্বন করিতেছে, মঞ্চের উপর একজন মডেল দেকালের বড় লোকদের মত পোষাক-পরা, হাতে কুদ্র তরবারি ও নশুদানী লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ক্যাজটি তীক্ষ দৃষ্টিতে মডেলের প্রতি চাহিল। "এতক্ষণে তাহলে পিরি এসেছে!

"না, না, পিরি তো নয়। সে সাংঘাতিক পীড়ায় শ্যাগত বলে আগতে পারেনি একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। জ্যাক্স্ তোমার মাথা বাঁ দিকে একটু ফেরাতে হবে। আপনার দলই জিতেছে, না, ক্যাজটি মশায় ? ব্যাপারটা দেখচি বড় সহজ নয়! যে রকম গোলমাল শোনা যাচেচ, তাতে মনে হয় ত, তারা নীতিজ্ঞানশূভ হয়ে দেশ উজাড় করচে।"

ক্যান্ধটি আসন গ্রহণ করিলেন এবং উত্তর দিবার পূর্ব্বে আবার একবার মডেলের পানে চাহিয়া দেখিলেন, কহিলেন, "হাঁ জাতীয় দলই জয়ী হয়েছে, সম্পূর্ণ জয়ী। ভাড়া করা ক্যাইগুলোর মধ্যে একটাও বেঁচে আছে কিনা, সম্পেহ। সিটিজেন লুইস্ কেপেট সপরিবারে টুইলারী ছেড়ে গেছে। স্থইস্রা রক্ষী ছিল। পোটুরটদল প্যালেসে পৌছিলে বন্দুকের গুলি দিয়ে ভাদের অভ্যর্থনা করেছিল, অনেক পোটুরট মারা গিয়াছে, এমন সময় সিটিজেন ক্যাপেট গুলি চালান বন্ধ করবার হুকুম পাঠায়।" "উত্তম, বাকি অংশটা কেবল হত্যাকাণ্ড ?"

"মারসিনারির। খুব শিক্ষা পেয়ে গেছে।
ধাহোক অক্সনল থেকে আমাদের কোন কট
পেতে হয়নি। তোমার মডেলকে যে বড়
ক্লান্ত দেখাচে, একে কেউ দেখলে
মনে করবে, বুঝি এইমাত্র ভয়ানক ছুটে
গালিয়ে এসেছে"। "আমি যে অপেকায়

ছিলেম, ক্যাজটি মশায়, সে জ্বন্ত জ্যাক্স্কে আমি ধন্তবাদ দিচিচ।"

"নিশ্চর! আমি কি জিজাসা করতে পারি, মডেলটি ফরাসী কিনা?" "তা আমি কেমন করে বলবো? মডেলের সঙ্গে কেউ এ সব বিষয়ে কথা কইতে বসে না,আমার এই পর্যন্ত দরকার যে তার চেহারাটি ভাল।" "তা সত্য! আমার ভর হচ্ছে, আপনি আপনার অবস্থা ব্রছেন না। এ বাড়ি থুব ভাল রকম অফুসন্ধান করবারই সম্ভাবনা, তা কি ভূলে যাচেনে? পেট্রিন্নটরা খুব কাছে এসেছেন।"

"অসম্ভব ় কিছুতে এরকম অত্যাচার হতে পারবে না, আমি এ অশিষ্টতা সহু করতে পারব না। ক্যাজটি মশায়, আপনার তো ঐ সব দস্থাবীরদের উপর কিছু ক্ষমতা আছে, আপনি অবশ্য তাদের বাধা দেবেন ?" "আমি !" ক্যাজটি বিশ্বিতনেত্রে সোফির পানে চাহিলেন, "श्वशः জেনারেল লাফেট বা মিরাবো পর্যান্ত এ অমুসন্ধান বন্ধ করতে পারেন কিনা সন্দেহ। আমার উপর আপনি কোন ভর্মা রাথবেন না।" "ওঃ, বুঝেছি, আমাকে বাধিত কর্বার জন্ম আপনি নিজেকে বিপদগ্রস্ত করতে ইচ্ছুক নন, জ্যাক্স্, একটু স্থির হও, নড়োনা-"ক্যাজট খরের অপর প্রান্ত পর্যান্ত পায়চারি করিয়া আদিয়া দোফির চিত্রের সন্মুখে দাঁড়াইলেন। সোফি এক মনে ছবির দিকেই চাহিয়াছিল। ক্যাজটির মুখে তীক্ষ বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। কেশের মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া তিনি বলিলেন, "আজ আমি আপনার ছবির স্থগাতি করতে পার-লেম না, কুমারি ৷ আপনার অসাধারণ অঙ্কন

ক্ষমতা আৰু আপনি হারিয়ে ফেলেছেন।
সত্য কথা বলতে কি, চিত্রখানা জ্বন্ত হচ্ছে।
ক্ষমা করবেন, এতটা স্পষ্ট বলা আমার
উচিত নয়!"

"আপনার মত বন্ধুর উপদেশে আমি উপরুত, আপনাকে ধলুবাদ দিচ্চি, আপনি প্রানো বন্ধুর মতই কথা বলেছেন। সত্যই এ গোলমালে আমার ছবি ভাল হয় নাই। এই দেখুন আমার হাত কাঁপচে।"

"বান্তবিক তাই। আপনার মডেলকে কি এখন বিদায় করা ভাগ নয়? ঐ শুহন, পেট্রিয়টরা ছইটা বাড়ি তফাতে চীৎকার করছে—"পরাভূতগণ নিপাত যাক্।" "জ্যাক্স্ তোমার হাত তরবারি থেকে সরিয়ে নাও, তুমি তোমার ভাগ ঠিক রাখবার চেটা করচোনা।" সোফি নির্ভীকভাবে কথা কহিতছিল বটে,কিন্ধ তাহার দেহ কাঁপিতেছিল, মুখ একেবারে রক্তহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ক্যান্টি তীত্র স্বরে কহিল, "আপনার এই জ্যাক্স্, বোধ হয়, তার কাজে শিক্ষানবিসি আরম্ভ করেছে, নাং তাকে এ অবস্থায় রাখা ভারী নির্চুয়তা হচ্চে, কারণ সে ভারী চঞ্চল হয়ে পড়েচে—"

সোফি কুদ্ধরে বলিয়। উঠিল,
"ক্যাঞ্চটি মশায়, আপনার নিজের চেয়ারে
বহুন, আমার পিছনে কেউ দাড়ায় আমি
দেটা পছন্দ করি না।" ক্যাঙ্গটি পর্দার নিকট
গিয়া দাড়াইলেন; সোফি তীব্রয়রে কহিল,
"পর্দার ভিতর এমন কোন আশ্চর্যা জিনিষ
নাই, যে অক্ত ওথানে উকি দিচ্চেন, আপনার
চেয়ারে বহুন।"

কিন্ত, আপত্তি টি কিল না। ক্যাঞ্চটি তীক্ষ

দৃষ্টিতে পর্দার পিছনে যেখানে কতকগুলা কাপড় চোপড় পড়িয়াছিল সেইদিকে দেখিতে लाशिलन। এकটা উज्ज्ञन वर्ग। मध्य বর্ণের মধ্যেও তাহা লুকান যায় না। ক্যাঞ্টির তীক্ষ চক্ষু মডেলের পোষাকের হইতে আবিষার क दिन । जे घर হাদিয়া তিনি ফিরিলেন, বলিলেন, "কমা করুন, কুমারি! আমি জানি আপনার পুকাইবার কিছু নাই। ঐ সিটিজেনরা প্রায় আদিয়া পৌছিল। আর কয় মিনিট মাত্র পরে, যারা স্কুমার শিল্পের আদর বুঝে না, তাদের কঠোর হস্তে এই চিত্রশাণা বিধবস্ত হবে. তথন তানের কেমন করে প্রতারণা করবেন ? মনে করুন, তারা আমাদের জ্যাকস্ বেচারাকে হয় তো একজন অভিজাত বলে जून करत वनरव ! जूरन जातक नमग्र जातक বিপদ ঘটে - কিন্তু আপনার মডেলের হলো কি ? আমি দেখছি, সে কাঁপচে। তাকে সিটি-জেনদের কাছে নিংজকে একজন দরিদ্র ব্যক্তি এবং মডেপের কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করে এর **জন্ম** প্রমাণাদি দিতে হবে ত।" "জ্যাক্দ, ভিরহও!" মডেল কম্পিত হয় .নাই! দে প্রস্তর মৃত্তির মত স্তব্ধ ও গতিহীন হইয়া গিয়াছিল। সোফি তার চিত্রান্ধন দূরে নিক্ষেপ করিয়া শঙ্কিতভাবে চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িল। ক্ষুধার্ত্ত বন্ত জ র যেমন গভীর গর্জনে অরণ্য প্রতিধ্বনিত করিয়া শীকার অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, তেমনি গৰ্জনের সহিত দৈয়াৰল বাড়ির কাছে আদিয়া পৌছিল। ক্যাজটি সোফির মডেলের প্রতি একবার চাহিমা দেখিল, তার পর সোফির কাছে আদিয়া তীক্ষররে কহিল, "কুমারি আপনার হাট নিয়ে এই বেলা আমার সঙ্গে আম্বন, আমায় সকলে চেনে—এথন ও আপনাকে রক্ষা করবার সময় আছে, কিন্তু মডেলটকে এইখানেই ছেড়ে যেতে হবে"।

"তা আমি পারব না, কিছুতে না, ক্যাজটি মণায়, আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আপনি—"

ক্যান্নটি ভীব্ৰম্বরে বলিয়া উঠিল, "এ আপনার কে?" সোফি মন্তক নত করিল, মৃত্সবে উত্তৰ করিল, "এ আমার স্বদেশী, তারা একে হত্যা করবে।" হেনরি লেসট্রেঞ্জ মঞ্চ হইতে নামিয়া পড়িয়া ফ্রতকঠে কহিল, "লিমোইন-কুমারি, আমার জন্ত তুমি আত্মরকায় পরাখুধ হয়ে। না! আমায় ফিরে থেতে অনুমতি লাও, সব সমস্তা দূর হোক। মশায়! আপনাকে কিছু বলবার নাই, যাঁরা আমার সহচর, বন্ধুদের হত্যা করেছে, আপনি তাদেরি দলের লোক, অন্ত স্থানে আপনার সঙ্গে দেখা হলে বড় সুখী হতেম, কিন্তু তা অসম্ভব, আমি আমার মৃত্যুকে বরণ করতে চল্লেম। যুদ্ধ করে মরবো, এবং আমার হত্যাকারীদের সঙ্গে নিজের পোষাকেই সাক্ষাৎ করতে যাবো। বিদার, সোফি! তোমার করণার জ্ঞাশত ধন্তবাদ। কিন্তু মিনতি করে বণচি, তুমি এই ভদলোকের সঙ্গে যাও, ঈশবের নিকট আমার শেষ প্রার্থনা, তুমি স্থী হও।"

সোফিকে অভিবাদন করিয়া সে পর্দার
দিকে অগ্রসর হইতে গেল। কিন্ত সোফি
ছই হাতে ভাহাকে ধরিয়া রাখিল, "হায়,
হেনরি! সেদিন নিজের হাদয় না বুঝে
ভোমার বিদার দিরেছিলাম, কিন্তু এতদিন

পরে আজ যথন এসেছ, আর আমার ছেড়ে যেও না, আহ্নক তারা, আমরা এক সঙ্গে মরবো।" হেনরি দোফির মৃত্যু বিবর্ণ অধরে চুম্বন করিল, রুদ্ধকঠে বলিল, "কি আনন্দ! কি বিজয়! কিছ প্রাণের সোফি, আমরা ফাঁসি কাঠের নীচে দাঁড়িয়ে আছি। আমি তোমাকে আমার মৃত্যুর সন্ধী করতে পারব না, আমায় ছেড়ে দাও, যেতে দাও।"

ক্যাজটির উপস্থিতি ভাহারা ভুলিয়া গিয়া-ছিল ৷ রিপবলিকান ক্যাজটি প্রস্তর মৃতির মত দঁড়োইয়া বিশ্বধব্যাকুল নেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়াছিলেন। সোফিকে সভাই তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাদেন, আজ আপনার সন্মুথেই তাহাকে অন্যের বাহুবন্ধনে বদ্ধ দেখিয়। তাঁহার প্রশন্ত কক্ষ যেন চুর্ণ হইটা গেল। যাহাকে ভালবাদেন, আর কয় মিনিট পরেই তাহার প্রেমাম্পদের পাশে দলিত পুষ্পের মত ছিন্ন-বিচ্ছিন্নভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিবেন! তাহার মস্তিষ জলিয়া উঠিল। এখন ইহাদিগকে কিছুতেই কি বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন না। এদিকে কুক সমুদ্রতরঙ্গের মত বিপুল জনসজ্ব বাড়ির উপর আদিয়া পড়িয়াছে। ক্যাজটি নিজে এখানে উপস্থিত থাকিলে বিপদে করিয়া ইহা-পড়িবেন। কিন্তু কেমন দিগকে ভাগে করেন। দৈনিকটা মরিলে-বাঁচিলে তাঁহার সমানই ক্ষতি, সোফি চিরকালের জন্য ভাহার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে। কথন ভো সে তাঁহার দিকে এমন করিয়া চাহে 'নাই। কথনও ত সোফির হৃদয় তাঁহার জ্বন্ত এমন ব্যাকুল হয়

নাই ? ক্যাজটি একটি সুগভীর দীর্ঘ নিশ্বাদ পরিত্যাগ করিলেন ভারপর সহসা একটা নুতন চিম্বা তাঁহার যন্ত্রণা-পীড়িত মজিজের মধো বিভাতের মত চমকিয়া উঠিল, "बाः. এই পথ, এই এक मात्र উপায়ে বার্থ জীবন এবং যন্ত্রণার উপশম হইবে. মহিমাশারাই এই অসাধারণ ভাাগের সোফির অন্তরে তাহার স্মৃতি উচ্ছন বর্ণে অন্ধিত রাথিবে। মনুষ্যত্বের ও বীরত্বের এই শৃঙাগ দিয়া তাহাকে নিজের কাছে বাধিয়া রাথিবার লোভ, ক্যাঞ্চী সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বক্তাও কবির কল্পনা তাঁহাকে এ উংসর্গের দিকে সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কলেব পুতুলের মত কাজটি বলিলেন, "মশায়, মঞ্চের উপর যান। লিমোইন কুমারি, আপনার কাজ আরম্ভ করুন। আমার দ্বারা যেটুকু সাহায্য হতে পারে, ভা করব। এই ছাড়পত্র, --ইহার সাহায্যে আপনারা পারবেন। এখন আমি চল্লেম, হয়তো আর আসতে পারবো না।" পর্দা সরাইয়া ক্যাজটি স্থ্যু গার্ডেব লাল পোষাকটা সংগ্রহ করিয়া লই লেন। তার পর এক বার শুধু সোফির মুখের দিকে চাহিয়া তার শীতল হস্তে একটিমাত্র বাগ্র চুম্বন অঙ্কিত করিয়া ক্রতপর্দে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। দ্বার বন্ধ হইল।

হেনরি লেনট্রেঞ্জ মঞ্চের উপর আসিয়া দাড়াইল, কিন্তু তরবারিখানা এবার খাপ হইতে থূলিয়া রাখিল, জিজ্ঞানা করিল "লোকটাকে বিশ্বাদ করবো কি, সোফি ?" "হঁ।, আমি জানি, ক্যাজটি আমার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ক্রবেন। "

কিন্তু কি করে এত অল সময়ের মধ্যে আমার লাল পোষাকটা লুকিয়ে ফেলবে, আমি ভেবে পাচিচ না, যদি ওগুলো ধরা পড়ে, তংহলে এ বাড়ির প্রত্যেক ইট স্থক থসিয়ে তারা অমুদন্ধান করতে ছাড়বে না। ঐ শোন। তারা দিঁড়ি দিবে উঠছে।" "ভ**র কি হেনরি** ? সাহ**স আনো**়" — দোফির কঠবোধ হইল, দারুণ আতঙ্কে তুই জাতুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া সে কাঁপিতে সমুখে বছ লোকের माशिन। বারের পদধ্বনি শুনা গেল, শক্টা সরিয়াগেল। তার পর উচ্চ চীৎকার, "রাজা দূরে দীর্ঘজীবী (हान" এবং वन्तृ कब्र शब्जन घत्रहारक কাঁপাইয়া তুলিল। সেই সঙ্গে একটা গুরু **দোফি** মুচিছভা পতনের শব্দে হইল। দৈনিক দোফিকে আসন হইতে ত্লিয়া তার হাত ধরিয়া দ্বারের সম্মুথে আদিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু দেবার কেহই প্রবেশ করিল না. বরং তাহারা ওনিল হত্যা-कावीशन विकृष्ठे हीश्काद्य अग्नप्रधान क्रिया বাহ্মায় বাহির হইয়া পড়িভেছে। প্রতিহিংসা কিসে চরিতার্থ হইল ?

চিত্রশালার দার হইতে কিছু দ্বে লাল পোষাক পরা মৃত জীন ক্যাকটির দেহ পড়িয়া আছে। তাহার অসংখ্য কত হইতে শোণিতধারা প্রবাহিত হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া পড়িতেছিল। প্যারিদের প্রসিদ্ধ বক্তা, চির্নিনের জন্য, আজ নীরব হইয়া গিয়াছেন।

এ মহুরপা দেবী।

## মধ্যহিমালয়ের কুলুজাতি।

কুলু মধ্য হিমাণয়ের অন্তর্বর্তী একটা উপত্যকা ভূমি। দিমলা হইতে প্রায় ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় দুই মাইল, স্থানে স্থানে আরও কলকগুলি ছোট ছোট উপত্যকার সংযোগ আছে। এই উপত্যকাগুলি সাধারণতঃ 'নালাদ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ উপত্যকাগুলি সর্ব্বদাই ভূষারাচ্ছয়। নিম্নভাগেরও কভকংশ প্রায় জুন মাদ পর্যান্ত ব্যক্ষার্ত থাকে। কেবল মধ্য প্রদেশটুকুই লোকের বাদস্থান ও কৃষিকার্যের উপযোগী।

ইহার উত্তরে ছুইটি এবং দক্ষিণে একটি প্রবেশ পথ আছে। উত্তর পথ ছুইটীর মধ্যে একটীর নাম ডল্চি-পাস ( Dulchi pass ) ইহা প্রায় ছয় হাজার ফুট উচ্চ। অপরটীর নাম ব্ব্-পাস ( Buboo pass ) ইহাও প্রায় দশ হাজার ফুট উচ্চ হুইবে। দক্ষিণ দিকের পথটীর নাম রোটং পাস ( Rohtung pass ) ইহার উচ্চতা নানকল্পে পনের হাজার ফুট।

কুলুর অধিবাসিগণ সাধারণতঃ অলস প্রকৃতির। কাজকর্ম করিতে তাহারা বড় একটা ভালবাসে না। ক্ষরি ইহাদিগের প্রধান উপ-জীবিকা। অধিবাসিগণের মধ্যে সকলেরই কিছু না কিছু জ্বমি আছে। তাহারই চাষ করিয়া কোনমতে জীবনধারণ করে। জ্বমি গুলি প্রায়ই নদীর সমীপবর্তী ছোট ছোট সীমানায় বিভক্ত এবং পাহাড়ের গারে বলিয়া ক্ষরং ঢালু।

কুলু দেশীয় পুরুষগণ সাধারণত: স্থানী নহে। ভাহাদিগের তুলনায় স্ত্রীলোকদিগকে স্থান্ধ বলা যাইতে পারে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের আয়ুকাল অন্ন। পঞ্চবিংশতিবর্ষ অতিক্রেম না করিতেই তাহারা প্রায় জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

ইহাদিগের ধর্ম হিন্দ্ধর্মেরই অংশ স্থরণ। প্রত্যেক গ্রামেই 'দেওতা' নামে একপ্রকার দেবমূর্ত্তি আছে। কুল্বাসিগণ সেই দেব-প্রতিমার পূজা করিয়া থাকে। ইনি জলের দেবতা, যখন অতি বৃষ্টি বা অনার্টি হয় তখন গ্রামবাসিগণ তাঁহার নিকট আবেদন জ্ঞাপন করে, বংসরের মধ্যে একদিন কেবল এই আবেদন জ্ঞাপনের দিন। সেই জ্ঞাতাহারা শস্তা সংগ্রহের জ্ঞাত যে শুভাদিন নির্দারিত করে—সেই দিনই ধুমধামের সহিত এই দেবতার পূজা করিয়া থাকে। পূজাউপলক্ষে দেবতার নিকট জীবজন্ম বিশ দেওয়া হয়, এবং পরে ভাহারা প্রসাদ গ্রহণ করে।

এই প্রথা এখন ইহাদিগের মধ্যে বার্ষিক উৎসবে পরিণত হইয়াছে। দেবতার প্রতি যে বিশেষ কিছু ঐকান্তিক ভক্তি বশতঃ তাহারা এইরূপ করে তাহা বোধ হয় না। ইহা বেন একটা জাতীয় বাৎসরিক ভোগের দিন,—সকলে মিলিয়া এই দিন আমোদ আফলাদ করিয়া থাকে। কিছু শুধু পূজা নহে, দেবতাকে শান্তিও গ্রহণ করিতে হয়। যদি কখনো তাহাদের প্রার্থনা-পূরণে দেবতার ক্রপণতা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহারা উপযুক্ত শান্তি

দিতেও কুন্তিত হয় না। অনেক সময় দেবতাকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া আনে, কখন বা হেটমুণ্ডে রাখে; এমন কি দেবতার পৃষ্ঠে পাত্কা বৰ্ষণ অবধি বাদ যায় না।

কুলুবাসিগণ অগ্ৰন্থ কুদংস্কারাচ্ছন।



বুক্ষতলন্থ মনির।

नीटित घटत्रे थाटक। এই मकल शृह वश्मदत একটি দিন মাত্র পরিষ্ঠার করা হয়। এবং সমন্ত জ্ঞাল জমির সারের জন্ম ব্যবহৃত रहा चार्यात पिरक देशांपत দৃষ্টি নাই। পর্বতের স্বাভাবিক নির্মাণ বায়ু ना थाकिल, हेहालित मस्या मध्कामक त्रांश অতিরিক্ত প্রবল হইয়া উঠিত, সন্দেহ নাই। গৃহের চারিধারের বারাগুার শস্তাদি সংগৃহীত থাকে: শীতকালে অত্যধিক বরফ পড়ায় এই সকল বারাপ্তা কার্চের বেষ্টনিতে ঘেরিয়া রাখা

পবিত্রজ্ঞানে যে দকল বৃক্ষ ইহারা পূজা করে সেই সকল বুক্ষের তলদেশে কুদ্র মন্দির গঠিত থাকে। এই সকল বুকে ভূত বা প্রেত্যোনি বাদ করে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাদ। কতকগুলি নদীও পবিম্ঞানে পুজিত হইয়া

> থাকে। এই সকল নদীর জলে কোনপ্ৰকাৰ অপৰিত্ৰ জিনিস নিক্ষেপ করিতে দেয়না। ১৯০৮ খুষ্টাবে কতকগুলি বিদেশী এই স্থান দেখিতে আসিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহারা এই স্কল নদীর জল অপবিত করায় দে বংদর উক্ত দেবতার কোপে হইয়াছিল। এই অভিবৃষ্টি घटेनात्र कूनुवानिमित्नात - श्रन्दत्रत বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াদাঁড়াইয়াছে। কুলুবাগিদিগের আবাদগৃহ প্রায়ই দ্বিতল এবং একটীমাত্র প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। সাধারণতঃ কেবল একটীমাত্র স্বার ব্যতীত বায়ুদঞালনের দ্বিতীয় উপায় নাই। গৃহপালিত জীবজন্ত

হয়। কুলুর পুরুষদিগের পরিচছদের মধ্যে পটু নামক এক প্রকার তদ্দেশজাত পশমের একটি কোট, একটা পেণ্টলুন ও একটা টুপি। কখনও শোভার জন্ম তাহারা পুষ্পাভরণও বাবহার করিয়া থাকে। স্ত্রীজ্ঞাতির পোষাকের মধ্যে কেবল একটা কৰ্ন। পরিধানের এমনি কৌশল যে, এই কখল ঘাগরার মত কটি বেষ্টন করিয়াও দেহের উর্নভাগের অনেকটা অংশ আচ্ছাদন করে। সভাজাতীয়া রমণীর ভায় কুলুনারীও অস- ভূষণের বিশেষ অনুরাগিনী। কোন মেলা ভাহাদের বেশভূষার বিশেষ উপশক্ষ্যে লক্ষিত হইয়া থাকে ! এথানে পারিপাট্য কার্য্য চাষের ন্ত্ৰীলোকেরাও বহুবিবাহ-প্রথার এখানে প্রচলন বাঁহারা একটু ধনবান গৃহস্থ, কিম্বা জমিজমার অধিকারী, সাধারণতঃ তাঁহাদের অনেক কন্মীর প্রয়েজন হয়। তাঁহাদিগের পক্ষে অপরিহার্য্য বহুবিবাহ পূর্বে বরপক উर्द्ध । বিবাহের হ ইয়া ক্যাপক্ষকে বিস্তর যৌতুক দিয়া এবং আত্মীয় স্বজনের মধ্যে রীতিমত প্রীতি ভোকেরও ব্যবস্থা আছে। এই সকল কার্য্যে 'লুগরি' নামক একপ্রকার দেশী মভ প্রচুর সাধারণতঃ একাদশ পরিমাণে ব্যবস্থত হয়। বা ছাদশ বংসর বয়সেই বালিকাদিগের বিবাহ হয়, বিবাহিতা বালিকাদের মধ্যে অনেকটা স্বাধীনতাও আছে।

কুষিকৰ্ম্মপদ্ধতি কুলুদেশের বর্ত্তমান দশসহস্র বংসর পূর্বেকারই অহরপ। কুষিক্ষেত্রগুলি বলিয়াছি, কুলু দেশের সাধারণতঃ অতি অল পরিসর স্থানে সীমাবদ। এইজন্ম হলচালনে স্থবিধা না হওয়ায় হস্ত খারাই জমি কর্ষিত হইয়া থাকে। এথানে মই দিবার ব্যবস্থাও অন্তর্মণ। একথানি বড় তক্তার উপর আর একটা তক্তা রাখা হয়। দেই তক্তা দড়ির সাহায্যে কর্ষিত জ্মীর উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। ইহাদিগের মধ্যে শস্ত-সংগ্রহের প্রথাও বিশেষ আয়াসদাধ্য। প্রত্যেক শস্তের শীষ পৃথকভাবে সংগৃহীত হইয়া থাকে। শশু হইতে দানা वाहित कतिवात वावना व्यानको वन्नात्मत्रहे

অনুরূপ। উপত্যকায় বসতি যে খুব ঘন,
তাহা নহে। এই জন্ম যে সামান্ত শস্ত উৎপন্ন
হয় তাহাতেই দেশবাসীর অয়াভাব দূর
হয়। কুলুজাতি বেশ আমোদপ্রিয়।
কুলুজাতির আমোদ মেলায়। আমাদের
দেশের মেলায় অনেক দোকান-পাট বিসিয়া
থাকে। স্থানীয় জনসাধারণ হাটবাজার, আমোদ-



সালকারা কুলুকুমারী।
প্রমোদ প্রভৃতি করিয়া থাকে। কিন্তু কুলুদিগের
মধ্যে এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। তাহাদিগের
মেলায় সাধারণতঃ তুই তিনথানি গ্রামের
অধিবাসী একত্র সন্মিলিত হয়। যে যাহার
গ্রামের দেবতা লইয়া, আসে। পেই সকল
দেবমূর্ত্তি মধ্যে রাথিয়া নাচগান আমাদআহ্লোদ করে। সেদিন প্রত্যেকেই কিছু না

কিছু মন্তপান করিয়া থাকে। এই সমরে জীলোকদিগের মধ্যে, সাধারণতঃ, বিলাদিতার প্রাবদ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষেরা রঙ্গিন টুপি এবং পুশামাল্যে ভূষিত হইয়া মেলায় যোগদান করে।

কুশুদিগের মধ্যে কোন ছরারোগ্য রোগের
প্রাহ্ভাব দেখা যার না। নিম উপত্যকার
শরৎকালে কথনো কথনো ম্যালেরিয়ার
প্রকোপ হয় বটে, কিস্ক, এত সামান্ত যে
ছই এক মাত্রাকুইনাইন সেবনেই তাহা ম্যারোগ্য
হইয়া যায়। সমুদায় উপত্যকা প্রানেশ
কেবল বাত ও গলগও বোগেরই যা একটু
প্রাহ্ভাব। ভূটান, লাডফ্ নেপাল, তিব্বত
প্রভৃতি যে সকল স্থানে শীত আরও অধিক,
ধাকার অধিবাসীগণ অনেকেই শীতকালটা
এখানে কাটাইতে আসে।

এই সকল প্রবাসী সাধারণতঃ বৌদ্ধর্মাবলম্বী। তাহারা নদীর ধারে তাঁবু থাটাইয়া বাস করে; এবং কোনরূপে প্রবল্পীতের কয় মাস কাটাইয়া দেয়। তাহাদের নিকট সর্বলাই একটী ছোট বাক্স দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাক্সে তাহাদের প্রার্থনাচক্র এবং তিববত দেশীয় বৌদ্ধর্ম্ম সংক্রান্ত সাজসরঞ্জামাদি থাকে। সিংহল, ব্রহ্ম, জাপান প্রভৃতি প্রদেশে প্রচলিত বৌদ্ধর্মের সহিত ইহাদের ধর্মের মিল নাই। বৌদ্ধ ধর্মের সক্ষ আবরণের মধ্যে ইহা ভোজবাজী, দৈত্য-

পূজা ও কুনংস্থার সংমিশ্রণ ভিন্ন আর কিছুই
নহে। ইহাদের বিখাদ, বাতাদে ভূতবোনি
বাদ করে। কোন উপায়ে নিজেকে
বিপদ হইতে রক্ষা করাই ইহাদের জীবনের
প্রধান উদ্দেশু। এইজন্ত প্রত্যেক
লামা (ধর্মগুরুক) অন্তশস্ত্রে সজ্জিত থাকে এবং
প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষেই এক একটী মাত্রি
ধারণ করে।

কুলুর বাহ্যিক ধর্মভাবটা বড় বেশি বলিয়া বোধ হয়। চারিদিকেই লামাদিগের মঠ। এগুলি সাধারণতঃ প্রস্তরনির্মিত এবং বছ কোণ্যুক্ত। প্রত্যেক প্রস্তরথণ্ডে লেখা আছে "ওঁ মণিপদ্মে ছম্"। লামাগণ এই সকল মঠ প্রস্তুত করিয়া তথাকার অধিবাদিগণের নিকট তাহা বিক্রয় অবধি করিয়া থাকে।

এখানে লামা সম্প্রধান্তের সংখ্যা এত অধিক যে, প্রত্যেক ছয়জন অধিবাসীর মধ্যে অস্তত একজন লামা আছেই। ইহারাও আবার ছইটা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। একটা দলের নাম গেলুগ-পা (gelugpa) এবং অপর দলের নাম নিন্মা-পা। (Nin-ma-pa)

কুলু উপতাকা সকল জাতির পক্ষেই বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান। নাসপাতি আপেল প্রভৃতি ফলের জন্ম এ স্থান প্রশিদ্ধ। থাক্সন্তাও এথানে নিতাম্ভ দৃন্মূল্য নহে। স্তরাং অল থবচেই বেশ স্ক্রেন্ড চলিয়া যায়।

প্রীগুরুদাস আদক।

## विविध ।

#### র্মণীর অধিকার।

আমরা গভবর্ষের বৈশাথের ভারতীতে ইংলণ্ডের রমণীগণের রাজনৈতিক অধিকারলাভের জন্ম সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়াছিলাম। এই এক বংসরে তাঁহাদের আদর্শে ইয়ুরোপের অক্যান্ত দেশের রমণীকেও রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভে উত্তেজিত ফরাসীদেশের প্রায় প্রত্যেক স্থ:ন করিয়াছে। হইতেই শিক্ষিতা রম্ণীগণ শাসন-সমিতির সভা হইবার বর্ম অগ্রমর হইতেছেন। ইইারা অনেকেই ডাকার, বাবহারজীবি বা অপর কোন শিক্ষিতক্ষেত্রে অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত। ইহাদের মধ্যে আবার नानाधकात त्राव्यतिष्ठिक पन चार्छ. त्कर छेपाद-নৈতিক, কেহ সোসিয়ালিষ্ট, কেহ বা অপর কোন প্রচলিত দলভুক্ত। অপরাপর বিষয়ে ফরাসী রমনীরা পুরুষের সহিত প্রায় তুলাাসনেই অধিষ্টিতা। একণে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও তাঁহারা তুলগাধিকার লাভের জাতা পুরুষজাতির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের রমণীরা এই রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবার জন্ম যেরপ আয়োজন, চেষ্টা ও কট স্বীকার করিতেছেন তাহার কতকটা আভায আমরা লেডি লিটনের দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারি। লর্ডের क्या इरेशा, क्लगीलभारत উচ্চপদত इरेशा, वित्रसूथ-পালিতা লেডি লিটন যেরূপ অমানবদনে সুথদশ্বান ও **সংসারকে** উপেক্ষা করিয়া কারাগুহে ছুমুতা নারীর জ্ঞায় কালাতিপাত করিয়াছিলেন ভাহা পাঠ করিলে তাঁহার বীরত্বে, একাগ্রতার ও আল্লভ্যাগে নরনারী সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়। তাঁহার এই কারাকাহিনী আমরা তাঁহার নিজের কথাতেই বর্ণনা করিলাম। বিলাতের প্রসিদ্ধ টাইমস্ পত্রিকায় তিনি এই পত্রটি প্রকাশিত করেন-

"গতবর্ধে অক্টোবর মাসে বিলাতের স্বদেশস্চিব পাল মিটের সাধারণ সভা সমক্ষে বলেন যে ;—আড়াই দিন অনাহারের পরেও যে তাঁহারা আমাকে বলপূর্বক আহার না করাইয়া কারাগার হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, আমার হৃৎপিপ্তের ছুর্বলভাই ভাহার কারণ। তিনি ইহাও বলেন যে, আমার পদের বা সামা-জিক মর্য্যাদার জন্ত যে আমাকে মুক্তিদান করা ইইয়াছিল একথা সম্পূর্ণ মিথা।। কিন্তু আমার বিচার ও মুক্তি সংক্রান্ত ঘটনাবলী সমালোচনা করিয়া দেখিলে, অন্তাত্ত কারাবাসিনীর তুলনায় আমার প্রতি যে বিশেষ পক্ষপাত ব্যবহার ইইয়াছিল ভাহা স্পটই বুঝা বায়। "আজ পর্যন্ত গবর্মেন্ট নারীগণের রাষ্ট্রীয় অধিকার

"আজ পর্যান্ত গবর্মেন্ট নারীগণের রাষ্ট্রীর অধিকার লাভের প্রস্তাবকে সমহাবেই উপেক্ষা করিয়া আদিতেছেন, এবং এই সম্প্রদায়ভূক্ত বন্দিনীগণের তি কুর্নাবহার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এইরূপ কতকগুলি বন্দিনীর প্রতি অভ্যাচারের কাহিনীতে উত্তেজিত হইয়া আমি গত ১৪ই জাত্যারি শুক্রবারে লিভারপুলের কারাগারের সম্মুথে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্ম এক সভায় যোগদান করি। পূর্ব্ব এভিজতা হইতে এবারে আমি হল্পাবশে যাইয়া আপনাকে জেন ওয়ার্টন্ নামে প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমি হল্পাবশে করিয়াছিলাম। আমি হল্পাবশে করিয়াছিলাম। আমি হল্পাবশি করিয়াছিলাম। আমি হল্পাবশি করিয়াছিলাম। আমি বল্পার্যান্ত আমাকে অনুসরণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলাম বলিয়া পরদিন আমার প্রতি চতুর্দ্ধিণ দিবস সপ্রশাকারাবাসের দঙাজা হইল।

"কারাগারে ঘাইয়া আমি প্রায় ছই দিন (৮০ ঘট:) কিছুই আহার করিলাম না। অবশেষে আমাকে বলপুর্নক আহার করান হ?ল। এবারেশ আর আমার হৃংপিও বা নাড়ী কেহই পরীক্ষা করিয়া দেখিল না। সেইদিন হইতে আর আমার মুক্তির দিন পর্যান্ত আমাকে এইভাবে বলপুর্বাক আহার করাইয়াছিল। সে যে কি কন্ত তাহা বলা যায় না। আমি যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন সে যন্ত্রণার কথা ভূলিতে পারিব না। প্রথম দিন আহারে অসম্মত হওরায় ডাক্তার আমার গালে চপেটাখাত করিতেও কুঠিত হন নাই। প্রতিদিনই

তাহার। বলপ্রক থাওরাইতেন ও বস্ত্রণার ভাড়নায় আমি তাহা বমি করিয়া ফেলিভাম। ইহা দেখিরা ডাক্টার আরও রাগিয়া মাইভেন। পরে বখন ক্রমাণ্ডই বমি হইতে থাকিল ভখন তিনি অপর এক ডাক্টার আনার হৃৎপিও পরীক্ষা করাইলেন। ডাক্টার একটু নাড়িরা চাড়িরা বলিলেন "না, হৃৎপিও বেশ সবল"। তার কারণ এ হৃৎপিও যে জেন ওয়াটনের—লেলি লিটনের ত নয়। ভাহার পর হইতে কিন্তু আমার প্রতি ই হারা অনেকটা ভক্ত ব্যবহার করিতেন।"

ইংলভের রমণীগণ দিন দিন তথাকার অনেক শিক্ষিত ও গণ্যমান্য পুরুষের সহাতৃভূতি আকর্ষণ করিতেছেন। সেদিৰ প্ৰসিদ্ধ উপক্যাসলেখক য্যাঙ্গুইল ( Zanguill ) সাহেব বলিয়াছেন--"আখাদের দেশে এমন দিন আহিতেছে যেদিন বৈচাতিক শক্তিহীন গাড়ী ও রাষ্ট্রীয় অধিকারহীন নারী আর দেখিতে পাওয়া যাইৰে না। প্ৰায় অৰ্ছ শতাকী ধরিয়া আমাদের দেশের রমণীগণ যে কঠোর সাধনায় বতী হইয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হইণার আর অধিক বিলম্ম নাই। এই ইংলগু হইতেই নরনাথীর সাম্যনীতি জগতে ব্যাপ্ত হইবে এবং ইংলও আবার অগতে মুক্তিজননীর আসন পুনরধিকার করিবে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে এ অধিকারের পার্থকোর বে কারণ কি ভাষা ভাবিষা দেখিলে মনে মনে লঞ্জিত ছটতে হয়। নরনারীগণের বিরুদ্ধে এক প্রধান যুক্তির অন্ত এই যে, ভাহারা যধন শক্রর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ নয়, তথন তাহারা দেশশাসন সম্বন্ধে পুরুষের সহিত তুল্যাধিকার পাইতে পারে না। किंख नकल शुक्तवरें कि युक्त कतिएल नक्तर ! आि নিজে ত' ৰন্দুক ধরিতে জানি না, কিন্তু আমার চারিটি ভোট আছে! কেহ কেহ বলেন স্ত্রীলোকেরা बाटकात कांगि वाभाव वृत्य ना। आमबारे कि वृति ? আমার মতে তুমি রাজকর্ম বুঝ না, ভোমার মতে আৰি রাজকর্ম বুঝি না।"

আৰার, প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ মেচ্নিকফ ( Metchnikoff) সাহেবের মতে নারী কোনকালেই পুরুষের তুল্য হইতে পারে না। তিনি বলেন—"পুরুষের সহিত তুল্যাবিকারপ্রার্থিনীগণের তর্ক এই যে, বহু শতাকার দাগতের ফলে আন্ধানারীর শক্তি পুরুষের অপেক্ষানিকৃত্ত ইইয়াছে। পুরুষ নিতৃর ক্রীতদাগ্রুধিকারীর আয় তাহাকে সমান্ধের সর্ক্রিধ কর্মক্ষেত্র ইইতে দ্বে রাধিয়াছে, সর্ক্রপ্রকার উন্নত বুদ্ধির ভি ইইতে ব্যিত করিয়াছে এবং নানাবিধ অস্কাভাবিক উপায়ে নারীকে তাহার ক্রীড়ার পুত্লি করিয়া তুলিরাছে। এই অতাাচারের ফলে নারীর মানসিক শক্তি পক্সুহইয়া পড়িয়াছে, তাহার কাভাবিক শক্তি নত্ত ইয়া গিয়াছে এবং তাহার বৃদ্ধিও হীন ইইয়া পড়িয়াছে। স্থোগ পাইলে তাহার তাহাদের স্থে শক্তিকে ক্রিয়া পুরুষের তুলা হইতে পারেন, এমন কি পুরুষকেও পরাজিত করিতে পারেন।

"আমরা স্বীকার করিলাম যে অনেক বিষয় ছইতে আমরা নারীকে বঞ্চিত রাখিয়াছি এবং সেই জন্মই সেকল ক্ষেত্রে তাঁহারা হীনশক্তি হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু এ স্থলে ইহাও আমাদের স্মরণ রাধা কর্ত্বর যে কতকগুলি বিষয়ে তাঁহাদের চিরদিনই অবাধ অধিকার অছে। যেমন সঙ্গীত বিদ্যা। আমাদের দেশে পুরুষণা কল্যা, পত্নী বা ভগিনীকে সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী করিবার জন্ম ষণামাধ্য উৎসাহ দিয়া থাকেন। কিন্তু এই কলাবিদ্যায় নারীর প্রেঠছের প্রতিঠা কোগায় । অসংখ্য সঙ্গীতবিদ্ পুরুষের সমকক্ষ একটা নারীও কি আজ পর্যাম্ভ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পৃথিবীর সঙ্গীত শুরুদের সহিত কি একটা নারীর নামও মানবের ইতিহাদে অমর স্থান অধিকার করিয়াছে।

"চিত্রক গতেও পুরুষ নারীর পথে বাধা প্রদান করে নাই। কিন্তু কৈ, পৃথিবীর প্রীসদ্ধ চিত্রকরগণের মধ্যে নারীর নাম কৈ ?"

এই বলিয়া মেচনিকফ সভাস্থল হইতে ফিরিতে ছিলেন, এমন সময়ে কডকগুলি নারী আত্মরক্ষার অক্ষম হইয়া পার্শ্বন্থ কয়েকটি পুরুষকে সংখাধন করিয়া বলিলেন—"আপনারা চুপ করিয়া আছেন কেন! উইার আক্রমণের প্রতিবাদ কর্মন না!"

মেচনিকফ্ হাসিয়া বলিলেন "এইবার আপনারা সমর্থন করিবার সম্ভও আপনাদের পুরুষের সাহায্য নিজ মুর্ত্তিতে ধরা পড়িয়াছেন। আপনাদের পক্ষ ব্যতিরেকে চলেনা।"

#### ভেরা ফিগ্নার।

ভেরা ফিগ্নার ক্ষবের বিজোহীদলের একজন অসাধারণ বীর রমণী এবং অধিনায়ি । ইহার জীবনের বিশ বংসর ইনি রুবের এক হুর্গ কারাগারে অভিবাহিত করেন। কিছুদিন পূর্বেব ইনি ইংলতে আগমন করিয়াছিলেন।

১৮৫২ সালে এক অর্থবান উচ্চপদস্থ পরিবারে—
ভেরার রুম হয়। বাল্যকালে ধনী কন্সাদিপের সহিত এক বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং প্রতি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া তথাকার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। সে সময়ে ক্ষয়িতে দ্রীশিক্ষাও প্রজাপণের রাষ্ট্রীয় অধিকার লইয়া এক বিরাট আন্দোলন চলিভেছিল। ভেরা এই আন্দোলনে ঘোগনান করিলেন। ১৮৭২ সালে ভেরা সুইজলত্তি চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থে গমন করেন। তথা হইতে প্রভ্যাগত হইয়া স্বদেশে দরিভ্রদিগের মধ্যে চিকিৎসা করিবেন ইহাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল।

কিন্তু ওঁহোর এ সাধু উদ্দেশ্য সফস ইইল না।
১৮৭৫ সালে ক্ষ গবনে তি আজ্ঞা প্রচার করিলেন
যে, স্ইজল তে যত ক্রমছাত্র আছে সকলের অবিলম্বে
অনেশে প্রত্যাগমন করা জাবশ্যক—নচেৎ ভাষাদিগকে
নির্বাসিত বলিয়া ছির করা হইবে। খনেশের
যথেছে রাজশক্তির সহিত ভেরার এই প্রথম সংঘর্ষণ!
নিরূপায় দেখিয়া ভিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।
তথার ধাত্রী পরীক্ষার উর্ভীবি ইইয়া.দরিক্র ক্রকদিগের সেবায় আ্যোৎসর্গ করিলেন।

কারাবাদ কালে তাঁহার মোহিনী শক্তির প্রভাবে কারাছিত অপরাপর বন্দী ও বলিনী অন্তরে শান্তিলাভ করিত। তাহারা ভেরাকে চক্ষেও দেখিতে পাইত না, কিন্তু ভেরার ভাহাদিগের মধ্যে অবস্থিতি ও অসম সাহস তাহাদিগের অন্তরে বল প্রদান করিত। স্বাধীন অবস্থার ভেরা তাঁহার স্বদেশবাদীর অন্ত প্রাণ্ পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে পারিতেন, কারা-

গাবে তাঁহার সহবাসীগণের জন্মও তিনি প্রাণদান করিতে গুলুত ছিলেন।

অনেক দিন ধরিয়া অনেক চেষ্টা, অনাহার,
আত্মহত্যা ও আত্মাৎসর্গের ফলে বন্দিনীগণ পুন্তকপাঠ
ও কিঞ্চিৎ শারীরিক শ্রম করিবার অধিকার লাভ
করিরাছিল। ১৯০২ সালে কর্তৃপক্ষ ভাষাদের
সে অধিকার টুকু হরণ করিলেন। ভেরা দেখিলেন,
এরপ নিঠুর আদেশ অনেকেরই পক্ষে প্রাণ দণ্ডাজ্ঞার
তুল্য হইবে। অনেকেই উন্মন্ত হইয়া, ভীষণ
রোগে প্রাণত্যাগ করিবে বা যন্ত্রণার ভাড়নার
আত্মহত্যা করিবে। ইতিপূর্ক্বে এই ভাবে বহ
অভাগা ও অভাগিনীর ইহলীলা শেষ হইরাছে।

এই ভাবিয়া ভেরা সকলকে রক্ষা করিবার জন্ত আপনাকে উৎসর্গ করাই কর্তব্য বলিয়া দ্বির করি-লেন। তিনি দ্বির করিলেন যে তিনি কারাগারের কোনও নিয়ম লক্ষন করিলেই তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে সভা, কিন্তু বিচারালয়ে নীত হইলে তিনি এই কারাপ্রাচীরের অন্তরালের ভূর্দদশাকাহিনী ব্যক্ত করিবার অবসর লাভ করিবেন।

একদিন কারা রক্ষক তাঁহার আছকুপে প্রবেশ মাত্র তিনি তাহার বস্ত্র ছিল্ল করিলেন। তিনি জানি-তেন ইহার ফলে তাহার প্রাণদণ্ড ছইবে কিন্তু তিনি তাহার জন্ত প্রস্তুত ছিলেন।

কিন্তু রংধেব শাসননীতি অপরাপর দেশের মত নহে। স্থানীয় শাসনকর্ত্তা কোনও বিচার না করিয়াই অভিযুক্তের প্রাণদও করিতে পারেন। আবার আইন অনুসারে যে প্রাণদঙের উপযুক্ত দে বিনা কারণে মুক্তিলাভও করিতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাক্ত গোলমাল করার অপরাধে প্রায় ছই শত ছাত্রকে রুব প্রথে ট ইহার কিছুদিন পুর্বেই পোট আর্থারে দৈনিকের কর্ম করিবার ক্ষম্য নির্বাসিত করিয়া ছিলেন। ভেরা যথন এই কঠিন অপরাধ করিলেন ঠিক সেই
সময়ে ক্রব বাজ্যে ছাত্রনিগের ব্যাপার লইয়া এক
তুমূল আন্দোলন চলিতেছিল। এরপ উত্তেজনা ও
আন্দোলনের কালে ভেরার স্থায় একজন রমণীর
প্রার্গিত করা নিরাপদ নহে ভাবিয়া কর্তৃপক্ষ তাহা
করিলেন না

যাহা হউক দেশবাসীর ছঃখ ও দারিন্তা দ্র করিবার চেষ্টা করিয়া ভেরা রুবের অপরাপর সংস্কারকের স্থায় একই ফল লাভ করিলেন। তিনি দেখিলেন যে কর্তৃপক্ষের এরপ যথেচ্ছ শক্তি থাকিতে প্রজার ছঃখ দ্র করিবার কোন চেষ্টাই সফল হওয়া সক্তব নহে। স্বতরাং সেই দিন হইতে তিনি দেশের শাসননীতি পরিবর্ত্তন প্রয়ামী দলের এক্জন সভা হইলেন।

প্রফ্ল যৌবন, মনোহর রূপ, ধন সম্পদের লালসা,
জীবনের ব্যক্তিগত সকল আশা সাধ,—অদেশের জন্য
এ সমস্তকেই তিনি ঘৃণাভরে পদাঘাত করিলেন।
১৮৮০ হইতে ১৮৮২ সাল পর্যান্ত দেশে প্রবল বিজ্ঞোনী
দল বে সকল অসমসাহসিক কর্ম করিয়াছিল, তিনি
ভাহার একজন প্রধানা অধিনাত্মিকা ছিলেন।

১১৮২ সালে এক বিধাস্থাতকের ষড়যন্ত্রে তিনি ধৃত হন। ছই বৎসর তাঁথাকে নির্ক্তন কারাবাসে অক্ষকুশ মধ্যে থাকিতে হয়। পারে ১৮৮৪ সালে অপার এয়োদশটি বিজোধীর সহিত তাঁথার বিচার আরম্ভ হয়।

বিচারে প্রথমে প্রাণদশুক্তা পরে যাবজ্জীবন সঞ্জম কারাবাদের জাজা হইল। কিন্তু সাধারণ কারাগারে না রাধিয়া তাঁহাকে এক ছুর্গের অক্তব্প মধ্যে যাবজ্জীবন বন্ধ রাখিতে আজ্ঞা দেওয়া হইল। মে অক্তব্প হইতে কেহ কখনও জাবিত অবস্থায় মুক্তি পায় নাই।

দেই অধ্বকৃপ ৰধ্যে ভেরা বিশ বৎসর অভিবাহিত করেন। ১৯০৪ সালে পর্যান্ত তিনি বাফ্ জগতের কোনও সংবাদই পান নাই। অয়োদশ বর্ষ পর্যান্ত তাহার নিকট একথানি পত্র পর্যান্ত উপস্থিত হইতে পারিত না, বা তাঁহার বৃদ্ধা মাতাকে তিনি কোন পত্র লিখিতে পাইতেন না।

ইহার তৃই বৎসর পরে ক্ষর রাজের বংশধর জন্মগ্রহণ করিলেন এবং ভেরার কারাবাস কাল বিংশতি বৎসরে পরিণত হইল। তিনি কারাযুক্ত হইরা রাজ্যের সীয়ান্ত প্রদেশে নির্কাসিত হইলেন।

তাহার পর চিরস্মবনীর ১৯০৫ সাল আসিরা উপরিত হইল। অটোবের মানে যথন প্রাজাগণের মন্ত্রণাসমিতি স্থাপিত হইল তথন তাঁহার অন্তর আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু সে আনন্দ কণ্ডায়ী! তথবারি, গলংক্রুও অগ্রের সাহায্যে প্রাচীন শাসননীত পুনঃপ্রতিন্তিত হইল,—ভেরার প্রফুল অন্তর আবার বিষাদ কালিমায় আচ্চুল হইল।

কিছুদিন পূর্বে ভেরা এক বজ্তাছলে বলিয়া-ছিলেন—"আমি আমার সেই আন্দক্প হইতে মুক্ত হইয়াছি বলিয়া দুঃধ হয়। সেধানে সুতের স্থায় আমি ইহা অপেক্ষা সুথে ছিলাম। ৰহিন্ধ গিতের কোন সংবাদই পাইতাম না সুতরাং দুঃধও কম ছিল।

ঐভ:।

#### জ্যোতিক সম্বন্ধে কুসংস্কার।

আৰেরিকার নিউইয়ার্ক নগরের Popular Science Monthly নামক সংবাদ পত্তে জন ভিন সাহের উক্ত বিষয়ে একটি হন্দর প্রবন্ধ লিবিয়াছেন। গত গেপ্টেম্বর মাসে প্রাতঃকালে পূর্বাকাশে উদিত উচ্ছল নক্ষত্রটির নাম অনেকেই তাঁহাকে জিজাসা করিয়া পাঠান। যিশু ধ্রের জন্মের পূর্বে বেবলিয়মে যে নক্ষত্র উদিত ইইরাছিল এবং যাহা ভিন শত বংসর

অন্তর আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকেই ভাবিয়াছিলেন যে উহা তাহাই। বস্তুতঃ উহা শুক্র গ্রহ ভিন্ন অস্থ্য কিছুই নহে। ডিন সাহেবের উত্তরে প্রশাক্তিগণ যথন ব্রিলেন যে ইহা বেপলিয়ামের ভারা নহে, তথন ও সম্বন্ধে তাঁহাদের সকল অনুসন্ধিৎসা লোপ পাইল।

ডিন সাহেব লিখিয়াছেন যে সৌখীন সমিতিতে

Fashionable Society বলা হয়) ( योशंटक সামুজিক বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ, আজাুদ্রজীয় বিষয়-বিশেশের যথেষ্ট আলোচনা হয় কিন্ত যদি ঐরূপ ম্বলে কেছ জ্যোতিষ বা বিজ্ঞানের কোন বিষয় আলোচনা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁথাকে সভাসমাজে প্রচলিত Bore ( অর্থাৎ হাড় खालान कीव) উপাধি ধারণ করিতে হয়। এই বিষয়টি চিত্রে প্রকটিত করিবার অভিগাদে স্প্রসিদ্ধ কোতু কচিত্র-শিল্পী ভূমরিয়ার সাহেব "পাঞ্চ" নামক সংবাদ পত্তে 'সান্ধাস্যিতিতে বিজ্ঞান ও সঙ্গীত' (Science and music at an Evening Party) নামক ছবিতে রহস্তজ্ঞ দেখাইয়াছেন যে একটি সাক্ষাসভায় একক্ষন অধ্যাপক বিজ্ঞানের বিষয় একটিমাত্র আলোচনা করিতেছেন তাঁহার শ্রোভা। বক্রী সকলেই পিয়ানো ঘিরিয় দাঁড়াইয়া আছেন। চেষ্টারফিল্ডের নাম অনেক পাঠক অবগত আছেন। তিনি তাঁহার পুত্রকে এই কথাই প্রকারান্তরে লিৰিয়াছিলেন যে, "ভোমার বিজ্ঞা এবং ঘড়া উভয়ই পকেটের বাহির করিও না। ঘড়ী বাহির বরিলে लाक मान कति व ज्ञि के द्वारन शाकिए । আর অন্তটী প্রকাশে আমন্ত্রিতগণকে তুমি বিরক্ত করিরা তুলিবে।"

ডিন সাহেব তাঁহার স্ক্লিখিত প্রবাদ বিভিন্ন আ তির জ্যোতিব স্বন্ধীর কুদংখ্যারের বিষদ আলোচনা করিরাছেন। তাঁহার মতে মুসলমানদিগের বিখোৎপত্তিও সৃষ্টি বিজ্ঞানের ধারণা বালকেরই শোভা পায়। কোরাণে, পৃথিবী সমতল এবং সমুদ্রে ভাসমান। পর্বেতগুলি ইহার সমতা রক্ষা করে এবং একটা প্রকাণ্ড গম্মুক্ত আকাশকে বহন করে। আকাশের উপরে সপ্তম অর্গ ভাসমান বাদ করেন। এই উচ্চতম অর্গ পক্ষবিশিষ্ট জন্তগণ বহন করেন। উল্পাসকল কুম্বভাবাপর প্রেতদিগের প্রতি নিক্ষিপ্ত অন্তর্গপ্তর ব্যতীত আর কিছুই নয়।

.তৎপর, লেথক ইছদীদিগের সৃষ্টি বিজ্ঞানের কথা <sup>কি</sup>ৰিয়াছেন —ইছাদের পৃথিবী ছয় দিবদে প্রস্তুত ইরাছিন, মধ্যন্থলে পৃথিবী এবং চতুর্দিকে আকাশ। হর্ষা, চক্র এবং তারা সকল পৃথিবীতে আলোকরিছা বিভরণার্থই প্রস্তুত্ত। মনুবাই হুট পদার্থের প্রধান বস্তু। এই মত মুদ্রমান এবং খ্রিয়ানদিগের মধ্যেও প্রচলিত। রোম এবং গ্রীদের অনেকগুলি পৌরাণিক কথা এই জ্যোতিব সংক্রান্ত কুদংস্কারের উপরই স্থাপিত। প্রথিতনামা চিত্রকর গিডোর (guedo) উবাদেবীর (Aurora) চিত্রে এই বিষয়টা বেশ পরিক্ষুট্। হুর্যাদের এই চিত্রের প্রধান দেবতা; উল্লের চ্রুদ্দিকে পল দওগুলি (hours) তারাকে ঘিরিয়া আছেন এবং উবাদেবী সকলের অর্থানিনী ইইলা পূপা এবং শিশির বিভরণ করিতে করিতে চলিরাছেন।

রোমে বালকবালিকাগণকে শিক্ষা দেওরা ইইড বে সূর্ব্য আপলোদেবের (Apollo) রথচক্র মাত্র। প্রাতঃকালে এই দেবতা পূর্বর সমুদ্র হইতে উবিত হইয়া চতুরাখবোজিত বান আরোহণে বর্গ ভ্রমণ করিয়া সক্ষা'বৈলায় পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন করেন। রাত্রিতে একথানি স্বর্ণ নির্মিত নৌকার তিনি নিদ্রা বান এবং এই নৌকাধানি পৃথিবীর উত্তর সীমানা দিয়া পূর্ব্বে সমুদ্রে ভাঁহাকে পৌছাইয়া দেয়। চক্র আপলোর ভাগিনীরণে,

তখন লোকে ভাবিত গ্রহগণের পরিত্রমণ সমরে গীতধনি হয় কিন্ত ইহা এত স্বর্গীয় যে মন্ত্রগণের অপবিত্র কর্ণে ইহা ধ্বনিত হয় না। বস্তুতঃ সেক্ষপীর, মিলটনের অনেক স্থলে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।

পৃথিবী যে গোলাকার এবং চন্দ্র যে স্থ্য ইইতে রশ্মি গ্রহণ করে, তাহা পৃষ্টলয়ের ছয় শতালী পূর্বে থেলিন নামক শ্রীকজ্যোতির্বিদই প্রথম প্রচার করেন। আনান্ধাগোরাস নামক অক্স একলন জ্যোতির্বিদ্ চন্দ্রগ্রহণ স্বাভাবিক কারণেই হইরা থাকে এইরূপ প্রচার করাতে তিনি ও তাঁহার সকল আত্মীয় স্কলন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবার আদেশ পান। তাঁহার বল্প পেরিরিদ্য ভর্ষণ আথেক্যের সর্বেদ্র্যক্ষা ছিলেন, কিন্তু তত্ত্বাপি ভিনি অতি কট্টেও সকলকে নির্বাসন দও হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই।

থৃই আবের চারি শত বৎসর পূর্বে পিথাগোরাস লক্ষ গ্রহণ করেন। আবাদ এই, গ্রহ সকল বে পৃথিবীর চহুর্দিকে পরিভ্রমণ করে তিনিই তাহার অথম প্রচার করেন। কোপারনিকাস যবন বহু বৎসর পরে এই কথা পুনর্বার জনসাধারণের সমক্ষে আনেন তথন তাহাকে পোত্তলিক আখ্যা দেওয়া হয়। প্রকৃত পক্ষে থৃইজনের তিন শত বৎসর পূর্বে ইয়ুরোপে বর্তমান জ্যোতিবের প্রচার হয়। এই সমরেই আনেকজালিরা নগরে ইউক্রিড,ইয়াটস্থিনিস্ হিপার্কাস, এবং টলেমীর আবির্ভাব,—আর তাহার কত পূর্বে ইউতে ভারতবর্ধের লোকে জ্যোতি:-শাত্রেবৃৎপর।

জ্যোতিয সহক্ষে আমাদের দেশে কুদংকারের অভাব নাই, কিন্তু সভ্য ইউরোপেও ইহার প্রভাব বড় কম নহে। সে দেশে অমাবস্তার পরেই যদি কেহ কাহারও দক্ষিণ ক্ষত্মের উপর দিয়া চল্রু দেখন তবে তাহা সৌভাগ্য জ্ঞাপক,—কাহারও বাম ক্ষত্মের উপর হইতে চল্রু দেখা বিপত্তিস্চক। সনতলভূমিতে চল্রের বৃদ্ধির সময় আর নিম্ভূমিতে চল্রের বৃদ্ধির সময় শস্তু লাগার স্ক্লনপ্রদ; এই শ্রকার কত সংস্থার এখনও স্বসভ্য ইউরোপে প্রচলিত,—তাহার বিস্তারিত তালিকা দিতে হইলে ভারতীর পৃষ্ঠায় স্থান সম্মুলান হয় না।

#### জাপানে কুসংস্কার।

ঞাপানী ডাক্তার ইরামাদা লিখিত "লাপানে কুদংস্কার" নামক গ্রন্থ পাঠে দেখা যায় লাপানীদের সহিত আমাদের কুদংস্কারের আশ্চর্যারূপ সাদৃশ্য। দৈবজ্ঞকে জিজাদা না করিয়া সংধারণতঃ কোন জাপানী স্থান পরিত্যাগ করে না। অনেক সময় দৈব কর্তৃক নির্দিট স্থলে যদি যথেষ্ট যায়গা না থাকে তাহা হইলে প্রথমত সেই "শুভস্থনে" অস্থারী ভাবে ক্টপ্রতি কয়েকদিন থাকিয়া পরে অস্থা স্থলে যায়। ন্ত্র স্থানে বাড়ী নির্মাণ করিতে হইলেও তাহারা দৈবজ্ঞের পরামর্শ লাইয়া থাকে। ন্তন বাটার সদর, দরজা, গবাক্ষ, পাকশালা প্রস্তৃতিও দৈবজ্ঞের নির্দেশ মতই নির্মিত হইয়া থাকে।

যথন বে ডাক্টোর "শুভহলে" বাস করে, তাহাকেই চিকিৎসার্থ আহ্বান করা হয়। সে ডাক্টার অশিক্ষিত হইলেও আবে যায় না। কোন হলে যাত্রা করিবার সময়ও তাহারা আমাদের জ্ঞায় দিনক্ষণ দেখিয়া যাত্রা করে। যদি শুভদিন না থাকে তবে যাত্রা বন্ধ রাখে। দৃষ্টান্ত ফরুপ ডাক্টোর মহাশন্ধ উলেখ করিয়াছেন, যে এক ব্যক্তি পিতার অন্থখের সংবাদ টেলিপ্রামে অবগত হইয়া

দৈবজের নিকট গখন করায় দৈবত্ত বলিলেন---তিৰ চারি দিনের মধ্যে যাত্রার শুভদিন নাই। কাজেই যাতায় ভাহার বিলম্ব হইয়া পড়িল। ফলে দাঁড়াইল 'এই, বাটা পোঁছিয়া সে দেখিল বে, ঠিক পূর্ব দিন তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। व्यन्तक ममग्र क्रूलित ছাতের। যে বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী সেই বিষয়েও ভাল পরীক্ষা দিতে পারে না-কারণ দৈবজ্ঞ বলিয়াছেন পরীক্ষার সময়টি 🗢 😇 নহে। একদিন ডাক্তার মহাশয় কোন পল্ল-লেখককে পরিহাসচ্ছলে বলেন যে, শীঘুই তিনি একটি আঘাত পাইবেন। এই কথা শুনিবামাত্র গল্পকে এমন বিমৰ্থ হইয়া পড়িলেন যে, ডাক্তার তথন কথাটা রহস্থাত্র বারংবার ইহা বলিয়াও তাহার দে বিখাস দুর করিতে পারিলেন না। গললেখক দিনদিন শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন। ডাক্তার মহা প্রমান গণিয়া অবশেষে আশাকুদা নগরীর মন্দির হইতে মাছলি আনাইয়া এবং মাছলির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গল-লেখককে উহা ধারণ করিতে দিলেন। মাছলি ধারণের পর হইতেই গললেখক ক্রমণ হয় হইয়া উঠিলেন।

উক্ত প্রবন্ধে কুসংক্ষারের আর একটা বেশ মজার

গল্প লিখিত ছইয়াছে। টকিও লগরীর এক দেবদলিবের সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত কোন কারিকর চূড়া ছইতে দেখিল যে, মন্দিরের পার্থে একজন মজুর মন্দিরেরই একটী মুরগী খাদবদ্ধ করিয়া মারিয়া একটী থালি খলিয়ার মধ্যে লুকাইরা রাখিল। কারিকর তাহার সহযোগীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া মুরগীটি লইয়া সকলে মিলিয়া আহার করিলেন। এবং তৎপরিবর্জে থলির মধ্যে এক দেবতার প্রতিকৃতি

### পৃথিবীর পরিণাম।

কিছুদিন পূর্ব্বে অধ্যাপক ল্যাক্সলে (Langley)
বলিয়াছিলেন যে আমাদের এ সৌরজগত শীঘ্রই ধ্বংস
প্রাপ্ত হইবে। স্থ্যের উত্তাপ দিন দিন কমিয়া
আসিবে এবং অসম্ভব ঠাণ্ডায় প্রাণিগণ প্রাণত্যাগ
করিবে। কিন্তু শীঘ্র হইলেও স্থ্যের সেরপ
ভাবে উত্তাপহীন হইতে এখনও ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ
বৎসর। সম্প্রতি ল্যাক্সলে মহাশন্ধ আমাদিগের
অভিরে ধ্বংসপ্রাপ্তির আর এক ভয় দেখাইয়াছেম।

চল্লের প্রভাবে যে জোরার ভাটা হয় তাহার ফলে পৃথিবীর দিবাভাগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই পরিবর্ত্তন অবশ্য এতই সামাস্ত যে আজও পর্যাও কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার পরিমাণ ধরিতে পারা যায় নাই। কিন্তু ব্যাপারটা যে সত্যা সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বাষ্পীয় শক্তির অবিশ্রাম প্রয়োগ না থাকিলে রেলের গাড়ী ছুটিতে ছুটিতে ঘুমন রেলের ঘর্ষণে ক্রমে ক্রমে গতিহীন হইয়া পড়ে ইহাও সেইরূপ।

চল্রের আকর্ষণে পৃথিবীর জল বে পরিমাণে ফীত হয় তাহা নানাদেশে বিভক্ত হইয়া নানাপ্রকার ফল উৎপন্ন করে সত্য, কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিলে আমরা বৃষিতে পারি বে এই জলফীতির ফলে পৃথিবীর গতি মন্দীভূত হইতেছে। তিন ফুট উচ্চ একটা তরক পৃথিবীর গতির বিক্লেপথে অবিরাম ছুটিলে ভাষার

### আশ্চর্য্য টেলিফোন্।

মিষ্টার এস্, জি, ত্রাউন (S. G. Brown) নামে এক ইংরাজ একটি অভুত টেলিকোন্ যন্ত্র আবিকার করিয়াছেন। সাধারণ টেলিকোন্ যন্ত্রের অপেকা রাধিয়া দিলেন। দেবতা মুর্মীকে দেবমুর্তিতে পরিণত করিয়াছেন,— দেখিয়া মজুর বেচারা ইহা তৎপ্রতি দেবতার শাপজ্ঞানে মৃত্বৎ হইয়া পড়িল। ইহা তানিয়া কারিকর মজুরের নিকট উপস্থিত হইয়া আমূল বুতান্ত বর্ণনা করিলেন এবং আশ্চর্যোর বিষয়,— দে কথা তানিবার কয়েক দিনের মধ্যেই মজুর পুর্বের ভায় সুস্থ হইয়া উটিল।

**बी**यः

গতি ষেটুকু প্রতিহত হওয়া সম্ভব এ ছলেও তাহাই হইতেছে। জ্যোতির্বিদগণ বলেন যে চক্রলোকেও এইরূপ জলক্ষীতির হেডু:তাহার দিবসের সংখ্যা প্রায় ২৮ দিন ক্রিয়া গিয়াছে।

আমাদের পৃথিবীর গতি যত কমিয়া আদিবে
দিবদের দৈর্ঘা ততই বাড়িবে। এবং রাজিগুলা
তথন এত অধিক ঠাণ্ডা হইবে যে রাজিকালের
সেই স্কভীষণ শীত, এবং দিবদের প্রচণ্ড উত্তাপ প্রাণি
গণের সমানই প্রাণসংহারক হইবে। কিন্তু পৃথিবীর
দেরপ অবস্থা আদিতে এখনও লক্ষ লক্ষ বংসর।

পৃথিবীর ধাংদের আর এক কারণ তাহার ক্ষর।
পৃথিবীর হালভাগের অবিরামই ক্ষয় হইতেছে।
ওয়ালেস সাহেব গণনা দ্বারা দ্বির করিয়াছেন যে প্রতি
তিন সহস্র বংসরে এক ফুট করিয়া পৃথিবীর হালভাগ
ক্ষয় প্রাপ্ত হইরা সমুদ্রগর্ভে যাইতেছে। এ হিসাবে
দশ লক্ষ বংসরে তিন শত ফুট ক্ষয়প্রপান্ত হইবে।
ইয়রোপের সাধারণ উচ্চতা ৬৭১ ফুট এবং আমেরিকার উচ্চতা ৭৪৮ ফুট। স্বতরাং এইরপভাবে
পৃথিবীর ক্ষয় যদি চলিতে থাকে তাহা হইলে বিশ
লক্ষ বংসরের পর ইয়োরোণ ধৌত হইরা সমুদ্র গর্ভে
যাইবে এবং আমেরিক। ত্রিশ লক্ষ বংসরে তুল্যদশা
প্রাপ্ত হইবে। তাহার পর আমাদের অদৃষ্টে যে কি
আছে তাহা আমরা কেহই জানি না।

ইহা ঘার। শক্ষের গভির দ্র**খ অ**ভূতপূর্বে ভাবে বর্জিত হইবে।

ইংলণ্ডের এক বিজ্ঞান স্মিতিতে ত্রাউন সাহেব

ভাঁহার এই ন্বাবিফ্ত যন্ত্র স্থতে দেদিন এক বক্তা করেন। ভাঁহার বজুতার সারাংশ আমর। নিমে সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

মনুষ্য কণ্ঠখনের বা অন্য যাবতীর শব্দের কম্প্র টেলিফোনের তারের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার কারণ এই যে, সেই ভারের মধ্য দিয়া যে বৈত্যতিক প্ৰবাহ চলিতে থাকে.উক্ত কম্পান সকল দেই বৈহ্যাতিক গতিকে বিক্লিপ্ত করিয়া সেই বিক্লেপের সাহায়ে যথাস্থানে আপনাদিগকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। **टि**लिक्कारन य बास्कि भन अवन करत. यथार्थभाक रम দেই বৈত্যতিক প্রবাহের গতি বিক্ষেপ শ্রবণ করে মাত্র। বর্ত্তমান অবস্থায় কিন্তু তাড়িৎপ্রবাহে বিক্লেপ चं । है वात अबः (महेश्वनित्क मृत भाष लहेशा याहेवात একটা সীমা নির্দ্ধিষ্ট আছে । সুতরাং স্বাভাবিকভাবে আমাদের কর্ণে ষেমন অতি তীর ও অতি গৃহ শব্দ আসিয়া আঘাত করে, টেলিফোনেও গেইরপ এত মৃত্ শক্ষাসিয়া উপস্থিত হয়, যে অংনেক সময় তাহা অহুভব পর্যান্ত করা সম্ভব হয়না। বাউন সাহেবের টেলিফোন এরপভাবে নির্মিত যে ইহার সাহায্যে এই সকল মৃত শব্দ পর্যান্ত স্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইবে। ব্রাউন সাহেবের কৌশলটী আর কিছুই নহে। তিনি প্রবাহবাহী তারের একস্থানে এক অতি ক্ষুদ্র ছেদ রাখিয়াছেন মাত্র। এই ছেদের ফলে তুইটি সংযোগ সীমার মধ্যের দূরত্ব প্রবাহের খারা আপনিই রক্ষিত হয়। ছেলের তুইটি মুথে Asmiumiridium নামক কঠিনতম ধাতুর হুইটি টিপ লাগান আছে।

এইরূপ যন্ত্রের সাধাষ্যে কিছু কালের মধ্যেই কলিকাতায় বসিয়া লাহোরে কোন বসুর সহিত আলাপ করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তন্তিয় টেলিফোনের তারগুলি এখনকার ফাল্প অধিক যোটা করিবার আর আবস্থাক হইবে না। मामाख्य मङ्ग ভाরেই मহত্র माইन पूर्व भंक धाराहिङ हरेरव। স্ভরাং ব্যয়ও অনেক লাঘর হইবে সন্দেহ নাট।

এই আবিচ্ছিদায় আর একটি উপকার
সাধিত হইবে। আজকাল তারবিহীন টেলিগ্রাফে যে
সকল সংবাদ প্রেরণ করা হয়, সেগুলি অধিক দ্রের
হইলে আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। এই
যন্ত্রের হারা সেগুলি খুব স্পষ্ট রূপেই শুনা যাইবে।
আটলাণ্টিক মহাদাগরের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্বব প্রান্ত পর্যান্ত তারবিহীন টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণ
করিলে এক্ষণে তাহা অনায়াসেই শুনিতে পাওয়া
সম্ভব হইবে।

টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে ত এই গেল। কিন্তু বিজ্ঞানের আরও এক দিকে এই যন্ত্র যুগান্তর উপস্থিত করিবে বলিয়া মনে হয়। টেথোসকোপ ('stethoscope) যন্ত্রের নাম অনেকেই জানেন। ডাক্লারেরা এই যন্ত্রের সাহায্যে হৃৎপিও ও ফুসফুসের শব্দ পরীকা কবিয়া থ!কেন। ব্রাউন সাহেব তাঁচার এট নবাবিদৃত উপায়ে এক অতি হক্ষা**ণক্তি সম্প**ন্ন বৈদ্যাতিক ষ্টেথোদকোপ নির্দ্মাণ করিবাছেন। অর্থাৎ ষত্রটি এখনকার স্থায় ভে পুর আকার না হইয়া, একটি স্কা টেলিফোন দাঁড়াইবে। ভবিষ্যতে চিকিৎসক্গণ রোগীর হাৎপিও বা ফুসফুসের অতি সামাক্ত শক্ত এতদারা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। আরও এক নুছন ব্যাপার হইবে। রোগীর বুকের **উপ**র <del>যন্ত্র</del> বদাইয়া তাহা টেলিফোনের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে চিকিৎসক বহুযোজন দুয়ে বসিয়াই তাহা শুনিতে পাইবেন এবং আবশ্যক মত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। লণ্ডনে বিসিয়া ওয়াইট দ্বীপ হইতে এই প্রকারে হৃৎপিণ্ডের শব্দ গুনা গিয়াছে। বিজ্ঞান দিনে দিনে কি অসম্ভবকেই না সম্ভব করিয়া তুলিতেছে।

### वन्ती।

>>

ফিরিয়া ছই হাতে মাথা রাথিয়া আমি শ্যার আশ্রর গ্রহণ করিলাম। প্রাণটা অস্থির হইরা উঠিয়াছিল—এই পাষাণ 'দেয়ালের প্রত্যেক কথাট জানিবার জন্ম এক বিরাট আগ্রহ।

অন্ধকারে দেয়াল হাতড়াইতে লাগিলাম!
মাকড়দার জালে হাত ব্রুড়াইরা গেল। জাল
মুক্ত করিয়া শ্বার উপর বিদিনম! ঘুমে
চোথ ভরিয়া আদিতেছিল। নিদ্রা-ভঙ্গে দেখি,
কক্ষে অস্পষ্ট আলো আদিয়াছে। আবার
দেই পাষাণ দেয়ালের সম্বুথে দাঁড়াইলাম।
দেয়ালের কোণে চারিটি নাম লেখা,— দাঁতো,
১৮১৫; পুলোঁ ১৮১৮; জিন মার্টিন ১৮২১;
কাস্তেগাঁ ১৮২০। নামগুলার সহিত কি এক
ভীষণ স্কৃতি মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল!

দাতোঁ ভাতৃহস্তা, পিশাচ পুলেঁ তার স্ত্রীকে

হত্যা করিয়াছিল, জিন মার্টিন বন্দুকের

শুলিতে বৃদ্ধ পিতার মাথা উড়াইয়া দিয়াছে,

আর কান্তেগঁ—ডাক্তার কান্তেগঁ তার
বন্ধকে বিষ দিয়াছিল।

আমার সমস্ত প্রাণথানা শিহরিয়া উঠিল।
তাহাদেরি শেষ নিখাসে এ গৃহের বায়ু এথনো
বেন ভরিয়া রহিয়াছে! এই শব্যার উপর তারা
তাদের রক্তমাথা হৃদয়ের শেষ কথা, শেষ
চিস্তাটুকু ঢালিয়া দিয়াছে! এই ঘরের মধ্যেই
তারা চলা-ফেরা করিয়াছে! আজা তাদের
দীর্ঘাস এ ক্ষুদ্র ঘরটিকে উষ্ণ রাথিয়াছে
—শীতল হইবার অবকাশটুকুও দান করে
নাই!

তার পর, আমি তাদেরি পিছনে আসিয়া
দাঁড়াইয়াছি ! তারা যেন চারিধার হইতে হাত
নাড়িয়া আমাকে ডাকিতেছে—ঐ না তাদের
কণ্ঠস্বর শুনা যায় ! আমি চকু মুদিলাম ।
তাদের মুর্ত্তি যেন আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিল !

এ সত্য, না স্বপ্ন, না মতিত্রম ! থানিকটা জল পায়ে লাগিল—কি, এ ! মাকড়সা—বড় একটা মাকড়সাকে আমি পা দিয়া চাপিয়া মারিয়াছি—ইহারই জাল আমার হস্তম্পর্শে ছিঁড়িয়া গিয়াছে ! আমার চেতনা হইল—এতক্ষণ যেন মূর্জিত হইয়াছিলাম ! কি সব ছায়ামূর্ত্তি আমার চারিধারে ঘুরিতেছে !

না, না! মনকে স্থা সবল করিতে হইবে। পলে পলে মৃত্যু যন্ত্রণা! ইহার প্রাস হইতে উদ্ধার পাইতেই হইবে। দার্ত্রো পূর্ণের দল কবরের নীচে নিদ্রা যাইতেছে—তারা এখানে আসিবে না, কখনো না—বুথা তাদের চিস্তায় কেন অবশ হইরা পড়ি! এ কারাগৃহ হইতে পলায়ন বরং সম্ভব, কিস্তু মাটির নিমে, কবর ভেদ করিয়া বাহির হওয়া একেবারে অসম্ভব! তবে, কেন, আমি মিছা ভয়ে; সারা হই ?

> <

উজ্জ্বল, প্রশস্ত দিবালোক। কারার চারিধার হইতে একটা কোলাহলের ধ্বনি আসিতেছিল। প্রকাণ্ড ভারী দারগুলা মুক্ত ও বন্ধ করিবার শব্দে, চাবীর ঝন্থন্ আও-য়াজে, চীৎকার-ধ্বনিতে চারিধার মুথরিত হইরা উঠিতেছিল। এই নীরস, কঠিন পাধাণ গৃহ আৰু কি উল্লাস-সঙ্গীতে সহসা ভরিয়া উঠিল! চারিধারে আনন্দ, কোলাহল, সজীবতা, তাহার মধ্যে নিরানন্দ উদাস, শুধু, আমি!

ঘারের পাশ দিয়া একটা প্রহরী চলিয়া গেল। তাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাদা করিলাম, "এত গোলমাল, কেন? এত আহলাদ কিলের?"

প্রহরীটা উত্তর দিল, "ওঃ, আজ যে করেদীগুলার পালে বেড়ি দেওয়া হচ্ছে—
কাল ওরা তুলোঁয় যাবে, তুমি দেখিবে নাকি ?"

সন্নাদীর মত, এই বৈচিত্রাহীন, অপ্রদন্ন, নিঃসঙ্গ জীবন, ত, আর বহা যার না! আমি দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

প্রহরী আমাকে অতিরিক্ত সতর্কভাবে একটা ঘরে লইয়া চলিল। ঘরটার বসিবার জন্ত একথানি আসনও ছিল না, গুধু একটা প্রকাণ্ড জানালা ছিল। মুক্ত জানালা। তাহারি গরাদের মধ্য দিরা, আজ, কতদিন পরে অনেকথানি আকাশ দেখিরা বাঁচিলাম।

প্রহরীটা কছিল, "এখান হইতে দেখিতে পাইবে! রাঞ্জার মত বদিয়া দেখ, কাহারো ঘেঁদ সহিতে হইবে না!"

কণাটা শেষ করিয়া বিরাট শক্তে দে দারে জালা লাগাইয়া বাহির হইয়া গেল !

জানালা দিরা বিত্তীর্ণ প্রাঙ্গণ-ভূমি দেখা যাইতেছিল ! প্রাঙ্গণের সীমা উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা! পাররার থোপের মত জানালা-ভরা প্রকাণ্ড দালান, তারি মাঝে মাঝে দেয়াল! জানালাগুলা অসংখ্য নম্পানের ভ্রিয়া গিয়াছে! সকলেই কৌভুক দেখিতে

দাঁড়াইরা ! মুথে-চোথে একটা আগ্রহের চিহ্ন—কৌতূহলের বিরাট রেথা ! নরকের প্রেত গুলা, যেন, একটু ফাঁক পাইরা, আজ বাহিরের মুক্ত বায়ু ও আলো দেখিরা, আনন্দে মতোয়ারা হইরা উঠিয়াছে ! প্রাঙ্গণের দিকেই সকলে চাহিয়াছিল। আর কিছু দেখিবার কাহারো অবদর ছিল না।

বারোটা বাজিল। কোণের ফটক খুলিরা গেল। কত নৃতন মূর্ত্তি আদিরা রঙ্গছলে দেখা দিল। নিমেষে যেন সেই মৃক, মৌন কারাগৃহ বিচিত্র কলরবে চঞ্চল হইয়া উঠিল। চারি-দিকে একটা জীবনের ম্পন্দন দেখা দিল। উচ্চ হাস্ত ভ চীৎকার, মৃহুর্ত্তেই স্থানটীকে আনন্দ-পরিপূর্ণ ক্রীড়া-ভূমিতে পরিণত করিল। যেন, দৈতোর দল, আজ, ছুট পাইয়া, আনন্দে সাড়া দিয়া উঠিয়াছে।

বলীদলের নতদৃষ্টি, প্রহরীগুলার বীর-দাপ সমস্ত মিলিয়া একটা বৈচিত্রোর স্থষ্টি করিয়াছিল।

বন্দীদিগের নাম-ডাক হইল। কি তাদের অপরাধ, দণ্ডের পরিমাণই বা কি ? যাদের দণ্ডের পরিমাণ অধিক, তাদের নাম-ডাকের সহিত উচ্চ জংধ্বনি উঠিতে লাগিল। উৎস্ক উদ্গ্রীব দর্শকের দল মনের আবেগ যেনধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না! বন্দীর দল, যেন, সৈন্তের মত, আজ যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিয়াছে, তাই এ বিরাট উল্লাসের উন্মাদ চীৎকার! ছই একঞ্চন দর্শক আনন্দে ডিগবাজী ধাইয়া ফেলিল!

তার পর, বন্দীর দলে পরস্পরে আলাপ পরিচর আছে কি না, তাহারি সন্ধান হইতে-ছিল ! যদি থাকে, তবে তাহাদিগকে শ্বতম্ব করিয়া দাও, একসঙ্গে রাখিও না! দণ্ডের কঠিনতা তাহাতে হ্রাস হইয়া যাইবে! এবং তাহা হইলে, তাহারা দিব্য আমোদ-আহলাদে দিন কাটাইয়া দিবে!

চারিদিকের এই বিচিত্র কলরব আমার কাছে এক অথশু রাগিণীর ঝঙ্কারের মত ভাসিয়া আদিতেছিল। যেন কোন্ মায়া-লোকের বিচিত্র সঙ্গীতধ্বনি! কিন্তু অর্থহীন, লক্ষাহীন, উদ্দেশুহীন রাগিণী! মৃত্বায় আমার তপ্ত ললাটে আসিয়া লাগিতেছিল—রৌদ্রের মধ্য দিয়া স্লিগ্ধ আশার রশ্মি যেন ছড়াইয়া পড়িতেছিল। মনে হইতেছিল, ইহাই ত জীবন! এই রৌদ্রকিরণ, মৃক্তনায়, উদার আকাশ,—এ সব হইতে দ্বে থাকা—সে ত মৃত্য!

রৌদ্রটা যেন বায়ুর মহই সরিয়া গেল!
কে যেন তার উপর দিয়া একটা স্ক্র্রা কালো পরদা টানিয়া দিল —বিহঙ্গ-পক্ষের মত, লঘু মেঘ, পৃথিবী ও রৌদ্রের মধ্যে ব্যরধানের স্পষ্ট করিল। স্বপ্রের কুহকজালেরি মত, ঈয়রিবিড় ছায়া আসিয়া আলোটুকুর সম্মুধে দাঁড়াইল। সহসা হই এক পদলা রৃষ্টি হইয়া গেল! প্রাঙ্গণ হইতে দর্শকের দল সরিয়া পড়িল। নাঁড়-হারা পাথীর মত, অসহায়ভাবে বন্দীগুলা ভিজিতে লাগিল! ছ-একজন কাঁপিয়া উঠিতেছিল! তবু নিস্তার নাই! কারণ, তারা বন্দী, তাদের আবার আরাম-স্বস্তি কি!

বৃষ্টি থামিলে প্রহরীরা শৃত্যুপ টানিয়া আনিল! পিছনে কামারের দল! বন্দীগুলাকে বদাইয়া দেওয়া হইলে, শৃত্যুল আঁটিরা কামার তাহাতে মুগুরের বা দিল। কি পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা

কেহ ভূমে সুটাইল, কেহ কাঁদিয়া উঠিল—
প্রহরী-দলের গুঁতার আদবকারদা তথনি রক্ষা
পাইল ! নিশ্চল পাষাণের মত, আমি দাঁড়াইয়।
দেখিতেছিলাম। তার পর, ডাক্তারের
পরীকা!

তথন মেঘ কাটিরা গিরাছে। আবার সুর্যোর আলো ফুটরাছে! কালো পরদাথানি কে যেন ছুইহাতে সরাইরা লইরাছে! ভিতর হুইতে বন্দীর দলে, কেহ শিষ দিল—কেহ-বা একছত্র গান গাহিয়া উঠিল!

তার পর সারি দিয়া সকলে বসিয়া গেল !
এবার ভোজনের পালা। আহার আসিল,
সঙ্গে বড় বড় বাল্তি—তাহার মধ্যে সব্জ
রঙের কি একটা জলীয় পদার্থ ! এগুলাতে
ভাদ নাই, গন্ধ নাই, যাহারা ভুক্তভোগী
তাহারা জানে, কি এ ভয়ন্ধর জিনিস !

তরু তারা —বেচারা ক্ষ্ণিতের দল—তৃপ্তির সহিত, তাহারি সধ্যবহারে ব্যস্ত !

আগ্রহের সহিত আমি সব দেখিতে ছিলাম, কোন জ্ঞান ছিল না! কি একটা করুণার আমার সমগ্র চিত্ত ভ্রিয়া উঠিয়ছিল। চোধে জল আসিয়ছিল।

সহসা একটা উচ্চ চীৎকার ধ্বনি-শুনি-লাম, "এঠ, চল—"। বন্দীর দলে কোলাইল পড়িয়া গেল। সকলে দাঁড়াইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সকলে চলিতে আরম্ভ করিল!

আমারি জানালার পাশ দিয়া তাহারা চলিতেছিল! আমাকে দেখিয়া একবার দাঁড়াইল! আমার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! আমি কি পশুশালার পশু যে, এমন করিয়া আমাকে দেখিতে দাঁড়াইবে।

একজন কহিল, "ফাঁসির লোক দেখ--

ফাঁদি হবে এর।" চারিধারে একটা হাদির ধুম পড়িয়া গেল ! বর্বর !

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল! মনে হইতে-ছিল, আমি বেন শৃত্তে ঝুলিতেছি, ভূমির উপর দাঁড়াইয়া নাই! কি করিয়া ইহারা कानिन (य, वागाव मृजानत्थत वाल्म रहेशा গিয়াছে।

"विषाय, विषाय, वन्नु", निर्लङ्क्क छाटव তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল। একঞ্চন কহিল, "আমার চেয়ে ভালো—শীঘ ছুট মিলিবে! আমি চৌদ্ধ বংসর ধরিয়া জেলে পচিব।"

আমার কোন চেতনা ছিল না। নড়িবার শক্তিটুকু অবধি না! আমার চোখের সম্মুখ দিয়া, জলের স্রোতের মত. वन्तीत पन ठलिया रान ।

সহসা চেতনা ফিরিলে আমি শিহরিয়া উঠিলাম, ভাবিলাম, এই জানালার বাহিরে

কত আলো, কত আনন্দ,—আর ভিতরে वायु, व्यात्ना, श्रांग मकनहे क्या यिन এই গ্রাদগুলা না থাকিত—আ: --গ্রাদ ধরিয়া প্রাণপণ বলে এফবার দিলাম ! একটুও দে নজিল না। আমিই আঘাত পাইলাম। কি এক অস্বাচ্ছন্য অমুভব করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। রাগে, কোভে, আমার অন্তর্থানা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিল।

দুর হইতে কোলাহলের একটা অম্পষ্ট ধ্বনি শুনা যাইতেছিল—আমি জানালার গরাদ ধরিয়া বসিয়া পড়িলাম। কোলাহল ক্রমে আমার কর্ণে ক্ষীণ হইয়া আদিতেছিল--- আলোটুকুর উপর কে যেন আবরণ টানিয়া দিতেছিল—একটা অকুট চীংকার করিয়া আমি মুর্চ্ছিত হইলাম !

(ক্রমশঃ)

### ডিরোজিয়োর কবিতা।

#### वाल विश्वा।

আমার স্বপন, সুথের স্বপন, निष्मरव कृतान, -- এই त्म (क्रम ; ইন্দ্র ধহুর ভঙ্গুর তত্ত্ অস্ত রবির কিরণে শেষ।

রিক্ত শাথার রক্তিম পাতা. বাতাসে হতাশে কাঁপিয়া মরি, নিঠর জগতে আছি কোনো মতে, 🔭 জানি না কথন পড়িব ঝরি'।

গঙ্গার ধারা ষতদূর যায় ওগো দয়াময়! ভাহারো পারে লমে যেয়ো এই স্থখ-বঞ্চিত চিরলাঞ্চিত ভন্ম ভারে।

"(वी-मिमि।"

(वोनिनि हान् ? (वान्षि आमात्र, বৌদিদি তোর চাই প তারার হাটে খুঁজব এবার (मथ्य यमि পाই!

তুই যে মোদের পুণ্য প্রভা,—
ঠাকুর ঘরের দীপ;
তোর মতোটিই আন্তে হ'বে
পুণ্য হোমের টিপ্।
অপ্প-দেবীর পাখা তু'খান্
ধার ক'রে-না-নিয়ে,
ঝড়ের রাজে বেরিয়ে যাব
কারেও না জানিয়ে;
ধর্ব গিয়ে ঝড়ের বেগে
রামধন্তকের একটি রেখা
বৌদি' হ'বে তোর!

ডুব্ব সোঞা সাগর জলে স্থ্যালোকের মত, প্রবাদ গুহার অপ্ররীরা নাইতে যেথার রজ, পরীরাণীর মুকুটমণি, আন্ব সাথে মোর; সেই মুকুটের মধ্যথনি বৌদি' হ'বে তোর!

পক্ষীরাজের পিঠেতে সাজ
মুখে লাগাম দিছে,
যাত্-জানা পাগল্-পানা
করনাকে নিরে,
সটান্ গিরে করলোকের
আন্ব সে মন্দার,
বৌদি' ভোমার সেই ভো হ'বে;
বোন্ট গো আমার।
শ্রীসভ্যেন্দ্রনাধ দত্ত।

### প্রলোভন।

(ফরাদী গল)

"কে ? পল! খুব লোক ভাই তুমি! সাড়ে ছটার সময় তোমার আসবার কথা---এলে গা•টায়, ঠিক একটি ঘণ্টা দেরী! थानात्र अध्या नव करम (यन वत्रक इत्त्र (शहह । আবার মাজ দোকানে যেতে হবে। সন্তাদরে একটা জ্যাকেট না কিনলে নয়। আজ 'দেলে'র শেষ দিন—তাও বুঝি ভূলে গিয়েছ ?" এইরূপে পদ্দী স্বামীকে গ্রহে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। দম্পতির আজে চারি বিবাহ হইয়াছে। যুবক পেরীর মহাসভার সভ্য। এককালে ভাঁহার ভাল **मिन** -ছিল কিছ ভাগ্য বিপর্যান্নে

আজ তাঁহাকে বাৎস্রিক ১০ পাউণ্ডে পেরীর একটী কুদ্ৰ অজানা পলীতে পাঁচতলার উপর কক্ষ ভাড়া করিয়া বাস করিতে হইতেছে। ঘরে আগবাব অতি সামাস্তই— একথানি ডেম্ব. ছুঙ্গনের 可到 ত্থানি এবং চেয়ার ছোট वकिष्ट আহারের জন্ম টেবিল। ঘরের কোণে স্থপাকার "ব্লু" বুক অর্থাৎ মহাসভাসম্বন্ধীর পুস্তক। ডাইনিং টেবিলের চাদরটাতেও ছিদ্রের অভাব নাই। দেওয়ালে একথানি ছবি ও একথানি দর্পণ। মুহুর্ত্তের দৃষ্টিতেই গৃহবাসীর অর্থকটের যথে এই প্রমাণ পাওরা যায়। যুবকের বেশভ্যাতেও ব্যয়বাত্ল্যের লক্ষণ কিছুমাত্র নাই।

চারি বৎসরের অভাব ওহাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে যুবজীকে কিন্তু সোন্দ্যাহীনা করিতে পারে নাই। তাহার পরিধেয় বসন অল্ল মৃল্যের হইলেও পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন—মাথার চুলগুলি স্থবিক্তন্ত, মুখখানি প্রকুলতা মাথান। ক্লুদ্র টেবিলে আহারের পাত্রগুলি সাজাইয়া সহাস্ত বদনে তিনি স্থামীকে বলিলেন "আনতে আজ্ঞা হউক—ভেপুটী মহালয়। পেরীর মহানগ্রীর মহানগরীর মহাসভার ভেপুটীর যোগ্য আহার্য্য প্রকৃত্ত হাসিতে হাসিতে টেবিলে বসিয়া জিক্তাসা করিলেন "আজ কি রেঁধেছ ?"

"কেন ? ঢের !—স্থপ আছে, মাংস হয়েছে তার উপর একটু চাটনিও আছে।" সঙ্গে সঙ্গে একটী দীর্ঘ নিশ্বাসও পড়িল। যুবক এ নিশ্বাদের অর্থ ব্রিলেন, কহিলেন, "প্রিয়তমে, তোমার জক্তই বেঁচে আছি। আজ সারাদিন বজেটের তর্কবিতর্কে কোটী কোটী মুদ্রার কথা আলোচনা করেছি-আর আমার মবে—'' যুবতী বাধা দিয়া विनातन विशेष अप विशेष कि इति १ धकिन ना धकिन जगवान निन (मर्वनहै। এখন রামা কেমন হয়েছে বল দেখি ।" এক প্লেট স্থপ নিঃশেষ করিয়া যুবক বলিলেন "বেশ হয়েছে। আর একটু দাও। সভ্যি বলছি পেরী নগরীতে ভোমার চেয়ে পাকা রাঁধুনী আর নেই।" তার পর দীর্ঘনিখাস সহকারে বলিলেন "এই রাত্রে কট্ট করে যে ভোমাকে সন্তা জ্যাকেট কিনতে যেতে হবে একথা কথনও ভাবিনি।"

"আবার ঐ কথা ?" যুবতী অ**ন্ত কথায়** প্রবৃত্ত হইলেন।

আহারাদির পর স্বামীকে এক পেরেলা কফি, ও অতি স্বল্লার একটী চুক্ট দিয়া গৃহিণী বহির্গমনে প্রস্তুত হইলেন। যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি সঙ্গে যাব"? উত্তর হইল "না—আমি একুণি আসছি। এখন বাইরে গেলে প্রবন্ধটা শেষ করবে কথন? কালই ত ওটা চাই।"

(२)

এত হঃখের মধ্যে এত কট্ট সহ্ করিয়াও আমাদের ডেপুটা মহাশগ্ন স্থা। কেবল. যথন তিনি তাঁর স্ত্রীর কষ্টের কথা মনে করেন তথন আর তাঁর জ্ঞান থাকে না, বুক ফাটিয়া ওঠে। এই মহাদভা আরও এক বংসৰ বদিবে,—কিন্তু নৃতন অধিবেশান তাঁহার निर्काठिक इरेवात (कान मञ्जावनारे नारे। তিনি স্থবক্তা নহেন—তিনি দরিদ্র স্থতরাং তাঁহাকে আর কে সাহায্য করিবে ? তাঁর কলমের জোর আছে কিন্তু খবরের কাগজওয়ালারা ত নিজ স্বার্থ ছাড়িয়া তাঁহার স্বার্থ দেখিবে না। ডেপুটা পাঁড়িত অবদর ভাদয়ে উঠিয়া প্রবন্ধ লিথিবার **জন্ম ডেকোর** বিদিলেন। হঠাং তাঁহার নিকট ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল-এবং দার পুলিবামাত্র পরিহিত একটী অপরিচিত সান্ধ্যবেশ ব্যক্তি—"ক্ষমা করিবেন—আপনিই হয় ডেপুটী মহাশর ?" এই বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন। "আজা ই। আমিই তাই বটে। আসন গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হউক।" "অবখা অবখা বড় অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি। আপনার কক্ষে আর কেহ আছেন কি ?"
"না আমার পত্নী এইমাত্র বাহিরে গেলেন।

অপরিচিত আসন গ্রহণ করিয়া একবার ককের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আমার নাম জিন লিক্রিয়ার। আমি বিশেষ প্রশ্লেষনেই আপনাকে বিরক্ত করিতে গাহনী হইরাছি। ফ্রেঞ্চ-মিডল্যাও লাইন নির্মাণ প্রস্তাবে মহাসভা যে কমিট গঠিত করিগছেন আপনি ঐ কমিটির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন গুনিয়াছি। এই রেল নির্মাণে ফরাসী জাতির ষে যথেষ্ট আর্থিক লাভ হইবে এই বিষয় ৰলিতে ও মহাশয়ের মতামত জানিবার জন্ত আসিয়'ছি। কাগজ পতাদি সকলই আমার সঙ্গে আছে—আমার দৃঢ় বিশ্বাস এগুলি দেখিলে আপনি নিশ্চয়ই রেল নির্মাণের পক্ষে মত দিবেন।" ডেপুটী উত্তর করিকেন "ক্ষমা করিবেন। আমি যাহা জানিতে পারি-রাছি তাহাতে এ রেল নির্মাণে আমাদের যথেষ্ট লোকসান এবং সেইজক্ত আমি ইহার विक्र एक है या कि निवार "या कि कि कि मान ना করেন, তবে এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু কাগৰ পত্ৰ দেখাইতে পারি কি ?" "তাহাতে ক্ষতি কি ?" ডেপ্টী কাগজ দেখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে দরজায় অতি জোরে ঘণ্টা বাজিতে লাগিল।

ডেপুটী দ্বার উন্মৃক্ত করিয়া দেখিলেন বে, বাড়ীওয়ালার লোক বাড়ীভাড়ার তাগাদার জন্ত আসিরাছে। গত তিন মাসের ভাড়া বাকী পড়িরাছে। 'আগামী কল্য ভাড়া দেওয়া ঘাইবে' একথার উত্তরে দরোয়ান মুখের উপরই বলিয়া কেলিল যে, "ইহারা আইন প্রণয়নকার অথচ নিজের আইন মানেন না।" অতি কটে দরোয়ানকে ফিরাইয়া
দিয়া ডেপ্টা অক্তমনক ভাবে পুনর্কার কাগল
উণ্টাইতে লাগিলেন। অকল্মাং বলিয়া
উঠিলেন "এ কি ? এ ৫০,০০০ হাজার
ফ্রাক্ষের চেক এখানে কে রাখিল ?"

মৃত্হাস্ত করিয়া জিন লিক্লিয়ার বলিলেন "আপনার ভোট আমাদের একান্ত আবশুক। ক্ষিটির ছয় জান স্দুষ্টের মধ্যে তিন জন আমাদেরই পক ভুক্ত। বক্রী তিনবন আমাদের বিপক্ষ স্থতরাং তাহারা যে আমাদের বিরুদ্ধে ভোট দিবে ইহা অবশ্রস্তাবী। আপনি কোন পক্ষভুক্তই নহেন—ইহাতে আপনার ব্যক্তিগত লাভ লোকসান কিছুই নাই। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের পকে ভোট দিতে স্বীকৃত হন, তবে আমাদেরই জয় হইবে।" ডেপুটী নির্বাক—ভাঁহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে-কুপালে ঘর্শ্ববিন্দু দেখা দিয়াছে—তিনি ধর থর করিয়া কাঁপিতেছেন। চেক্থানি এখনও হাতে আছে দেখিয়া জিন লিক্লিয়ার বলিতে লাগিলেন "রাজনীভিতেই আপনাকে নিঃস্ব করিয়াছে। আপনি কি ভাবে দিনপাত করিতেছেন একবার তাহাই বিবেচনা করুন। আপনার প্রিয়তমা গত্নীর কথা মনে করুন-এই রাত্রিকালে ফুর্যাগে তাঁহাকে "দেশে"সন্তা স্থাকেট কিনিতে যাইতে হইল।" লিক্লিগার উত্তর প্রত্যাশার ডেপুটীর মুখের দিকে চাহিলেন। ডেপুটী লিক্সিয়ার বলিতে নিৰ্ব্বাক। এখন ও লাগিলেন "৫০ সহস্ৰ ফ্ৰান্ধ। ইহা বারা আপনি আপনার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে शांतिरवन । नृष्ठन निर्वाहरन देशत किश्रमः भ বায় করিলেই আপনার নির্মাচন

প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। আপনার জ্রাকে স্থা করিতে পারিবেন—ছুচার খানি গহনাও দিতে পারিবেন। আপনার কি লজাবোধ হয় না ষে ঐ স্থলর অঙ্গুলিতে আপনি এই চারি বংসরেও একটি আংটি পরাইতে পারেন নাই-একটি ভাল পোষাক দিতে পারেন নাই। খাটিতে খাটিতে বেচারীর সোনার বর্ণ কালি হইয়া গেল-তাহা কি আপনি দেখিয়াও দেখেন না ?"

্ডেপুটীও ঠিক তাহাই ভাবিতেছিলেন— ''কি ছিল! কি হইয়াছে। মেরির থাটিতে থাটিতে হাত হুখানি শক্ত হইয়া গিয়াছে। এত কষ্ট। এত দারিড্য। বাড়ী ওয়ালার দরোয়ানের কাছে অপমান---ত্ধওয়ালার জোগান বন্ধ-মুদীর তাগিদপত্র ! व्यर्थ कष्टे, मत्नाकष्टे, भातौतिक कष्टे, व्यनाहात সবই একদিকে-কিন্তু অপর নিকে ধর্ম সাধুতা স্থনাম। কি করি?" লিক্লিয়ার আবার স্মরণ করিয়া দিলেন "মাডাম ক্রণোকে আপনি স্থী করিতে কি চান না ?"

"মাডাম ক্রণার কথা কে বলিতেছেন।" মেরি গৃহ প্রবেশ করিয়া নিজনাম অপরিচিতের মুখে ওনিয়া, ও স্বামীর বিষয় মুখ দেখিয়া

জিজাসা করিলেন "কে ম্যাডাম ক্রণোর কথা জিজাসা করিতেছেন ?" ডেপ্টার প্রাণে এক নুতন বল সঞ্চারিত হইল। "মেরি! আমাকে রক্ষা কর।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য সুন্দররূপে মেরিকে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। ভেপুটীর কর্পে যেন তথন সরস্থতীর আবির্ভাব হইল !—তাঁহার অনর্গল কথা ভনিয়া জিন লিক্লিয়ার মনে মনে বলিতে লাগিলেন. মহাসভায় যদি এই ভাবে ডেপ্টা বক্তৃতা করিতে পারেন তাহা হইলে আর তাঁহার কোন কট থাকে না। ডেপুটা বক্তব্য শেষ করিয়া চেকথানি মেরিকে দিয়া বলিলেন "ধর্ম দিয়া অর্থ কিনিব বা অর্থ ছাড়িয়া ধর্ম রাথিব — তুমিই এখন তাহা স্থির কর মেরি।" মেরি চেকখানি ফেরৎ দিয়া " আ্যুসমান এথানে বিক্রম হয় না। আপনি অন্ত পথ দেখুন।" এই বলিয়া ভাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। ডেপ্টী মেরীকে চুম্বন করিয়া বলিলেন "৫০০০০ হাজার ফ্রান্ক! ভোমার নরম হাত ছুখানি যে লাল,"---"লাল কিছু অকলছ।"

শ্রীযোগেন্দ্রনাপ সমান্দার।

## ভারতের হূতন সম্রাট।

স্বর্গত সমটে সপ্তম এডওয়ার্ডের বিতীয় পুত शिष्म धनवार्षे कर्ड, शक्य कर्ड डेशारि গ্রহণ করিয়া পিড়সিংহাদনে অধিরোহণ করিয়া ছেন। ১৮৬৫ সালের ৩রা জুন প্রিক্স বর্জ क्नाश्रहण करत्रन। देश्यात्थ त्राकात व्यार्थ-

পুত্রই পিতৃসিংহাসন नाङ करत्रन অধিষ্ঠিত যুবরাজ পদে হন। স্তরাং জোষ্ঠ ভাতার মৃত্যুর পূর্বেবি প্রিফা অর্জ্জকে রাজপুত্রোচিত শিক্ষাদান করিয়া নৌবিভাগে নিযুক্ত করা হয়। এই বিভাগে তিনি

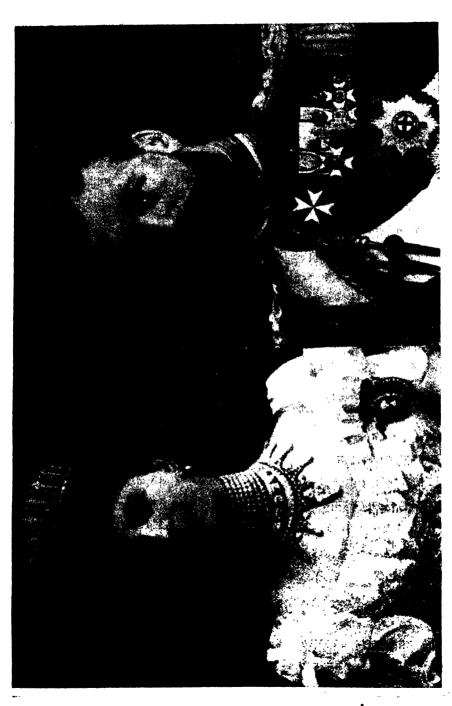

১৯ বৎদর বিশেষ দক্ষভার সহিত কর্ম করেন। রাজপুত হইলেও তাঁহার অন্তর এতই উদার ও অমায়িক ছিল যে তিনি ত্নীয় বিভাগের কোন কর্মচারীকে তাঁহার প্রতি রাজসন্মান প্রদর্শন করিতে দেখিলে বি:শ্য অসম্ভষ্ট হইতেন; এমন কি তাঁহাকে রাজপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতে পর্যান্ত তিনি নিবেধ করিতেন। আহার বিহার আনন্দে সকলের সহিত সমভাবে যোগদান করিয়া সর্বদা সাধারণ বাক্তির আয় কালাতিপাত করাতেই তিনি আনন্দবোধ করিতেন। পুথকের মধ্যে তাঁহার নিজের লেখাপড়ার জন্ম জাহাজের মধ্যে একটি কামরা থাকিত মাত্র। যুবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত ইহবার পূর্বে তিনি "নাবিক প্রিক্স" নামেই সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন।

১৮৯১ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রিন্স এলবার্ট ভিক্তরের সহিত প্রিম্পেদ্ মে অফ্ টেফের বিবাহ স্থির হয়। তুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার একমাদ পরেই যুবরাজের মৃত্যু হয়। মতরাং সেই শোকের মধ্যেই প্রিন্স জর্জ যুবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইপেন। এবং ছই বংসর পরে জ্যোষ্ঠের মনোনীত প্রিসেস্ মের সহিত যুবরাজের বিবাহ হইল।

যুবরাজ জর্জ সমাট জর্জ হইয়া কিরুপে রাজ্যশাসন করিবেন এই বিষয় লইয়া আজ-কাল বিলাতের প্রায় সকল সংবাদ পতেই আলোচনা চলিতেছে। এ বিষয়ে ভবিষা-ঘাণী করা কাহারও পক্ষেই ঠিক নিরাপদ নহে। যৌবরাকা হইতে সামাল্যের দায়িছ ক্ষমে লইলে মহুষ্য যে কভদুর পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব, তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টাম্ভ আমরা স্বর্গগত

সমাটেই দেখিয়াছি। তবে আপাততঃ ইংলত্তের লোক এইরূপ কল্পনা করেন যে, আমাদের নূতন সম্রাট তাঁহার পিতার ভাষ ইতর ভদ্র সর্কাশধাবণের প্রিয় হইবেন কি না ভাগ ইঁহার স্বর্গীয় পিতা লোকের মনোহরণে সিক-হস্ত ছিলেন এবং ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন বশিশেও অত্যক্তি হয় না। এই সঙ্গে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে পঞ্চম জ্বর্জ দেশের শক্তিবান মন্ত্রীসমাজের ক্রীভাপত্রলি হওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে। রাজনৈতিক **হুটতে সামাজিক পর্যান্ত সামাজ্যের স্কল** বিষয়েই তাঁহার নিজেই একটা নির্দিষ্ট মত আছে এবং তাহা প্রকাশ করিতেও তিনি कान मिनरे कुर्शात्वाध करतन नारे। ध मकन বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞান অসাধারণ। দেশে যথনই কোনও বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে যুবরাজ জর্জ স্বাস্থ:করণে ভাহার भक्त पिक कानिवात (ठष्टी कतिबादक्त। দিনের পর দিন তিনি পার্লামেণ্টে ষাইয়া দেশের সকল সম্প্রদায়ের মতামত মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। गाञ्चाकां मचरके अ তাঁহার অভিজ্ঞতা অসাধারণ। নৌবিভাগে থাকিয়া তিনি পৃথিবীর চতুর্দিকে যেরাপ ভ্রমণ করিয়াছেন, সেরূপ কোনও ভাবীরাজার অদৃষ্টেই সচরাচর ঘটে না। এক সমরে বক্তৃতাকালে তিনি বলিয়াছিলেন—"যদি व्याननामित्रक व कथा विन दर वशास्त्र वर्षन কোন ব্যক্তিই উপস্থিত নাই যিনি আমার ভাষ বিভিন্ন ব্রিটিশ রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছেন, তাহা হইলে সেটা বোধ হয় আমার পক্ষে থুব অন্তায় গর্কা হইবে না। এত ভ্রমণের

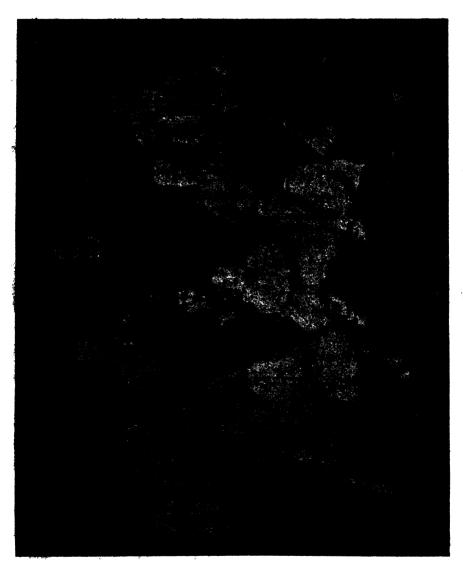

পরেও যদি আমি পৃথিবীব্যাপী ব্রিটশ সামাজ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়াথাকি বা সাম্রাজ্যের উন্নতি ও মঙ্গলের প্রতি মনোযোগী না ছই, তাহা হইলে ঝাপারটা খুব বিসায়কর হইবে সন্দেহ নাই।" আর এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন—"ইংল্ড বলিতে আমি কেবল পশ্চিম সমুদ্রের এই দ্বীপপুঞ্জকে বুঝি ना, जामात हेश्न ७ পृथिवीमत्र वाथि इहेत्रा পডিয়া আছে ৷"

युवद्राक कर्ष्क यथन द्यथात्न शमन कतिया-(इन, छै। हात्र वावहाद आवान वृक्ष विनर। সকলেই বুঝিয়াছেন যে তাঁহাদের খ্রীদমৃদ্ধির জন্ম যুবরাজ অন্তরের সহিত ব্যগ্র ও সচেষ্ট। অপরের অবস্থার প্রতি সহাত্ত্তির ফলে তিনি সকল দেশেই সহস্ৰ সহস্ৰ ব্যক্তিকে অভেন্ত বন্ত সতে বন করিয়াছেন। তাঁহার অন্তর্গু অতি তীক্ষ। তিনি ভারতবর্গ হইতে ইংলতে ফিরিয়া গিয়া ভারতের ইংরাজ কর্মচারীকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন-আমাদের শাসন প্রণালী মধ্যে আমরা সহায়ভৃতিকে অধিকতর প্রাসার দান করিলে, ভারত শাদন আরও সহজ ও মুথকর হইরা উঠে।" পরম্পারের মধ্যে সহামুভূতিই যে রাজা প্রজার সম্বন্ধ বন্ধনের মূল তাহা যুবরাজ বিস্মৃত হন নাই।

সমাট জর্জ অনেক সদ্ভণে ভৃষিত। তাঁহার প্রকৃতি সরল, অকপট, বিনয়ী,---পরত:খকাতর, সংঘমী, ও ধর্ম চীরু। কোনও প্রকারের কাপট্য বা বঞ্চনাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘুণা করেন। তিনি নিজের প্রতি निভাত कर्छात। आहात विहाटत छ।हात

স্থায় সংঘদী পুরুষ খুব অলই দেখা যার। সকল সময়েই তিনি আপনাকে কর্মে নিযুক্ত রাথেন। পুস্তক পাঠ করা তাঁহার একটি বিশেষ প্রিয় কর্ম। সমাটের গৃহজীবন ইংলওের আদর্শ বলিলেও অত্যক্তি হয় না। সমাট ও সমাজী উভরে পরস্পরের প্রতি অমুরক্ত। পিতামাতা একান্ত সন্তান গুলিকে লইয়া সর্বাদা কালাতিপাত করেন। তাঁহার চরিত্র নিষ্কার । আছ পর্যান্ত তাঁহার চরিত্রের প্রতি কেচ ইক্লিছেও কোনো দোষারোপ করিতে সাহস করে নাই। জুয়াথেলা, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি বাদনকে তিনি ঘুণা করেন। শিকারই তাঁহার একমাত্র আনন্দ্ৰায়ক ক্রীড়া। আমাদের নৃতন সমাজীও বিশেষ গুণবতী রমণী। তাঁহার বিচক্ষণ বুদ্ধি, তীক্ষ্ম বিচারশক্তি স্বাভাবিক সদাশয়তার গুণে তিনি পতির কঠোর কর্মে যথার্থ সহধর্মিণী হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

মালা গ্রহণ করিয়াই তিনি ভারতবাদীকে তাঁহার পিতৃশোকে সহাত্ত্তি প্রকাশের জন্ত আন্তরিক ধন্তবাদ প্রদান করিয়া যে আদ্রাস বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে আশ। হয় যে তাঁহার স্বর্গীয় পিতা ও পিতামহীর পদাত্মরণ করিয়া, তিনিও ভারতের স্থ্যমুদ্ধি বুদ্ধি করিতে এবং প্রকার অসম্ভোষ ও অশাস্তি দূর করিতে যত্নবান হইবেন। ঈশবের নিকট প্রার্থনা করি,—আমাদের এ আশা সকল হউক এবং নৃত্ন স্মাট ও স্ঞাজী যথার্থ রাজধর্ম পালন করিয়া অক্ষয়-কীৰ্ত্তি লাভ কৰুন।

# ধূমকেতুর পুচ্ছ কি।

ধ্মকেতুর পুচ্ছ কি ? এ সম্বন্ধে ভারতীতে আলোচনা হইতেছে দেখিলাম।

"ধৃমকেতু কাচদদুশ স্বচ্ছ বস্তুর শৃন্তগর্ভ গোলক বা প্রতিগোলক বা গোলকাভাস মাত্র:"- Proctor এর সময় এ মত প্রকাশ তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইমাছে। কিন্তু এপর্যান্ত পণ্ডিভগণ বিজ্ঞানে যতদুর অগ্রদর হইয়াছেন তাহাতে আকাশে কোন শৃত্তগর্ভ গোলকের অবন্ধিতি তাঁছারা করনা করিতে পারেন না। গ্রহগণের **ऐस्र**व কল্পনা যেক্সপে হইয়া থাকে তাহাতে শৃত্যগর্ভ কোন গোলক আকাশে উৎপন্ন হইতে পারে না। यেक्रभ विश्वकां व्यवः यक्रभ প্রবলবেগে ভ্ৰমণ কৰিতেছে তাহা দেখিয়া পণ্ডিতেরা ইহাকে বাপ্সায় কল্পনা করিতেও হন না৷ এমন কি কিছুদিন পরে হয়ত ধুমকেতুর চন্ত্রও নিজ কক্ষে আবর্ত্তন পর্যান্ত পণ্ডিতেরা দেখিতে পাইবেন। বর্ত্তমান হেলির ধৃমকেতুর (Halley's Comet) পার্শে এবং অন্ত হুই একটা ধুমকেতুর পার্ষে ছোট ছোট ধৃমকেতু পণ্ডিতেরা করিয়াছেন। কিছুদিন পরে হয়ত দেখা ষাইবে এগুলি বাস্তবিক তাহাদের চারিদিকে

ভ্ৰমণ করে। যদিও সাধারণ চক্ষে ধ্মকেতুর পুক্ত একটী মাত্র দেখা যায় কিছ বাস্তবিক সব সময় তাহা একটী নয়।\*

२७८म এ প্রেল কোদাই কেনাল মান-মন্দিরে যে ফোটো গ্রাফ লওরা হইরাছে ভাহাতে দেখা গিয়াছে হেলির ধূমকে হুর পুচ্ছ সংখ্যা সাত্টীর কম নয়। ইহার ব্যাখ্যা কিরুপে করা যাইতে পারে। ধৃমকেতুর পুচ্ছ ভিন্ন চারিপার্শে বছদূর পর্যান্ত একটা আলোকময় আবেরণ থাকে। ইহা বাতীত স্র্যোর ভগু বিপরীত দিকে নয় স্থোৰ পুচ্ছ দেখা याय । कथन कथन (मथा यात्र (य यथन पुरत थारक তথন পুচ্ছ পূর্য্যের দিকে কিন্তু নিকটে আসিলে ভাগা সুর্য্যের বিপরীত দিকে চলিয়া যায়। ইহার কারণ কি? শুধু যে পুচছ দিক পরিবর্ত্তন করে তাহাও নয়, কখনও কখনও मिया यात्र शूर्ट्य उच्चिमा क्षेर किया यात्र. পুচ্ছ কল্পিত ও তরঙ্গায়িত হইতে থাকে: এবং পুচ্ছের দৈর্ঘ্য হঠাৎ কমিয়া যায় বা বাড়িয়া উঠে। এ সমস্তের কি কারণ দর্শনে ঘাইতে সম্বন্ধ দ্বিতীয় পারে १ এছৎ व्यात्नाहनात हेळा त्रहिन।

শ্রীবিনয়ভূষণ রাহা দাস।

• Chamber's, Hand Book of Astronomy, page 411:-

"In five instances when the Comet has more than one tail the second has extended more or less towards the sun. This was the case with the Comet of 1823, 1831 (iv) 1877, (ii); 1880 (vi)"

"Although Comets usually have but one tail yet two is by no means an uncommon number." (dunlop)

### ভূত দেখা।

্ষ্পুত আছে কিনা, ভাষা লইয়াই তৰ্ক চলিতেছিল।

তর্কের মাত্রা অতিরিক্ত চড়িরাছিল। উমেশ ভায়া প্রাণপণ বলে বলিয়া উঠিল, "চাকুব প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস না করলে ত, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অফিডও স্বীকার করা যার না।"

যহীশ কহিল, "আমি নিজে না দেখে থাকি, অপরে ত তাঁকে দেখেছে, তার পর টাকা ও টিকিটের উপর মুখের ছবি, ফ'টোগ্রাফ—এ সবেও ত তাঁর অন্তিত্ব দস্তর-মত প্রমাণ হচ্ছে!"

উমেশ উচ্চ হাস্তের সহিত কহিল, "পণে এসো, দাদা—তেমনি ভূতও অনেকে দেখেছে —এবং এখানে না হলেও, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে তার ফ'টো পাওয়া যাচেছ।"

সতা! কথাটা উড়াইবার উপায় ছিল
না। যতীশ কোম্পানি নিজেদের ফাঁদে
আপনা হইতেই ধরা দিল। শুাম এতক্ষণ
চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তর্ক থামিতে সে
কহিল, "আমি একটা চাকুব প্রমাণের কথা
জানি।"

সকলে সাগ্ৰহে কহিল, "কি রকম ?"

"ও সব নিয়ে বাজে তর্ক করলে চলবে, কেন ?" বলিয়া স্ক্র শরীর, অ্যাষ্ট্রাল প্রেন প্রাক্তি, কতকগুলা হুর্কোধ্য প্রকাণ্ড কথা, উমেশ এক নিখাসে বলিয়া গেল।

আমরা ভামকে চাপিয়া ধরিলাম, "কি রক্ম প্রমাণটা হে ?" খ্যাম কহিল, "তবে শোন !"

শ্রাম আরম্ভ করিল, "সে আক প্রায় আঠারো বংসরের কথা! তথন প্রেসিডেন্সিতে বি, এ পড়ি। মাঘ মাস। সন্মপর বিবা-হের ধূমে হোষ্টেলে কাহারো কাজকর্ম ছিল না। বর্দ্ধানে বিবাহ হইবে—ট্রেণের সেকেণ্ড ক্রাস রিজার্ভ করা হইয়াছিল। 'সহর বর্দ্ধান কথনো দেখি নাই, দেখিব; তাহার উপর,হাবড়া হইতে বর্দ্ধান অবধি সেকেণ্ড ক্রাম্মে লগেজ-নারী বিবর্জ্জিত অবস্থায় ভ্রমণে, বন্ধ্বান্ধবে মিলিয়া হাসি গল্প-গানে সারাপথ নিশ্চন্ত আরামে কাটাইয়া দিব—ইহারি আনন্দে বিভোর ইইয়া উঠিলাম।

বিবাহের দিন, সজ্জিত বেশে সকলে বাছির
হইলান। মন্মথ যাইয়া বরবেশে ফার্ষ্ট ক্লাশে
উঠিল—আমরা,বর্যাত্রীর দল, সেকেণ্ড ক্লাশের
রিজার্ভ কক্ষ অধিকার করিলাম। আকাশটা
মেঘাচ্ছল্ল ছিল—একজন চীংকার করিয়া
উঠিল, 'ধন্ত রাজা পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে
মাঘের শেষ"! কথাটা আমাদের মোটেই ভাল
লাগে নাই। কারণ, শাল দোশালা পাম্প-ম্ন্
ভিজিয়া মাটি হইয়া যাইলে, 'রাজার পুণ্য
দেশের জয়' গাহিবার প্রবৃত্তিই হইবে না!
ট্রেণ প্রিরামপুর ষ্টেশন ছাড়িলে মুষলধারে
বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এবং শীভটিও প্রচণ্ডভাব
ধারণ করিল! আমাদের আনন্দের স্লোত,
তথন, বরফের মত, জমিয়া আসিতেছিল।
কারকেশে বর্জমানে কঞাপক্ষের বাটী

পৌছিলাম। আয়োজনের ক্রটি ছিল না। বর্যাত্রীদিগের রাত্রিবাসের জন্ম তাঁহারা ঠিক একটি বাড়ী করিয়া সম্বাধের রাথিয়াছিলেন। নৃত্যগীতেরও ব্যবস্থা ছিল-বৃষ্টিতে আসর তেমন জমিতে পারিশ না। আহাবাদি শেষ করিয়া বিশ্রাম-বাটতে গেলাম। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। মাবো-মাঝে মেঘের গর্জন ও বিচ্যাতের চমক উৎস্বানন্দের পরি-বর্ত্তে বিভীষিকার সঞ্চার করিতেছিল। আমা-मिरात अभितिष्ठि এकि यूवक,— <a। इत्र, कश्चाभक्तीय,-विद्या উठिन, "कि इर्धार्ग! ভূতপ্রেতেই এ চর্যোগে শুধু বাহির হয় মামুষে পারে না। নিমন্ত্রণের জ্লাও না।"

হল ঘরের কোণে বিদিয়া একটি ভদ্র লোক তামাকু সেবন করিতেছিলেন—দাড়ী, গোঁকে তাঁর মুখটাকে একেবারে ঢাকিয়া রাখিয়া ছিল। মাথায় প্রকাণ্ড চুল—অর্থাং দেখিলে তাঁহাকে থিয়সফিষ্ট কিম্বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের লোক বলিয়া মনে হয়। তাঁর নামটা, ব্ঝি, রতনবাব্,—পরিচয়ে জানিয়া ছিলাম—রতন বাবু বলিলেন, "বলেন কি মশায়—! ভৃতগুলার কি কাঞ্জ্ঞান নাই যে,এই হুর্যোগে মরিবার জন্ম বাহির হইবে!"

কক্ষমধ্যে হাস্তের তরঙ্গ উঠিল! আমি কহিলাম, "ভূতেরও মরিবার ভয় আছে নাকি?"

রতন বাবু বলিলেন, "তারা এ ছর্যোগে বাহির হয় না—ক্যোৎসারাত্রিটারই তারা পক্ষপাতী!"

অপরিচিত যুবকটি কহিলেন, "আপনার সঙ্গে তাদের কথাবার্তা হয়েছিল, বুঝি !" রতনবাবু কহিলেন, "নিশ্চয় — !" অপরিচিত যুবকটি কহিলেন, "ভূত! যার অন্তিম্বই নাই—তাই দেখিয়াছেন! আশ্চর্যা!" রতনবাবু কহিলেন, "ও বয়সে সবই আশ্চর্যা বলে মনে হয়! যদি আপনাকে দেখাইতে পারি— ?"

অপরিচিত যুবকটি বাধা দিয়া কহিলেন, "আর, যদি না পারেন ?"

"না পারি?" রতনবাবু প্রেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া কহিলেন, "আমার নিকট নোটে-টাকায় আটচল্লিশ টাকা আছে, আমি এগুলি আপনাকে দিব।"

আমাদের দলের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "রীতিমত বাজি !"

অপরিচিত যুবকটি হাসিয়া কহিল,
"আমার কাছে অত কিছু নাই—আসিয়াছি,
বিবাহের নিমন্ত্রণ —সঙ্গে তিন-চারিটি টাকা ত মোটে আছে।"

রতনবাবু কহিলেন, "তবে আর মিছা বাজি রাথিয়া কি হইবে?" হোষ্টেলের দল মাতিয়া উঠিণ। আমরা কহিলাম, "দেখান্ ভূত—আমরা চাঁদা দিয়া বাজি রাথিব।"

রতনবাবু হঁকা নামাইয়া, হাদিয়া কহিবেন, "যথন বাজিরি কথাই হল, তথন টাকা বাহির ক্রন! তা ছাড়া, তর্কটা ওঁর সঙ্গেই হচ্ছে, যথন—"

"বেশ!" বলিয়া সকলে পকেট হইতে বাাগ বাহির করিলাম। চাঁদায় পঞ্চাশ টাকা উঠিল। অপরিচিত যুবকের হাতে দিয়া কহিলাম, "রাথুন মশায়,টাকা, আপনিই রাথুন! যদি উনি ভূত দেখাইতে পারেন ত, সব উনি লইবেন, আর যদি না পারেন ত, উঁহার আটচল্লিশ টাকা আমরা ভাগ করিয়া লইব!" রতনবারু কহিলেন, "থুব ভাল কথা।" আমরা কহিলাম, "তা হলে, এথনি ভূত দেথাইবেন ত ?"

দলের মধ্যে একজন ছিল—যাদব মিত্র, এখন সে ব্যারিষ্টার—তার ভৃতের ভয় ছিল। সে কহিল, "তোমরা কি ঘুমাতে দেবে না ? ভূতের হাঙ্গামা বাধাইয়া তুলিলে।"

আমরা তথন উৎসাহে মত্ত—বেচারার কথা গ্রাহের মধ্যেই আনিলাম না।

রতনবাবু কহিলেন, "ওঁর যখন ভর আছে, তথন এথানে ও সব হাঙ্গামা না করাই ভালো, শেষে —"

আমরা কহিলাম, "কোপার, তবে যাব, এই জলে, কাদায় ?"

কভাপকীয় একটি ভদ্লোক আনাদিগের অভার্থনার জ্বন্ত উপস্থিত ছিলেন,—তিনি কহিলেন,—"ত রশিটাক দূরে বাঙলা স্কুল আছে, সেখানে গেলে হয় না ?"

"থুব ভালো হয়—" বলিয়া রতনবাব্ অগ্রসর হইলেন। আমরাও পশ্চাতে চলি-লাম। কাদা বা জলের জন্ত, তথন আর এতটুকু দ্বিধা ছিল না। বিবাহবাটা হইতে গীতধ্বনি শুনা যাইতেছিল।

বাঙলা স্কুল খুলাইয়া ক্সাপক্ষীয় ভদ্র-লোকটি, দালানে, বেঞ্চ টানিয়া আমাদিগকে, বসাইলেন।

অপরিচিত যুবকটিকে লইয়া রভনবাবু পার্থের ককে প্রবেশ করিলেন। জানালা খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই চেয়ারে বহুন।" তিনি চেয়ারে বদিলে, রভনবাবু বাহিরে আদিলেন, কহিলেন, "আময়া বাহিরেই থাকিব—ঘরটি বাহির হইতে বন্ধ থাকু—" বাহিরের থোলা জানালা দিয়া হু হু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস আদিতেছিল—মামাদিগের হাড় অবধি কাঁপাইয়া তুলিতেছিল! কিন্তু সেদিকে আমাদিগের লক্ষ্য ও ছিল না। ঘরের মধ্যে কি হয়, দালানের জানালা দিয়া, আমরা তাহাই দেখিতেছিলাম। রতনবাবু বলিলেন, "আপনি বদিয়াছেন ত! কোন ভয় করিতেছে না?"

তিনি কহিলেন, "আপনার ও সব বুজরুকি গৎ রাখিয়া, চাক্ষ্য প্রমাণ দেখান দেখি।"

রতনবাবু বলিলেন, "বেশ! বাহিরের জানালার দিকে চাহিয়া দেখুন—কি দেখিতেছেন?"

তিনি কহিলেন, "বিহাতের চমক—মার অস্পষ্ট গাছপালা—"

আমরা হাসিয়া উঠিলাম।

"বেশ — বাহিরের দিকেই চাহিরা থাকুন"
— বলিয়া রতনবাবু ক্ষিপ্র স্থারে থানিকটা
ছড়া বলিয়া গেলেন! "জঙ্গল ফুঁড়ে, আয়রে
উড়ে—" ধরণের প্রকাণ্ড এক ছড়া!

ছড়া শেষ হইলে রতনবাবু কহিলেন, কি দেখিতেছেন ?"

ভিতর হইতে তিনি কহিলেন, "বাহিরে, জানালার ধারে থানিকটা ধোঁয়া—!"

আমরা উদ্গ্রীবভাবে দেদিকে লক্ষ্য করিলাম — কিছু দেখিতে পাইলাম না। কহিলাম, "কই মশাম, কিছুই দেখিতেছি নাত।" রতনবাবু গন্তীরম্বরে কহিলেন, "চুপ!" তার পর কহিলেন, "আছা! অপনার ভয় হইতেছে ?"

"ধোঁয়া দেখিয়া, ভয় ?"

রতনবাবু আবার থানিকটা ছড়া বলিয়া কহিলেন, "এবার কি দেখিতেছেন ?'

"ধোঁ দাটা উপরে উঠিয়া কুগুলী পাকাই-তেছে—তালা হইতে একটা মাহুষের মূর্তি! এ কি, এ যে আমার এক বন্ধু—"

রতনবারু কহিলেন, "বন্ধু ? ইনি জীবিত আছেন ?"

"না,—আজ তিন বৎসর হইল—বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করিয়াছেন।'' আমরা আশ্চর্য্য হইলাম।

রতনবাবু কহিলেন, "এখন আপনার ভূতের অন্তিজে বিশাস হইতেছে ?''

**"বলেন কি,** এট আমার দৃষ্টিবিভ্রমও ত হইতে পারে।"

আমরা অন্থির হইয়া উঠিতেছিলাম। এত বড় অবিখাসী লোক! ভৃত দেখিতেছে, তবু মানিবে না! আর আমরা চাঁদা দিয়া মোটে দেখিতেই পাইলাম না! গা-টা ছম্-ছম্ করিতেছিল—থাকিয়া-থাকিয়া দেহে রোমাঞ্ হইতেছিল!

"দৃষ্টিবিশ্রম! বেশ! তবে আর একটু দেখুন", বলিয়া, রতনবারু আবার ছড়া ফুরু করিলেন, কহিলেন, "এখন কি দেখিতেছেন ?"

"লোকটার কেমন ছায়ার শরীর—আমার দিকে আদিতেছে,—আমার পাশে দাঁড়াইয়াছে,
—হাত তুলিতেছে—আমার গায়ের দিকে—
ভারী ঠাণ্ডা হাত—উ:,য়েন ছুঁচ বি ধিতেছে—
বাবারে !" অপরিচিত যুবকটি মুর্চ্ছিত হইয়া
সশব্দে ভূমিতে পড়িয়া গেল !

আমরা তাড়াভাড়ি ভিতরে যাইলাম ! 'জল, জল' শকে স্থানটা মুধরিত হইরা উঠিল ! রতনবাৰু বলিলেন, "হু পাতা ইংরাজী পড়িয়া ভূত মানেন না—দেবতা মানেন না— ধরাকে সরা জ্ঞান করেন—এ রোগের ঔষধ কি ? তা যাক্, বাজি জিতিয়াছি— আমার টাকার প্রয়োজন নাই—উঁহার যে শিক্ষা হইয়াছে, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ! আপনারা নব্যের দল,—আপনারাও ত চক্ষে দেখিলেন।"

আমরা তথন মৃচ্ছিতকে লইরা ব্যস্ত হইলাম। জ্ঞান-সঞ্চার হইতেই, অপরিচিত যুবকটি কহিলেন, "কোথার গেল, দে বেটা! ভক্ত, বুজরুক! উঃ, আমার প্রাণটাই গিয়াছিল —আমি তাকে পুলিশে দিব, এথনি থানার টানিয়া লইরা যাইব,—বেটা—"

কথাটা বলিতে বলিতে তিনি বাহিন্নের দিকে ছুটিলেন।

আমরা সকলে মিলিয়া চেয়ার-টেবিলগুলা তুলিয়া, বাতি আলিয়া বাসার দিকে চলিলাম !
কন্তাপক্ষীয় ভদ্রলোকটি কহিলেন, "তাই ত,
ব্যাপারটা ভালো, বুঝা গেল না ত।"

বাদার আদিরা দেখি, যাদব মিত্র আপাদ-মস্তক লেপ মুড়ি দিয়া পড়িরা আছে। আমরা ফিরিতেই দে কহিল, "কি দেখিলে ?"

আমরা কহিলাম, "আশ্চর্যা কাণ্ড!

যথার্থ ই ভূত আছে! তিন বৎসর পূর্বেং যে
লোক মারা গিয়াছে, সে একেবারে আজ
স্বারীরে উপস্থিত!"

यानव कहिन, "बठक (निश्रात ?"-

আমরা কহিলাম, "স্বচক্ষে ঠিক নয়—তবে, হাঁ, একরকম স্বচক্ষ্ বই কি ! সেই যে ভদ্রলোকটি যিনি তর্ক করছিলেন, তিনি দেখিয়া ভয়ে মৃঠ্ছা গিয়াছিলেন !" যাদৰ কহিল, "মৃক্ত্ৰ ভাঙিয়াছে ?"
আমরা কহিলাম, "হাঁ!"
"কোথায় তিনি ?"
"এখানে ফিরিয়া আসেন নাই ?"
"না!"

"রতনবাৰূও এখানে ফিরেন নাই ?" "কই না।"

"তবে বুঝি বিবাহবাড়ীতে গিয়াছেন! সে ভদ্রলোকটিত এমনি চটিয়া উঠিয়াছেন, যে ভয় দেখানোর জন্ত, রতনবাবুকে পুলিশে দিবেন বলিয়া শাসাইয়া তাঁহারি সন্ধানে গিয়াছেন!"

9

গল্পে-গুজবে সময় কাটাইবার পর, শেষ রাত্রে আমাদিগের নিজা আসিল। প্রভাতে, নিজাভকে রতনবাবুদের সন্ধান লইলাম— তাঁহাদের চিহ্নও নাই! ব্যাপার কি!

চা মিন্তার প্রভৃতি বইয়া ক্যাপক্ষীয় ভদ্রলোকটি আসিয়া কহিলেন, "আপনাদের দলের তাঁরো কোথা গেলেন! সেই ভূত! তাঁদের দেখিতেছি নাত!" আসরা কহিলাম, "কই এথানে ত, আদেন নাই! আঃ তাঁরা ত আমাদের দলের নন! কন্মাযাত্রী, না ?"

"না! তাঁরা আপনাদিগের আসিবার পূর্ব্বেই আসিয়া সন্ধান লইরাছিলেন, বর্ষাত্রীর দল আসিয়াছে কি না —বর্ষাত্রী বলিয়াই ত পরিচয় দিয়াছিলেন।"

আমরা আকাশ হইতে পড়িলাম। তবে

কি! ভালো কথা, আমরা চাঁদা করিয়া

পঞ্চাশটি টাকা যে সেই অপরিচিত যুবকটির

হাতে রাথিয়াছিশাম।

রীতিমত গোলমাল বাধিয়া গেল। থানায়, ষ্টেশনে লোক ছুটিল। সংবাদ আসিল, রাত্রে কুলির দল গোঁফ-দাড়ী সমাচ্ছন্ন একটি লোককে সঙ্গীসহ, ষ্টেশনে, প্লাটফর্ম্মের বেঞ্চে, বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, তার পর যে, তাহারা কোথান্ন গিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারেনা।

बीतोतीक्रासाहन मुस्थानाधात्र।

## বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন।

বঙ্গীর সাহিত্য পরিষদ বোল আনা বাঙ্গালীর
নিজম্ব; বাঙ্গালীর উৎসাহ ও আবেগে স্থাপিত এবং
ততােধিক উৎসাহে তৎকর্ত্ক পরিসালিত।
এদেশের অস্তান্ত অর্থাৎ রাজনৈতিক, সামাজিক
প্রভৃতি সমিতি ও সন্মিলনের তুলনায় এই
সন্মিলনের বিশেষত্ব এই যে এখানকার চেটা ও
উত্তয় শুধু আলােচনায় ও বজ্তাতেই পর্যাবসিত
হর না। এবানে বাঁহারা আলােচনা বা বজ্তা
করেন, তাঁহাদেরই কাষ করিতে হয়। "আত্মবশ্ট
মুখ"। এই মহাবাক্যের প্রফুত মর্ম্ম নব্য বাজালী

টিক্ কোন্ সময়ে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন বলিতে পারি না। তবে ইহা নিশ্চিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিবদ্-সংস্থাপন এই সভাটীর উপলব্ভির একটা প্রথম ও অংধান ফল।

বৎসর বংসরই সরস্বতী পূজা দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু বিগত বাসন্তী পঞ্চীর সময়ে ভাগলপুরের সাহিত্য সন্মিলন ক্ষেত্রে যে মৃর্তিতে মা দেখা দিয়াছিলেন তাহা বস্তুতঃই প্রাণোমাদ কারিণী।

কবিবর রবীক্রনাথ ঠাকুর, বিজ্ঞানাচার্য প্রফুলচক্র রায়, প্রত্বভারবিৎ শরচক্র দাস্ও ইতিহাসাচার্য বছনাথ সরকার প্রভৃতি মহারথী হইতে আমাদের ন্থায় সামাক্ত অভিজ্ঞাস্তলন মাত্চরণে ভক্তি পুস্পাঞ্জলি প্রদান মানসে জ্ঞানশিপাসী বৌদ্ধ শ্রমণ প্ররেণুপ্ত প্রাচীন অক্লেশের প্রধান নগরীতে স্ম:বত হইরা-ছিলেন। স্কলেই ক্সাঁ, মাত্ভাবার দারিস্তা বিযোচনে ব্রতী।

সম্মিলনের দিতীয় দিবস প্র'তে আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশন তাঁহার ওজ্বিনী ও প্রাণম্পর্শিনী ভাষ্য ৰৰ্ণনা করিলেন, সাহিত্য সম্পদে আমরা কত দরিদ্র! আমাদের ইতিহাদ, আনাদের সমাজতত্ত্ব, আমাদের ভূমি ও বৃক্ষ: দির গুণাগুণ বিচার এখনও বার আনা बिरमनीरम्ब हिन्छ। ও গবেষণার বিষয়ীভূত ৷ যাহাতে এই শোচনীয় অবস্থা অধিককাল না থাকে, ভাহার ব্যবস্থা করিবার নিমিন্তই তিন বৎসর প্রভিত। এই ষাবৎ সাহিত্য পরিষদ দৈক্ত মোচনার্থে মায়ের কৃতিসস্তানগৰ मुष्मः क हा দেখিলাম, পূর্ববভী রাজসাহী সন্মিলনীতে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল সেইভলি বহুল পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। কেহ কেহ প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র মন্থন করিয়া বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বলন করিভেছেন: কেহ বা ফলেশের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে কেছ व्याठीन द्रामाय्रनिक खबानि विश्वयत नियुक्त, কেহ কেহ মন্তকের আকার ও গঠনাদি পরীকা দারা লাভিভয়াত্মকানে ব্যস্ত। এতদাভীত ভাগলপুর-বাদীদের ষত্নে তথায় একটা কোতুকাগার খোলা হইয়াছিল। ভাষতে আচীন পু পি, মূলা, শিলালিপি, প্রস্তি, মন্দিরাদির চিত্র প্রভৃতি ইতিহাদের উপকরণ এবং বঙ্গীয় জাতীয় বিদ্যালয়ে নির্মিত বিবিধ বৈজ্ঞানিক ষন্ত্রাদি দর্শক বৃদ্দের জ্ঞানভাণ্ডার প্রসারণার্থ
উন্মূক ছিল। সন্মিলনী সকল করিয়াছেন অচিরে
কলিকাতায় একটা মিউলিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিবেন।
ইহাও জ্ঞানাদের একটা লাতায় সম্পত্তি হইবে।
এতহাতীত পরিষদ শিল্পশিকাদানের ব্যবস্থা
করিবেন।

ইহাতে কাহার মনে আশার সঞ্চার না হয়। সুধীবর বক্ল (Buckle) তদীয় স্থবিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে ফরাশি জাতির স্বাধীন চিন্তা প্রবাহের যে একখানি স্কল্বর, উজ্জ্ব আলেব্য প্রদান করিয়াছেন, মনে হয়, এদেশের ইভিহাসেও অনতিকাল মধ্যেই তদ্রপ অথবা তদপেকাও উজ্জ্বতর অথচ শান্তিপ্রব একথানি চিত্র দেখিতে পাইব। অর্দ্ধ শতাকী অতীত হয় নাই একদিন বন্ধিমবার্ বাঙ্গালীর অভীত ইভিহাস সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—যে সমন্তগুণে জাতি গঠিত হয় বাঙ্গালীর সেই সবগুণ কথনও ছিল না। কিন্ত

"যখন বাঙ্গালী মাত্রেরই হানরে দেই অভিলানের বেগ এরূপ গুরুতর ছইবে যে, সকল বাঙ্গালীই তজ্জ্জ্য আলস্ত, সূথ তুচ্ছবোধ করিবে, তখন উদ্যানের সঙ্গে ঐক্য মিলিত হইবে। \* \*

'যদি এই বেগবৎ অভিলাব বিছুকাল ছায়ী হয়, ভবে অধ্যবসায় জন্মিবে।

'বাঙ্গালীর একপ মানসিক অবস্থা যে কথন ঘটিবে না, এ কথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে।"

ভাগলপুরের বিগত সাহিত্য সন্মিলন যিনি দেখিরাছেন—ভিনিই বলিবেন—বিহ্ববাবুর ভবিষ্য-দ্বাণী আজা সফল !

শ্রীগভীশচন্দ্র দাস।

## সমালোচনা ও প্রাপ্তি স্বীকার।

নকুড়বাবু। (ন্তন নরা) শ্রীযুক্ত হরিমোহন ম্বোপাধ্যায় প্রণীত। পশুপতি প্রেদে শ্রীফবিনাশচন্দ্র বহু ছারা মুক্তিত। কলিকাভা—বছবাহার

ণনং প্রধাননত্ত্বা লেন হইতে এছকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। প্রস্থকার 'ভূমিকা'তে লিবিয়াছেন, 'এ বহি নাটক নহে, নক্সা মাত্র' এবং আরো বলিরাছেন যে তিনি 'দথ্' করিয়া আমোদের জন্ম এই বহি লেখেন নাই। বড়ই 'মন:কটে' লিখিরাছেন। উহার মনোকট বাড়াইবার আশকায় আমরা ইহার সমালোচনা হইতে বিরত হইলাম। তবে একটি কথা বলিয়া রাখি, পলীগ্রামে বাদ করিলেই দেবচরিত্র এবং দহত্বে বাদ করিলেই শশুচরিত্র হয়—এমন অভূত ও বীভৎস ধারণা সমর্থন যোগ্য নহে। এই কুদংস্কার লইয়া বিস্তর গ্রন্থকার মাথা ঘাষাইতেছেন দেখিয়া, প্রকৃতই হুঃখ হয়!

দ্ময়স্তী। (কণাগ্রন্থ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধায় বিবৃত। প্রাপ্তিয়ান চাটার্জ্জি ব্রাদার্গ, ১৪৪নং আমহাষ্ট প্রীট, কলিকাতা। মূল্য ভিন আনা মাত্র। বালিকাদিগের জন্ম এই প্রস্থানি বিরুচিত ইইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য সাবু। এ শ্রেণীর প্রস্থের বহুল প্রচার সর্বাধা বাজুনীর। লেখক বেশ প্রদার দিয়া কাহিনীটি লিখিয়া.ছন। তবে ভাগা তেমন সরল হয় নাই। আবো একটি কথা, এ শ্রেণীর প্রস্থের ছাপা কাগজ প্রভৃতি একট্ নয়নাভিরাম ইইলে পাঠকপাঠিকাদিগের পক্ষে অধিকত্র আদর্থীয় হয়। আশা করি, ঘিতীয় সংক্ষরণে প্রস্থকার ছোটখাট ক্রটিগুলির সংক্ষার করিবেন।

ঝণ-পরিশোধ। (উপকাস) শীগুক কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম-এ প্রণীত। **দিটিবুক** সোদ।ইটি, ৩৪নং কলেজ খ্রীট, কলিকাতা। কথলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কদে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। উপকাসবানি ৩৮০ প্ৰায় সমাপ্ত হইছাছে। পাশ্চাত্য ভাৰমুগ্ধ ধনী ঘন্তাম - পল্লীযুৰকের সহিত বিৰাহিতা বালিকা কন্তার বিবাহ নামগুর করিয়া পিতার মুকুরে পর ক্যাকে কলিকাভায় म है रा আবেন ও পাশ্চাভ্যধরণে ভাহার চরিত্রগঠনের চেষ্টা করেন। এমন কি, ক্সার আবার বিধাহ দিবারও यारप्राक्षन करतन। পরে, ঘটনাচক্রে ভাঁহার চৈ হল্পোদয় ইইলে, তিনি ক্স্তাকে জামাতার হতে थरान करतन। গ্রন্থ কারের (स्वाहेश विवात ক্ষমতা আছে। এত বড় উপঞাসধানি অসামপ্রস্থ ও অবাভাবিকভার দোবে না হট্যা গিয়াছে।

ভাষাটুকু मन्त्र नत्श कट्यकि विवत উল্লেখ করিতেছি। গ্রন্থকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিত, হতরাং আমাদিগের তিনি সেগুলি विद्या कि विद्या दिन्दिन । প্রথমতঃ, ছোরাছুরি লইয়া পশ্চিমে সন্ন্যাসীলয়ের ছুটাছুটিটুকু মানিরা লইলেও, ক্রিকাতার এই আইন-পুলিশের पिन আৰন্য শ্ৰমের ষ্বতারণা একান্ত উদ্ভই ও অস্বাভাবিক। 'গুপুক্থার' যুগ গিরাছে, দে কথাট গ্রন্থকার বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন। ভদ্তির এলাহাবাদের মত বড় ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে সাহেবী পরিচছদধারী এবং প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ঘনভাম ও বিলাত-প্রত্যাগত হিরণের সন্মুখেই নব্যবেশধারিণী ঘনশ্রাম-কক্সা গৌরী (ওরফে, এমা) ও তৎসহচরী রক্ষিণীর প্রতি মাতাল গার্ডের অপুমান-সুচক বিদ্যাণির অবভারণা নিভাত্তই স্টিছাডা। উপক্তাদ্ধানিতে এই আতিশ্ব্য-দোৰ একাধিক ভানেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। গোঁডোমি সকল विस्त्यहे. वित्नमङः, कला-माहित्छा मर्खनात्मन काइन। আরো হুইটি ক্টি, অতিরিক্ত ইংরাজী কথাবার্ত্তা (তার অফুবাদ থাকা সত্ত্ত্ত) এবং গুদা-ভৃত্যের সুদীর্ঘ প্রাদেশিক ব জুতা—ইহাতে বছত্বলেই রসভঙ্গ হইয়াছে। প্রস্থ কার ভবিষ্যতে চরিত্র-চিত্রাঙ্গনে সংঘম অবলম্বন করিবেন—সাম্প্রদায়িক বিষেষে স্ট চরিত্রগুলি মাটি হইয়া যায়, এটুকু মনে রাখিয়া উপস্থাস রচনা করিবেন। উপস্থানবর্ণিত করেকটি চরিত্রের আদর্শ উচ্চ কিন্তু গ্রন্থকারের একদেশদর্শিতা-বণত: তাহা নিতান্তই ব্যর্থ হইরা পড়িয়াছে !

সরল চণ্ডী। শীষ্ক কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম-এ ও শীষ্ক দক্ষিণারপ্তন মিত্র মজুমদার প্রণীত। বঙ্গীয় সাহিত্য-প্রচার সমিতি হইতে শীত্রিপুরানন্দ দেন বি, এ কর্তৃক প্রকাশিত। মুগ্য বার আনা মাত্র। গ্রহখানি মার্কণ্ডের চণ্ডীর সরল ও সহন্দ সংস্করণ। গ্রহখানির ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতি উৎকৃত্ত এবং ইহাতে পনেরো খানি চিত্র সন্ধিই হইরাছে। অধিকাংশ চিত্রই বেশ নয়নাভিরাষ। বালকবালিকাদিপের জন্ত রূপক্থার ভাষার গ্রহখানি লিখিত। এই

ধরণের বছ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়া গ্রন্থ কার্য স্বগ্র দেশের ধঞ্চবাদার্হ। তবে তাঁহা-দিগের একটি ক্রটি—ভ বার অত্যধিক প্রাদেশিকতা! বাঁধাই ছাপা প্রভৃতির তুলনায়, প্রকের বুল্য ক্রলভ হইয়াছে।

শ্রেকাথুকুর থেলা। শ্রীবৃক্ত দক্ষিণারপ্তন বিত্র বস্তুমদার প্রতি। কলিকাতা ৬০ নং কলেজ প্রটি, ভট্টাচার্যা এও সন্সূত্র কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ক্রেকারী কতকগুলি কবিতা ও ছড়া সন্নিবিট হইরাছে। বছবিব রজীন চিত্রে ও স্থক্তর কাগজে পরিফার ছাপা এই বহিবানি পাইরা ছেলেমেয়েরা যে আনন্দে উৎফুর হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে ছড়া গুলির ভাবা আরও একটু সহজ সরল হইলে ভাল হইত।

চিত্রবৈধা। স্থীক্রনাথ ঠাকুর প্রণাত। क्रिकांडा, ४१ नः पूर्गाहब्रव मिखा द्वीहे, वार्ग व्याप धकानक, ञ्रीवननात्रक्षन हर्द्वाभाषात्र. মুক্তিত। ৬৬ নং মাণিকতলা ব্লীট। মূল্য আটে আনা। 'চিত্ৰ-রেখা, ছরট গলের সমষ্টি! সেগুলি ছোট এবং স্থুন্দর। সেগুলির মধ্যে কোন আড়ম্বর নাই. অবাভাবিকতা নাই। বাঙালীর **য**ারের ফু:বের নিধুঁত ছবি, ভাষা প্রস্থ প্রাপ্তদা। ছোট গলের রচনার সুধীক্রনাথ সিদ্ধহন্ত। চিত্ৰগুলি বেন সন্ধীৰ। "পরিণাম" ও "পিতা ও পুত্র" গল চুইটির মত উৎকৃষ্ট গল বহুদিন পাঠ করি नारे। अरम्ब हापा-यनाठे सम्बद, नग्ननाञ्चिताय: -- वाकादा अखिनवद आह्, शाका वनावादन রকা করা বায়।

বিনিময় ৷ (নাটক) বহাকৰি সেলপীয়ােরর measure for measure নামক ন্টকের গ্রাংশের ছায়া অবলম্বনে। জীবীরেজনাথ রার প্রণীত। ভারতবিহির যত্তে মৃত্তিত। গ্রন্থকার মণি মহাক্বির কণ্ঠ চাপিয়া হত্যা করিতেন তাহা হইলেও অধিকতর নিষ্ঠরতা প্রকাশ পাইত না!

(নাটক) শীৰীরেজনাথ রাষ রাবেয়া। প্রণীত। ভারতমিধির বল্পে মুদ্রিত। প্রকাশক **बीवित्मानविश्वत्री विश्वान.** ननीया। युगा এक **मूब ब**र्**फ** লিখিয়াছেন. টাকাষাত্র। এন্ত কার রাবেয়া ঐতিহাদিক মহিলা। তে ে ভাহার বর্তমান নাটকের সহিত ইতিহাসসম্ম অভিনাল। লেখকের शशासाकृक् विष्ट- मत्रम, नाष्टक त्रवनात उपयोगी। ঘটনাট সুকোশলে এখিত, ভাহাতে একটু বৈচিত্ৰ্য আছে। তবে চরিত্রগুলি সমাক বিকাশ লাভ করে নাই। কোনটি পুঁথিগত আদর্শের প্রতিচ্ছায়ার অর্থাং সদপ্তলের টিকিট-যারা মাটির পুতৃল-কোনটি বা আতিশ্যা দোৰে মাটি। হণীৰ্থ বঞ্ভায় এবং অনাবভাক দুভা বোলনার ছানে ছানে রসভক হইয়া পড়িরাছে। অথচ প্রউটুকু यन নহে। বোটের উপর রচনাভক্তি আশাপ্রদ। লেখক কৰিত। ছাড়িয়া গদ্যেরই সাধনা কলন। ছাপাও কাগল পরিপাটি।

সাবিত্রী। (নাটক) শ্রীশশাক্ষমোহন দেব
প্রণীত। নব্যভারত প্রেদে মুজিত। প্রকাশক,
শ্রীমহেক্সমোহন দেন, সদর ঘাট, চট্টগ্রাম। মূল্য
দাধাই সা
ভ্রুবাধাই সা
ভারতিক প্রানিক্তার পরিচয় পাওয়া যায়।
পোরাপিক্কাহিনী হিসাবেও এখানি স্থপাঠ্য। কিছ
অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা ও স্থনীর্থ একদেরে বক্তৃতায়
বহুত্তেই রসভঙ্গ ইইরাছে। সর্ব্যক্তই লেধকের
একটা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দিবার ব্যর্থ
প্রশ্না লক্ষিত হয়।

#### প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা ধন্তবাদসহকারে কবিরাল ব্রীযুক্ত এস, পি, সেনের এক শিশি স্থার তৈল এবং ছই শিশি সেণ্টের প্রাপ্তি শীকার করিতেছি। দেশের প্রস্তুত এই সকল হণৰি জব্য দেখিলে বস্ততঃই আনন্দ ৰায়ে। হারমা তৈল বিলাতী উৎকৃষ্ট প্রকাতেগ হইতে কোন আংশেই নিকৃষ্ট নহে। সেওঁ চ্ইটিও মনোহর প্রযুক্ত।

কলিকান্তা, ২০ কর্ণভরালিস ফ্লাট, কান্তিক প্রেসে শীহরিচরণ মারা ঘারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে
শীস্তীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঘারা প্রকাশিত।

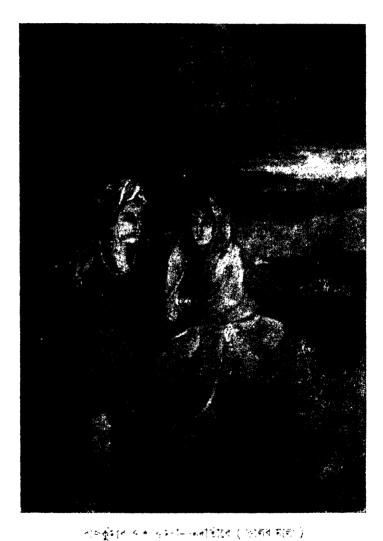

্ৰিজ্বাধান কৰি চৰ্পাল কৰা হ'লে ব্ৰোগ্য কৰিছে কৰ

### ভারতী

৩৪শ বর্ষ ী

শ্রোবণ, ১৩১৭

8 গ দংখ্যা

### ভারত ও বিলাত।

#### বিলাত প্রবাদীর পত্র।

#### मम वरमत भटत ।

এ আমার প্রথম বিলাত-প্রবাদ নতে। দশ বংদর পূর্বের, আর একবার এদেশে গুট वरमञ्जान काठाइश शिश्राष्ट्रि । किन्नु रमकारन আর একালে বিস্তর প্রভেদ। আমার ভিতরে কত প্রভেদ, এদের বাহিরেই বা কত প্রভেদ! धक मिन, तम निडांख वहनित्नत कथां अ ন্য-ইংরেজি-ন্নিশ ভারতবাদীর নিক্ট বিলাত পুণাভূমি ছিল। আমরা তথন নিজে-দের সাহেব ক'রে তুলিবার জ্ঞাও ভারতকে বিলাতে পরিণত করিবার জ্বন্ত নিরতিশ্য ব্যগ্র इইয় পড়িয়াছিলাম। তথন বিলাতের সবই আমাদের চক্ষে ভাল ছিল, আর আমাদের সকলই মুন্দ ছিল। ইংরেজের সমকক্ষ হইবার আশায় তথন আমরা বাঙলা বুলি ভুলিয়া ইংরেজি স্যাঙ শিখিতে লাগিশাম, কুশাসন, গালিচা, সতরঞ ছাড়িয়া টেবিল-চেয়ার ধরিলাম; ধুতি চাদর ছাড়িগা হাট কোট পরিলাম; গৃহিণীকে গাউন পরাইয়া ঘরের বাহির করিলাম; সর্কবিষয়ে ইংরেজ সাজিবার জন্ম ব্যক্ত হইলাম। পোষাকে ও বুলিতে, होन ७ हनरन रव कारना माना इस ना, को छ

বিজেতা হয়না, দাস প্রভুহয়না, এ জ্ঞান তথনো জনায় নাই। যথন ইংরেজের কুপায় দে জ্ঞান জ্লাইল, তথন **আমরা একেবারে** উল্টান্থর ভাঞ্জিতে আরম্ভ করিলাম। এক সময় যেমন বিলাতের সবই ভাল ও স্বদেশের দবই মন্দ ছিল, এখন তেম্নি স্থদেশের স্বই ভাল, আর বিলাতের সবই মন্দ হইয়া উঠিল ( মজ্ঞ ইংরেজ ভারতবর্ষকে যে চক্ষে দেখে, এখন বিজ্ঞতাভিমানী ভারতবাদীও ইংলওকে **গেইভাবে দেখিতে** আরম্ভ করিলেন। ইংবেজের চক্ষে আমাদের সদাচার অশ্লীলতা, আমাদের সভ্যতা বর্ষরতা, আমাদের সৌজ্ঞ কাপুরুষতা, আমাদের ভক্তি অতিশয়েকি, আমানের ধর্ম কুসংস্কার, আমানের দেশচর্ঘ্যা বিদ্রোহ। প্রতিক্রিয়ার **স্থান, ভারতবাসীও** इंश्ट्रांड्र मक्न विषय्हें এहेन्न भन्न हरक দেখিতে লাগিল। সে ভাব এখনো নষ্ট ইয় नाहे; कर निर्दाश नाहे इहेर्द, कर निरम द्व ইংরেজ ও ভারতবাসী পরম্পরে পরম্পরকে ও বুঝিতে পারিবৈ, সভ্যভাবে দেখিতে ভগবান জানেন।

#### २। फॅफ़ि-भाझा।

কোনো জিনিষের ওজন করিতে গেলে, সকলের আগে দাঁডিপালাটা ঠিক করিয়া লইতে তয়। অজ ইংরেজ কথনো সাচ্চা দাঁডিপালা দিয়া ভারতের সভাতা ও সাধনার ওছন ক্রিতে চার নাই। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা নিজম মাপকাটী আছে। ইংরেজ আমাদের মাপকাটী দিয়া আমাদের মাপ করিতে পারে नाहे. छाहे भान भान जुन कतियादह। আমরাও এ পর্যান্ত তার নিজের মাপকাটী দিয়া ইংরেজের সভাতা ও সাধনার ওজন করিতে যাই নাই, তাই পদে পদে ভুল বঝিরাছি। ভাল বা মন্দ এ ছনিয়ায় কারোই একচেটিয়া নয়। সর্ব্বত্রই ভালোর সঙ্গে মন্দ ও মন্দর সঙ্গে ভাল মাথামাথি হইয়া আছে। আলো ও আঁথারের কায়, ভালমক, উৎকর্ষাপকর্ব, হনিয়া জুড়িয়া রহিয়াছে। व्यक्व उत्कि लाटक देश उलारेग्रा (मृदय ना। যারা ইহা দেখে ও বোঝে, তারাই সত্য দেখে ও সত্য বোঝে। ইংরেজ আপনার ফুট-ইঞ্চির সক ফিতা হাতে লইয়া, ভারতের বিশাল সভ্যতা ও সাধনার কালি করিতে যায়, তাই ভারতের ভাশকেও ধরিতে পারে না, মন্দকেও বুঝিতে পারে না। আর আমরাও ভারতের जूनाम् ७ हेः दबस्य जान क्रिक याहेबा, তারই মত ভ্রাপ্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হই। আমরা বে হই স্বতন্ত্র জাতি, হই আণাহিদা ছাঁচে গড়া, ছই বিভিন্ন সভ্যতা ও সাধনার উত্তরাধিকারী, এ মোটা কথাটা ভূলিয়া গেলে চলিবে কেন ?

### ৩। হিন্দুর জাতি বিচার।

हिन्दू कथरना देखिशुर्स्य এ साठा कथाठा ज्लिया याय नाहे। ज्याकहे य हिन्सू इनियात মাঝথানে আসিয়া পড়িয়াছে, এমন নর। প্রাচীনকালে, আধুনিক সভাতা ও সাধনার कत्मत्र वह यूग भूत्स्, हिन्सू वह (मर्भत्र, वह জাতির বছবিধ সভ্যতা ও সাধনার সংস্পর্শে আদিয়াছিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য স্রোত্রিনী যেমন গলা-যমুনার স্রোতে আপনাকে মিশা-हेबा निवा, अनुष्ठ मागदतात्म्य गिवाद्य; দেইরূপ কুদ্র ও বৃহৎ, পরিণত ও অপরিণত, বহু সাধনা ও বহু সভাতা, হিন্দুর বিশাল সভ্যতা ও সাধনার অঙ্গীভূত হইয়া, হিন্দুর দনাতন লক্ষ্যে দিকে অগ্রদর হইয়াছে। তথন হিন্দু আপনাকে চিনিত; আর আপ-নাকে চিনিত বলিয়াই, অপরকেও চিনিতে পারিত। এজন্ত হিন্দু চিরদিনই জাতিগত স্বাতস্ত্রোর পক্ষপাতী। এমন কি হিন্দুর প্রচ-লিত জাতিভেদের মূলেও এই প্রাচীন পক-পাতিত্বই বিভাষান রহিয়াছে। কিছু আজিকার इक्तिन এ काञिट्डम (य मःकोर्ग मःश्वाद পরিণত হইয়াছে, এক দিন তাহা হয় নাই। এল্ডেই, হিন্দু আপনার স্বাতস্ত্রা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও, আপনার বিশাল অঙ্কে বছ জাতির, বহু বর্ণের, বহু সমাজের, বহু সভ্যতার সমাবেশ করিতে পারিয়াছিল। তাই হিন্দু ममार्क वर ममारकत छान इहेबारक, हिन्मूधर्य বছ ধর্মের সম্বর হইয়াছে। হিন্দু সাধনায় বহু পন্থ। অবলম্বিত হইয়াছে। এমন সার্ক-ভৌমিক জাতীয় আদর্শ জগতের আর কুত্রাণি पृष्टे रव ना। देश्टबिक भिकाब कुइटक शिक्रवा

এই সনাতন হিল্প্ এই হইয়া, আমরা মাঝে কিছু দিনের জন্ত, এই জাতিতত্ত্ব ভূলিয়া গিয়া ছিলাম। বৈষ্মেই যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা, এমহা সত্য মনে ছিল না। তাই আত্ম-বিশ্বত হইয়া ইংরেজের সমান হইবার লালসায় নিজেদের ইংরেজের সমান হইবার লালসায় নিজেদের ইংরেজের মাপে মাপিতে ও ইংরেজের ছাঁচে গড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আবার, ইংরেজ নিজে যথন আমাদের এ সাধে বাদ সাধিতে আরম্ভ করিল, তথন হতাশের তীত্র বিরক্তি সহকারে, দে পথ পরিত্যাগ করিয়া, নিজেদের মাপকাটিতে ইংরেজের সন্তাতা ও সাধনার পরিমাণ করিতে যাইয়া, তার অযথা নিলাবাদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম।

#### ৪। জাতিত্ব ও মনুষ্যত্ব।

একদিন আমবা মনুগ্যন্ত্রে নামে,জাতিত্বের প্রতিবাদ আরম্ভ করি। সকলেই মামুষ, তথন আর এ জাতি, ও জাতি, এ সলীক ভেদবিচার কেন ? মামুষের ভূমিতে এ অভেদবৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা, हिन्दू সাধনায় পাওয়া যায় না। আমরা অভেদ বলিতে সর্বভৃতে ব্রহ্মদৃষ্টি বুঝিয়া थाकि। "नर्यरथन् उक्षमग्नः हेनः अन्नर"--এই নিধিল অগৎ ত্রহ্মময়, ইহাই আমাদের ष्य छ । कि भावाभार है । नर्कः यदकिकक्षकाजाः कार्"-क्रिलाभनियानत এই সনাত্র শ্রুতি আমাদের অভেদ-সাধনার মৃশ মন্ত্র। এ অভেদ পারমার্থিক, ব্যবহারিক नरह। এ अञ्चलित अर्थ नकत्वहे मानूष, অতএব সমান ইহা নহে : কিন্তু সকলই ব্ৰহ্ম। বন্ধ দৃষ্টি যেমন অভেদ, মনুষ্য দৃষ্টিতে তেমনি ভেদ, উভয়ই সত্য। ব্যবহারিক

वावशतिक कात्न, त्लमरे मठाः; এशान অভেদ কোথায়? ইক্রিয়গ্রাস অভেদ নয়, নিত্য ভেদই প্রভিষ্ঠিত করিতেছে। বর্ণ ও আকার, ভেদ চকুর প্রাণ। এ ভেদ না থাকিলে রূপের জ্ঞান অসম্ভব হইত। স্থর ও শয়ভেদ কর্ণের প্রাণ: এ ভেদ না থাকিলে শ্ৰণ অসম্ভৰ হইত। শীতোফভেদে স্পর্শের প্রতিষ্ঠা। তিক্ত ক্যায়াদি ভেদেই আমাদনের প্রতিষ্ঠা। সকল ইক্রিয়ই ভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অভেদএকাকারে कार्य। कक् ; हेन्द्रियत्र महात्र विना विषयञ्जान गां अगाधा। এই विषयकात्म वावशातिक জগতের প্রতিষ্ঠা। এরাজ্যে ভেদ্ই প্রবল। ভেদই এ রাজ্যের স্বভাব। এথানে অভেদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াদ, শুন্তে স্থবিশাল অট্টালিকা নির্মাণের ভার অগীক কলনা মাতা। অথচ যুরোপীয় সাধক এই একান্ত অসম্ভব সাধনায় নিযুক্ত হইয়াই ব্যবহারিক জগতে এক অলীক দাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে বদিয়াছে। এই অলীক সাম্যবাদই কলিত মহুষাজের নামে, জাতিত্বের বা জাতীরতার প্রতাক সত্যকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে।

Œ I

### यूटवानीय नामायान।

য়ুরোপীয়েরা আমাদের সমাজে ছোটবড়র
বিষম বৈষমো পীড়িত হইয়া, ইতর জনকে
অভিজাতবর্গের, দরিদ্রকে ধনীর, প্রজাসাধারণকে রাজপুরুষদিগের খেচ্ছাচার শাসন
ও পীড়ন হইতে মুক্ত করিবার জন্ম সামা,

মৈত্রী, স্বাধীনভার আদর্শ প্রচারে প্রবৃত্ত इन। इंशरे कतानीम-विश्ववित मूल व्यावर्ण। **এই আদর্শের সঙ্গে** ফরাসীস্ সমাজ ও করাসীস্ রাষ্ট্র ভাষের একটা সত্য ও স্বভোবিক সম্বন্ধ ছিল। যুরোপীয় সমাজের শ্রেগজনেরা ইতর সাধারণের সক্ষে যে অমাত্র্যিক ব্যবহার করিতেন, তাহারই প্রতিবাদ স্বরূপ এই সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। নানা বছদিন হইতে, যুরোপীর মহ্ব্যবের সম্মান ও সমানর नष्ठे इहेबा शिवाछिन। नाहिन প্রচারক ও পুরোহিতদিগের প্রভাবে থটবায় মধ্যযুগে যে আকার ধারণ করে, ভাহাতে মাত্রকে বড়ই হান করিয়া ফেলে। পাণ-পুণার্রাথত এই প্রকৃতি, স্থাহঃখময় এই মানবজীবন, প্রথম নরদন্সতির পাপের कन, পार्पिट माञ्चरवत ज्ञा। পार्पिट माञ्चरवत স্থিতি। পাপেই সহজ মার্বের বুলি ও পরিণতি। মানব প্রকৃতিকে এরূপ চংক यांबा त्राच, मानत्वत्र श्राह्मित वालवा त्य সন্মান ও সনাদর, তাহাদের চিত্তে ও চরি.এ, ইহার প্রদার ও প্রতিষ্ঠা অবস্থব। রোগাকে **স্থলোকে** যেমন অমুকম্প। করে, সাধুজনের। প্রাক্তজনকৈ সেরপ অনুকম্পা কারতে পারেন। আর্ত্তের হঃধমোচনের জন্ম মানব-চিত্তে যে স্বাভাবিক সহাত্মভূতির উদ্রেক হয়, একেতে সে সহাত্ত্তি ও সে গেকে-হিতৈষারও উদ্ভব সম্ভব-কিন্ত মাতুদকে মাত্র বলিয়া শ্রহা ও স্মান করা অস্ত্র। **ঈর্বরের নরদেহ** ধারণ ও অবতার স্থীকার क्रिया ७, ना जिन् शृहेदान, এक्न गुरदार्थ मारूरवत मारूव विवाहे य अका उ नवान, ্কখনো ইনা সমাজের আচার ব্যবহারে,

জনমণ্ডলীর চিত্তে ও চরিত্রে, প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। এজন্ত মুরোপে অভিজাতবর্গ ইতর জনমণ্ডণীকে স্কানা পশুর মত ব্যবহার করিয়াছে। সামাজিক প্রম্যাদার স্বাভাবিক বৈষ্মা হইতে, সামাজিক অত্যাচার ও উংপাড়নের উংপত্তি হইয়াছে। জনমণ্ডলী যুখন এই অহাচি:র ও উৎপীড়নের হস্ত হইতে মাপনাদিগকে মুক্ত করিবার জন্ম বন্ধপরিকর হইয়া দাড়াইল, তথন মনুষাত্তকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম, সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিল। সাম্য প্রতিভার **८** हो । युरहाश धनात धन लुईन कांत्र छ লাগিল, আভজাতের মুর্যাদা হরণ কবিতে লাগেশ, জ্ঞানার জ্ঞানকে, ধার্ম্মিকের ধর্মকে, জগতে যেখানে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, বা কিছু উচ্চ, ধা কিছু অসাধারণ, তংসমুদয়কে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিতে চাহিল। এরূপ যানা অষ্ডা, অস্বাভাবিক। এগান্যের প্রতিষ্ঠা তুনিয়ায় অসম্ভব! ইহার অবশুন্তাবী পরিণাম লোকক্ষয়, সমাজের উচ্ছেদ-মরাজ-কতা। বৈষমা, ইতর বিশেষ, ছোটবড়, তুৰ্বল স্বল,—ভোষ্ট কনিষ্ট, ব্যবহারিক জগতে বতঃ সিক। এ বৈষ্মার উচ্ছেদ অসম্ভব ও भगाया। हिन्दु এ अगोधा गांधरन कथरना निवुङ इय्र नाहे।

#### ७। हिन्दूत माग्रवान।

সথত হিন্দু সাম্যবাদী। হিন্দুর সাম্য-বাদ প্রাচীন বস্তু। থেদিন হিন্দু বছর মধ্যে এককে দেখিতে সারস্ত করিয়াছে, যে দিন হিন্দু এট মহান একস্বের সন্ধান পাইয়া, একং সদ্বিপ্রাঃ বছধা বদক্তি— বলিয়া জগতের বহুদেববাদকে নিঃশেষ নিরন্ত করিয়াছিল, দেই দিনই এই উদার সাম্যানাদের প্রচনা হয়। যেদিন ব্রহ্মজ্ঞ পাবি, "খেতকেতো ভ্রম্বাছিলেন, সেই দিনই এই সাম্যবাদ হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু এই সহস্র সহস্র বংসর ধরিয়া, এই এ চ মূল তত্ত্বেরই সাধনা করিতেছে। হিন্দুর এই সাম্যবাদ ব্যবহারিক জগতের অপ্রিহার্য্য বৈষম্যকে বিনাশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রন্ত এই বৈষম্যকে স্বাকার করিয়া, এই বৈষম্যকে আধ্যাত্মশক্তিকে অতিক্রম করিয়া, প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। করাত্মশক্তিকে অতিক্রম করিয়া, প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ব্যাত্মশক্তিকে অতিক্রমণ করিয়া, প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ব্যাত্মশক্তিকে আতিকন ব্যাত্মশক্তিকে স্বাত্মশক্তিকে ব্যাত্মশক্তিকে ব্যাত্মশক্তিক বিষ্কাশক্তিকে ব্যাত্মশক্তিকে ব

অহং দেবো ন চাফোংগ্রি ব্রহ্মান্ত্র ন চ শোকভাক্। সচিত্রানলক্ষপোহাত্র নিত্যমুক্ত স্বভাববান॥

আমি দেবতা, অন্ত কেই নই; আমি
সচিদানক্ষরণ, নিত্যুক্ত স্বভাববান্।

এ কেবল প্রাহ্মণ সম্বাহ্মই যে স্তা, তাহা
নহে। প্রমার্থ দৃষ্টিতে প্রাহ্মণ ও চণ্ডাল
সকলেই সমান।

বিভা বিনয় সম্পন্নে ব্যক্ষণে গবি হস্তিনি।
তানি শৈচব স্থপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমন্দ্রনিঃ॥
তাত্মেদ্রশী পণ্ডিতগণ বিভাবিনয় সম্পন্ন ব্যক্ষণ,
গো, হস্তি, কুরুর এবং চণ্ডালকে সমভাবে
দশন করেন।

স্পভূতস্থমান্থানং স্প্রভূতানি চাত্মনি। ঈক্তে যোগযুক্তান্থা স্প্রত্র স্থদশনঃ॥ যো মাং পশ্যতি সর্ধ্য সর্ধ্য ময়ি পশ্যতি ।
তিন্তাহং ন প্রণগ্রামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ।
যোগযুক্ত হইয়া যিনি সর্ধাত্র সমদৃষ্টি লাভ
করেন, তিনি আমাকে সর্ধান্ততে, ও সর্ধান্ততকে আয়াতে অবস্থিত দর্শন করেন ।
যিনি আমাকে সকলে প্রত্যক্ষ করেন, ও
সকলকে আমাতে প্রত্যক্ষ করেন, আমি
কথনো তাহার অদৃশ্র হই না, তিনিও কখনো
আমারং অদৃশ্র হরেন না।

এই পারমাথিক আত্মতত্ত্বের উপরেই হিন্দ্র সামাবাদ প্রতিষ্ঠিত। এজন্ম হিন্দ্ সক্ষ প্রকারের ব্যবহারিক ও সামাজিক ভেদ গ্রাহ্য করিয়াও, কথনো জীবের প্রতি, মামুবের প্রতি, একাস্ত অপ্রকাবান হইতে পারে নাই। মামুবকে মানুষ বলিয়া নহে, মানুষকে দেবতা বলিয়া, হিন্দু সক্ষান করিয়াছে।

#### ৭। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা।

বেদন বুরোপের সাম্য, হিন্দুর সাম্য নহে;
সেইরপ বুরোপের মৈত্রাও আমাদের মৈত্রা
নহে। বুরোপের অনধীনতা বা ইভিপেতেন্ত্
আমাদের স্বাধীনতা নহে। ফলতঃ ফরাসী
বিপ্লবের ফেটনিটকে ভারতের সনাতন
মৈত্রা বালয় প্রচার কর নিতাপ্তই অসম্পত।
মৈত্রা বালয় প্রচার কর নিতাপ্তই অসম্পত।
মেত্রা বালয় প্রচার কর নিতাপ্তই অসম্পত।
মেত্রা বালয় প্রচার বা ভাতৃত্ব। কিন্তু ইহাও
আমাদের ভাতৃত্বি বা ভাতৃত্ব। কিন্তু ইহাও
আমাদের ভাতৃত্বি বা ভাতৃত্ব। কিন্তু ইহাও
আমাদের ভাতৃত্বি বা ভাতৃত্ব। ক্রিক্রালিটীতে
বাঙ্টিভাব বা ইণ্ডিভিডুয়ালিজ্মই (individualism) প্রবল। এই সাম্য মালুমকে

একাস্ত একাকিছে স্থাপিত করে। ব্যক্তিগত অধিকারের উপর এই সাম্য বা ইকুরালিটী প্রভিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত অধিকার ও স্থাতস্ত্রোর এই বিচ্ছিন্নভাকে সংযত করিয়া সমষ্টির সঙ্গে রাষ্ট্রীর সম্বন্ধ স্থাপনই যুরোপীর ফ্রেটরনিটীর উদ্দেশ্য। যুরোপের এই কম্পিত ফ্রেটনিটী সামাদের সনাতন মৈত্রী নহে। মুবেরাপের শিবার্টি এবং আমাদের স্বাধীনতারও আকাশপাতাল প্রভেদ। লিবাটি, ফ্রিডম. ইভিপেতেস —(liberty, freedom indipendence) এ সকলই মূলত: অভাৰাত্মক। वारीनठा ভारायक। निराधि, अन्धीनठा ফ্রিডমে বাধার, ইণ্ডিপেণ্ডেন্সে আহুগত্যের অভাব বোঝায়। এ সকলই অভাবাত্মক। স্বাধীনতা ভাবাত্মক। স্বাধীন-তার অধীনতার একান্ত সভাব বোঝার না; কিছ "ব"এর স্বধীনত। বোঝার। সামানের "ব" অহং, পর ইবং। আর এই "ব", এই অহং বস্ত ধে কত বড়, ইহা হিন্দু দেমন বুঝিয়াছিল এমন আর কেহ বোঝে নাই।

এই "ষ" বস্ত তত্ত্বত্ত্ব। ইহা প্রমার্থ পর্যারভুক্ত। এই "ষ"এর সঙ্গে বিশ্বের একাত্মতা রহিয়াছে। ইহা কেবল আমার "ষ" বা ভোমার "ষ" নহে, ইহা বিশ্বের "ষ"; বিশ্বজনীন বস্তা। ইহা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, প্রম তত্ত্ব। এই তত্ত্বে আমাদের সামা, আমাদের মৈত্রী, আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের ভৃপ্তি ও মুক্তি সকলই প্রতিষ্ঠিত। ব্যবহারিক জগতে সাম্যু আসাধা। ব্যবহারিক জগতে বিবোধ নিত্য। আর যেথানে হন্দ্ব, সেথানে সত্য স্থাধীনতাই বা কোথার প্রথীনতা, মৈত্রী, এ সকল পারমাথিক আদর্শ। য়ুরোপে এসকল ব্যবহারিক আদর্শ। য়ুরোপের অর্থে, সাম্য, মৈত্রী, আধীনতা—আমাদের ছিল না, নাই, হইবে কিনা, জানি না। কিছু আমাদের নিজেদের অর্থে, সাম্যও ছিল, মৈত্রীও ছিল, আধীনতাও ছিল। ইহা আমাদের সভ্যতা ও সাধনার অন্তিমজ্জাগত। ইহাই আমাদের লক্ষ্য। ইহাই আমাদের গতি।

#### ৮। য়ুরোপ ও ভারতবর্ষ।

এক সময়ে আমরা একথা গিবাছিলাম। তথন আমবা যুরোপের মাপে নিজেদের মাপিতে চাহিয়াছিলাম। এ মোহ বেণী দিন টিকে নাই। সম্বরেই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। তথন আমরা ঠিক বিপরীত পত্ন অবলম্বন করিলাম। যুরোপের মাপে আমাদের না মাপিয়া, আনাদের মাপে তথন যুরোপকে মাপিতে এক সময় যেমন যুরোপের লাগিদাম। আদর্শে ভারতের স্নাত্র সভাতা ও সাধ্নাকে বিচার করিতে ঘাইরা, ভারতের সুবই লঘু ও হান চর বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, এখন সেইরূপ ভারতের আদর্শে যুরোপের সমাঞ্চ ও স্ভ্যতার ওদন করিতে যাইয়া, যুরোপের সকল বিষয়ই মন্দ, এই সূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। কিছ এই উভর সিদ্ধান্তেরই মূলে ভূল। এ জ্ঞান ক্রমে ফুটতর হইতেছে।

এখন আর আমরা যুরোপের ওজনে
নিজেদের সভাতা ও সাধনার ওজন করিতে
যাই না। আমাদের আদর্শেই আমাদের
বিচার করি। যুরোপের তুলনার আমরা হীন,
এ ভাব আমাদের নাই। এ ক্ষোভ একেবারে

चुित्राहि। আমরা এক সময়ে বড় ছিলাম, এখন ছোট হইয়াছি। এ ভাবও যাইতেছে। এ ভাবের মুলেও বিদেশের মোহ প্রচ্ছন্ন हिन। आमत्रा युद्रां अप्तका शैन ध छान যভই আমাদের আত্মসন্মানে আঘাত করিতে-ছিল, ততই সে সমানকে সজীব রাখিবার চেষ্টায় আমরা প্রবশতর বেগে আমাদের গত বৈভব ও লুপ্ত গৌরবের প্রতিষ্ঠান্ত নিযুক্ত হই। "তোমরা যখন পর্বভগুহার বাদ করিতে, আন মাংস ভক্ষণ করিতে, প্রস্তরনির্মিত সম ব্যবহার করিভে,—তথন আমরা জগতের বরণীয় ছিলাম"---এই বলিয়া বর্তমানের হানতাকে অতীতের স্থৃতি বারা সমাজ্ব করিতে চেষ্টা করি। ফলত: যতই বর্ত্তমানের হীনতার তুঃসহ জ্ঞান আমাদিগকে চাপিয়া ধরিত, ততই আমরা উৎসাহদহকারে অতীতের স্বৃতিভন্ম মাধিয়া আন্দালন কৰিতাম। ইহাতে যে এই হীনতাকে আবো উচ্ছণ করিয়া দিত, এ জ্ঞান তথনো জন্মে নাই। এ জ্ঞান এখন জন্মিয়াছে। আর তার मरक मरकरे निर्द्धान चानर्थ निर्द्धानम বিচার করিবার প্রবৃত্তিও প্রবণ হইয়াছে।

হানতাবোধ ব্যতিরেকে উন্নতির চেঠ।
হয় না। আমরা ধে হান, এ জান ক্রমণঃই
উজ্জ্বনতর হুইতেছে। মধ্যমুগের প্রতিক্রিয়ায়
ইহা একরূপ নিম্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। কিন্ত
এরপ হানতার জ্ঞান নুতন ভাবের। পূর্বের্মাণের তুলনায় নিজেদের হান ভাবিতাম।
আল মুরোপের তুলনায় আর নিজেদের
কোনো বিষরে হান ভাবি না। চনিয়ায় এখনো
যে আময়া অভিজাত শ্রেণীর অঃভ্ ক্র—শ্রেষ্ঠ
অপেকাা শ্রেষ্ঠজনের সমকক্ষ,—মুরোপ—

আনেরিকার সমকে যে আমরা উর্বাচনন্তকে দণ্ডায়মান হইতে পারি,—এ জ্ঞান এ গৌরব ক্রমশই বাড়িতেছে। এ গৌরবেই আমাদের জাতীয় অন্থানের প্রতিষ্ঠা। কিছ ইহারই সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের নিশ্ব আদর্শের তুলনায় আমরা যে অতি হীন, এ জ্ঞানও উল্লে হইতে উল্লেশতর হইতেছে। আর এই স্বাভাবিক হীনভাবোধের উপরেই আমাদের সর্কবিধ জাতীয় চেঠায় প্রতিষ্ঠা। এথানেই আমাদের শক্তি এথানেই আমাদের সামাদের সামাদ্যা ও ভরসা।

আজ আমরা ভারতকে আর বিণাতের তৌলদণ্ডে তুলিয়া ধরি না; বিলাতকেও ভারতের তুলাদণ্ডে তুলিতে যাই না। এখন আমরা বুঝিয়াছি—

"যার যেই রস সেই সর্কোত্তম।" কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভুলিয়া যাই নাই যে—

"তটয় হইয়া বিচারিলে, আছে তর-তম।"
ভারতের সনাতন সার্বজনীন আদর্শে,
তটয় হইয়া বিচার করিলে, উচ্চনীচ, ভালমন্দ,
সকলেরই স্থান আছে। বিলাতকে ভারতের
ওজনে এখন মার মাপিতে যাই না, বিলাতকে
বিলাতের ওজনেই মাপিতে আরম্ভ করিয়াছি।
এজন্ত বিলাত সম্বন্ধে আমাদের মতামতও
বিচারসিদ্ধান্তে, পূর্বাপেক্ষা সভ্যোপেত ও
নিরপেক্ষ হইতেছে, সন্দেহনাই।

#### ৯। সাম্য ও বৈষম্য।

বিলাতের সাম্য ও আমাদের সাম্যে একটা বিশেষ প্রভেদ এই যে, বিলাভী সাম্য বৈষম্যকে বিনাশ করিয়া বৈষম্যের সমাধি-

ত্মাপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে মন্দিরে গিয়াছে। ভারতের সামা বৈষমাকে বিনাশ না করিয়া, বৈষ্মাকে অতিক্রম করিতে প্রয়াদ পাইয়াছে। আমাদের সাম্য পার-বিলাতী সাম্য মার্থিক। ব্যবহারিক। আমাদের সাম্যের আদর্শ একান্ত আধ্যাত্মিক। বিলাতী দাম্যের আনর্শ সামাজিক। সামাজিক সাম্যের পন্থা আশ্বপ্রতিষ্ঠা; পার্মার্থিক সাম্যের আত্মদংযমে ও আত্মবিলোপে। वाश्व श्रिष्ठांत्र भर्य मारमात्र मन्त्रान कतिरल, मनाननि, (बाघाटवाघि, शिःमाट्यम, এ मकन বিষ উল্গাণ হওয়া অবশ্রস্তাবী। মানব প্রকৃতিতে একটা অভূত অংকর্ষণ শক্তি আছে। य यमन लाक, महत्राहत अभेतरनारकत সহিত অংলাপে আত্মীয়তায় সে আপনার প্রকৃতির অমুরূপ ভাবই তাহাদের মধ্যে জাগাইয়া থাকে। যে পশু হইয়া আমার সমুথীন হয় সে অলফিতে আমার অছ-নিহিত পশুহকে জাগাইয়া তোলে। যে মাত্র হইয়া আমার নিকট আসে, সে আমার মমুব্যত্তকে প্রবুদ্ধ করে। যে দেবত। হইয়া আসিতে পারে, সে তাহার পবিত্র সংস্পার্শ व्यामादक त्ववं। कविवा दंशाता भानत-সম্বন্ধের এই মছুত সংক্রণী শক্তি প্রভাবে, আয়প্রিচা ছারা যে সামোর প্রতিভা করিতে যায়, দে স্মাজে সমরান্য প্রজ্জনিত করিবে, ইহা আর আশ্চণ্য কি ৪ অভিনান অভিনানকে জাগায়, হিংদা হিংদাকে জাগায়, খলতা থলতাকে বাড়াইয়া তোলে। বিলাতী मामावादन ममाध्य এই विषय बन्द उनिश्व ক্রিয়াছে। এথানে স্কলেই আপেনাকে বাড়াইয়া বড় হইতে চাহে। যে নির্ধন

দে ধনী হইরাধনীর সমকক্ষতা লাভ করিবর জন্য ব্যগ্র। যে ছোটবরে জন্মিরাছে, বড় ঘরের সমকক্ষ হইতে তাহার বাসনা;
—ইহাই এখানকার সমাজ যত্ত্বে মূল চালক শক্তি। এই বল্বতী বাসনার তাড়নায় সমাজ অবিরত ঘুরতেছে। যে সমতা ভারতের সনাতন আবর্ণ, এ সমাজে তাহার আবর কথকিং হইলেও, স্থান আবে নাই।

নিৰ্ভত্বনিত্য স্তান্থ নিৰ্যোগক্ষেম আত্মবান— এ চরিত্র এথানে হর্লভ কেবল নহে — স্ক্রই ইহা অতি চুর্লভ, —কিন্তু এথানে একেবারে অবস্থব। এদেশের বোকে ইহার মাহাত্মা কল্লনাতেও গ্রহণ করিতে পাবে না। इन्द नाहे, ८५%। नाहे आक्रिश নাই, গতি নাই,—এ অবস্থা atrem মৃত্যুর চিহ্ন, জাবিতের লক্ষণ নহে। এক মর্থে इंश मुजाबर लक्ष्य मत्मर नारे। नित्रिका अ নির দ্তা জীবিতেব চিহু নয়, সভা। আমরা महताहत यादारक कोवन वलि, तमथान (हर्षे), घक, मःशाम अपकरलंद निरामीनाहे अतन। किन्छ व्यानता याशांक महताहत्र क्योवन विल, তাব উপবেও জীবন আছে। ইক্সা হয়, তাহাকে "অতিজাবন" বশা শাস্ত্রে ইহাকে জীবনমুক্ত বলে। যুদ্ধোপীর চিস্তাও ক্রমে এই "অভিজাবনের" সন্ধান পাইতেছে। যুরোপীয়ের: এখন প্রাকৃত মানুবের উপরে: শ্রেট্ডর "অতি মাতুদ" বা জ্পার্ম্যানের (Super-min) কধা কহিছে করিরাছেন। আমানের শাস্ত্রদাহিত্যে यांशिनिशंक अञ्चतान विनितांद्र, डांशरे. নুরেপৌরদের "হ্রপাবন্যান" বা অভি-মানুর। किंद्र भ वानर्भ भथत्ना छात्र कतिया एका हि

নাই; কতদিনে যে ফুটবার পূর্ণ অবদর প্রাপ্ত হইবে, তাহাও এখন বলা কঠিন। এখন সমাজ সাধারণ মহুয়ের হুন্দু কোলাহল লইরাই ব্যস্ত রহিয়াছে।

স্তরাং সামোর আদর্শ সমাঙ্গে শান্তি স্থাপন না করিয়া, জনগণের ছল্ফ কোলাহলই বাড়াইয়া দিতেছে। আমরা বে সামোর কথা জানি, আমাদের সাধনায় যে সামোর গুণবর্ণনা পাঠ করি—গীতা বে সামোর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,— ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাধ্যে স্থিতং মন:। নির্দ্ধোষং, হি সমং ব্রহ্ম তত্মাদ্ধ হৃদি তে স্থিতাঃ॥ —2-১৯।

— এ সাম্যের সন্ধান আধুনিক যুরোপীয়
সাধনায় এখনো পাওয়া যার নাই। এখানকার
সাম্য এজন্ত সমাজের সংগ্রাম কোশাহলই
বাড়াইয়া দিতেছে। এ সংগ্রামের নির্ত্তি
কোণায় কে জানে ?

শ্রীবিপিনচক্ত পাল।

### সমালোচক।

তম, এ পাশ কবিয়া ল ক্লামে ভর্তি

হইলাম। প্রভাতে উঠিয়া চা পান করিয়া
থবরের কাগত উটাইতে উটাইতে
কলেজের সময় হইয়া আসিত। নগত হইতে
কাস্থারস্ত হইত কোন প্রকারে সাড়ে নগত।
অথবা পৌনে দশটার সময় কলেজে পৌছিয়া
বাকি সময়টুকু কলেজের কেরাণীর সহিত বচসা করিয়া ব' বন্ধ্রাক্ষবদের সহিত গল্প করিয়া কাটাইয়া দিতাম। ঘণ্টা বাজিলে

ঘারদেশ হইতে উচ্চম্বরে একবার Present
Sir বলিয়া আফিস গমনোনুথ বিরাট কেরণী
স্রোত ঠেশিয়া গৃহে ফিরিভান।

আমাদের কলেজের কেরাণী নিরীচপ্রাক্তির লোক ছিলেন; তিনি ত
আমাদের উৎপীড়নে মধ্যে মধ্যে অধীর
হইরা উঠিতেন। যত প্রকাব অভায় এবং
অভ্ত প্রস্তাব হইতে পারে আমরা তাঁহার
নিকট নিয়ত উপদ্বিত করিতাম।

মামরা গুনিয়াছি তিনি তাঁহার কোনও

বন্ধ নিকট ত্থে করিয়া বলিয়াছিলেন "ভাই যদি কোন প্রকারে ভগবানের সহিত দেখা হয় ত' বলি, প্রভূ পরজন্মে আমাকে Law Class এর কেরাণী করিয়া সংসারে গাঠাইও না।"

বিপ্রতবের অধিকাংশ আমার বঙ্গদাহিত্য
আলোচনায় কাটিত। বাল্যকাল হইতেই
আমার প্রবল অভিলাষ ছিল যে কবি হইব—
কিন্ধু আমার ইছে পূর্ণ হয় নাই। ভাগ্যকেবে
কেমন কবিয়া ভাহা ঠিক ব্ঝিতে পারিনা ক্রমশঃ
কবি না হইয়া অলক্ষ্যে কবিব শক্র-সমালোচক
হইয়া পড়িলাম। অদৃষ্ট যথন সর্বাপ্রথম তাহার
বিচিত্র দণ্ড আমার মন্তকোপরি ঘুরাইয়া
আমাকে সমালোচক করিয়া তুলিতে আরম্ভ
করিয়াছিল তানকার একটী ঘটনা মনে
পভিলে আজেও হাস্ত সম্বরণ করিতে
পারি না।

তথন এন্টান্স পড়ি হাম। আমার জনৈক বনু স্থালচলু বাংলা কবিহা **লিখিত।** 

এবং আমারই হুর্ভাগাবশতঃ আমাকে রসগ্রাহী স্থির করিয়া প্রভাগ নব নব রচিত কবিতা ভুনাইতে আদিত এবং আমার অভিমত জিজাস। করিত। ভাল লাগিলেও **আমি** প্রকাশ করিতাম না এবং কবিতাগুলি বিবিধ প্রকারে দংশোধিত করিয়া দিতাস। কোনও স্থানে ছন্দ ভঙ্গ, কোনও স্থানে অর্থবিভাট, কোনও স্থানে ব্যাকরণ অভদ্ধি এবং কিছু না পাইলে শ্রুতিকটু হইয়াছে ক্রমশঃ সুশীলচন্দ্রের আমার সমালোচনায় সন্দেহ জিনাল। কংগ্ৰু দিন আর কবিতা শুনাইতে আসিণ না। একদিন সন্ধার পর আমি আমার পড়িবার ঘরে বদিয়া আছি, এমন দময়ে সহসা স্থীল শাদিয়া উপস্থিত। পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল "ভাই অনেকদিন পরে একটা কবিতা লিখেছি কেমন হয়েছে দেখ।"

আমারও অনেকদিন সম্পোচনা না করিয়া সমালোচনার প্রবৃত্তি সাতিপয় প্রবল হয়ো উঠিয়াছিল। সোৎস্থকে তাহার হস্ত হইতে কবিতাটি লইয়া সংশোদন কার্যো ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কবিতাটি অহমান বিশ ছত্তের হইবে। অন্যুন চল্লিণটি সংশোধন করিয়া স্থালের হস্তে দিয়া বলিলাম "তেমন স্থবিধা হয় নাই।"

চাহিয়া দেখিলাম স্থালির মুথ মানন্দে উৎকুল হইয়া উঠিয়াছে। দে কোনও কথা না কহিয়া পকেটের মধ্য হইতে নীরবে একথানি কুদ্র পরিচ্ছন্ন পুস্তক বাহির করিল। লক্ষ্মীছাড়া আমাকে মজাইবার জন্ম রবিবাবুর কোনও প্রসিদ্ধ কবিতা হইতে করেক লাইন লিথিয়া আনিয়াছিল আমি তাহারই উপর অবাধে কলম চালাইয়াছি!! অসংলগ্ন ভাষায় কৈফিয়ৎ প্রদান করিবার চেটায় যাহা বলিলাম তাহা নিতান্ত নির্কোধের উক্তির প্রায় শুনিতে হইল। আমার বিপর অবস্থা দেথিয়া স্থশীলের বোধহয় দয়া হইল, সে বাড়ি চলিয়া গেল।

এইখান হইতেই সমালোচকের পথ পরিত্যাগ করিলে বোধহয় মন্দ হইত না। কিন্তু ভবিত্বা কে খণ্ডন করে! ক্রমশঃ আমি রাতিমত সমালোচক হইয়া দাঁড়াই-লাম। নিয়মিতভাবে আমার সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

চেই। করিয়াও কবি হইতে পারি
নাই বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক
কবি ও কবিতার প্রতি আমার কিঞ্চিৎ
খর্দ্ষ্টি আছে— আক্রোশ বলিলেও বোধহয়
নিতান্ত অত্যুক্তি হইবেনা। আমি জানি,
আমার নিশ্বম সমালোচনার তাড়নায়
কয়েকটী নৃতন কবি শাস্ত ছেলের মত
বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছে।

কিন্তু সম্প্রতি একটি নৃতন কবিকে লইয়া
সামি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া
পড়িয়াছি। প্রায় বিগত ছয় মাস হইতে
"সন্ধ্যাকাশ" নামক মাসিকপত্রে প্রতি মাসে
ধারামুক্রমিক ভাবে শ্রীমতী তরুবালা দেবী
স্বাক্ষরিত কোন মহিলার কবিতাবলী
প্রকাশিত হইতেছে। কবিতাগুলি সাধারণতঃ
মাসিকপত্রে প্রকাশিত কবিতার স্থায়ই
ভাবগৌরবর্গজ্জিত ছন্দোব্দ কোমল
বাক্যসমষ্টি। অস্ততঃ আমার তাহাই ধারণা।
চারি পাঁচটি কবিতা প্রকাশিত হইবার

পর "অবসর চিন্তা" পত্রিকার আমি কবিতাগুলির কিঞ্চিং তীব্র সমালোচনা করিলাম;
যথা,—"এক সময় অবশু ছিল যথন মহিলামাত্রেরই রচনা অতিরিক্ত এবং অনেক সময়ে
অযথা প্রশংসা লাভ করিত। কিন্তু সে সময়ের
পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান কালে বঙ্গভাষায় স্থলেখিকার সংখ্যা অল্ল নহে এবং
সাধারণ লেখিকা প্রচুর। এরূপ অবস্থায়
বর্ত্তমান লেখিকাকে আমরা অকারণ উৎসাহ
দিত্রে ইচ্ছা করি না। জীবনের মধ্যে কবিতা
রচনাই চরম সফলতা নহে। আরও বহুবিধ
কর্ত্তব্য আছে যাহা পালন করিয়া আমবা
জীবন সার্থক করিতে পারি। ইত্যাদি
ইত্যাদি।

কিন্তু বিশ্বরেব সহিত দেখিলাম কিছুমাত্র নিকংসাহিত না হইয়া প্রীমতা তর্পবালা সন্ধা-কাশের প্রসংখ্যায় আরও ছই তিনটি কবিতা প্রকাশিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি কবিতা কিছু বিজ্ঞাপাত্মক, এবং বিশেষ প্রণিধান পূর্বক বিবেচনা করিলে মনে হয় সে বিজ্ঞা যেন আমারই প্রতি ব্যিত হইয়াছে। কিন্তু এমন চত্রতার সহিত প্রেজ্গ যে সংজ্ঞাধারও ভাহা বোধগ্যা ইইবার নহে।

তীব্রতর সমালোচনা করিলাম। বহুপ্রকারে তিরস্কার ও নিন্দা করিয়া পরিশেবে
লিখিলাম,—ভগবান কাহাকেও কাব্য রচনা
করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, কাহাকেও
কাব্য উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি দিয়াছেন,—
সকলকে কাব্যরচনা করিবার ক্ষমতা কেন দেন
নাই সে রহস্ত তিনিই শুধু জানেন। কিন্তু
ঘাহাকে শক্তি দেন নাই—তাহাকে লাল্যা
কেন দিয়াছেন তাহা আরও রহস্তপূর্ণ!

मगारनाहना मगाश इहेरन हाहिया सिवनाम ঘড়িতে উভয় কাঁটাই ১২টার ঘরে একতা হই গছে। সুইন টিপিয়া দিয়া শ্যায় শ্রন করিলাম। শুইয়া ভাবিয়া দেখিলাম প্রকৃত পক্ষে তরুবালার কবিতার নিরপেক্ষ সমা-**ला**हना कति नाहे। त्नावहेकू त्नथाहेवात्र পক্ষে কোন ত্রুটি করি নাই কিছ যাহা প্রশংসার যোগ্য তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ মৌন থাকি-য়াছি। দীপহান কক্ষের ঘন অন্ধকারের মধ্যে কালনিক তরুবালার কাতর মুখমগুল আমার চক্ষের সন্মুখে ধেন প্রাক্টেত হইয়া উঠিল। असकारत निश्व इडेग्राहे इंडे के वी यि कात्रान्हें হটক মমতাল মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অজ্ঞতি কুঞ্জবনের মধ্যে প্রফ্রন পুষ্প তাহার যতটুকু সাধ্য হ্রগন ৫ প্ররণ করিতেছে আমি কেন অকারণ তাহাকে ছিন্ন করিবার জন্ম বাস্ত হই। স্থির করিলাম মমালোচনা পার-বর্ত্তিত না করিয়া পাঠাইব না।

প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম ঘর আলোকে উজ্জ্বল হইয়া গিয়াছে; রাত্রে অন্ধকারের নিবিড়তায় বাহ। স্থির করিয়াছিলাম দিনের আলোকে তাহা অতি সহজে লুপ্ত হইয়া গেল। সমালোচনা একটা কভারে মুড়িয়া "অবসর চিস্তা" সম্পাদকের নামে পাঠাইয়া দিয়া মিঃ মুখাজির গৃহে চা পান করিবার জন্ম বাহির হইলাম। মিঃ মুখাজি ব্যারিষ্টার, এবং আমানদের ল' প্রোফেসার। তাঁহার পুত্র স্থবাধ আমার বন্ধ।

সোদন রবিবার ছিল। প্রতি রবিবার আমি নিয়মিত ভাবে মিঃ মুথার্জির গৃহে চা পান করিবার জন্ম উপস্থিত হইতাম। মিঃ মুথার্জির পুত্র স্থবোধ ইংলত্তে সিভিল্ সার্ভিদ্ পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হইতেছে। এবং তাঁহার কর্মা পত্নী স্বাস্থ্যোরতির জন্ম দারজিলিংএ অবস্থান করিতেছেন। কেবল মাত্র কন্তা নিরুপমা পিতার পরিচর্যার জন্ম কলিকাতায় আছেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলাম বারাণ্ডায় চা-টেবিলের পার্শ্বে মিঃ মুখার্জি তাঁহার কন্তা ও জনৈক বন্ধু সহ, আমার জন্ম অপেকা করি-তেছেন।

মিঃ মুথার্জি তাঁহার বন্ধুর সহিত গল্প করিতে গাগিলেন নিরুপমা আমায় বলিলেন "প্রকাশ বাবু, এবারকার "সন্ধ্যাকাশে" আবার তর্রবাশার কয়েকটা কবিতা বের হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন ?"

আমি বলিদাম — "হাঁা, দেখেছি বই কি, কাল রাত্রেই তার সমালোচনাও করে ফেলেছি — আজ সকালে "অবসর চিস্তায়" পাঠিয়ে দিয়েছি। এবার বোধ হয় তরুকে মরুতে দারা পড়তে হবে!"

শুনিয়া নিরুপমা হাসিতে লাগিল।

শ্বসর চিন্তার আমি নাম পরিবর্ত্তন করিয়া স্মালোচনা প্রকাশ করিতাম। সেকথা কেবল নিরুপমাই জানিতেন। বাঙ্গলা কাব্য সম্বন্ধে নিরুপমার সহিত আমার সম্পূর্ণ মতৈক্য হইত—বিশেষতঃ তরুবালার কবিতা সম্বন্ধে। তরুবালার কবিতা নিরুপমার আদৌ পছন্দ হইত না। বাঙ্গালা সাহিত্যে নিরুপমার বিশেষ অধিকার জন্মিরাছিল। কারণ মিঃ মুথার্জি ইংরাজি শিক্ষার প্রতি তত দৃষ্টি না দিয়া সংস্কৃত ও বাঙ্গলা সাহিত্যে নিরুপমাকে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।—নিরুপমা ওৎস্কেরের সহিত বলিলেন "আপনি কি খুব ভীত্র সমালোচনা করেচেন গ্ল

আমি হাসিয়া বলিলাম—"বোধ হয় একটু
অভিরিক্ত কঠিন হয়েচে। কিন্তু তার কারণ
আছে। "কমা" কবিতাটা ভাল করে পড়ে
দেখেছেন ?" নিরুপমা হাসিয়া বলিলেন,
"দেখেছি সেটা আপনাকে লক্ষ্য করে লেখা
—তা বেশ বোঝা যায়।" আমি বলিলাম,—
"হাা সেই জন্য "কমার" লেখিকাকে আমি
কমা কর্তে পারলাম না"। নিরুপমা বলিলেন,
"বেশ করেছেন—স্ত্রীলোক হয়ে এত কিসের
গর্জা। দেখছি—যা ইচ্ছা তাই লিখচে!"

আমি বলিলাম — ''আর কিছুই নয়, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। আপনাদের মত শিক্ষিতা মেয়েরা যদি বাঙ্গলা লেখেন তা হলে উৎকৃষ্ঠ জিনিস উৎপন্ন হতে পারে। আপনি এত ভাগ বাঙ্গলা জানেন একটু একটু লিখতে আরম্ভ কর্ণনা।"

নিরুপমা হাসিয়া বলিলেন "কেন ? তা হলে কি আপনি তরুগালাকে তাাগ করে নিরুপমার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন ?"—"না আপনি যদি কবিতা লেখেন তা' হলে আমার কলম থেকে অন্য প্রকার সমালোচনা বের হবে।"

"এরপ পক্ষপাতী সমালোচক পেলে কবিতা লিখ্তে প্রলোভন হয় বটে—কিন্তু প্রকাশ বাবু, পক্ষপাতিতা সমালোচকের পক্ষে একটা মস্ত দোষ।"

আমি ঈষৎ রঙ্গছেলে বলিলাম—"তা নিশ্চয়ই কিন্তু— আমি যদি আপনার পক্ষপাতী না হই তা হলে সেটা আমার পক্ষে শুধু দোষ নয়, পাপ হবে।" নিরুপমার মুথ রক্তিম হইয়া উঠিল। — "কিন্তু বেচারী তরুবালা আপনার কাছে এমন কি অপরাধ করেছে যে

আপাদি তার এমন ছোরতর বিপক্ষ হয়ে উঠেচেন ?"

আমি কিন্তু অপ্রতিভ হইলাম। বলিলাম
 "তা বলতে পারিনে—কিন্তু তার উপর আমার
 বড় রাগ হয়।" ঘণ্টাখানেক কথাবার্ত্তার
 পর গৃহহ ফিরিলাম।

প্রায় মাসাবধি পরে একদিন সন্ধাকালে
মি: মুখার্জির drawing room এ বদিয়া
দার্জিলিক হইতে সম্ভপ্রতাগিতা মুখার্জি
পত্নীর সহিত গল্প করিতেছিলাম—এবং
নিকটে বসিয়া নিরুপমা এলবামে দার্জিলিক
ইইতে সংগৃহীত ফার্ণ সাজাইতেছিলেন।

মুখাজি পদ্ধী বলিলেন—"প্রকাশ প্রতি
সপ্তাহে নিম্নাত ভাবে তোমার পত্র পেতাম
বলে দার্জিলিক্ষে অনেকটা স্বস্থচিত্তে কাটাতে
পেরেছিলাম। তোমার পরীক্ষার স্কুফল
সেখানে জান্তে পেরে মনে অভিশয় আননদ
বোধ হয়েছিল। বিএল পরীক্ষার তুমি
যে দর্বপ্রথম হবে—তাহা আমরা বরাবরি
আশা করতাম। কর্তা ত দর্বদাই তোমার
স্বখ্যাতি করতেন যে ক্লাদের মধ্যে তুমিই
সর্ব্বোৎক্রপ্ত ছাত্র।"

একজন ভূত্য আসিয়া টেবিলের উপর
একটা কাগজ রাখিয়া গেল। দেখিলাম সন্ধ্যাকাশ। খুলিয়া দেখিলাম "তরু" স্বাক্ষরিত সমালোচক নামে একটী বাঙ্গ কবিতা প্রকাশিত।
বলা বাহুণ্য আমাকেই আক্রমণ করা
ইইয়াছে। কবিতার মর্ম্ম এইরূপ:—কোন
এক চিত্রকর একটি স্কর্মরী রমণীর চিত্র অঙ্কিত
করিয়াছিলেন। চিত্রটি অতি স্কর ইইয়াছিল।
কিন্তু এক মূর্থ সমালোচক সেটিকে উল্টা করিয়া
ধরিয়া বলিয়াছিল "ইছাতে বর্ণের বাছলা

আছে, তুলি কার চাতুর্য্য আছে কিন্তু অত্যস্ত ভাবের বিপর্যায় ঘটিয়াছে; কারণ এই চিত্রটিতে স্থানরীর পদবন্ন উর্দ্ধানকে এবং মস্তক নিম্নদিকে অঞ্চিত হইয়াছে। তাথাতে চিত্রটি সর্ব্বভোভাবে অস্বাভাবিক হইয়াছে।

কবিতা পাঠ করিয়া আমার আপাদমস্তক রাগে জলিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলাম, গৃহিণী স্থানাস্তরে চলিয়া গিয়াছেন—এবং নিক্রমা ফার্ণ্ সাজাইতে ব্যস্ত।

কৃষ্ণস্বরে আমি বলিলাম, "সন্ধ্যাক**াশ"** এসেছে।"

নিরপমা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "এবার বোধ হয় তরুবালার তিরোভাব।"

আমি বলিলাম "না— অতিশয় অভদ ভাবে আনিবভাব। এই নিনুপড়ন।"

সতান্ত ব্যন্ততার দহিত আনার হাত

ইইতে সন্ধাকাশ লইয়া নিরুপমা পড়িলেন।
পড়িরা বলিলেন—"অন্তায়, ভারি অন্তায়!
প্রকাশ বাবু আপনি এর একটা প্রতিকার
কর্মন। অত্যন্ত কড়া করে এর একটা
উত্তর নিতে হবে। স্ত্রালোকের এতটা
অভ্যন্তা অত্যন্ত অগোরবের কথা।"

আমি দেখিলাম নিরুপমা সত্যই বিচলিত, বলিলাম—"না এ ব্যাপারটাকে
আমি একেবারে লঘু করে দিতে চাই। এ
জঘন্য কবিতার উত্তর দিলে নিজেন্থেই ছোট
হতে হবে। কিন্তু আমার মনে হচেচ যে
তর্ফবাগা স্ত্রীলোক নয়—কোন পুরুষ স্ত্রীলোক কের নাম দিয়ে এসকল দিখছে। স্ত্রীলোক
এতটা নির্লজ্জ হতে পারে আমার মনে
হয় না।"

অন্যমনস্ক ভাবে নিরুপমা বলিল "তা

ছ.ব<sup>্ৰ</sup> চারি পাঁচ দিন পরে মিঃ মুথাজির এক পত্রপাইলাম। পত্রে নিফুপ্যার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব।

পত্র পাঠ করিয়া বিশেষ বিশ্বিত হইলাম না। কারণ আমার কতকটা ধারণা ছিল যে একদিন সম্ভবতঃ এ প্রস্তাব আদিবে। কিন্তু আনন্দিত হইলাম। অমিশ্রিত আনন্দ কাহাকে বলে ভাহা দেদিন ব্রিভে পারিয়াছিলাম।

মিঃ মুথার্জির ভৃত্যের হস্তেই উত্তর লিথিয়া
পাঠাইলাম। সংক্ষেপে লিখিলাম — শনাপনার
কেহিনিক্ত প্রস্তাব অস আমাকে গৌরবালিত
করিয়াছে। এ বিষয়ে অধিক কথা লিখিয়া
আনাকে অপ্রতিভ করিয়াছেন মাত্র। আশীক্রিল স্বরূপ আপনার শুভ-ইফ্ছা আমি ভক্তির
সহিত গ্রহণ করিয়াছি। তবে আমার মনে
হয় এ বিষয়ে একবার আপনার কন্যার অভিন্যত লওয়াও আবিশ্রক।"

বৈ নালে মিঃ মুখার্জির পত্র পাইলাম; সন্ধার পর চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

যথা সময়ে উপস্থিত হই গা বেথিলাম নিঃ
মুখার্জি পদ্দীদহ বেড়াইতে গিয়াছেন। গৃহে
আমার জন্য নিরুপমা অপেক্ষা করিতেছেন।
উদ্দেশ্য ব্বিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু গুই
একটা কথা বার্ত্তার পর ব্বিতে পারিলাম যে
নিরুপমা একথা এখনো জানেন না।

নিক্পম। বলিলেন—"প্রকাশ বাবু চা থেয়েই পালাতে পারবেন না। মা বলে গেছেন তাঁদের ফের। পর্যান্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।"

আমি বলিলাম—"তাহলে চিনির সঙ্গে একটু স্থন মিশিয়ে দিন—তাহলে আর নিমকহারামী করতে পার্বো না।"

নিরুপমা হাসিয়া বলিংলন,—"হাঁ৷ এমন অনেক লোক আছে যাদের বাধ্য করতে হলে তথুমিট রদে হয় না অন্য প্রকার রদেরও প্রাজন।"

ভূতা একটা ট্রেকরিয়। চায়ের জন হয়
ও চিনি রাখিয়। গেল। নিরুপমা আমার জনা
চা হৈয়ারি করিতে বাস্ত হইলেন। এবং আমিও
একবার ভাল করিয়। নিরুপমাকে দেখিয়া
লইতে বাস্ত হইলাম। ভাল করিয়া অর্থাৎ
নুতন ভাবে নুতন চক্ষে। মিঃ মুখাজির প্রস্তাব
নিরুপমাকে আমার নিকট আজ নুতন করিয়া
দিয়াছে। জানি আজ প্রভাত হইতে আমার
চক্ষে এক নবপ্রোতির স্কার হইরাছে যাহাতে
সমগ্র বিশ্ব আমার নিকট নবপ্রভায় উভ্তাসিত
মনে হইতেছে —কিন্তু নিরুপমা যে এত স্থল্রী
তাহাত জানিতাম না! মৃত্ স্কালনে নিরুপমার
কর্ণায় হীরকথণ্ড পর্যাস্ত নির্মাল পুণার ন্যায়
ঝিক্ঝিক্ করিতেছিল কি স্থল্র! হীরকের
উপর নুতন করিয়। আমার শ্রারা ইইল!

চা'র পেয়ালা আমার সমুথে রাখিয়া নিরুপমা বলিলেন—"প্রকাশ বাবু, খান। আপনি আবার গ্রম না হলে থেতে পারেন না।"

হায় মুধ্যে, প্রকাশ বাবু তথন যে স্থাপান করিতেছিলেন তাহার নিকট চা অত্যস্ত তুচ্ছ। এবং ফ্রুতরক সঞ্চালনে শরীর এত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে গ্রম থাইবার পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না।

"নিরু!" কণ্ঠস্বর কিছু স্বস্বাভাবিক ভাবে বিক্বত হইয়া গেল।

নিরূপমা 'বিস্মিত হইয়া আমার মুথ নিরীক্ষণ করিলেন। কতকটা সামলাইয়া বলিলাম,—"আমরা আর আপনি বলে সম্বোধন করবনা কি বলেন ?" বোধ হয় আমার দেহ হইতে তাহার দেহেও তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চারিত হইয়ছিল। নিরুপমা নীরব। "'আপনি' শক্ষটা বড় কর্কশ, ছজনের মধ্যে তাতে কেমন একটা ব্যবধান রেখে দেয়। তুমি শক্ষ পরপেরকে নিকটে আনে। নির্পমা, তোমার কাছে আমার একটা আবেদন আছে।"

নিরুপমা উপবেশন করিল। পকেট হইতে মিঃ মুখার্জির পত্রখানা বাহির করিয়া নিরুপমার হত্তে দিয়া বলিলাম "এই আমার আবেদন।"

নিরুপমা ধীরে ধীরে শেষ পর্যায় পাঠ করিয়া আমাকে ফিরাইয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। আমি বলিশাম তোমার কোনও আপত্তি আছে। নিরুপমা একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

"লজ্জা কোরোনা নিরুপমা, এ লজ্জার

সময় নয়। তোমার যদি কোন প্রকার আপত্তি থাকে তা হলে আমি কথনই তোমাকে বিবাহ করে তোমার কষ্টের কারণ হব না।"

"আমার একটা কথা আছে।"

"কি কথা, বল।"

নিরুপথা একবার আমার মুখের দিকে
চাহিয়া—একটু হাসিয়া বলিলেন—"আমিই তকবানা!"

কি সর্বনাশ! একি রহস্ত! মনে হইল মাপৃথিবী ভূমি চফাঁক হও আমি তোমার মধ্যে লুকাই!

তথাপি আমাদের বিবাহ হইয়া গেল।
নিরুপমা আমার পত্নী হইয়া বিগুণ উৎগাহে কবিতা লিখিতেছেন। কিন্তু আমি
সমালোচনা ছাড়িয়া দিয়াছি। নিরুপমা
মাঝে মাঝে আমাকে সমালোচনা লিখিতে
অহুরোধ করেন বোধ হয় পরিহাদ করিয়া।
কিন্তু আমি শপথ করিয়াছি আর বেলতলায়
যাইব না। শীউপেক্তনাথ গুজোপাধাায়।

## স্বর্লিপি।

কা**ফী—স্বা**ড়াঠেকা। ( টপ্পা )

কত∗ গয়ী প্রাণ-পিয়ারী, আনিয়ে হো মেরে। চক্র বিন যোন † চকোর ন জীয়ে, জল বিন মীন ছথিয়ারে, আনিয়ে হো মেরে॥

বিখ্যাত টপ্লা বচয়িতা হ্মৃদম কুত।

॰ ১ হ ৩ সা II সারারা<sup>ম</sup>ভরা। -<sup>† স</sup>রামামা I পা-† -<sup>†</sup> মমা। -পধা-ণধা-ণা। ক তগয়ী প্রা • • ণ প্রা • ৽ রী৽ • • • • • • । - বিধাপধ্যমিগা। মা - জ্ঞা - রারা I রজ্ঞা - মপা - মজ্ঞারমা। • আনি ং য়ে ৽ ং হা • • মে

। জ্ঞমা -জরা -সণা সা II

১ হ´ ৩ ° মাII-1পা-1ধা। না-1-1-সা। ধনা-সাসা-1। -1-1-1-সনা। • • ং ঘান্ **ह** • स्टब्स् • विन • • । मी त्रा त्रा -।। तंख्वा - मंमा - ख्व त्रा - मंगा। मंता - मंगा - संभा - मंगा। -। शा मंना मी। (कांत्र, न • को०००००० व्या००००००० व्या वार् 

ন মী ন ০০০০ হ থি ০ খা বে০ ০০ ০০ ০ আ নি ০ য়ে ০

। মাজারারা I রজা-মপা মজা-রমা। জনা-জরা-সণ্সা IIII হো ০ মে রে ০ ০ ০ ০ • ০ ০ ° ° ক"

(১) তান I সরা -মপা -ধণা-র্সণা। ধপা -মগা -মা সা I আ । ত । অ। ০০ ০ "ক"

(২) তান I স্না - ণধা - পমা - গমা । পমা - জ্ঞরা - সণ্যা I আৰু • • • • আৰু • • • • "ক"

(৩) তান  ${f I}$  ন্দা -রমা -পসা ${f T}$  -ণধা। পমা -জ্রো -সন্। সা  ${f I}$ আ০০০০০ আ০০০ আ০০০ "ক"

(8) তান I র্র্রা -র্সণা -ধপা -মপা। মজ্ঞা -র্সা -ণা সা I · • • ০ • আ০ · • "ক্"

"কত গয়ীঁ প্রাণ পি"—এই অংশ পর্যান্ত গাইয়া তান সকল ধরিতে হইবে।

সঙ্গীত-াবভাৰ্বব শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যার।



সূবদাস ও ক্লয় িযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ অক্ষিত চিত্র হইতে

#### প্রভাতে।

क्न द उजन। शिश्वात ? কেন আজি এই বিযাদ মাধান দিবস আমারে জাগালে ? এ চেত্ৰা চেয়ে ভাল ছিল ঘুম বিশ্বতি তিমিরে ঢাকা. শতগৰে ভাল ছিল স্বপনের কোলেতে লুকারে থাকা; থেমময়ী লভা বক্ষ বিজড়িয়া চাহिन मूर्वत পारन, কত হ্বধাধারা বহিল মুহুর্ত্তে উভয়ের প্রাণে প্রাণে। Cकन (इ तकनि ! (পाश'cन ! দ্ধশ্বতি ঘেরা এ দিবস কেন আমারে আবার জাগা'লে ? তাহার যাকিছু স্মৃতি নিদর্শন এগৃহের সবঠাই, তোমার আঁধারে ছিল যে ডুবিয়া আবার দেখিতে পাই. বড় ভাল হ'ত যদি নিশি তুমি না ভাঙ্গিতে ঘৃমমোর, হরিয়া লইতে প্রাণটা আমার করিতে ছঃখের ভোর।

#### সন্ধ্যায়।

व्याक्ति (कन এलে मक्ता। मीरनत कृष्टित चारत ! त्म (य नारे, तम त्व नारे, थुँ किएड छूमि यादा : क लात खालिया भी न टामाद चानद बति,' কে আজি তোমার প্রাণ ধূপগক্ষে দিবে ভরি' ? উঠানে পড়েনি ঝাঁট, ছয়ারে পড়েনি অল, শুধু মোর আঁথিনীরে ভিলিতেছে গৃহতল। তুলসীর বেদী মূলে স্থলেনি প্রদীপ আজি. উঠে नाइ थुलधुम, भाष्डिन कूटनत माझि। গলবস্ত্রে নমি আদ্ধি ভক্তিভরে পদে তার, ঢালে নাই কেছ বারি—প্রীতিমাধা থেমধার। আজি কেন এলে সন্ধ্যা; দীনের কুটির ঘ'রে? সে যে নাই, সে যে নাই খু জিতেছ তুমি বারে। चौं हम इहेट उर कि जूलित यूँ हे तिमा, কে গাঁথিবে বিনাস্তে সন্ধ্যামণি ফুলমালা। মধুর হাদিতে তব মিলাইয়া স্থা হাদি, কে আজি পরাবে মালা মোর গলে ছুটি আসি ৷ ওই হের আলুথালু বিছানা বালিশ পড়ি, ওই হের শিশু তার ধরাতলে গড়াগড়ি। এই দেখ মোর আবে উঠিছে কি হাহাকার. জ্বলিতেছে বুক বৃড়ি কি ভীষণ চিতাহার ! আজি কেন এলে সজা! দীনের কুটির দারে ? দে যে নাই, সে যে নাই, খুঁ জিতেছ তুমি যাৱে !

শ্ৰীষতীক্সনাথ চট্টোপাধ্যায়।

## পোষ্যপুত্র।

२'

শরীর ভাল নাই বলিয়া বস্ত্রমন্তী সেদিন সানের পর নিব্দের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া-ছেন।মোক্ষদা আহারের জন্ম ডাকিতে আসিয়া ধনক থাইরা গিয়াছে, আর কেহ ডাকিতে সাহস করে নাই। স্থাকাশ সকালে উঠিয়া, দিদি চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া পর্যান্ত, এমনি

হাঙ্গামা বাধাইয়া তুলিয়াছে যে কেইই তাহাকে
শাস্ত করিতে পারিতেছে না। "দিদি যে
তাহার চেয়ে হেমবাবুকেই বেশি ভালবাসে
সে বিষয়ে সে আজ দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে এবং
আর কক্ষণও সে দিদির কথায় বিশাস
করিবে না, এ বিষয়ে সে সরকারমশাই হইতে

রজনীনাথ পর্যান্ত সকলকে সাক্ষী রাথিয়াই পুন: পুন: প্রতিজ্ঞা করিল।

ইণ্ডিয়ার মানচিত্রে কোন একটি নগরের অস্তিত লইয়া গুরুশিয়ো সেদিন ভারী মনো-মালিনা চলিতেছিল। ছাত্র জলভরা চোথ ও কম্পিত অধরে ভত্যের দারা আনীত হইয়া ঘরে ঢকিবামাত্র মাষ্টার মহাশয় তাহার মান-দিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুমাত্র কৌতৃহলী না হইয়া একেবারে মাাণ খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে একটা সৃষ্টি ছাড়া অনাবশুক দেশের নাম খুঁজিয়া বাহির করিতে আদেশ করিলেন। এবিষয়ে তাহার অনুরাগের কথা জানা ছিল বলিয়াই তিনি তাহাকে ভুলাই-বার জন্ত এই ফলি আঁটিয়া ছিলেন কিন্ত ইহাতে আজ হিতে বিপরীত হইল। কলম্বদ যথন প্রথম আমেরিকার উপকূলে দাঁড়াইয়। তাহা নিজের আবিষ্কৃত নূতন জণৎ বলিয়া জানিতে পারিলেন তথন তাঁহার যে প্রকার মনোভাব হইয়াছিল, বিচিত্র বর্ণের ভূগোল চিত্র হইতে কুদ্র অক্ষরে ছাপান নৃতন নৃতন দেশের নাম আবিষ্কার করিয়া সে সেই রকমই একটা আত্মপ্রদাদ লাভ করিত। কিন্ত আজ তাহার মনের সে অবস্থানয়। ছুএকবার চিত্রের দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ সে বাগিয়া গেল। পুস্তক হইতে দৃষ্টি উঠাইয়া গন্তীর মূখে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল, মাষ্টার তাহাকে চিনিতেন, -- বুঝিলেন বিপদ সামাগ্ত নয়।

রজনীনাথের জুতার শব্দে স্থকু অগু দিন শাস্তম্ত্তিত ফিরিয়া আসে—আজও একবার দে চঞ্চল হইয়া উঠিয়ছিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেভাব সামলাইয়া লইয়া আরও কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। মাষ্টারের উত্তেজিত স্বর বিমনা

রজনীনাথকে অনেকক্ষণ পরে যথন সেবরে টানিয়া আনিল তথনও তাঁহার কাপড় ছাড়া হয় নাই। রজনীনাথ কি হইয়াছে জানিতে চাহিলেন না, পুত্রের কাছে আসিয়া তাহার কুঞ্চিত কেশের উপর ডান হাতটি রাথিয়া বামহন্তে তাহাকে কোলের কছে টানিয়া শইয়া একবার গম্ভীর বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। স্থকুর ঠোঁট কাঁপি-তেছিল, গোথের জল এতক্ষণ জেদ করিয়া চাপিয়া রাথিয়াছিল কিন্তু আর সে নিজের ম্যাদা রক্ষা করিতে পারিল না; ফেঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রজনীনাথ একটুথানি চুপ করিয়া থাকিয়া মাষ্টারের দিকে ফিরিয়া ধীর-ভাবে জিঞাসা করিলেন "স্তুক্ব আজ শরীর ভাল নেই অবাধাতার জন্ম আপনাকে প্রণাম करत मान ठारेल कि उत्क जाज हूं जै त्नर्वन ?"

মান্তার চলিয়া গেলে গভীর স্নেহে পুত্রকে বৃকে টানিয়া লইয়া রজনীনাথ তাহার ললাটে অনেককণ ধরিয়া অনেকথানি সেহ ঢালিয়া চুম্বন করিলেন। বালক দেদিনকার অপরাধের সামান্ত শাস্তির পরেই এতথানি আদরের মর্মা ঠিক তাহার সজল গভীর মুথে খুঁজিয়া না পাইলেও আপনা আপনিই কেবলি তাহার চোথে জল আসিতে লাগিল। পিতার প্রতি অভিমান ভূলিয়া গিয়া তাঁহার উপর কেমন যেন একটা প্রবল সহাম্ভূতি আসিয়া পড়িল, মনে হইতে লাগিল, "বাবা কেন আজ এমন করে চাইচেন, বোধ হয় বাবাও মনেকরচন দিদি এখন বাবাকে সে রক্ম ভালবাসে না। দিদি কেন এমন হলো!"

রজনীনাথ অনেক রাত্রে শয়ন করিতে গেলেন। নিঃশব্দে দিনরাত্রি কাটিয়া গেল।

তার পর আরো একটা দিন আসিল এবং চলিয়া গেল। ডাকের পিয়নটা হুইতিন দফায় সংবাদপত্র ও চিঠিতে রজনীনাথের পড়িবার ঘরের বড় টেবিলটা ভরাইখা দিয়া গেল ! কিছ কোন একথানাতেও প্রত্যাশিত অক্ষরের ছাপ নজরে পড়িল না। সংসারটা কেবলি কার্য্যের জন্ম স্বস্তু মনের কোন করিবার অবস্থাতেই কার্যা পরিতাাগ উপান্ন नाष्ट्र, बजनीनाथ সমাগত মকেনদের কাজ দেখিতে উঠিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাদের সহিত মোকর্দমা সংক্রাপ্ত কথা বার্ত্তায় কাটাইয়া তাহারা বিদায় হইলে জোর করিয়া উঠিয়া পডিবার ঘরে আদিয়া মোটামোটা আইনের বই খুলিয়া বসিলেন। কিন্তু ষত্ই বেশি সাগ্রহের সহিত দেওলাকে নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন তাহাদের মধা-কার ছাপার অক্ষরগুলা তত্ত তাঁহার মনের মধ্যে হর্কোধা ও জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। অবণেষে পিনালকোডের ধারার একথানা সকরুণ মুখছ্তবি কেবলি অঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সেমুখের নেগেটভ খানা যে তাঁহারি বুকের মাঝখানে বদান রহিয়াছে. অঞ্জলে অস্পষ্ট সে স্থন্দর বর্ষাধীত জুঁই-ফুলের মতন কুদ্র মুথখানা যে তাঁহারি আদরিণী অপরাধিনী কন্তার! পিতার পক্ষে দে চিন্তা যেন অদহ হইয়া উঠিল।

24

সেদিনও মেঘণুম আকাশথানা জলভাবের গৌরবে বজ বিহাৎ বক্ষে বহিয়া আনিয়া স্তক হইয়াছিল। নদীর এপাবে ওপাবে যেথানে দেখানে আকাশথানা হেলিয়া পড়িয়া সবুজ গাছগুলার মাথাকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে; সর্ব্ বিষ্ণু কালী ঢালা। কালো আকাশের নীচে সবুজ গাছের শ্রেণী আবার সেই সবুজ বোপের মধ্যে মধ্যে কোথাও একটা গাছভরা রাঙ্গা ছাতিম ফুল কোথাও বা গোটাকতক কদম্ভূটিয়া গাছ আলো করিয়া রহিয়াছে। আসর বৃষ্টির ভয়ে বক চিল ও পাথীগুলা ঝাকে বাঁধিয়া উচ্চ আকাশের কোল দিয়া ক্ষণ্ণভারক। শ্রেণীর মত ক্ষুদ্রাকারে উড়িয়া ঘাইতেছিল; কেবল কাকগুলা তথন ও পর্যন্ত নিশ্চিম্ব নিভিন্ন বারে বিস্থা শ্বর অভ্যাস করিতেভিল। আসর বিপদের ভাবনায় তাহারা বর্তুমানকে উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নহে।

कानानात निकटि जाताम कानावाथानात পড়িয়া ভামাকান্ত চৌধুরী বিশ্রাম করিতে ছिলেন, निकटि এकि। ছোট টেবিলের উপর চশমার থাপাও একথানা বাংলা সংবাদ পত্র পড়িয়া রহিয়াছে দেখানার এখনও ভাঁজ থোলা হয় নাই। একই সময়ে নিজের অন্তরের সঙ্গে ও বাহিরের সহিত তাঁহার যে সংগ্রাম বাধিয়া উঠিয়াছিল তাহা হইতে আত্মরক্ষা করা শ্রামাকান্তের পক্ষে প্রায় অসাধ্য। ক্রত কর্মের অনুশোচনা ও অকৃত কার্য্যের ফলভোগ তাঁহার পক্ষে এখন অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। মনের দৃঢ়তা বহুপুর্বেই যে গিয়াছিল,—কেমন করিয়া এত বড় বড় আঘাতগুল। সহা করিয়া চারিদিককার বিরোধকে শাস্ত করিয়া সামঞ্জন্ত क्रिया চালাইয়া যাইবেন সেক্থা মনে ক্রি-বার মতন একটা বলও তো সেই চিস্তাজীণ্ বক্ষের ভিতর নাই। অবদাদের ক্লান্তিতে শুভ্র মস্তক ভার হইয়া আদে, স্তিমিত চক্ষু কেবলি মুদিয়া আসিতে থাকে; উপায় ও চেষ্টা মনের

মধ্যে ধরা দের না। তবে একটা আশা তিনি সকল সময়ই ছাড়িতে পারেন না তাই মনের এমন সন্ধট অবস্থাতেও নিকটবর্ত্তী সমস্থাটার অপেকা দূরত্ব সঙ্কটের কথাই তাঁহার মনে লৌহদণ্ডের মতন আঘাত করে। বেদনার চেমে সময়ে সময়ে এই ব্লিষ্টারের জালা আরও ভয়ানক। মনের এ অবস্থাকে ছাড়াইয়া **চলিবার আ**র যেন কোন দিক দিয়া পথ পাওৱা যাইতেছিল না। চারিদিক হইতে সব षात्रखना একে একে ऋक इटेश गारेटिल्ह, অবকার ক্রমে ঘন ও ঘনীভূত হইয়া আদি-তেছে. অন্ধকারে যে ক্ষুদ্র শুকতারাটি আপনার সবটুকু স্বিগ্ধ আলোক ঢালিয়া দিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়৷ যাইতেছিল সেও সহসা এই নিবিড় অন্ধকার রাশির মধ্যে ক্ষুদ্র বিন্দুটির মতন লুপ্ত হইয়া গেল। এখন এই গভীরতম অধকারে এই চারিদিককার রুদ্ধার দুর্গ-কারার নির্জ্জন পথে দৃষ্টিহীন অন্ধকে কে হাত ধরিশ্বা পথ চিনাইয়া এথান হইতে উদ্ধার ক্রিয়া লইয়া যাইবে ? অদ্ধকারে ভাত বালক যেমন নির্ভরতার সহিত মাতৃবক্ষে মুখ লুকাইয়া নিজেকে ঢাকিতে চায় তেমনি করিয়া খ্যামাকান্ত ব্যাকুল ভাবে মা বলিয়া একথানি স্থেহ বক্ষের ছায়াতলে আত্ম সমর্পণ করিতে গিয়া স্বপ্ন দৃষ্টের মতন চমকিয়া ফিরিয়া স্মাদি-লেন। হায় মাভূহারা! কোথায় আজি সে কোৰার ? কোথা মা কোৰা মা মাগো ভূই ফিরে আয়!

শ্রামাকাস্ত স্বচেয়ে আপনাকেই বেশি তিরস্কার করিতেছিলেন। যে সময় পূর্ব্বকালের লোকেরা সংসারাশ্রমকে পরিত্যক্ত বন্ধ থণ্ডের মতন অনায়াসে অবহেলার সহিত পরিত্যাগ

করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া পারলৌকিক চিস্তার মন:সংযোগ করিতেন,—আর তিনি কিনা ঠিক সেই সময় একটি শিশুর ক্লেছে অন্ধ হইয়া তাহাকে কোলে পাইবার জন্ম যে কোন উপায় খুঁজিয়া উন্মাদের মতন বেড়াইতেছেন ! তাঁহার কি একথাও ভাবা উচিত ছিল না যে, তাঁহার থেয়ালের দায়ে তিনি কাছে টানিতেছেন তাহার জীবন কেবল মাত্র তাঁহাকে থেলার স্থগান করিবার জগুই সৃষ্ট হয় নাই। বেশমে সোনায় হীরায় माखारेया काटहत (पत्राटक माखारेया ताथा-তেই তাহার জীবনের চরমন্থও পরিণতি নয়। এখন তাঁহার ঘরের হুষ্ট শিশু যদি তাঁহাকে ঠেলিয়া তাঁহার সে যত্ত্বের প্রতিমা সিংহাদন চ্যুত করিয়া ডাকের সাজ খুলিয়া কাদামাট মাথাইয়া ফেলিয়া দেয় তিনি তাহাকে কেমন করিয়াই বা রক্ষা করি-বেন? যে মূর্ত্তিউপাদক নয় তাহার শাক্ষাতে দেবতার স্থাপনা করিতে যাওয়াই যে প্রথমে বিভূমনা হইয়া ছিল! যে প্রতি-মায় সাধক মহাশক্তির পূর্ণমূর্ত্তি ভক্তির চক্ষে দেখিতে পায় অবিখাদীর দৃষ্টিতে সে মাটি থড়ের জড় শরীর লইয়া প্রকাশ পায় চিন্ময়ীরূপে আবিভূতি হয় এই সোজা কথাটা বুঝিতেই কি সবচেয়ে দেরি इहेल! तकनीनारथंत्र स्मार छांशांत समस्य स्य অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিল তাহা লইয়া খুদী থাকিলেই তো চলিতে পারিত; মানসমন্দিরেই ত দেবী পুজার ফল অধিক। রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন "কাঠ থড় আর মাটির গঠন काक कि द्र ट्वांब्र-रत्न शर्टरन, व्याय मरनामश्री প্রতিমা গড়ি পূজা করি সজোপনে"।

দেদিন ভাষাকান্তের বিশ্রাম ক্ষবদর

হস্ত হইয়া পড়িল ভূত্য প্রবেশ করিয়া
জানাইল—"বাবু এদেচেন।"

"কে বাবু ?" এই প্রশ্ন উঠিবার পূর্বেই त्रजनौनाथ शृद्ध श्रादम कतित्वन। "একি त्रजनी ! व्यान्धर्या इहेबा श्रामाकान्छ छेत्रिवा माजा হইয়া বদিশেন "এসে৷ এসো আমি ভোমার কাছেই লোক পাঠাব ভাবছিলুম। বদো, সব ভালতো ?" শেষের স্বরটা কঁপিয়া মাসিল। রজনীনাথ বেহাইকে প্রণাম করিয়া ভৃত্যের দেওয়াকে দারাখানা শ্রামাকান্তের আসনের দিকে একটু সরাইগা লইয়া ব্দিতে ব্দিতে উত্তর করিলেন "আপনার আণীর্বাদে সব এক রকম চগচে"-মাত্র খুব বেশি রকম একটা হঃস্থ **(मिश्रा উঠিলে প্রথম যে মুহুর্তে সেটাকে** বলিয়া জানিতে পারে দেই অবাস্তব मूहूर्खरे जारात यत्न थार्ग एव ५कम अकरो গভার শাস্তি ও মুক্তির আনন্দ জাগিয়া উঠে রজনীনাথের আগমনে শ্রামাকান্তও ঠিক সেই রকম একটা স্বাচ্ছেন্দাপূর্ণ আরাম অন্নভব করিতে লাগিলেন। বুকের মধ্যে যে যন্ত্রণার শূল ব্যথাটা কণ্ঠ অবধি ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতে ছিল মন্ত্র চিকিৎসার অব্যর্থ প্রয়োগের স্থায় তাহা মুহুর্তে নিবুত হইয়া গিয়া শরীরে যেন নৃতন আশা ও বলের সৃষ্টি করিল। পরিত্যক্ত ष्यानत्वामात्र ननहा जूनिया नहेया वाजानात्व ক্বিজ্ঞাসা করিলেন "আর কেউ এদেছে?" রজনীনাথ শ্রামাকান্তের মুথের পাণ্ডুতা লক্ষ্য ক্রিয়া ঈষৎ কুণ্ডিত ভাবে মৃত্রুরে কহিলেন "না মেঘ করল দেজতা একাই এলেম, আপনি ভাল আছেন তো ?

হতাশভাবে আকাকান্ত কেদারার পৃঠে

মস্তক নিক্ষেপ করিয়া অধীর কঠে উত্তর করি-লেন " নার ভাল, মৃত্যু ভূলে গিয়েছে তাই বেঁচে থাকা,—না হলে মরণের সময় তো হয়েছে।"

এই কথা কয়টা রজনীনাথকে এমন প্রবশভাবে আঘাত করিল যে তিনি ব্যথিত ও লজ্জিত মস্তক নীরবে হেঁট করিলেন। অনেকক্ষণ পর্যান্ত :শ্রামাকাপ্ত আর কোন কথাই কহিলেন না, রজনীনাথও চুপ করিয়া বিদিয়া রহিলেন, বক্তব্য বিষয়টিকে বেশ করিয়া গুছাইয়া সহজ করিয়া শইতে আজ তাঁহার অত্যধিক বিশম্ ঘটিতেছিল। ক্রমে শুরু গাছপাণা দোলাইয়া, নাড়া দিয়া একটা সর সর শব্দ উঠিল ও কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া মুহুর্হঃ বিহাৎ চমকিতে লাগিল। তথনও আঁক বাঁদিয়া পাখীগুলা ওপারের আশ্রয়ভিমুথে নদীর উপর দিয়া সাঁ৷ সাঁ৷ করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে; এপারের ছায়াময় বাটের পথে পলাববৃগণের মলের ও চুড়ির শক মুখর হইগা উঠিল। সঙ্গোচ কুণ্ঠিত ভাবে রজনীনাথ সহসা বলিয়া ফেলিলেন—

"আপনি বোধহয় তাদের ক্ষমা করেছেন ?

সে এরকম ব্যবহার করবে তা"— শ্রামাকান্ত
প্রশ্রপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বাধা দিয়া
জিজ্ঞানা করিলেন "কাদের ক্ষমা করেছি?"
আবার রজনীনাথ ইতন্ত ত করিতে লাগিলেন;
একটু থামিয়া বলিলেন "যারা আপনার কাছে
অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী,— হেম বড়
অপ্রায় করেছে কিন্তু তার চেয়ে—"

বে নামটা তাঁহার জিহ্বা অপরাধী শ্রেণীর সহিত সংযুক্ত করিতে জড়াইয়া আসিতেছিল সেটা তাঁহাকে জোর করিয়া উচ্চারণ করিবার প্ররোজন হইল না। খ্রামাকান্ত বাধা দিয়া কহিয়া উঠিলেন "ক্ষমা,— আমিতো রাগ করিনি ক্ষমা কিলের জন্ম ? বরং ধরতে গেলে তার কাছে আমিই অপরাধী—"

বৃদ্ধ যেন ধরা ছোঁয়া দিতে রাজি নহেন, রঙ্গনীনাথ হতাশ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।
এই সময় বড় রকম একটা ঝড়ো হাওয়া
উঠিয়া ঘরের কাগজপত্র ওলোট পালট করিয়া
দিয়া রজনীনাথকে একটা কাজ আনিয়া
দিল ও পরক্ষণে গর্জন শক্ষে মেঘ ডাকিয়া
বৃষ্টি মারস্ত হওয়াতে তাঁহাকে জানালা বন্ধ
করিবার জন্ম উঠিতে হইল। ফিরিবার সময়
রজনীনাথ একখানা সংবাদপত্র টেবিলের
উপর হইতে উঠাইয়া লইয়া আদিয়া হাঁফ
ছাজিয়া বাঁচিলেন কিছু শোকাত্র বুদ্ধের
অভিমানাহত চিত্তের রুদ্ধ হতাশা তাঁহাকে
পুনঃ ভিতরে ভিতরে আঘাত করিতে
ছাজিল না।

ংসদিন সন্ধা পর্যায় শিবানী ভিজা চুলগুলা পিঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া নিজের শোবার ঘরে নদীর উপরকার জানালাটার কাছে বসিয়া ছিল। এথানে অমুল্যর কোন ভারই তাহাকে লইতে হয় না, দাসী চাকর ও আত্মীয় আপ্রিতদের কোলে ঘুরিতেই ভাগার মাটিতে পা দিবার সময় থাকে না। শিবানীর হাতে কোন বিশেষ একটা কাব্দও নাই। সংসারের ছোট বড় শত কার্য। শত দিকে ছড়ান রহিয়াছে। কত দিকে কত বিশৃঙ্গলা কত অপব্যয়, কিন্তু তাহার জন্ম একটিও কাজ থালি ছিল না। সে যে কাজে হাত দিতে যায় চারিদিক হইতে মাসী পিসি দিদির দল

বাঘিনীর মতন ছুটিয়া আদিয়া ভাহার হাত চাপিয়া ধরে এবং শুষ্কচক্ষে জ্বল আনিয়া জিব কাটিয়া কানারস্থরে বিনাইয়া বলিতে থাকে, "ওমা তুমি কি ছঃথে কুটনো কুটবে মা, ওমা মামার বিহুরবৌ, আমি থাকতে পানদেজে হাত ময়লা করবে আরে আমি তাই পোড়া চক্ষে বদে দেখব ? ও আমার অভাগ্যির দৃশা।" শিবানীর আর কাজের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি থাকে না ; সে মুহুর্ত্তে হাতের কাজ হাত হইতে নামাইয়া দ্রুতপদে নিজের ঘরে চলিয়া যায়। পরদিন আর কাজে হাত দিতে তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ জনায় না। এমনি করিয়া কোন একটা জায়গায় সে আপনার বিপর্যা স্ত হাদয়কে করিবার অবসর বা সাহায্য পর্যাস্ত পাইতেছিল না। যেটাকে সে কাছে টানিতে যায় সেইটেই বেন নদীস্রোতের বিপরীত মুথে চলিয়া গিয়া তাহাকে উপহাদের সঙ্গে চাহিয়া দেখে। कार्ष्य मर्था निष्मरक मन्त्रुर्गक्राप निर्वान দিয়া যে একটি আত্মহৃপ্তি দে এতদিন বরাবর উপভোগ করিয়া আদিয়াছিল, পুর্বের কর্মশান্ত শরীরের মধ্যাহ্ন ও রজনীর বিরাম অবসরটুকু বেদনায়, কল্পনাথ প্রতীক্ষায় ও নিরাশায় যেমন একটি বাঞ্চনার বিষয় ছিল, সেটুকু তাহার এই নৃতন অবস্থা জোর করিয়া তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। বন্ধনহীন দীর্ঘাবকাশের স্মৃতির দাহের কাছে দেই স্ক্লাবদরের চিস্তাটুকু কত লোভনীয় শিবানী এখন তাহা মর্ম্মে মর্মে অমুভব করিতেছিল।

বৃষ্টি থামার প্লর হইতে মেঘ কাটিয়া যাইতেছে। মহাজনী নৌকা ইট ও ওড় বোঝাই হইয়া অনিচ্ছুক গতিতে ও খেয়াৰ तोका <u>क्वडगम्पत्र शख्या भएथ हिनद्राह्य।</u> তাহাদের দাঁড়ের উত্থানপতনের শব্দ ও তটপ্রাম্ভে নিপ্তিত ভয়তরঙ্গের মৃন্ফুট व्यक्तिरित शृहष्ठ शृहहत मन्नात मध्यक्ति মিলিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ধার বাতাদ নদীতীরের বাঁধাঘাট হইতে ভ্ছ করিয়া ছুটিয়া আদিশ। দেই **দাড়া**শ্ব চমকিয়া শিবানী একবার মুথ তুলিল, দমুথের **८** म ७ छाटन छ छ । । । विस्तान क्यादतत অপরিচিত বালক মূর্ত্তি মন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া আদিগাছে। হাঁফ ছাড়িয়া দে আবার মুখ ফিরাইয়া লইল। এখন আর সন্ধ্যা তাহাকে চকিত করিয়া প্রদীপের কাছে টানিয়া আনে না, সন্ধ্যাশগু অভিযানে মৌন পড়িয়া থাকে।

এমন সময়ে দীপহস্তে সিজেখনী ঘরের
মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন "চের চের
বেহায়া দেখেছি বাবা, এমন ধারা কিস্ত
আমার বাপ চোদ্দপুরুষে কথনও দেখেনি!
মিনষে কোন মুখ নিয়ে আবার ওকেলতি
করতে এলো গা?"

শিবানী যেন ঈষৎ চকিত হইরা উঠিল, হঠাৎ মুথ ফিরাইরা দে জিজ্ঞানা করিল "কে মা?" কন্তার এই অমুসন্ধিংসার দিন্ধেরী হঠাৎ থুব উৎসাহিত হইরা প্রান্ধলনে বলিয়া উঠিলেন—"হেমার শক্তর মিন্সে এসেচে যে তা জানিস্নে? সেই অবধি বেইএর কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে, ওঠবার নামটি পর্যন্ত নেই। কি যে সলাচ্চেন কলাচ্চেন তা কেষ্ট জানেন। একে তো বুড়র তাদের ওপোরেই সাতটা প্রাণ— স্থামার

শুঁড়োটুকু যেন ওর"— শিবানী বিচাৎ স্পৃষ্টের
মত মৃহুর্ত্তে ফিরিরা বলিল "তিনি কি একলা
এনেছেন মা?" সিদ্ধেশ্বরী সাদা পাথরের
টেবিলে তৈলনাপটা নামাইয়া রাশিয়া
একট্থানি মৃথ বাঁকাইয়া অপ্রসম স্থরে
উত্তর করিলেন "আপাতক একলাই বটে,
তা বেশিক্ষণ আর একলা পাকচে না! মিন্বে
আমাদের শক্র ছিল, তা দেখমা শিবু, একটা
কাজ কর দেখিন্ সকল দিকেই ভাল হবে।
তোর শাত্রকে বল্ আমি ওদের সঙ্গে
থাকতে পারব ন!—থাকতে হয় ওয়া অভ্যা

দীপ্ত স্থ্যালোকের উপর মেঘ আসিয়া পড়িলে তাহা যেমন এক মুহুর্ত্তেই স্লান হইয়া যার। শিবানীর মুথ তেমনি মুহুর্ত্তে অন্ধকার হইয়া আসিল। সে একটুথানি মুথ ফিরাইয়া আঘাতটা সামাইয়া লইবার *জ্*ন্ত চেষ্টা করিতেছিল। মার কথা শেষ হইবার পুর্বেই ফিরিয়া উদ্ধতভাবে বলিল 'না'। তাহার মুথের উপর ঘন লাল রংয়ের একটা তপ্ত শোণিতের উচ্ছাদ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল দাপের আলোকেও তাহা দিদ্ধের্যরীর আগোচর রহিল না। তিনি মনে মনে একটু ভন্ন পাইয়া গেলেও হাড়ে হাড়ে জলিয়া গেলেন, অথচ কন্তার এই আসন ঝড়ের মতন স্তব্ধ মুখের দিকে চাহিয়া—তাহাকে ভাহার জেদের বিক্লছে লওয়াতে চেষ্টা করা যে কতথানি অসাধ্য ব্যাপার তাহা বুঝিলেন। তাহা নাজানা ছিল এমনও নয়। মনে মনেজলিতে লাগিলেন। কিন্তু যাহা আর কথনও ঘটিতে দেখা যায় না আত্র তাহাই ঘটিল। এক মুহূর্ত্ত পরেই শিবানীর मूरथत तः रमनारेषा रगन ७ रम हमकिक

হইরা উঠিয়া দাঁড়াইরা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "রজনীবাবুর খাবার বন্দোবস্ত করতে হবেতো মা, তাঁকে বোধহয় থাওয়াব হয়নি ?"

"কে জানে বাছা আমার অত গাতকুটুমের খপর রাখবার অবসর নেই, যাণের
রস পড়েচে তারা করুক গিয়ে। আমি
নিজের জালায় নিজেই জলে মরচি—নেহাৎই
সন্ধ্যাবেলায় 'বাড়ি বন্ধনের' তুকটি না করলে
নয় তাই এই শরীল নিয়েও মরতে ময়তে
আসি। বলি কোনদিন আবার চোরডাকাতে
সব্বসিৎ হুটে নে যাবে।—থাকগে—যদিন
আছি কেউ ব্রুক না ব্রুক আমার কন্মতো
আমি করি,—তাপর যার কপালের যা লেখন
আছে সে ভুগ্বে। হরি হে দীনবন্ধু।"

্ত্র সিচ্ছেশ্বরী গলায় অঞ্চলের প্রাস্ত দিয়া নদীর দিকে মুথ করিয়া হুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নদীতীরস্থ সন্ধ্যাদেবীকে প্রণাম করিতে করিতে দেখিলেন, শিবানী চলিয়া যাইতেছে। এক মুহুর্ব্তে সিদ্ধেশ্বরীর পায়ের তলা হইতে **এক্সরক** পর্যান্ত রাগে ঝাঁ ঝাঁ করিয়া জলিয়া উঠিল। হতভাগা মেয়ে তাঁহার একটা পরামর্শ লইবে না আবার উলটিয়া বিশেষ করিয়াই যেন তাঁহার শত্রু পক্ষের সঙ্গেই মেলা মেশা আদর আপ্যায়িত করিবে। পেটের g শত্ৰু র ই **ভাঁ**হার সবচেয়ে যন্ত্রণার কারণ হইয়াছে। এক वार् वृति यनि निष्मत ভाल मन निष्म দেখ। তা যথন পারবে না তখন মায়ের চেয়ে তো আর কেউ সংসারে আপন হবে না তা দেই মাকেই তোর লাভ লোক-সান ভাববার ভার দিয়ে যা বলি তা চুপকরে মেনে যা—তা নয়! যেটিতে নিজের ক্ষতি হবে

সেইটিই যেন বিশেষ করেই করবে? প্রকাশ্রে বিরক্ত কঠে তাহাকে ভাকিরা বলিলেন "শোন্ শিবানী! তোর ভাল যদি চাস্ এখনো বুঝে চল, ওদের এ বাড়িতে ঢোকবার পথ বন্ধ কর। না হলে এখানে তোর জায়গা হবে না তা কিন্তু আমি এই দিব্যি করে বলে দিলুম,—দেখে নিস্"—শিবানী যাইতে যাইতে বিহাংবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল, ভাহার হই চক্ষ্ প্রদীপ্ত—সে কঠিন স্বরে বলিল, "নাই বা হলো আমি এ বাড়িতে জায়গা চাইনে!"—

সিদ্ধেশ্বরী আজনা ধরিয়া তাহাকে চিনিয়া আসিলেও তাহার আজিকার এই কয়টা কথায় অত্যন্ত চম্কিত হইলেন। এই বাড়ি. এই দাদী চাকর, এই বাগান বাগিচা, দোনাদানা, রাজ ঐশর্য্য দে এসব চাহে না ? শিবানী বলে কি ? সে পাগল হইয়াছে! বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞানা করিলেন "সতিয় কি তুই তাদের জন্মে পেটের ছেলেটাকে স্থন ফাঁকি দিতে চাদ নাকি ?" সংসারে যে এরকম অনাস্ষ্টি বুদ্ধ থাকিতে পারে সে কথা যেন তিনি তাঁহার এই এতখানি বয়সের মধো এই প্রথম জানিতে পারিলেন। শিবানী দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল "হাঁ।"। ত্বই চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া গালে হাত দিলেন, এ মতের বিরুদ্ধে কোন প্রকার যুক্তি তর্ক প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া তথন আর তাঁহার মনে হইল না। শিবানী নীরবে মর হইতে বাহির হইয়া পাশের সিঁডি দিয়া নামিয়া গেল। মুখে যত থান দেথাক ভিতরে ভিতরে শক্ৰ নিপাতে যে - সেও থুসী না হইয়া থাকিতে পারে নাই এমন বিশ্বাস সিদ্ধেশার

এতদিন নিঃদলেহ রূপে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আজ তাহার সংশয় দুর হইল। সে যে জুয়াচোর রজনীনাথের জাবে সম্পূর্ণরূপ জডাইয়া একেবারেই নিজের সর্বনাশ করিয়া বসিবে, এই বাড়ি এই খর সমুদয় চুলচেরা করিয়া পোষ্যপুত্র হেমেক্স তাহার অসহায় ছুধের শিশুর সহিত ভাগ করিয়া লইয়া এখানে আদিয়া বদিবে, তাহা তিনি দিবাদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। আর তথন যে সে এক-দিন কোনও ছতায় শিশুকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া তাহার গলাটি টিপিয়া মারিয়া বাগানে ঐ ভাঙ্গা পাতকুয়াটার মধ্যে ফেলিয়া দিবে না তাই বা কে বলিতে পারে। আরে যদি বাতা নাও দেয় তবুও এই কাঁড়ি কাঁড়ি পিতলকাঁসার বাসন, সিন্দুক সিন্দুক সাল দোসালা, রূপাদোনার বস্তু এসবই তো তাঁহার নিকট হইতে অদ্ধাঅদ্ধ ছিনাইয়া লইবে ! এমন কি রান্নাঘরের পিঁড়িগুলি পর্যান্ত ভাগের হাত এড়াইতে পারিবে না। অত্যাচার অসহ ৷ হৈ ঠাকুর ৷ যে হতভাগারা মিনি অপরাধে এমন করিয়া তাঁহার গরু মারিতে কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া লাগিয়াছে তাহাদের কি কথনও ভাল হওয়া উচিত প না ভাল হইবে প

সিদ্ধেশ্বরী রাগে গস গস করিতে করিতে
নীচে আসিয়া জিজাসা করিয়া জানিলেন,
শিবানী রায়াঘরে গিয়া কাহারও নিষেধ না
মানিয়া নিজের হাতে মাছের কালিয়া রাঁধিতে
বিসয়া গিয়াছে। মাসিমা কহিলেন, "এত করে
বারণ করলুম কিছুতেই বৌমা গুনলেন না।
দেখলেথি কি রকম সাহস—এই গরম!"
সিদ্ধেশ্বীর মুথ কালো হইয়া উঠিয়াছিল

ঝন্ধার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "মরুক্সে: পোড়ামেয়ে যাদের বাঁদিগিরি করতে জন্মেচেন তাদের সেবা করে মরুন ৷ নেহাৎ মায়ের প্রাণ তাই ওর জন্তে শরীর পাত করে মরি.—থাকতে পারিনে তাই বলি,—কুপুত্র হলেও তো কুমাতা হবার যো নেই। তা অধন্মি মেয়েটা একবার দেটা ভাবে।" মাদিমা হরি নামের মালা ফিরাইতে ফিরাইতে একটু **সহামুভূতির** স্বরে কহিলেন "ওকথা আর বলো কেন বোন, ঐ হঃথেই মরে আছি। আমার মনটা বড়ই नत्र किना, कांक्र कहे प्रथल ट्रांथित जल সামলাতে পারিনে। ওইযে কথায় বলে "আপন ছংথ অসম্বরি, পরের ছংথ সইতে নারি"---আমার হয়েচে ঠিক তাই। তা বোন ভাল কথা, আমায় আজ তোমার সেই জল পড়াটি শিথ্যে দাও না ভাই। বিধুর ছোট মেয়েটা বিকেল থেকে পেট কামড়ে খুন হয়ে যাচে। অমন গুণ তো কোন জ্যান্ত ওষুধেরও দেখতে পাইনে ! সেদিন কেষ্টা ছোঁড়াটার কি কারাই থামিয়ে দিলে।"

সিদ্ধেশ্বরীর মনের অবস্থা তথন মন্ত্রদানের ঠিক উপযোগী না হইলেও মন্ত্র মাহাত্ম্য শ্রবণে তাঁহার মনটা হঠাৎ গলিয়া পড়িল ! খুসী হইয়া কহিলেন "তা তোমায় শেখাতে পারি বোন ৷ কিন্তু যেন হু'কান না হয়ে য়য়; তাহলে আর ওতে কাজ হবে না ৷ এ মন্তর কি ওমনি পেরেচি ! আমার পিস শান্তভির ননদের 'যা' কত সাধ্যি সাধনায় তবে মরবার সময়ে আমায় দিয়ে গ্যাছে ! এ আর কেউ জানে না এই ভূমিই যা আজ শুনে নিলে ৷ শোন বলি তবে; কানের কাছে চুপি চুপি বলতে হবে কেউ কোথা দিয়ে না শুনে ফেলে— "রাম লক্ষণ সীতে যান কিন্ধিলার পথে; সাথে নিলে হতুমান আর স্থগ্রীব মিতে; স্থগ্রীব বলেন মিতে আমি মস্তর এক জানি, পেটের ব্যথায় অব্যথা হয়ে যায় প্রাণী।" তিনবার মন্তর বলে জলে তিনটি ফুঁদিয়ে ছেঁতেলায় দাঁড়িয়ে খাওয়াতে হবে। এ অব্যর্থ বোন অব্যর্থ।"

# উৎকলের শৈল-শিপা।

উৎকলের শিল্প-ভাণ্ডার বিশাল-অতলম্পর্শ!
সাগর-তটে, লোকালয়ে, অরণ্যে এবং পর্বতে,
এই অসাধারণ শিল্প-কীর্ত্তি-মালার, কত্ত
কুত্র-বৃহৎ চিহ্ন যে বর্ত্তমান আছে, তাহার
সকলগুলির সম্পূর্ণ ইতিহাস সঙ্কলন করা
একান্ত কঠিন,—এমন কি অসম্ভব। আজও
পর্যান্ত কোন প্রাত্তত্ত্ববিদ্ এ বিষয়ে সফল কাম
হইতে পারেন নাই। পরস্ত, কালপ্রভাবে প্রাচ্য-শিল্পের কত উচ্ছল দৃষ্টান্ত
ধ্বংস কবল-গত হইয়াছে, তাহাও জানিবার
উপায় নাই। এবং অনেক শিল্প-কীর্ত্তি, হয়ত'
আজও পর্যান্ত নর-দৃষ্টির অন্তরালে অরণ্যানারী
শ্বাপদের নিরাপদ বিরাম-নিকেতন হইয়া
আচে।

এই উৎকলেই স্থাট ধর্মাশোকের প্রাদিক অফুশাসনলিপি, শৈলাঙ্গে উৎকীর্ণ হইয়া সর্বজীবে অহিংসা, সাম্য ও মৈত্রী প্রান্তর করিতেছে। এই উৎকলেই বৌদ্ধর্মের অন্তিম-নিখাস হিন্দুধর্মের সহিত একীভূত হইয়া গিয়া সর্বলোক নমস্ত জগলাথের স্বষ্টি করিয়াছিল এবং নীচের প্রতি উচ্চের অত্যাচার, শৃত্তগর্ভ আভিজাত্যবাদ ও তুক্ত সাম্প্রদায়িক ভেদ নীতি ঘুচাইয়া, নিথিলের এক-ই আসন নির্দায়িত করিয়া দিয়াছিল।

এবং এই উৎকলেই প্রাচ্য-স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ
নিদর্শন-মালা অভাপি বিভ্যমান। পুস্তক-বদ্ধ
ইতিহাস সর্বস্থলে ছম্প্রাপ্য। উৎকলের শিল্পের
সহিত বহু বিচিত্র ইতিহাসের উপকরণ
বর্তমান। আশা করি, অদ্র ভবিষ্যতে
যোগ্যতর ব্যক্তি তাহা সংগ্রহের জন্ত কর্মক্ষেত্রে
অবতীর্ণ হইবেন।

উৎকলের অধিকাংশ স্থান এক শৈল-শৃঙ্খলে বেষ্টিত। স্থানে স্থানে তাহা বিচ্ছিন্ন **रहेग्राह्य । यथान यथान छारा विक्रिन्न** হইয়াছে, সেইখানেই একই শৈলের বিভিন্ন নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যেমন মুগুক, মহা-বিনায়ক, কপিলাশ, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, রত্নগিরি, ললিতগিরি, নীলগিরি ও ধবলাগিরি প্রভৃতি। থগুগিরির একাংশকে উদয়গিরি বলা হয়। তদ্ধির আর এক উদয়গিরি আছে। ভাগ বিরূপা नही द्व তটে অবস্থিত। সাহিত্যসমাট বৃদ্ধিমচন্দ্র, এই উদয়গিরিকেই তাঁহার "দীতারামে"র দেই প্রদিদ্ধ বর্ণনায় স্থানদান করিয়াছেন।

আমরা সেই উজ্জুল বর্ণনা এখানে উদ্ধার বা করিয়া পারিলাম না। ইহাতে আমাদের বক্তব্য বিষয় আরো প্রফুট ছইবে।ঃ—

"এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিভগিরি, মধ্যে অচ্ছদলিলা করোলিনী বিরূপানদী, \* \* উদয়গিরি বৃক্ষরালিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি বৃক্ষশৃত্য প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিধর ও সামুদেশ অট্রালিকা, স্তুপ এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে চন্দনবৃক্ষ, আর মৃদ্ভিকা প্রোথিত ভগ্নগুহাবিশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমৃগ্ধকর প্রস্তুতগঠিত মুর্ত্তিরাশি। ভাৰার ছই চারিটা কলিকাতার বভ বড ইমারতের সঙ্গে থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। \* \* সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। \* \* চারিণাশে মৃত মহাআদের মহীয়দী কীর্তি। পাথর এমন করিয়া কে পালিশ করিয়াছিল, সেকি এই আমাদের মত হিন্দু ? এমন করিয়া বিনাবন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, দেকি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তর মৃত্তিসকল বে খোদিয়াছিল,-এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণ-ভূষিত বিক্সিত চেলাঞ্চলপ্ৰবৃদ্ধ সৌন্দর্যা. সর্বাঙ্গস্থন্য গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মৃত্তিমান সংমিলন স্বরূপ পুরুষমৃত্তি, থাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু ! এই কোপপ্রেমগর্ক নোভাগ্যক্ষুরিভাধরা, চীনাম্বরা, তরলিভরত্নহারা, পীবর যৌবন ভারাবনতদেশ—

ত্রীশ্রামা শিধরদশনা পরুবিম্বাধরোঠী

মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিমনাভি:

এই সকল স্ত্রীমুর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু ?
তবন হিন্দুকে মনে পড়িল। \* \* দেই ললিভগিরির

\* \* হত্তিগুলা নামে এক গুহা ছিল। \* \* শুহা \*
আর নাই।\* কিন্তু গুহা বড় ফুলর ছিল। পর্বতাল

ইইতে খোদিত শুপুর্বা প্রস্তুতি বড় রমণীয়
ছিল। চারিদিকে অপূর্ব্ব প্রস্তরে খোদিত নরমুর্ত্তি
সকল শোভা করিত। তাহারই তুই চারিটি আজিও
আছে। কিন্তু ছাতা পড়িয়াছে, রঙ্গ অলিয়া গিয়াছে,
কাহারও লাক ভালিয়াছে, কাহারও হাত ভালিয়াছে,
কাহারও পা ভালিয়াছে। পুতুলগুলাও আধুনিক
হিন্দুর মত অক্সহীন হইয়া আছে। কিন্তু গুহার
এ দশা আল্কাল হইয়াছে।"\*

মহাবিনায়ক পর্বত ব্রাহ্মণীনদীর তটে ,

অবস্থিত। উহার উপরে গণপতির মনির আছে। মন্দির, সাতশত বৎসরের প্রাচীন। রত্নগিরি কেল্নো শাখার উত্তর তীরে বিরাজিত। কপিলাশ শৈল ছু'হাজার क्षे उत्त । नीनिर्वित बक्षी स्नीर्घ देनन.-কিন্তু ইহার উচ্চ গও অধিক নয়, এবং এখানে মাজ অবধি কোন প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হয় নাই। নীলগিরি, শিকারের জন্ম প্রাসিদ। ধবলগিরি বা ধৌলি পর্বত, উৎকলের খুদা বিভাগের অন্তর্গত। এখানেই সমাট অশোকের পালিভাষার অনুশাসনলিপি আছে। আমরা, ধবলগিরি হইতেই আমাদের আরম্ভ করিব। কিন্তু তাহার আগে, উৎকলের ইতিহাস সম্বন্ধে সামান্ত আলোচনার আবশ্রক। প্রাচান উৎকলের ইতিহাস পৃষ্ঠায় দৃষ্টিনিকেপ করিলে, কি অপূর্ব বৈচিত্র্য দেখা যায় !

উৎকলের রাজনীতিক্ষেত্রের উপর দিয়া,

এত বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন বংশের
পরাক্রাস্ত নেতাগণের পরস্পার সংঘর্ষণের
জ্য তুমুল ঝাটকা বহিয়া গিয়াছে, যে ভাবিয়া
দেখিলে অবাক হইতে হয়! প্রাচীন উৎকলে
কত জাতির উত্থান-পতন হইয়া গিয়াছে,
আমরা নিমে তাহার একটা তালিকা
দিলাম :--

| রাজবংশ |                      | क मा स                       |  |
|--------|----------------------|------------------------------|--|
| ,      | আর্ঘ্য-রাজত্ব        | <b>&gt;—₹</b> 9₽₹            |  |
| ર      | বৌদ্ধ রাজ <b>ত্ব</b> | २१४७ <u>—७</u> ६ <b>१</b> ७  |  |
| 9      | কেশরীবংশ             | <b>े</b> ७৫१৪ — <b>8</b> २७० |  |
| 8      | গঞ্চাবংশ             | 8२७১8७७8                     |  |
| e      | র <b>:জপুত রাজ</b> জ | 8৬৩৪—8 <b>৬</b> ৫৭           |  |
| ৬      | পাঠন রা <b>জ্</b>    | 8664-897.                    |  |
| 9      | মোগল রাজ্জ           | 8933-864.                    |  |

মহারাষ্ট্রীয় রাজত ৪৮৫১ —৪৯০৩
 ইংরাজ রাজত ৪৯০৪ —

উৎকলের শিল্লযুগ, বলিতে গেলে, গঙ্গাবংশের পরেই এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়া বায়। এবং এই শিল্লযুগের আরম্ভ হইয়াছিল বৌদ্ধ-রাজ্বছে। তাহার পর, মোগল পাঠানের হস্তে উৎকলীয় শিল্লের অশেষ ছর্দ্দশা হইয়াছে। এই অত্যাচারী পরধর্মছেষিগণের হস্তে উৎকল শিল্লের উৎকৃষ্ট ভাগ বিধ্বংস স্তপে পরিণত হইয়াছে। কণারকে, জগয়াথে ও ভ্বনেশ্বরে ইহার সংখ্যাধিক দৃষ্টাস্ত দেখা যায়। এই অত্যাচারের পরিবর্তে, মুসলমানগণও উৎকলে কয়েকটী শিল্পমৌন্দর্য্য দান করিয়া গিয়াছে। ভিল্ল প্রবন্ধে, যথাসময়ে তাহা লিখিত হইবে।

ধবল-গিরি।— ১৮০৮ খৃঃ অব্দে,
মার্কহাম কিটো, এই স্থান পরিদর্শন করেন।
এবং তিনিই সর্বপ্রথমে ইহার কাহিনী সকলের
গোচরীভূত করেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর
জনালে, তিনি এই স্থানের যে বিবরণ
প্রকাশ করেন, তাহাতে জানা যায়,—
তাহার পরে, ধবলগিরির শিল্প ভাণ্ডারের
বহু পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। আমরা
তাহার বর্ণনা হইতে স্থলবিশেষ উদ্ধার
ক্রিলাম:—

"ধবলগিরির তি এটা শৈল, সমতল-ভূমি হইতে উঠিয়াছে। ইহারা পাঁচ ফারলং স্থান অধিকার করিয়া আছে। নিকটে, আট দশ মাইলের ভিতরে আর কোন শৈদ নাই। উত্তরদিকের শৈলের উচ্চতা ২০০ ফুট হইবে। পূর্ববিদিকের শৈলে, মহাদেবের একটী ধ্বংস-ভগ্ন মন্দির আছে। এবং অক্যান্তিকি কয়েকটা কুজ গুলা আছে। পরস্ক অনেক শুক্ষার ভগ্নাবশেষ ও দেখা যায়।" (Journal of Asiatic Society. vol. VII. pp. 436. ধবলগিরির উপরে, "কোশল-গন্ধা" নামে একটা প্রসিদ্ধ বাপী আছে। এই বাপী সম্বন্ধে একটা কাহিনা আছে। কিন্তু রাজেন্দ্রবাবু ভাষা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন না। এইথানেই ধর্মাশোকের অনুশালনলিপি আছে।

দশ ফুট চওড়া ও আঠারে। ফুট লম্বা,
একটী স্থান উত্তমরূপে পালিশ করা হইয়াছে।
ভাহার উপরেই অমুশাসনের অক্ষরগুলি
থোদিত হইয়াছে। থোদিত স্থানটী চারি
ভাগে বিভক্ত। ডাঃ রাজেক্রলাল মিত্র
বলেন,—

প্রথম অংশটা, অপর ভাগত্তরের সঙ্গেই খোদিত হয় নাই। তাহা ভিন্নকালে খোদিত।"

Antiquities of Orrissa. Vol. I. p.p. 55.

এই অমুশাদনের কাছেই একটা চাতাল
আছে। তাহার পরিমাপ, লম্বে ১৬ ফুট ও
চওড়ার ১৪ ফুট। চাতালের ৰক্ষিণ দিকে
একটা হস্তীর পূর্বার্দ্ধভাগ বর্ত্তমান আছে।
তাহার উচ্চতা চার ফুট। হাতিটীর অক্ষের
ডৌল ও গঠন, শিল্পীর নিপুণ্তার পরিচায়ক।
ডাঃ হাণ্টার বলেনঃ—

"সর্ক প্রাচীন অনুশাসন-লিপির খোদনকাল, ধৃঃ পৃঃ ২৫০ বংসর। বুদ্ধের বৃহৎ মুর্ত্তিও এখানে পাওয়। গিয়াছে ১''

(Hunter's "Orissa', -Vol. I., p.p. 178-9)

"আপনার উদর পূরণ অথব। যজের নিমিত পশু পক্ষী বিনাশ করিও না।

"কি মানব এবং কি পশু, সকলের জন্মই চিকিৎ-সালয় ছাপন করিও। আতপতাপ ও তৃষ্ণার্ত্তর জন্ম প্রথার্থে তরুরোপণ ও বাপি-খনন করিও।

"পঞ্চম-বৎসরাস্তে ধর্ম-বিষয়ক আদেশ প্রচার করিও।

"বিগত ও বিদ্যমান রাজার শাসনের তুলন। ক্রিও।

"অবদেশীর ও বিদেশীয়ের নিমিত প্রচারক নিযুক্ত করিও।

"প্রজাগণের উন্নতি ও শিক্ষাবিধানের জন্ম লোক-নিযুক্ত করিও।

"ধর্মদেষিত। পরিহার করিও।

"বিগত রাজাগণের ইন্দ্রির বিলাদ ও রাজশাদনের পবিত্র সুখ—উভয়ের সম্বন্ধ পুথক।

"ধর্ম বিষয়ে উপদেশদানের তুলা অমূলা দান আমার নাই।

\*বিশ্বাস হীনকে উপদেশ দেওয়া উচিত।

"ধর্মই প্রকৃত স্থের নিয়ন্তা। পবিত্র-কর্মে ইচ্ছা প্রদাতা ধর্ম।—ধার্মিক হইতে হইলে পৃতঃ অনুগানের আবেশ্যক। এবং পর-হিতৈষিতা, ও সত্যবাদিতা, বদাশ্যতা ও করণা প্রভৃতির তুলা পবিত্র অনুষ্ঠান কোথায় !"

নৌদ্ধতিগণের কর্ত্তব্য নির্দারণ জন্ম এই
সকল সত্পদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহারা,
এই উপদেশ অমুসারেই কার্য্য করিতেন।
এবং যতদিন তাঁহারা এই উপদেশ বিস্মৃত
হন নাই ততদিন বৌদ্ধধর্মের ক্রমিক প্রানার
হইয়াছিল।

রত্ন-গিরি।—উৎকল শৈল-শিলের এই একমাত্র স্থানের আবিষ্ণর্তা একজন বাঙালী। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী। সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই।

পাহাডের শীর্ষে মহাকালীর এক মন্দির

আছে। মন্দিরের সমুখভাগ পশ্চিমনিকে।
মন্দিরটী অপেক্ষারত আধুনিক; অন্ততঃ
দেখিলে, এইরূপ বোধহয়। দারপথের নিকটে
বিভিন্ন ভক্ষিমার অনেকগুলি প্রস্তর মুরত
আছে। তাহাদের কোনটীর উচ্চতা একফুট
মাত্র এবং কোনো কোনোটী সাড়ে তিন ফুট।
সম্ভবতঃ, অভাপি অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি এখানে
প্রোথিত আছে। ইতিমধ্যেই, তাহার
কতকগুলি খননপূর্বাক উদ্ধার করা হইরাছে।
পাহাড়ের উচ্চাংশে একটী ইইক-বাধ

(Brick mound) দেখা যায়। বোধহয়, উহা কোন প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংস সাক্ষ্যস্ত্রপ। খননের ফলে, কতকগুলি ভগ্নমূর্ত্তির মন্তক পাওয়া গিয়াছিল। স্থির হইয়াছে, মন্তকগুলি বুদ্ধের। মুথগুলির ঠোঁচ পুরু,—কাফ্রিদের মত। নাসিকা চ্যাপটা। পাহাড়ের ইতন্তত অনেক খণ্ড প্রন্তর বিক্ষিপ্ত আছে। ভাহাতে পশু ও লতাপাতার থোদনচিত্র দেখা যায়।

"এখানকার মন্দির রাজা বাস্কল্প কেশরী কর্তৃক নির্দ্ধিত ইইরাছিল। ললিতগিরির শিল্পকার্য্য ইহারই কৃত।" (List of Ancient Monuments of Bengal."

রত্বগিরি সম্বন্ধে, ইতিহাসে আর বেশী
কিছু কথা পাওয়া যায় না। ভবে, ইহার
প্রাকৃতিক শোভা বিচিত্র। দূরে তৃণ শ্রামলিতা
ভূমি, বিহগের কল-বিরাব, মধুপের গুঞ্জন-গীতি।
যেন একথানি স্থালিখিত চিক্র। যেন একটী
মূর্তিমান সঙ্গীত।

উদয়গিরি।——আগেই বলিয়াছি, বিরূপার তারে, উদয়গিরি অবস্থিত। বৎসরের অন্যান্য কালে বিরূপা নদী তেমন ভয়ানক নয়, কিন্তু বর্ধাকালে ইহার শ্রী ফিরিয়া যায়। চারিদিকের শোভা অপূর্ব। কোথাও দ্বপ্রদার বালুকা প্রাস্তর, কোথাও নবছরিৎ ধান্য
ভূমির মাধুরিমা, কোথাও কুফুমিত বনকুঞ্জের
রাঙিমা, কোথাও মেঘক্তারা স্থা বনাস্তের
ভ্রামলিমা, উপরে আকাশের নব্দন নীলিমা
এবং মধ্যে প্রমা শান্তির নিভ্ত তপোবন
প্রতিম উদর ও ললিত গিরির শান্ত শিল্প
মহিমা!

এই পাহাড়ের উদয়ণিরি নাম হইবার কারণ আছে। সমগ্র উড়িয়ার মধ্যে এই স্থান হইতেই প্রাচী'র তোরণে ভাস্করের মুকুট ছটা সর্ব্ধ প্রথম দেখিতে পাওয়া যার। ইহার অপর নাম আলভিগিরি। অনেকে বলেন, এই পাহাড়ের তলদেশ দিয়া আগে সাগেরের তরঙ্গ-ভীষণ ফেনায়িত বিশাল বারিরাশি বহিয়া যাইত। পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে এখনো সাগের-তট পর্যাস্ত এক বৃহৎ বালুকাভ্মি দেখা যায়।

উদয়গিরির প্রধান মন্দিরটী বুদ্দেবের।
ইহা তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে বুদ্ধের
একটা বৃহৎ প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটি
এখন আ-বক্ষ-প্রোথিত। ইহা মূল হইতে
উচ্চভার দশ কুট। ইহার সম্মুথে, একটা
টাদনী ছিল, তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনো
দেখা যায়। ১৮৭০খুঃ অন্দ পর্যন্ত ইহা
বর্ত্তমান ছিল। কতকগুলি সমভূজ (rectangular) স্তম্ভ ইহার ভার-বহন করিত।
মন্দিরের শেষভাগে একটা ইষ্টকপ্রাচীর এবং
পূর্মম্থী একটা দারপথ ছিল। এখন
একটা বাধ, তাহাদের শেষচিত্র স্বরূপ বর্ত্তমান
আছে। মন্দিরের উত্তর্গিকে বোধিসজ্বের
হুটা প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিগরের কার্য্য

নিপুণভাবে সম্পাদিত। আশেণাশে **আ**রো কতকগুলি ক্ষুদ্রতর মূর্ত্তি। তাহার ভিতরে, একটীর উচ্চতা চারিহাত। কিছু উত্তরে, কয়েক বৎসর পূর্বের আবিষ্কৃত আরো ছটা মূর্ত্তি। তন্মধ্যে একটা পুরাতন ইষ্টকরাশির ভিতর হইতে তোলা হইমাছিল, এবং অপরটী জঙ্গল পরিষ্কার করিবার সময়ে দৃষ্টিপথে পড়িয়া যায়। উভয়মূর্তিই বোধিসত্বের এবং উভয়েরই 'উচ্চ তা এক,—ছয় ফুট। शिक्तमित्क, देननात्त्र এक है। तुहर वाशी। সেটি চতুৰ্দিকে ২৩ ফুট এবং গভীৰতায় ২৮ ফুট। থণ্ডগিরির 'আকাশগঙ্গা' এত বড় না হইলেও—তাহার গভীরতা ইহার অপেক্ষা অধিক। ইহার চারিপাশে একটী পাথরের চাতাল। ৯৪২ ফুট লম্বা ৩৯ ফুট চওড়া। চাতালে যাইবার পথে ছটি ভগ্ন স্তম্ভ আছে। ইহার কিছু দূরে একটা সোপান,—তাহার ৩-টা ধাপ। ধাপগুলি পূর্বোক্ত কুণ্ডের জলের দিকে নামিয়া গিয়াছে। সকলের নীচের ধাপ ও প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে, শৈলাক খিলানের আকারে কর্ত্তি হইয়াছে। তাহার উপরে লিখিত আছে, "স্বস্তি বালক শ্ৰীব্ৰজনাগস্থ বাপী।", ইহা দ্বারা জানা যায় ঐীব্রজনাগ নামা কোন ব্যক্তির দারা এই কুণ্ড খনিত হইয়াছিল।

প্রবেশপথে দ্বিহস্ত পদ্মপাণি বোধিদত্ত্বের
একটা প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটা দণ্ডায়মান।
উচ্চে আট ফুট। মি: দ্বে বিমৃদ্ সি এস,
এসিয়াটীক সোসাইটার মাসিকপত্রে ইহাকে
আট ফুটই বলিয়াছেন; কিন্তু শ্রীযুত্ত চক্রশেপর বন্দোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—

"এই মুর্তির অর্নাংশ জঙ্গল ধারা আর্ত, এবং আর এক অংশ ভূমধ্যে প্রোধিত। ইহার সম্পূর্ণ উচ্চতানয় ফুট। এবং জানু হইতে মন্তক প্র্যান্ত সাত ফুট।"

Journal of Asiatic Society. xxxix, p.p. 164.)

ইহাই উদয়গিরির বর্ত্তমান অবস্থা। উপরিউক্ত বিবরণপাঠে, সকলেই বুঝিতে পারিবেন.--এমন কোন দর্শনযোগ্য বিষয় উদয়গিরিতে নাই,—যাহার জন্ম কাহারো লুকচিত্ত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এখন কেবল ধ্বংসের পর ধ্বংসস্কপ-এখানে একটা মুর্ত্তি গড়াগড়ি যাইতেছে, ওথানে উচ্চছাদ কঙ্করে পরিণত হইয়াছে, পাথরের শিল্পকার্য্য, সেই কারুকর্ত্তি লতাপাতা, স্থগ্রীব অশ্ব. স্থাঠন হস্তী, তাহাদের সতেজ ভঙ্গিমা,— মনোহারিভাব লইয়া-পাথরের গায়েই মিলাইয়া গিয়াছে, কুণ্ডের জলে পানা ধরিয়াছে, সমস্তই যেন বিয়োগাস্ত নাটকের শেষ দুখোর মত,—বে দেখিবে, সেই চোথের জল রাখিতে পারিবে না।

ললিত গিরি। ইহার অপর নাম
নাল্তিগিরি। ইহার ছুইটা অসমোচ্চ শিথর
আছে। মধ্যে একটা পথ। যে পাহাড়ের
শীর্ষ, অন্তটার অপেক্ষা ছোট,—তাহারই
উপরে প্রধান ধ্বংসস্তপ দেখা যার। পুর্বোক্ত
মধ্যবন্তীপথের উপরে একটা ছোটখাটো
মন্দির আছে। সেই মন্দিরের নাম, গুরু
বাস্থলী ঠাকুরাণী। মন্দিরটা আধুনিক, সন্দেহ
নাই,—কিন্তু মালমসলা পুরাতন। চাঁদনীর
ছাদ পড়িরা গিয়াছে। একস্থানে, পাঁচটা
মুর্তি ছিল। সেগুলি উর্দ্ধুপে, ভূতলে গড়াগড়ি
যাইতেছে। মৃতিগুলির উচ্চতা পাঁচ ফুট।

মূর্ত্তি গুলি দেখিতে বেশ। একটা মূর্ত্তি, সম্পাল-পদ্মপাণি।

আরো উর্দ্ধে, আর একটী ছোট মন্দির।
তাহাও ভগ্ন,—ছাদ পড়িয়া গিয়াছে।
আরো উপরের ভূমি সমতল এবং স্থানচ্যুত
ইষ্টকাদির চুর্নে পূর্ন। সেই চুর্নরাশির ভিতরে
নানা আকৃতির কারুকার্য্যকম বঙ্কিম ও
স্থানন প্রস্তর্যগণ্ডও আছে। এককালে,
সেগুলি কোন মন্দির বা প্রাসাদের শোভার্থি
করিত। এবং এইস্থানে আগে যে থ্র
চমৎকার কোন প্রাসাদ ছিল, তাহাও
নিঃসন্দেহে বলা যায়। এখন, সে সকল কথা,
একাধিক সহস্র রজনীর মত উপকথায় পরিণত
হইয়াছে। এ উপকথাও আর বেশিদিন
থাকিবে না।

জানা গিয়াছে, উক্ত প্রাসাদ রাজা বাস্থকর কেশরীর ছিল। ইষ্টক ও প্রস্তর চুর্নে পূর্ণ স্থানটীর একপ্রাস্তে এখন একটী ছোট চন্দন গাছ আছে। এখানকার ধ্বংস-স্তুপ খনন করা হইয়াছিল। ফলে, ছইটী মূর্ত্তি উত্তোলিত হইয়াছে। তাহার উচ্চতা যথাক্রমে আট ও ছয় ফুট। সম্ভবতঃ, এখানে এখনো অনেক মরকত প্রোথিত আছে।

অপর পাহাড়ের শিথর নিম সমতল।
সেই স্থানের পরিমাপ, দৈর্ঘ্যে ৩৪০
ও প্রস্থে ২২০ ফুট। শুনা ্যার, আগে
এথানে রাজার অর্য ও হস্তিশালা এবং
কর্মচারিগণের নিবাসগৃহ ছিল। পাহাড়টীর
শেষ অংশে আটটী প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া গিরাছে।
তাহার কোনোটীর অর্জাংশ মৃত্তিকাগুপ্ত,
কোনটী মন্তক্হীন হইয়া শায়িত,—কোন
কোনটী অন্তাপি দণ্ডায়মান। সকলের হাড়ে

একটা করিয়া পদ্ম। উক্ত অষ্টমূর্ত্তির মধ্যে একটা স্ত্রামূর্ক্তি। শিথরের সর্ব্বোচ্চ স্থানে চাতাল-করা থানিকটা যায়গা। দেখিলে, মনে হয়, এখানে আগে কোন মন্দির অথবা প্রহরিগণের গৃহ ছিল। এই যায়গাটির পশ্চাতে একটা অম্প্র-অলকা রমনীমূর্ত্তি। শিল্পীর বাটালির মুথে, তাহার ভাবভঙ্গি বড় চমৎকাররূপে থোদিত হইয়াছে।

পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে একটী ছর্বের ভয়াবশেষ নজরে পড়ে। তাহার নাম ছিল, অমরাবতী। ছর্বের প্রাচীর চকুফোণবিশিষ্ট। পূর্ব্বদিকে, একটীমাত্র প্রস্তুরের প্রবেশ-পথ। একদিকে, একটী ভয়স্তুর্বিশিষ্ট উচ্চয়ান (platform) রহিয়াছে। তাহা, শুনা যায়, আগে রাজার অন্তঃপুর ছিল। না জানি, কোন অনিজ্বারিত মধুর অতীতর্গে, এইয়ানে অভঙ্গিবিলাদের কত লীলাচঞ্চল অভিনয় হইয়া গিয়াছে! সে যুগ নাই,— এবং সেই কটাক্ষচকিতনেত্রা, রত্মালফাররম্যা ভয়্সপণও আর নাই। আছে কি ? স্মৃতি। ভাহাও আর কতদিন।

আর একটা কুদ্রতম মঞ্চের উপরে একটা মিলির ছিল। সম্প্রতি তাহা যাত্করকালের কুহকদ গুস্পর্শে অনুষ্ঠা। এথানে, দেবরাজ ইক্র এবং স্থাররাজপত্নী ইক্রাণীর প্রতিমূর্ত্তিবয় এখনো দেখিতে পাওয়া যায়। ছটা মূর্ত্তিই ভিলিবিদ্ধিনা এবং চারু-শিল্প-কমা।

কেশরীরাজবংশের পাঁচটা প্রধান কটক ছিল। তন্মধ্যে আমাদের আলোচ্য আমরাবতীও একটা। পশ্চিমদিকে একটা শুহা। আকৃতিতে ছোট। বারান্দা আছে। এই শুহা জৈনগণের হস্তে থোকিত। (List of Ancient Monuments of Bengal.)

বাস্তবিক, ললিভগিরি দ্রষ্টব্য স্থান। --কিন্তু সকলের জন্ম নয়। যাঁহারা স্থূদুর অতীতের স্মৃতি ভালবাদেন (महे विषय नहेबा 6िश्वा कतिबा स्वशी हन. তাঁহারা ললিতগিরিতে আম্বন,—তৃপ্ত হইবেন। এই ভগাবশেষ,--এখানে কোন পরাক্রান্ত রাজার আবাদ ছিল, এবং দেই রাজা বড় দরিদ্রও ছিলেন না.— এই জনবিরল পর্বতের উপরে তাঁহার হুর্গ ছিল.-প্রাসাদ ছিল. অন্তঃপুর ছিল, হস্তিশালা, অশ্বশালা ছিল, প্রহরীর জন্ত নির্দ্ধারিত স্থান ছিল, আরাধনার জন্ত মন্দির ছিল এবং কর্মাচারী থাকিবার জন্ত গৃহ ছিল, এম্বানে তিনি যেন একটী ছোট খাটো সহর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। পরস্ক, বলিতে কি-ইহাও স্থানিক্য যে আমাদের এই রাজাটী কঠিন রাজকর্মজীবা হইলেও কবির মতন পেলব প্রাণবিশিষ্ট ছিলেন। এমন মুক্ত আলো, এমন অনাহত প্রশাস্ত অম্বর, এবং এমন তট-তাল-তমাল-তল-মুপ্ত ভামু-প্রস্থোত-রমা তটিনী ৷ এই স্থবিদ্দন স্তর্কা ও এই অমল-মলয় পরিমল বায়ু কবি না হইলে উপভোগ করিতে জানেন না। অকবির প্রাণ এখানে এক মৃহুর্ত্তের জন্ম তিষ্ঠিতে পারে না। থে দেশের রাজার প্রাণ এমন কোমল, সে দেশের শিল্প, সর্বলোকের বিশ্বয়ের কারণ না হইবে কেন যে শিল্পকীর্ত্তিগুলির কথা বলিলাম, তন্মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ ধৌলির পর্বত ভিন্ন সকলগুলিই প্রাচীন হিন্দুরাজ্ত কালে, নির্শ্বিত। কোনগুলিই এক সময়ে নির্শ্বিত হয় নাই। এবং নির্শ্বাণকাল সম্বন্ধে

সঠিক মন্তব্য প্রকাশ করাও কঠিন। কারণ, নির্মাতাগণ দে বিষয় জানিবার জন্ম কোনো স্থবিপা করিয়া রাখিয়া বান নাই। কোনো কোনো স্থানে হিন্দু ও বৌক উভয়েরই হস্তের শিল্প পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বোধ হয়, আগে বৌকগণ উদয় এবং ললিতগিরি প্রভৃতি স্থানে কিছু কিছু শিল্পকার্যা রাখিয়া গিয়াছি লেন এবং পরে বৌকধর্ম যখন সাগের পারে নির্মাসিত হইল, তখন নব জাগ্রত ব্রহ্মণা-শক্তিও ঐ সকল স্থানে আপনাদের চিহ্ন রাখিয়া যায়। এই শেষোক্ত মতই সন্তবতঃ সত্য, এবং ডাঃ হাণ্টারও এই কথা বলেন। (Vide Hunters' Orissa: Vol I. P.P. 178—9.)

डिश्काल. आद्या कत्यकति देनन-निम्न আছে। কিন্তু দেগুলির আলোচনা আর আবগ্রক নাই। আমরা करत्रक हो व উল্লেখ ও সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও করিলাম। উৎকল-শিল্লের বিশালতা ইহা হইতেই দকলে বুঝিতে পারি-**८१न। পরিশেষে, বলা কর্ত্তব্য যে. यদিও** স্থাপতো উৎকল অন্বিতীয়, তথাপি শৈগ-শিল্পে উৎকল তেমন উন্নত নয়। সে বিষয়ে দক্ষিণ অপ্রতিদ্বনী। উৎকলে স্প্রাচীন এবং দেই জন্মই তাহা আলোচ্য। প্রাচীন মন্দ হইলেও, তাহার আলোচনায় গৌরব আছে। কারণ, তাহা স্মৃতির তীর্থভূমি। শ্রীহেমেক্রকুমার রায়।

## করুণার দাবী।

শাক্য-সিংহ পরম ধীমান,
রাজপুত্র করুণা নিদান,
দয়ার শরীর।
দেবদক্ত—পিতৃব্য কুমার,
জীবহিংসা ব্যবসায় তা'র,—
হস্তে ধমু তীর;
ব্যোমচারী হংস বক্ষোপরে
বিধিলেন তীব্ৰ-তীক্ষ শরে,—
— স্নেহ-লেশ হীন।
হংস শিশু ক্রত অগোচরে
পড়িল সে শাক্য সিংহ ক্রোড়ে,
—স্পন্দন বিহীন।
দেবদক্ত কহে, "এ শাবক,
প্রাপ্য, মোর, আমি হস্তারক,
দেহ হংস মোরে!"

শাক্য সিংহ কহিলেন, "নয়, এ মরাল আমার নিশ্চয়. চাহ কোন জোরে ? নিষ্ঠুরতা, অধিকার-হীন. করুণার দাবী চির্দিন বেশী তাহা হ'তে; মারে যে, জীবের পরে তার বিন্দুমাত্র নাহি অধিকার প্রেমের জগতে। আপনারে করি তুচ্ছজ্ঞ'ন (य जन तक्राय जीव श्राव. —জেন ইহা সার: বিপুগ এ বিশ্ব-ভূমগুল जा'त नावी मानित्व (कंवन, সহিবে বিচার।" **बीशोतीहत्रण वटन्हां शिधांत्र**ः

### জাপানের সভাসমিতি।

বাপানে সভাসমিতির অন্ত নাই। সুগ-কলেজের ছেলেদের. মেয়েদের ভদ্র অভদ্র সকল লোকের কত সমিতি রহিয়াছে ইয়তা করা যায় না। কৃষক, ধোপা, নাপিত, ছুধওয়ালা. তরকারিওয়ালা, দরজি, কামার, চামার প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবসায়ীরই বা কত স্মিতি। কলেজে আমাদের এক শ্রেণীতেই কতগুলি সমিতি বসিত শুনিলে এথানকার লোকে আশ্চর্য্য হইবেন। আমাদের বি. এ ক্লাশে ধেমন কেছু এ त्कार्म, त्क्ट वि, त्कार्म, त्क्ट विराध विषय অনার কোর্স লইয়া থাকে, তেমনি তথাকার একশোরই ছাত্র কেহ কেহ রসায়ন বিতা কেহ কেহ উদ্ভিদ্বিস্থা, কেহু বা ধনবিস্থা, কেহ বা কৃষিবিভা কেহ কেহ ভূতত্ব, কেহ পশুচিকিৎসা, কেহ রেশম ক্ববি, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকে। ঐ ঐ বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রদের ভিন্ন ভিন্ন সমিতি, তারপর এক কলেজে এবং এক-শ্রেণীতে ভিন্ন জেলার যে সকল ছাত্র আছে তাহাদের পুথক পুথক জেলা সমিতি। অধ্যাপ্কগণ আপন আপন জেলা এবং আপন আপন বিষয়ের সমিতিতে যোগদান ছাত্রদিগকে উৎসাহিত ক বিয়া করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের অনেক সভাতেই অমুরোধ করিয়া বক্তাকে উঠাইতে হয়। জাপানের সভাসমিতিতে দেখিয়াছি এক বক্তা বক্ততা শেষ করিতে না করিতেই অপর বক্তা উঠিয়া দাঁডান। প্রত্যেকেই বলিবার জন্ম (यन উष्ञीय, (कान मिनरे ममरम मङ्गान হইরা উঠে না। কিন্তু স্কুণ কলেঞ্চের সভা-সমিতির স্থায় সাধারণ ভদ্র লোকের সভা-সমিতিতে বক্ততার ছড়াছড়ি অতি বিরল।

পরম্পর মেলামেশা, আলাপ প্রসঙ্গ, গীতবান্ত
থাওয়ালাওয়াই অধিকাংশ সভার প্রধান
কাজ। অনেকটা আমাদের দেশের নিমন্ত্রণ
সম্মিলনের মত। সভাসমিতি হইলেই ব্ঝিতে
হইবে যে তথায় ভোজের বন্দোবন্ত হইরাছে
এবং তজ্জ্ঞ চাঁদা দিতেই হইবে। পুরুষদের
ভায় স্ত্রীপের্করে পরিচালিত সভাসমিতি।
আবার স্থীপুরুষে পরিচালিত সভাসমিতিরও
অভাব নাই, জাপানের বিখ্যাত রেডক্রেশ
সোগাইটী স্ত্রীপুরুষ পরিচালিত।

গত যুদ্ধে এই সোদাইটার কার্যাবলী জগংকে স্তম্ভিত করিয়াছে। অনেক রাজ-কুমারী এই সোদাইটির মেম্বর। প্রধান সেনা-পতি মার্শালে ওইয়ামার পত্নী প্রিজ্যেদ ওইয়ামা (তৎকালে মার্দি ওনেদ্ ওইয়ামা) তাঁহার যুদ্ধ বিবরণীতে লিথিয়াছেন "যে সকল রাজকন্তা ক্রমালের চেয়ে ভারী জিনিষ কথনও বছন করেন নাই, যাঁহারা ২।০ জন পরিচারিকা ব্যতিরেকে কথনও ঘরের বাহির হন নাই, যাঁহারা হুধ সর, নবনী ভোজনেও অনিচ্ছা-প্রকাশ করিতেন, আজ সেই সকল রাজকন্তা একাকিনী ব্যাগ হুস্তে অনশনে, অনিজ্যায় বিজন অরণ্যে বা পার্ক্তিয় দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আহত সৈত্যদের সেবাগু শ্রুষায়্য নিয়োজিতা।"

১৮৭৭ খৃঃ অবেদ জাপানের রেডক্রেশ সোমাইটীর প্রথম স্ত্রপাত হয়। এই সময়কার গৃহ বিবাদে অনেক লোক হত এবং আহত হওয়াতেই তথন একটী সমিতির আবশ্রক উপলব্ধি হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে জাপানের এই সমিতি ক্লেনেভা কন্ফারেন্দে বোগ দেয় এবং এই সময় হইতে রেড্কেশ সোদাইট নাম ধারণ করে। উক্ত দোদাইটি কারলশ্রুর চতুর্থ অস্তর্জাতিক দভার প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ১৮৯৪-৯ং চীন জাপান যুদ্ধে এবং ১৯০০ থৃষ্টাব্দের বক্সার যুদ্ধে জাপানের রেড্ক্রেশ দোদাইটীর নাম ও স্থ্যণ জ্বাৎ-বিখ্যাত হইরা উঠে।

জাপানের রেড্কেশ দোদাইটার একটা প্রধান আফিদ এবং ৪৮টা শাখা আফিদ আছে, প্রধান আফিদের সংশ্লিষ্ট হাঁদপাতালে নার্শ (পরিচারিকা) দিগকে তিন বংদর এবং শাখা হাঁদপাতাল সমূহে নার্শদিগকে তুই বংদর পৃস্তকগত এবং কার্য্যকরী বিভাগ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

১৯০৪ খুষ্টাব্দে ৪৩৫৫ জন লোক এই সোদাইটীর হাসপাতালে কার্য্য করিতেছিল। উপরিউক্ত সংখ্যার ৬ জন ম্যানেজার, ৩৮০ জন ডাক্তার ১৮০ জন কম্পাউগুরি, ১৫৪ জন কেরাণী, ২৩৮ জন প্রধান নার্শ, ২৪৯০ জন সাধারণ নার্শ, ১০১৮ জন চাকর, পাচক, পরিচারক ইত্যাদি এবং ১৪৩ শিবিকা বাছক ছিল। রুস-জাপান যুদ্ধের সময় উহার সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছিল, এবং পূর্ব্বে ছই থানা জাহাজে সোদাইটীর কাজ চলিত; ১৯০৭ খুষ্টাব্দে চারি থানা জাহাজ সোসাইটীর কায করিত। যুদ্ধের সময় সোদাইটীর কার্য্যে १৫৩৮२৮১ টাকা খরচ হয়, किন্তু ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের হিদাবে দেখা বার ইহা সত্তেও তহবিলে ৯,৮৪৩,৭৫• টাকা মজুত। গত যুদ্ধে সোদাইটীর তিন জন ডাক্তার, ৩ জন कम्पाउँ खात, २ जन (कताणी, २६ जन नार्ग, ৩৫ জন সহকারী নার্শ এবং ১০ জন শিবিকা বাহকের মৃত্যু হইয়াছে। এবং লোসাইটা

১০১৫২২৯ জন জাপানী এবং ২৮২৭৯ জ্বন ক্ষিয়ান আহত ব্যক্তির দেবা শুশ্রমা করি-রাছে। সোসাইটীর জাহাজ ঐ যুদ্ধে ৬১৪ বার আহত ব্যক্তির জন্ম নানা স্থানে চালিত হইয়াছিল।

১৯০৫ খুষ্টাব্দে দোসাইটীর মেম্বর সংখ্যা
১১০৩৭২১ জন ছিল; তুই বংসর পর ১৯০৭
খুষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা ১৩০০০০০ জনে পরিণত
হইরাছে। সমিতির মহত্দেশ্রে যাহার যেমন
সাধ্য সাহায্য করিতেছেন। ১৯০৬ খুষ্টাব্দে
মোট ৪৬০৯৬০৭৭, টাকা চাঁদা উঠিরাছে কিন্তু
ঐ বংসর খরচের বরাদ্দ মোট ২৮৮৯৫০২
টাকা মাত্র ছিল।

আমাদের রামও নাই রহিমও নাই। সকল সদমুষ্ঠানই কিছুদিন পরে অর্থ এবং উৎদাহী লোকের অভাবে মৃত বা মুমুর্ হইয়া পড়ে। কয়েক মাস পূৰ্বে আমাদের মহিলাগণ নিপীড়িত, বিপন্ন এবং হর্দশাগ্রস্ত দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাদীর সাহায্য কল্পে কলিকাতা লাহোর প্রভৃতি স্থানে সমিতি স্থাপন করেন তখন আমার জাপান-মহিলা সমিতির কথা মনে পড়িল। সকল কার্য্যেই দশ জনের সমবায় চেষ্টা এবং সহাযুভূতির দরকার। হই একজনে হাবুডুবু খাইলে কি হইবে ? এত অস্থবিধার মধ্যেও আমাদের কারাগারে আবদ্ধ মেয়েরা যাহা কিছু করিতেছেন তাহাই তাঁহাদের পক্ষে বাহাদুরী বলিতে হইবে।

সার্বজনীন হিতকর কার্য্যে জাপানী নেয়েরা কত পছাই অবলঘন করিতেছেন। তাঁহাদের কন্সার্ট পার্টি, থিয়েটার এবং প্রদর্শনীর যেন অবধি নাই। কার্যানির্কাহক এবং অভ্যর্থনা সমিতির গঠন, স্বেচ্ছাসেবিকা দলের নিয়োগ প্রভৃতি মেয়েরা নিজেই করিয়া থাকেন। রাজপরিবারের মেয়েরাও সানন্দে এই সকল কায়ে যোগ দেন।

গত যুদ্ধের পর যখন সেনাপতি এবং সৈপ্ত
গণ জয়মাল্যে ভূষিত হইয়া মাঞ্রিয়া হইতে
দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন তখন পুরুষদের স্থায় ভিন্ন ভিন্ন সনিতির চিহুধারিণী
রমণীগণও সারি সারি জাতীয় নিশান হাতে
লইয়া এবং তালে তালে নাচিয়া জয়গীতি
গাহিতে গাহিতে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া
লইয়াছিলেন। আমার মনে হয় অয়কারে
আবদ্ধ কৃপমণ্ডুকপ্রায় ভারতনারী বলিয়া কেন
স্কুসভ্য দেশেও এরপ উজ্জ্বণৃশ্য বিরল।

জাপানে অন্ধ আতুর প্রভৃতির জন্ত, মাতৃপিতৃহীন শিশুদের জন্ত, হুটের সংস্কার প্রভৃতির
জন্ত বিস্তর সমিতি আছে। তন্মধ্যে ৭:টি
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক সমিতি
সংশ্লিষ্ট একটি করিয়া আশ্রম আছে। প্রত্যেক
আশ্রমের ছোট ছোট ছেলেমেরেদের জন্ত
স্কুল এবং কার্যাক্ষম ব্যক্তিদের জন্ত নানারূপ
কাজের বন্দোষ্ট রহিয়াছে। বোবা ও বধির
দের জন্ত ন্যুন সংখ্যায় ২৭টী স্কুল এবং বোর্ডিং
হাউস আছে।

মহিলাদের শত শত সমিতি আছে। আজ উহার একটি বিশেষ সমিতির বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। দেখিতে দেখিতে "দাই নিপ্পন জ্যো কাই (জাপান মহিলাসমিতি) সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইংরাজীতে উহার নাম The Japan women's league। এই সমিতির সাত আট বংসরের জীবনী পর্যা-লোচনা করিলে নব্য উদ্বদ্ধ জাপানের বীর্যা- বতী মেয়েদের সম্বন্ধে জনেকটা জ্ঞান জন্মিতে। পারে।

বক্সার যুদ্ধের পর ১৯০০ অবে চীনের উত্তর প্রদেশে জনসাধারণের ভিতর হর্ভিক্ষ, ব্যাধি, গুহবিবাদ প্রভৃতি নানারূপ উপদ্রব উপস্থিত হয়। ঐ সকল উপদ্রবের নিরাকরণ মানদে জাপানের হিঁগালি হোঙ্গান ধর্মনিকর হইতে কতিপয় বাক্তি উত্তর চীনে গমন করেন। ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে বৃদ্ধা মহিলা ওকুমুরা একজন। এই বুদ্ধা মহিলা কর্ত্তকই জাপানের বিখ্যাত মহিল। সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি চীনের স্বদেশ প্রেম এবং পরম্পর সহাত্তভি ও একতার অভাবে নানারপ বিশৃঙ্খণা ও অশান্তি পরিলক্ষণে, জাপানী দৈনিক স্থ বন্দো বস্ত উহাদের বিভাগের এবং সদেশ প্রেম ও কার্য্যতংপরতাই জাতীয় स्थ भाष्टित मृत এবং সাধারণের স্থ শাস্তিই জাতীয় শক্তির মূল বলিয়া হ্দয়ঙ্গম করেন। জাপানী সেনা বিভাগের এই স্বদেশ প্রেম এবং কার্য্য তৎপরতার বীজ সমগ্রন্ধাতির মধ্যে উপ্ত হইয়া যাহাতে দেশকে উন্নতির চরমশিথরে দাঁড় করাইতে পারে ভজ্জ্ঞ তিনি মহিগাদমিতি সংস্থাপনে কৃতসঙ্কলা হয়েন। দেশে ফিরিয়া তিনি জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার অভিপ্রেত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, প্রিন্স কোণোরে তাঁহার পোষকতা করিতে লাগিলেন। খুষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারীমাসে সমিতির প্রথম অধি-অথচ এই অল্প সময়ের মধ্যে বেশন হয়। অন্যন পাঁচলক্ষ মহিলা এই সমিতির সভাশ্রেণী-ভুক্ত হইয়াছেন। স্বয়ং সম্রাক্তী প্রধান উৎসাহ-দায়িনী। তিনি প্রতি বৎসর ছই সহস্র ইয়েন অর্থাৎ তিন সহস্রাধিক টাকা দাহায্য করিয়া থাকেন। তিন বৎদর পূর্বে দমিতির মজ্ত তহবিল ছিল ৭১৪ • ৬২॥ • টাকা, উহা এখন বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। সমিতির প্রত্যেক মহিলা বার্ষিক ৩৮ • তিন টাকা ছই আনা হারে চাঁদা দিয়া থাকেন। ১৯ • ৫ খুটাকে বহির্দেশ হইতে এই দমিতি ৭৮১২৫ টাকা অর্থ সাহায্য পাইয়াছে। জনৈক চীন অধিবাদী ১৫৬২৫ টাকা পাঠাইয়াছিলেন।

বৃদ্ধা ওকুমুরার মিতব্যয়িতা সম্বন্ধীয় বক্তৃতার অনেক মহিলা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কবরী-ভূষণ ও রুমালের ব্যয় সংক্ষেপ করেন। এইভাবে সংগৃহীত অর্থ বারাই সমিতির ভাণ্ডার স্থাপিত হয়। যুদ্ধে নিহত স্বামীপুত্র শোকাতুরা কত শত অসহায়া আজ এই সমিতির সাহায়ো প্রতিপালিত। একবার সমিতির বার্ষিক উৎস্ব দেখিয়াছি। এক ময়দানে লক্ষাধিক মহিলার সমাগম হইয়াছিল। তথন বৃদ্ধা মহিলার কি অপার আনন্দ।

আজকাণ সমাট পরিবারের প্রিন্সেদ ধারিন ঐ সমিতির পেট্রন, প্রিন্সেদ ইওয়াকুরা প্রেসিডেণ্ট এবং ইচিজো, তোকুগাওয়া, কোণোরে, শিমাজু, দাওয়াগার, প্রিন্সেদ মোরি, ওইয়ামা প্রভৃতি প্রিন্সেদ্গণ ম্যানেজার অর্থাৎ পরিচালিকা এবং বৃদ্ধা মহিলা ওকুমুরা ম্যাড্ভাইসার—পরামশ্লাতা।

শ্রীযত্নাথ সরকার।

#### চয়ন।

### यवद्वीदश ।

বুধবার-৪ ডিসেম্বর

বৎসরের এই সময়ে, ভ্রমণে বাহির হইতে হইলে, খুব সকালে ছাড়িতে হয়। কেননা, এথন বর্ষাকাল। প্রাত্তঃকালে আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকে, কিন্তু প্রায়ই দশটার সময়. মেঘগুলা সমুদ্র হইতে উঠিয়া জমিতে থাকে এবং সমস্ত মাকাশকে আচ্ছর করিয়া ফেলে। মধ্যাহ্ন সময়ে ঝড় উঠে; প্রায়ই অপরাহ্লে, প্রবল বেগে জল বর্ষণ হয়; ঠিক্ মনে হয় রাস্তার উপর দিয়া নদী বহিয়া যাইতেতে।

আমার ভূতাকে ६॥ • টার সময় আমাকে জাগাইয়া দিতে ভূকুম দিয়াছিলাম। পাছে ভূকুমের ব্যত্যয় হয়, সে আমাকে এক ঘণ্টা আগে জাগাইয়া দিয়াছে। উভানের দারদেশে

একটা "কাহার" আমার জন্ম অপেক্ষা করিতেছে: এই "কাহার" একটা ছোট গাড়ী, —ভিনটা ঘোড়ায় টানে; গাড়ার উপর সমাস্তরালে তুইটি কাষ্ঠাসন; একটি গাড়োয়া-নের জন্ম, আর একটি আরোহীর জন্ম। আমরা ৪॥ টার সময় ছাড়িলাম। অন্ধকার রাত্রি। দিনমানে থুব গরম ছিল, এখন আবার প্রায় শীতকালের মত ঠাগু। আমার সাদা পরিচ্ছদের উপর একটা বড়-শাল জ্বড়াইয়া লইলাম।

দিনের আরস্তেই, আমার গাড়ী একটা সক্ষ পথ ধরিয়া খুব জত চলিতে লাগিল। পথের ছই ধারে, সক্ষ সক্ষ উচ্চ পাছ; কোথাও কোথাও হরিৎ তৃণপুঞ্জ। লগুনের "ফাশানাল দিয়া একেবারে জলস্ক অগ্নির প্রদেশে যাওয়া যায়।

অগ্নিফোটনের পর হইতে এই আগ্নেয়-গিরির তাপ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। আমরা এখন ঘোড়াদের বাঁধিয়া রাখিয়া, এই অপুর্ব অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে, পদত্রজে বেড়া-ইতে লাগিলাম। আমাদের পথ প্রদর্শক আগে আগেচলিয়াছে। পথ প্রদর্শক এথানকার পথ ও মাটি বেশ চিনে:—যেথানে তাপ কম, যেথানে জ্তা পুড়িয়া যায় না,-এইরূপ পথ দিয়া व्यामानिशत्क नहेशा (शन । धृमत्रवर्ग ज्या-(काळा ; হরিদ্রাবর্ণ গল্পক কেত্র; ছোট ছোট কুণ্ডে জ্ঞল ফুটতেছে। রহস্তময় ভীষণ বিবরসমূহ হইতে, প্রচণ্ডবেগে পীতবর্ণ ধূমধারা নিঃস্ত इटेट्डि: ८५थिटन मत्न इय. ८क यन 'বয়লারের' ছিজ-পথের ঢাকাটা খুলিয়া দিয়াছে। কি ভীষণ গৰ্জন। উহাব নিকটে গেলে কেহ কারারও কথা শুনিতে পায় না। আকাশ ধুমাচ্ছর। গরুকের এরপ তীব্র গন্ধ, যে চোখ দিয়া জল পড়ে, ক্রমাগত কাসিতে হয়; আমা-হইয়া গেল ।

ভ্রমণ শেষ হইলে, আমরা তাড়াতাড়ি আহার করিয়া লইলাম। ওলনাজ যুবকধর, আমাদের নিকট স্নমাতার ভীষণ অরণ্যের বর্ণনা করিলেন, ঐ দেশের প্রভূত প্রশংসা করিলেন; বলিলেন—যদম্বীপ অপেকা স্নমাত্রা আর ও আদিম-ধরণের এবং আর ও স্নদৃশ্য। আমি তাহাদের নিকট ভারতের কথা বলিলাম, নবজিলণ্ডের কথা বলিলাম। তারণের আমরা আবার বেড়ার চড়িলাম। বোধহর আবোহণ অপেকা অবরোহণের সময়ে, এথানকার এই

চনৎকার আরণ্য-দৃশু, চিত্তকে আরও মুগ্ধ করে; অবরোহণের সময়েই তরুগণের উচচতা, তুণরাশির প্রাচুর্যা, তরুলতার শোভন নমনীয়তা ধেন আরও বেশী হৃদয়সম করা যায়।

গ্রামে গিয়া আবার আমাদের 'কাহার'
(গাড়ী) পাইলাম। এখন অত্যন্ত গ্রম
হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এখন ঘোড়া ছুটাইয়া
যাওয়া বড়ই ক্লান্তিজনক।

গ্যাব্যেষেটে আসিয়া আহার করিলাম।
ভ্রমণে প্রাপ্ত ক্রাপ্ত হইয়া অপরাফ্লের কাকনিদ্রা
বেশ উপভোগ করা গেল। বাহিরে ঝড়
উঠিয়াছে—ক্রফা মেঘ-সমাচ্ছন্ন আকাশ হইতে
মুধলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে।

বুহস্পতিবার, ৬ ডিসেম্বর। গ্যারোয়েট হইতে ছাড়িবার পূর্বে আজ প্রাতে, ছায়াময় পথ দিয়া, Sitae Bagendit পর্যান্ত গাড়ি করিয়া বেডাইয়া আদিলাম। ইহাধীবর্দিগের একটী কুদ্র গ্রাম। আমি একটা ডোক্সায় উঠিলাম.—ডোক্সাটী গাছের তাঁড়ি খুদিয়া নির্মিত; আমি ডোক্সার এক-প্রান্তে বদিলাম, মাঝি ডোঙ্গার অপর প্রান্তে বসিল। একটা অতাস্ত কুদ্র দাঁড় দিয়া মাঝি একহাতে দাঁড বাহিতে লাগিল। ডোঙ্গাটী প্রশাস্ত জলবাশি ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। কমুদিনীর বৃহৎ পত্ত সমূহে হদের জল আছেন। এই স্থানর জলজগাছ-গুলি ভোঙ্গায় ঠেকিয়া, তাহার ঘর্ষণে একটি মধুর শব্দ নিঃস্ত হইতে লাগিল; তাহার পর, হদের সবুজ জল, আর চমৎকার নিস্তর্জতা; আমরা একটি কুদ্র দ্বীপে গিগা উঠিলাম। **সে**থানে একটা পাহাড় আছে. সেই পাহাড়ের

চূড়াদেশে আরোহণ করিলাম। তাহার উপর হইতে, সমস্ত দৃশু আমাদের নেত্রসমক্ষে প্রসারিত হইল। এই রমণীয় কুমুদিনী-হ্রদকে খিরিয়া, চারি-দিক হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কঠোরদর্শন আগ্রেমণিরি মাথা তুলিয়া রহিয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর।

# মুর্শিদাবাদের প্রাচীন-কাহিনী।

১৭৪৩ খ্রীষ্টান্দের প্রারম্ভেই মহারাষ্ট্রীয়গণ পুনরায় বঙ্গদেশে আংসিয়া দেখা দিল। এবারে রঘ্জি স্বয়ং 'চৌথ' আদায় করিবার জক্ত এবং গতবারের পরা-ক্ষয়ের প্রতিশোধ নগরের উপর লইতে আসিয়া উপশ্বিত इटेलन। किन्न जिन वन्नामान अरवन করিতে না করিতেই পুনার মহারাষ্ট্র-অধিপতি ৰল্ল-রাও দিলী সমাটের অংদেশক্রমে আ্লিবদীর নিকট হইতে একাদশ লক্ষ মুদা গ্ৰহণ করিতে আগমন করিলেন। এই ছুইজন মহারাষ্ট্র নায়কের মধ্যে লেশমাত্রও সন্তাব ছিল না। উভয়েই 'পেশওয়া' অর্থাৎ রাজপদ প্রার্থী বলিয়া উভরের মধ্যে একটা ভয়ক্ষর শক্ষতা ছিল। নবাব আলিবদ্ধীও উভয়ের মধ্যে এই মনোভাবের সুযোগগ্রহণ করিতে বিলম্ব করিলেন না। তিনি তাঁহাদের হুইজনকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া স্বয়ং উভ্রেরই হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের সংকল্প করিলেন। তদমুসারে তিনি ভাগীরথীর প্রপারে যাইয়া বল্লজির দৈন্তের সহিত যোগদান করিয়া উভয়ে একত্রে বর্দ্ধানের দিকে যাত্রা করিলেন। রঘুজির অধীনস্থ বেরার মহারাষ্ট্রগণ বর্দ্ধমানেই শিবিরস্থাপন করিয়াছিল। বল্লজ কিন্ত কিছুদুর ঘাইরাই আলিবর্দীকে ত্যাগ করিয়া একাকীই শক্রনিধনে অগ্রসর হইলেন এবং রঘুজিকে বঙ্গদেশ হইতে বহিষ্ণুত করিয়া দিলেন। এই কর্মের অভ্য ভिनि नवारवत्र विश्रुण व्यर्थ शहन कतिया शूना याता कतिरलमः। अहे विविद्य भःशास्य रम्यात रुष्ट्रिक শ্বশানে পরিণত হইল। এই নিচুর দম্যুগণ খেখানে লোকালয় দেখিত তৎক্ষণাৎ তাহা ধ্বংস বা ভক্ষসাৎ क्रिका श्वीलाक ७ वालक ७ जाशामत श्रु शतिवान

লাভ করিত না, এমন কি মাতার ক্রোড্ছ শিশুকে
পর্যন্ত হত্যা করিতে তাহার। কিছুমাত্র কুঞ্চাবোধ
করিত না। তাহাদের এ দানবীয় অত্যাচার
দেশবাসীর অন্তরে এরপ শক্ষার উত্তেক করিয়াছিল
যে আন্তও পর্যন্ত ভৃষ্ট বালকবালিকাকে শাসিত
করিবার লম্ম লোকে।

রঘুজি কিন্ত এ পরাজয় শাস্তভাবে গ্রহণ করিবার লোক ছিলেন না। বার বার পরাজ্ঞয়ে তাঁহার প্রভিহিংসাবৃত্তি প্রজ্ঞালিত হইয়া উঠিল, এবং ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ভিনি ভাক্ষরকে কাটোয়া নগরে শিবির স্থাপন করিতে আবেশ দিরা পুনরায় এবেশে পাঠাইয়া দিলেন।

এতদিনের অভিজ্ঞতায় মহারাষ্ট্রীয়েরা নবাবের বাছবলের বিশেব পরিচয় পাইয়াছিলেন। স্তরাং এবারে রঘুজ্ঞ গোপনে ভাস্কংকে বলিয়া দিলেন যে নবাব অর্থনানে রগ্রহার ইলেই বেন তিনি সন্ধিয়াপনে বিরত না হন। এদিকে আলিবর্দাও মহারাষ্ট্রের বার বার আক্রমণে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনিও এবারে বলপ্রয়োগ না করিয়া ছল বা কৌশলে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। অর্থ পাইলেই সন্ধি করিবার উপদেশের কথা গোপনে জানিতে পারিয়া আলিবন্দী তাহার সচিব প্রধান রাজ্ঞা জানকীরামকে ভাস্করের নিকটে প্রেরণ করিলেন; এবং তাহাকে বলিয়া দিলেন তিনি বেন বারে ধারে ক্রমে সন্পত অর্থদানেই সম্মৃতি প্রদর্শন করেন। এবং কৌশলে ভাস্করকে রাজধানী হইতে ঘাদশ ক্রোণ দূরে তাহার শিবিরে আনয়ন করেন।

রাজা জানকীরামের কৌশলে প্রতারিত হইর।
ভাল্কর নিঃশক্চিত্তে সামাজ্য অফুচর সমভিব্যহারে
শিবির স্লিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
নবাবের কর্মচারীগণ মহাস্মারোহে তাঁহার স্বর্দ্ধনা
করিয়া তাঁহাকে নবাবের শিবিরাভ্যন্তরে লইয়া
গেলেন।

ভাস্কর ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্ত নবাব বাহু-প্রসারিত করিয়া উদিগুচিতে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভাক্ষর কোন ব্যক্তি। ভাক্ষরকে দেখাইয়া দিবামাত্র নবাব বলিয়া উঠিলেন "বিষ্মীর শিরশ্চেদন কর।" তৎক্ষণাৎ যবনিকার অস্তরাল হইতে লুকায়িত কয়েকজন ব্যক্তি বেগে অপ্রদর হইয়া ভরবারিদারা আগন্তকগণের সকলকেই থণ্ড খণ্ড কবিয়া ফেলিল। নবাবের দৈলাগণও আদিই হট্যা ভৎক্ষণাৎ বহিঃস্থিত মহারাষ্ট্র সৈনিকগণকে আক্রমণ করিয়া কাটোয়া অভিমুখে বিদ্রিত করিয়া দিল। ভাস্ক-রের হতা৷ নবাবের বিখাস্থাতকতা এবং নিজামৎ সৈত্যের পশ্চাদ্ধাবনের সংবাদ পাইবাম'ত্র কাটো-য়ান্তিত সমগ্র মহারাষ্ট্রাহিনী অবিসংঘ শিবির উত্তো-লিত করিয়া বেরারাভিমুখে পলায়ন করিল। এই সময়-কার এইরপ একটি গল আছে, মহারাষ্ট্রদিগকে আক্রমণ করিবামাত্র শিবিরে মহাকোলাহল ও বিশৃছালা উপস্থিত হওয়ায় নহাবের একজন অনুচর তাঁহাকে হত্তীতে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিতে পরামর্শ দেন। নবাবের একটি পাছকা হারাইয়া যাওয়ায় ভাহা না পাওয়া পর্যান্ত নবাব শিবির ভ্যাগ করিতে অধীকার করিলেন। ভাঁহার সচিব উত্তেঞ্জিত হইয়া ৰলিয়া উঠিলেন, "পাছকা অধ্যেণ করিবার কি এই সময়!" নবাব উত্তর করিলেন, "না. তাহা নহে সত্য। কিন্তু এখন যদি আমি পাছকা ভাগি করিয়া প্রস্থান করি, পরে লোকে বলিবে---चानिवर्षी थे। थांग महेश ननाहेवात समु अलहे উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন যে পাছকা পর্যান্ত ত্যাগ করিয়া আসিহাছিলেন।"

ভাষরের হত্যার পর যুদ্ধকান্ত নবাবনৈক্ত বিশ্রাম পাইতে না পাইতে তাহাদের ভাগ্যে

আবার এক নূতৰ বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। নবাব দৈন্তের একজন দেনাপতি সংসা विष्णाशे श्रेश छिटिनन। नवान युक्कारन सन्नी দেনাপতিগণকে বিশেষ পারিভোষিক দানে প্রতিশ্রুত হইতেন। মৃত্যাফা থাঁ ৰাষে একজ্ঞন সেৰাপতি বেহারে সহকারী শাসনকর্তার পদ পাইবার আশায় ছিলেন। নবাব কিন্ত উল্লেপদ সাউকৎ জঙ্গ নামে একজন শ্রেষ্ঠ শাসননীতিজ্ঞ ব্যক্তিকে দান করিয়া-ছিলেন। নবাবের এই ব্যবহারে মুম্ভাফা নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া বিজোভের খুঁজিতেছিলেন। একণে হুযোগলাভ করিয়া নবাব-নৈস্তকে সমলে আনিরা তিনি আলিবদ্যীকে শুখালাবদ্ধ क्रिलिन এवः अग्नः नाक्षिय श्रेष अधिकात क्रविशा ৰসিলেন। নবাৰ মৃত্তাফাকে অন্তরের সহিত স্নেহ সেইৰক ভাঁহার এ হুছতি সত্ত্বেও প্রচুর ধনসম্পত্তি nta मञ्जूष्टे कतिवात (ठहे। कतिलान। ব্তদিন ধ্রিয়া উভয়ের মধ্যে এই মনোমালিক চলিতে লাগিল এবং একটা विश्व घটना উপश्चित ना इहेटल आवस অনেক বিন এইরূপ চলিত বলিয়াই বোধ হয়। একজন ইতিহাসিক এই ব্যাপারের যে বর্ণনা তাহা নিমে উদ্ধৃত হইল :---

একদিন মৃত্যাফা খাঁ নবাবের সাক্ষাৎ প্রার্থনার তাঁহার ছইটি প্রধান কর্মচারীকে নবাবের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রতি কোন প্রকার বিশ্বাস্থাতকতা করা সক্তব কিনা, তাহাই ছির করা তাঁহার উদ্দেশ্য। বিজ্ঞাহের পর হইতে তিনি সর্ব্ধাই সাবধানে কর্ম করিতেন। কর্মচারীঘয় নবাবকে অভিবাদন করিয়া সেনাপতির অপেক্ষায় উপবেশন করিলেন। কিন্তু সেনাপতির আগমনবার্তা ঘোষিত হইবামাত্র অন্তঃপুর হইতে এক ভূতা আসিয়া নবাবকে সংবাদ দিল—বৈ তাঁহার একজন বেগম সহসা পীড়িতা হইয়াছেন এবং তাঁহাকে দেখিবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। নবাব দেনাপতির কর্মবিত্রীঘয়কে তাঁহার ক্ষণিক্ষ অনুপছিতির কারণ তাহাদিগের প্রভুক্কে বুঝাইয়া

ৰলিতে অসুরোধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাহার গমনের পরই অন্ত:পুর পথে ক্রত পদশন ও অন্তমর্মর ध्यनि व्यः ड इटेग । त्रनाथित कर्मागोवन गर्यनाटे বিশাদ্যাতকভার ভয়ে ভাত: স্তরাং তাহারা **ও**নিয়। মনে করিলেন তাহাদের প্রভুকে হত্যা করিবার জন্ম বোধহর অন্ত্রধারী পুরুষ লুকায়িত রাখা হইতেছে এবং নবাবের শিবির ত্যাগে তাঁহাদিগের এ সন্দেহ বদ্ধমূল হওয়াতে তাঁহারা ছুটিয়া গিয়া অখাবতীর্ণ মুস্তাফাকে তাঁহাদের সন্দেহের কথা বলিলেন। পাপ চিত্ত সেনাপতি সহজেই ভীত হইয়া পুনরার অখারোহণ করিয়া আপন চুর্গাভিমুখে প্রাণপণে ছুটিলেন। নবাব তন্মুহর্তেই দরবার গৃহে ফিরিয়া আদিয়া দেনাপতির পলায়নবার্তা শুনিলেন এবং তৎকণাৎ তাঁহার ভাতুপুত্র দেনাপতির নিকট পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন যে তাঁহার এ অন্তধ্যানের কারণ জিজাদা করিবার ব্যু তিনি উৎক্ষিত চিত্তে তাঁহার জন্ম অপেকা করিতেছেন এবং ধদি কোন বিখাস্ঘাতকার ভয় তাঁহার মনে উথিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা নিভান্তই অমূলক। কিন্তু সন্দিঞ্চিত্ত মুন্তাফ। কোন-মতেই ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। কিছুকাল নগরে থাকিয়া তিনি কৌশলে আফগান সৈত্যের অন্তর জয় করিয়া খদলে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নবাবের নিকট এই সংবাদ উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ দেনাপতিকে নগর ভ্যাগ করিতে আদেশ করেন। মুস্তাফা ক্রোথে ও অপমানে নগর ভ্যাগ করিলেন এবং যাত্রাপথে রাজমহল সুঠন করিলেন। আজিমাবানে উপস্থিত ইইয়া নগর অধিকার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। স্তরাং তিনি মুক্তেরের দিকে অগ্রদর হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর মুদ্ধেরের ভগ্ন হুর্গ মুস্তাফার করতল गंड इरेन। उथा इरेज दिनि शावनात नित्क याजा **ক্রিলেন। শাউকৎ জঙ্গ মু**ন্ডাফার রা**ল**ছোহিতার সংবাদ শুনিয়া সলৈক্তে আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া দ্বীড়াইলেন। কিন্তু মুস্তাফার অসংখ্য সৈত্যের সহিত युष कत्रा वृथा बानिवा धूर्ड गाउँकर विद्याहीत निक्र

দ্ত প্রেরণ করিয়া বলিলেন যে, যতক্ষণ ভিনি নবাবের 'ফার্মন' অর্থাৎ আদেশপত্র বেথাইতে না পারিবেন, ততক্ষণ ভাঁহাকে তথা হইতে এক পদও অগ্রসর হইতে দিতে তিনি প্রস্তুত্ত নহেন। বিজ্ঞোহী মৃত্যাফার পক্ষে রাজাদেশ প্রদর্শন করা অসম্ভব, কিন্তু শাউকৎকে তিনি যে উদ্ধৃত উত্তর দান করিয়াছিলেন তাহা আজিও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া আছে। এক দার্মণত্রের শেষে তিনি লিখিলেন—"যে দেশ জয় করে সে তাহার অধিকারী, তবে আর নবাবের ফার্মানের আবশ্রক কোথায়। আপনার লোকব্যাত খ্লাতাত যথন সরক্রাজের বিরুদ্ধে বিজ্ঞোহী হইয়া রাজধানী আক্রমণ করিয়াছিলেন তথন তাঁহার কয়থানা আদেশপত্র ছিল।"

এরপ অপমান সহা করা শাউকতের প্রকৃতির পক্ষে অসন্তব। তিনি ডৎক্ষণাৎ মুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত **इहेशा शक महत्यत जारभकां अव रेमल नहेशा यूक-**ক্ষেত্রে অবতীৰ্ হইলেন। কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে শাউকৎ--্ষে সকল অশিক্ষিত নূতন লোককে সৈয় দলভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলাইল। কেবল তাঁহার পুরাতন শিক্ষিত যোক্গণ অভেয় ব্যুহরচনা করিয়া বীর রাজকুমারের রক্ষার জন্ম প্রাণপর্যন্ত উপেক্ষা করিয়া অবিরাম গুদ্ধ করিতে লাগিল। সকলেই বুঝিল যে, দেদিন শাউকতের পরাজয় অনিবার্য। এমন সময়ে সহসা সৌভাগ্যবশতঃ সামাত্ত এক কারণে শত্রুপক্ষ বিশৃথাল হইলা পড়িল। মুন্তাফার মাছত যুদ্ধে হত হইবা উত্তেজিত হন্তীটি চালকাভাবে দেনাপতিকে ভূপৃঠে ফেলিয়া দিল। মুস্তাফা কিন্ত তৎক্ষণাৎ এক অখে আরোহণ করিয়া মুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শৃত্যপৃঠ হন্তী দেখিয়া বিজেছী সৈক্ষ ভীত इरेश ठ्रा क्लिक भनायन कतिरा नागिन। याउँ দিন উৎক্তিতিতিত সকলে মুম্ভাফার সংবাদের জ্ঞ অপেকা করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন সংবাদ পাওয়া र्भन ना। পরে অষ্টম দিনে শুনা পেল যে मुखाका সদৈত্যে বিহারের সীমান্ত দেশে যাত্রা করিতেছেন। अमिरक व्यानिवासी व्यमःशा देमचा नहेशा शाहेनात मिरक

यां क तिएक हिटलन। जिनि शिथमत्या मूखाकारक বিপুলবেগে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন। মুদ্ধক্ষেত্র ভ্যাগ করিয়া মুস্তাফা চুনারে যাইরা উপস্থিত

হইলেন। তথায় অংযাধার নরপতি নবাব সাফ্দর জঙ্গ বঙ্গের বীরনুণতির প্রতি ঈর্ধাবশে তাঁহাকে आखेत्र मान कतिरलन।

শ্রাবণ, ১৩১৭

# ইলায়াস মেচনিকফ্। (Elias Metchnikoff)

(লণ্ডন ম্যাগাজিন হইতে)

বাইবেলে লেখা আছে মামুষের পরমায় १० বৎসর। আমাদের মধ্যে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অতি অল লোকেরই সেরপ পরমায় দেখা যায়। এবং সহত্রে এক অনকেও শত বংসর বাঁচিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অতি পুরাকাল হইতেই মতুষ্য পরমায়ু বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কারণ প্রজগতে আমাদের যতই বিখাস ও নির্ভর থাকু না কেন ইহজগতে যথাসম্ভব অধিক দিন অবস্থান করিবার জন্মই আমরা আকুল। এমন অল-লোকই আছেন যাঁহারা 'শেষের সে দিন'কে আতক্ষের চক্ষে দেখেন না। মৃতরাং প্রত্যেক যুগেই চিকিৎসক ও পণ্ডিতগণ যে জীবনের পরিমিত কালকে অপরিষিত করিবার জন্ম প্রয়াস পাইয়াছেন ইহাতে বিশিত হইবার কিছুই নাই। এই কারণেই অতীতে বাঁহারা গুপ্তবিভার হারা মৃহ্যঞ্জয় ঔষধ আবিফার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিতেন তাঁহারা বিলক্ষণ অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেন।

এই মৃত্যুঞ্জ হধা অংহেষণের সর্বাণেক। विज्ञां है (हड़े। व्यामजा अथरम हीनरमर्म रमियर भारे। তৃতীয় শতাব্দীতে প্রদিদ্ধ চীন যাত্রকর সূ-চি (Su-chi) প্রচার করেন যে চীনদেশের পূৰ্বভাগে "সুৰদ্বীপ" (Happy Isles) নামে এক দ্বীপপুঞ্জ আছে, তথাকার অধিবাসীরা এমন এক পানীর সুধা প্রস্তুত করিতে জানে যে তাহা পান করিলেই মতুব্য অমর হইরা যায়। চীন সম্রাট চি-হং-টি (Chi Hong Ti) এই কথা শুনিয়া এক বিঃাট বাহিনী সজে লইয়া সেই মৃত্ঞায় সুধায় অবেষণে বাহির হইয়াছিলেন।

ইলারাস মেচনিকফের জীবনের ইতিহাসে উপস্থাসিক কিছুই নাই। ১৭৪৫ সালের ১৫ই মে তারিখে তিনি ক্ষিয়ার এক সামাক্ত কৃষিজীবির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বালক কাল হইভেই (यहनिकक् व्यथायनभीन हि.नन। বয়দে তিনি বিখবিভালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৭ সাল পর্যান্ত তিনি তথায় অধায়ন করেন। তাহার পরে তিন বৎসর তিনি সাগ্রহে প্রাণীতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। এই বিষয়ে তিনি এক্নপ পাণ্ডিতা ও পারদর্শিতা প্রকাশ করেন যে ১৮৭০ সালে কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ওডেদা (Odssa) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীতত্ত্বের অধ্যা-পক পদে নিযুক্ত করিলেন। ১৮৮৬ সাল পর্যান্ত তিনি এই কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। পরে নগরে বিস্টিকার প্রাহ্রভাব হওয়াতে গবর্মেণ্ট ওডেসাতে একটি বীঞ্চাণু পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়া মেচনিক্ফ কে ভাছার তত্বাবধারক ( Director ) নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে ফরাসী বিজ্ঞানবিদ্ প্যাস্চরের ( Pasteur ) আৰিজিন্মার প্রতি মেচনিককের বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। এক গ্রীম্মাবকাশে তিনি প্যারিস নগরে শেই প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের স্থিত **সাক্ষা**ৎ করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি ওডেসার কর্ম পরিত্যাগ করিয়া প্যাস্চর ইনুষ্টিটিউটে र्यागमान कतिशात सक भारतिहरू भूमन करतन। आक প্ৰ্যান্ত তিনি এই স্থানেই আছেন। ১৯৪৪ সালে ফরাসী গবর্মে তাঁহাকে উক্তছানের সহকারী তত্বাবধারক নিযুক্ত করিয়াছেন।

स्विक्ष् अथ्य वद्यात्र (य त्रक्त अञ्जीतन ७

পরীকা করিয়'ছিলেন ভাহা হইভেই তিনি বীজাণু-সভ্য সম্বৰ্জে দুঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন। স্ক্ৰিথমে কভকগুলি রোগ বিশেষের বীলাণু পরীকা ঘারাই তিনি বৈজ্ঞানিক জগতে মুপরিচিত হন। কিন্তু পরে 'ক্যাগোদাইট ( Phagocyte ) নামে এক অজ্ঞাতপূর্ব বস্তর আবিফার দারাই জগৎবিখ্যাত হইয়া-ছেন। এ ছলে 'ফাাগোদাইট্' বস্তুটা কি ভাহা বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। ইহা আমাদের রক্তের মধ্যে শ্বেতবর্ণ সঙ্গীৰ এক প্ৰকার গুলিকা (Glo bule)। এই গুলিকা আমাদের দেহ মধ্যে এক অতি জটিল ও অত্যাবশুকীয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে।

এই 'ফাগোসাইট'গুলি মনুষ্য দেহে পুলিস প্রহরীর কার্য্য করে বলা বাইতে পারে। এই সজীব বীঙ্গাণুগুলি কুন্তকর্ণের প্রায় অভিভোজী এবং অত্যাশ্চ্যা গতিশীল এবং ক্রতকর্মক্ষম। আমাদের प्तर याथा अनिहेकत वीक्रश्चलि সদাস্ক্রি। ই প্রবেশ e বনলাভ করিতেছে। 'ফ্যাগোসাইট্ এই বীজাগু-গুলিকে গ্রাস করিয়া নিয়তই নষ্ট করিতে থাকে। এই খেতবর্ণ গুলিকাগুলির এরূপ অন্তুচ আণ্ণক্তি যে শরীরের যেস্থানে অনিষ্টকর বীজাণুগুলি আছে তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে সেই স্থানে ঘাইয়া উপস্থিত হয় এবং সেগুলিকে গ্রাস করিতে থাকে।

'ফ্যাগোদাইট্'গুলি এই সকল বীজাণুর উপরে বসিয়া একপ্রকার জীর্ণকর চিনির স্থায় চূর্ণ বস্ত প্রস্ব করে এবং ভাহা দারা দেগুলিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। আমাদের দেহের স্বাভাবিক সত্ত অবস্থায় 'ফ্যাগোসাইট'গুলি অনিষ্টকর বীজাণুগুলিকে সহজেই বশীভূত করিয়া ফেলে। শরীর ধধন অস্ত হয়, তৎক্ষণাৎ দেই বীঝাণুগুলি অসংখ্য হইয়া উঠে এবং 'ফাগোদাইট' গুলিও অধিকতর কর্ম তৎপর হইরা উঠে। কিন্তু অবস্থাবিশেষে অনিষ্টকর বীজাণুগুলি এত অসংখ্য হইয়া উঠে যে 'ফ্যাগোসাইট্'গুলি আর किट्टे कबिए शाद ना, अधिक व निष्कतार वीजापूत নিকটে পরাভূত হইরা নষ্ট হইয়া যায়।

गार्निकक नर्त्र अथन थन 'कार्गानाहरहेत' অভিত্ব প্রমাণ করেন তখন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ

তাহার প্রতি লেশমাত্রও মনোযোগ দেন নাই। উপরস্ত অনেকে তাঁহার 'ফাগোসাইটের কথা বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মেচনিকফ্এ আক্রমণে ভীত হইলেন না। পঁটিশ বৎদর ধরিয়া তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অদ্যা অধাবদায়ে তাঁহার আবিষ্ণত তত্ত্বের সভা সংখ্যাণ করিতে চেঠা করিতে লাগিলেন। নিত্য নুতন ন্তন প্রমাণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বহুদিনের বাদাসুবাদ, আক্রমণ ও সমালোচনার পরে আজ পৃথিবীর প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিভই তাঁহার মভের সমর্থন করিতেছেন, কারণ এক্ষণে সে স্ত্য অস্বীকার করা অসম্ভব হইয়া পডিয়াছে।

এইবার মেচনিকফের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্মের পরিচয় দিব। মেচনিকফ্ দেখিলেন যে, 'ফ্যাপো-**শাইট' গুলির** সহিত রোগের বীজাণুগুলির অবিরাম দ্রু চলিতেছে। ইহা হইতে তাঁহার মনে হইল যে এই খেতবর্ণ গুলিকাগুলির শক্তিবৃদ্ধি করিতে পারিলে এবং বীজাণুগুলির সহিত সংগ্রামে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিলে, মহুযোর রোগনিবারণ শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া সন্তব! এই শক্তি ষতই বুদ্ধি পাইবে, আমরা ততই দেহকে ধ্বংস হই.ত রক্ষা করিতে সমর্থ হইব, দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারিব।

বছদিন হইতে নানাবিধ জন্তর পরীক্ষা করিয়া মেচনিকফ্ বুঝিলেন যে মহুথ্ তাহার স্বাভাবিক আয়ু হইতে বঞিত। তাঁহার মতে আমরা বে অকালে জরাগ্রন্ত হই তাংগর কারণ এই বিষাক্ত বীজাণুগুলি কোটি কোটি সংখ্যায় পুষ্ট হইয়া রাত্রিদিন ক্রমে ক্রমে শরীরকে নষ্ট করিতে থাকে; ভাহাদের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের পাকীশয়ে বিশেষতঃ উর্দ্ধতন অস্ত্রস্থলে অবস্থান করে।

সর্বপ্রকার অবস্থার মধ্যে এই বিষাক্ত বীজাণু-গুলির ক্রিয়া অনুশীলন কবিয়া এবং তাহাদের ধ্বংদকারী ক্রিয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া তিনি এরূপ কোন ক্ষতিপূরণকর বীজাণুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, যাহা রভের 'ফ্যাগোসাইটের সহিত সংযুক্ত হইরা সেই প্রাণহানিকারক বীজাণ্ণুলি নই করিতে পারে। ইহাদিগের মন্ত্যদেহের উপর ক্রিয়া প্রমাণ করিবার জন্ম নেচনিকফ্ যে পছা অবলঘন করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য। জ্বরাপ্রস্থ ও করা ব্যক্তির মলাদি হইতে তিনি এই বীজাণু নির্গঠ করিয়া সেগুলিকে প্রথমে প্রবলরণে উত্তেজক ও ক্রিয়াণীল করেন। পরে সেইগুলিকে কতকণ্ডলি অল্লবয়স্থ বনমান্ত্য ও বানরের দেহে প্রবিষ্ট করাইরা দেন। ইহা ঘারা অল্লকাল মধ্যেই নিঃসন্দেহ ফল কলিল। কিছুদিনের মধ্যেই সেই জ্বন্তালি করা ও অকাল বৃদ্ধ ইয়া ক্রমণ মৃত্যুমুখে পতিত ইইল। মেচনিকফ্ যে কেবল বনমানুবের দেহেই ইহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা নহে, অক্রাণ্ড সকল প্রকার পশুর দেহেই এই বীজাণুর ফল পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে বার্দ্ধক্য বীর্রাণ্র অন্তিত্ব ফল এ সম্বন্ধে
নিঃসন্দেহ হইয়া তিনি এই দেহক্ষয়কর পদার্থের
ক্রিরাকে নষ্ট করিতে পারে এরূপ কোন বস্তু আবিষ্কার
ক্রিরার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক দিন
হইতেই তিনি হুগ্গের পচন হইতে রক্ষা করিবার
আশ্চর্যা শক্তি লক্ষ্য করিয়া আসিতে ছিলেন। অনেক
উক্তপ্রধান দেশে কৃষকগণ মাংসকে হুগ্গে এবং বিশেষতঃ
যোল বা দ্বিতে ভ্বাইয়া রাধিয়া বছদিন
ভাহাকে স্বাভাবিক ভাবে রক্ষা করে। এই দেখিয়া
উাহার মনে প্রম্ম উঠিল—"হুগ্গ যদি এ প্রকারে পচন
নিবারণে সক্ষম হয় তাহা ইহলে আমাদের পাকনালীতে
অবিরাম যে পচন ক্রিয়া চলিতেছে, তাহাও নিবারণ
ক্রিতে অক্ষম হইবে কেন।"

তন্তির ইহা নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে সকল জাতি প্রধানতঃ ছানার জল বা দধি খাইয়া জীবন ধারণ করে এবং যাহারা সচরাচর মাংস ভক্ষণ করেই না, তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত জত্যধিক সংখ্যায় হস্ত ও সবলদেহ বৃদ্ধ ব্যক্তিদেখিতে পাওয়া যার।

তিনি আরও দেখিলেন যে অনেক স্বল বৃদ্ধ বছনিন হইতে কেবল ছানার জল বা দ্বি পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। এই স্কল লোকের সলম্তাদি অমুবীকাণ ব্যক্ষ ছারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সাধারণ বৃদ্ধদিপের অপেকা ভাহাতে ক্যাকর বীকাণু লক্ষাধিক গুণ ক্যারহিয়াছে।

श्वताः व्यक्तां विक्रम प्रक्षा नहेबाहे नाना প্রকার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। নিজের ও অপরাপর প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদের পরীক্ষার ফল লক্ষ্য করিয়া তিনি তাঁহার নিজের ও বিদ্যালয়ের সহকারীদিগের উপর পরীকা আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরীকার পরই তিনি বুঝিলেন যে ঘোল বা দধি যতই উপকারী হউক না কেন, নানা কারণে কাঁচা ছথের প্রস্তুত দ্ধি আহার করা অনিষ্টকর। কাঁচা হুদ্ধের সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যেই সহত্র কভিকর বীঙ্গাণু দেখিছে পাওয়া यात्र। (यहनिक्कः (पश्चितन (य এই সকল খাদ্যের মধ্যে ক্ষয়কাশ, টাইফয়েড ও বিসূচিকার বীলাগু উপস্থিত থাকে ৷ কাঁচা হুন্দের যোল বা দ্ধির মধ্যে বিস্ট্রকার বাজ ৪৮ দিনেরও অধিক জীবিত থাকে। মুতরাং ছানার জল বা ঘোল হইতে যথার্থ উপকার লাভ করিতে হইলে সেগুলিকে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করা আবৈশ্রক ,\*

এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে ছব্ধ হইতে মাধন তুলিয়া, পরে সে ছব্ধ ফুটাইয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে অতি অলকালের মধ্যেই তাহাকে শীতল করিলেন। এই ছব্বে তাহার প্রস্তুত বিশুদ্ধ বীজাণু প্ররোগ করিলেন এবং সেগুলি তৎক্ষণাৎ দ্বি ক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিল।

ইতিপূর্ব্বে নানাবিধ পরীক্ষা হারা মেচনিকক্ হির করিয়াছিলেন যে চুগ্নে এমন এক একার বীলাণু আছে যাহা সতেল অস্ন (acid) প্রসব করিয়া দেহের পচন ক্রিয়া রোধ করে। তিনি ইহাও দেখিরা হিলেন যে বুলগারিয়া (Bulgaria) দেশের কুবকগণ

আনাদের দেশে আল দেওয়া ছদেরই দই, খোল, ছানা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। স্তরাং আনাদের প্রণালী
বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্বত সন্দেহ নাই। ভাঃ সঃ

বে এক প্রকার ঘোল পান করে ভাহাতেই এই
বীজাগু সর্কাপেকা। প্রবলভাবে অবস্থান করে।
ভাহাদের সেই খোল হইতে বীজাগু বহিগত করিরা
ভিনি বিশুদ্ধ বীজাগু প্রস্তুত করিলেন। এই
বুলগেরিয়ান ছুগ্ধে মিশ্রিভ করিয়া মেচনিক্ক ভাহার
fremnttin অর্থাৎ দ্ধি ক্রিয়া করিলেন।

কতকগুলি খেত ইন্দুরের দেহে বার্দ্ধকোর বীজাণু প্রবিষ্ট করাইরা তাহাদিগকে ছ্র্ম বাতীত অক্সাস্থ্য খাদ্য দিয়া রাথা হইল। আর কয়েকটি ইন্দুরের শরীরে উক্ত বীজাণু প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাদিগকে মেচনিকফের প্রস্তুত দধি ভোজন করাইয়া রাখা হইল। প্রথম দলের প্রভ্যেকটিই জরাগ্রস্ত হইরা পড়িল, কিন্ত ঘিতীয় দলের মধ্যে সে লক্ষণ কিছুই দেখা গেল না, তাহারা দিন দিন সবল সতেজ হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই পরীক্ষাতেই মেচনিকফ্ ক্ষান্ত হইলেন
না। অপরাপর অনেক জন্ত লইরা তিনি পরীক্ষা
করিতে লাগিলেন। একটি বানরের দেহে বার্দ্ধক্যের
বীজাণু প্রবিষ্ট করাইবার পর কয়েক সপ্তাহ পরেই
বানরটি অক্সন্থ হইয়া পড়িল এবং তাহার বার্দ্ধক্য
আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর তাহাকে
বুলগেরিয়ান বীজাণু-প্রস্তুত দধি ভক্ষণ করাইতে
বাংকার ছল্ন মাসের মধ্যেই সে পুনরায় স্বাভাবিক
অবস্থা প্রাপ্ত হইল এবং পরীক্ষা হায়া দেখা

গেল যে ভাহার দেহে বার্জক্য বীজাণু আর নাই।

মেচনিকফ্ নিজে এই ছগ্ধ বীজাণু আট বংসর সেবন করিয়া বিশেষ উপকার বোধ করিছে লাগিলেন। ওাঁহার দৃঢ় বিশ্বাদ যে এই ব্যবস্থার ওাঁহার পরমায় হৃদ্ধি পাইতেছে। ওাঁহার মতে আমাদের নিত্যই যে দধি ভক্ষণ আবস্থাক তাহা নহে, বিশুদ্ধ বুলগেরিয়ান বীজাণু নিত্য সেবন করিলেই যথেই। কিন্তু ভাহার সঙ্গে অল কোন মিষ্ট জব্য আহার করা আবস্থাক, নচেৎ বীজাণুগুলি অল্ল প্রমন করে না। ছগ্ধ-বীজাণুগুলি 'ফ্যাগোসাইটের সহিত মিশ্রিত হইলে আমাদের দেহক্ষরকর বীজাণু-গুলিকে সহজেই নষ্ট করিছে পারে।

নেচনিক ফ্ৰলেন—"যদি আমাদের পাকাশয়ের বিশেষতঃ উর্জন অস্ত্রের অসংখ্য দেহক্ষমকর বীজাণুগুলি আমাদের বার্ক্য আনিয়া উপস্থিত করে ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে যে বীজাণুগুলি বারা তাহা শক্তিহীন ও নই হয়, তাহ'র বার্ক্য ও জরারোধ করিবার শক্তি কাছে ইহাও সত্য।"

মেচনিকফের মতে অশীন্ত বর্ষের বৃদ্ধ ক্রমে
চলিশ বৎসরের মুক্ষের ফ্রার ক্ষিপ্রকর্ম ও সবল
মন্তিক হইতে পারে। পৃথিবীতে একদিন অশীন্তি
বর্ষের মুক্ষ্য যুবা বলিয়া পরিগণিত হইবে। আমরা
ততদিন বাঁচিব না ইহাই ফুঃধ!

শ্রীহ্রেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

# "কাশী যাব কি মক্কা যাব ?"

পুরাতন গল।

এক ব্রাহ্মণ—পথিমধ্যে কোন অস্থা বস্তু স্পর্শ করার মনে মনে চিন্তা করিলেন যে পাপ হইল। এই জন্ত তিনি গৃহে প্রবেশ না করিরাই গঙ্গাভিমুখে চলিলেন। সেধান হইতে গঙ্গা অনেক দ্র। পথিমধ্যে সন্ধ্যা হইল; চারিদিকে মাঠ; অল্ল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। নিকটে একটিমাত্র কুটার; তাহা এক চর্মকারের। ব্রাহ্মণ ভাবিতে

লাগিলেন ব্রাহ্মণ হইয়া চর্ম্মকারের বাটীতে কেমন করিয়া থাকি! কিন্তু ক্রমে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল; ঝড়ও আরম্ভ হইল, চারিদিক অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল—ঘন ঘন বজ্পাত হইতে লাগিল। তথন ব্রাহ্মণ মনে করিলেন, কোন রকমে রাতটা কাটানো বইত নয়, তাতে আর দোষ কি ? এই ভাবিয়া তিনি

চর্মকারের বাটীতে প্রবেশ করিলেন: চর্মকার ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আহলাদিত হইণ; ভক্তিভরে প্রণত হইয়া তাঁহাকে বিনবার আসন দিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন "বাপু, আমি তোমার ঘরে কোন জিনিস স্পর্শ করিব না: আমি কেবল একটু মাথা শুঁজিবার ঠাই চাই —ঝড় বৃষ্টি कां हिशा পেলে श्रष्टात्म हिला या हैव।" हर्ष्यकात কহিল ঠাকুর সে কি হয় ? আমার বাটীতে যখন পায়ের ধূলা পড়িয়াছে তখন পাক করিয়া খাইয়া না গেলে আমি ছাড়িব না।" ব্রাহ্মণ ভাবিলেন—সর্বনাশ। আমি অস্পুখ বস্তু স্পর্শের পাপ স্বালন করিবার জন্ম গলামানে যাইতেছি; পথিমধ্যে এ কি বিপদ! চামারের অর গ্রহণ করিতে হইবে! আমার চৌদ शुक्रस्य अमन काक कथरना करत नाहे। প্রকাশ্রে কহিলেন "না হে বাপু, আমি একাহারী রাত্রে কিছুই খাই না।" চর্মাকার कहिल "ठांकूत ! अभताध लहेरवन ना-আমার গৃহে অতিথি উপবাদী থাকিবে, এ পাপ আমি গ্রহণ করিতে পারিবনা---আপনি অক্তরে আশ্রয় লউন।" তথন মুধলধারে বৃষ্টি পুড়িতেছে; খন খন বজ্ঞপাত হইতেছে। घरततः वाहित इब काहात माधा ! हर्य-कांत्र कहिन, "या हय এक है। कत-- हय था छ দাও ঘুমোও, নয় অগ্ৰ জায়গা খোঁজ कि इरव।" ঠাকুর ় দাঁড়িয়ে ভাবলে ব্রাহ্মণ বলিলেন "আচ্ছা, বাপু, তোর কথাই থাক্ল; তোর খুব পুণাবল! আমি রাঁধা বাড়া করিয়াই থাব; তবে নূতন পাত্র চাই।" চশ্বকার সেই দিবসই হাট হইতে নূতন রন্ধন-পাত্র আনিয়া রাথিয়াছিল; গৃহে চাল ডাল তৈল লবণ ইত্যাদি ছিল। চর্মকার ব্রাহ্মণকে

একটি পরিষ্কার ঘর দেখাইয়া দিল। ব্রাহ্মণের আজ্ঞায় চর্ম্মকার-পত্নী তাহাতে পুনরায় গোমর লেপন করিয়া তাহা শুদ্ধ করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, স্বহস্তে সমস্ত দ্রব্যের আয়োজন করিয়া শইব তাহাতে বিশেষ দোষ ঘটবে না। যথাসময়ে ব্রাহ্মণ নিকটস্থ পুন্ধরিণী •হইতে জল আনিয়া নুহন পাত্তে সিদ্ধ-পক্ক চড়াইয়া দিলেন। যথাসময়ে পাক সমাধা হইল। আহ্বণ এক কদলিপত্রে অন রাথিয়া দেখিলেন যে জল ফুরাইয়া গিয়াছে। স্থতরাং তাঁহাকে পুনরায় ব্রল আনিতে যাইতে হইবে। চর্ম্মকার কহিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে আলো লইয়া যাই-তেছি; অন্ধকারে অপরিচিত পথে যাইবেন না। ব্রাহ্মণ বলিলেন "চলত বাপু।" চর্ম্মকার আপনার পত্নীকে ডাকিয়া ব্রাহ্মণের ভাতের পাহারায় রাখিয়া দিয়া প্রদীপ লইয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্করিণীর ঘাটে গেল। যথাসময়ে উভয়ে ফিরিয়া আসিলেন। ব্ৰাহ্মণ ভোজন সমাধা করিয়া আপনার উত্তরীয়টি বিছাইয়া করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শুনিতেছেন যে চর্ম্মকার তাহার পত্নীকে ভয়ানক প্রহার করিতেছে সে যন্ত্রণায় ঘোর চীৎকার করিতেছে। ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি पोड़िया शिया **ध्याकांत्रक कहिलन "हैं।**, हैं।, कत्र कि कत्र कि; छीरछा। कत्रद्य ना कि!" চর্ম্মকার কহিল "ঠাকুর মশায়, এ রকম স্ত্রীর মরণই ভাল; ওর মুখ দেখিতে নাই।"

বাহ্মণ ব্যপ্র ভাবে কহিলেন—"কেন? কেন? কি হয়েচে,?"

চর্মকার তথন ক্রোধে ফুলিতেছে। সে কহিল "দেখুন-ত মশার! চামারণির কাজ দেখেচেন, আমি সারাদিন খেটে খুটে রাজে নিয়েচে, যে পেটই ভ'রল না।" বান্ধাণ চর্মকারপত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "কেন গো বাছা, চারটি চাল বেশি নিলেই ত হ'ত; ভাত যদি বেশি থাকতে৷ ভিজিয়ে রেখে থেতে।" চর্মকারপত্নী তথন প্রহারের যন্ত্রণায় অন্থির। ব্রাহ্ম এর প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না দিতে পারিলে পাছে আরো প্রহার থাইতে হয় এই ভয়ে সে আসল কথা বলিয়া ফেলিল। দে বলিল "ঠাকুর মহাশয়, চাল ঠিকই নিয়ে-ছিলাম; আপনার ভাতের কাছে যথন পাহারা দিচ্ছিলাম তথন ছেলেটা কেঁদে উঠল; ভাবলাম টপু ক'রে ছেলেটাকে বিছানা থেকে তুলে এনে কোলে করে আপনার ভাতের কাছে বিষ। ছেলে সানতে গেছি, এর মধ্যে ঐ যে পোড়ারমুখো কুক্রটা দাওয়ায় শুয়ে আছে, আপনার ভাতের অর্দ্ধেক থেয়ে ফেলে। আমি ভাবলাম খে, যদি চামার জানতে পারে তবে, আমার ঘাড়ে মাথা রাখবে না। আমি তাড়াতাড়ি আমার হাঁড়ি থেকে ভাত বার করে এনে আপনার ভাতে মিশিয়ে দিলাম। ভাবলুম আমার ভাগটাই গেল, আমিনা হয় রাত্রে উপোদ করে থাকব। এখন দেখচি চামারেরও ভাত কম হয়ে গেছে। ঠাকুর মহাশয় এক দিন এক মুঠো কম থেলে কি আর চলেনা।" ব্রাহ্মণ অবাক্; অস্খ্রস্পর্শজনিত পাপ মোচনের জন্ত গঙ্গান্ধানে যাইতেছেন; পথিমধ্যে আরো ত্তরতার পাপ সঞ্চ করিলেন। শুধু যে কুরুর-ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন আহার করিলেন তাহা নহে; **एर्यकात-तम्बी-१क अञ्चल উদ্র**স্থ করিলেন। হায়, হায়, এ পাপ মোচন করিতে গলালানে গেলে ভো চলিবে না--কাশী যাইতে হইবে।

পর দিবদ প্রভূাষে চর্মকার-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ত্রাহ্মণ বারাণদী অভিমূথে চলিলেন। পথে এক ব্রাহ্মণ-কন্তার গৃহে অতিথি হইতে হইল। ব্রাহ্মণ-ক্তা নানা অন্নব্যঞ্জন পাক করিয়া অতি পরিতোষের সহিত তাঁহাকে থাওয়াইল। আহারা**ত্তে** ব্রাহ্মণ তামাকু দেবন করিতে:ছন, এমন সময় ব্ৰাহ্মণ-ক্সা অবগুঠন টানিয়া তাঁহার সন্মুথে আসিয়া দাঁড়াইল। আহ্বাপ কহিলেন "কি মা ?" আহ্বা-কতা কহিল "বাবা, আপনার কাছ থেকে একটা ব্যবস্থা নিতে এদেচি।"

কহিলেন—"কি বান্ধণ ব্যবস্থা, মা ?"

"বাবা, আমার ঐ যে ছেলেট, ওটির বাপ ছিল একজন মুদলমান। **আমি ব্রাহ্মণের** নেয়ে; আমাকে দেই মুসলমানটা ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল। ঐ ছেলেটা যথন আমার গর্ভে তথন সেই মুদলমানটার মৃত্যু হয়। সেই অব্ধি আমি ব্রাহ্মণের মৃত্ই আছি। এখন ভাবচি ছেলেটা তো তার, তবে ওর পৈতে দিব কি ওকে মুসলমান করাব।"

ব্ৰাহ্মণ মাথায় হাত দিয়া বদিয়া পড়িলেন; মুথ দিয়া কথা সরিল না। ব্ৰাহ্মণ-ক্সা ভাবিল যে,—দে কঠিন প্রশ্ন ক্রিয়াছে কিনা, তাই ব্রাহ্মণকে ভাবিতে হইতেছে। নীরব অনেকক্ষণ ব্ৰাহ্মণকে দেখিয়া ব্রাফ্রণ-ক্যা আবার কহিল "বলুন না, কি তথন ব্ৰাহ্মণ রাগিয়া কহিলেন ক'রব।" "তৃই যা জানিস্তা ক'রগে। আমি ভাবচি, আমি কি ক'রব ? আমি এখন কাশী যাব কি মকা যাব ?"

শ্রীশশিভূষণ বিশাস।

# স্পঞ্জদংগ্রহ ও নকল স্পঞ্জ উৎপন্ন প্রণালী।

শ্পঞ্জ বা শোষণী সমুদ্র গর্ভজাত একরূপ সঙ্গীৰ পদার্থ। ঝিতুকের ্তায় তুবারী দিগের ছারাই ইহা উত্তোলিত হইয়া থাকে। আমেরিকার যক্তরাজ্যে স্পঞ্জের বাবসায় অর্দ্ধ শতাকীর কিঞ্চিন্ধিক স্ময় হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তথন 'কি-ওয়েষ্ট' (Key west) নামক ক্ষুদ্র দ্বীপের চতুঃপার্শ্বস্থ সমুদ্র হইতে তৎস্থানের অধিবাসীগণ স্পঞ্জ সংগ্রহ করিত। ক্রমশঃ স্পঞ্জের কাটতি যত ৰাড়িতে লাগিল তত্তই নানাম্বান ইইতে ইহার সংগ্রহ চলিতে লাগিল। আমরা একংণ আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সলিকটবর্ত্তী সাগর গর্ভের ম্পঞ্জ সংগ্রহ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ফ্লোরিডার পশ্চিম উপকূলে টারপান স্পাংস্ (Tarpan Springs) এবং কিউবা দ্বীপের पिक्व विक्वडी वाहाबादना (Batabano) नामक शास्त वह्रश्रिमाल व्यञ्ज छेरशन इय। যদিও এই তুইটি স্থান পরস্পর অতি স্নিকট-ৰত্তী-এমন কি ইহার একস্থান হইতে लाष्ट्रे निकल कतिल अभव द्यान गरकर পতিত হইতে পারে,—তথাপি উভয় স্থানের ম্পঞ্জ সংগ্রহপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে পৃথক। ফ্লোরিডা উপকৃলের ম্পঞ্জ উত্তোলনপ্রণালী বর্ত্তমান জগতের কৌশল ও বিজ্ঞানাম মোদিত। কিন্তু কিউবা উপকূলে অতি প্রাচীনকালোপযোগী প্রথাতেই ম্পঞ্জ সংগৃহীত হয়। কিউবা দ্বীপবাসীগণ ডোঙ্গার স্থায় একপ্রকার নৌকাযোগে সমুদ্রমধ্যে গমন করে। সেই নৌকার 'পাটাতন' স্থপ্র ভাহারা এই নৌকাকে চালুপা (chalupa)

বলিয়া থাকে। ডুবুরিগণ সমুদ্র মধ্যে সহজে যে প্রকার অসু চালিত হইতে পারে এমত चन्न मान नहेश अथाय वहे तोकांत्र अर्छ। এই অস্ত্র আর কিছুই নহে-এক প্রকার "নগা"। প্রত্যেক ডুবুরিকে <mark>তিনথানি করিয়া</mark> এই "নগা" সঙ্গে লইতে হয়। এগুলি যথাক্রমে ৭. ২০ ও ৩৪ হন্ত দীর্ঘ। প্রত্যেকটির আগায় তিনটি করিয়া সুন্ম বক্রাকৃতি তীক্ষ ধার লোহশলাকা সন্নিবিষ্ট থাকে। ঐ অস্ত্র তিমি প্রভৃতি ভয়াল হিংস্র জন্তু নিকটবর্তী হইলে তাহাকে হনন করিবার জন্ত। উহা আমাদের দেশের অনেকটা বলমের অমুরপ। এই অস্ত্র সঙ্গে লইবার প্রথা আরে অধুনা দৃষ্ট হয় না। ভুব্ৰিগণ বহুদ্ব দৃষ্টিক্ষম চদ্মা প্ৰিয়া চালুপার দাহায্যে ধীরে ধীরে সমুদ্রগর্ভে গমন করিতে থাকে। সাসীযে গ্লাসের দ্বারা প্রস্তুত এই চনমাও অধিকাংশ দেই মাদের প্রস্তা। যে



পাত্তের মধ্যে জঁল প্রবেশ করিতে পারে না (Water-tight-cylinder) এমনতর উভয় মুখ খোলা পাত্রের একদিকে এই গ্রাস উত্তম-রূপে বদাইয়া দেওয়া হয় ও অপর মুথ চকের উপরে স্থাপিত করা হয়। ভুবুরিগণ তাহাদের মন্তক ছবিনির্দিষ্ট যন্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট সমুদ্রের তলদেশে করাইয়া দিয়া করিতে থাকে। তলদেশের ৩৪ হস্ত পরিমিত স্থান এই যন্ত্র সাহায়ে তাহারা পরিদর্শন করিতে পারে। গ্লাসের উপর তরঙ্গাঘাত হইলেও তাহাতে দর্শনের কোনপ্রকার বিল্ল সমুপন্থিত হয় না। সে নির্কিল্লে তাহার দর্শনীয় स्वानि अवलाकन क्रियां कार्याह्मात करत्। সমুদ্রের উপরিভাগে উল্মিনালা যেমন প্রায় সততই নৃত্য করিতেছে তেমনি তলদেশেও জোয়ার ভাঁটা ও নিম্ন্সোত আছে হতরাং তথায়ও কাহারও নিরাপদে शांकितात श्वितिश नाहै। याहा इंडेक, পূর্বোক্ত প্রকার চদমা এবং একপ্রকার সামুদ্রিক দূরবীক্ষণের সাহায্যে সকল বাধাবিত্র অভিক্রেম করত: ধীবরেরা ম্পঞ্জ দর্শনমাত্র বঁড়দীৰ দ্বারা এক দ্বপ ভাষা টানিয়া লয়। কিন্তু এব স্প্রকার পুরাতন প্রথামুদারে ম্পঞ্জ সংগ্রহ নিতাস্ত ত্রুরহ এবং অতীব সহিষ্ণুতার পরিচায়ক। কতিপয় বৎগর পূর্বেও এই পুরাতন প্রথান্ন্সারে ফ্লোরিডা উপকৃ**লে ম্পঞ্জ সংগ্রহ হইত।** তথাকার অধিবাদীগণের মধ্যে কেহ কেহ অভাবধিও **এই প্রকার প্রথামু**যায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। **এই সমুদায় লোক দলবদ্ধ হই** हा दिमाञ्चल पूक ফ্ৰতগামী কুদ্ৰ কুদ্ৰ পোত সঙ্গে লইয়। স্পঞ্ मः शहार्य উक हात्नत वन्ततम् एर गमन करत । এই নৌকাকে আমেরিকার "সুনার" (Schooner) বলে। প্রত্যেক নৌকার নাবিক

সংখ্যা ৬জন এবং একজন পাচক-সর্মশুদ্ধ ৭জন মাত্র। ইহার সঙ্গে আবার ক্ষুদ্র কুদ্র ডিপি থাকে। প্রতাহ প্রাতঃকালে তাহারা এই স্কুনার ইহতে ডিঙ্গিতে করিয়া স্পঞ্জ সংগ্রহের স্থানে উপস্থিত হয়। ডিঙ্গিতে ছইজন করিয়া লোক থাকে। তন্মধ্যে এক ব্যক্তিকে "ছকার" (Hooker) ও অপর ব্যক্তিকে "ঝালার" (Sculler) করে। প্রথম ব্যক্তি নতজামু এবং নতমন্তক হইয়া সারাদিন দেই শুপ্তাকৃতি যন্ত্রটি মুখোদের ভায় পরিধান করিয়া দূরবীন দিয়া একদুটে সমুদ্র গর্ভ নিরীক্ষণ করিতে থাকে। তথন তাহাকে দেখিলে করী-শিশু বলিয়া ভ্রম জনো। দ্বিতীয় ব্যক্তি অতি সম্ভৰ্পণে নৌকাথানি বাহিতে থাকে। প্রথম ব্যক্তির ঐ প্রকার নাম প্রদান করিবার সার্থকতা এই যে, সে ঐ যন্ত্র সাহাব্যে সমুদ্র মধ্যস্থিত ৩৪।০ হস্ত দূরের দ্রব্য দর্শন করিয়া হস্তস্থিত স্থলীর্ঘ ছক বা আকর্ষণীর দ্বারা সমুদ্র তলদেশস্থিত স্পন্ধ টানিয়া আনে। সন্ধানা হওয়াপর্যান্ত এই প্রকার কার্য্য সাধিত হয়। অবশেষে স্পঞ্জে নৌকা পূর্ণ করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র আড্ডা স্নারের নিকট লইয়া যায়। तोकात छनारम चाउँ मश्राह ध्रतिया **म्लब** সংগৃহীত হইলে তাহা বন্দর উপকূলে আনীত হয়।

আমাদের দেশে থেমন বৃহৎ বৃহৎ কারথানায় বহু আয়াসদাধ্য ছুতারের কার্য্য চীনেদের দারা সম্পাদিত হয় আমেরিকার ফুোরিডা উপক্লেও সেইরূপ গ্রীক ভুবুরী দারা বহু আয়াস্দাধ্য স্পঞ্জ উত্তোলন কার্য্য সম্পাদিত হয়। গ্রীকবাদী

ডুবুরীগণ পূর্বে ভূমধ্য সাগর হইতে স্পঞ্জ সংগ্রহ করিত। পরে ইহারা দে স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া স্থদ্র আমেরিকার ফুোরিডা নামক হানে উপনিবেশ স্থাপন করতঃ স্পঞ্জ উত্তোলন কার্য্যে নিযুক্ত আছে। বহু বৎসর ধরিয়া ভাহারা এই কার্য্য করায় এসম্বন্ধে তাহারা অভিতীয় পারদশী। এই ডুবুরীগণের পোষাক আছে তাহাকে একপ্রকার "স্থাফ্যাপ্তার" (Shafander) বলে। তাহারা এই পোষাকাবৃত হইয়া স্থগভীর সমুদ্র ভলদেশে গমনকরতঃ যে প্রকার স্পঞ্জ সংগ্রহ করে এবং স্থগভীর সলিলাভ্যস্তরে স্পঞ্জ **८ स्थितिह जानमन एएक** पूर्विया नहेर्ज পারে এমন আমেরিকাবাসী কোন ধীবর পারে এই পোষাক বর্ত্তমানকালের বিজ্ঞান সশ্বত। কিন্তু পোষাকের অধিকাংশ স্থলই সিদা দারা প্রস্তুত বলিযা অতিরিক্ত ভারাক্রাস্ত;—এমন কি বিনামার তলদেশ **ইংরাজিতে যাহাকে** sole বলে তাহাও দিদার। ধীবরেরা সঙ্গে একএকটি প্রকাণ্ড জালের थिन नहेश যায়। পর্বত হইতে कमलारलव् मः औरहत ज्ञा य श्राकात जारलात ব্যাগ ব্যবহাত হয় ইহাও ভজ্ৰপ, কিন্তু আকারে ষ্মনেক বড়। উক্ত ব্যাগ কোমরের সঙ্গে ঝুলান থাকে। স্পঞ্জ সংগ্রহ করিয়া তাহারা ঐ ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া দেয়। এবং ভাহা স্পঞ্জপূর্ণ হইলে তাহার একদিকের রজ্জু ধরিয়া টানিয়া নৌকার লোক উপরে গ্রহণ করে—স্মাবার শৃত্য ব্যাগটি ভুব্রীগণ অপর পার্মের রজ্ঞ্ ধরিয়া টানিয়া লইয়া থাকে। ম্পঞ্ল সংগ্রহ কার্য্য উভয় হস্ত ছারাই সম্পন্ন হয়। তুর্বীগণের নিখাস প্রাথাস ক্রিয়া যাহাতে সহজে সম্পন্ন হইতে

পারে এমন একটি পম্প যন্ত্র ধীবরগণের নাসিকার সংযোগ করিয়া দেওয়া হয়।

পূর্বে যে পোষাকের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে বৈজ্ঞানিক দোষ না থাকিলেও .উহাতে জীবনের আশঙ্কা দূর করিতে পারে না। সমুদ্র মধ্যে হাঙ্গরের ভয়ই অধিক। যে সকল স্থানে স্পঞ্জের আধিক্য দৃষ্ট হয় তথায় ভয়ের কারণ বিলক্ষণ আছে। তথায় **মুম্য্য**-রক্ত পিপাস্থ বহু সামুদ্রিক জন্ত বাস করে। এই সমুদায় জন্তুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে স্থতীক্ষ অম্বের আবশুক। অথচ এই ধীবরগণ কথনও সেরূপ কোনও অন্ত স**ঙ্গে** লইয়াযায় না। ইহার কারণ কি ? মার্ক-তেয় চত্তীর এক স্থলে উক্ত আছে—ভস্ত নিশুস্ত বধ উদ্দেশ্যে দেবী কালীমূর্তি ধারণ कत्रज्ञः त्रक्तवीक वध कारण राष्ट्रियन, উক্ত অস্থরের দেহ হইতে অস্ত্রাঘাতে শোণিত ভূমিতলে নিপতিত হইবামাত্র সহস্র অহর দেহধারী রক্তবীজের আবির্ভাব হইতে লাগিল। এই হাঙ্গরগণের বেলাও তাহাই হইয়া থাকে। আহত হাঙ্গরের এক বিন্দু শোণিত জলের সঙ্গে সংমিলিত হইবামাত্র শত শত হাঙ্গর আসিয়া তথায় উপস্থিত হয়। ইহারাও রক্ত বীজের বংশধর বলিলেও অহ্যক্তি হয় না। এই সকল কারণে ডুবুবীগণ কোন ক্রমেই অস্ত্র সঙ্গে লয় না। একটি হান্সরের রক্তপাত করিয়া শত সহস্র হাসরের দারা ভক্ষিত হইতে কে ইচ্ছা করে ? হাঙ্গরের ঘ্রাণশক্তি অভিশয় व्यदग । এই ধীবরগণের পোষাকের গুরুভার হস্ত হইতে প্লায়ন निवन्नन হাসরের করিবারও কোনও উপায় নাই। তবে

হাঙ্গরের কবল হইতে রক্ষা পাইবার একটি মাত্র উপায় আছে। যগুপি কোন প্রবশ পরাক্রাস্ত নরমাংসভোজী হাঙ্গর ঘটনাক্রমে অভিনয় স্থলে সমুপিষ্ঠিত হয় তথন ডুবুরীকে মৃতের ভার স্থির ভাবে সমুদ্রগর্ভে পড়িয়া থাকিতে হইবে; তাহাতেই তাহার প্রাণ বাঁচিয়া যাইতে পাৰে। কারণ হাঙ্গরেরা দিংহ ভলুকের ভারে মৃত প্রাণী ভক্ষণ করে না। কিন্তু একজন গ্রীক দেশীয় স্থবিখ্যাত ও অভিজ্ঞ ডুবুরী এইরূপ বলিয়াছে, "দশন হস্ত পরিমিত একটি কুধার্ত্ত হাঙ্গরের সম্বাথে নিশ্চলভাবে বৃহক্ষণ, সমুদ্র গর্ভে মৃতপ্রায় পড়িয়া থাকিতে মহুষ্যের পক্ষে অস্বাভাবিক সাম্বিক শক্তির আবগুক। এই কার্যো অনেকেই অক্ষ-প্রকাশ করিয়া প্রাণ হারাইয়া থাকে। একটি প্রকাণ্ড হাঙ্গর যথন মনুষ্য-টিকে ঘেরিয়া ফেলিয়া অবিপ্রাপ্ত লাঙ্গুলাঘাত করিতে থাকে তখন কাহার সাধ্য তথায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে পারে?"

সংগ্রহের পর স্পঞ্জগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা হইতে বড় জাহাজে তোলা হয়-এবং উহার অন্তর্গত দ্রবাগুলি বাহির হইয়া না যাওয়া পর্যান্ত গুদাম-জাহাজের পাটাতনে সেগুলি পড়িয়া থাকে। এই ম্পঞ্জরূপী দেহ হইতে প্রথমে তীব্র জাবগুলির য়ামোনিয়ার ( Ammonia ) গন্ধ বহিগত হইতে থাকে। এবং অল্লাদন পরে তাহা হইতে উত্থিত সামুদ্রিক বুক্ষ বিশেষের ভাষ অপেকাকত স্থমিষ্ট গল্পে চারিদিক মুথরিত হইতে থাকে। অতঃপর স্পঞ্জবাহী জাহাজ উপকুণাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সেই মুম্ধ্ স্পঞ্জলিকে লৌহগরাদে দ্বারা প্রস্তৃত খোঁরাড়ের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। উক্ত খোঁয়াড়ে সমুদ্রের উপকূলস্থিত জল আদিয়া ক্রমাগত দেগুলিকে বিধৌত করিতে থাকে। এক সপ্তাহকাল ধৌত ক্রিয়ার পর ম্পঞ্জল ক্রমশঃ গুটাইয়া আইদে এবং আকারে কুদ্র হইয়া পড়ে; তথন তাহার উপর দণ্ডের দারা ক্রমাগত আঘাত করা হয়। এই প্রকারে তন্মধান্থিত জীবন্ত জ্বাদি সমূলে নষ্ট ইইয়া যায়। ইহার পর জাহাজ পূর্ণ হইয়া স্পঞ্জরাশি নিলামে বিক্রমার্থ প্রেরিভ হর। তথা হইতে প্যাক-কারী এজেন্টগণ উহা জের করিয়া লইয়া যায় এবং বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করিয়া ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি করে। স্পঞ্জ প্যাক করিবার পূর্বে উহা পুনরার চুণমিঞিত সামুদ্রিক জলে ধৌত করিতে হয়। যতাপি এই জ**লের** মধ্যে চুণের অংশ অধিক হইয়া পড়ে তবে স্পঞ্জ অমস্থা হইয়া পড়ে এবং সহজেই ছিল্ল করিতে পারা যায়। ইহা সত্ত্বেও বছ ব্যবসায়া চুণের অংশ অধিক দিয়াই ম্পঞ্জ ধৌত করে। কারণ অত্যধিক চুণ ধারা স্পঞ্জ ধৌত করিলে তাহার ভার অধিক হইয়া থাকে। এবং তাহা হইলেই উহা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে।

#### বিভিন্নজাতীয় স্পঞ্জ

জগতে তুর্ক দেশীয় স্পঞ্জ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তুৰ্কস্পন্ধ - এক শত অদ্বসের ছাপান টাকা চারি আনা (১৫৬। আনা) মূল্যে বিক্রন্ন হয়। দিতীয় শ্রেণীর স্পঞ্জ উলের মত বলিয়া উহাকে মেষ-লোম ম্পঞ্জ বলা হয়। মেষের লোমের পশমের (कामन ७ मत्नातम, স্থায় ইহা অভান্ত

অথচ ইহার মূল্যও অতিরিক্ত নহে। এই জাতীয় স্পঞ্জ বেশ বিভাস করিবার টেবিলে রক্ষিত হইয়া থাকে। তুরস্ক দেশীয় সর্বোৎ-কৃষ্ট ম্পঞ্জ অপেকা ইহার ব্যবহার অধিক,--কারণ ইহার মূল্য স্থলভ। **অ**তঃপর ভেনভেট ও পীত জাতীয় স্পঞ্চ এবং ভদপেক্ষা নিকৃষ্টতর ঘাদের ভায় এক প্রকার ; স্পঞ্জ এবং অবশেষে স্ববাপেকা স্থলভ দন্তানাজতীয় স্পঞ্। গুণামুসারেই ম্পাঞ্জের মূল্যেরও তারতমা হইয়া থাকে। ভদমুদারেই আমরা উহার শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিলাম। ভেলভেট জাতীয় স্পঞ্জ ফ্লোরিডা উপকৃলে অতাল্ল পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং উহার মূল্যও গুণাত্ব-সারে বুদ্ধি পাইয়া থাকে। পূর্বের যে ঘাস ও দস্তানা জাতীয় স্পঞ্জের কথা বলিয়াছি তাহার প্রায় অর্দ্ধের কয়েক দেণ্ট ( আমে-রিকা দেশীয় মুদ্রাবিশেষ) মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই দেণ্টের ব্যবহার আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এবং মেক্সিকো ও আদিয়া মহাদেশের দিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত আছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১০০ সেণ্টে (cent) এক ডলার (dollar) হয়। উহা রৌপ্য নির্শ্বিত। ঐ ডগারের মূল্য ২ শিলিং ২ পেন্স মাত্র। উহা আমাদের দেশের মৃল্যাহুদারে প্রায় তিন টাকা ছই আনা হয়। স্পঞ্জ উত্তম রূপে শুক্ষ হইলে তুলার প্রায় হালকা হইয়া পড়ে। অর্দ্ধসের শুষ্ স্পঞ্জ রাশিক্বত দেখায়।

#### স্পাঞ্জের চাধ—

ভূরস্ক দেশীয় সর্কোৎকৃষ্ট স্পঞ্জ পৃথিবীর ব্দপর স্থানে চাষ করিবার জন্ম বহু গবেষণা

চলিতেছে এবং আমেরিকার পণ্ডিতগণ উক্ত চেষ্টার ফলে কৃতকার্য্য ছইয়াছেন। তাঁথারা তুরস্ব দেশের উপকূলবন্তী সাগরগর্ভ হইতে गर्त्काएकृष्टे कोविङ म्लाञ्ज উত্তোলন করিয়া স্থবৃহৎ চৌবান্ডায় সামুদ্রিক লবনাক্ত জলপুর্ণ "কিয়াইয়া" রাখিয়াও ক্রিয়া তন্মধ্যে প্ৰকাণ্ড চৌৰাচ্চা পূৰ্ব সেই প্রকাত দ্রব্য আমোরিকার উপকৃলে লইয়া আসিয়া ম্পঞ্জ উৎপল্লোপযোগী সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ বা রোপণ করিবেন, এইরূপ স্থির ছইয়াছে। আমেরিকার বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্বিৎ পণ্ডিত ডাক্তার এইচ, এফ্, মূর (Dr. H. F. Moore.) বছ পরীক্ষা দারা স্থির করিয়াছেন, ম্পাঞ্চের মূলোংপাটিত হইলেও তম্মধান্থিত জীবাণু ধ্বংস হয় না। •তিনি মূলহীন স্পঞ্জের চাষ করিয়া বহু স্পঞ্জ উৎপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন স্পঞ্জের মূলগুলি অতিস্কা এবং ক্ষণভঙ্গুর। স্পঞ্জে হস্ত স্পর্শ করিবামাত্র উহার মূলগুলি ভঙ্গ হইয়া যায়। সভাবজাত প্রস্ত্র অপেক্ষা এই প্রকার স্পঞ্চের স্থায়িত্ব অধিক। ডাক্তার মুরের ম্পাঞ্জ প্রস্তুত প্রক্রিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল:—ছই কিউবিক ইঞ্চি পরিমিত করিয়া মুলবিহীন জীবিত স্পঞ্চল স্থতীক্ষ ছুরিকাঘাতে থণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিতে হইবে। কর্ত্তনকার্য্য সম্পন্ন হইলে উহাদের স্বাভাবিক গাত্র-চর্ম্মবারা অন্ততঃ এক প্রান্ত আবৃত করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক টুকরা লম্বালম্বিভাবে এক ইঞ্চি গভীর রূপে চিরিয়া একটি তারের উপর স্থাপন পূর্বক একটি ফ্যালিউমিনিয়াম চির করিয়া তার দারা বদ্ধ হইবে। উক্ত ভারটি কোনরূপ অপরিষ্ণার

বা মরিচা ধরা না হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে স্পঞ্জ বৃদ্ধি হইয়া ঝুলান তারটি ঢাকিয়া যাইনে। লখা লখা তারের চারিদিক মালার আকারে গ্রন্থন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডীকৃত স্পঞ্জে চির দিয়া নাতি স্থগভীর সমুদ্রের তলদেশে ঐ তার ঝুলাইয়া দিতে হইবে। এইপ্রকার বহু দীর্ঘ তারের দঙ্গে স্পঞ্জের माना नमूरावत मर्था सूनारेशा ताथि इटेरव। আঠার মাদ এই অবস্থায় থাকিলে স্পঞ্জ পঁচিশগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং উহার ভার ও বৰ্দ্ধিত হইবে। ভদমুরূপ এইপ্রকারে য্ত্রপূর্বক অস্বাভাবিক উপায়ে স্পঞ্জ উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিলে শতকরা ৯০টি কর্ত্তিত স্পঞ্জ নষ্ট না হইয়া ব্রিভায়তন ছইয়া থাকে। এই সকল স্পঞ্ গোলাকার পিতাবং ক ব্ৰি ত ডিম্বের ক্সায় আকার ধারণ করে। উহা কিন্তু হন্ত সংস্পর্শে नष्टे इस ना वा উহার मून ভाঙ্গিয়া यात्र ना। স্পঞ্জের মূলগুলি উহার মধাভাগে জনিয়া থাকে। এই প্রকার স্পঞ্জ মেষের উলের ভাষ প্রতীয়মান হয় এবং উহা বছবৎসর স্থানী হয়। যতপ্রকার স্পঞ্জ দৃষ্ট হয় তাহার স্কৃত্য প্রকারই এইরূপ অস্বাভাবিক উপায়ে উৎপন্ন হইতে পারে। স্পন্ন উত্তোলন কার্য্য দকল দময়ে এবং দকল ঋতুতে প্রচলিত রাথিয়া এই ব্যবসায় নির্দ্দ হইতে বসিয়াছে। গ্রীক ডুবুরীগণ স্পন্ন উরোশন ম্পঞ্জবংশ একপ্রকার ধ্বংস করিবার উপক্রম ক্রিরা তুলিয়াছে। তক্ষ্ম যুক্তরাজ্যের এই বিষয় আলোচিত হইয়া अक्षि कर्ठात चाहेन शाम हहेवा शिवाहि।

উহার মর্ম্ম এই—আর কেহ সকল ঋতুতে সমভাবে স্পঞ্জ উত্তোলন করিতে পারিবে না। উহা নির্দিষ্ট ঋ চুতে তুলিতে হইবে। ধীবরগণ বৎসরের মধ্যে ১লা মে হইতে অক্টোবর পর্য্যস্ত স্পঞ্জ তুলিতে পারিবে অর্থাৎ সমুদ্রে **૭**8 **रु** छ না থাকিলে অ(র তথায় কার্য্য নব আইনের এই চলিবে না। নিষেধবাণী প্রকৃতপক্ষে পালিত হইভেচে কিনা তাহা দেখিবার জন্ম ফ্রোরিডা উপকূলে ক্ষুদ্র জাহাজে রাজকর্মচারীগণ গমনাগমন करतन। এই बारेनदाता (करन एय म्लक्ष-বংশ রক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে। আমে-বিকাবাদী যেদকল ধীবরগণ এই ব্যবদায়-লক অৰ্থ ছাৱা জীবনাতিবাহিত করিয়া পাইয়াছে। কারণ থাকে তাহারাও রক্ষা স্প্ৰপ্ত হইয়া ধবংস গেলে তাহাদের বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। ফোরিডা দ্বীপে গ্রীক ধীবরগণ অত্যধিক পরিমাণে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, তথাকার এীক পলীগুলি দর্শন করিলে মনে হয় ইহা গ্রীদ.দশের একটি মস্তর্ভুক্ত স্থান। তাহাদের চালচলন, পোষাকপরিচ্ছদ, ভাষা 'টারপান' প্রবর্ত্তিত গ্রীক গৃহাদি গ্রীকদেশের **जू**र्देशियात्र स्नोकाथानि গ্রীদদেশ হইতে আনীত, গ্রীকগণের জাতীয় অবনতি সাধিত ইইলেও তাহারা আজ পর্যান্ত জাতি, ধর্ম, ভাষা, পোষাকপরিচ্ছদ ত্যাগ करत नारे। देश जाशास्त्र निरमेष रशोत्रस्तत विषय मर्लिश नारे।

শ্রীগণপতি রার।

### ভাগ্য-চক্র।

#### ( ইংরাজী হইতে )

নোটের তাড়া মটি র উপর পড়িয়া ছিল !

জন ধীরে ধীরে পা দিয়া চাপিয়া ধরিল।

চারিধারে চাহিয়া ধীরে ধীরে তাড়াট পকেটে

ফেলিয়া সে চলিয়া গেল। তথন

সন্ধ্যা। ব্যাক্ষের ছুটি হইয়া গিয়াছে।

বরাবর চলিয়া আদিয়া একটি আলোর ধারে
ভাঁজ খুলিয়া জন দেখে দশ টাকা করিয়া

দশধানি নোটে—একশত টাকা!

মৃত্ হাদিয়া দেগুলি ওয়েষ্ট কোটের পকেটে রাধিয়া জন ফ্রতপদে চলিল।

১৮নং বাড়ীর সমুথে সে থানিল। অপর বাড়ী গুলা হইতে এবাড়ীর গঠনে কোন পার্থক্য ছিল না। কেবল তার সমুথে একটি লাল আলো জলিতেছিল!

সিঁড়ি বাহিয়া উপরে গিয়া জন দরজায় ঘাদিল। ঘার খুলিল!

টেবিলে প্রেমারা থেলা চলিতেছিল। বাজির পর বাজি! কাছারো মুথে উৎসাহের চিহ্ন কাছারো বা গভীর হতাশা।

একশ টাকা হারিয়া একটি দীর্ঘনিখাস ফেলিয়া জন বাহিরে চলিয়া আসিল!

পথ ধরিয়া একেবারে সে ব্যাক্টের সম্মুথে
আসিয়া পড়িল। এইটিই ভার গৃহে ফিরিবার
পথ! তার মনটা খুবই বিষণ্ণ ছিল!
একেবারে একশ' টাকাই হারিয়াছে!
তাইত! হাজার হোক, অধর্মের টাকা
কিনা! থাকিবার নয়!

বাকের সমুখে, সে চাহিয়া দেখে, অধীর প্রতীক্ষার দাঁড়াইয়া এক প্রোচা নারী! তার মুখখানিতে যেন কে বিষাদের কালি টানিয়া দিয়াছে! নারীটি যেন কিছুর সন্ধানে ব্যস্ত।

জন কহিল— "আপনি এসময়ে কি
খুঁজিতেছেন! কিছু হারাইয়াছেন নাকি ?"
নারী কহিল— "হাঁ মশার আমার লোক
চেক ভাঙ্গাইতে আসিয়া নোট হারাইয়া
কাঁদিতে কাঁনিতে বাড়ী ফিরিয়াছে। আমি
এথন জানিতে পারিয়া সন্ধানে ছুটিয়া
আসিয়াছি।"

জন চারিধার চাহিয়া দেখিল। নিকটে কেহ ছিল না। সে কহিল, "কত টাকার নোট ?"

"একশ টাকা! ওঃ, সর্বনাশ ইইয়াছে! যদি কেহ পাইয়া থাকে সে ফি আর মিলিবে?" তবু চারিধারে খুঁজিতেছি যদি পাই!"

"বৃথা চেষ্টা—আমি পাইয়াছিলাম"—

"আপনি? আঃ দিন্ দিন্—ধ্রাবাদ আপনাকে! আমি পূর্স্বার দিব। কই সে নোটগুলি ?"

"নাই !"

"নাই ? সে কি ? কোথা গে**ল ?"** "হারিয়াছি !"

"হারিয়াছেনঁ? বলেন কি মশার? কেমন করিয়া হারিলেন?" "ক্ষা করিবেন, আমাদের জীবনে হারজিৎ আছেই—কেবলি ঢেউরে উঠা নামা। কাল কি হয় আজ তা কে বলিতে পারে ?

"ওসৰ কথা থাক্ মশার! দিন্ সে নোটগুলি,নইলে আমি এখনি পুলিস ডাকিব।" "কোন লাভ নাই তাতে! তবে ভুমুন"— "বলুন, কি বলতে চান—কোন সাফাই গুনিব না!"

দেখুন আমি একজন ভদ্রলোক—কিছু
সঙ্গতি যে নাই এমন নহে! এ জীবনটাই
জুরাথেলা ছাড়া আর কি ? একঘণ্টা পূর্বে আমি প্রেমারা থেলার মাতিরাছিলাম।
ডাহাতে জিতিবার সম্ভাবনা ছিল—কিন্ত জিতিলাম না—অদৃষ্ঠ মন্দ্র! একশ টাকাই
হারিরাছি!

"वन्याद्यम्, जुत्राटात्र—"

নারীর পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব হইরা উঠিল। জনের প্রাণ সহামভূতিতে ভরিরা গেল। সে আর্দ্রকণ্ঠে কহিল "দেখুন এর জ্বন্তু আমিও হঃখিত। তবে ইহা নিশ্চর যে যদি জিতিতাম তাহা হইলে আপনাকেও তার অংশ দিতাম! কি করিব সবই আমার অদৃষ্ট! আর কারো হাতে সে নোট পড়িলেসে সংবাদও আপনার মিলিত না! এখন বলুন আমি কি করিতে পারি! যদি আপনার সাহায্য করিতে পারি তাহাতে আমি প্রস্তম্ভ।"

ছঃথে নারীর হানর জলিয়া উঠিয়াছিল!
দে কহিল "নাহাব্য করিবে তুমি! চোর
কোথাকার—"

"বা ইচ্ছা হর বসুন—প্রেমারা থেলার নেশা আমি ছাড়িতে পারি না—ভাগ্য পরীকার এমন যন্ত্র আরু নাই। আমার যদি শক্তি থাকিত তবে আবার ধেলিয়া বাজি জিতিয়া আদিতাম।"

"ভার অর্থ ?"

"প্রেমারায় কথনো জিত কথনো হার। এ
মূহর্তে হার পরমূহুর্তে জিং। একনিমেষে
নিশ্চয়! আপনার কাছে কি দশটা টাকাও
নাই—তা যদি দিতে পারেন ত একবার চেষ্টা
দেখিতে পারি।"

"দশ টাকা কাড়িয়া লইতেও তোমার লজ্জা নাই।"

"দেখুন, আমি জুয়াচোর নহি। আপনি
আমাকে দশটাকা ধার দিন—এক ঘণ্টার
জন্ত-আপনি এই খানেই প্রতীক্ষা করুন
এখনি আপনার সব টাকা জিতিয়া আনিতেছি। এবার নিশ্চয় জিতিব !
"তুমি ফিরিয়া আসিবে ?"

"নিশ্চর। ভদ্রলোকের এক কথা।" নারী পকেটে হাত দিয়া একথানি নোট দিয়া বলিল "এই আমার সম্বল।"

জন নোট লইয়া ১৮ নং বাড়ীর উদ্দেশে ছুটিল!

এক, ছই, তিন,—দশ বাজি থেলা চলিল! প্রতি বাজিতেই জিং! জন আট শত টাকা জিতিয়াছে। সকলে তার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "সাবাস, জন সাবাস।" জন উঠিয়া পড়িল। এই পড়তার মুথে সরিয়া পড়াই বৃদ্ধিমানের কাজ—কি জানি যদি আবার হার হয়!

ર

নারীট তথনো প্রতীকা করিতেছিল। জন আসিয়া কহিল "এই নিন্ টাকা। জিতিয়া আনিয়াছি।" "জিতিয়াছেন! আঃ!" নারী হাত পাতিল। জন কহিল "না. না, রাস্তার ধারে গণিবেন না চলুন একটু আডালে যাই।"

একটা গাছের তলায় গিয়া নোট গণিয়া নারী দেখিল আট শত টাকা। জন কহিল "আপনাকে কষ্ট দিবার জন্ম ক্ষমা করিবেন। এ টাকা সবই আপনার---"

"আমার সবং দেকিং" বলিয়া নারী স্তৃত্তিত ভাবে জনের মুখের দিকে চাহিল। জন कहिल "हाँ, এ সবই আপনার। आপনার টাকাতেই ত জিতিয়াছি। টাকা ত আপনার —আমি উপলক্ষ মাত্র। হারিলে আপনারই ষাইত।" "ও। মশায় ধতুবাদ। শতস্হস্ৰ ধ্যুবাদ আপনাকে। এত ভদ্রণোক আপনি। আমার রুঢ়তা ক্ষমা করিবেন। দশ টাকায় আটশ টাকা জিং। আশ্চর্যা।"

"হাঁ, এইটুকুই খেলার আমোদ। রাজা ফকির হচ্ছে, ফকির রাজা হচ্ছে। এ'কেই বলে ভাগ্যচক্র।"

নারী উচ্চ সিত কঠে কহিল "দশ টাকায় আটশ টাকা ৷ আঁটা দশ টাকায় অটেশ টাকা ৷ তবে এই নিন টাকা। আবার খেলুন। যা' মিলিবে তার মধ্যে হাজার টাকা আমার বাকী আপনার—"

"আবার থেলিব ? হানি কি ? বেশ, मिन।" **जन जां**छेन डोकांत्र त्नां **अरक**्छे ফেলিয়া ছুট দিল। নারী আসিয়া আলোর ধারে দাঁড়াইল।

সময় আর কাটিতে চাহে না। প্রতি-মুহর্তেই অধীরতা বাড়িতেছিল। এখনো কেন আসিতেছে না ৷ কত টাকা এবার পাওয়া याहेट्य। नम ट्राकाग्र यनि आदेशंक शास्त्र, তবে আটশত টাকায়—অসংখ্য ৷ ত্ৰাজ্ঞিকার স্ব্যাটুকু কি হুনর ৷ এত লাভ ?ে ৷ : : ::

সহসা একটি বালক আসিয়া ক্রান্ত্রী, "এই্যে ১০০ নম্বর আলো! আমি মিন্টীর জনের নিকট হইতে আসিতেছি আপনি কি: তাঁহার জন্ম অপেকা করিতেছেন।" "হা, কি খপর ?"

'চিঠি আছে !' "देक १ मा अ भी छ !" " এই निम् !"

বাগ্র কৌতৃহলে নারী থাম ছিঁড়িয়া ফেলিল; िठिशिनि वालात धारत वानिशां धतिन,----স্প্রাক্ষরে লেখা রহিয়াছে, "বাজি হারিয়াছি !"-শ্রীনরেজ্রমোহন চৌধুরী!

## विविध ।

### বীজাণু ও পরিপাক।

কিছুদিন পূর্পে বিলাতের 'ডেলি টেলিগ্রাফ' (Daily Telegraph) পতে সার রে লাংকেটার সাহেব (Sir Ray Lankester) আনাদের দেহে পরিপাক ক্রিয়ার উপর বীজাণুর ফলাফল সম্বংদ্ধ একটি সুদার প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন-

मञ्जादिर এবং অভান্ত ব্যবতীয় জীব ও উদ্ভিদ-দেহে নানাজাতীয় অসংখ্য বীজাণুর অবস্থিতি আবিদ্ধৃত इ९ग्ना अविधि विज्ञानविनगर्गत मत्न धात्रमा इहेग्राङ যে মনুব্যদেহ বিশেষতঃ তাহার খাদ্য প্রবাহী নালীটি অসংখ্যপ্রকার বীজাণুতে পরিপূর্ব ; এক জাতীয় বীজাণু অপর জাতীয় বীঞাণুর সহিত আত্মরকার জক্ত অবিরাম

যুদ্ধে প্রবৃত্ত: এবং অবশেষে এই কঠোর সংগ্রামের ফলে ও মুম্বাজাভিবিশে, যর খাদ্য ও অবস্থাদির প্রভাবে এক এক জাতির দেহে বীজাণুর শ্রেণীবিশেষ অধিক পুষ্টি লাভ করে এবং কতকগুলি বীজাণু একে-বারেই নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রকারে জাতিবিশেষের খালা ও অভ্যাসবিশেষের ফলে কতকগুলি বীজাণু এক এক জাতিতে অধিক প্রাধান্ত লাভ করিতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় এই প্রাকৃতিক বিধানে হতকেপ করা विशक्षनक ना स्ट्रेलिख निकास द्वःमार्टात कर्य मन्तर নাই। এইরূপ প্রাকৃতিক বিধানে হস্তক্ষেপ করিলে কোন বিষাজ বীজাণু অতিরিক্ত প্রাধাতা লাভ করিয়া দেহের বিশের অনিষ্ট **সাধন করা কিছুই আ**শ্চন্য নহে। মেচনিকফ মহুধ্যের অল্রন্থলে ল্যাকৃটিক বাজাণু প্রবিষ্ট করাইয়া বিষাক্ত বাজাণু নষ্ট করিবার প্রতাব করিয়া অসমসাহসের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহার মতে দেহস্থিত বাঞ্চানুকে স্বাভাবিক ক্রিয়াও গতি দিয়া আমাদের নিশেচ্ট হইয়া ব্যিয়া খাকা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে—উপরস্ত তাহাদিগকে থর্ব ও নষ্ট করিবার চেটা করাই কর্ত্তব্য। তিনি रालन,--- अथम अवशाय এই मकल विवां क वौकां गूरक আয়তগত করিতে যাইয়া আমাদিণের অনেক ভূল ক্রটি হওয়া সম্ভব সত্য, কিন্তু তাংগ ভিন্ন কোন উন্নতিই কথনও লাভ করা মন্তব হয় নাই এবং ভবিষ্তে ২ইবে বলিয়াও আশা করা যায় না। ভাত্তির সভাবনা আছে বলিয়া ব্যাধি ও মৃত্যুর অভায়ে পীড়ন নীরবে সহ করা মুর্থতা মাতা।

অনেক কাল হইতে আমাদের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে, পচনক্রিয়াশীল বীজাণুগুলি আমাদের পাকস্থলীর খাদ্যকে চূর্গ করিয়া পরিপাকে সহায়তা করে এবং দেই মিশ্রিত দ্রব খাদ্য হইতে দেহ তাহার আবেশুকীর রক্ত শোষণে সক্ষম হয়। উভিদের দেহ পুষ্ঠির ক্রিয়া লক্ষ্য করিলে এই মতই অনেকটা মত্য বলিয়া মনে হয়। ভূপুঠে বে সকল মৃতদেহ এবং জীব ও উভিদের মলাদি পতিত হয়, তাহাই উভিদ্নাত্রেরই খাদ্য হইলেও বীজাণুবিশেষ তাহার উপর পতিত হইয়া রাদায়নিক ক্রিয়ার ঘারা বতক্ষণ না

তাহাকে নানাপ্রকার রাগায়নিক বস্ততে বিশ্লেষিত করে, ততক্ষণ কোন উদ্ভিণ্ট তাহা খাদাম্বরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। ঐ পকল মৃতদেহ ও মলাদি রাসায়নিক রুসে পরিণত ত্ইলে পর তবে উদ্ভিদ তাহা আকর্ষণ করিয়া আপন দেহমধ্যে খাদারূপে গ্রহণ করে। নেইরাপ আমাদিগের দেহমধ্যেও পাদাকে বিশ্লেষিত করিয়া পরিপাকের উপযক্ত করিবার নিমিত্ত পচনকারী বীজাণুর অবস্থিতি আবশুক ইহা আশ্চর্য্য নহে। কয়েক বৎসর পূর্বের এক পাশ্চত্য বিজ্ঞানবিদ্ (Schottelius) नवजां क्कृतिभावक नहेश भूतीका क्रिशिक्षिलन ! ডিম্ব ২ইতে নিজ্ঞান্ত হইবামাত্র বৈজ্ঞানিক উপায়দ্বারা তিনি তাহাদিগের খাদ্য ও বাদগৃহ বীজাণু ৰজিত করিয়া শেখিলেন যে শাবকগুলি অল্লকালের মধ্যেই হুর্কল হইয়া মৃত্যুমুখে পড়িল। তাহাদের খাদ্যুমধ্যে কতকগুলি বীজাণু মিশ্রিত করিয়া দিলেই তাহারা ামে মুস্ত ও সবল হইরা পক্ষাতে পরিণত হইতে পারিত। ইহা হইতে তিনি মীমাংসা করিলেন বে. অন্ত্রমূলে বীজাণু ব্যতিরেকে প্রাণীগণের জীবন ধারণ একেবারে অসম্ভব।

ছই বৎসর পূর্নের্ব একজন রুষ বিজ্ঞানবিদ মাছির ডিম লইয়া এক এভিনব পরীকা করিয়াছিলেন। কতকগুতি ডিম লইয়া পরিচ্ছন্ন করিয়া এক বিশুদ্ধ মাংস্থভের উপরে রাখিয়া দিলেন। ডিমগুলি ফুটিয়া সেই মাংদ খাইতে লাগিল। অপের কতকগুলি বীজাণুপূর্ণ অবস্থায় থাকিয়া বিষাক্ত বীজাণুপূর্ণ পচা মাংস थारेट नाजिन। आकर्षा এই य मिराक्थिनिह পুर्त्तन অপেका অনেক পূর্বে পরিপুষ্ট ইইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন যে পঢ়ামাংদের বীজাণুগুলিই শেযোক মাছিগুলির পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা করে বলিয়াই তাহার। অত শীঘ্র পুষ্ট হইয়। উঠিল। এই স্থির করিয়া তিনি কতকগুলি পরিচ্ছন্ন াছি লইয়া তাহাদিগকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পচান মাংসখাওয়াইতে লাগিলেন। তাহাতে তাহারা বেশ সবল ও পুটু হ'ইতে লাগিল। ইহা হইতে তিনি স্থির করি-লেন নে পচনশীল বীজাণুগুলি এই সকল মাছির পাক-স্থলীতে প্রবেশ করিয়া মাংস পরিপাকে সহায়তা করে।

কিন্ত ইহার পরে অনেক পরীকা হারা ছির
হইয়াছে যে অনেক জীবদেহ বীজাণুর সাহায্য ব্যতিরেকেও বেশ পৃষ্টিলাভ করা সম্ভব। কিন্তু নেরুদণ্ডবিশিষ্ট
জীবের পক্ষে নহে। স্যাভাষ মেচনিকক্ পরীক্ষাঘারা
দেখিয়াছেন যে বেগুচিদের পক্ষে বীজাণুব্যতিরেকে পৃষ্টিলাভ করা প্রায় অসম্ভব। স্ভরাং
দেখা বাইতেছে মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবের পরিপাক ক্রিয়ার
সাহায্যের জন্ত বীজাণুর অবছিতি আবশুক; অন্ততঃ
পক্ষে যত দিন না তাহারা পৃথ্যে বন লাভ করে
ততদিন ভাহাদের পরিপাক শক্তি এরপ প্রবল হয় না
যে তাহারা বীজাণুর সাহায্য অগ্রাহ্ত করিতে পারে।

वाबारनत शास्त्र भागी नामोर वोजान किया यथार्थ-রূপে ছির করিবার জভা অধ্যাপক মেচনিকফ্ বছদিন হইছে এইরূপ একটি জীবের অমুসন্ধান করিতেছিলেন যাহার পাক্যন্ত্রের মধ্যে বীজাণু একবারেই নাই বা ভাহার সংখ্যা অভি দামাক্ত মাত্র। মন্ত্রোর পাক্যন্ত্রের মধ্যে বে অসংখ্যপ্রকার বীজাণু আছে তাহাদের প্রত্যেকের প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে এখনও আৰাদিগের বহুযুগের অনুনবান ও পরীকা ব্যাবশ্রক। ভাহাদের প্রত্যেকের প্রকৃত রাসায়নিক ক্রিয়া কি এবং পরস্পরের প্রতি সমবেত ফল কিরূপ তাহা আমরা একণে কিছুই জানি না। অনোদের দেহের বৃহৎ অন্ত বা কোলন্ (Colon) অসংখ্য বীজাণুর আশ্রয়স্থল। এস্থলে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, এই ছলে আসাদের পরিপাকের কোনই ক্রিয়া হর না বা বাহা কিছু হয় তাহা অতি সামাত্য মাতা। আত্রিক ৰীজাণুৰিরহিত জীবের অবেষণ করিতে যাইরা মেচনিকফ্ ছির করিলেন যে, যে সকল জীবের কোলন্ অতি কুদ্ৰ বা একবারেই নাই ভাহাদিগের मर्(१) है अक्र निकार कार्क ( क्रिक्त निकार कार्य । क्रिक्त প্রতিই ভাঁহার প্রথম দৃষ্টি পড়িল। প্রাচ্য দেশের ফগ-ভুক্ বাহুড় লইয়া তিনি তাহাদের দেহস্থিত বীলাণুর প্রস্কৃতি ও ক্রিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। সম্রতি তাঁহার পরীকাফল একাশিত হইরাছে। এই দকল ৰাছড়ের কুদ্র অথাৎ উদ্ধন্তন অন্তর্গুলে কোন व्यकात बीलानू नार बिनात्वर रत्न। या हुई अकृष्टि

আহে তাহাও ভাহাদিগের থাদা হইতে দেহধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আনাদিগের মধ্যে বেষন বাভাবিঞ্চাবে অসংখ্ বীজ;ণু পরিবার বৃদ্ধি ও পৃঠিলাভ করিতেছে ভাহাদিগের মধ্যে দেরপ কোন লক্ষণই পাওয়া যার না।

মেচ্নিকফের এই পরীক্ষার কভবগুলি নুতন ভত্ত আবিছত হইয়াছে। কেবল মাত্ৰ আখিব ভোল-নের উপর রাখিরা তিনি দেখিলেন যে, বাছর গুলির অস্ত্ৰহলে নানা প্ৰকার বীঞ্চাণ্য উৎপত্তি হইয়া সেগুলি মরিয়া গেল। কিন্তু কেবলমাত্র কণলী ভোলন করাইয়া দেখা গেল যে তাহাদিগের অন্তর্তে ছুই একটি সামাঞ্চ ৰীজাণু বাতীত আর কিছুই নাই। কিন্তু থরগোষ ও বানরকে বাহুড়ের স্থায় নিরাবিষ পাওয়াইয়া দেখা গেল যে ভাছাদের অন্তস্থলে অসংখ্য वीकानूत উৎপত্তি **इटेग। अधार्यक स्वरु**मिकक*्* বলেন যে, বাহড় যে বীজাণু মুক্ত থাকে ভাহার কারণ তাহার অস্ত্রস্থ এরূপ ভাবে গঠিত এবং কোলনের এক প্রকার অভাব বলিয়াই তথায় জীব বস্তু বহুক্ষণ পাকিয়া পচিতে পায় না। অক্তাক্ত অন্তর দেহ কিন্ত সেরপে গঠিত নছে। একণে সেই বৃহৎ অ**ন্নছলে**র আবশুকতা ও উপকারিতা ছির করা প্রয়েজন। এই ছলে আমাদের জীৰ খাদ্য জৰিয়া পচিতে খাকে এবং অসংখ্য বীজাণু ভাষাতে পুষ্টি লাভ করিয়া নানা প্রকার বিষাক্ত রদ সৃষ্টি করে। এই সকল বিবাক্ত রস আখাদের দেহ মধ্যে শোষিত হয় এবং ইহার ফলে জীবন বিপন্ন হইলে এই অন্ত্র স্থলকে কাটিরা ৰাহির করিয়া লইলে রোগীর ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হয় না। হতরাং এই ভাগের উপকারিতা যে কি তাহা ছির করিয়া বলা অতি কঠিন। বহ-দিনের অসুসন্ধান ও পরীক্ষার ফলে কোন দিন এ সভ্য আবিষ্কার হওয়া অসম্ভব নহে। একণে এই পর্যান্ত বলা যাইতে পারে যে কোন কোন ব্যৱ পরিণত বয়সে উৰ্দ্ধতৰ অন্ত্ৰন্থ এবং বীশাগুৰ সাহাৰ্য ব্যতিৱেকেও পরিপাক ক্রিয়া সুচাররেপে সম্পন্ন হইরা থাকে। শামাদের বর্তমান জ্ঞানে আর বেশী কিছু বলিতে যাওয়া নিতান্ত ছু:সাহসিক্তা হইয়া পড়ে।

#### ধূলিকণা।

রোগের বীজাণু সম্বন্ধে নানা প্রকার নৃত্ন তত্ত্ব আৰিফুত হওয়া অবধি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই স্কল ৰীজাণু কি প্ৰকারে ব্যাপ্তি লাভ করে তাহারই অনুস্থান করিতেছেন। এই অনুস্থানের ফলে তাঁহারা দেখিরাছেন যে ধূলি ছণা না থাকিলে অধি-কাংশ রোগের বীজাণুই সমুষ্যদেহে প্রবেশ করিতে পারিত না। আমাদের চতুর্দিকের বায়ুমণ্ডল ধূলি-কণায় পরিপূর্ণ তাহা আমরা সকলেই জানি। এই थ्निक्षाश्चनि त्रारात्र वीकागूत वाहन यत्रण। এই ৰাহনের আশ্রেমে রোগের বাজাগুঞ্জি রোগীর গৃহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়া সুস্বাজির মুগ ও বৃ.কর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভাহাদিগকেও আক্রমণ করে। পথের গাড়ী, সাধারণ বাড়ী বা সহরের পথের ধূলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে শুস্তিত হইতে হয়,—বোগের বীজাণুতে একেবারে পরিপূর্ণ। এই কারণেই আজ-কাল পরিচছনতার একটা চেষ্টা পৃথিবীময় আরম্ভ হইয়াছে। পুথাতন ধরণের ঝাড়ন আজকাল বৈজ্ঞানি-গৰ অসুপযুক্ত বলিয়া মনে করেন। কারণ তাহা দারা ধূলি যথার্থ পকে নষ্ট বা দুরীভূত হয় না। গৃহ পরিচছন করিবার পূর্বে চতুর্দিকে অল করিয়া জল-नियन व्यावश्यक এवः वश्यिक व्यावर्क्जनाश्चलि मक्ष करा আৰেশ্যক। একটি ভিজা কাপড়ে করিয়া গৃহ মূছিয়া गरेम्रा पदा कापड़ शानित्क छेख् अला मिक क्यारे मर्त्वाटनका निवालन। धृतिकवा त्य व्यामात्मत्र किंद्रल পরম মিত্র ও চরম শত্রু তাহা আমরা অধ্যাপক সার্ভিসের (G. P. Serviss) প্রবন্ধ পাঠে বেশ উপ-লিক করিতে পারি। ধুলিকণা না থাকিলে পৃথিবীর **भरशा (य कि इटेंड अक्षां न**क नार्ভिन डीहात श्रेव्हा **ভাহার একটি স্থশর** চিত্র আঁকিয়াছেন। কিন্তু এই আশ্চর্য ফলোৎপাদক ধুলিকণাগুলি মনুষ্য চক্ষের चनुष्ठ इरेबा चामानिगरक (वहेन कविषा चारह। ইহার কতক অংশ শুক্ত ধূলিকণা এবং অবশিষ্টাংশ ৰার্ত্রেতে ভাসমান তরল অবস্থাতেই দেখিতে পাওয়া বার। অবশ্র ধূলি একেবারে না থাকিলে বে পৃথিবী

থাকিত না তাহা নঙে, তবে সে পৃথিবী বর্ত্তমান পৃথিবী হইতে এত আংশচর্ঘ্য স্বতন্ত্র প্রকৃতির হইত যে আমাদের পক্ষে তাহা নূতন লোক।

थाम मकन लारक है भरन करतन (म क्वन मुर्ग) হইতেই আমরা দিবালোক পাইয়া থাকি। বিস্ত ইগা আমাদের এক মহাভ্রম। বায়ুমওল হইতে শুদ ও তরল উভয় প্রকার ধূলিকণা দূর করিয়া দিলে এ পৃথিবী এক নৃতন মায়ালোক বলিয়া বোধ হটবে। দিবাও রাত্রিকে বিচিচন্ন করিয়া দেখিবার আর কোন শক্তিই থাকিবে না৷ যে স্থলে সুর্য্যকিরণ অবাধে আদিগা পড়িবে সেই স্থা টিই অ লোকিত হইয়া উঠিবে, কিস্তু যেগানে কোনও প্রকার অস্বচ্ছ বস্তু সম্মুখে পড়িবে তাহার অন্তরালে গভীর অন্ধকার আদিয়া অধিকার করিয়া বদিবে। প্রত্যেক বাটীর পশ্চাতে, প্রত্যেক প্রাচীরের অন্তরালে, উদ্যানের কুঞ্জপথে ছায়া শীতল তক্তলে, চিরাভাত গৃহ মধ্যে অন্ধকারের আবরণ এতই নিবিড হইয়া উঠিবে যে তাহা ভেদ করিয়া দেখিতে পাওয়া চর্ম্ম চক্ষে সম্ভব হইবে না। দিবাভাগ রাত্রেরই ফার বোধ হইবে প্রভেদের মধ্যে মাঝে মাঝে সুর্য্যালোক রশ্মি দেখিতে পাওয়া যাইবে মাত্র।

ইহার কারণ, বিশুদ্ধ ধৃনিমৃক্ত বায়ু আলোক রিপিকে ব্যাপ্ত করিতে অক্ষম। বৈজ্ঞানিক উপাল্পে একটি কাচের গৃহকে ধৃলিশৃত্য করিয়া তাহার মধ্যের একটি ছিদ্র ছারা হাই। রিপি প্রবেশ করিতে দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, যে স্থানটিতে আলোক রিশি গিয়া পড়িয়াছে ঠিক দেই স্থানটিই আলোকিত মাত্র; অন্তাংশ অক্ষকার। গৃহ মধ্যের চতুর্দ্দিক আমাদের ক্রনাতীত নিবিড় তিমিরে মগ্ন। কিন্তু গৃহ মধ্যে ধৃলি থাকিলে ছিল্প ছারা আলোক রিশি প্রবেশ করিবামাত্র গৃহটি আলোকিত হইরা উঠিবে। বর্ত্তমান গৃহে আলোক রিশির রেখাপথে চকু না রাখিলে দেটিকে পর্যন্ত দেখিতে পাওয়াই সত্তব নহে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল হইতে ধূলা বহির্গত করিয়া লইলে এই আলোক প্লাবিত পৃথিবীরও উক্তরূপ দশা ছুইবে। নীল আকাণ পর্যন্ত আর দেখা যাইবে না। উর্দ্ধে কেবল বোর কৃষ্ণার্ণ এক চক্রাতপ-ভাহার চহুর্দিকেই নক্ষত্র এবং সকলগুলিই সুর্য্যের অতি निकटि विनन्ना मत्न इहैरव। कुछ धूनिक्यात চতুৰ্দ্ধিকে জগীয় ৰাষ্প জমিয়া সংলগ্ন হওয়াতেই বৰ্ত্তমান মেম্মালার সৃষ্টি। ফলতঃ তখন বৃষ্টি বলিয়াপ্ত আর কোন ব্যাপার থাকিবে না। বস্তুত আলোক বিকীর্ণ করিবার উপবুক্ত ধূলিকণা না থাকিলে পৃথিবীটা একটা খুব মলার স্থান হইত-চতুর্দিক কালো কালো দাগে ও রেখায় পরিপূর্ণ-এই সকল দাগের মধ্যস্থিত কোন বস্তুই দেখা ঘ,ইত ना। सम्बद्ध शूष्मान्यात्मत्र मर्पा यनि कान बहानिका থাকিত, তাহা ২ইলে ভাহার পশ্চাভের আর কিছুই দেখিতে পাওয়া বাইত না। পথে মোটর গাড়ী বোড়া মামুধ—সৰ ছুটিতেছে কিন্তু তাহার কিছুই দেখা যাইতেছে না। হত্যা করিয়া পলাইলে আর ধরিবার কোন সন্তাবনাই থাকিত না। গৃহ मर्था बाजाबन भर्थ रयिक्षक आरलाक अरवश करत দেই স্থানটি ভিন্ন অপর কোন দিকে আলোক বিকীর্ণ ইইতে পারিত না—অবশিষ্ট সমস্ত গভীর অন্ধকারে আছের। চতুর্দিকে অসংখ্য আয়না রাখিলে গৃহ্টি আলোকিছ হইতে পারিত।

ধূলিকণা না থাকিলে যে কেবল আলো-কৈরই অভাব হইত ভাহা নহে। আমরা পূর্পেই বলিয়াছি যে ধূলিকণা না থাকিলে মেঘ বা বৃষ্টি— কোন মতেই সম্ভব হইত না—ভবে পৃথিবী শিলির দিক্ত হইত বটে। স্থ্য এখনকারই স্থায় সলিল আকর্ষণ করিয়া বাম্পে পরিণত করিত এবং বায়ু দেই বাপা লইয়া চতুর্দিকে ছড়াইরা দিত। স্তরাং কঠিন পদার্থের সংস্পর্শে আদিয়া সেই বাপা জমিয়া যাইত এবং সমস্ত বস্তুই সর্কাদা বাপাদিক থাকিত। এই কারণে উদ্ভিদগণকে এখনকার স্থায় বৃষ্টি হইতে রসগ্রহণ না করিয়া বায়ুছিত বাপা হইতেই রসগ্রহণ করিতে হইত। ছত্রের আর কোন আবস্থাকই থাকিত না, তবে চিরস্তন সিক্তবায়ু হইতে দেহ রক্ষার কোন নৃতন উপার আবিকার করা আবস্থাক হইত। কিন্তু বিচাৎ ও বক্রদানি মোটেই থাকিত না এবং বায়ুপ্রবাহের বিধানও অনেক পরিবর্ত্তিত হইত সন্দেহ নাই।

মেণের ভায়ে কুয়াণাও থাকিত না। সেটা তত ছঃপেন্ধ কারণ না ২ইলেও মেণের অভাবটা বড়ই কট্ট-প্রদাহ ইত সন্দেহ নাই। বারমাস প্রথর সুর্যাকিরণের উত্তাপ মধ্যে বাস করা বিশেষ প্রীতিকর বলিন্ধা বোধ হইত বলিয়া মনে হয় না।

সন্তবতঃ ধ্লিকণা না থাকিলে বানুস্থিত তাড়িতেরও অভিত্র থাকিত না। দেটাও আমাদের পকে বিশেষ লে'ভনীয় বা কল্যাণকর নহে। বানুস্থিত তাড়িতের উপকারিতা আমরা দিন দিন ব্বিতেছি, ধ্লির হাত্ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত আমরা তাহাকে হারাইতে চাহি না। ধ্লি আমাদের শক্র হইলেও সে দে আমাদের কত্দুর মিক্র তাহা ভাবিয়া দেখিলে আর তাহাকে হারাইতে ইচ্ছা হয় না,—ধ্লার শরার লইয়া ধ্লার মাঝে থাকাই শ্রেষ বলিয়া মনে হয়।

শ্রী সুপময়।

#### পোলোনিয়মের অদ্ভুত শক্তি।

এভদিন রেডিয়মই সর্বাপেকা ছর্পোধ্য বস্তু বলিয়া
পরিচিত ছিল। ইহা আবিক্ত হওয়া অবধি অমিপ্র
পদার্থ (element) সম্বন্ধে প্রাতন প্রচিতিত মত একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বিজ্ঞান-বিদেরা মনে করিতেন অমিশ্র পদার্থের পরমাণুগুলি এক একটি স্বতন্ত্র ও অবিভাজ্য কিন্ত রেডিয়াম আবি-ক্ষত হওয়ার পর দেখা গেল যে ইহার পরমাণুগুলি অবিরামই অবসর একটি বতন্ত্র অমিগ্র পদার্থে পরিণত হইবার চেষ্টা করিতেছে। রেডিরনের অয়ত্ত্ অচিত্তনীয় শক্তিতে এবং ক্ষয়হীনতায় আমাদিগকে বিমিত করিয়াছে। ইহার অন্তনিহিত ধ্বংস্কারী শক্তি দেখিয়াও আমরা চমৎকৃত হইয়াছি।

কিন্ত একণে আবার নবাবিঞ্ত পোলোনিয়মের নিকট রেডিয়মও পরাঞ্জিত হইরাছে। অস্যাধার্গ বৈজ্ঞানিক প্রতিভাবতী ম্যাডাম কুরি (Mme Curie)
পুর্বের রেডিয়ম আবিফার করিয়াছিলেন। একণে তিনি
ও লিপম্যান (C. Lipman) সাহের বিশুদ্ধ
পোলোনিয়ম আবিদার করিয়াছেন। পোলোনিয়ম
রেডিয়ম অপেকা চারিশত গুণ অধিক শক্তিশালী
এবং কতকগুলি নৃত্ন গুণে ভূষিত। পোলোনিয়ম
রেডিয়ম হইতেই উভুত। রেডিয়ামের পরমাণ্গুলি
পোলোনিয়ম পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র।

ম্যাভাম ক্রি পোলোনিয়মের শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আশা এখনও প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু অফাফা বিজ্ঞানবিদগণ পরীকার দারা দ্বির করিয়াছেন যে, এই নবাবিদ্ধত পদার্থটি রেডিয়ম অ্পেকা বহু সহস্ত্রণ ক্ষিক শক্তিশালী।

তবে এ ছলে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে গে, উভয়ের মধ্যে এই শক্তির পার্থক্য প্রথমবিস্থাতেই থাকিবে, পরে দিন দিন উভয়েরই শক্তি ক্রাস পাইবে। আড়াই হালার বৎসরে একটা নির্দ্দিষ্ট রেভিয়ম পিও ভাহার অর্দ্ধেক শক্তি হারাইয়া ফেলিবে, কিন্তু পোলোনিয়ম ১৯০ দিনের মধ্যেই অর্দ্ধেক শক্তি হারাইয়া ফেলে। স্কুরাং পোলোনিয়মের প্রেষ্ঠত প্রথমাবস্থাতেই থাকে, স্থায়িত্ব হিসাবে রেডিয়মই অধিক শক্তিশালী।

কিন্ত তাথা ইংলেও প্রথমবিস্থায় এই শক্তির পার্থক্যের অর্থ যে কি তাহা দৃষ্টান্ত হারা না বুঝাইলে উপলব্ধি করা যায় না। নধের এক টিপ রেডিয়মের মধ্যে দশলক্ষ 'কেলরি' (Calories) অর্থাৎ উত্তাপের বীজ বর্ত্তমান আছে। স্কৃতরাং ১৫ এবা রেডিয়মে পঁটেশ কোটি গ্যালন জল হই ডিগ্রিউন্তপ্ত হইয়া উঠিবে। দেই পরিমাণ পেলোনিরম লইলে দশ সহত্র কোটি গ্যালন জল সেই পরিমাণে উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে।

গণনার ঘারা ত্বির করা হইয়াছে যে এক আছিল বেডিয়ম ছই কোটি পঁচান্তর হাজার মণ একটা বস্তকে পৃথিবী হইতে এক মাইল উর্দ্ধে তুলিবার শক্তি ধারণ করে, স্তরাং দেই হিসাবে পোলোনিয়মের শক্তি যে কি বিরাট তাহা সহজেই অমুমান করা যাইতে পারে। এই শক্তি ব্যবহারে লাগাইলে জাহাল, রেল-গাড়ী ইত্যাদি কিরপ অনায়াস বেগে যাইতে পারে তাহা কল্পনা করিয়া দেগুন। বাইশ আইজ পোলোনিয়মের যে চালক শক্তি ছয় কোটি সাতাশি লক্ষ পঞ্চাশ হালার মণ কয়লার সে শক্তি নাই।

কি অপূর্বে ব্যাপার। পৃথিবীর একটা কোন ছানে সাড়ে সাতাশ মণ পোলোনিরম রাখিতে পারিলেই পৃথিবীর সমস্ত কল কারখানা, রেল, ট্রাম, মোটর, জাহাল, আলোক, টেলিগ্রাম ইত্যাদি আপ-নিই চলিতে পারিবে।

এক আউল রেডিয়ম থাকিলেই আঠার লক্ষ আট চল্লিশ হাজার পাউওকে মিনিটে এক ফুট লইনা যাইবার শক্তিসম্পন্ন একটা মোটর গাড়ী ঘণ্টায় বিশে মাইল গতিতে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পারে। এক আউল পোলোনিয়ম থাকিলে এইরূপ একটি গাড়ী পৃথিবীকে চারিশত বার প্রদক্ষিণ করিতে পারে। কল্পনা স্তন্থিত হইয়া পড়ে।

কিন্ত এই তুই বস্তকে এইরপে মন্থ্যের ব্যবহারে
নিমুক্ত করিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। তবে
ইহার মধ্যেই তাহাদের যথাসাধ্য ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। নিউ-ইয়র্ক কলেজে একটি রেডিয়মের ঘড়ি
আজ তিন বংসর ব্যবহৃত হইতেছে। ঘড়িটি রিনা
দমে ত্রিশ সহস্র বংসর চলিবে। ভবিষ্যতে আরম্ভ
কত অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হইবে তাহা এক্ষণে
আমাদের কল্পনাতীত।

#### জুলু বাষ্ঠযন্ত্র।

্রেভারেও ফাদার ফ্রান্ন থের নামক একজন
ধর্মধালক জুলু দেশীর বাদ্যযন্ত্রাদির বিষয়ে এক
প্রবৃদ্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, জুল্গণের
সঙ্গীতপ্রিয়তা এবং যথেষ্ট বাদ্যযন্ত্র থাকা সত্ত্বেভ

দিন দিন সেধানে গ্রামোক্ষোন ও বিলাডী ফ্রম্লোর বাদাযম্ভের এত আমদানী হই-তেছে যে শীঘ্রই জুলুদিগের আবহমান প্রচলিত ষ্ফ্রাদিলোপ পাইবে। আমরা এই সংখ্যার ভারতীতে জুলু-

বেশীর প্রচলিত ছয়টা বাল্যবন্ত ও তাহাদের বাদকের লিথিয়াছেন বে জুলুবাল্য শুনিতে আদে মধুর নছে প্রভিকৃতি দিলাম। ধর্মবাজক মহাশয় তাঁহার প্রবৃদ্ধে এবং যদ্ধেখিত শব্দও অত্যন্ত কীব। শীবঃ

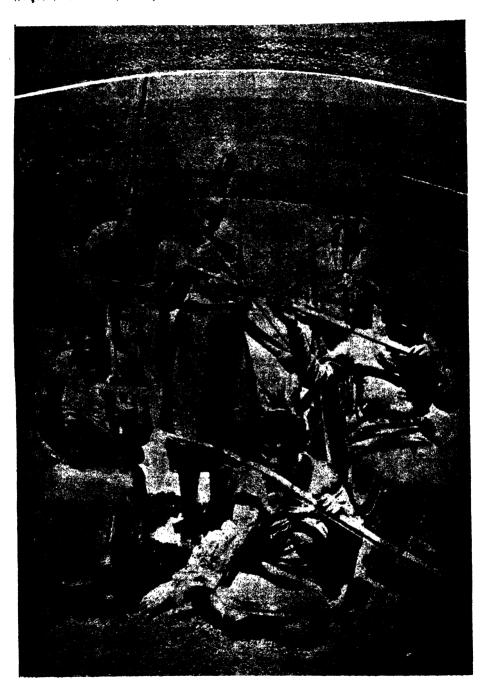

### वन्ही।

ن ر

ষধন চোপ চাহিলাম তথন রাতি। নেয়াবের থাটে আমি গুইয়াছিলাম। আলো
জালিতেছিল—প্রকাণ্ড বর, বিছানার সারি!
তথন ব্রিলাম, আমি হাঁসপাতালে আসিবাজি। চারিধার নিস্তর।

কিছুক্দণের জন্ম আমার জ্ঞান ছিল না!
আমি স্পষ্ট জাগিয়া আছি, কিজ চেতনা নাই,
কিছু মনে পড়ে না! কিছুকাল পূর্ব্বে কারাগৃহের মধ্যে এই হাঁদণাতাল আমার নিকট
কি মুণার স্থান ছিল, কিজ আজ আর আমি
সে লোক নহি! অপরিচ্ছর মোটা চানর,
রোগের একটা তীত্র বিকট গন্ধ—চারিধারে
যেন কি এক অশান্তি, কি এক বিভীষিকা!
চকু মুদিলাম—নিজার শীতলস্পর্শে সকল জালা
জুড়াইল!

সহসা ঘুম ভালিয়া গেল। উজ্জল দিবালোক ! বাহির হইতে কোলাহল শুনা
ঘাইতেছিল ! জানালার ধারে আমার বিছানা
ছিল। বিছানার বিদিয়া বাহিরের দিকে
চাহিয়া দেখি, কয়েদীর দল কাজে বাহির
হইবার উপক্রম করিতেছে, তাহাদেরি পায়ের
বেজির ঝন্ঝন শক্ষে চারিধার মুখরিত হইয়া
উঠিয়াছে ! শুনিলাম ভোরে একজনের ফাঁসি
হইয়া গিয়াছে —উৎস্ক দর্শকের দল তাহা
দেখিয়া আসিয়া গগনভেদী আনন্দপ্রনি
ভূলিভেছিল, এত কোলাহল তাহারি ! নির্লজ্জ

পাষও লোকগুলা, এই নিষ্ঠুর মৃত্যু দেখিয়া আনন্দে উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। ভোমাদের মাথায় পড়িবার জন্ত কি আকাশের বজ্প নাই!

28

আমি স্বস্থ হইয়া উঠিলাম, এমনি আমার হর্তাগ্য ! কাজেই হাঁদপাতাল ছাড়িতে হইল। আবার দেই বন্দীশালার রুদ্ধ কক্ষ, আমারি দীর্ঘনিশ্বাদে উত্তপ্ত বায়ু দে কক্ষ ভরিয়া রাখিবে, যাহার চারিদিকে নিরাশা, ও বিষাদের নিরানন্দ বিমর্ঘভাব—দেই কক্ষে জীবনের শেষ মুহুর্ত্তগা কাটিবে !

কোন অন্তথ নাই! এই তক্লণ, স্বস্থ, সবল দেহ, রোগের গ্রাসেই বা তাহা জীর্ণ হইবে কেন? শিরার মধ্য দিরা তথারক বহিয়া চলিয়াছে, এমন বৃদ্ধি, এমন স্বাস্থ্য তবু মনটা কি ভীষণ কীটের দংশনে পলে পলে জলিয়া যাইতেছে!

হাঁদপাতাল হইতে চলিয়া আদিবার পর,
একটা কথা কেবলি মনে পড়িতেছে—দেখান
হইতে পলায়নের হুযোগ ছিল; সে হুযোগ,
মূর্থ আমি, কেন ছাড়িলাম! কি সহজ হুন্দর
হুযোগটুকু! রাজের নিস্তক অক্কারে চুপি
চুপি বাহির হইয়া পড়িলেই—কি সে মৃক্
স্বাধীনতার উদার রাজ্য! মাধার মধ্যে
শিরাগুলা উত্তেজনায় দপ্দপ্করিয়া উঠিল!

চারিধারটা চোথের সমুথে নীল গোলার মত ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল !

যদি পলাইতাম! আহা, তাহাতে ইহাদেরই বা কি এমন ক্ষতি হইত! আপিলে
যদি মুক্তিলাভ করি! কিন্তু সন্তাবনাই বা
কোপায়? সাক্ষীর দল হলপ্ করিয়া সকল
কথা বলিয়াছে—শুনানির চুড়ান্ত হইয়া
গিয়াছে। এখন আপিলে কি লাভ হইবে?
কিছু না! হায়, সকলি বুগা! নাই,
কোন আশা নাই! ফাঁদির রজ্জুই আমার
শেষ নিশ্বাসবায় টুকু ছিনাইয়া লইবে।
আপিলের ক্ষাণ আশাস্ত্রটুকু—কোগায়
তার বল!

যদি আজ ক্ষমা মিলিয়া যায় ! ক্ষমা কিন্তু
কেন মিলিবে ! এই যে অসংখা হতভাগোর দল
—মোট বহিয়া, বেড়ি টানিয়া জেলে দিন্যাপন
করিতেছে—কদর্যা অ:য় ক্ষ্বার শান্তি হইতেছে, কোথায় ভাহাদের ক্সা, পুল্ল, বন্ধু;
কোথাই বা ভাহাদের গৃহ ! ভাহায়া এই যাতনা
সমানে ভোগ করিবে আর আমি ক্ষমা লাভ
করিয়া সানন্দে গৃহে ফিরিব ! কেন. কি
কারণে ভাহারা আমাকে ক্ষমা করিবে ?
অভায় দৃষ্টাস্তে দেশের লোকের বিপদ যে
আসয় হইয়া উঠিবে! ক্ষমা নহে, ফানি—
ফাঁদিই আমার মুক্তির একমাত্র উপায় !

30

যদি পলাইতাম ! সবুজ মাঠের উপর দিয়া, ছোট পাহাড় ঘুরিয়া বনননা অতিক্রম করিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশের অভিমুথে ছুটিয়া চলিতাম ! কাহারো মুথের দিকে চাহিব না, কাহারো দ্বারে আশ্রম মাগিব না, এক মুষ্টি অরও না—গাছের ফলে কুধা, নদীর

জলে তৃষ্ণা দূর— পাথীর পানে বিশ্রাম, তরুর তলে নিদ্রা—লোকালরে না— যদি কেছ সন্দেহ করে! আবার যদি ধরে! ছুটিব না—ভাহাতে সন্দেহ জন্মাইতে পারে! মৃত্ব শান্ত পাদক্ষেপে কত গ্রামনগর অভিক্রম করিয়া যাইব, ভাহার সংখ্যা নাই! একটী ছন্মবেশ সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে! গ্রামের প্রান্তে একটা নিবিড় ঝোপ আছে—দেখানে গিয়া প্রথমে বিশ্রাম লইব! সেই ঝোপে কত শ্রাম সন্ধ্যা, কত শান্ত প্রভাত কাটাইয়া দিয়াছি! শৈশবেলুকোচুরি পেলা, সঙ্গার দলে কি সে আনন্দের হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইত! আঃ কি সে প্রথম দিন! আজ ভাহারি একটি মুহুর্ত্ত, যাণ নিমেধের জন্ত কুড়াইয়া পাই!

আবার ধ্বন আধার নামিবে, তথন পথে বাহের হইব! ভিলেনে যাইব! না! পথে নদা আছে, পার হইবার সময় বিদ্ন ঘটতে পাবে! আপাজনে বাইব! বোধ হয়, সেণ্ট জামেণে যাইলেই ভালো হয়—সেথান হইতে হেভার, হেভার হইতে ইংলগু! কিছু সে সময় বিদি পুলিশে ধরিয়া ফেলে, সে যধন ছাড়পত্র চাহিবে! তবেই তাবিপদ!

থা বে হতভাগ্য, শ্বপ্নস্থান্ত জাব, এই তিনস্কৃট মোটা দেয়ালটা অতিক্রম করাই যে তুংসাগ্য ব্যাপার, অসম্ভব! তাহ। হইলে, আর উপায় নাই,—মৃত্যু, মৃত্যুই আমার প্রিয়ম্ম্রদ!

সোণার শৈশবের কথা মনে পড়িভেছে!

যপন বালক ছিলাম, তথন কতবার এই জেলের

ধারে ফাঁসি দেখিতে আসিয়াছি, কি সে ভিড়!
আর আজ।

5.6

দীপের আলো কীণ হইয়া আসিয়াছে!

দিনের থালো এথনি ফুটবে! গির্জ্জার বড় ঘড়িতে ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

প্রহরীটী ধীরে ধীরে আদিয়া মাণার টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিল। নমকঠে জিজ্ঞাদা করিল, আমার কিছু খাইতে দাধ আছে কি না । আশ্চর্যা ! এমন বিনয়-নম ব্যবহার।

আমার সারা অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল ! তবে কি আজিই—- ?

39

হাঁ, আজ! কারাধাক্ষ স্বয়ং আসিয়াছিল!

আমি কি চাহি, না চাহি, তাহারি সন্ধান করিতেছিল। আরো সে জিপ্তাসা করিতেছিল, কোন ভূতা বা প্রহরী আমার মর্যাদার হানি করে নাই ত! আমার স্বাস্থ্য কেমন, রাত্রে নিতা হইছিল কি না! আমাকে 'স্তার' বলিয়া সে সম্বোধন করিল! কোন সন্দেহ নাই আজ – আজই তবে সেই স্মরনীয় দিন! যে দিনের কথা সূহুর্ত্তের জন্ত ও ভলি নাই।

ঐদোরীক্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

## আমেরিকাপ্রবাদীর পত্র।

ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১০ই এপ্রিল।

শ্রীচরণেযু

কলেকে এইটি আমার শেষ term, তাই বিশেষ ব্যস্ত আছি। এথান হইতে থাহা আহরণ করিবার তাহা হই তিন মাসের মধ্যেই শেষ করিতে হইতে, তাই কাজের এত ভিড়। এই জননীম্বরূপা শিক্ষাভূমি (আমার প্রকৃত alma mater) এখানকার প্রমধন্ধ-প্রতিম শিক্ষকগণ ও অন্তান্ত বন্ধুগণকে ছাড়িয়া যাইতে মন সরিতেছে না। তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের সেহাতিশয্যে অভিভূত করিয়া ভূলিয়াছেন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটু আভাব দিলে ব্যস্তভার কারণ ব্বিতে পারি-বেন। আমরা এখানে তিনজন ভারতীয় ছাত্র—একজন পাঞ্জাবী ছুইজন বাঙ্গাণী— একটি ছোট বাড়ী লইরা আছি। আমাদের তুইটি গুইবার, একটি বসিবার, একটি খাইবার ভদ্রির একটি পাকের ঘর। ঘরের আসবাব পত্র সামান্ত,—কিছু নাই বিশ্বেই হয়, (ইংরাজীতে যাহাকে severe and simple বলে ) কিন্তু ভারতবাদী আমানের পক্ষে তাহা যথেষ্ট। এদেশবাসীর পক্ষে অবশ্য ইহা यर्षष्टे नरह अवः देशारात शाष्ट्रानात आपर्भ আরও জটিল। সাধারণতঃ এদেশে দৈর ও অভাবের কোন স্থান বা সমাদর নাই-তাহা তর্মলতা ও পাপের প্রাশ্রমজনক পরিগণিত। কিন্তু এদেশেও এমন অনেক লোক আছেন বাঁহারা ভারতের আড়ম্বরহীন সরলজীবনের আদর্শকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। স্থতরাং আমাদের বন্ধুবান্ধবের অভাব নাই। আমরাও কাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে লজ্জিত হই না। এথানে অনেক সম্রান্ত পরিবারে আমরা মায়ের স্লেহ ও ভাইয়ের সমপ্রাণতা পাইয়া প্রবাসজীবনের



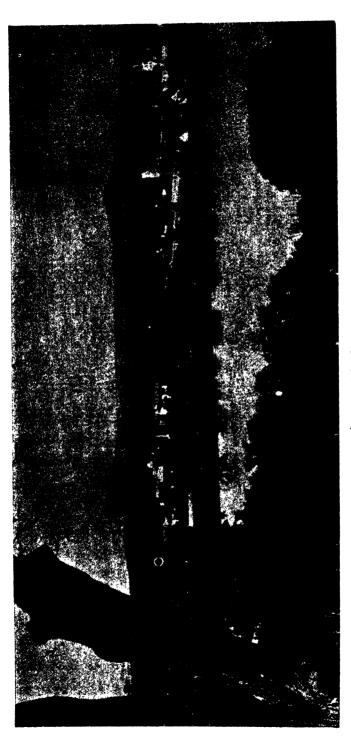

অভাব ভুলিরা যাই। প্রাতরাশ শেষ করিয়া ৮টার সময় ক্লাসে যাই! প্রাতে সাধারণত: ৮টা হইতে ১২টা পর্যান্ত ক্লাসের পভা হয়। বৈকাল ১টা হইতে ৫টা যন্ত্ৰাগাৰে (Laboratory) কাজ করিতে হয়। छ्रुदात थाला काशस्त्र वाधिया लहेबा घारे, ষম্ভাগারে কাজ করিতে করিতে আহার করি। ৫॥০টার বাসার আসিয়া রাঁধিতে আমাদের থাওয়া যথাসম্ভব সহজ হলভ, অথচ পুষ্টিকর। মাথামুগু কি যে পাক করিতা' আর বলিয়াকাজ নাই-জটিল রক্ম পাক ক্রা পোষায়ও না। কটি, মাথন, ওট, গম, মুড়ি थरे खांडीब किनिय, भनीत, व्थ, यन, उत्रकाती ডাল, কথনও ডিম ও কচিৎ মাংস ইহাই আমাদের প্রধান খান্ত। খাওয়ার পর বাসন কোসন মাজিয়া ঘর হয়ার পরিফার করিয়া ৭টার সমন্ন বিভালন্ত্রের পাঠাগারে (Library) ক্লাদের পড়া প্রস্তুত করিতে চলিয়া যাই।

এখানে সব বিশ্ববিত্যালয়েই ছেলে নেরেদের একত্র ব্দিরা পড়িবার প্রকাণ্ড হল থাকে। ৩।৪ শত হল বদিবার হাল। কলেজের পাঠাগার এ দেশের একটি অতি স্থন্দর অফটান। পৃথিবীর বাবতীর প্রধান ভাষার সাহিত্য, বিজ্ঞান কলা ইত্যাদি সর্বপ্রকারের সাহিত্য প্রায় হই সহল্র রকমের রাখা হয় এবং যাবতীর দেশের ও ভাষার নানাবিধ পৃত্তক সমূহ দ্বারা পূর্ব থাকে। পৃত্তক সংখ্যা ১॥৽লক্ষ হইতে ৭৮৮ লক্ষ পর্যান্ত। যে কোন নৃত্তন পৃত্তক বাহির হয় তাহা শীঅই পাঠাগারে পাওয়া যায়। পৃত্তকই বা কত, আর বিষয়ই বা কত! বেন জ্ঞানের সমৃত্য—ইচ্ছা হয় ইহারই মধ্যে ভূবিয়া থাকি। এদেশের

প্রত্যেক পাঠাগার যথেষ্ঠ ব্যবস্থৃত হয়। আমাদের দেশের কলেজের পাঠাগারগুলি की विनष्टे श्रेषा वानुशीन : अक्षकांत्र घटत मश्रेती अ বৃদ্ধ শাইবেরিয়ানের স্বযুপ্তি আনয়ন করে! ক্লানে পড়াইবার সময় অধ্যাপক নানা পুস্তকের নাম ব্লিয়া দেন তাহা পাঠাগারে আসিয়া পড়িতে হয়। এইরপে প্রতিদিন ৪।৫খানা বহির সহিত পরিচয় করিতে হয় ও তাহার মধ্যস্থিত কোন কোন বিষয়ে ক্লাদে আলোচনা হয়। আর একটি বেশ স্থলর নিয়ম,—যে সব वहेरमञ्ज नाम (वनी वा शूव नज़काज़ि धवः অনেক লোকে পড়ে লাইব্রেরিতে তাহা ১০৷১২ থানা করিয়া রাথা হয়। প্রত্যেকে তাহা এক ঘণ্টার জন্ত নাম লিখিয়া আনেন ও একঘণ্টা পরে তাহা ফিরাইয়া দিতে হয়। আমাদের গরীব দেশে গরীব ছাত্রগণের পক্ষে এই নিয়মটি পরম উপকারজনক।

এদেশের প্রত্যেক বিশ্ববিত্যালয়ের নিজের একটা স্বাতন্ত্র আছে। কিন্তু সাধারণতঃ এ দেশের বিশ্ববিস্থাকট্রের প্রাথমিক শিক্ষা (under-graduate work) জ্ঞানের প্রসারতার দিকেই বেশী দৃষ্টি। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া একটি নির্দিষ্ট বিষয় নির্বাচন করিয়া লইতে হয় এবং আমুষলিক শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে কতকগুলি বিষয় নির্কাচনে ছাত্রগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তাঁহাদের অভিকৃতি, শিক্ষা ও ক্ষমতা অনুসারে তাঁহারা সেগুলি বাছিয়া লন। এখানকার শিক্ষার चामर्ग,- ছাত্রগণের নিকট জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার অলে অলে উন্মুক্ত করা ও সেই করিবার শক্তিদামর্থ্য আহরণ জ্ঞান ভাহাদের মধ্যে এমন ভাবে স্বাগাইয়া ভোলা

ষেন ছাত্র অবশেষে নিজেই রত্নরাশি সংগ্রহ **ল**ইতে পারেন। প্রথম চুই বংদর আহুষঙ্গিক বিষয় ও নির্বাচিত বিষয়ের প্রাথমিক ভাগ সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। তৃতীয় বংদর হইতে বিশেষ শিকা আরম্ভ হয়। প্রথম উপাধির জন্ম চারি বংসর লাগে। গভীরতর শিক্ষা (research work) গ্রাজুরেট হইবার পর আরম্ভ হয়। এথানকার বিশ্ববিত্যালয়ের জীবন বিচিত্র আনন্দ ও উৎ-সাহে পূর্ণ। ইহার দার সকণের জভাই উন্মুক্ত। व्यामारतत रतत्वत छात्र नित्रम-कट्ठात, नौत्रम ও প্রাণহীন নহে। এথানে কচিৎ কেহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রীক্ষায় বিফলমনোরথ হন। এমন কি শতকরা ৯০ জন শিক্ষা শেষ করিয়া বাহির হন। এখানে বিশ্ববিভালয় কেবলমাত্র পরীক্ষাকেল্র নহে তাহা শিক্ষার স্থান-মামুষ তৈয়ারির স্থান। এদেশের সব্বোচ্চ শাসন-কর্তা (l'resident) ও স্কল বিখ্যাত লোকই বিশ্ববিস্থালয়ের ছাত্র। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলি সাধারণত: পরীকা দারা আমাদের মুর্থতার পরিমাপেই বাস্ত থাকেন এদেশে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়াই বিশ্ববিস্থালয়ের প্রধান কার্য। সাধারণত: একই স্থানে বিশ্ববিত্যালয় স্থাপিত ও জ্ঞানের নানা বিভাগ. — সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান (ফলিত ও বিশ্বদ্ধ ) রাজনীতি, সমাজনীতি, কলা, সঙ্গীত ইত্যাদি নানা বিষয়ের এক একটি কলেজ লইয়া বিশ্ববিভালয় গঠিত। তুই হইতে তিন শত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। অধ্যাপক সংখ্যা হুই শত হইতে চারি শত। ছাত্র দেড় হাজার হইতে পাঁচ হাজার। এত ছাত্র ডিগ্রী পানু ইহাতে মনে হইতে

পারে যে এখানে পরীক্ষা ব্যাপারটি একেবারেই নাই। কিছ পরীকা যথেষ্ট আছে: তাহা কেবল সেকেলে ধরণের ইংরাজী আদর্শে চালিত নহে। ক্লাদের প্রতিদিনের পড়া निष्ठि थाटक ७ তाहा ना পড़ित्न छेलाव नारे। कावन क्रांटम आमारमत रमटमत बम শ্রেণীর ছাত্রের মত সকলকে প্রশ্ন হয় এবং প্রতি মাসে একটি কখনও বা এইটি বেশী পরীকাহয়। ক্লাসের পড়াও পরীকার ফল ভাল না হইলে ঐ বিষয়টি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করা হয়। শেষ পরীক্ষায় তেমন কড়াকড়ি নাই, সারা বংসরের ফলের উপর ছাত্রের উন্নতি অধােগতি নির্ভর করে। মোটের উপর পড়ায় অমনোযোগী হইলে কলেজ হইতে বহিষ্কৃত কার্যা দেয়। যিনি স্কাদা অধ্যাপনা করেন তিনিই পরীক্ষক,—ছাত্তের গুণাগুণ বা উপযুক্ততার বিচার তিনিই করেন। কারণ তিনিই প্রকৃত বিচার করিতে সমর্থ। এই নিয়মটি জামেণি হইতে এদেশে প্রচলিত হইয়াছে ও ইহার সাফল্য যথেইরপে প্রমাণিত হইয়া গিরাছে। ইহার তুলনায় আমাদের **८५८** श्राधुनिक भन्नोक्ष श्रानी वृद्धिशैन अ অর্থশূত বলিয়া মনে হয়। আমাদের পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীর সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। পূর্বে গুরু শিয়কে বিশ্বাদানে নিজে নানা গুণে গড়িয়া তুলিতেন ও উপযুক্ত বিবেচনা করিলে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের অমুমতি দিতেন। আমাদের বিক্বত ক্রির এক পরিচয়,---সরকারী বিশ্ববিস্থালয়ের অন্ধন্ম সংস্কৃত উপাধি ও পণ্ডিতি পরীক্ষাগুলি ! \*

এখানে অধ্যাপক ও ছাত্রগণের মধ্যে

কোন ব্যবধান নাই। কারণ অধ্যাপকগণ আমাদের নিভ্য দক্ষা ও প্রির বন্ধ। অন্তরক্ষ
বন্ধর সহিত আমরা ধেমন প্রাণ থুলিরা দর্কবিষয়ে আলাপ করি অধ্যাপকের সহিতও
তেমনি করি। মতবৈধ হইলে ক্লাদে মণেষ্ট
তর্ক আলোচনা হর ও বাহিরে রহস্থালাপেরও
অভাব নাই। ইহারা কেবল অধ্যাপক নহেন
একপ্রকার দমপাঠী ও বন্ধ।

আমেরিকার বিশ্ববিভালয়ে মেরে ও ছেলে একত্র পড়েন; একই ক্লান, একই অধ্যাপক। কেবল ছাত্রদিগের ও ছাত্রীদিগের ওশ্বিটরি অর্থাৎ শয়নাগার শ্বতম্ম। আমেরিকা রমণীর দেশ,—তাঁহাদেরই একাধিপত্য; সেজতা কি শিক্ষা কি চরিত্রগুণ কি কার্য্যতৎপরতা অনেক বিষয়েই ইহারো পুরুষকে পশ্চাতে ফেলিয়াছেন। পড়ায় ক্লাসে ইহাদের



ছাত্রদিগের ভর্মিটরি। ছাত্রীদিগের ভর্মিটরিও এইরূপ।

সহিত আঁটিয়া উঠা সহজ নহে। সাধারণতঃ ইংগারা সাহিত্য, ইজিহাস, সমাজনীতি, কলা, শিক্ষাশাস্ত্র, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয় বেশী অধ্যয়ন করেন। এক এঞ্জিনিয়ারীং বিভাগ ছাড়া জ্ঞানের সমস্ত বিভাগই ইহারা আক্রমণ করিয়াছেন ও সে জন্ত পুরুষকে তাঁহারা সদাই সজ্ঞাগ ও ব্যতিবাস্ত রাখেন। হতভাগ্য আম্রা কোনও প্রকারে

ক্লাসে টি কিয়া থাকি, কারণ **প্রতিধন্দিতায়** ইহাদেরই জিত।

এধানে ছই টার্ম্মে কলেজের একবংসর।
আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর পর্যান্ত প্রথম টার্ম্ম ও জান্তরারি হইতে মে দিতীয় টার্ম্ম ।
প্রথম টার্ম্মে ভর্তি হওয়াই প্রশস্ত। তবে
দিতীয় টার্ম্মেও ভর্তি হওয়া যায়। গ্রীমের
ছুটা তিন মাস ও বড়দিনের একমাস আলাঞ্চ।

কলেজের সময় বড় ছুটা থাকে না। এক নিশাদে একটি টার্ম্ম শেষ করিতে হয়। \* \*

আমেরিকার প্রথম শ্রেণীর প্রার ২০টী বড় বিশ্ববিষ্ঠালয় আছে। ইহা ছাড়া ছোট ত অসংখ্য আছে। আমাদের এথান ञन्डिपृदत कानिकानित्रा ষ্টেটের বিশ্ব-ঠেপ্ত বিস্থালয়। এদেশের কোন অন্ত এত নিকটে ও এই রকম डेक অঙ্গের বিশ্ববিত্যালয় নাই। ইহা আমাদের প্রাচ্য দেশবাসীর পক্ষে একটা পরম স্থ বিধা। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে এখন ১০।১১ জন ভারতীয় ছাত্র আছেন। ঘটনা-চক্রে তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালী--না, একজন উড়িয়াবাসী আছেন, তাঁহাকেও আমরা এক প্রকার বাঙ্গালী করিয়া লইয়াছি। একজন পাঞ্চাবী, একজন মাজ্রাজী ও ৩,৪ জন বাঙ্গালীছাত্র শিক্ষা শেষ করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। সব বাঙ্গাণী হওয়ায় আমাদের অবস্থা একবেরে হইয়া পড়িয়াছে! এথানে একটা কথা বলিয়া যাই। আমরা আজকাল বড় একটু বেশী রকম বাঙ্গালী বাঙ্গালী क्रि। मक्रा যদি নিজ গ্ৰাম ও প্রদেশকে সর্বাগ্রে স্থাপন করেন তবে ভারতবর্ধ--- আমাদের সকলের ভারতবর্ষ কোথায় দাঁড়াইবে ? ভারতবর্গই যে আমাদের সকলের পিতা ও সকলের উপরে,— এই ভারতবর্ধকেই স্কাগ্রে আমাদের প্রাণের অভ্যস্তরে আপন বলিয়া অহুভব করিতে হইবে। যেমন পিতাকে অমুভব করিতে চেষ্টার আবশ্রক হয় না ভারতবর্ষকে তেমনই করিয়া আপন বলিয়া অমুভব করিতে **ब्हेरव** । ष्यात्रक राजन বে আপনার

পরিবারকে ও সেইরূপ আপনার গ্রামকে ও প্রদেশকে আপন বলিয়া অমুভব না করিতে পারিলে সমগ্র দেশকে আপন করা যায় না। কিছ এইখানে আমরা একটা ভূল করি। যাহা আমাকে সর্বাধা সর্বাপ্রকারে স্নেহ ও আনন্দবারা অভিভূত করিয়া রাধিরাছে— ভাহার প্রতি আমার হাদয় স্বত:ই আক্লষ্ট হইয়া আছে—সেধানে বেশী করিয়া ভাছাকে আপন করিতে গেলে অনেক সময় সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়ে, ভাব বিস্তৃত না হইয়া পড়ে। আমার মাতৃভাব ক্ষুদ্র মা তা 'মাত্র ও সন্তানের স্থৰ —ইহা বিশ্বজনীন মাতৃভাবের একটা অভিব্যক্তি মাত্র বলিয়া বিশাল গভীর ও প্রাণম্পর্নী। সেইরূপ আমার গ্রাম, আমার প্রদেশ সমগ্র ভারতের একটা অংশ মাত্র। সেইজ**ন্তই তাহা আমার** প্রির ও আপনার—তাহার ভিন্ন বিচ্ছিন্ন অন্তিম্ব আমি স্বীকার করি না। ভারতবর্ষ আমাদের সকলের পিতা এবং আমরা প্রথমে ভারত-বাসী ও পরে বাঙ্গাণী। প্রাদেশিকভার সঙ্গীৰ্ণতা আমাদের স্বণেশভক্তিকে এখনও মান করিয়া রাধিয়াছে। আমাদের শিক্ষিত नमास्क्रत मर्था व्यत्तक्हे श्रामिक्ठाक्हे স্থদেশভক্তি বলিয়া মনে করিতেছেন। সেদিন 'প্রবাসী'তে দেখিলাম বিহার হইতে একজন বাঙ্গাণী ভদ্রগোক বিহারের কোন কোন विकालात्र वानालीत धारवम कहेनासा बलिया অনেক আক্ষেপ ও হংধ করিয়া এক "বাঙ্গাণী विकालक" थूनिएक हान-- (यथान (कवनरे वाजानीत व्यांवनाधिकात थाकित्व! विष्मवः তিনি এমন বৃপত্তেও লক্ষিত হন নাই ব্

তাহা জাতীয় বিভালয় হইলে চলিবে না! পড়িয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে আমরা পীড়িত হইয়াছি। এই প্রকার একদেশদর্শী চিন্তা-প্রণালীর কারণ কি গ লেথকের মঙ্গল উদ্দেশ্তের সহিত আমাদের আন্তরিক সহামু-ভূতি আছে, কিন্তু বিভালয়টা 'জাতীয়' হইবে নাকেন ও যে দল্লীর্ণতার জ্বল্ল তিনি আক্ষেপ ক্রিয়াছেন সেই সঙ্কীর্ণতাই ইহার ভিত্তি ইইবে কেন ? বোধ করি, আমাদের বিশ্ববিস্থালয় সমূহের বিকৃত প্রাণহীন শিক্ষাই ইহার এক প্রধান কারণ। আমাদের জাতীয় শিল্পরিষদ প্রকৃত শিক্ষার প্রবাত করিয়াছেন কিন্তু তাহা यथ्डे मभानत लाज कतिराज्य ना. ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়৷ ২য় কারণ. আমরা এখনও প্রাদেশিকতার উদ্দে উঠিতে পারি নাই। এই প্রাদেশিকতা কাল্জ্রমে আরও স্ফীণ হইয়া গ্রাম্যতা ও পারি-পরিণত বারিকভাতে হইয়া আমানের অবনতির অন্ততম কারণ হইয়াছে। একাদশ শতাকী পর্যান্ত এবং সামাত্র পরিমাণে মুসল-মান যুগে সমগ্র ভারতের জীবনে একটা যোগ ছিল। তথন কেবলমাত্র শিক্ষার আদানপ্রদান নহে সমগ্র ভারতে একটা সামাজিক সমন্ধও অল্লাধিক পারমাণে প্রচলিত ছিল। সে যুগের সংস্কৃতসাহিত্যে তাহার অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু ক্রমে নানা প্রদেশের সন্ধার্থভার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নিজ্ঞাম ও পারিবারিক স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেই আমাদের জাতীয় জীবন লয় भारेन। विञ्चि ও विकासरे जोवत्नत नकन, স্কীর্ণতা পতন ও মৃত্যুর অগ্রদূত।

আমরা যথন ভারতের নানা প্রদেশের

ছাত্রবন্দ একত্র থাকি এবং আমাদের সামাপ্ত কুদ্রতা ও দলকোলাহলের মধ্য দিয়া ভারতের সেই বিশাল ও স্থগভীর একত্ব যথন উপলব্ধি করি তথন আনন্দ ও উৎদাহে হাদয় পূর্ণ रुहेश डिट्ठं। वित्तर्भ आमात हेराहे अक প্রধান শিক্ষা ও এমন আনন্দ ও বল আর কিছতে পাই নাই। এখন মনে হয় ভারতের যে কোন স্থানে যাইয়া জীবন কাটাইতে পারি, কারণ তাহারা সকলেই যে আমার আপনার জন।

আমেরিকাস্থিত ভারতীয় ছাত্রবন্দ অধিকাংশই নিজে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া এদেশের সমস্ত থরচপত্র নির্বাহ করেন। কেহ কেহ এজন্ত দৈনিক ৩,৪ ঘণ্টাকাল অবসর সমরে কাজ করেন কেহ কেহ ছুটীর সময় বা কিছুদিন কলেজে না যাইয়া বাহিরে পয়দ। উপার্জন করিয়া পরে কলেঞ্চে ভর্ত্তি হন। যদিও ইহাতে কিছু বেশী সময় লাগে তবুও ইহাই প্রশস্ত বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহার পর সমস্ত সময় কলেজের কাজে নিযুক্ত থাকা যায় ও বিভালয়ে এত শিথিবার জিনিষ আছে যে যত সময় দেওয়া যায় ততই ভাল। কাল 'ও পড়া এক দঙ্গে করিলে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হয় কিছু অপেকাকৃত অল সময়ে শেষ করিবার আশায় অনেকে ইহাই পছন্দ करतन। तकर वाड़ी श्टेट किছू किছू অৰ্থ পান কিন্তু ভাহাতে খ্রচ কুলায় না. মুতরাং সকলইে অল্লাধিক পরিমাণে কাজ করিতেই হয়। এই স্বাবলম্বনে একটা সবল আনন্দ আছে ও কোন হঃণ কণ্ঠই আমা-অভিভূত করিতে পারে না। निशदक অবশ্র আমাদের গৌরব করিবার ইহাতে

কিছু নাই। দেশের নানারপ তৃঃধ
দৈন্তের তুলনার আমরা এথানে
ভালই আছি। আমাদের অভাব দৈত
দেশের তুলনার সামাতা। কেহ কেহ এই
সামাত বাাপারকেই মহা স্বার্থত্যাগ ও দেশের
পক্ষে গৌধবজনক বলিয়া বৃথা বাড়াইয়া
থাকেন। কিন্তু এই অয়থা প্রশংসার আমাদের
অপকারেরই সন্তাবনা। ইহা আমাদের আ্রমর্যাদাকে আঘাত করে এবং সামাত কার্যকে
বড় করিয়া আমাদের কর্তব্যের গুরুত্বোধকে
আমরা ক্ষুণ্ণ করি। \* \*

দেশের জনসাধারণের অমিদের ব্যবহারের বিষয়ে আরেও ছই একটা কথা বলিবার আছে। আমাদের পূর্ব পুরুষগণের দোষ তুর্বগতা বিষয়ক নিন্দায় আমাদের শিক্ষিত সমাজের একদল মুখ্রিত হটয়া আছেন। আবার আর এক দলের বিশ্বাস যাহা কিছু পুৰাতন তাহাই ভাল নিথুতৈ ও তাহা হইতে আর কিছু মহতর হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত দলের মধ্যে অনে-কেই অস্থিকু স্মাজসংস্থারক, বুগ্যুগান্ত-রের আবর্জনা তাঁহারা একদিনেই পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে চান, এবং তাহা অসম্ভব দেখিয়া স্বস্থ আদর্শ বজায় রাখিবার জন্ম সমাজ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কালক্রমে এত দূরে চলিয়া यान यে সমাজ হৃদয়ের স্পান্দন তাঁহাদিগকে আর স্পর্শ করে না। ফলে উভয় পক্ষেরই কাত। তাঁহারা যে উচ্চ উদ্দেশ্য ও মঙ্গল ইচ্ছা লইয়া কার্যারন্ত করেন পরিশেষে ভাহাই অজানিত ভাবে সঙ্কীর্ণতায় পরিণত হয়। সমাজের কাজ করিবার জন্ম যে সহিষ্ঠা, অধ্যবসায়, ও অনস্তপ্রেমের আবিশ্রক ভাষার অভাব বশত:ই এরূপ হইরা থাকে। অপর্নিকে শিক্ষিত সমাজের গোঁড়া দল, চিন্তা শ্রু, উদামধীন ও মৃতপ্রায়। সমা-জের সহস্র দোষ ছর্কলতা দেখিয়াও বুঝিয়াও তাহার নিরাকরণের কোন চেষ্টা নাই ; মূকের মত তাহাই সহ করিয়া পিট হইতেছেন। ইহারাও সমাজ শরীরের ব্যাধি স্বরূপ। কেবল সমাজের দোষ দেখিয়া ও কীর্ত্তন করিয়া বিশেষ লাভ নাই। সেবা ও শিক্ষা বিস্তার ছারা সমাজের এই ত্র্বলতাগুলিকে দুর করিতে হইবে। ভারতের প্রত্যেক নরনানী লইয়া আমাদের যে সমাজ গঠিত তাহা শত দোষ হক্ষণতা সত্তেও আমার প্রাণেরপ্রাণ, আমি তাহারই একজন ; তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন আমার কোন অন্তিত্ব নাই। মাভার যে ব্যাধি ভাহা নিবারণের জন্ত কায়মন ভাহার দেবা করিতে প্রাণে সামাদের হইবে। মাটীর মভ সহিষ্ণু হইয়া যেন চিরকাল তাঁহারই সেবা করিতে পারি। **গেবাই আমাদের ধর্ম ও সেবাই আমাদের** কশ্ম।

নিম্প্রেণার উপর অত্যাচার পৃথিবীর
সর্বদেশেই হইয়া আদিয়াছে ও এখনও যথেট
হইতেছে। অথচ জনসাধারণ পৃথিবী ভরিয়াই
আল মাথা তুলিয়া উঠিতেছে ও ভাহাদের
ভাষ্য অধিকারের দাবী করিতেছে। এই
অত্যাচার প্রসঙ্গে আমাদের অনেক লজ্জাকর
কথার সহিত প্রশংসার কথাও কিছু আছে।
পাশ্চাত্য দেশের প্রবল্জাতি সমূহের সংঘর্ষে
আসিয়া অনেক গুর্বাল জাতি পৃথিবী হইতে
লুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে এমন কি এমন
অনেক জাতি ইহা পৌক্ষকর বলিয়া মনে

করেন। আমাছের ইতিহাস এ কলকে মলিন নহে। আমাদের পুর্বাপুরুষগণ ভারতে সমস্ত व्यक्षितानी नहेशा अकरी विभाग खाकि गर्रातत চেষ্টা করিয়াছেন ও সে চেষ্টা আজও চলি-তেছে। ভারতের ইতিহাস গভীরভাবে আলোচনা করিলে আমরা এই চেষ্টার অনেক প্রমাণ পাই। কার্য্যতঃ তাহা লাভ না করিতে পারিলেও তাঁহারা আমাদের এমন এক মহান আদর্শ দিয়াছেন যে সেই ভিত্তির উপরই আমাদের এই বিচিত্র মহাজাতি সংগঠন সম্ভব। সর্বভৃতে ঈশ্বরত্ব বেদান্তের এই শিকা আমা-দের বিচিত্র জ্বাতি সমূহকে এক করিবার এক প্রধান উপায় বলিয়া মনে হয়, এবং ইহাই আমাদের জাতীয়তার এক প্রধান অবলম্বন হুইবে। এই জটিল জাতি সমস্থার সমাধানই আমাদের গৌরবের জিনিদ হুইবে এবং বিধাতা ইহারট জন্ম আমাদিগকে প্রস্তুত করিতে-

ছিলেন। আমরা অতীত ভারতের গৌরব
করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষগণ
যে কার্য্যের স্ত্রপাত করিয়া গিয়াছেন এবং
যাহা সম্পূর্ণ না হওয়ায় আমাদের পতনের
কারণ হটয়াছে সেই কার্য্যকে সম্পূর্ণ করিয়া
আমাদের দেশ ও জাতিকে আরও গৌরবান্থিত
ও মহিমান্তি করিতে পারিশেই আমরা সেই
গৌরব করিবার অধিকারী। \*

আমাদের বিশ্ববিভালয়ের স্থাপন ইতিহাস অতি বিচিত্র। একটা রমণীর (Mrs. Stanford) মহদন্তঃকরণ ও উদারতায় ইহা আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অর্থশালী বিভালয়। পরীক্ষা হটয়া গেলে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ ইবার ইচ্ছা রহিল। এই মে মাদের পর হইতে নিয়ম মত লিখিতে পারিব বলিয়া ভরসা করি।

ইতি, দেবক শ্রীস্থরেন্দ্রমোহন বস্থ।

# महानद्भत देवतागा।

বাপমায়ে বড় সাধ করিয়া তাহার নাম রাধিয়াছিল সদানন্দ। পাড়ার ছইলোকেরা তাঁহাদের স্বেহের ভুলটাকে সংশোধন করিয়া তাহাকে নিরানন্দ বলিত।

সে ছেলেবেলা হইতেই কেমন অনাবশুক গন্তীর। শৈশবে সে 'তাই তাই' করিয়া হাসে নাই। বালো পাঠশালায় গিয়া চঞ্চলতা প্রকাশ করে নাই। এক্স তাহার সহপাঠারা তাহাকে গুরুমশায় বলিত। এখন সদানন্দ যৌবনপথের অনেক্থানি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, এখন ও তাহার না হাসিবারই ক্থা। সদানন্দ হাসে নাই কিন্তু তাহার যথারীতি বিবাহ হইয়াছে; এবং গুটিকত শিশুর কলকাকলিতে তাহার গৃহ মুথর হইয়া উঠিতেছে।

এইদব ব্যাপারগুলা দ্রদানন্দের জাবনের
সঙ্গে ঠিক থাপ থাইতেছিল না। প্রথম,
বিবাহ ব্যাপারটাই তাহার গাস্তার্থ্যের প্রতি
নিষ্ঠুর উপহাদ—বাপমায়ের দারুণ ষড়যন্ত্র।
ছাদনাতলায় শালাশালীতে কান মলিয়া,
বাদর্ঘরে বিজ্ঞাপ করিয়া, কথায় কথায় ঠকাইয়া স্পানন্দের গাস্তীর্যাকে টলটলায়মান
করিয়া তুলিয়াছিল।

স্ত্রীটি অপরিবর্জনীর উপদ্রব। থাও দাও থাক। তা না, তাঁহার আবার সথ কত! হাসি চাই, ঠ'টা চাই, রসিকতা চাই। সদানন্দের প্রাণ এই এক কোথাকার-কেউড়িয়া-আসিয়া-জুড়িয়া-বসা অত্যাচারীর উৎপাতে ত্রাহি তাহি ডাক ছাড়িতেছিল। বেচা-রার বারবার মনে হইত—

"ন্ত্রীর চাইতে কুমীর ভালো বলে সর্ব্ব শাস্ত্রী। কুমীর ধরলে ছাড়ে তবু, ধরলে ছাড়ে না স্ত্রী।"

বিবাহের ছ্চার বছর পরেই স্ত্রীটি নূতনতর উপদ্রবের পন্থ। আবিষ্কার করিল। বছরে একটি করিয়া শিশুর আমদানিতে বর ভরিয়া কেলিবার উপক্রম। শুধু তাই হইলেও ত সদানন্দ বাঁচিত। শিশুগুলা হালে! তাহারা নাচে গায়, বত্রিশ রকম মুখভুলা করে, সদান্দর্শের ভীষণ গন্তীর শাশুবছল মুখ দেখিয়া একটুও ভয় করে না, বরং তাহাদের আক্রোশ দাড়ির উপরেই অধিক। এইসব দেখিয়া শুনিয়া সদানন্দের গান্তীর্যারকা করা অনেক সময় হুংসাধ্য হইয়া উঠিত।

গাঁরের লোকেরাও কি কম উৎপাত করে। তাহারা সদানদের অমন গান্তার্য্যের কিছুমাত্র থাতির না করিয়া কেহ বা তাহার মাথায় চাঁটি মারিত, কেহ বা গায়ে হুঁকার কল ঢালিত, কেহবা তাহার দাড়ি ধরিয়া টানিত।

বাল্যাবিধি লোকের অভদ্র উৎপাতে সদানন্দ মনে মনে ভারি বিরক্ত হইতেছিল। ক্রনে তাহার গৃহ যথন পাঁচ ছয়টি শিশুর ক্রন্দন কোলাইল আবদারে অভিষ্ঠ হইয়া উঠিল তথন একদিন সদানন্দ "ধুতোর" বলিয়া গৃহ ছাড়িয়া প্রস্থান করিল।

দে গৃহ ছাড়িল, অদৃ**ট কিন্ত তাহাকে** ছাড়িল না।

সদানন্দ চায় বেশ একটি নিঃসঙ্গ নির্জ্জনে
সে আপনাকে লইয়া গুম হইয়া জীবনটা
কাটাইয়া দেয়। তাহার ভাগাবিধাতা কিন্তু
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন অন্তর্মপ। দূর হইতে
পর্বতের গুহা, গহন বন মনের মধ্যে বেশ
একটা বিরাট রকমের ভাবসঞ্চার করে, কিন্তু
বাস্তব জীবনে সেগুলার মধ্যে করিছের অংশটা
পূঁজিয়া পাওয়া হৃদর। গুহার মধ্যে কাঁকর
বাবনের মধ্যে ফলপাকড় থাইয়া ত জীবনটাকে অধিক দিন ঠেকাইয়া রাথা যায় না।
কুলা জিনিমটা সদানন্দের অতবড় গান্তীর্ঘাকে
একেবারেই ভয় করিত না।

সদানল এক গ্রামের স্থল্ব প্রান্তে একথানা কুঁড়ে বাধিল। সাঃ সেথানেও কী
জ্বাত্তন! হাটের ব্যাপারী লোকগুলা
তাহারই কুটীরে গিয়া তামাক ধাইবার আগুন
চায়, রুষকেরা গান গাহিয়া শান্তিভঙ্গ করে,
ভবপুরে ছেলেগুলো মরিবার আর ভায়গা
না পাইয়া ভাহারই কুটীবের চারিদিকে ঘুর-

আহারের সঞ্চার জন্ত মাঝে মাঝে গ্রামেও চুাকতে হয়। সেথানেও কি বত জ্ঞাল। গ্রামের কুকুর গুলা থেউ থেউ করিয়া তাহাকে নাচাইয়া তুলে, ছেলেগুলা সেই সঙ্গে হাতভালি দিয়া কেপাইয়া দেয়, মেয়েরা প্যান্ত ঘোমটার আড়াল হইতে সন্ন্যাসী মিনসের নাকাল দেখিয়া কটাক হানিরা মুচকি হাসে—অত বড় গান্তীর্যাটাকে একটুও

গ্রাহ্ম না করিয়া একেবারে নান্তানাবুদ করিয়া দেয়।

সদানদের সে প্রামে আর বাস করা চলিশ না। সে খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক গ্রামের বাহিরে তেপান্তর মাঠে শ্রশানের মাঝে আপনার আন্তানা গাড়িল।

শাশানভাগায় কেহ তাহাকে বিরক্ত করিতে আসিত না। কালেভজে শব-সঙ্গারা তাহার কুটারে আশ্রম লইত, প্রতিদানে যাহা দিয়া যাইত সদানন্দের তাহাতেই কোনো রক্ষে দিন-গত পাপক্ষয় হইত।

এখানে সদানন্দ এক রকম মনের স্থাই নিশ্চিম্ভ ছিল। বেচাগার ভাগ্যবিধাতা কিন্তু নিশ্চিম্ভ ছিলেন না।

একদিন কয়েক জন লোক একটি শব সংকার করিতে শাণানে সাসিয়াছে। ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাহারা তাড়াতাড়ি শবটাকে আনিয়া সদানন্দের কুটীরের বাহিরে রাখিল এবং অভ্যর্থনার সপেকা না করিয়াই সদানন্দের কুটীরের মধ্যে ঠোলয়া ঢুকিয়া পড়িল।

ছোট কুটীর। তাহার মধ্যে পাচ ছয়
জন লোক চুকিয়া জটলা কলরব আরম্ভ করিয়া
দিল। সদানন্দের তাহা অসহ্য বোধ হইতে
লাগিল। তাহার উপর তাহারা তামাকের
ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাইয়া সদানন্দ বেচারাকে
একেবারে অতিগ্র করিয়া তুলিল। সদানন্দ
আন্তে আন্তে পাশ কাটাইয়া কুটীরের দ্বারের
মুখে আদিয়া দাড়াইল।

মুবল ধারে বৃষ্টি হইতেছে। শব বাহিরে পাড়িয়া ভিজিতেছে। সদাননদ তাহাই দেখি-তেছে। হঠাৎ তাহার মনে হইল, শব যেন একটুনড়িল। দানো পাইল নাকি! দানন্দ ভৈয়ের বড় একটা তোয়াকা রাথিত না, রাথিলে শাশান আপনার বাসস্থান বলিয়া বাছিয়া লইতে পারে ? সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রোমবছল ঝাঁপালো জার তলদেশ হইতে চক্ষু চাড়িয়া দেখিতে লাগিল বাস্তবিকই শব নড়িতেছে। যাহারা শব আনিয়াছিল তাহারা ঘরের ভিতরে আপন মনে ধ্মপানে ও গল্পজনায় মত্ত ছিল,আর সদানন্দ ছিল ঘার আগুলিয়া; তাহারা বাহিরের ব্যাপার কিছুই জানিতেছিল না।

সদাননদ ষখন দেখিল যে শব স্পষ্টই
নজিতেছে তথন সে কুটীর হইতে বাহির
হইয়া পড়িল। শববাহী একজন বলিল "কি
ঠাকুর, কোথায় যাও।"

দদানল কোনো উত্তর দিল না। শবের কাছে গিয়া মুথের ঢাকা খুলিয়া ফেলিল।
শব চক্ষু মেলিয়াছে, বৃষ্টিধারা ইাপাইয়া
ইাপাইয়া পান করিতেছে। সদানল শবেব
ম্যাচকা ধরিয়া হড় হড় করিয়া কুটীরের মধ্যে
টানিয়া লইয়া গেল। শববাহীয়া কোলাহল
করিয়া আপত্তির স্বরে বলিল "ওকি ঠাকুর,
ওটাকে আবার এর মধ্যে ভরছ কেন ?"

সদানন্দ এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া শবের ভ্রুষায় নিযুক্ত হইল। সকলে সবিশ্বয়ে দেখিল শব চেতনা লাভ করিয়া উজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। সকলে ভয়ে বিশ্বয়ে অবাক আড়স্ট হইয়া গেল। সন্ন্যাসী বাবা সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহার পুণ্যস্পর্শে মৃত শব সঞ্জীবিত হয়, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া তাহাদের রোমাঞ্চ হইল। সকলে ভক্তিভরে মহাপুরুষের পায়ের ধূলা মাথায় লইল।

অল্লকণের মধ্যেই গ্রামে রাষ্ট হইয়া গেল

সন্ত্যাসী মরা মান্ত্র বাঁচাইতে পারেন।
গাঁ ভাঙিয়া রাজ্যের নরনারী আবালবৃদ্ধবনিতা
সদানশ্বের কুটীর ঘিরিয়া ভিড় জমাইয়া তুলিল।
পীড়িতের আস্মীয় স্বজন সদানন্বের চরণে
প্রিয়া গডাগডি দিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সদানন্দের খ্যাতি
দাবান্দের মতো ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।
প্রতিদিন কত দেশের বাসি মড়া, গলিত কুট
আসিয়া তাহার দ্বারে ধরা দিতে লাগিল।
শাশান্ডাঙ্গায় মেলা বসিল, দোকান পসার
হাটে অমজমাট। কত দেশের কত
লোক কত রকম মানসিক করিয়া সন্ন্যাসী
বাবার চরণে আসিয়া পড়িতে লাগিল। সদ্নন্দের কোনো পুরুষে কেহ বৈত্য ছিল না,
অথচ বেচারাকে দিরিয়া ছনিয়ার রোগার
সনির্কল্প ক্রণ প্রার্থনা দিবানিশি ধ্বনিত
হইতে লাগিল।

নাচার সদানন্দ হাতের মাথার যাহা পার তাহাই দেয়। সকলে ভক্তিভরে সেবন করে, মাছলি করিয়া ধারণ করে। অনেকের রোগ বিশ্বাদের জোরেই সারিতে লাগিল। আর সেই সঙ্গে সংস্পানী বাবার থ্যাতি প্রতি-পত্তি বাড়িয়া চলিল। যাহাদের রোগ সারিত না তাহারা বিগুণ আগ্রহে সদানন্দের চরণ চাপিয়া ধরিয়া বলিত "হে বাবাঠাকুর, কি পাপ দেখে আমার ওপর দ্যা হল না।"

সদানন্দ বেচারা উত্যক্ত হইয়া উঠিল।
সংসার ছাজ্য়া পলারন করিয়াছে বলিয়া
বিশ্ববিধাতা আজ সারা সংসার ডাকিয়া
তাহারই কুটারদ্বারে আনিয়া হাজ্মির
করিয়াছেন। সদানন্দ দেখিল এর চেয়ে
সে নিজের গ্রামে নিজের গৃহে চের শাস্তিতে,
চের আরামে, চের শাস্তিতে ছিল। ভাহার
বৈরাগ্যের উপর বৈরাগ্য আসিল।

একদিন সকালে সকলে স্থিক্সরে আধিক্ষার করিল—বাথা সিদ্ধপুরুষ অন্তর্ধান করিয়াছেন। সকলে হায় হার করিতে লাগিল।
সিদ্ধপুরুষের অন্তর্ধানে শ্রশানডাঙ্গা ক্রমে ক্রমে
আধার শ্রশান হইয়া গেল।

শ্রীচারুচক্স বন্দ্যোপাধ্যার।

## বর্ষাপ্রভাত।

বর্ষা এল, প্রিয়তম অসীম অম্বর
সীমাগত পুঞ্জমেবে, প্রাতঃ ত্র্যাকর
নিক্ত্রম একেবারে স্থীর মতন,
স্থামল তকলতা, বন উপবন
মর্মর সঙ্গীত মুগ্ধ পল্লব নিচয়
পবনের আন্দোলনে আজি ছন্দোময়।
শীপ্রায়ম্বদা দেবী।

### শতদল।

মাজি ভরা শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারে,
মেথের কাজল-কালো শ্রাম অন্ধকারে,
মপ্র্ব-উজ্জন শুল্র বিহালেখা সম
নিরাশা-নিক্য-ক্ষণ হৃদয়েতে মম
জাগিছে ভোমার স্মৃতি ক্ষণ কোমল।
অসিত সরসী কলে পূর্ণ—শতদল।
শ্রীধীরেক্তনাথ দত্ত।

#### वत्र्य ।

বর্ষার রূপ হেরি মানবের মাঝে; আক हरण इ गर्जाक, हरण इ निविष् मार्ख। হৃদয়ে তাহার নাচিয়া উঠেছে ভীমা. ধাইতে ধাইতে লোপ করে চলে সীমা. কোন ভাড়নায়:মেঘের সহিত মেঘে বক্ষে বক্ষে মিলিয়া বজ বাজে। বর্ষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

পুঞ্জে পুঞ্জে দূর স্তদুরের পানে मल मल हल दक्त हल नाशि कारन । জানেনা কিছুই কোন মহাদ্রি তলে গভীর শ্রাবণে গলিয়া পড়িবে জলে. নাহি জানে তার ঘন োর সমাবোচে

> কোন সে ভীষণ জীবন মরণ রাজে ! বর্ষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

ঈশান কোণেতে ঐ যে ঝড়ের বাণী গুরু গুরু রবে কি করিছে কানাকানি।

দিগন্তরালে কোন ভবিতবাতা ন্তব্য তিমিরে বহে ভাষাখীন বাথা, কালো কল্পনা নিবিড ছায়ার তলে

> ঘনায়ে উঠেছে কোন আসর কাজে ! বর্ষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

> > শ্রীরবীক্রনাথ ঠাকুর।

### मभादना हन।।

জাবনের দৃশ্যমালা। '३'ल८७ মহিলার প্রণীত। দাস্যত্তে মুদ্রিত। ১০১৬। মূল্য লিখিত নাই। এ খানি কবিভাগ্রন্থ। শতাধিক কবিভার গ্রন্থের কলেবর পূর্ব। বাঙালী নারীর প্রথম থও। হামেদ আলী প্রণীত। ৪নং উইলিরমস্ कोदत्नत्र इःवकाहिनो ! (वननात्र এक हो। कक्ष्म अन्त लन, नामगरस्य मृजिष्ठ। मूला नग आना। सूमनसान

আগাগোড়া বহিয়া গিয়াছে। তবে এরূপ বাক্তিগত কবিতা ঠিক সমালোচনার সামগ্রী নহে।

মোসলেম কর্ম্মবীর চরিত্যালা—

সমাজের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কর্মবীরের জীবনী
ইহাতে সক্ষণিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা বিশুদ্ধ,
গন্তার—তবে রচনায় সরস্তার অভাব। মুসলমান
বালকের চরিত্রগঠনে আদেশগুলি অদিতীয় সহচর
এবং সাধারণের পক্ষে জ্ঞাতব্য ভাবে পূর্ব এই গ্রন্থখানি
বিশিষ্ট আদের লাভের যোগ্য।

বিলাত ভ্রমণ। প্রথম ভাগ। বিলাতের পথে। ডাক্তার শীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ, এম, ডি. প্রণীত। কান্তিক প্রেদে মুদ্রিত। ইঙিয়ান পাব্লিশিং হাউদ হইতে প্রকাশিত। মূল্য দশ व्याना भाज। वाक्षांनी शार्रिकत निक्छे हेन्द्रवार्त्त নাম স্পরিচিত। বিলাত ঘাইবার সময় তিনি পথে যাহা দেখিরাছিলেন তাহারি বিবরণী লইয়া পাঠक সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহার হাবয় কবির হাবয়--সেই জন্মই তাঁহার রচিত লমণ কাহিনী উপকাদের মত ফুললিত, কবিভার মত মর্মপেশী ! লেখকের যেমনি উদার সহামুভূতি তেমনি স্কা দৃষ্টি! অতি ছোট বিষয়টি—যাহা সাধারণের চকু এড়াইয়া তাহা ভাঁহার চিডে গভীর ভাবের छत्रक जूला। इन्स्वाव्त तहनात्र विरमध (प्रोमधा কি-গ্রন্থের ভূমিকায় স্থলেখক শ্রীযুক্ত স্থীজনাথ ঠাকুর ভাহার প্রতি মনোজ ইঞ্চিত করিয়াছেন। বাঙালায় 'ভ্রমণ কাহিনী' ছাপমারা গ্রন্থের সংখ্যা প্রচুর কিন্ত-ভাষার মধ্যে প্রকৃত 'লম্ কাহিনী' অলই। (महे चल्रान्धाक शकावनीत गर्धा हेन्द्रातूत 'विलांड ভ্ৰমণ' যে বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য দে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবল লেখকের ভাষার দিকে একটু সতর্ক দৃষ্টি থাকিলে ভাল হয় ৷ গ্রন্থের দিতীয় ভাগ দেবিৰার আশায় আমরা উদ্গ্রীব রহিলাম।

খাথেদসংহিতা। (বঙ্গান্তবাদ পাদো)

শীরামচন্দ্র সাহিত্য সরকতী কর্তৃক অকুবাদিত,রাজসাধী
আর্থ্যসন্মিলনী হরিসভা হইতে প্রকাশিত। বঙ্গান্দ ১৩১৭। বার্ষিক মূল্য সাধারণের পাকে ৩:৫০,
ছাত্রগণের পাক্ষেত্। ঢাকা শীনাথ প্রেসে মুদ্রিত।
প্রক্রিক মাসে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইবে। অকুবাদক ভূমিক।'য় লিখিয়াছেন, "গদ্য অপেক্ষা পদ্যময় ৰাক্য আমাদের মনের উপর বেশী ক্রিয়া করে—কবিতার চৌদ অক্ষরের একটি ক্রুল পঙ্কি মানবের মনে যে বিশ্বাস জ্বাইরা দের শভ ঐতিহাসিকের সহস্র পৃঠা নিঃশেণিত ইতিহাসও তাহা দূর করিতে পারে না"; তাই বেদগ্রন্থের বহুল প্রচারার্থ অক্ষ্বাদকের প্রয়াদ। সাহিত্য-সরম্বতী মহাশয় ক্ষমা করিবেন, তাহার উদ্দেশ্রের সকলতা সম্বন্ধে আমাদিপের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। কারণ এই গ্রন্থে অক্ষ্বাদের ভাষাও বাক্য এমনি উৎকট যে তাহার রম গ্রহণে সাধ হইলেও সাধ্য হইবে না। ইহাপেক্ষা সক্রম গলেয় অক্ষাদককেও এই দাকণ গ্রিম্মে 'চৌদ্দ গণিয়া গলেদম্ম হইতে হইত না।

বিভালয় বিধায়ক বিবিধ বিধান-শ্রীমঘোরনাথ অধিকার্মা প্রণীত। ভারতমিহির যত্ত্ৰে মুদ্ৰিত। বাধাই শূক ছুই টাকা। কৰিত। ৰাটক নভেল প্লাবিত বঙ্গদাহিত্যে প্ৰয়োজনীয় শিশু-শিকা বিষয়ক গ্ৰন্থ বিধল বলিলে কিছুমাত্ৰ অত্যুক্তি হয়। 'জাতি,' 'জাতি বলিয়া গগনভেণী বঞ্কুতায়— আমরা রীতিমত করতালি সংগ্রহ করি, প্রবন্ধ লিখিয়া 'वाहवा' नहे, अथा महे बाजि-गर्रानत मृत्न य ভविदा९ বংশীয়গণের স্থশিক্ষা নির্ভন্ন করিতেছে--সে সম্বন্ধে আমরা ভুলিয়াও ছুইটা কথা কহি না। বাঙলার অধ্যা-পক ও শিক্ষকমহাশয়গণ কাব্য সমালোচনা, রদরচনাতেই অবসরকাল ধাপন করেন, অথচ তাঁহাদিণের ভূয়ো দর্শন বা অভিজ্ঞতার ফলম্বরূপ শিক্ষাপদ্ধতি স্থানে তাহাদিগের মতামত সাধারণে জানিতে পারিলে কত উপকার হয় ভাহা কেছ ভাবিয়াও দেখেন না! অবশ্য আমরা এমন বলিতেছি না যে ভাঁহারা কাবাা-লোচনা প্রভৃতি ছাড়িয়া দিউন। তবে এ বিষয়েও তাহ।দিগের একটি কর্ত্তব্য আছে। আমাদের অধ্যাপক ও শিক্ষক মহাশ্র গণের মধ্যে এমন অনেক আছেন. ওকালতা ভাঁক্তারী করিলে ঘাঁহারা ধনকুবের হইতে পারিতেন, তাঁহারা শুধুই উদরারের জক্ত যে শিক্ষতা

করিতেছেন, এ কথা মনে করাও পাপ! বর্ত্তমান গ্রন্থানি অঘোর বাবুর বছদর্শিতার অম্ল্য ফল! পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত ও মুদ্ধ ইইয়াছি। বালকগণের শিক্ষা, শাসন, শরীর পালন, নীতি, ধর্ম প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োভনীয় কথা, গ্রন্থকার এই পুতকে বলিয়াছেন! এই গ্রন্থ সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার ও প্রকাশক, বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন! বালকবালিকা, অধ্যাপক, অভিভাবক সকলের পক্ষেই গ্রন্থখানি অতুলনীয় সামগ্রী। সকলেরই পাঠ করিয়া দেখা উচিত। গ্রন্থখানি গৃহ পঞ্জি চার মত বাঙালীর গৃহে বিরাজ করুক, ইহাই আমাদি,গর প্রার্থনা।

জাপানী ফানুস। শ্রীযুক্ত মণিলাল গলোপাধ্যায় প্রণীত। দিতীয় সংকরণ মূল্য আট আনা। কান্তিক প্রেদে মৃদ্ধিত ও ইঙিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। এক বংসরের মধ্যেই এনেশে যে গ্রন্থের দিতীয় সংকরণ প্রকাশিত হয় তাহার আবার ন্তন করিয়া পরিচয় দেওয়া নিম্পান্তেয়র গোরব। ইহার গলগুলি মনোরম—শিশু-সাহিত্যের গোরব। দিতীয় সংকরণে গ্রন্থের ভাষা

করিতেছেন, এ কথা মনে করাও পাপ! বর্তিমান গ্রহণানি স্থানে ছানে স্পাপেকা সহজ করিয়া দেওয়া ইইয়াছে অঘোর বাবুর বহুদর্শিতার অনুলাফল ! পাঠ করিয়া এবং বাধাট্টুকুও চমৎকার ইইয়াছে। অথচ মূলা আমারা আনন্দিত ও মুদ্ধ ইইয়াছি । বালকগণের শিকা, বাড়েনটো।

টাক্ ভুমা ভুম্ ভুম্। প্রকাশক শ্রীমণিকাল গলোগাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাটস, ২২ কর্ণওয়ালিদ স্থাট। কাস্তিক প্রেমে মুদ্রিত। এখানিও
শশুপ্রিয় গ্রাহ। গ্রহণয়ের নাক্ষ অপ্রাত। শিশুসাহিত্য রচনায় তিনি প্রভুত দক্ষতায় পরিচয়
দিয়াছেন। বেগুন-ক্ষেতে শ্গালের নাসিকায় কাঁটা
ফুটিয়া মাওয়ায় পুরাতন চিরম্বনর গল্পট নাট্যাকারে
পরিণত করা সহজ নহে। লেখকের প্রয়াস সার্থক
হইয়াছে। সাতটি লৃথ্যে শিয়ালের অলৃষ্টের অপুর্কা গতিপ্র্যায় ম্বনরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা
সহজ এবং মিয়্ট—শিশুল্বর নিমেষেই তাহাতে আকৃষ্ট
হইবে। শিশুগণ টাক্ ভুমা ভূম্ ভূম্' পাইয়া বে
ভানন্দে উৎকৃষ্ট চিত্রে সোনায় সোহাগা মিশিয়াছে।
গ্রের মূল্য চার হ্যানা।

শীপতাৰত শৰ্মা।

## বর্ষা।

ঐ দেও গো আজ্কে আবার পাগ্লি কেগেছে,
ছাই মাথা তার মাথার জটার আকাণ চেকেছে!
মলিন হাতে ছুঁরেছে দে ছুঁরেছে দব ঠাই।
পাগল বেরের জ্ঞালার পরিচ্ছের কিছুই নাই!
মাঠের পারে দাঁড়িয়েছিল ঈশান কোণেতে,
বিশাল শাথা পাতার ঢাকা শালের বনেতে;
হঠাৎ হেদে দৌড়ে এনে পেয়ালের ঝোকে;
ভিজিয়ে দিলে ঘরমুবো ওই পায়রা গুলোকে!
বজু হাতের হাততালি দে বাজিয়ে হেদে চায়,
ব্কের ভিতর রক্তধারা নাচিয়ে দিয়ে যায়;
ভর দেখিরে হাদে আবার ফিক্ ফিকিয়ে দে,
আকাশ স্কুড়ে চিক্ মিকিয়ে চিক্ মিকিয়ে রে!

ময়্র বলে 'কে গো ?' এবে আকুল করা রূপ,
ভেকেরা কয় 'নাহিক ভয়,' জগৎ রহে চুপ্;
পাগ্লি হাসে আপন মনে পাগ্লি কাঁনে হায়
চুমার মত চোথের ধারা পড়ছে ধরার গায়।
কোন্ মোহিনীর ওড়্না সে আজ উড়িয়ে এনেছে,
পূবে হাওয়ায় ঘূরিয়ে আমার অজে হেনেছে;
চম্কে দেখি চকে মুখে লেগেছে এক রাশ
ঘূম পাড়ানো কেয়ার রেগু, কদম ফুলের বাদ!
বাদল্ হাওয়ায় আজ্কে আমার পাগ্লি মেতেছে;
ছিল্ল কাথা স্থাশশীর সভাল পেতেছে।
আপন মনে গান গাহে সে নাই কিছু দুক্পাত,
মুগ্ধ জগৎ, মৌন দিবা, সংজ্ঞাহারা রাত।
গ্রীসভোজনাথ দত্ত।

## শোকবার্তা।

#### চন্দ্রনাথ বস্থ।

সাহিত্যসেবী শ্রহাপেদ চল্রনাথ বস্তু চল্রনাথ ১২৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন।
মহাশয় গত ৬ই আধাঢ় প্রলোকগমন আপন প্রতিভাবলে যশের সহিত প্রবেশিকা
করিয়াছেন। শীহার মৃত্যুতে বাংলাসাহিত্য হইতে আইন প্রীক্ষায় প্র্যান্ত টেকীর্ণ
একটি পুরাতন পিয় সেবক হারাইল। ছইয়া তিনি কিছুদিন ওকালতী করেন।



চক্রনাপ বস্থ।

পরে সে কর্ম ভাল না লাগায় অল্প দিনের জন্ত ডেপুটি ম্যাজিট্ট্রেটী করিয়া বেঙ্গল লাইবেরির অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেঙ্গল লাইবেরিয়ান বলিয়াই সকলে তাঁহাকে জানিত।

বাংলা ভাষাকে মুণা করা এবং বাঙালী
ছইয়া মাতৃভাষায় মূর্য হওয়া সে মুগের একটা
রোগ ছিল। চন্দ্রনাথও অর্কিজীবন প্রয়ন্ত
বাংলা জানিতেন না বা অফুশীলনও করিতেন
না। ইংরাজিতে প্রবন্ধ বিথিতেন, ইংরাজি
সাহিত্যের অফুশীলন করিতেন। পরে স্বর্ধীয়

বিদ্ধিমচন্দ্রের দ্বারা অনুক্রদ্ধ ইইয়া তিনি মাতৃভাষার প্রতি মনোযোগ দান করেন এবং
কিছুদিনের মধ্যেই দেশের সাহিত্যক্রেরে
লক্ষপ্রতিষ্ঠ লেখক ইইয়া উঠেন। বঙ্গদর্শন
ভারতা নব্যভারত প্রভৃতি মাসিক পরে
তাহার যে সকল লেখা বাহির ইইয়াছিল
ভাহাই ক্রেম ক্রেম প্রত্কাকারে প্রকাশিত
হয়। শক্তলতেম্ব, ত্রিধারা, সংযমশিকা
প্রভৃতি প্রত্থি স্বগার চন্দ্রনাথের স্মৃতিকে
তমর করিয়া রাধিবে।

#### ভোলানাথ চন্দ্ৰ।

ইঁহার নাম আজকালকার পাঠক পাঠিকারা হয়ত অনেকেই জানেন না। মৃত্যুকালে তাঁহার মহ বংসব বয়স হটয়ছিল। তিনি স্থগাঁয় মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও রামত্ত্র লাহিড়ীর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার নাম বিশ্ববিভালয়ের উপাবিতে ভারাক্রান্ত না হইলেও তাঁহার ভায় ইংরাজি ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে পণ্ডিত খুব অল লোকট আমানের মধ্যে দেখা যায়। তিনি যেনন পণ্ডিত ছিলেন তেমনি অক্রান্ত সাহিতাসেবী ছিলেন। শৈশব হইতে মৃত্যুদিন প্যান্ত তিনি

যশের বা খ্যাতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া নীরবে সবস্থতাব পূজা করিয়া গিয়াছেন। অর্থের প্রতিও উথার লোভ ছিল না। কলিকাতার এক পুরাত্য এটার্বির অফিসে কর্মা করিয়া যাহা পাইতেন ভাহাতেই তিনি সম্ভট্ট প্রকিতেন। তিনি রাজা নিগম্বর মিত্রের জাবনা এবং ভারতে ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি ক্রেক্থান পুস্থক ইংরাজি ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। ভাগাই বাদ্যানীর নিকট তাঁহার স্থাত্যুক্রপাবরাজ কারবে।

## চিত্রব্যাখ্যা।

রাজকুমার ও শক্তিমগ্রী—নদীতীরে। (ফুলের মালা)। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অভিত চিত্র হইতে।

বছদিন পরে আবার বাল্যস্থা গণেশদেবের সহিত বাল্যস্থী শক্তিময়ীর সহসা দেখা ইইয়াছে, তাঁহারা বিজন নদীতীরে আসিয়া বিসিয়াছেন। এখন গণেশদেব ধুবা পুরুষ—
শক্তিমগা ধুবতী।

স্থ্য অন্তে গিয়াছে, কিন্তু তথনো সন্ধার ধ্যবরণে পৃথিবী আচ্ছাদিত হয় নাই। পশ্চিম গগনে উজ্জ্ব লাল মেথের স্তর জমিয়াছে— তাহার আভায় জলস্থল উজ্জ্ব লাল হইয়া উঠিয়া—শক্তির ম্থমগুল অপূর্ক শোভিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই রূপমাধুর্য্যে রাজকুমার মুশ্ধ—আত্মবিস্মৃত্ত, তাঁহার মনে হইতেছে,—নদীতীরের এই বনতল—তাঁহাদের বাল্যকালেরই সেই ক্রীড়া-উপবন, তিনি সেই চতুর্দ্দশব্যীর বালক, আর শক্তি তাঁহার বালিকাদ্যী, তাঁহার রাণী। • • • তিনি তথনকার দিনের মত শক্তিকে বাঁশি বাজাইয়া শুনাইতেছেন,—শক্তি তন্ময় হইয়া শুনিতেছে। কবিও তন্ময় হইয়া এই চিত্র আঁকিয়াছেন।

স্থরদাস ও কৃষ্ণ — শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ স্বাক্ষিত চিত্রের প্রতিশিপি।

পরম রুষ্ণভক্ত অন্ধ কবি স্থরদাস একদিন বনের ভিতর একলা আপান মনে চলিয়াছেন, সম্মুথে একটা প্রকাণ্ড পাল, আর তুই পা আগ্রসর হইলেই অসাধ জলে গিয়া পড়িবেন— রুক্ষা করিবার কেই নাই—এনন সুসর শ্রীক্ষণ আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। স্থরদাস তাঁহার স্পর্শ মাত্রেই ব্বিতে পারিলেন তাঁহার চিরজীবনের আরাধ্য দেবতা স্বয়ং সম্মুথে! তিনি ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে ধরিতে গেলেন; কিন্তু ক্ষণ্ণ ধরা না দিয়া নির্মান্তাবে হাত ছিনাইয়া পলাইয়া গেলেন। কবি তথন ব্যথিত কঠে বলিয়া উঠিলেন;—

কর ছিটকায়ে যাত হো হুর্বল জান্কে মোয়। ফ্লয়'তে যব যাও গে মর্দ্দ বাধায় তোয়।

আসাকে ছকলি পেয়ে হাত ছিনিয়ে পালিয়ে গেলে—যদি হৃদয় থেকে পালাতে পার তবেই বুঝব তুমি মরদ!

উপরোক্ত শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া এই চিত্রখানি অন্ধিত।

# কবি রজনীকান্ত।

স্কৃতা ও মুক্তপ্রাণতা আজকালের কবিতার বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া যে কথা উঠিয়াছে, ভাষার নধ্যে কছুনা-কিছু সত্য নিহিত আছে। ভাবের স্পাঠতা কবিতার প্রাণ—আধুনিক অজাতশাল বালককবির মঞ্জার, নাপকুঞ্জ, বাথি, মঞ্জুল প্রভৃতি কথার আড়ম্বরে ভাহাব অন্তর্নিষ্ঠিত খাটি ভাবটুকুও প্রচ্ছের হইয়া পড়িতেছে। সেকালের —সেকালেই বা বলি কি করিয়া, —এইত সেদিনের কথা—কবি ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধ প্রভৃতির কবিতাদি কুপমণ্ডুকশ্রেণীভূক্ত ক্লচিবাগাশ পাঠককে আমোদ দিতে না পারিলেও,

রসজ ব্যক্তিমাত্রেই সে স্কল কবিতায় ভাবের ব্যক্ত তা ও প্রাঞ্জলতা এবং মৃক্তপ্রাণ কবির আন্তরিক উচ্চাস দেখিয়া মৃশ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না! তাহা থাটি জিনিস—বিচিত্র বর্ণজ্ঞার আলোকে তাহা পাঠকের চকিত বিভ্রমের স্কৃষ্টি না করিয়া একটা চিরপ্তন সভোর সহিত পরিচয় ঘটাইয়া দেয়।

দেশের এই ছদিনে কবি রজনীকান্ত রচিত "বাণা" ও "কল্যাণী" পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। রজনীকান্ত খাঁটি বাঙালী কবি। বছদিন পরে এমন অনা-ড্বর গীতিময় স্বছ সরল ভাবোন্মাদনা প্রকৃত পক্ষেই আমাদিগকে বিশিষ্ট আনন্দ দান করিয়াছে। ইহাতে পাশ্চাতা বিভ্রমের লেশ নাই, বিলাভী এদেন্সের তীব্র গন্ধ নাই, ইহা যেন বাণীদেবীর চরণাঞ্জলির যোগ্য অনাছাত অনবত নিৰ্মাল পুষ্প।

তথু ভাবের স্বচ্ছতা কেন, রজনীকান্তের ভাষা ও ছন্দের মধ্য দিয়া এমন একটি ভরঙ্গ বহিয়া গিয়াছে যে পাঠকের চিত্ত নাচিয়া নাচিয়া ভাবের অনুসরণ করে! সংক্ষেপে রজনীকান্তের কাব্যের সহিত পাঠকের পরিচয়



স্থানে রজনীকান্তের কাব্যের সম্যক আলোচনা অসম্ভব এবং বোধ হয় সে সময় এখনো আদে নাই। স্বদেশীর পুণামন্ত্র বেদিন বাঙ্গার সাধায় তুলে নেরে ভাই--"

শাধনের আমরা চেষ্টা করিব। এই স্বল্লপরিসর ঘাটমাঠ কুটার প্রাসাদ মুথরিত করিয়া তুলিল বাওলার কবি সেদিন গাহিলেন,

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড

"তাই ভালো মোদের মায়ের ঘরের গুধু ভাত, মায়ের ঘরের ঘি সৈদ্ধব, মার বাগানের কলার পাত।

বাঙালীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল! ঠিক কথা! এমন খাঁটি প্রাণের কথা শাস্ত্রে নাই—কোথাও নাই! প্রাণের স্থতারে দেন বা লাগিল—সমন্তরে তার বাজিয়া উঠিল! এই প্রাণের গান প্রথম গাহিয়াছিলেন, কবি শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দেন।

শুরু কি প্রাণের গান গাহিয়াই কবি
নীরব ? না! মাতৃপূজার যোগ্য অর্থ্য তিনি
ভারে ভারে বহন করিয়া আনিয়াছেন! করণকঠে মাতৃনাম গাহিয়া তিনি মাতৃপূজার বহু
ভক্তকে দাক্ষিত করিয়াছেন—তাহাতে জাণা
নাই, ঈর্ধা নাই, দে স্থুক্বি হৃদয়ের "ফুলচন্দন বন্দন-উপহার!" সাধকের সাধনার
উপহার! সাধকের সাধনার অনুরূপ! ধ্যানের
তুল্য! অভিসারিকার চঞ্চন চরণের ন্মপুর রব
দে ধ্যানের বিদ্ন সম্পাদন করে নাই!

তারপর হাসির গান! রজনীকান্ত হাসির গানেও অপুর্ব প্রতিভারে পরিচয় প্রদান করেন। কেই কেই রজনীকান্তকে "রাজসাহীর ছি, এল, রায়" বংলন—ইহাতে রজনীকান্তের প্রতি অবিচার করা হয়! কাট্যু কাট্যু, সেলি সেলি—তেমনি রজনীকান্ত ও বিজেক্তলালেও প্রভেদ আছে। রজনীকান্তের হাসির গান অন্তকরণ নহে, অনুরাদও নহে—তাহাতে বিলাতীর সংস্পর্শ নাই—তাহা থাঁটি স্বদেশা! রজনীকান্তের মিই স্বরটুকু যে তাহার নিজেরই ভাহা সহজেই বুঝা যায়।

वानीत कविजाछनि (कवन कविजः नरह—

সেগুলি গান। কবি স্বয়ং তাহাতে স্বর সংযোগ
করিয়া দিয়াছেন। অনেকগুলি গান আমাদিগের শুনিবার স্থােগ ঘটিয়াছিল তাহা
হইতেই বলিতে পারি গানগুলি সঙ্গীব—ভাব
বেন মূর্ত্তি ধরিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।

কবি গাহিয়াছেন,—
"তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া গুৰ তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অমুভা। তোমারি ছনমনে তোমারি শোকবারি তোমারি বাাকুলতা তোমারি হা হা রব।"

আমিও ভোমারি গো ভোমারি সকলি ত জানিয়ে জানে না এ মোহ-হত চিত আমারি বলে কেন ভ্রান্তি হল হেন ভাঙ্গ এ অহ্মিকা মিখ্যা গৌরব।" বিশ্বরাজের সম্মুখে কুন্তিত কবির আয়া-নিবেদন,—

তুমি কি মহান বিভূ আমি মলিন ক্ষুত্র,
আমি পঙ্কিল দলিগবিল্ তুমি যে হংধাসমুদ্র!
তবু তুমি মোরে ভালবাদ, ডাকিলে হুদরে এদ
ভাই এত অন্যোগ্যের লাজ!

কি স্থলর, কি মশ্মপ্রশী! বিশ্বজগতের
ক্ষুত্রতা দেই বিশ্বরাজের মহিমার বিরাটতারই
অংশ বিশেষ। কবির স্থনিপুর্গ ইপ্পিত—
"তির প্রেমানর্মরের একটি বুদুদ্দরে
কেলে দিলে প্রেমধারা চলিল অশ্রান্ত বয়ে,
অমান জননা করিল স্নেহ, সতাপ্রেমে পূর্ব গেচ
গ্রহ ছুটে এ উহার পাছ!"

এই কয় ছত্ৰ দৰ্শনশাস্ত্ৰের নিগুড় তথে কি সহজ বিশ্লেষণ! রজনীকাস্তের "সিন্ধ্ সঙ্গাত" ভাবে-ভাষায় এক বিচিত্ৰ স্থাটি! সিন্ধুৰ গম্ভীর গৰ্জনটুকু অবধি যেন স্থরের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে!

দিজু-দঙ্গীত গুনিয়া কবি বায়রণকে মনে পড়ে! ভাবে ভাষায় তেমনি তরক উচ্ছুদিত হইয়া উঠিয়াছে!

'বাণী'তে বিশ্বরাজের সন্ধান-রত কবির কাতর চিত্তের প্রিচয় পাওয়া যায়। "কল্যাণী"-তে সে প্রিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বরাজ এখন আর দ্বে নহেন—কুহেলিকার মধ্যে তিনি নাই, তিনি এখন মনে স্কিলানন্দ্রপ্রস্থিত বিরাজমান! এই ঐশীভাব সন্তেন ধর্মের ছায়াপাতে দিবা স্লিফ মনোরম। 'বাণী'তে তিনি গাহিয়াছেন,—
"(মম) স্থা হাদয় করি নয়ন নিমীলন,

্ ম্ম ) প্র থাগ কার নগন নিমালন, না করিল তব করুণা অফুশীলন; মোহ ঘিরিল মোবে রহি চির ঘুন্ঘোরে বার্থজীবন গেল ফুরাইয়ে হায়।"

'কল্যাণী'তে কবি তাঁহার হারানিধি ফিরিয়া পাইয়াছেন—তাঁহার প্রাণভরা ত্যা ব্যাকুলতার শান্তি হইয়াছে—ভাই 'কল্যাণী'তে বিভূস্প্টির দশনে মুগ্ধ কবি গাহিয়াছেন,

"জুমি স্থন্দর তাই তোমারি বিশ স্থনর শোভাময়,

তুমি উজ্জল তাই নিখিল দৃশ্য-

नन्त প্रভाময় !

তুমি অমৃত বারাধি হার হে,
তাই তোমারি ভ্বন ভরি হে—
পূর্ণচন্দ্রে পুপাগন্ধে স্থার লহরী বয়;
ঝরে স্থাজল ধরে পুপাফল পিয়াসা কুধানা রয়।
তুমি সংবাধ কি বিপ্লা হে

তাহে শৃত্মলা কি বিপুল হে! যে যাহার কাজ নীরবে সাধিছে

উপদেশ नाहि नग्न ;

নাহি ক্রম-ভঙ্গ পূর্ণ প্রতি অঙ্গ নাহি বৃদ্ধি অপচয় !

নাহে বুল্ল অপচয় !
তুমি প্রেমের চিরনিবাস হে,
তাই প্রাণে প্রোণে প্রেমপাশ হে,
তাই মধুমমতায় বিটপি-লভার
মিলি প্রেম কথা কয় ;

জননীর স্বেহ, সতীর প্রায় গাহে তব প্রেমময়।"

এই গানে আমাদিগের সর্বাণেক্ষা মধুর
লাগিয়াছে 'জননীর স্নেচ,' 'সভীর প্রণয়'!
এই ছুইটিই প্রাচ্য কবির বিশেষত্ব!
এ বিশ্ববাজকে বুকিতে কপ্ট হয় না! ইনি
ভার্কিকের কুইতর্কজালের অসরালে প্রচল্লের, বিজ্ঞ দাশনিকের পুঁগির পৃষ্ঠায় আবৃত্ত
নতেন, সাম্প্রনায়িক বিশ্বেষের ধূমে অসপ্ট
নতেন, সারা বিশ্ববাদীর হাদয়ই ইহার পূজার
মন্দির!

ভাবের গান্তীর্যো, ভাষার সৌন্দর্য্যে 
সহজ স্পষ্ট অভিবাক্তিতে 'বাণী' ও 
কল্যাণী' রবীক্রনাথের "নৈবেল্য" গ্রন্থের অন্ধরূপ। তবে 'কল্যাণী'তে আর একটু বিশেষত্ব 
আছে, সেটি ইহার সংজ সরল হ্রে—ইহা 
পড়িলে প্রাচীনকালের বাঙালীর রামপ্রসাদকে 
বারবার মনে পড়ে।

'রহস্তে'ও রজনীকান্তের অদামান্ত প্রতিভা মাঝে মাঝে হাদি ও অফ্রতে মিশিয়া এমন দৌল্ধা বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা উপভোগা। হাস্তের সহিত নয়নে অক্তর্পে উছ্লিত হইয়া উঠে। রজনীকান্ত গাহিয়াছেন,

"আছত বেশ মনের স্থে ! আঁধারে কি না কর, আলোয় বেড়াও বুকটি ঠুকে !

দিয়ে লোকের মাথায় বাড়ি, আন্লে টাকা গাড়ী গাড়ী প্রেয়দীর গ্যনা দাড়ী হলো,

গেল লেঠা চুকে !

সমাজের নাইক মাথা কেউ ত আর দেয় না বাধা, সবি টের পাবে দাদা দে রাথছে

त्वतंक हेरक।

"এর মজা ব্ঝবে, সেদিন, যেদিন যাবে সিঙ্গে ফুঁকে।" 'পুরাতত্ত্বিৎ' 'বুয়ার যুদ্ধ' "মৌতাত" "থিচুড়ী" "উকিল'' "কতাদায়" প্রভৃতি কবিতা শুলতে উজ্জন হাস্তর্ম হীরকথণ্ডের ভায় দেদীপ্যমান।

আমরা স্বাপেকা হাসিরছি রজনীবারুর
"ওঁদরিকে"র কথায়! বেচারা ভাবিতেছিল,
পোনতোয়া যদি কুমড়ার মত হত, ছানাবড়া
তালের মত আর তরমুজ রসগোলা হত, তাহা
হইলে কেতে কুঁড়ে বেঁধে পাহারা দিতাম,
শোরারাত ভামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম,
বেঁকশিয়াল আর চোর তাড়াতাম, পাহারা
দিতাম।—আরো বলিতেছে,

বেমন সরোবর মাঝে কমলের বনে
শত শত পদ্মপাতা,
তেমনি ক্ষীর সরসীতে শত শত লুচি
যদি রেখে দিত ধাতা—"
এবং "যদি বিলিতি কুমড়ো হত লেডিকেনি
পটোলের মত পুলি,
আর পারেনের গঙ্গা বয়ে বেত, পান
কর্তাম হহাতে তুলি।"
কিন্তু ইহাতেও বেচারার স্বস্থি নাই—তাহার
প্রধান ভাবনা,—

"সক্লিত হবে বিজ্ঞানের বলে,
নাহি অসম্ভব ক্রা,
শুধু এই থেদ, কাস্ত, আগৈ নরে যাবে
( আর ) হবে না মানব জন্ম।
( আর থেতে পাবে না, কাস্ত আর থেতে
পাবে না;

আর সবাই খাবে গো, তাকিয়ে দেখবে খেতে পাবে না!

ক্যাল কালে করে তাকিলে রইবে থেতে পাবে না; স্বাই তাড়া হুড়ো করে খেদিয়ে দেবে গো

থেতে পাবে না ) স্থানয়ে এই গানে হাস্তরদ চরম উথলিয়া উঠে! কবির ন্তন ক্ষু কাবাগ্রন্থ "অমৃত" সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রক্রণানি সার্থকনামা। ইহার কবিভাগুলি প্রক্রন্তই অমৃতের স্থায় মধুর উপাদেয়।

নিদারণ বোগশ্যার শায়িত হইয়া এগুলি রচনা করিয়াছেন—তাই বুঝি সংসারনিলিগু নির্বিকার কবিত্ত-মহিমায় ইহা এমন সমুজ্জল। গ্রন্থানি শিশুদিগের জ্বন্থা লিখিত। কিন্তু কেবল বালকগণ কেন—আমরা অকুন্তিত চিত্তে বলিতে পারি,—আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই এই অমৃত পানে পরিতৃপ্ত হইবেন। প্রাচাভাবই "অমৃতে"র বিশেষতা দৃষ্টান্তবরূপ একটি কবিতা নিম্নে উদ্ভূত করিলাম।

দান্তিকের পরাজয়।
গিরি কহে, "গিলু তব বিশাল শরীর,
আমার চরণে কেন, লুটাইছ শির ?
এ অভয় পদে যদি লয়েছ শরণ
কি প্রাথনা, কহ আমি করিব পূরণ।
সাগের হাদিয়া কহে—"আমি রক্লাকর
আমার অভাব কিছু নাহি গিরিবর;
তব পিতৃপিতামহ ডুবেছে এ নীরে—
দেই বার্ত্তা দিতে আমি আদি ঘুরে কিরে!

প্রকৃত পক্ষে একটি কবিতঃ তুলিয়া তৃপ্তি হয় না; ইহার প্রত্যেক কবিতা— এক একটি কুদ্র হারক ২৩; কোনটি রাখিয়া কোনটি গ্রহণ করিব— তাহা যেন বুঝিয়া উঠা ষায় না; এইরূপ ৪০টি কবিতা মণিকাহারে গ্রন্থখানি গ্রিত। আশাকরি বঙ্গবাদীর ঘরে ঘরে ইহা স্মাদরে রক্ষিত হইবে।

সংক্ষেপত আমরা অসংস্কাচে বলিতে পারি কাব্যের মধ্যে ভক্তি করুণ ও হাস্তরদের এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল ! আসরা কবির নৃতন কাবাগ্রন্থ "আনন্দমরী" পাঠের জন্ম উদ্গ্রীব হইয়া রহিলাম।

কলিকাতা, ২০ কর্ণভয়ালিস ট্রাট, কাঞ্জিক প্রেসে শীহরিচরণ মারা স্থারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড ছইতে শীসভীশচন্দ্র মুখোপাধ্যার দারা প্রকাশিত।



পুতরাই ও সঞ্জ শ্রীগুক্ত মদলাল বস্তু কর্তৃক অঞ্চিত চিত্র ইইতে

ভাদ্র, ১৩১৭

ি ধ্যে সংখ্য

## পরিসমাপ্তি।

ওগো আমার এই জীবনের পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কণা !
সারা জনম তোমার লাগি
প্রতিদিন যে আছি জাগি,
ভোমার তরে বহে বেড়াই

হঃথ হ্রথের ব্যথা;

মরণ, আমার মরণ, তুমি

কও সামারে কণা।

যা পেয়েছি, যা হয়েছি,

যা কিছু মোর আশা

না কেনে ধায় ভোমার পানে

সকল ভালবাগা।

মিলন হবে আমার সাথে, একটি গুভ দৃষ্টিপাতে

জীবনবধু হবে তোমার

নিত্য অহুগতা,

মরণ, আমার মরণ, তুমি

কও আমারে কথা !

বরণমালা গাঁপা আছে

আমার চিত্ত মাঝে,

কবে নীরব হাস্তমুখে

আদ্বে বরের সাজে !

সেদিন আমার রবেনা ঘর, কেইবা আপন, কেইবা অপর,

বিজন রাতে পতির সাথে

মিল্বে পতিব্ৰতা।

মরণ, আমার মরণ, তুমি

কও আমারে কথা।

এীরবীক্র**নাথ ঠাকু**র

### রসভঙ্গ।

রমেক্সনাথ কবি না হইলেও কবিতারসজ্ঞ ৰটে ! তাহার ঘরেব পরিচ্ছর আলমারিগুলি নানাবিধ কবিতাপুস্তকে পরিপূর্ণ। রবীক্স-নাথের "মানসা", "থেয়া" হইতে আরম্ভ করিয়া ভবিষ্যধুগের শ্রেষ্ঠ কবি মকরন্দ ঘোষের "পট্টাম্বরা," "অট্টাসি" অবধিও বাদ পড়েনাই !

তরুণ বয়দ ও স্বাস্থ্য-ধন-জনের অধিকারী হইয়া এবং কলিকাতা সহরে বাদ করিয়াও, নগর-স্থলভ উচ্ছ্ আল আমোদ-বিলালে ভাব-প্রেবণ রমেন্দ্রনাথের কথনো অহুরাগ দেখা যার নাই! তাহার উপর, আর একটি অম্ল্য সামগ্রী বিধাতা তাহাকে দান করিয়া ধন্ত করিয়াছিলেন,—সেটি তাহার শিক্ষিতা স্থলরী স্রী, মায়া!

আৰু পাঁচ বংদর রমেক্রনাপের বিবাহ হইয়াছে।

মায়াকে সে ঠিক আপনার মনের মতই গড়িয়া তুলিরাছিল। প্রথম ঘেদিন মাসিক পত্তের পৃষ্ঠায় 'শ্রীমতী মায়াদেবী' স্বাক্ষরিত কবিতা প্রকাশিত হইল, সেদিন রমেন্দ্রনাথ জ্রীকে বাছবন্ধনে নিপীড়িত করিয়া কবির স্থরে গাছিয়াছিল, "আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো!"

পুরাতন ডেক্স খুঁজিলে বিস্তর কাগজ-পত্র রমেক্সনাথের কবিঘশোলাভের বিফল প্রেয়াসের প্রচুর সাক্ষ্য প্রদান যে না করে, এমন নহে! এমন কি, বিবাহের অব্যবহিত পরেই,পত্র লিখিবার সময়,রবীক্সনাথের কবিতা ভাঙিয়া-চুরিয়া সে আপনার বিকচোমুখী কবি প্রভিভার পরিচয়-প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিল; কিছ যেদিন দে মায়ার বাজে, তাহার রচিত "পাখীর প্রতি," ও "আকাশের তায়া" প্রভৃতি কবিতার দর্শন পাইল, সেইদিন হইতে, নিতাম্ভ বৃদ্ধিমানের মত, কবিতার লেখক হইবার বাঞ্ছা পরিত্যাপ করিয়া সে ভক্ত পাঠক মাত্র হইয়া উঠিল! কবিতা-রচনার স্বস্টুকু জ্রীর নামেই সে দানপত্র লিখিয়া দিল!

কিন্তু এত কথা বলিবার আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। তবে এক পরিপূর্ণ বর্ষার দিনে রমেক্সনাথের এই কাব্য-রসঞ্চতার মাত্রা অতিরিক্ত বাড়িয়া উঠিগছিল। সেই কথাই এখন আমরা বলিতে বিদিয়াছি!

₹

শ্রবণ মাদের শেষ ! সারাদিন মেঘ আর বৃষ্টি ! মুহুর্ত বিরাম নাই ! রৌদ্র থেন চির-কালের জন্ত নেশত্যাগ করিয়াছে ! দক্ষিরের নিরবচ্ছিল স্থন রব,—সারিধারে একটা নিরা-নন্দ ভাব জাগাইয়া তুলিতেছিল !

দিবা দ্বিপ্রহর ! আপনার কক্ষে থাটে শুইরা রমেক্রনাথ 'কাব্যগ্রন্থ' পাঠ করিতে-ছিল। মারা নিকটে নাই ! ভ্রমীর বিবাহো-পলক্ষে সে চাঁপাতলায় পিঞালরে গিয়াছিল। ফিরিতে এপনো হুই-তিন দিন বিলম্ম হুইবে !

কাব্য পড়িতে পড়িতে রমেক্সনাথের চিত্ত উদান হইয়া উঠিন ! দক্ষিণের জানালা খোলা ছিল। তাহারি মধ্য দিয়া সে মাঝে-মাঝে আকাশের পানে চাহিতেছিল। ঘরের নীচে ছোট বাগান। বাগানের কোণে একটা কদম

ফলের গাছ. অজ্ঞ ফুলে ভরিয়া গিয়াছে: ভাহারি মিষ্ট গন্ধ বাতাদে ভাসিয়া আসিতেছিল। নোনাগাছে বসিয়া একটা কাক নিঝুম ভাবে ভিজিতেছিল। পাতার ফাঁক দিয়া বুটির ফেঁটো তার কালো পালকের উপর পড়িতে-ছিল-কাকটা মাঝে মাঝে চকু মুদিতেছিল-আর কখনো-বা সিক্ত শাখায় চঞ্ বসিতেছিল। চারিধারে কোন সাড়া-শব্দ নাই. **ভ**ধু বৃষ্টির একটা ঝমঝম শক্ত নিরহৈ কাকটাকে অব-লম্বন করিয়াই রমেন্সনাপের কল্পনা ধীরে ধীরে আসরে নামিল। সে ভাবিল, আহা বেচারা পাৰী ! নিভাম্ব নিঃদঙ্গ, আশ্ৰয়হীন ! কোথায় তার গৃহ, কোথায় তার সঙ্গার নল, কোথায় ভার প্রিয়া, আর কোথায়ই বা সে। ভাহারি মত নিঃদক্ষ, অসহায় অবস্থা আজ রমেল্র-নাথেব। বিশের বিরহব্যথা আজ এমন বর্ষা পাইয়া ভাহার হৃদয় ঐ স্থদুব কালো মেবের মতই ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। উঠিয়া जानानात धादत चानिया त्रमन्त्रनाथ नामाहेन। ভাবিল, একবার চাঁপাতলা ঘরিয়া আসি। কিন্ত মারা বারণ করিয়াছে। মারা লিথিয়াছে.-চিঠিখানি তথনো 'ফাব্যগ্রন্থের' মধ্যে রক্ষিত ছিল-রমেক্সনাথ আবার চিঠি পড়িল.-অস্তান্ত কথার পর মায়া লিথিয়াছে,-- "তুমি চিঠিতে যা-তা অমন কবে লিখোনো—ভোমার চিঠি এলে সকলে এখানে বড় টানাটানি করে. বিশেষ সেজদিদি। তার কাছে ছাড়ান পাবার স্থো নাই! আর ভূমি এখানে বেড়াতে আদবে কি না আমার মত চেয়েছ তাই লিখছি—তুমি এগো না— আর ত তিন দিন পরেই আমি যাব! এমনি ত তুমি এদিকে বড় একটা আসনা, বিষের সময় যা

ছদিন এপেছিলে, তার পর আবার-এখন
যদি আস ত, সবাই ঠ'টা করবে—বলবে,
নারা আছে বলেই এত ঘন-ঘন আসে। লক্ষীট
তোমার পারে পড়ি, তুমি এলে আমি ভারী
লক্ষ্য পাব।' ইত্যাদি।

রমেক্রনাথের বুকটার ভিতর কে যেন পাথরের ঘা মারিতেছিল। পকেটে চিঠি রাথিয়া সে বাহিরের मिटक চাহिन। নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর, চিঠিতে ছইটা প্রাণের কথা বলিয়া, ভুপ্তি পাইবার চেষ্ট্রা তাহাতেও তোমার লজ্জা। একবার গিয়া একটা চকিত চাহনিমাত্র আকাজ্ঞা করি, তাহাতেও তোমার আপত্তি! কেন এমন কর, মায়া ! উন্তত, উন্মুখ, পিয়াসী প্রাণীকে নিরাশার শাসনে এমন অ্যথা ব্যথিত কর! दिना नम, नीर्च नम, अधु এত টুকু मृद म्प्रार्भ ! ওগো প্রিয়া, ওগো চিরপ্রিয়া, তাহা হইতেও বঞ্চিত করিয়া তুমি কি স্থুখ পাও! একটা বীণা যেমন নিজে একখণ্ড কাৰ্চ ও ভারের সমষ্টিমাত্র, বাদকের কর-স্পর্শে কেমন বিচিত্র দুখীতে দে মুখুরিত হইয়া উঠে, রমেন্দ্রনাথ ভাবিতেছিল সে-ও যে ঠিক তেমনি ! মায়ার বিরহে সে-ও তেমনি অচেতন জড়মাতা!

এমন কাজল-খন মেঘ, এমন সীমাহীন স্থপ্নময়তা,—প্রাণটাকে যে কিছুতেই বাঁধিয়া রাখা যায় না! রমেক্রনাথ কাব্য রাথিয়া হার্মোনিরমের পাশে গিয়া বিদল—গানধবিল,—

"মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাথী,
স্বি, জাগো জাগো"—
ভূত্য আসিয়া সংবাদ দিশ, "প্রিয়বাবু
এনেছেন!"

রমেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিল, "প্রিয়বাবু! এই বৃষ্টিতে!"

প্রিয় রমেক্সনাথের বন্ধ। উভয়ে এক সঙ্গে কলেকে পড়িত! ল পাশ করিয়া আজ তিন বংসর সে হাইকোর্টে মিথা। যাতায়াত করিতেছে!

রমেক্স বাহিরে আসিরা কহিল, "কিহে ব্যাপার কি ? এই বৃষ্টিতে ! কোটো যাওনি ?" প্রিয় কহিল, "কেপেছ ! এই বর্ষায় কোট ! আর, তা ছাড়া একটু কাল আছে !" রমেক্স কহিল, "কি কাল ?"

প্রির কহিল, "তোমাকে একবার আমার সঙ্গে বারাশত থেতে হবে।"

রমেক্র কহিল, "অপরাধ ?"

প্রিয় কহিল, "আরে—এক ফ্যানাদে পড়েছি, ভাই! আমার ঐ পিসভুতো ভাইটার বিয়ের জন্ত পাত্রী দেখতে! তাঁরা আবার চলে যাবেন, পিনিমারও বড্ড জেদ—তাই, একলা কোথায় যাব, এই বৃষ্টিতে! তোনাকে পাকড়াতে এসেছি, নাও, নাও, আর দেরী নয়—ধড়াচুড়ো পরে নাও"—

রমেজ কহিল, "আহা, দাঁড়াও ৷ এই বৃষ্টি !"

"মার দাঁড়াবার সময় নাই" বলিয়া প্রিয় তাড়াতাড়ি ঘড়ি খুলিয়া বলিল, "এই ত একটা বেজে পঁচিণ মিনিট হয়েছে ! ছটোয় ট্রেণ ! আমার রথ প্রস্তুত্ত । তুমি শুধু কাপড়টা ছেড়ে চট্ করে এসো । তোমায় প্রথম রাত্রেই পৌছে দিয়ে যাব ! আর হার ম্যাজেষ্টিও ত এখানে নেই হে ! আহা, এমন বর্ধাটা,দাদা, মাঠে মারা গেল ! যাও, যাও,—ওরে ভুলো, বাবুর জামা কাপড় ঠিক করে দে, শীগগির !"

রমেজ্বনাথ টেণে চড়িয়া হাঁফ ছাড়িল।
এই যে লাইনের হুই ধারে মাঠের পর মাঠ,দূরে
কোথাও গ্রামের সীমা নিমেষের জন্ত জাগিয়া
উঠিয়াছে,—এই অনাড়ম্বর উদার সৌন্দর্য্য,
বর্ষায় সবুজ প্রাচুর্য্যের এমন শোভা—এই
চিরপরিচিতা পল্লীশ্রী,—নয়নে কথনো ইহা
পুরাতন হইবার নহে!

বিজন মাঠের প্রান্তে কুটির দেখিয়া রমেজ্র কহিল, "বাঃ, কি স্থলর !"

প্রিয় কহিল, "ঐ ট্রেণ থেকেই দেখতে বেশ! ওখানে বাস করতে হলে, ব্যাপার ভীষণ হয়ে উঠবে! না আছে, কাছে বাজার, না ডাক্তার—"

রমেক্র কহিল, "তোমরা অতি হতভাগ্য!
এমন সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারো না!
কেবল ডাক্তার আর বালারের ভাবনাতেই
আকুল হয়ে ওঠ! কবি কি বলেছেন,
জানো,

"নিরালা বনের মাঝে, তৃণগুল্ম যেথা রাজে, রচিব কৃটির, প্রিয়ে, হোমারি লাগিয়া, একাস্তে ছজনে রব, যত কথা সবি কব, বিখেরে রাখিব দ্রে, ছয়ার রুধিয়া।" প্রিয় কহিল, "তাহলে প্রিয়াকে নিয়ে একবার কবিত্ব-বিকাশের অবদরটুকু আয়ত্ত

প্রিয় ঠাট্ট। করিয়া কথাটা বলিল বটে, কিন্তু রমেক্রের মাধায় বেশ একটি স্থক্র মতলব জাগিয়া উঠিল।

कत, कविवत्र।"

9

মারা ঘরে বসিয়া কবিতা নকল করিতে-ছিল। রয়েক্ত আসিয়া কহিল, "আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে, মায়া।" মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া মায়া কহিল, "কি ?"

রমেন্দ্র ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িল,কহিল, "কলকাতার এ একঘেয়ে জীবন অসহ্ হয়ে পড়েছে ! তাই—"

মায়া হাসিয়া নিকটে আসিল, কহিল, "ভাই, কি করতে হবে, শুনি!"

রমেক্র কহিল, "একটু পলীবাদের আয়ো-জন স্থির করেছি—!"

মায়া বিশ্বিতভাবে কহিল, "সে আবার কিলো ?"

রমেন্দ্র কহিল, "বজ্বজ্ যাবার পথে সস্তোধপুর ষ্টেশন। সেধানে আমার এক বন্ধুর বাগানবাড়ী আছে,—যথন কলেঞ্চে পড়তুম, তথন ছ-একবার গিমেছি,—সেধানে চল, ছ-চার দিন বাদ করে আদা যাক। শুধু ভূমি আর আমি, সঙ্গে আর কেউ নর।"

মায়া কহিল, "থাওয়া-দাওয়ার উপায়? কাব্যে ত পেট ভরবে না!"

রমেন্দ্র কহিল, "ঐ জন্তই ত তোমাদের কোন উন্নতি হয় না! যেখানে যাবে, অমনি সাত-শ অক্ষোহিণী সঙ্গে নিতে হবে! কেন, নিজেরা ছদিন আর থাওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারব না?"

মায়া কহিল, "তার পর বিদেশ-বিভূঁই, পাঁড়া গাঁ হোক, যাই হোক্, ফাই-ফরমাসটার জন্মও ত একটা লোক নিয়ে যেতে হবে!"

রমেক্স কহিল, "কোন দরকার নাই— তাদের মালী সেধানে আছে—সব সে ঠিক করে দেবে!"

মায়া কহিল, "বাঃ! তুমি সব ঠিক করে

ফেলেছ— আমার জন্ম আর কিছু বাকী রাধনি !"

রমেক্র কহিল, "যথেষ্টই রেথেছি— এখন, একটা ফর্দ করে ফেল দেখি,এক সপ্তাহ অস্ততঃ থাকব—তার মত ফর্দ করলেই ২বে।"

মায়ারও মতলব্ধানা মন্দ লাগিতেছিল না! তাহা হইলে, কিন্তু বেশ হয়! সেই ছেলেবেলা, কবে, মায়া একবার পল্লীগ্রামে. তার পিদিমার বাড়ী গিয়াছিল,—কত বাগান. পুষ্বিণী, থোলা জায়গা, পল্লীরমণীগণের কৌতৃহলপূর্ণ দৃষ্টি ৷ চারিধারে হাসি-আনন্দ যেন ঠিক রিয়া পড়িতেছে ! পরম্পরের কি দে এক গভীর প্রীতির বন্ধন,—কলিকাভায় যাহা একান্ত বিরুল ৷ পাথীর বিচিত্র কলরবে নিত্য-মুথরিত ছায়া-নিবিড় ঘাটে রমণীগণের यष्ट्रन निताभन मजनिम, तम यान व्यात এक রাজ্য, সম্পূর্ণ এক নৃতন জিনিস! অবরোধের लोहकभाउँ कान जायगाय ठाभिया धरत नाह ; দিবা মুক্ত স্বাধীনতার বিশাল উদার স্থৰ! कि ऋनदा

ষামীন্ত্রীতে মিলিয়া তথনি প্রয়োজনীয় দ্বব্যের তালিকা করিয়া ফেলিল। বিছানা, ষ্টোভ, হরিকেন লগুন, বাতি, কুইনিন, চায়ের সরঞ্জাম, কণ্ডেন্সড্ মিন্ধ, সোডা, লেমনেড, সাবান, অল্প পরিমাণে মসলা, চাল, ডাল, স্বত, লবণ, জলের কুঁজা, গেলাস প্রভৃতি অর্থাৎ যাহা না লইলে নয়, এমন জিনিসমাত্র! থালা প্রভৃতি বহিবার কোন প্রয়োজন নাট, সেখানে কদলীপত্র নিশ্চয়ই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়!

প্রিয় ভানিয়া বারণ করিল, "এ সময়টা

भালেরিয়া ধরে হে, ও বাই ছাড়ো।" কিন্ত রমেক্ত হঠিবার পাত্র নহে! বুধবার যাইবার দিনস্থির হইল।

8

বিছানাপত্র বাঁধিয়া ভূত্য ষ্টেশনে চলিয়া গেল। সেগুলি পূর্বাহ্নেই পাঠাইয়া দেওয়া ইইবে! রমেক্ত ও মায়া ৩-৪০ মিনিটের গাড়ীতে রওনা হইবে!

রমেক্স ও মায়া যথন বেলিয়াঘাটা ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল, তথন বজবজের ট্রেণ ছাজিয়া গিয়াছে। বেলোয়ে ও কলিকাতার সময় লইয়া রমেক্স গোল বাধাইয়া বসিয়াছিল। পরবর্তী ট্রেণ ছাজিবে, ৫-৫৪ মিনিটে। চারিধারে তথন মেঘ জমিতেছিল। এতক্ষণ ধরিয়া ষ্টেশনে বসিয়া থাকাও ত সহজ ব্যাপার নহে!

মায়া বলিল, "প্রথমেই হখন বাধা পড়ল, তখন বাড়ী ফিরে চল, বাবু, আর কাজ নেই সংস্থাষপুর গিয়ে!"

রমেক্স কহিল, "বাড়ী থেকে যথন বেরিয়েছি, তথন যাবই !"

পাঁচটা চুয়ায়র গাড়ীও বেলিয়াঘাট।
ছাড়িল, আর মাণার উপর আকাশও যেন
ভাঙিয়া পড়িল ! কি সে ভয়য়য় বৃষ্টি ! মেবে
চারিদিক অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল ৷ সেকেও
ক্লাশের এক কক্ষেই রমেক্র ও মায়া উভরে
বিসয়াছিল ৷ বাহিরে চারিদিক দেখিতে
মন্দ .নয় ! ছইখারে বড় বড় হোগলা-বন !
মায়া এই প্রথম হোগলা দেখিল ! এই
হোগলা ! কাজকর্মের সময়, ইহাদার।ই ছাদে
মায়াপ বাঁধা হয় ৷ বাঃ, বেশ ত ৷ কালিঘাট ও

মাজেরহাট ষ্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানটুকু মায়ার বেশ লাগিল।

রেলোরে লাইনের পাশ দিয়া থাল বহিয়া গিরাছে, থালের উভর পার্যে স্থাকার মাটি কাটিয়া জমা করিয়াছে! মায়া এ দৃশ্র-বৈচিত্র্যে রৃষ্টির কথা ভূলিয়া গিরাছিল।

গাড়ী যথন মাজেরহাট টেশন ছাড়িল, তথন বৃষ্টি আরো চাপিয়া আসিল। গাড়ীর ছাদ ভেদ করিয়া বৃষ্টির ফেঁটো পড়িতে লাগিল। টোভ, লঠন কোন্টাই বা সামলাইয়া রাথিবে ? একদিককার সাশি এমন আঁট হইয়াছিল যে, তাহা র্থা টানাটানি করিতে গিয়া রমেক্র ভিজিয়া সারা হইল। মায়া কহিল, "আমি তথনি বলেছিলুম—এই বর্ষায় বেরিয়ো না!"

রমেক্র কহিল, "কেন, এ মন্দ কি? একবেয়ে জীবনের চেয়ে ভালো নয় কি?"

কথাটা মুখে সে বলিল বটে, কিন্তু
তাহারো মনে ভয় হইতেছিল! এই বর্ধার
রাত্রি—অপরিচিত স্থানে কি করিয়া কাটিবে!
কিন্তু ফিরিবার মুখ ত, সে রাথে নাই!
বেলিয়াঘাটা হইতে মায়ার কথায়, যদি
সে ফিরিত! কুগ্রহ আর কাহাকে বলে!

ট্রেণ যথন সস্তোষপুরে থামিল, তথনো
বৃষ্টির বিরাম নাই! রমেক্স ভাবিতেছিল,
বরাবর বজবজ গিয়া এই ট্রেণেই আবার সে
ফিরিবে! কিন্তু সস্তোষপুর পৌছিবামাত্র
বিতায় চিন্তা না করিয়া সে মায়ার
হাত ধরিয়া নামিয়া পড়িল। অতিকটে
মোটপত্র নামাইয়া টিনের সেডের তলায় বেঞ্চে
আসিয়া বিদিল। ট্রেণও ছাড়িয়া দিল!

চারিধার হইতে তথন ভেকের দল রাগিণী

भरव जाहे।

ত্লিয়াছিল! জাণ টিনের সেডখানি বর্ধার আক্রমণ হইতে আপনাকে যেন আর রক্ষা করিতে পারে না! একটা প্রকাণ্ড বাঁলের ছাতা মাথায় দিয়া, ষ্টেশনমান্তার অদূরস্থ বাগায় চলিয়াছিলেন, এমন সময়, এই অতিথিকে দেখিয়া অভাবনীয় চমকিয়া উঠিলেন! এমন স্থানে এমনটি দেখিবার আশা করাই যে বাতুলতা! ষ্টেশনে একটা জমাদার ছিল-মার জনপ্রাণী हिन्दित नित्र क्रिय छन। क्रिन ভরিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে সরু পথ কোনমতে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। আকাশের গতিক একটুও আশাপ্রদ নহে ! বরং, রীতিমত আশক্ষাজনক ! **ट्रिमनमाष्ट्रात कहिन, "मनाय, এ**थान

টেশনমাষ্টার কহিল, "মণায়, এথানে —আপনি—?"

রমেক্স কহিল, বিশেষ প্রয়োজনে এখানে সন্ত্রীক সে আসিয়া পড়িয়াছে। পথিমধ্যে এই হুর্যোগ! সস্তোষপুর গোয়ালাপাড়ায় কলি-কাভার হংসেশ্বর চৌধুরার বাগানবাড়ী—সেথানে সে যাইবে! জমাদার সে বাগান চিনিত। কহিল, "সে যে পোড়ো বাড়ী, বারু!"

মায়া ভড়কাইয়া গিয়ছিল! ষ্টেশনে ওয়েটিং রুম নাই, এবং গাড়ী নাই, এমন দেশ, ইংরাদ্ধের আমলে কলিকাতার কাছে যে থাকিতে পারে, ইহা দে রপ্পেও ভাবিতে পারে নাই! এ কোথায় আদিয়া পড়িয়াছে? তবু স্তালোকের সকল বল-ভরসা যে স্বামী, ভিনি নিকটে, এইটুকুই তাহার একমাত্র সাস্থনা! নহিলে দে এতক্ষণে কাঁদিয়া-কাটিয়া হণস্থল বাধাইয়া তুলিত। রমেন্দ্র সন্ধান লইয়া স্থানিল, ভাহার নামে বিছানার

লগেজ বা কোন লগেজ এথানে আবে নাই! শুনিয়া দে স্বস্থিত হইয়া গেল। ইহার অর্থ কি ?

রসভঙ্গ।

ভিজা জিনিসপত্র—কতক ষ্টেশন-মাষ্টারের জিল্লায় রাথিয়া, কতক জমাদারের মাথায়ণ চাপাইয়া, স্বামীস্ত্রী জলপথেই যাত্রা করিল। ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয় একথানি পর্ণ-কুটিরে কোনমতে মস্তক রক্ষা করিতেন, কাজেই সেথানে আতিথ্যগ্রহণ একেবারে সম্ভাবনার বাহিরে! মায়া বলিল, "বাড়ী ফিরে চল।"

রমেক্স কহিল, "আবার ও কথা ? ছি:— এরা পাগল মনে করবে যে !" রমেক্সেরও ফিরিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কিন্তু চক্ষ্লজ্ঞা ত্যাগ করাও ত সম্ভব নহে !

¢

পথে রমেক্তের পাম্পন্থ ভিজিয়া আপনার জুতা-জন্ম বিদর্জন দিবার উপক্রম করিল!

জলে হাঁটিয়া বাদার পৌছাইয়া রমেক্র জমাদারকে ব্থশিদ্দিয়া বিদায় করিল।

হরিকেন লগুনটিকে কোনমতে জালাইয়া রমেক্র দেখিল, গৃহটি চামচিকার আবাসস্থল! আরওলা-মাকজ্সা প্রভৃতিরো অন্ত নাই! ছান দিয়া ঘরের মধ্যে বেশ জ্বল পড়ে! একথানি ভয় পালস্কমাত্র অতীত পৌরবের শেষ স্মৃতিচিহ্নস্কর্প পড়িয়া রহিয়াছে, ভাহার একথানি পদ অদৃগু! পাঁচ-ছয়থানি ইউকথতেও পালক্ষ আপন পদমর্যাদা কোনমতে রক্ষা করিয়াছে!

কাব্যরসজ্ঞ হইলেও রমেক্রনাথ কুধার সময় আহার না পাইলে অস্থির হইয়া পড়ে! এইটুকুই তাহার বিশেষত ! কিন্তু তাহারো যেমন হুর্ভাগ্য, একটা হাঁড়ির মধ্যে কয়েকথান। লুচি ও কিছু তরকারী কলিকাতা হইতে অন্ত রাত্তির জন্ত আনা হইয়ছিল, সেটির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না—হয়, বেলিয়াঘাটা ষ্টেশনে, নয় ট্রেণে নিশ্চয় সেটি ফেলিয়া আসা হইয়াছে ৷

মায়া বলিল, "তুমি বলেছিলে, মালী আছে—কই দে?"

রমেক্র কহিল, "তাইত, বেটা হয়ত কোথায় ভেগেছে !"

মায়া কহিল, "মাগো, এথানেও জনমানব থাকে। যেন বনবাসে এসেছি।"

রমেক্স নারার অধরে চুম্বন করিয়া কছিল, "বেশ ত মায়া, এটা আমাদের পঞ্চবটী।"

অনাহারে রাত্রি কাটাইবার সদ্ধন্ন করিয়া পালকে স্থামিস্ত্রী কোনমতে নিজার আয়োজন করিয়া লইল! নিজাই কি হয়! বাহিরে দোঁ দোঁ করিয়া বায় গজ্জিতেছে! বৃষ্টির অবিশ্রাম ধারা! মেঘের বিকট পর্জ্জন! আর ভিতরে মশারো তেমনি দৌরায়া! আর একি মশা! যেন এক-একটা পাঝী! মায়ার মনে হইতেছিল, বুঝি মহাপ্রলারের দিন আংসিয়াছে! রমেক্র ভাবিতেছিল, "হায়, হায়, সাধ করিয়া কেন এ বিপদ ডাকিয়া আনিলাম।"

একবার মায়ার মনে হইল, বাহিরে
কে যেন কাঁদিতেছে,— ঐ না দ্বারে কে ঠেলা
দের! সে প্রাণ্পণ বলে স্বামীকে জড়াইয়া
ধরিল। একাস্ত নিরুপায় রমেক্রনাথ চারিটী
বাতি জালাইয়া স্ত্রীর ভরদার জন্ম সারারাত্রি
জাগিয়া কাটাইল।

ક

ভোর হইল! তবু বৃষ্টির বিরাম নাই!

তাহার উপর আবার ঝড় আরম্ভ হইরাছে! রমেক্র কহিল, "তুমি লোর দিয়ে বদে থাক, আমি একট্ আহাবের যোগাড় দেথি!"

মারা কহিল, "না—চল, বাড়ী ফিরে যাই !"
রমেক্র কহিল, "নামারই কি অসাধ,
মারা ? তবে এই ঝড়-বৃষ্টি,—কোথার ষ্টেশন—
পথ চিনি না—তোমাকে নিয়ে শেষে বিপদে
পড়ব! একটা মাসুষকেও ত তাহলে খুঁজে
দেখা দরকার! এ যে অন্ধক্প-হত্যার
জোগাড়!"

মায়া কহিল, "তাইত, এখন উপান্ন ? তোমাকে তথনি বলেছিলুম !"

রমেক্স কহিল, "বাহিরে একটু দেখি—
লোকালয়ের কিছু চিহ্ন আছে কিনা।"
উভয়ে বাহিরের বারা গায় আদিয়া দাঁড়াইল।
দ্র হইতে ছই-একটা ছেলের চীৎকার
ভনা যাইতেছিল! আর সেই দ্রে কদলী
কুঞ্জের আড়ালে একটা চালাঘর না ঐ দেখা
যায়!

রমেক্র কহিল, "তুমি একটু সাহস করে এইখানে বস, মায়া। আমি আহারের সন্ধানে যাই, নহিলে কি এই বনের মধ্যে মরিয়া থাকিব, হুজনে!"

মায়া কহিল, "কিন্তু শীঘ্ৰ এস—নহিলে সামি ভয়েই হয়ত মরিয়া থাকিব।"

ভিজিতে-ভিজিতে রমেক্র চলিয়া গেল!
কিছু দূরে পথটা ঘূরিয়া গিয়াছে। সেই
মোড়ের উপর রাঙচিত্রের বেড়া-ঘেরা
পাতার কুটির,—সেধানে এক ঘর গোরালার
বাদ! রমেক্রের ডাকাডাকিতে গোপরমণী
আদিরা ধারাস্তরালে অবগুঠন টানিয়া
দাঁড়াইল!

রমেজ কহিল, "বাড্মীতে পুরুষ মান্ত্য আছে কি কেউ?"

দে রমণী—পরপুক্ষের সহিত কথা কহে কি বলিয়া! বার হইতে নড়িতেও চাহে না, অথচ,মাথা নাড়িয়া উত্তরটা দেওয়াও প্রয়োজন মনে করে না! রমেক্র ভাবিল, কি অন্তত জীব!

বিরক্ত হইয়া রমেক্র ফিরিল! দেখে,
অদ্রে একটা লোক টোকা মাথায় দিয়া
এদিকে আদিতেছে। লোকটা আদিয়া কছিল,
"বাবু, আপনার বিছানার মোট আজ
ভোরে এসে পৌচেছে। গোলমালে একেবারে
বজবজ চলে গিয়েছিল—সেখানে সায়ারাতি
রুষ্টিতে ভিজেছে। সকালে হঠাৎ গার্ডসাহেবের চোথে পড়ায় ভোরের ট্রেণে সস্তোষপুর
এসেছে। টেশনমান্তার মশায় থপর দিয়ে
পাঠালেন!" লোকটা কল্যকার টেশনের
জ্মাদার।

ইতিমধ্যে গোরালা আসিয়া পড়িল।
হংগেশব বাবুর বাড়ীতে অতিথি,—
শুনিবামাত্র গোরালা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া
বাবুদিগের কুশল জিজ্ঞাস। করিল! পরে
বলিল, "বাবু, রাত্রে ও বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব
হয়, শুনেছি—তবে দেখিনি! মালীর
কাছেই শুনেছি। সে ছ-তিনদিন ভয়
পেয়ে জরে পড়ে—সেজ্ঞ আজ সাত-আট
দিন সে পালিয়েছে।"

রমেক্স ভাবিল, কথাটা ভাগ্যে কাল ` তাহারা ভূনিবার অবসর পায় নাই!

গোয়ালা ও জমাদারের সাহায্যে বাজারের ব্যবস্থা হইল। মোরলামাছ, পুঁইশাক ও ছই-চারিটি মাত্র কাঁচকলা। রমেন্দ্র কহিল, "থিচুড়ী চড়ানো যাক! বেণী লেঠায় কাজ নাই।"

উভরে ভীষণ উন্তমে লাগিয়া যে আহার্য্য প্রস্তুত করিল, তাহা মন্ত্রের মূথে ক্লচিবার মত ত নহেই! ডাল ও চালে মিলিয়া যে এমন বীভংস দ্রব্যের স্পষ্ট করিতে পারে, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না! কিন্তু কুধাতিশয্যে তাহাও এডটুকু পড়িয়া রহিল না।

রমেন্দ্র কহিল, "থাসা হয়েছে, মায়া !"

মায়া লজ্জায় মরিয়া গেল! তাহার মনে বিকার জালিয়াছিল! কবিতা লিখিয়া কত সম্পাদকের নিকট হইতে সে বাহবা লইয়াছে, কিন্তু নারীর ক্তর্ব্য-সম্পাদনে সে এত অপদার্থ! স্বামাকে একদিন রাঁধিয়া খাওয়াইয়া যে তৃপ্রিদান করিবে, সে সামর্থ্য-টুকুও তার নাই! ছিঃ!

বিকালের দিকে ঝড়ও বৃষ্টি থামিল!
এবং কম্প দিয়া মায়ার জর আদিল! রমেক্ত
পাগলের মত হইয়া উঠিল! এখন, উপায় কি?
এমনো দেশ—না আছে, গাড়ী, না পালী!

গোয়াণার সাহায্যে একথানা ডুলি সংগ্রহ
করিয়া, স্ত্রীকেল্টেয়া রমেক্র স্টেশনে আসিয়া
পড়িল! এবং সাড়ে সাতটার টেণে উঠিয়া
একেবারে কলিকাতায়! জিনিষপত্র পাঠাইবার
ভাব ষ্টেশন্-মাষ্টারবাব্টি গ্রহণ করিয়া
রমেক্রকে যথেষ্ট অন্তর্গতীত করিলেন!

কলিকাতার আসিয়াই রমেক্রের আমাশর হইল! সে দিনকার লুচির ইাড়ির সন্ধান মিলিয়াছিল; সেটা বাড়ীতেই পড়িয়াছিল; ফ্রেশনে হারায় নাই।

দশ-বারো দিন রোগ ভোগ করিয়া উভয়েই আরোগ্য-লাভ করিল। **আরোগ্যলাভ**  করিরাই মারা পঞ্জিকা আনিরা রমেন্দ্রকে দেখাইন,—যেদিন তাহারা স্বামীন্ত্রীতে সম্ভোষপুর গিরাছিল, দেদিন যাত্রার পক্ষেমহা অশুভ দিন! কারণ, দেদিন ত্রাহস্পর্শ বোগ ছিল! পঞ্জিকা না দেখাতেই যে এই বিভ্রাট ঘটরাছিল, ইহা প্রমাণ করিয়া রমেন্দ্রর লজ্জা ও সঙ্কোচটুকু সে দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিল কিনা, তাহার সঠিক সংবাদ আমরা বলিতে পারি না। তবে, আরোগ্যালাভের পর, কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন আমরা লক্ষ্য করিবাছি। যথা, পল্লীগ্রামের নামে সেই অবধি রমেন্দ্রনাথের প্রাণ শিহরিয়া

উঠে; মাসিক পত্রিকার সম্পাদকবর্গ
নানা অক্রোধ-উপরোধেও মায়া দেবীর কবিতা
পান না, এবং রমেক্রনাথের বন্ধুবাদ্ধবেরা
প্রায়ই রমেক্র-ভবনে নিমন্ত্রণে ভূরি-ভোজনে
আপ্যায়িও হইয়া থাকেন,—নানাবিধ নিরামিষ
তরকারী, দই মাছ, কাটলেট, চপ, পোলাও,
—কোনাটই রসনার পক্ষে অল্প শোভনীয়
নহে! এবং ইহাও আমরা বিশ্বস্তুহত্তে
শুনিয়াছি যে, সকল থাছই স্বহস্তে প্রস্তুত
করেন, বাঙলা মাসিক পত্রিকাদির ভূতপূর্ব্ব
কবি, শ্রীমতী মায়া দেবী!
শ্রীমেরাহন মুনোপাধ্যায়।

# স্বরলিপি।

সিন্দুড়া— তেতালা।

গাহিবার সময় রাত্রি ২য় প্রহর। সম্পূর্ণ জাতি। কোমল—গ, তৃই নি। বাদী—প, সংবাদী—রি। বাকি স্থর সকল অমুবাদী।

আৰু মন বশ গন্ধী রী
সাবরকি স্থরতিয়া প্যারী প্যারী
সবিরি কা কহঁ তোদে অপনে জীয়াকি
বিতী (১) সগরী (২) ও আহুকে বিন দেখে কলন
পরতানোহে।
আহা করত তোরে পৈঁয়া (৩) পরত হঁ
জো পিরা আন মিলেরি মো সোঁ।
হুঁতো চেরী (৪) সনদ ভ্যী তেরী॥

দয়াসথী-কুত।

<sup>(</sup>১) বিতী = পছ। (২) সগরী = সমস্ত। (৩) পৈঁয়া = পদ, চরণ। (৪) চেরী = দাসী।

```
ູຊ໌
                                         •
। নাসাধাণা। পাধাণাসা। পাধপামামা। -জ্ঞামাপারমা।
হুর তিরা পারীপ্যারী
                          স থি৹ বি কা
                                       • ক ছঁ ভো•
                          ર′
              ۷
                                       9
।-ভতরাসামামা। পাধামাপাf I নানাসাঁরাঁ। র্মার্ভভারাসাf I
 •• সেঅপ নেজীয়াকি বিতীস গ রী•০• ওআছ
                  ર્ર ૭
             >
।রানাসাপা। -পাধাণাণরা। সাণাধাপা। রমা-জেরারা-III
 टक विन (प ॰ १४ क ल ॰ न প त ७ । जा० ०० द ०
                          ə′
IIাপাপাধা। মাপানাসাঁI রারিমা-রভরাসাঁ। রানাসাঁ-।।
 • আহাক রত তোরে পৈয়া৽ ৽৽ প রত হেঁ •
                         ર્ 
।মা-িমারিসি। ণদা-ধণাপামাf 1 রমা-জ্রাজ্ঞানা রা-াসানা
 জো০ পিয়া আৰু ০০ নমি লে০ ০০ রী ০ মো০ সোঁ •
                ર´
। -1 शा -1 शा । ना -1 भि क्षि। मां भाषा शा अभा - बच्छा का -1 IIII
 ০ছঁ ০তো চে০রীম ন দভয়ী তে০ ০০রী ০
১ তান I সর। মপা -ধণা -র্ন্সা । র্না -র্মণা -ধপা -মপা I
      আতি ০০০০ আতি ০০০০
      ə′
২ তান {f I} মজ্জা -র্সা -ণধা পধা। পরা -র্সণা -ধপা -মপা {f I}
      আৰু ১০ ১০০ আৰু ১০ ১০
                       9
৩ তান I সুরা -মুপা -সূর্রা - এবা । পুমা - ধুপা - মুজা - রুসা I
       sato o o o sato o o o o
  "আজ মন বশ" এই অংশ পুৰ্যান্ত গাইয়া তান সকল ধরিতে হইবে।
                                       সঙ্গীত-বিত্তার্ণব
                                   শ্রীগোপেশ্বর বল্যোপাধ্যার
```

### थन्म भर्म ज्ञा ।

১৯০৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি বেলা আট টার সময় মাক্রাজ মেল হইতে বহরমপুর ষ্টেদনে অবতরণ করিয়া ডাকবাংশা অভিমুখে চলিলাম। হুর্ভাগ্যক্রমে যাইয়া দেখি সমস্ত বাংলাটি ছইজন খেতাঙ্গ কর্তৃক অধিকৃত इटेब्राएए। (हेम्पानत निकारिट अकि धत्र-শালা আছে শুনিয়া ফিরিয়া তদভিমুখে চলি नाम। একটি মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ-প্রদেশে উপবীত লম্বমান -- ছার প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি আমার পোধাকের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "এ ধরমশালা হিন্দুর জন্ত"। বিজাতীয় পোষাক পরিবান করিয়া-ছিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল। বলিলাম "আমি ব্রাহ্মণ"। ব্রাহ্মণ আমার কথা বিখাস করিলেন না, বোধ হইল। তথন অগত্যা কোট ও দার্টের বোতাম খুলিয়া মলিন উপবীতটি বাহির করিতে বাধ্য হইলাম। উপবীত দেখিয়া ব্রাহ্মণের মুখ প্রদন্ন হইল। দরজা দেখাইয়া ভিতরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-রাধিয়া থাইবেন অথবা ধর্মশালায় ব্রান্ধণের পাক থাইবেন। বেলা তথন দশটা। বাজার সেথান হইতে এক মাইল। কুধার তীব্রতায় কহিলাম "আপনার ব্রাক্ষণের পাকই খাইব"। জিনিদ পত্র এক ঘরে রক্ষা করিয়া গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে বাহির হইলাম।

বহরমপুরে এক রকম অখচালিত শকট আছে তাহার উপরে মাহরের আচ্ছানন। তাহাকে ঝটুকা বলে। থক্দমহল পর্যাস্ত ঝটুকা বাইবে না জানিতাম—কাজেই গক্ষর গাড়ীর অনুসন্ধান করিতে হইল। দোথতে পাইলাম

বাঙ্গালী বেশধারী একটি ভদ্রলোক আমার যাইতেছেন। ত্রবিভগমনে অগ্রে অগ্রে তাঁচার নিক্টন্ত হইয়া জিজ্ঞাদিলাম "মহাশ্য বাঙ্গালী ?" উত্তর পাইলাম "হা"। ধরমশালার গিয়াছি বলিয়া ভদ্ৰলোকটি তথন অহুযোগ করিতে লাগিলেন এবং ত্রুম করিলেন "এখনি বট্ক। করিয়া জিনিদ পত্রদহ "বাঙ্গালী বাবুর" বাদায় চলিয়া আজুন"। বহরমপুরে তাঁহাদের वागित्क वान्नानी वावूत वागि वत्न। তৎक्रवार ধর্মশালায় প্রত্যাবর্তন করিয়া আমার সঙ্গীসহ বাঙ্গালী বাবুর বাটী পৌছিলাম। প্রবাসী वानाली वाशालीत्क यञ्ज कत्त्र अनिशाहिलाम। কিঃ পূর্বে কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। বাঙ্গালী বাবুর বাটীতে ছইবেলা পরিতোয়-পূর্বক আগার করিয়া সন্ধার সময় তুইখানা গোগানে সঙ্গীনহ যাতা করিলাম।

কলেজে পড়েন। তাহার দমপাঠা কয়েকটি
মান্দ্রাজী ছাত্র তাহাদের বাটীতে আদিয়াছিলেন; তাহাদের সহিত আলাপ হইল।
ক্ষাবর্গ মন্তকের সম্মুথ ভাগের অর্দ্ধেক
কামানো; কিন্তু দিব্য প্রতিভাজ্জন মূথ।
দেখিয়া অনেক কথা মনে হইল। ই হারা
ভাবিড় জাতায় — যে জাতি আর্যাদিগের পুর্বের
অবিকাংশ ভারতবর্ধ দখল করিয়াছিলেন।
তাঁহারাই যে ভারতের আদিম অধিবাদী
প্রাত্তত্ববিদ্যাণ এদম্বন্ধেও নিঃদন্দিয়া নহেন।
ছেলেবেলায় ইতিহাদে পড়িয়াছিলান
আর্যাদিগের ভারত জয়ের পুর্বের, যে সমস্ত
জাতি ভারতে বাদ করিত তাহারা একাস্ত

বাঙ্গালী বাবুর ছোট ভাই বহরমপুর

অসভ্য ছিল। কিন্তু দ্রাবিভিগণ যে স্থসভ্য ছিলেন আধুনিক প্রত্নতত্ত্বিদগণ তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। জাবিড়ীয়গণ ও প্রাচীন মিশরিয়গণ একজাতি ভুক্ত ছিলেন বলিয়া তাথারা অমুমান করেন। বেবিলনীয়গণ একপ্রকার মদলিন ব্যবহার করিত, তাহার নাম ছিল "সিন্ধু"। সিগুনদের তীরবর্তী স্থান হইতে রপ্তানি হইত বলিয়া উহার **रहेग्रा**हिल। সিপ্ত নামকরণ আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই। এত প্রাচীন কালে যে জাতি মদ্লিন বয়ন করিতে শিথিয়াছিল তাহারা যে প্রসভ্য ছিল ভাহাতে সন্দেহ নাই। জাবিভীয়গণ সনিশ্বিত জাহাতে তাহাদের বাণিজ্য দ্রব্য বেবিশনে রপ্রানি কবিত। ভারতবর্ষে আদিয়া আর্য্যগণ জাবিড়ায় সভাতা বহুস পরিমাণে এংণ করিয়া-ছিলেন। জাবিড়ায়গণও উন্নতত্র আর্য্য-ধর্মনীতি গ্রহণ করিয়া কালে জ্ঞানে ও ধর্মে व्याधानित्रात्रहे ममकक इहेग्राहित्नन। (वर्ष ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য ও বৈদান্তিক শঙ্কর ও রামামুজ এই জাবিড় বংশোৎপন।

মাজ্রাজী ছাত্রদিগের মধ্যে একটি বংরম-পুরের একজিকিউটিভ এজিনিয়ারের ভাগি-নেয় ও তাঁহার ক্সাকে বিবাহ করিয়াছেন। মাতৃলক্সা বিবাহ বঙ্গদেশে নিষিদ্ধ কিন্তু আর্যারীতি বিক্ল নংহ। সিদ্ধার্থ শীয় মাতৃল ক্সা বিবাহ করিয়াছিলেন।

বহরমপুর ও ছত্রপুর মাক্রাজ প্রেসিডেন্সির গঞ্জাম জেলার সদর সহর। রাজকীয় কার্য্যালয় অর্দ্ধেক বহরমপুরে ও অর্দ্ধেক ছত্রপুরে স্থাপিত।

রাত্রি নয়টার সময় গোশকটে যাত্রা

করিলাম। প্রদিন বেলা নম্নটার সময় আন্বান্ন পৌছিলাম। আন্বান্ন একটা মদ ও চিনির কারখানা আছে। অবশ্য সাহেবের। আস্তার বাংলায় আহারাদি সমাপন করিয়া সন্ধাকালে পুনরায় শকটে আবোহণ করি-লাম। রাদেনকান্দা আন্ধা হইতে ২৫ মাইল। পর্যান বেলা নয়টার সময় তথায় পৌছিলাম। গঞ্জাম জেলার পথিকদিগের জত্য কি চমৎকার বন্দোবস্ত। প্রত্যেক সহরে ধরমশালা অথবা চৌলটী আছে। তথায় থাকিতে এক প্রদা বার নাই। চাউল ভাল কিনিয়া রাঁধিয়া থাইলেই হইল। বাংলা দেশ হইতে অতিথি সংকার ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। গৃহত্তের বাটাতে অতিথির আগমন হইলে আজিকালি গৃংত্রে মুথভার হয়। পলীগ্রামে গৃংস্থের বাটা ২ইতে অতিথিকে এখনও বড় ফিরিতে হয় না; কিন্তু নগরে অতিথির নাম করিবার त्या नाहे। ममछ कनिकाला महत्त्र विक्रिमी লোকের এই এক বেলা থাকিবার স্থান নাই। পুর্নের্ব যথন অভ্যাগত সক্ষত্র গুরুবং পুর্জনীয় ছিলেন তথন ধ্রমশালার প্রয়োজন ছিলনা। বর্ত্তমানে প্রতি সহরে ধরমশালার প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রয়োজন।

রাদেন নামক এক ইংরাজ রাদেনকান্দার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি গ্রব্দেণ্ট কর্ত্ক থক-দিগের মধ্যে নরবলি বন্ধ করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। রাদেনকান্দা আমাদের সাধারণ জেলা সহর অপেক্ষা বড় সহর। ইহা গ্রাম জেলার একটি মহকুমা।

রাত্রিতে রাসেনকান্দা হইতে যাত্রা করিয়া পর্যান বেলা দশটার সময় কলিঙ্গা নামক স্থানে পৌছিলাম। এক "ঘাটি" (পাহাড়)

অতিক্রম করিয়া তবে কলিঙ্গা পৌছিতে হয়। क्लिना এक न भन्नो माज; -- इरे এक नि দোকান ও একটি ডাকবাংলা আছে। ক্লিঙ্গার ঘাটতে বড় দহার উপদ্রব। करम्कक्रम পूलिश करमष्ट्रेरल अनवत्र घारि পাহারা দিতে নিযুক্ত আছে। কিন্তু তাহাতে দস্থাতা কমে নাই। মধারাতে গড়োয়ান দিপের চীংকারে জাগরিত হইয়া গুনিতে পাইলাম, ত্ইটী শার্দ্ লপুঙ্গব আমাদিগের গাড়ির সমান্তরাল ভাবে পার্ষত্ব জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতেছেন। বহরমপুর হইতে কলিঙ্গা প্র্যান্ত রাস্তার হুই পার্মে নিবিড় জঙ্গণ। পাহাড়ের উপর দিয়া রাস্তা আদেয়াছে কিন্ত ক্লিক্সার "ঘাটি" ব্যতীত অগ্রান্ত পাহাড় বেশা উচ্চ নহে। ব্যাঘের উপদ্রব ভয়ে একাধিক শক্ট একদঙ্গে যাত্রা করে। আমাদের সঙ্গে খন্দমহল যাত্রী এক মহাজনের একথানি শক্ট ছিল। ব্যাঘের আগমনবাতা ভনিয়া কয়েকবার রিভল্ভারের আওয়াজ করিলাম। ব্যাঘ্রয় আমাদের অভদ্রতায় শুধ হইয়া চলিয়া গেলেন।

কলিকা হইতে অপরাত্নে বাত্রা করিয়া
মধ্যরাত্রিতে গুমাগড় ও পরদিন সকালে
বিষপাড়ার পৌছিলাম। বিষপাড়ার পূর্বে
থক্ষমহলের সদর আফিস স্থাপিত ছিল—
কিন্তু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।
গুনিয়াছি এক বাঙ্গালা ডেপুটা ম্যাজিপ্ট্রেটা
হঠাৎ বিষপাড়ার প্রাণত্যাগ করার, তাঁথার
ল্রৌ বন্ধ্বান্ধববিহীন স্থানে একাকা পাঁড়রা
অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করেন। অধুনা
মহকুমার সদর আফিস বিবপাড়া হইতে

ছয় মাইল দ্রবর্তী ফুলবাণী নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত। বিষপাড়া হইতে হই মাইল গোশকটে আদিয়া দঙ্গীদহ আনি পদবংজ ফুলবাণী পৌছিলাম।

সুলবাণীর প্রাকৃতিক দুগু অতি রমণীয়। চারিদিকে ঘন রুক সমাজ্যাদিত পর্বত্তেশী मधार्थात कूत महत्र कृतवानी। कृतवानीत्क প্রকৃতপক্ষে সহর বল। যায় না। সরকারী আফিদ ব্যক্তীত ইষ্টকনিৰ্মিত গৃহ ফুলবাণীতে নাই। চারিদিকে পর্বতবেষ্টিত একটি কুদ্র উপতাকায় ফুলবাণী স্থাপিত। এক পার্মের পর্বতের পার্শবেশ দিয়া একটি কুদ্র পার্বত্য নদা প্রবাহত। নদীতে অতি দামান্তই জল। কুদ্র কুদ্র প্রস্তর্থতের উপর দিয়া অনতি-গভীর জলরেথা থরবেগে ধাবিত। মৃত্তিকার বর্ণ লাল। পর্বতোপরিত্ব অরণ্যে ব্যাঘ্র ভলুকের অধিবাস। মাঝে মাঝে ময়ুরের কেকারৰ বনমধ্যে উপিত হইয়া পর্বতে आंडध्वनिङ इय्र। त्राविकारन चन कृषः পর্বতের উপরে বহুদূর বিস্তুত বক্রগতি অগ্নিরেথা মেঘের কোলে স্থির সৌদামিনীর ভাষে প্রতীয়ন্ন হয়। থক্সণ অঙ্গলে আগুন नागारेबा (नव। यत्नक প্রকাণ্ড মহীকৃহ সে আগুনে ভত্মাভূত হয়। দেই ভত্ম নববর্ষাগমে পর্বভগাত হইতে বৃষ্টি স্লোভে সমতলক্ষেত্রে পতিত হইয়া ভূমির উর্বরিতা मन्त्रापन करत देशहे अन्तर्भित विश्वाम। কিন্তু ভম্মের অধিকাংশ নদীগর্ভে পতিত হয়, এবং উড়িয়ার সমতলক্ষেত্রে নীত হইয়া তত্রতা ভূনির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। থন্দগণ তদারা অতি সামাএ উপকার লাভ मगन्ड धन्मभङ्ग এकि अत्र तिस्मर। করে।

অরণ্যের মধ্যে কুদ্র কুদ্র পলী অবহিত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাণ্ডক মন্তক উত্তোলন করিয়া আছে—ভাহাদের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার অত্যধিক। বঙ্গদেশে অত বড় শাল গাছের আমদানি দেখি নাই। থন্দগণ নিৰ্দ্দয় ভাবে সে মরণ্যের ধ্বংস সম্পাদনে ব্যাপুত। কিন্তু সে অক্ষ অর্ণ্য ধ্বংস হটবার নহে। যুগাযুগান্তর হইতে থক্সকুঠারাবাত দহ্ করিয়া এখনও তেমনি বিপুলই আছে। অনেক অরণ্যে বোধহয় এখনও পৰ্য্য স্থ থলকুঠার প্রতিধানিত হয় নাই—দেওলি মহা-ভীষণ। বোধ হয় পাঁচ সহস্র বংসর পূর্বে আর্য্যগণ যথন সমতল ক্ষেত্র হইতে থলদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন তথনও ইহার। বর্তমান ছিল।

থন্দগণ গৃহনির্মাণে এই বৃক্ষ বছল-পরিমাণে ব্যবহার করে। বিপুলকায় বুক্ষ থণ্ড খণ্ড করিয়া উর্দ্নভাবে মৃত্তিকা প্রোণিত করে। থণ্ডগুলি অতি ঘনঘন প্রস্পর সংলগ্ন হইয়া প্রোথিত হয় এবং বহুসংখ্যক বৃক্ষথগুৰারা গৃহের দেয়াল নিশ্মিত হয়। অনেকে এই কাৰ্চনিৰ্দ্মিত দেয়ালের উপবি-ভাগে রক্তবর্ণ মৃত্তিকার লেপ দিয়া থাকে। স্তাধরের যন্ত্রের মধ্যে কুঠারের বাবহার মাত্র খন্দগণ অবগ্ত আছে। করাতের ব্যবহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। নাতিসূল বৃক্ষ কুঠার দারা তিন্থানি অপুরা চারিথানি ভক্তায় বিভক্ত হয় এবং সেই পুরু তক্তার দ্বারা গৃহের দরজা নির্মিত হয়। দরজায় লোহের कन्ना व्यथवा इँ मकन नहि। कार्ष्ठत मरधा ছিজ করিয়া এক প্রকার হাঁদকল নির্মিত হয় ज्लाता होकार्छ क्लाहे मश्लग इग्न। अन्नान

বোধহয় সভা প্রতিবেশীদিগের নিকট হইতে
কিছুই শিক্ষালাভ করে নাই। স্থ্রধরের
যন্ত্রের অভাবে যে বিপুল পরিশ্রম অযথা
বায়িত হয় তাহা দেথিয়া মনে বড়ই কট
হয়। থক্মহলের সুবডিভিদভাল অফিসার
মি: ওলেনব্যাকের চেষ্টায় সম্প্রতি ত্ইএকজন
থক্ষ করাত ও অত্য ত্ই একটি মস্ত্রের ব্যবহার
শিথিয়াছে। ওলেনব্যাক সা.হব ফুলবাণীতে
একটি টেকনিকালে স্কুল স্থাপনের চেষ্টায়
আছেন। কৃতকার্য্য হইলে থক্দিগের শিল্পন
রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। তুই একটি
থক্দ ইটক নির্মাণ্ড শিবিয়াছে।

খনদাহল অঙ্গুল জেলার একটি মহকুমা।

কিন্ত অঙ্গুল ও থক্মহলের মধ্যদেশে বৌধরাজার একাংশ বিস্তৃত। থলসহাল ও জেলার দদর মহকুমা প্রস্পার সংলগ্ন নহে। थनगरन शृत्ति तोधता<br/>
जात्रहे अञ्चर् ছিল। উড়িয়ায় অনেক ক্ষুদ্র করদরাঞ্চা আছে, বৌধ তাহাদিগের অন্তম। থক-দিগের মধ্যে নরবলিপ্রথা প্রচলিত আছে— এই সংবাদ ভারত গভর্ণমেণ্টের গোতর হইলে তাঁহারা বৌধরাজকে উক্ত জবক্ত প্রথা রহিত করিতে আদেশ করেন। রাজা অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্যা হইতে পারেন নাই। গভর্ণেটকে অগ্ত্যা থক্মহলে দৈনিক মিশন প্রেরণ করিতে হয়। খন্দগণ অন্ত্রধারণ করে। চতুর ইংরাজ ুসেনাপতি বহুকৌশলে যংসামাগ্র রক্তপাতের উক্ত প্রথা রহিত করিতে সমর্থ হন। কিছ তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পরে আবার খন্দগণ পূর্ব প্রথা অবলম্বন করে। এবং পুনরায় তাহাদের বিক্দের দৈহা প্রেরণ করিতে হয়।

ক্ষেক্বার দৈত্ত প্রেরণের পর বিদ্রোহের সফলতায় হতাশ হইয়া থলগণ শান্তভাব व्यवन्यन करता किन्न छ छ अपन त्वीध-রাজ্যের অন্তর্গত থাকিলে নরবলি প্রথা পুনরার প্রবর্ত্তিত হইবে এই আশঙ্কায় বৌধরাজ ভারত গভর্ণমেণ্টকে প্রদেশ প্রদান করেন। তদবধি থন্দমহল বুটিশ রাজত্বের অন্তভূক্তি हरेब्राटह। এখন नत्रविण्यथा मम्भून विनुष्ठ। সভ্যতা ও করুণার দাবী পূরণ করিবার জ্ঞাই গভর্ণমেণ্ট থন্দমহলের শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। জমীর উপর তথায় কোনও কর ধার্য্য হয় নাই। চাষ কর নামক একমাত্র কর তথায় আনায় হয়। প্রতি হলের উপর 🗸 • আনা অথবা 🗸 • আনা মাত্র নিদ্দিষ্ট আছে। হলের সংখ্যা যাহার বেশি তাহাকে বেশী কর দিতে হয়। যাহার হল নাই ভাহাকে কিছুই দিতে হয় না। এতডিয় আবকারী হইতে গ্রমেণ্টের কয়েক সহস্র টাকা লাভ হয়। কিন্তু থন্দমহলের আয় অপেকা বাৰ অত্যধিক। প্রায় প্রতি গ্রামে স্থূল হইয়াছে। বিনা বেতনে তাহাতে বালক-বালিকাগণ পড়িভেছে। থকা মহলের সব-ডিভিদনাল অফিসার মি: ওলেনব্যাক বাড়ী বাড়ী যাইয়া অমুরোধ করায় তবে সমস্ত বালক বালিকা স্কুলে আসিতেছে। গবর্মেণ্ট হইতে বিনা মূল্যে তাহাদিগকে পুস্তক স্থেট কাগজ কলম প্রভৃতি দেওয়া হইতেছে। স্কুলে বেতন নাই। যে রকম ভাবে কাজ চলিতেছে তাহাতে ১৫।১৬ বৎসর পরে থক্সহলে বর্ণ क्षानहीन शुक्रव व्यथवा जी क्ष्याशा हरेरव विषया বোধ হয়। রাস্তা ঘাটেরও ক্রমে উন্নতি অসভ্য প্রজার প্রতি স্থপভ্য হইতেছে।

গবমেণ্টের যত কর্ত্তব্য স্বাছে থন্দ মহলে তৎসমস্তই পালন করিবার চেষ্টা হইতেছে।

नत्रवि अथारक थम्नान "भितिष्ठा" वरन। অনাবৃষ্টি হইলে তাহারা মনে করিত পৃথিবী দেবী (তুৰ্কী-পেমু) ক্ৰুৱা হইয়াছেন এবং নরশোণিতে তাহার বক্ষদেশ সিক্ত না করিয়া দিলে তাঁহার ক্রোধোপশম হইবে না। মহালে "পান" নামক এক জাতি আছে। ইহাদের অনেকে বলির উপযোগী নরশিশুর ব্যবসা করিত। পিতা মাতার নিকট হইতে শিশুদিগকে চুরি করিয়া আনিয়া কিছুদিন তাহারা পালন করিত, পরে বলিদানেচ্ছু খন্দের নিকট বিক্রম করিত। ক্রীত শিশু क्ष्ट्रेपूष्टे हहेग्रा डेठित्न, পুষ্টি কর থাত্তে বলির দিনে মৃত্তিকা প্রোথিত তাহাকে দৃঢ় ভাবে বদ্ধ ছুরিকা দারা তাহার গাতের মাংস থণ্ড করিয়া কর্ত্তন করা হইত। কর্ত্তিত মাংস লইয়া সমাগত জনগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ জনিতে প্রোথিত করিত। তাহাদের বিশাস তাহাতে জমীর উর্বেবতা শক্তি বর্দিত হয়। এই নৃশংস লোমাঞ্চর নর্যজ্ঞে যাহারা পুরোহিতের কার্যা করিত তাহাদিগকে দেহেরী বলিত। দেহেরী এখনও আছে—কিন্তু নরবলি আর নাই।

খন্দমহাল কভিপর সংখ্যক মুঠার বিভক্ত।
প্রত্যেক মুঠা একাধিক গ্রাম লইয়া গঠিত।
প্রতিমুঠার একজন "নালিক" আছেন, মুঠার
দনস্ত লোক নালিকের অন্থগত। মালিক
ব্যতীত প্রতি মুঠার একজন সন্ধার আছে।
ধর্তনানে দবডিভিদনাল অফিদারকর্ত্ক সন্ধার
নিযুক্ত হয়। মুঠার ভার প্রতি গ্রামেও একজন

"গ্রাম মালিক" ও একজন সন্দার আছে। সম্প্রায় মুঠামালিক ও মুঠাদদিবের যে প্রতিপত্তি, গ্রামে গ্রামমাণিক ও গ্রাম-সন্দারেরও তজাপ। থন্দগণ তাহাদের মালিক ও সন্দিরের আজ্ঞান্তবর্ত্তী,—প্রায়ই তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করেনা।

থন্দদিগের শপথ করিবার প্রথা একটু নুতন রকমের। শস্ত ও ছ্গাদি মাপিবার জন্ত ভাহারা একপ্রকার মৃত্তিকাভাগু ব্যবহার করে তাহাকে তামলি বলে। এই তামলির মধ্যে किश्रमः न त्याच हर्षा, किছू धान, अवन, करवकी তুলসীপত্র ও "দবিনো" নামক গাছের কয়েকটী পত্ৰ ও মহা ছই একটা দ্ৰব্য রাখিয়া শপথকারীর হস্তে ভামলিটি প্রদান করা হয়; এবং ভাষাল ও তৎস্থিত প্রত্যেক পদার্থের নাম করিয়া আদালতে তাহাদিগকে শপথ পড়ান হয়। অন্তত্ত্ব মহাস্পাশ করিয়া শপথ করিবার নিয়মও প্রচলিত আছে। আমি যথন খন্দ্ৰংলে ছিলাম তখন কতকগুলি খন্দ শপ্র করিয়া মন্ত ত্যাগ করিয়াছিল। শুনিয়াছি ওঠঘার৷ মদ স্পশ করিয়াই ভাহারা মদ ত্যাগের শপথ করে।

থন্দগণ অপরিমিত মন্তপায়ী। স্থথের বিষয় ভাহাদের জ্রীলোকেরা মদ খায় না, তাহা না হইলে মতের প্রভাবে এতদিনে খন্দ জাতি বোধ হয় বিলুপ্ত হইয়া যাইত। থাইবার পুর্বের তাহার। কিয়দংশ মৃত্তিকার উপর ফেলিয়া "তুর্কীপেণু"কে নিবেদন করে। ভাহাদের বিশ্বাস মগুদানে পৃথিবীকে তুষ্ট না করিলে তিনি রুষ্ট হইয়া শস্তাদি কিছু দান করিবেন না। পূৰ্বে থন্দগণ নিজেই মন্ত প্রস্তুত করিত। অধুনা গবর্মেণ্টের আবকারী আইনান্ত্রারে থোলা ভাটীতে মদ প্রস্তুত হয়। থন্দগণ বণে শৌণ্ডিকহন্ত কলুষিত মত পৃথিবী তত ভৃপ্তির সহিত গ্রহণ করেন না এবং তজ্জ্য পূর্বমত শস্তাদি দান করিতেছেন না। তুকীপেণুকে মদ না দিলে যখন চলিবে না তখন তাহারাই বামদ ভাগে করিবে কেন ? করিলে তুর্কী-পেণুর পূজার ব্যাঘাত হইবে।

थननमहारलम अधिवागीशंव इहे ट्यांनीरङ বিভক্ত, উড়িয়া ও থন। উড়িয়াদিগের অধিকাংশই মহাজন। অত্যধিক হুদে টাকা ধার দিয়া থন্দদিগের সর্মনাশ সাধনে ভাহারা **उ**ष्टे १६। थन महत्वत्र व्यक्षिकाःम ज्ञी অধুনা তাহাদেরই হস্তগত। মত পিপাদা যথন প্রবল হইয়া উঠে তথন থক্সণ শস্ত ও জনী বন্দক দিয়া সে পিপাসা নিবৃত্তি করিতে কুষ্টিত হয় না। মহাজনদিগের অত্যাচার হইতে থনাদিগকে রক্ষা করিতে কর্ম্মচারীগণ আজ্ঞ কাল বিশেষ চেষ্টিত আছেন। থক্মহলে শুচুর পরিমাণে হলুদ উৎপন্ন হয়; গাড়ী করিয়া উড়িয়া মহাজনগণ এন্তর রপ্তানী করে।

কোনও রকন তরকারী ব্যবহার থন্দগণ অবগত নহে। ফুলবাণীতে যে কম্বেকটী রাজকর্মাচারী আছেন তাঁছারা স্বায় ব্যবহারের জ্ঞ কলিকাতা হইতে বীজ লইয়া তরকারীর চাষ করেন। সম্ভবতঃ তাঁহা**দে**র দৃ**টাস্তে** তরকারীর ব্যবহার থন্দদিগের মুধ্যে প্রচলিত হইবে। মংস্থ একপ্রকার অপ্রাপ্য। বৃত্তকষ্টে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্ত হুই একটা পাওয়া যায়।

থন্দিগের বাদগৃহে জানালা নাই; একমাত্র দরজা। গৃহ অনবরত ধ্মে পরিপূর্ণ থাকে।

মশা তাড়াইবার জন্মই ঘরে অগ্নি রাখা হয়। ধুম পরিপূর্ণ ঘরে নিজা যাইতে ভাহারা বিন্দু মাজ অস্কবিধা বোধ করে না।

খন্দগণ অভ্যস্ত স্বাবশন্ধনিয়। পুত্র বিবাহ করিয়াই পিতা মাতা ২ইতে পৃথকু বাদ করে। খন্দ ভিজুক হুল্ভ।

বাভচার খলরমণীর মধ্যে বিরল।
একবার একটি খলরমণী একজন উড়িয়া
কনটাক্টবের সাহত চালয়া চায়; তাহাতে
খলদিগের মধ্যে প্রবল আন্দোলন উপাত্ত
হইয়াছিল। স্তালোকটা এখনও সেই উড়িয়ার
সহিত বাস কারতেহছ; কিন্তু কোনও খলদ

থন্দগণ প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ। কি**ন্ত** উচ্ছন বক্তাভ গোরবর্গ থন্দরম্বীও দেখিয়াছে।

থন্দগণ বহুদেবে বিশ্বাস করে। তাহাদের উপাস্থ কয়েকটী দেবতার নাম নিম্নে উল্লাপত হইল।

- **১। ভুকাপেণু—পৃথিবার অধিষ্ঠা**ত্রী **দেবতা।**
- ২। পর্বত দেবতা--পর্বতের অধিষ্ঠাতী। তিনি কাঠুরিয়াদিগকে হিংম্র পণ্ডর কবল হইতে রক্ষা করেন। জঙ্গলে প্রবেশ করিবার পূর্বে কাঠুরিয়াগণ তাঁহাকে স্মরণ করে।
- ৩। গ্রাম দেবতা—যাবতীয় গ্রামের অধিষ্ঠাতী একদেবতা:।
- ৪। উবাপেণু—ইংার পুল। করিলে পুত্র
   লাভ হয়। আমাদের ষষ্ঠা।
- ৫। বরাবালা—ইনি কট হইলে গৃহ-পালিত পশুদিগের মধ্যে মড়ক উপস্থিত হয়
- 🐇 💆। পিতাৰ, নী—পুৰা বারা ইহাকে তুই

না করিলে অরণ্যে বাছকবলে পতিত হইতে হয়।

৭। খমশেরী—ইংহাকে তুট না করিলে ইনি মাতুষকে নানা বিপদগ্রস্ত করেন।

৮। ডুধালনা—থোস পাঁচড়ার দেবতা।
৯। দারাকুষ — হানও থমশেরীর স্থায়
মাকুষকে বিপদে ফেলেন।

> । লিকাণেত্ — প্রাত থক্ল গ্রে ইহার
মুটি রাক্ত হয়। হান কোন ও সময় মাত্র ও
কোনও সময় পশু মুটি : ধারয়া থকাদগকে
দেখা দেন। গৃহে যত অল্লই শশু থাকুক না
কেন ইহার অল্লহ হহলে তাহাতে বহাদন
চালয়া যায়। হান তাহাদের লক্ষা।

১১। ধরপের — জগণাতা।

১২। ঝাকরকু।ত – হাল গ্রাম রক্ষা করেন।

খন্দগণ বহু দেবভাগ বিশ্বাস করে বটে—
কিন্তু সকল দেবভার উনরে যে একজন
আছেল ভাষাও বিশ্বাস করে। এই পরম
দেবভাকে ভাষারা "রচাপেল্ল" বলে। শুকর
বালধারা এই দেবভার পূজা হয়। এই সমস্ত
দেবভার করেকটা, বিশেষভঃ ধারদেবভাকে,
খন্দগণ যে হিল্লাগের নিকট হইতে প্রাপ্ত
হয়াছে ভাষাতে সন্দেহ নাই।

বল দেগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে "মহাপ্রভুর" য়য়দেশ হইতে তাহারা জন্মগ্রহণ করে
এবং "কন্দ" থাইয়া ভাহারা জীবন ধারণ
করিত বালয়া "কন্দ" নামে আভাহত হয়।
থন্দগণ আপনাদিগকে কন্দাই বলে। বন্দ
মহলে কচুর মত এক রক্ম বুক্মমূল থন্দগণ
কর্ত্ব থাজয়পে প্রচুর পারমাণে ব্যবহৃত হয়।
ভাহাকে কন্দ বলে। ভানিয়াছি কন্দ থাইতে

বেশ হ্রাছ। খন্দগণ শুধু কন্দ থাইয়া আনেক দিন কাটাইতে পারে। মহাপ্রভূ কে তাহা জানিতে পারি নাই। তিনি মহাপ্রভূ নামেই খন্দদিগের নিকট পরিচিত। সম্ভবতঃ উপরোক্ত 'রটাপেরু' হইবেন। যাহা হউক প্রবাদ আছে খন্দগণ পূর্ব্বে কন্দ ও বনম্বল থাইয়া জীবন্যাপন করিত। বহু দিন পরে তাহাদের মধ্যে কতিপর জ্ঞানালোক—আবিভূত হইয়া অম ভোজন প্রথা প্রবর্ত্তি করেন। তদবধি খন্দ সমাজে অস্তোর উদ্ভব্ব হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে অনৃতভাষী খন্দের সংখ্যা এখনো বেশী নহে।

থন্দগণ বিশ্বাদ করে তাহাদের পুরে কুর্ম নামধারী একজাতি পুলবীতে বাদ করিত। তাহাদের"যুগ"শেষ হইলে থন্দগণের আবির্ভাব হধ। এই প্রবাদের মূলে কি কোনও সত্তা নাই? কুর্মজাতির অধ্যুষিত কালকে থন্দগণ কুর্মাবতার বলে।

থন্দগণ গোমাংস ভক্ষণ করে না।
শুনিয়ছি সাঁওতাল বা ভীলগণও গোমাংস
ভক্ষণ করে না। অথচ আর্যাগণ অতি প্রাচীন
কালে গোমাংস ভক্ষণ করিতেন তাহার
প্রমাণ আছে। স্বার্যাগণ যে অনার্যা
দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা বহুল পরিমাণে গ্রহণ
করিয়াছিলেন তাহাও নিশ্চিত। গোমাংস
ভক্ষণ ভাগে কি দ্রাবিড়ীয় আচারের প্রতি
সন্মান প্রদর্শনেচ্ছার অভিব্যক্তি ?

শীভারেকচন্দ্রার।

## নবীন প্রভাত।

প্রথম যেদিন ভোমায় আমায়
হয়েছিল দেখা।
আমি তথন ঘূমিয়েছিক
ভূমি জেগে একা।
আমি তথন দেখছি স্থপন
কিরছি কত দেশ।
রচছি কত নৃতন ভূবন
ধরছি কত বেশ।
আপন মনে ভাঙ্গা গড়া
স্থপন দেশের খেলা।
দিনে দেখা রাতের আঁধার

রাতে দিনের মেলা।

আধেক ঝালো আধেক ছায়া

আধেক স্থপন বোর।

পেথায় কত কুহক শত

পরায় কত ডোর।

এলে তুমি কাছে আমার

শিরে দিলে হাত।
ভাঙ্গলে আমার এতদিনের

স্থপন ঘেরা রাত।
জেগে এখন তুমি আমি

বসেছি এক\_সাথে।

মধুর হাওয়া বইছে আজি

নবীন প্রভাতে।

শ্ৰীহেমলতা দেবী।

## জাপানে শিক্ষা।

প্রকৃত পক্ষে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জাপানের সর্ব প্রথম ইহিহাস প্রাপ্ত হওয়া ষায়। এই সময় হইতেই বর্তমান জাপানবাগী-গণের উন্নতির স্ত্রপাত। তিন বা সাড়ে তিন শত বংসর পূর্বে কনফিউকাস সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৌদ্ধ পুরোহিতগণ মিলিত হইয়া কার্যা করিত। অতঃপর দিনেমারেরা জ্বাপানবাসীগণের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বীজ উপ্ত করিয়া দিয়াছিল। তৎপূর্বের তথায় দিনেমার ভাষায় শিক্ষার বাবস্থা **कि**ल। অবশেষে দথন ১৮১৩ গ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা-বাসীগণ জাপানে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন এবং Stat शि हो दम করিলেন লর্ড এলগিন সপারিষদ যথন জাপানে আগমন করিলেন তথন তথায় খাস ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন ও ব্রিটিন-জাপ সন্ধি ভাপিত হইল। তথন হইতেই জাপানবাদীগণের মধ্যে নব-ভাবের উন্মেষ।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে অন্থায়ী শিক্ষা সমিতি গঠিত হইবার তিন বংসর পরে শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগ স্থাপিত হইল, এই বিভাগকে জাপানীভাষায় "মন্থুমো" (Mombusho) কহে। রাজমন্ত্রী ইহার সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে সর্ব্যথম শিক্ষা আইন (Educational Code) প্রচারিত হয়। জাপানের রাজা তাহাতে নিম্লিখিত রূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন:
—তিনি বলেন, "কর্ম্মচারী, ক্রুষাণ, শিল্পী ভাস্কর, ক্রিরাজ অথবা চিকিৎসাব্যবসায়ী জ্ঞানার্জ্জনের আবশ্রক। আমি আশা করি
বিদ্যালয় বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে লোকের
জ্ঞানশিপাও এমন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে যে
তথন গ্রামে গ্রামে, স্কুলুর পল্লীতে পল্লীতে
শিক্ষা ব্যাণ্ড হইয়া পড়িবে। কি পনী
কি দরিদ্র তথন কোন পরিবারেই একটি
নিরক্ষর লোক থাকিবে না। শিক্ষার ইচ্ছায়
দেশ মাতোয়ারা হইয়া উঠিবে। জাপানরাজের বাণী বর্ণে বর্ণে ফ্লিয়া গিয়াছে।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ষড়বিংশ বৎসরের মধ্যে জাপানে ৭৯ লক্ষ. ২৫ সংস্ক, ৪ শত, জন পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্থপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। ইউরোপের পণ্ডিতগণ বলেন, সেই বর্ষে জাপানে কেবল বিভালয়ের বালকগণের মধ্যে করা ৮২ জন পাশ্চাতা শিকা প্রাপ্ত হইতেছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে পুণিবীর দৌত্যকার্য্য (World's Embassy) পরিপালন মানসে ৪৯ জন সম্ভ্রান্ত বংশীয় বাক্তি দারা একটি সমিতি স্থাপিত হইল। ইহার**া**ই জাপানের মুগপত্র বা স্মগ্র প্রতিনিধি স্বরূপ। তন্মধ্যে রাজপুত্র ইয়াকুরা (Iwakura) ও মার্কুইস ইটো (Ito) প্রধান ছিলেন। ইহারা সকলে মিলিত হইয়া যাহাতে জাপানে উচ্চ শিক্ষার প্রদার বৃদ্ধি পায় তছপায় বিধানে মনোযোগী হইলেন। শত শত জাপছাত্রগাকে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রেরণ করিতে লাগিকেন। এই প্রকার বিভিন্নদেশে জাপছাত্র প্রেরণের বাবস্থা বছদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। বর্ত্তমান জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতির শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষা

করিবার জনাই ছাপানের ছাত্রগণ ইউরোপ আমেরিকার প্রেরিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞাপানে বিদ্বান লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে এবং তাঁহারাই জাপান বিশ্ববিভালয় ত্রাবধান করিয়া স্থন্দর রূপে পরিচালিত করিতেছেন। স্থতরাং অধুন। আর প্রায়ই জাপান হইতে শিক্ষার্থীছাত্র আমেরিকা. ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশে প্রেরিত হয় না। ১৮৭০ খ্রীষ্টান্দে আড়াই শত ছাত্র রাজবৃত্তি প্রাপ্ত হইরা বিভিন্ন দেশে গমন করিয়াছিল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্বসমেত একাদশটিমাত্র ছাত্র উ क दु खि न हेश विरम स्मान करत । मर्का প্রথমে আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে অধাক ও অধ্যাপক লইয়া আসিয়া জাপানছাত্রগণকে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছিল পবে সে ব্যবস্থা ও রহিত করিয়া দেওয়া হুইয়াছে। ১৮৯৬ গ্রীষ্টাব্দে সর্বাহ্ম ৩১ জন বৈর্দোশক শিক্ষক ছিল তন্মধ্যে ১৮ জন গ্রেটব্রিটানবাসী ১১ জন আমেরিকান। ইহাই হইল তথাকার সরকারী কলেজের কথা। বেদরকারী বলেজাদিতে ১৮৯৫ औष्ट्रोरक ১৬१ जन পুরুষ ১০১ জন স্ত্রীলোক শিক্ষকভার জ্ঞা ইউরোপ ও আমে-রিকা হটতে জাপানে আনা হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট ইবুকা আমেরিকায় বক্তৃতা-বলিয়াছিলেন,—জাপানবাদীগণকে পাশ্চাতা বিভায় পারদশী হইতে হইলে গ্রেটবিটানের নিকট নৌ-বিভা ও আমেরিকার নিকট হুইতে বিজ্ঞান শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে। কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছে।

ন্ধাপানের এলিনেন্টারা (Elementary) কুল সমূহ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (:) সাধারণ ও (২) উচ্চ। এই শ্রেণীর বিস্থানয়ের সমষ্টি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাবেদ ১৬ সহস্র ৩ শত ২২টি ছিল। ইহার বায় ১৭ লক, ১৫ হাজার, ৩ শত. পাউও। তন্মধ্যে ১৭ লক্ষ. ৫০ হাজার. ৪ শত, ৩৬ পাউও করদাতৃগণের নিকট হইতে চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল। অমুমান পঞ্চ সহস্র এই শ্রেণীর বিস্থালয়ে কিঞিৎ উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হয়। বিজ্ঞানদম্মত কৃষি-কর্মা, কৃষিমর্থ, নীতি এবং অধিক্স অপরাপর পরিশ্রম্যাধ্য শিল্লাদি শিক্ষা প্রদান করা হয়। জাপবালিকাগণকে विर्मं यञ्जभूकीक गृहशाली ७ ऋही कार्यानि শिक्षा श्रान कता इया काशान ग्रवर्ग्य छे. ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাদ হইতে প্রাথমিক বিভালয়ানিতে বিনা বেতনে সকলেই শিক্ষালাভ করিতে পারিবেক এইরূপ ঘোষণা করিয়া <sup>'দয়াছেন। জাপবালিকাগণ পুর্বে বিনা</sup> কারণে বিভালয়ে অনুপস্থিত থাকিত। সম্বরই ইহার প্রতিবিধান করণে অনেকেই বদ্ধপরিকর ১৮৯০ গ্রীষ্টাব্দে জাপানের মন্ত্রী বলিলেন, "জাপানে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করিতে না পারিলে সমগ্র জাপানে শিক্ষা ব্যাপুত হইতে পারিবে না। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, কি বালক, কি বালিকা সকলেরই বিভালয়ে প্রবেশ করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইবে। এই প্রকার আদেশ প্রচারিত হওয়ায় বালকবালিকাগণ সকলেই বিভার্জনে मत्नानित्वन कविन । श्राकाटन नननागरनत শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। জাপানীগণ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাবেদ উপযাচক হইয়া ১ লক্ষ ৫৪ হাজার পাউও বা স্থবর্ণ মুদ্রা বিভালয়াদির প্রদান করে। কেবল ভাহাই নহে,

এই এক বংসরের মধ্যে জাপানীগণ শিকাকরে ৩৬ লক্ষ ৭৭ হাজার 'একার' জমি. ১৪ হাজার পুত্তক এবং ১৬ হাজার শিক্ষ:-কার্য্যের যন্ত্রাদি দান করিয়াছিল। লিউইজ वर्णन, "जाभारनत निकाकार्या স্থচাক্তরপে নির্বাহিত হইবার জন্ম এক কালীন দানের সংখ্যাই অধিক। তাহার এক **शक्षमाःम (वजना**नि वावन करनजानि হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।" ১৮৯৬ औहै। स्य देवरम्भिक भिक्क मञ्जूबा ১৫ জन হইতে ১৯ জনে পরিণত হইয়াছে। প্রাথমিক विष्णानशानित किथिनुटर्फ (य नकन विनात्वश স্থাপিত হইয়াছে ভাহাও হই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। (১) মধারুত স্কুল ও (২) উচ্চ বিদ্যালয় সমূহ। এই সময় হইতে তাছা-দিগকে দৈন্যদণভুক্ত হইয়া যুক্ত বিদ্যা শিকা করিবার জন সমগ বিভাগ করিয়া লইতে হয়। স্বতরাং তাহাদিগের মধ্যে কেহই ২৮ वरमदतत भूर्व्स अन इहेट भन्नी का छीर इहेट পারে না। নিম শ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহের সহিত छेक्र विनागवानित्र मः त्यांग विवः वक्ता সংরক্ষিতনা হইলে দেশের উল্তির অস্তরায় হইতে পারে দে কথা জাপানের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তপক্ষেরা বিলক্ষণ হাদয়প্রম করিতে সমর্থ रहेशाहितन। (कान हाज नित्र कून रहेटड **भिर পরীক্ষার উত্তার্ণ হইলা অপর উ**চ্চ বিস্তালয়ে বিনা পরীক্ষায় প্রবেশাধিকারলাভে সমর্থ হইতে পারে। এমন কি. যুগুপি কেই উক্ত বিভালয়ের পাঠাদি নিয়মিত অধায়ন করিরাতে বলিয়া কোন প্রশংসাপত্র (Certifleate) প্রাপ্ত হয় ভাগে হটলে দে প্রবেশিকা পরাকা প্রদান না করিয়াই কলেকে ভর্তি হইতে

পারে এবং ভাছার যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে
প্রবেশাধিকার সহজেই হইতে পারে।
প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ যে সকল
কর্ম প্রাপ্ত হইবে দেও ভরপেকা নিম্নপর্দ প্রাপ্ত হইবে না। নিম্ন স্কুলের সক্ষে উচ্চ
বিদ্যালয়ের এমন সহাস্কুতি সকলেরই
অহকরণীর। অসব কোন দেশে ঈনৃশ
ব্যবহা দৃষ্ট হয় না। কোন বেদরকারী
বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয় হইলে ভাহাকে
অপর উচ্চ বিদ্যালয়াদি সাহায়্য প্রদান করিয়া
থাকে। এইরূপ সম্পাদ বিপদে ছোট বড়্
সকলেই পরস্পারে মিত্রভাস্ত্রে সম্বন্ধ আছে
বিশিয়া তথাকার অবস্থা এভানৃশ উন্নত।

और्रेस कालान मर्सन्य 5 ১৬৯টি দাধারণ মধাবিত্যালয় এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ৬টি উচ্চ বিস্থানম স্থাপিত হয়। উহার শিক্ষক সংখা ছিল ২ হাজার ৬, জন; তন্মধ্যে ছানশন্ধন বিদেশী পুরুষ; আর ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ২ শত ৮) জন। সকল ছাত্র মধাশ্রেণীর বিশ্বালয়ে অধায়ন করিত। পবে ইহার 🐉 অ:শ विश्वानद्य शमन कविन ; 🎠 वाः । देनश्च দশভুক এবং 🚓 অংশ বিভাগয় শিক্ষক তার নিযুক্ত হটয়াছিল। উচ্চ বিস্থা-লয়েব ছারগণের মধো ৫৬ জন আইন ১২৭ জন স্থাতি বিভা (Engineering), ১ হাজার ৪ শত ১৯ জন ডাক্রারী এবং ২ হাজার ৫ শুর ৮৯ জন সাধারণ বিভাগে माहिजानि अभाग्रन कतिछ। ইशाहे इहेन পূর্বকার অবস্থা।

মধ্যন শ্রেণীর বিফালয়ানিতে ইংরাজী ভাষার প্রচলন আছে। জ্ঞাপ ভাষা হৈনিক ভাষার পরস্পার নিকট সম্পর্ক বলিয়া উভয়েরই সমভাবে প্রচলন আছে। জাপানের সাধারণ লেকে জিমনাষ্টিক বা অঙ্গ চালনাদি बाग्रास्य (यक्रभ मत्नार्यात्री,--श्वि वा दे।ज-हाम शा है (मजाभ न(है। पूर्वन छ मर्ति-বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠে আরও মবংগা দেখা যায়। ব্যবসাধ বাণিক্যাদির জন্ম যতটুকু বিজ্ঞান শিক্ষার আবিশ্রক নেইটুকু জ্ঞানগাভ ছহলেই जाशात्रा यत्पन्ने विद्यहर्मा करत्र। ভাহাদের বিশ্বাস পরোরিক বলাধান হচলেট বাহংশক্র এবং বিভ্রমানি বিদুরীত হইতে পারে। কিন্তু সরকারী উচ্চবিতাশগদেতে স্কল বিষয়ই তুল্যরূপে শিক্ষা দেওরা হয়। তথ্যগো পাচট **নিশ্ববেন্তালয়ের** পাঠেপেয়েগী বিস্থালয়ে माधादन विशामकन वह यः इ निक, (न अया स्य । একটি সর্বেচ্চে আইন ও স্থপতিবিভা শিক্ষার श्रान। ভাষার ফলে কাইটো বিশ্ববিশ্বলের (Kyoto University) স্ট হইরাছে। মধ্য এবং উচ্চ বিভাগয় সমূহে টেক্নিকালে শিক্ষা-পদ্ধতি ধীরে ধারে প্রবেশনাভ করতঃ তথাকার উচ্চ শিক্ষার পথ প্রাসার করিয়া দিয়াছে।

জ্বপোনে হুইটি প্রধান বিশ্ববিভালয় আছে।
একটি টোকিয়ো ও অপরটি কাইটো
সহরে অবস্থিত। তন্মধ্যে প্রথমটিই
স্ক্রিপেক্ষা উত্তম। রাজকীয় টোকিয়ো বিশ্ববিভালয় ১৮৭৭ খ্রীইক্রে প্রতিষ্ঠাপিত হুইয়া

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আদর্শান্ত্র্যাধীরূপে গঠিত
হয়। পরে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সব্দে
কৃষিবিস্থা বিষয়ক উচ্চ কলেজের সংযোগ করা
হয়। এই বিশ্ববিস্থালয় স্থাপিত হুইবার
পর হুইতে দশবংসর পর্যান্ত জ্পানবাদীগণ
আমেরিকা খণ্ডের পদ্ধতি অনুসারে কার্য্যা
করিয়া আগ্নিতেছিল। তাহার পরবর্ত্তী
সমন্ন হুইতে এখানে জ্বাম্যাণ দেশ প্রচলিত
প্রোয় ক্রান্য চলিতেছে।

वर्छभान भगरत्र दि। किर्द्या विश्वविश्वालय বহু অংশে বিভক্ত। আইন, বিজ্ঞান, হুপতিবিভা, ডাক্রারী, ক্ষবিকার্যা, माञ्जि, পুস্ত চরক্ষণ প্রণালী, উদ্ভিদ্বিতা, মান্য'ন্দ্র সং'ল্লপ্ট জ্যোতিষ, (Astronomical observatory). <u> শামুদ্রিক</u> बनायन. হাপাতালের রোগীর্গা। প্রভৃতি বহু বিষয় এখানে পঠিত হইলা থাকে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাকে জাপানে ১ শত ৬২ জন অধ্যাপক ছিলেন :-- बाइरन २२ जन, डाउनाबीरड ৩০ জন, স্থপতিবিভাগ ৫৫ জন, সাহিত্যে ২৫, বিজ্ঞানে ১৮, কৃষিবিভায় ৩১ জন। ১৮৯৮ औद्वेदस्य সধ্যাপক সংখ্যা প্রার ছিণ্ডণ; ২ শত, शंहकत। आत दोकिया विश्वविद्यालयात्र ছাত্রদংখ্যা কিপ্রকার বাড়িতেছে একটি তালिक। अनान कतिराहे পाठकान वृत्थित्छ পারিবেন।

| কলেজের নাম ও বিষয়   |            | >50C | ১৮৯০       | 2426        | :৮२५       | ンドラリ        |  |
|----------------------|------------|------|------------|-------------|------------|-------------|--|
| ইউনিভার্গিটি হ       | ল ( কলেজ ) | •    | 89         | > · c       | 185        | \$98        |  |
| षाइन                 | 29         | २४१  | ٥٠>        | 8 १ २       | ৫৬১        | १७१         |  |
| বিজ্ঞান              | ø          | 83   | 9 <b>9</b> | <b>५०</b> २ | 300        | >• @        |  |
| <b>স্থপতিবি</b> দ্যা | 20         | ৩০   | >•७        | २२६         | \$8€       | ৩৮৫         |  |
| ডাক্তারী             | 29         | १२७  | 366        | 396         | <b>२२७</b> | <b>৩৯</b> ৭ |  |

| ७१৮            |      |       | ভারতী।     | •                   |          | ভাদ্ৰ, ১৩ | १ ८९ |
|----------------|------|-------|------------|---------------------|----------|-----------|------|
| <b>শাহিত্য</b> | কলেজ | >>>   | <b>৮</b> ৮ | २১৯                 | ২৩৮      | २ १४      |      |
| কৃষি           | "    | •     | 87.5       | <b>२</b> ८ <b>२</b> | २५७      | २७१       |      |
| মোট ৭          | কলৈজ | 5.58¢ | >>>>       | ১৬২০                | 2 tr 2 2 | مراه و و  |      |

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ৩০ জন ছাত্র আইন, ৯ জন ডাক্তারী, ৩১ জন স্থপতি বিঅ', ৭ জন বিজ্ঞান এবং ৪ জন কৃষিশিল্প অধ্যয়ন করিত।

লিউদ সাহেব বলেন, ১৮৯৬ গ্রীষ্টাব্দে যে
দকল ছাত্র গ্রাকুয়েট হইয়া ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহার সংখ্যা ৩০৮ জন। তন্মধ্য ১০৭
জনকে জাপান গভর্গমেণ্ট শাদন বিভাগে
নিযুক্ত করিয়াছেন। ৪৮ জন বিশ্ববিভালয়
হল নামক কলেজে বিবিধ্রান্তের গবেষণায়
নিযুক্ত আছেন। ৪৫ জন ব্যাঙ্ক ও
বাণিজ্যানি সংক্রান্ত কার্শে বিনিযুক্ত। ৪৪ জন
কোন কার্য্যানিই করিতেছেন না। ৪২ জন
কুল ও কলেজের অধ্যাপক হইয়াছেন।

# মানস দর্শন।

( মিশ্র ভৈরবী-কাওয়ালী )

কেৰে) চিরমধুমাধুরীমণ্ডিত মুথ তব
রাজিৰে মলিনসরমতলে।
পাতকীপুলকে শিহরি হেরিবে
মুগ্ধমানসে নেত্র জলে॥
সঞ্চিতপুঞ্জিত হৃদ্ধতি-বেদনা
রাখিবে চরণে তোমারি দান,
সকল হর্ষ আশা, সকল ভাবনা ভাষা,
সফল হইবে হরি করুণাবলে॥

**बीत्रक्रनोकाञ्च (मन**।

১৫ জন গ্রাজুয়েট হইয়া সরকার হইতে র্ভিভোগ করতঃ রিসার্চ্চ বা গবেষণার কার্য্য করিতেছেন। ইহাকে ইংরাজীতে Postgraduate এর কার্য্য কহে। অবশিষ্ট ৭ জন অপর বাবসায়াদি গ্রহণ করিয়াছেন। এই হইল ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। পুর্বের্ব এইপ্রকারে কার্য্য চলিত। বর্ত্তমান সময়ে জাপানের ছাত্রগণ উক্তশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া দেশের বছবিধ মঙ্গলকার্য্যে রত হইতেছে। কেহ যাবজ্জাবন কোমার্য্য অবস্থায় কলেজলাইত্রেরীতে বিবিধ গবেষণার কালাতিপাত করিতেছেন। কেহ বিজ্ঞানচর্ক্তায় গভর্ণমেণ্টকে

শ্রীগণপতি রায়।

## পরিচয়।

তুমি যে স্থল্ব তাহা দেখিল নয়নে
নয়ন-ভূলান এই তোমার ভূবনে;
তুমি যে অসীম তাও জেনেছি হৃদয়ে
আপনার হৃদয়ের প্রেমের বিস্ময়ে;
করুণা সাগর হয়ে তবু ভায়বান
বুঝিলাম দেখি তব এ বিশ্ব মহান,
উচ্চনীচ, ভালমন্দ যেথা নির্বিচার
ভূপ্পে অবারিত দান আলোক অঁধোর,
জল, বায়ু, পূপ্প, ফল, তব বনচ্ছায়া
নীলকান্ত মাকাশের সীমাহীন মায়া,
জরা মরণের চির অমোদ বিধান
সমাট দ্রিদ্রেপরে নিয়ত সমান।
শ্রীপ্রায়দা দেবী।

# ংরাজের দৌত্য।

( )

#### সময়-সপ্তদশ শতাকীর শেষভাগ।

তথন নুত্রন ও পুরাতন হুই কোম্পানিতে বাধিয়া গিয়াছিল। विद्निष (शानर्याश ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতে গবর্ণমেণ্টের ছুই কোটী টাকার আবশ্রক হইয়াছিল। এই টাকার জন্মই গ্রহ্মণ্টকে বাধা ভপাকার ভারতবর্ধের সহিত বাণিজা করিবার অধিকার দিয়া নূতন একটা কোম্পানি গঠনের অনুমতি দিতে হয়। এই নূতন কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব পালিয়ামেণ্টের সমক্ষে উপনীত হইলে পুৰাতন ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একধানি আবেদনপত্র উক্ত মহাসভায় পেশ করেন। নতন এবং প্রতিহন্দী কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত इटेटन (य विख्त अञ्चितिधा इटेटव-एगरे नमून्य বিষয় উল্লেখ করিয়া আবেদন প্রেরিত হইলেও নুত্র কোম্পানির সনন্দ পাইতে কোন বিল্ল হটল না। প্রকৃত পকে, ইপ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অংশীদার প্রভৃতির মধ্যে অনেক ক্ষমতাপর ব্যক্তি থাকিলেও, সাধারণে কোম্পানীকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন পালিয়ামেণ্ট সহজেই মুত গ্রাং गा । ১৬৯৮ খুষ্টাব্দে দ্বিতীয় একটা কোম্পানি স্থাপনে অমুমতি দিলেন।

ইহাতে বিবাদ বিসম্বাদ অত্যন্ত বাড়িয়া

গেল। পুৰাতন কোম্পানি নৃতনকোম্পানিকে ভয় করিয়া চলা দুরে থাকুক, তাঁহাদের দরদেশস্থ এজেণ্টদিগকে যে ভাবে দিয়াছিলেন তাহা দেখিলে স্পাইট প্রতীয়মান হয় যে নতন কোম্পানির পহিত বিবাদ বাধাইতেই তাঁহারা সমুংত্রক। "যেমন এক রাজ্যে তুইজন রাজা থাকিতে পারেন না, তদ্রপ এদেশেও হুইটী কোম্পানী একত্র থাকিতে পাবে না! পুরাতন এবং নৃতনে শীঘ্ট যুদ্ধ বাধিবে এবং ২।৩ বং**দরের** যুদ্ধে যে হয় জিতিবেই। পুরাতন কোম্পানীর সকল কর্মচারীই দক্ষ স্থতরাং যদি কর্মচারীগণ রীতিমত ভাবে কার্যা করেন, তাহা হইলে প্রান্ধ্রের কোন সন্থাবনাই নাই। পৃথিবী প্রকার অন্তর্বিরোধে হাস্তক —উপায় নাই।"\*

একই উদ্দেশ্যে ২টী কোম্পানি স্থাপিত
হওয়াতে ভারতবর্ষে বিশেষ গোলনাল বাধিয়া
গোল। নরপতি তৃতীয় উইলিয়াম নূতন
কোম্পানিটির দিকেই বিশেষ পক্ষপাতী
ছিলেন। স্কুতরাং তিনি ১৬৯৮ খুপ্টাব্দের
শেষভাগে হিন্দুস্থানের সমাট আইরক্সঞ্জীবের
নিকট এই সভোজাত শিশুর জন্ম ফার্মাণ

<sup>&</sup>quot;The truth is, that the whole of this contest was only one division of the great battle, that agitated the state, between the tories and the whigs; of whom the former favored the new Company the latter the old"...Grants' "A sketch of the History of the East India Company."

ইতাদি লইবার প্রত্যাশায় স্থার উইলিয়ম नविभटक शार्शिहेश पिटलन ।

**ভা**ৰতবণ कविद्रम्म ।

প্রতিদ্বন্দিতায় বাধ্য হইয়া, তাঁহাকে ১৭০০ সনের শেষভাগ পর্যাম্ভ সেই স্থানেই নিশ্চল স্থার উইলিয়াম নরিস, ১৯৯৯ খৃষ্টান্দের হইয়া থাকিতে হইল। ১০ই ডিসেম্বর তিনি ২৫শে দেপ্টেম্বর জাহাত্ম হইতে মছলিপট্রমে স্থরাট পৌছিলেন। কিন্তু পুরাতন কোম্পানির তুট কোম্পানির এজেণ্ট সার জন গেরারের চক্রান্তে স্থবাটের

Reproduced by kind permission of the Government of India.



পুরাতন ক্যোম্পানির তক্ষা।

শাসনকর্ত্তা নরিশকে প্রথমে রাজপ্রতিনিধি অমুমতি দিলেন। তথ্য নৃতন কোম্পানির ৰলিয়া অভার্থনা করিতে অস্বীকৃত ১ইলেন। কনদাল দার নিকোলান ওয়েট যথেপসুক কিছ পরে তাঁহার নিকট উইলিয়াম প্রেরিত সম্মানের সহিত রাজপ্রতিনিধিকে অভার্থনা পত্রাদি দেখিয়া তাঁহাকে বন্দরে নামিতে করিয়া লইলেন।

১৭০১ সনের ২৬শে জাত্মারী সার অভিমুখে যাত্রা করিয়া ৮ই ফেব্রুয়ারী উইলিয়াম নরিস ৬০ জন ইউরোপীয়ান এবং তারিথে স্থরাট হইতে ৬০ ক্রোশ দূরে ৩০০ শত দেশীর দিপাহীদহ বাদদাহের ছাউনি কোকেলি নামক স্থলে উপনীত হইলেন।

Reproduced by kind permission of the Government of India.



নব কোম্পানির তক্ষা।

শাসনকর্ত্তা, পুরাতন কোম্পানির এজেণ্ট এবং হই লক্ষ টাকার ছঙ্গি লইয়া, তাঁহাদের

এই স্থানে সংবাদ আসিল থে স্থবাটের চারীদিগকে আটক করিয়া কয়েদ করিয়াছেন; শার জন গেয়ার এবং কোম্পানির অক্সান্ত কর্মান উকীল রাজদরবারে **তাঁহাদের মুক্তির জন্ম বাত্রা**  করিয়াছেন। সমাটের নিকট এ সম্বন্ধে উপযুক্ত আর্জি করিবার অভিপ্রায়ে ফেব্রুগারী মাসের চতুর্দশ দিনে নরিস সাহেব বানকোলীতে পৌছিয়া, কাহার আদেশে হ্বরাটের শাসনকর্ত্তা, সার জন গেয়ার ও কোম্পানির কর্ম্মচারীগণকে আটক করিয়াছেন তাহা জানিবার জন্ম পত্রবাহক প্রেরণ করিলেন।

এই সময়ে তাঁহার সঙ্গী পদাতিকগণ উঠে। কিন্তু নরিস বিদ্রোহী হইয়া সাহেবের শ্রীর রক্ষকগণ অচিরেই সেই विष्णांक नमत्न मक्रम क्या পথে সার निकानाम अरब्रे, छाँशांक सूत्रा हेरेंड সংবাদ দেন যে দক্ষিণ ভারতসমুদ্রের জল-দস্থার আক্রমণ নিবারণের জন্ম স্থরাটের শাসনকর্ত্তা তাঁহার নিকট জানিন চাহিয়াছেন। ল গুন কোম্পানির সমস্ত জাহাজ জাহাজ কর্ত্তক ধৃত হইবে কেবলমাত্র তাহাদের জ্বল্ল নরিস সাহেব জামিন হইতে প্রস্তুত হইলেন এবং এই সকল বিষয় সাহান সা সমাটের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন তাহারও আভাষ দিলেন।

১৯শে ফেব্রুরারী নরিস সাহেব আওরাঙ্গাবাদের নিকটবর্ত্তা গেল গাঁ নানক স্থানে উপস্থিত হইয়া সার নিকোলাস ওরেটকে সংবাদ দিলেন বে, সার জন গেয়ার এবং লগুন কোম্পানীর কর্মাচারীরুদ্দ মুক্ত হইলে হয় ত তাঁহারা প্রতিশোধ কামনায় স্থবাট বন্দর আক্রমণ করিতে পারেন। কিন্তু রাজ্ঞাক্রমণ করিতে পারেন। কিন্তু রাজ্ঞাক্রমণ করিতে পারেন। কিন্তু রাজ্ঞাক্রমণ করিতে কার্য্যের বিশেষ বিল্ল হইবে। স্থতরাং ইহা তে নিবারণকল্পে ওয়েট সাহেব বেন বন্ধরের নিকট একটা যুদ্ধ জাহাজ রাধিয়া দেন এবং ওরূপ চেষ্টা করিলে যেন তাহাতে অবশ্য অবশ্য বাধা প্রদান করেন। ২>শে তারিথে সার নিকোলাস ওয়েট নরিস সাহেবকে সংবাদ পাঠান যে ফার্মাণ পাইবার জন্ম যতটাকারই প্রয়োজন হউক না কেন, তাহা দিতে নরিস সাহেব যেন বিন্দুমাত্র কুপ্তিত না হন; এবং যাহাতে সমাট এ প্রস্তাব সহজেই গ্রাহ্য করেন, ভজ্জন্ম প্রতি বংসরে ৬ টাকা দরে ছয় হাজার মণ করিয়া সীসা দিবেন, যেন এইরূপ অস্পীকার করেন।

তরা মার্চ্চ নরিদ সাহেব ব্রামপুরে পৌছেন। সেই স্থানে উজীর গাঁজিখা অবস্থিতি করিতে-নরিদ সাহেব সপারিষদ্ তাঁহার ছিলেন। স্হিত ক্রিয়া সাক্ষাতের প্রস্তাব পাঠাইলেন। উঞ্জীর এই প্রস্থাবে অসমত হওয়াতে মিঃ নরিস ইহাতে বিশেষ অপনানিত বোধ করিয়া :উজারের সহিত দেখা না করিয়াই ব্রামপুর পরিত্যাগ করিয়া ৭ই এপ্রিল পার্ণেলায় উপনীত ২ইলেন। মুমাট তথন ছাউনি ক্রিয়া এইখানেই অবস্থিতি কারতেছিলেন। রাজ-প্রতিনিধি নরিসের আগমন সংবাদ স্থাট স্মীপে প্রেরিত **হইবামাত্রে** সহাট ত(হাকে ফেলিতে অনুমতি দিলেন। শাঘ্ট আটরঙ্গ-জাবের সহিত সাক্ষাতের সময় নিদ্ধারিত হইল এবং শেভাষাত্রা সংক্রান্ত শিষ্টাচার বিধিও ঠিক হইয়া গেল।

১৭০১ সনের ২৮শে এপ্রিল ইংলপ্তেশ্বর চতুর্থ উইলিয়ান প্রেরিত রাজ্মপুত ভারতবর্ষের সাহনদা সমাটের সহিত দর্শনাভিলাবে অপ্রদর হইলেন। সঙ্গের দলবল নিম্নলিখিত ভাবে তাঁহার সহিত যাত্রা করিলেন।

- ১। অশ্বপৃঠে রাজপ্রতিনিধির গোলন্দাজ
   বৈজ্ঞের সেনানায়ক।
- ২। দ্বাদশ থানি শকটে উপহারার্থ দ্বাদশট পিত্তলের-কামান।
  - ७। পाँ हथानि भक छ नानाविध वखानि।
- ৪। কভকগুলি শকটে নানাবিধ কাচের দ্রবা ও দর্পণাদিসহ একশত ব্যক্তি।
- ৫। স্থদজ্জিত তুইটী উৎকৃষ্ট আরব দেশীয়
   অধা।
- ৬। রাজপতাকাগারী সাজসংজাবিহীন উংকৃষ্ট আরব দেশীয় ২টা অধ।
- ৭। উপহাররক্ষক চারিজন অখারোহাঁ গোরা দৈতা।
- ৮। লোহিত, থেতে, এবং নীলবর্ণের প্তাকাষমূহ ও স্থ্যজ্জিত সাহটা মূল্যবান অধা
- ৯। রাজাউইলিয়ান ও রাজপ্রতিনিধির শিবস্তাণ।
- >•। বহুমূলা রৌপানিম্মিত জরীর কাঞ্চ ক্যোথচিত ইংরাজী ধরণে স্ক্রমজ্জিত পাকা।
  - ১১। অভ ছুইটী শির্হাণ।
  - ১২। স্থ্যজ্জিত অধারোহা বার্তকরগণ।
- ১৩। অধপৃঠে রাজপ্রতিনিধির পদাতিক থৈতের শেফটেনান্ট।
  - ১৪ । **অশ্বা**রোহণে স্থদক্ষিত দশটি ভূতা।
- ১৫। রাজা উইলিয়াম এবং প্রতিনিধির কুলচিজ্। (arms)
- ১৬। সুসজ্জিত অখারোহী ডঞ্চাবাহী। স্বস্থ্যিত তুরীবাদ্ধ তিন জন অখারোহী দৈয়া।

- ১৭। রাজপ্রতিনিধির শরীররক্ষকদিগের দেনানায়ক।
- ১৮। ইংরাজীধরণে বিশেষ রূপে সজ্জিত দ্বাদশ জন অখারোহী দৈতা।
- ১৯। রাজপ্রতিনিধির অশ্বারোহী সৈত্তের সেনানায়ক।
- ২০। রাজা উইলিয়াম এবং রাজ প্রতি-নিধির স্থবর্ণ গিল্টি করা অস্ত্র। ( Arms )\*
- ২১। মূল্যবান পোষাক পরিহিত **ৎখা-**রোহণে মিঃ মিল, এবং মিঃ ভ্ইটেকার।
- ২ং। উল্কুজ অসি হত্তে মূল্যবান পোবাক পরিহিত অধারোহাসৈন্যের অধ্যক্ষ নিঃ হেল। ২০। বহু মূল্যবান স্থ্যজ্জিত পালা আরোহণে রাজপ্রতিনিধি।
- ২৪। স্বজ্জিত চারি জন ভূত্য--- পান্ধার স্থিত।
- ২৫। রাগার পত্র সঙ্গে লইয়া মৃশ্যবান পালিতে সেক্টোরী এডোয়াড।
  - ২৬। এই পাল্কির উভয় পার্বে অঝারোধী এই জন সাহেব।
  - ২৭। স্থদক্ষিত শক্টারোহণে কোযাধ্যক্ষ ও রাজ প্রতিনিধির থাদ দেক্রেটারী।

আউরং রাব ইংরার রাজপ্রতিনিধিকে প্রকাশ্ত দর্বারে অভ্যর্থনা করিলেন এবং সমাদরের সহিত তাঁহাকে আসন পরিপ্রহ করিতে আদেশ দিলেন। সার নবিস তথন ন্তন কোম্পানীর অবাধ বাণিজ্যের জন্য ফার্মাণ প্রার্থনা করিলেন। তাই প্রার্থনার উত্তর উজীরকে জানাইবেন স্মাট এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন। কয়েক দিবস

পরে নরিদ সাহেব সমাটকে নজর স্বরূপ ২০০ মোহর প্রদান করাতে আউরংজেব কিছু স্ইষ্ট গেল। হইয়াছেন বোঝা কিছ এই ইংরাজ দুতের তুর্ভাগাবশতঃ এই সময়েই স্থরাট হইতে সংবাদ আসিল—যে মকাযাতীসহ তিন জাহাজ ইংরাজ জলদমু ে আটক করিয়াছে। এই জাহাজগুলি যাহাতে নির্বিঘ্নে আইদে তাহার জনা উজীবগণ নবিদ সাহেবের নিকট প্রতিভূচাহিলেন ও ভবিষাতে ইংরাজ দক্ষা যাহাতে মোগলের বাণিজার কোন রূপ বাধাবির না জন্মায় তাহার জনাও ভামিন চাহিলেন। ইংরাজ দূত এক্তাবে অসমত হওয়াতে সমাট কোন রূপ कार्त्यां १ हे पिटलन ना। वाधा इहेबा ६ हे नटवचत्र সার নরিস মোগলছাউনি পরিত্যাগ করিলেন। সমাটের মন্ত্রীগণ নরিসকে জলদস্থার জামিন লইতে সম্মত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ব্রামপারে করেক দিন তাহাকে এক প্রকার আটকাইয়াও রাথিলেন। ইতি মধ্যে ইংলভেশ্বরের জন্য সাংান্দা প্রেরিত এক পত্র ও তর্বারি পৌছিল এবং ৭ই জাতুয়ারী নরিস তাঁহার গ্স্তব্য পথে অগ্রসর इहेलन। ১२हे এপ্রিল স্থরাট পৌছিয়া ভিনি ২৯শে ভারিখে জন্মভূমি অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হু:খের বিষয় তিনি দেণ্ট হেলেনা পৌছিবার পূর্বেই মৃত্যুমুথে পতিত হইলেন।

এই দৌত্যকার্য্যে কোন স্থবিধা হওয়া দূরে
থাকুক ইংরাজ কোম্পানীর যথেষ্ট অর্থবিংস
হইয়াছিল। পরস্ক সমাটের আদেশাস্থায়ী
কার্য্য করিতে অসম্মত হওয়াতে এবং ইংরাজ
জলদন্মগণের অত্যাচার দিন দিন বর্দ্ধিত
হওয়াতে সমাট কোধান্ধ হইয়া তাঁহার সামাজ্যের প্রত্যেক ইউরোপীয়ানকেই কারাগারে
নিক্ষেপের আনেশ দেন।\*

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা অন্য দৌত্যের বিবরণীতে দেখাইব যে সেবার ইংরাজ ইচ্ছাত্ম-যায়ী সফল কমে ছইয়াছিলেন।

এই প্রবন্ধের সহিত আমরা নৃতন ও পুরাতন কোম্পানির তথনকার ভক্ষা ( Arms ) চিত্র সংযোজিত করিশাম।

পুরাতন কোম্পানির তকমা উজ্জ্ব বিচিত্র বর্ণের আর নব কোম্পানির তকমার রংচং অপেক্ষাকৃত কম। এ সম্বন্ধে Sir George Birdwood ধাহা বিশিয়াছেন তাহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। "The change of arms and particularly in the dominant colours of the arms of the East India Company, as shown in Plates I and II foreshadowed its transformation from a mercantile corporation into a great military power."

श्रीयां शिक्तां ने ने नामात्र ।

### প্রেম।

কাল রজনীতে উঠেনিক চাঁদ, ফুটেনি একটি ভারা. আঁধারের মাঝে বিরহী বাতাদ হয়েছিল দিশাহারা: **ৰোনাকি জলেনি যুথিমালকে ঝিঁঝিট ডাকেনি ঝাডে.** টিটিপাথী শুধু টিট্কারি দিয়ে কেঁদেছে দীঘির পাড়ে; তারি মাঝে আমি ইমন-বেহাগে সেধেছিফু বাঁশীখানি.— কেহ না ওমুক্ তুমি ওনেছিলে, মনে মনে তাহা জানি।

মাজ রাতে যবে ঝরঝরধারে বাদর ঝরিছে মেঘে. হরষ-দরদ কণ্ঠ তুলিয়া ভেকেরা উঠেছে জেগে: ঘরে ঘরে ঘরে শিকল বাজিয়ে বায়ু দিয়ে যায় নাড়া. व्यक्ति পाथाय मिक्त माथाय भाषीयो ना त्मय माछा : কাহার হৃদয় কাঁপিছে দেতারে মলারে মীচ টানি :--দে ব্যথা কাহার, কেহ না জাত্রক--- আমি তাহা ভাল জানি।

কোথায় কাঁপিছে করুণ দেতার, কোথায় কাঁপিছে বানী, ছটি অন্তর কভদূর থেকে তবু কত পাশাপাশি ! ছটি হৃদয়ের ইঞ্চিত দিয়া হৃদয়ের বিনিময়, ছটি স্থকরণ দঙ্গীত মাঝে স্থনিবিড় পরিচয়। কোৰা প'ড়ে মাছে দেহের সীমানা, কোথা মিলে আদি' প্রাণ. অন্তরাম্বের অন্তর টুটি' মিলনের মহা গান !

এমনি যেন গো চির্যাদন ধরে' দুরে থেকে থাকি কাছে. এর বেনা যেন চেয়ে কোনদিন কাঁদিতে না হয় পাছে। অন্তর মাঝে থাকিতে মালোক দূরে কেন তারে খুঁজি ? ভाग करत' (धन वृत्यवारत शिष्य मृत्यहे जून ना वृत्य ! দুরে থেকে যেন চিরদিন রাত হলনারে বাদে ভালো,— ত্রখানি হৃদয় উপ্রকিয়া রাথে প্রেমের অমৃত আলো।

শীষতীক্রমোহন বাগচী বি, এ।

## পোষ্যপুত্ৰ।

\$ 5

জল থাবাবের কাছে দাঁডাইয়া রজনীনাথ যথন প্রত্যাশা পূর্ণ উৎস্কনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন তথন সে ঘরের চারিদিককার অসম্পূর্ণতা তাঁহাকে প্রায় বিহবণ করিয়া তুলিল। কিন্তু দেই মুহূর্তেই একহাতে একটা পাথরের গ্লামে বরফ দেওয়া জল ও অপর হস্তে পত্রের হাত ধরিয়া শিবানী দেই ঘরে প্রবেশ করিল, রজনীনাথ তাহাদের দিকে সম্ভ্রেত একবার চাহিয়া দেখিয়া আস্থের উপরে বৃদিলেন। যেথানটাকে **ম**রুভূমি বলিয়া মনে একটা সন্দেহের আতম্ভ জাগিয়া উঠিয়াছিল সেটা যদি ২ঠাৎ নদীতীরের বালুকা বলিয়া জানিতে পারা যায় তাহা হইলে তৃঞার্ত্ত যেমন আরামের নিশাস পরিত্যাগ করে তাঁহার ও সেই রকম একটা নিশ্বাস বাহির হইল। শিবানী জলের গ্লাসটা নামাইয়া দিয়া রজনী-় নাথের পায়ের কাছে প্রণাম করিল। ছেলেও মায়ের দেখাদেখি মাটতে মাথা ঠুকিয়া একটা দীর্ঘচ্চনের প্রণাম করিয়া অভ্যাস মতন এট অপরিচিতের সম্মুথে চুম্বনের দাবীতে মুথ বাড়াইয়া দিল। প্রণাম প্রাপ্তির পর চুম্বন প্রভার্পণ যে একটা অকাট্যনীতি সে বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। হাসিয়া রজনীনাথ বিনোদের পুত্রকে কোলে তুলিয়া ল্ইলেন। মুখের ভাব গায়ের রং চোথের দীপ্তি তাঁহার স্মৃতিদাগর মথিত করিয়া আবার একটা নিশ্বাস বহন করিয়া আনিল। কিছুই ফুরায় না; পুরাতন নূতন হইয়া দেখা দেয় মাতা! শিশুর দাবী মিটাইয়া দিয়া তাহাকে নিজের

রেকাব হইতে ফল ও মিষ্টাল্ল দিয়া বশ করিবার চেষ্ঠায় তাঁহাকে বার্থ হইতে হইল। ভায়পরায়ণ হাকিমের মতন সে ঘুষের প্রলোভন জয় করিয়া নিজের পাওনাটি মাত্র আদায় করিয়া শুইয়া মার কাছে ফিরিয়া আসিল। রজনীনাথও তথন ভাল করিয়া সেই দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। একি। তপস্থাপরায়ণা উমার সঙ্গীব যোগিনী মূর্ত্তি স্থনিপুন চিত্রকর এথানে সাজাইয়া রাথিয়া গিয়াছে ? এই কি বিনোদকুমারের খনাহুতা পত্না! রজনীনাথ অতাস্ত বিশায় অহুত্র কবিলেন। বিনোদকে তিনি জানি-তেন, স্বধু তাহার বাহিরটা নয় তাহার অন্তঃ-প্রকৃতির সহিতও তাঁহার কিছু কিছু পরিচয় ছিল। তাই কল্পনায় যে ঈষৎ সুগাঙ্গী গৌরবর্ণা লজ্জাদম্কুচিতা অঞ্যান নারীমূর্ত্তি কোন এক অজ্ঞাত সময়ে আপনা আপনি তাঁহার মনে চিত্রিত হইয়া গিয়াছিল-এখন অতাত্ম সহসা এই ব্যণী ভাহাকে ধিকারের সহিত বিদ্বিত করিয়া সেইখানে ফুটিয়া উঠিল। অবিচার করিয়া কাহারও দণ্ড বিধান করিবার পর ভাষাকে নির্দোষ বলিয়া জানিতে পারিলে বিচারক যেমনতর একটা উৎণট আত্মপ্রানি অনুভব করিতে থাকেন রজনীনাথ সেই রক্ম এই স্থামীতাক্ত রমণীর দিকে চাহিয়া মাথ। নীচু করিলেন। উপেক্ষিতা মুখ নয়! এ দৃষ্টির নিভীকতা, আ্মান্ড্রশীলতা ও একান্ত দুঢ়ভাব তাঁহার মানব চরিত্র সম্বন্ধে পূর্ণ অনভিঞ্চতার কথাই



বিবাহ-খেলা—ফুলের মালা জীযুক্ত পুর্ণচক্র গোন অঙ্কিত চিত্র হইতে

বাক্ত করিতে লাগিল। মনে মনে পরাজয় স্বীকার করিয়া বলিলেন, "আপচর্যা। আমি আশ্চথ্য হইলাম, বিনোদ কি তবে আমি যেমন মনে করি তেমন নয় ৭ সাধারণ লোকের মত একজন থেয়ালি যুবক মাত্র?" রজনীনাথ যে পরিমাণে বিনোদের পরিতাক্ত স্ত্রীর প্রতি শ্রন্ধা মমতা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন দেই পরিমাণেই বিনোদের চরি**এ**র লঘুতা তাহার প্রতি তাঁহাকে শ্রন্ধাহীন করিয়া তুলিল। এমন রত্ন পাইয়াও তাহার মর্যাদা বুঝিল না দে এমনি পাষও ? এমনি সময় শিবানী তাহার আনত নেত্রদ্ব ত্লিয়া একটু অনুযোগের স্বরে কহিল "আপনি বসলেন না পূ" রজনীনাথ শিবানীর কথায় ও স্বরে একটু থানি কুটিত হইয়া পড়িলেন. কিন্তু বিশায় বোপ করিলেন না.— এট রকমই স্থর যেন এ রকম মুথ হইতে ঠিক মানায়,— অনুযোগ পূর্ণ আদেশের স্বর। হাত ধুইরা त्रकाविष्ठा अकष्ठे थानि काष्ट्र है। निशा नहेलन ও তারপর একটু থানি কি ভাবিয়া হঠাৎ মুগ তুলিয়া শিবানীর অকুষ্ঠিত মুগের দিকে চাহিয়া কহিলেন "মামার ছোট মেয়ে তার দিদির কাহে যে দোষ করেছে তার ক্ষমা পেতেও বোধ হয় বেশি দেরি হয়নি, নয় মা ?" শিবানী কথনও পিতৃম্বেহ জানিত না; শ্রণ্ডরের নিকট আসিয়া অবধি সে তাঁহার স্লেহোছেলিত হৃদয়ের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিল বটে, কিন্ত সে স্নেহে সে যেন সাম্বনা খুঁজিয়া পাইত না। যেখানে অধিকাবের অকুণ্ডিত গর্কে সে স্থান পায় নাই, দেখানে চোরের মতন প্রবেশ করিয়া পর্যান্ত দে অপরাধকুটিত হইয়া আছে। পরেব পূর্ণ অধিকারকে থর্কা

কগায় সে দারুণ আয়গ্রানি অনুভব করিতেছিল—তাই তাহাকে এখানকার কোন পাওনাই হাসিমুথে লইতে দেয় না। কিন্তু রজনীনাথের কথা কয়টা তাহাকে আজ অ প্রত্যাশিত ভাবে চকিত করিয়া তুলিল। কে ভানে কেন সহসা তাহার সর্বা শরীরকে কণ্টকিত করিয়া আনন্দের একটা তাড়িৎ শিরার ভিতর দিয়া দিয়া বহিয়া গেল ও আচ্মকা ভাহার কঠিননেত্র অশ্রুজনের একটা প্রবল উচ্ছাদে স্পানিত হইয়া উঠিল। শিবানী এক মূহর্ত্তকাল আবেগ কল্প কঠে চুপ করিয়া রহিল ও তার পর নতনেত্রে কম্পিতকঠে উত্তর করিল "দিদি আমার কাছে আসবার জন্মে কত বাগ্র হয়ে রয়েছে তা কি আমি জানি না বাবা ? কিন্তু ঠাকুরপো আমার সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছুক নন। আপনি আমার একটা কিছু বন্দোবস্ত করে দিন। এতবড় সংগারটা **নান** অানার জন্মে इत्य गात्र-

শিবানী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ইইয়া আ**সিলেও শত** বার সঙ্কোচ ও আত্মাভিনান আগিয়া **তাহার** মুখ চাপিয়া ধরিতে লাগিল ও সমস্ত শরীবের ভিতর যেন হিম ইইয়া আগিতেছিল তথাপি কোন বাধাই আজ সে গ্রাহ্ম করিল না।

শিবানীর কথাগুলা কিন্তু রজনীনাথের কানে একটু অভূক্ত রকম শুনাইল। কি যেন একটা অজানিত আশস্কার আভাবে তাঁহার চিত্ত স্পন্দিত হইয়া উঠিল। এক মূহুর্জ্ব চুণ করিয়া তার পর ধীরে ধীরে সমেহকঠে বলিলেন,—

"মা, জগতে ভার সভ্য ও ভালবাসারই জয় হয়ে থাকে। অভায়ের প্রশ্রম বা পুরস্কার বিধাতার হাতে কেউ কথনও পায়নি। তোমার স্নেহ তাদের তোমার পাশে দাঁড়াবার উপযুক্ত করে গড়ে নেবে মা, আমি আজ থেকে তাদের জন্ম আরও বেশি নিশ্চিম্ব হতে পারব। সেতো তার অন্তায় আচরণের ক্ষমা চাইতে কুন্তিত হয়নি ?"

ভাল করিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া শিবানী একটু ভাবিয়া বলিল "দেতো কিছু দোষ করেনি বাবা! ঠাকুরপো তাকে ত জোর করে নিয়ে গেল। সে যে কিছুতেই যেতে চায়নি! সেদিনকার দে মুথ যে আমি কিছুতেই ভুলতে পার্চ না"--বলিতে বলিতে অঞ্ভারাক্রান্ত ক্ষকঠে ব্যথিতা শিবানী সহসা থামিয়া গিয়া মুখ ফিরাইরা লইল। ভাগার আত্মবিস্মৃত অঞ্বিন্দু ক্রোড়স্থ শিশুর অঙ্গে পড়াতে সে তাহার সম্বথস্থ অপরি-চিত "দাদাবাবুর" উপর হইতে বিশ্বিত पृष्टि जुलिया गार्यं गृत्य ञ्चापन कतिश বিসায়-নিঃশকে চাহিয়া রহিল। এরকম কাণ্ডটা বড় একটা তাহার চোথে পড়ে না. মায়ের কোল ও ভাগার চোথের জল গুইই এখন তাহার কতকটা অপরিচিত। রজনী-নাথের গন্তীর বিচারকের দৃষ্টি মৃহুর্তে বিষ্ময় চকিত হইয়া উঠিল, ঈষং কম্পিত-কঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেকি তবে বাডিব লোকদের অনাদর সহু করতে না পেরে চলে যায়নি প সেতো এ কথা আমায় বল্লে না।"

শিবানী তীব্রভাবে কহিল, "আপনি কি তাই মনে করেছিলেন নাকি? সে কি সেই রকম মেয়ে ?" এ ভংগিনা রজনীনাথকে খুব আঘাত দিয়াই বিশিল। কয় দিন হইতে

একটা নিদারণ অন্থতাপে তিনি দগ্ধ হইতে ছিলেন। তাঁহার অন্তর তাঁহাকে বলিতেছিল "সে কি এমন কাজ করিতে পারে! তিনি সম্ভবত তাহাকে রুথা দোষী করিয়াছেন!"

শিবানীর কথায় ভাঁহার মনেরই যেন প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠিল ! সভাই তো সে তো এ রকম ছর্বিনীত ব্যবহার করিবার মত মেয়ে নয়। এ কথাটা তিনি কেন ভাবিয়া দেখিলেন না ? পরের ছেলের উপর রাগ করিয়। কেন নিজেব সন্তানকে এমন ক:ঠার দণ্ড দিলেন ? রজনীনাথ অস্পর্শিত আহার্যা ছাডিয়া সহসা উঠিয়া দাঁডাইয়া অত্বতাপবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "তাই বুঝি শতি রাগ করে আমার কাছে আদেনি। মাতাকে একবার ডাক তো। বল তার অনুতপ্ত বাপ তার জন্তে তার চির-স্নেহের কোল পেতে রেখেছে; তাকে বুকে নেবার জন্মে বাগ্র হয়ে তার প্রতীক্ষা করচে।" পিতার কণ্ঠসার বাষ্পজ্জিত হইয়া রুদ্ধ হইয়া আহিল, মনের ত্র্বলভা চাপিয়া ফেলিবার জন্ম তাড়াতাড়ি অন্তদিকে মুথ ফিরাইয়া লইলেন। কি বিশ্বয়। শিবানী বিস্ফারিত নেত্রে আশ্চর্য্য হইয়া চাহিল, অসাবধানে তাহার মাথার কাপডটা মাথা হইতে থসিয়া পড়িয়াছিল তাহা দে জানিতে পারে নাই, এলোচুলগুলা বাতাদে উড়িয়া মূখে বুকে ছড়াইয়া পড়িয়া দেই যোগিনী মূর্তির অসম্পূর্ণতা পরিপূরণ করিয়াছিল। অমূল্য মার কোল হইতে নামিয়া তাহার পিঠের উপর পড়িয়া সেই জ্ঞটা-বাঁধা চুলগুলা লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল, শিবানী ভাল করিয়া সে সব কিছু জানিতেও পারে নাই! কিছুক্ষণ দে নির্বাক

হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে
মৃদ্ধরে জিজ্ঞানা করিল "আপনি কাকে
ডেকে দিতে বলচেন?" বিশ্বিত হইয়া রজনী
নাথ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন "শাস্তিকে
শাস্তিকে!" "এথানে শাস্তি কোথায়? তারা
ভো কদিন হলো আপনার কাছেই গাাছে"—

রজনীনাথের বুকের ভিতরে একটা আবাত পড়িল,—"সে জি! আমি যে তাদের সেই রাতেই এথানে ফিরিয়ে পাঠিয়েছি, হেম এথানে আসেনি?"

রজনীনাথের বিলম্ব দেখিয়া ও নিজের মনের হুর্বলতায় তাঁহার প্রতি সমুচিত সমাদর না দেখাইতে পারায় অনুতপ্ত হইয়া খ্যামাকান্ত তাঁহার অমুসন্ধানে আজ কয়েকদিন পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিভেছিলেন, ঘারে রজনীনাথের কথা কয়েকটা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, কম্পিতশ্বাদে বলিয়া উঠিলেন "হরি হরি এমন কাজও করে! সে পাষ্ড সকল আক্রোশ আমার মার ওপোরেই মেটা-বার জন্তে তাঁকে এখানে আনেনি।" বুদ হতাখাদে কপাট ধরিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। বাদার কাছে আদিয়া পক্ষীমাতা তাহার ছোট শাবকটিকে অপজ্ত দেখিলে এই রকমই অহপায় কোভে বুঝি লুটাইয়া পড়ে। শ্বশুরের আগমনে শিবানী আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়াছিল, মাথার কাপড়টা যথাস্থানে স্থাপন क्रिया क्रक हुन छनारक ज्वत्रहनात महिङ হস্ত তাড়নাম বিতাড়িত করিয়া অকম্পিত পদে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অমৃশ্য ব্যাপার কি না ব্বিয়াও ব্যাপার কিছু কঠিন ইহা ব্বিতে পারিয়া মাতার কাপড়ের একটা প্রান্ত শক্ত

করিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সকলকার মুণের দিকে একবার এক চাহিয়া দেখিতে লাগিণ। তাহার প্রতিও দকলকার একটা অবহেশার ভাব তাহার বড ভাল লাগিতেছিল না। তাহার পর সকলকার মুথেট যেন একটা আসমপ্রায় ঝড়ের চিছ্ল-অভিমানে তাহার রাঙ্গা ঠোঁট ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। রজনীনাথ শিশুর দিকে চাহিয়া দেখিয়াই ভাহার নিকটে আসিয়া তাহার মাথায় হাত রাথিয়া আদর করিয়া বলিলেন. "এসতো দাদা আমরা বাইরে যাই ঘরে বড় গ্রম হচে।" বলিয়াই তাহার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই ভাহাকে কোলে ভুলিয়া লইয়া অগ্রার হুইতে হুইতে খ্যামাকান্তর দিকে না ফিরিয়াই কহিলেন "আত্মন চৌধুরী মশায় ভাইটিকে নিয়ে একটু খেলা করা যাক।" শিবানী ও ভামাকান্ত অনেকধানি বিশ্বয়ের সহিত তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে ঝড়ের মতন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সিদ্ধেশ্বরী সক্রোধকণ্ঠে কভাকে বলিয়া উঠিলেন "হ্যালো শিবি তোর জালায় কি আমি গলায় দড়ি দোব নাকিলো? বলি এই কি ভোর বৃদ্ধি স্থান্ধ হচেচ? এতদিন ধরে যে এত শিথান্থ পড়ান্থ তার কি এই প্রিভিফল দিলি?" শিবানী মাটি হইতে চোথ তুলিয়া দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কিকরেছি?" "কি করিস্নি তাই বল। ও মিন্সেক্তি আভ আপ্যায়িত করে তোর কি লাভ বল দেখি? শতুর গেছে সাতটা সরষে দে গলাছান করে আয়গে— তা না সেরের সপ্তাসিন্ধ উথলে উঠলো! দেখ্ওসব অসইরণ দেখতে পারিনে! এখন ছেলে যে ভাইনের হাতে

পড়ল তার ছঁস্ আছে! যা ছেলেকে চেয়ে আনাগে; যদি ছেলে বাঁচাতে চাস্তো ওঠ।"

শিবানী শক্ত হইয়া পা দিয়া মাটী চাপিয়া দাঁড়াইল। তাহার শীতল হাত পা গ্রম **ब्हेश व्यानिन**; कठिन कर्छ रम कहिल "নামা আমি ছেলে চেয়ে আনাব না! কেন তুমি অমন করে কেবলি ওঁদের অপমান কর ! কেন তুমি ওসব কথা বল।" বলিতে বলিতে সহসা সে রুদ্ধবাক হইয়া ক্ৰতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। গিদেশ্বরী হইয়া দাঁড়াইয়া অবাক রহিলেন। শ্রীহরি! এত করিয়াও মেয়েব পাইলেন না! এমন বোকা একওঁয়ে মেয়েও গর্ভে ধরিয়াছিলেন। এ'কেই বলে "যার বে তার মনে নেই পাড়াপড়সির ঘুম নেই! চুলোয় যাক—তোর যদি পেটের পোর ওপোর দরদ নেই তবে আমারই বা কিসের গরজ এত ৷ আমার ভোরা কি কর্বিরে বাবু ৷ বড় কল্লেন পেটের পো আর কর্বেন নাতি। আমার যা আছে তাই কে থায় ঠিক নেই। হরিবল মন!" অভুক্ত আহার্য্য পাত্রটার দিকে চোথ পড়ায় এবং বারালায় মাসির গলার সাড়া পাইয়া তাঁহাকে শুনাইয়া বলি-লেন "মিন্সের দেমাক দেখেচো, ভমা মেয়েটা এতটা খেটেখুটে খাবার তৈরি করলে গো একটু খুঁটেও মুখে দিয়ে দেখলে না! হিংদে অধু হিংসে! পোড়া মেয়ে আবার ওদের জনোই মরেন।" মাদিমাতা চিন্তা রক্ষা পূর্বক এক হাতে হরিনামের মালা ও অভ হতে বন্তপ্রান্ত ধরিয়া উঁকি দিয়া ঘরের মধ্যে চাহিয়া দেখিয়া একটুখানি হাসিয়া কহি-লেন, "কলকেতার লোকদের বেন ধরণই ঐ।"

তাঁহার ননে পড়িল এই ঘরেই রজনীনাথকে তিনি নিজে কাছে বসিয়া কত্যত্ন করিয়া থাওয়াইয়াছেন। তাঁহার পুরাণ রসিক্তায় रयात्र ना निया तजनीनाथ स्मरयत नामरन কুণ্ঠিত হইয়া পড়ায় বেরদিক বলিয়া সে দিনও কত উপহাস করিয়াছিলেন। তাঁহার রন্ধনের স্থ্যাতি গুনিবার জ্ঞা, "তোমার থাবার কট্ট হল-এ রামা থাবে কি করে" এইরূপ কত কথা বলিয়া নানা ছলে অঞ্জ প্রশংসালাভ করিয়া মন খুলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন,—খাইয়ে এমন স্থু কিন্তু কাককে বাবু! না আজ তাই দেই রজনীনাথের কচি হইতে চরিত্র পর্যাপ্ত ম্মিলিপ্ত করিবার পক্ষে সাক্য দিতে তাঁহার মনেও একটু বিধিল, তাই ঠিক সায় দিয়া যাইতে পারিলেন না।

সেদিন বাভিবন্ধনের মন্তটি মাসিমার পরিবর্তে মামিমাকে শিখাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া গিদ্ধেরী অপ্রসন নীরসমূথে সন্ধ্যা করিবার জন্ম ঠাকুরঘরে যাইবার সময় তুলসীতলায় প্রণাম করিয়া কন্তার মতি গতি পরিবর্তনের মূল)স্বরূপ সভয়া পাঁচ টাকার হরিরলুট তুলদী ঠাকুরকে মানত করিয়া গেণেন। নিজের দারা যাহা সাধন করা যায় লা মাতুষমাত্রেই সেখানে দেবতার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকে। সিদ্ধেশ্বরী এতথানি বয়সের অশ্রাস্ত চেষ্টাদারাও যথন তাঁহার এই একরোথা জেদী মেমেটিকে নিজের আয়ত্তগত করিয়া উঠিতে পারিলেন না তথন আত্মশক্তিতে বিখাস হারাইয়া ফেনিয়া একান্ত অসহায় ভাবে দেবতার শরণাপল হইয়া প!ড়িয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখি তুমি কত কাগ্ৰত

ঠাকুর, আমার একটা মাত্তর মেয়ে ওকে নিয়েই আমার সংসার,—ওর বাতে সংসারের ওপোর মন হয় তাই কর ঠাকুর, তাই কর।" ঠাকুব কি অলফ্যে থাকিয়া হাসিয়া বিশ্বাছিশেন "তথাস্ত"।

(00)

নদীট নিতাম ছোট না হইলেও খুব বড় নয়। বর্ষায় পাহাড়ের জল নামিয়া যেমন পূর্ণ দেখাইত শীতের আরম্ভে তাহার অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়া তীরের খুড়ি শামুক ও বেলেমাটির অনেক দূর প্র্যান্ত বাহির হইয়া গিয়াছে। পরিষ্কার জলের নীচে বাভাদের হিলোলে জলের সঙ্গে বালের উপর তুড়ি-গুলি পর্যান্ত যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে; তীরে মৃত্ন টেউগুলি ক্রীড়াচ্ছলে আঘাত করিতে করিতে অস্ট্রাক্ শিশুর নত আধ আধ কলকরে ট্রিয়া পড়িতেছে। স্লেখ্নয়ী জননী ধরিতী কথনও সোহাগের আলিখন কথনও অভিমানের ক্রন্দন কথনও ক্রোধের নিক্রন তাড়না অচঞ্চল হাদিমুখে চির্দিন ধরিয়। গ্রহণ করিতেছেন,—বিকার নাই বিরাগ নাই মাতৃ স্নেহের মতনই তাহা অকুটিত, সহিষ্ণুভাপূর্ণ ও দ্বিধাহীন। মা জননীর জননা ! তোমার ঐ নীরব স্বেহধারায় অভিষিক্ত হ্ইয়া পলে পলে কতথানি গ্ৰহণ করিতেছি তাথার কতটুকুই বা আমরা ভাবিয়া দেখিমা৷ নদীর নাম বিরুপাকী! বিরুপাক্ষীর পূর্বতীরে একটি নৃতন বাঁধনে ঘটে। উপরে আম নারিকেল প্রভৃতি ঘন বিহাস্ত বুক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া একটি মাঝারি রকম দোতলা বাড়ি দেখা যাইতে-

কর সাহেবের কৃঠি ছিল, ভারপর বাপশা দেশ হইতে নীলের চাষ উঠিয়া গেলে সাহেব কুঠি তুলিয়া দিয়া দেশে গিয়াছেন। সেই পর্য্যন্ত এখানে কেহ বাস করে নাই। বাগানটা জন্মলে ও বাড়িটা ভগ্ন স্তুপে পরিণত হইবার আর খুব বেশি দেরী নাই-বিরুপ[ক্ষীর নোকা-যাত্ৰীর এমন সময় কৌতূহল পূর্ণ দৃষ্টির উপর দেখিতে দেখিতে বাড়িখানা মেরামত হইয়া ঝকঝকে হইয়া উঠিল এবং বাড়ীর আশেপাশের জন্মলও দিব্য একটি স্থন্দর ফুলবাগানে গড়িয়া উঠিল। নদীতে বর্ষায় ভিন্ন অন্ত সময়ে নৌকাও বেশি চলিত না। কিন্তু যাহারা দেপথে যাতায়াত করিত আশ্চর্যা হইয়া মুগ্ধনেত্রে নব নিশ্মিত উত্তানে ক্রীড়াপরায়ণ বালকগুলির দিকে চাহিয়া দেখিত। দেখিত ছেলেরা নিজের হাতে মাটি নিড়াইতেছে, নিজের হাতে জল আনিয়া থাইতেছে, নিজেরাই গাছ কাটিতেছে, আবার ফুল তুলিয়া, মালা গাঁথিয়া, তোড়া বাঁধিয়া, পরস্পারকে দান করিয়া, লাফাইয়া খেলিয়া, হাসিতে কথা নির্জন নদীতটে স্বপ্নরাজ্য রচন। করিতেছে। নিজ্জীবতম পাভূর মুথে তাহাদের বালকগণ মান দিকে চাহিয়া ভাবিত, তাহায়া কি আরব্য উপত্যাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া স্ত এখানে আগিয়া পৌছিয়াছে? মৃত্তিকা কলদে জল আহরণ বেড়াবাঁধা হইতে সমকঠে সন্ধাবন্দনা, সংস্কৃত শ্লোকাবৃত্তি মুগ্ধযাতীগণের বিশ্বিত চক্ষে পুৰাকালিন পুণ্যাশ্ৰমবাদী ঋষি-কুমারগণের দৌমাহালর তরুণ মূর্ত্তি অন্ধিত করিয়া তুলিত। কোন কোন প্রবীন ব্যক্তি মুগ্ধকর্ণে "চিদানন্দরূপ শিবোহং শিবোহং" শুনিতে শুনিতে অঞ্বিগলিত গদ্ গদ্ স্বরে বলিয়া উঠিতেন "গাবার হবে বে, আবার আসবে, গেদিন সাবার ফিরে আধবে।"

निकटि विजीय लाकावाम नाहे, वाशात्नत প\*চাতে তু-একটা সরিষাক্ষেত্র পার হইলে গ্রামের সীমানা চোথে পড়েও কোলাহলধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করে। সকালে সন্ধায় কিন্ত সেই নির্জ্জন তট হাসির কাশীর কলহের ও ইন্তমন্ত্র পঠনের ক্ষুদ্র বৃহং অনেক প্রকার শব্দবারা মুথরিত হইতে থাকিত। গ্রাম্য শিওগণের বাহু দারা তাড়না প্রাপ্ত ঘুমন্ত তরক শিশুগণ ছলছল কলকল শকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া উছলাইয়া পড়িত। নদী স্থন্দরীর স্থন্দর প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিয়া ক্রভজ্ঞতা স্বরূপে শাঙৰতা দান কৰিত; বুৱাৰ ভক্তি জলাঞ্জলি ইষ্টদেৰতার চরণে নীরবে অর্পণ করিয়া মুথছ:থের নিত্য ভাগ এহণ মানবের করিত। তার পর নদীতীরের গাছগুলি যথন দীর্ঘচ্চায়া জলে ফেলিয়া উত্তপ্ত ক্লান্ত খাদ ফেলিতে থাকে এবং আমবাগানের নিমগাছের ছায়াবত্ল ঘন দিয়া শাখা পল্লবে ঢকো শীতল অস্ক দিয়া, বটফল-বিছানো দেফালিকা ছড়ানো আঁকাবাঁকা পথ দিয়া, তাবিজ লক্ষ্ফুল কল্মীর গাত্রে বাজাইয়া, সিক্তবদনা হাস্তাধরা গ্রামাবধুরা পরস্পারে স্থথহঃথের আলোচনা করিতে করিতে গ্রামের ভিতর ফিরিয়া যায় ও গ্রামের क्षानयूवकशन कांठानका उ नवरनत माहारया বাসীভাতে উদর পূর্ণ করিয়া প্রফুল চিত্তে বাগানের উত্তর দিকে ফিরিয়া মোটা হাঁকিয়া ক্ষেতের পথ ধরে, সেই নদীতীর যোগা-নিৰ্জন সুম্য 🔻 এই

শ্রমের মতন নিস্তব্ধ হইয়া যায়। নিঃশবদ প্রকৃতি তাঁহার শান্ত করুণ চোথ হুথানির পাতা মুদিয়া বিশ্রাম শয়নে যেন বালিকার মতন ঘুমাইয়া থাকেন, রৌদ্রতপ্ত বাতাদ লিগ্ধ হ্ইয়া আসিয়া নিবিড বৃক্ষছায়ায় ললাটে মৃহ মৃহ হাত বুলাইতে থাকে, দুর শস্তক্ষেত্র হইতে বা ছায়ানিবিড় বটবুক্ষ তলস্থ বিশ্রাম শ্যা হইতে কচিৎ কোন একটা পরিচিত রাগিণীর একটি চরণ আকুল করুণ প্রয়ে ভাগিয়া আদিতে থাকিলেও সেই বিশ্রাম স্থার কিছুমাত্র ব্যাঘাত জনায় না। ভামেল লতাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে স্থ্যালোক ঝিগমিল করিয়া দকৌতুকে উঁকি দিয়া রাঙ্গামুথে চাহিয়া চাহিয়া সরিয়া ষায়। মুথের উপর রেথাপাত করিতে যেন সাহসী হয় না। ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া পাথীরা কুজন করিয়া বাতাস একটু চঞ্চণ হইয়া উঠিয়া ঘনঘন সতর্ক করিয়া দিয়া নিধাসে ভারাদের আবার নিজের সমেহ পরিচ্যাা গ্রহণ করিয়া ধারে ধীরে বহিতে থাকে। কোলের ছেলেটিকে ঘুম পাড়াইয়া মা যেমন সতর্কক্ষেতে সজাগ হইয়া থাকেন দেও যেন তেমনি জাগিয়া মাথার কাছে বদিয়া আছে। কোথাও একটা সাড়া পাইলে নিশ্বাস টানিয়া উৎকর্ণ হইয়া ফিরিয়া চাহে ও নিঃশব্দে তর্জনি তুলিয়া নিবারণ করিয়া থামাইয়া দেয়।

কিন্ত বিপ্রহবের নিক্তর প্রকৃতির বিশ্রাম
কথ অব্যাহত রাথিয়াও সেই শাস্ত তপোবনের
মধ্যত্ব গৃহ হইতে একটা ক্ষুট অক্ট্
শব্দহরী তাহার স্তর্কভার কেন্দ্রে
প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকিয়া স্থাদ্র
মধু-চক্রে মধুম্কিকার গুঞ্নের মতন একটা

মৃত্ তানলয়মুক্ত শব্দবহন করিয়া আনিত!
শিশুকঠের অপ্পষ্ট আবৃত্তি হইতে ভিন্ন ভাষার
স্থপপ্ত উচ্চারণ আবার একবার সেই
প্রাকালের স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া যায়। সে শব্দ
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার। কারণ এই বাড়িখানি
একটি স্থলবাড়ি বা স্কুল বোডিং।

অপরাফ্লের কীণচ্ছায়া দূরে সরাইয়া ফেলিয়া হীনতেজ স্থ্যকিরণ দেয়ালের উপর হইতে সরিয়া সরিয়া ক্রমে ছাদের আলিদার উপর—আরও দুরে আরও দূরে সরিতে সরিতে অবশেষে নদীভীরের উচ্চণাধ নারিকেল গাছের মাথার উপর হইতে নদার শাতল স্থির জলের উপর ছায়া ফোলিয়া দিয়া ওপারের বিস্তার্থ বালুকাতারের উপর ছড়াইয়া পড়িল ও জলের একটুখানি রোপ্যময় করিয়া তীরের হুড়িপাথর ভাঙ্গা পাত্র ও বালুকাকণায় সেই রশ্মি হীরকথ এবং জালতে লাগিল। নদীজলের কোথাও একখানা ভাসম্ভ সাদা মেঘে স্থালেকের লাল ছায়া প্রতিবিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে কোথাও নাল আকাশের সৌম্যতা দ্বি হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। শীত সায়ান্তের অন্ধকার এপারের গাছপালাকে ইহারি মধ্যে কাছে টানিয়া আঁচলে ঢাকিয়া খুম পাড়াইতে ব্যগ্র হংমা উঠিয়াছে।

স্থলের ছেলেদের মধ্যে সকলের ছোটগুলি
মিলিয়া তাহাদের পণ্ডিত মহাশমকে বুড়ি
করিয়া লুকাচুরি খেলিতেছিল। জনকতক
বালক ও কয়েকজন যুবকছাত ও মাষ্টারে
স্টবল খেলিবার জন্ম একত্র সমবেত হইয়াছিল।
একদিকে কয়েকটি বালকে মিলিয়া কপিচারার
তলায় জল দিয়া মাটি নিড়াইয়া দিতে দিতে
বিটানি এপ্রিকল্চার সম্বন্ধে যথাজ্ঞান আলোচনা

করিতেছিল। সকলেই কার্য্যে নিযুক্ত, উৎসাহপূর্ণ প্রফুল এবং কর্তুব্যের নিয়ম শৃঙ্খলাপূর্ণ
শাসনে সংঘত। কেবল রুগ্ন স্থার একপাশে
একটি কাঠের বেঞ্চের উপর বিদিয়া বিষণ্ধমুথে
চাহিয়া দেখিতেছিল। সে বছদিন ম্যালেরিয়া
ভূগিয়া জরগায়েই এখানে আদিয়াছে, প্লীহা
যক্তের মায়তন ঈবৎ হ্রম্ম হইলেও এখনও
আরোগ্য পাইতে অনেক বিনম্ব আছে।
এই উদ্দাপনাপূর্ণ মুখগুলি ভাহার নিরুত্যম
ফ্রন্মের ভবিয়াতের সম্বল্মারপ হইকেও
বর্ত্তমানকে সম্ধিক পরিমাণে নিরানন্কর
করিয়া ভূলিতেছিল। সে কর্ম্মহান।

জল দেওয়া হইয়া গেছে; ওদিকে একটা হৈটে প ড্য়া গিয়াছিল তাহাও আবার থানিয়া গিয়াছেল, ননা 'চোর' হইয়া রাগিয়া গিয়াছিল বুড়ি তাহাদের সে কোনল মিটাহয়া দিয়াছেন। ঠিক হইয়া গিয়াছে ননী কাপুক্ষের মতন পলাইয়া আন্তর্মণানা করিয়া সন্মুথ বিচারে আ্মুসমথন করিবে।

ত্ একটি ক্রীড়াশ্রান্ত বালক নৃতন দলের উপর ভার দিয়া ক্রীড়াস্থল ত্যাগ করিয়া একটু দূরে একথানা বেঞ্চের উপর আসিয়া বিদল। স্বাস্থ্য ভাল নয় বলিয়া ইহাদের বেশিক্ষণ থেলিতে নিষেধ আছে। নলিন এদিক ওদিক চাহিয়া দেথিয়া অন্ত একজনকে প্রশ্ন করিল "কৈ হে গুরুদেশকে যে আজ দেথচি না १" নলিন গুরুদেশক বলার লোভটুকু সহজে দমন করিতে পারিত না— তাই তাহার গুরুদেশের অপছন্দ স্বত্বেও সকল ছেলেদের মধ্যেই এই শক্টার প্রচলন করিয়া তুলিয়া ছিল। সতীশ বলিল "আজ স্বামীঞ্জি এসেচেন,

হবে। এ আপনার নেহাং Prejudice সাার।"

মান্তার আর একটু গলা চড়াইয়া কহিলেন, "Oh ho sir no,—ছধুতে। তর্ক করলেই হবে না প্রমাণ করা চাই। কুরপ্যাটকিন্ তোমার কিনে আ্যাড়মির্যাল টোগোর চেয়ে বড় বলো ।"

### জন্মোৎসব।\*

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা উৎদব করে আমাকে আহ্বান করেছ—এতে আমার অনেক দিনের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে।

জন্মদিনে বিশেষভাবে নিজের জীবনের প্রতি দৃষ্টি করবার কথা অনেকদিন আমার মনে জাগেনি। কত ২৪শে বৈশাথ চলে গিয়েছে, ভারা অন্ত ভারিখের চেয়ে নিজেকে কিছুমাত্র বড় করে আমার কাছে প্রকাশ করেনি।

বস্তুত নিজের জন্মদিন বংসরের অন্ত ৬৬৪ দিনের চেয়ে নিজের কাছে কিছুমাত্র বড়নয়। যদি অন্তের কাছে তার মূল্য থাকে তবেই তার মূল্য।

ষেদিন আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম সেদিন নৃত্ন অতিথিকে নিয়ে যে উৎসব হয়েছিল সে আমাদের নিজের উৎসব নয়। অজ্ঞাত গোপনতার মধ্য থেকে আমাদের সদ্য আবির্ভাবকে বাঁরা একটি পরমলাভ বলে মনে করেছিলেন উৎসব তাঁদেরই। আনন্দলোক থেকে একটি

আনন্দ উপহার পেয়ে তাঁর। আয়ার আয়ীয়তার ক্ষেত্রকে বড় করে উপলব্ধি করেছিলেন তাই তাঁলের উৎসব।

এই উপলব্ধি চিরকাল সকলের কাছে

সমান নবীন থাকে না। অভিথি ক্রেনে পুরাতন

হয়ে আবে—সংসারে তার আবির্তাব যে

পরমরহস্তময় এবং সে যে চিরদিন এথানে

থাকবে না সে কথা ভূলে যেতে হয় । বৎসরের
পর বংসর সমভাবেই প্রায় চলে যেতে

থাকে—মনে হয় তার ক্ষতিও নেই, সে আছে

ত আছেই—তার মধ্যে অস্তরের প্রকাশ আর

আমরা দেখ্তে পাইনে। তথন যদি আমরা

উৎসব করি সে বাঁধা প্রথার উৎসব—সে এক
রকম দায়ে পড়ে করা।

যতক্ষণ মান্ত্যের মধ্যে নব নব সম্ভাবনার পথ থোলা থাকে ততক্ষণ তাকে আমরা ন্তন করেই দেখি; তার সম্বন্ধে ততক্ষণ আমাদের আশার অন্ত থাকে না, সে আমাদের ঔংস্কাকে সমান জাগিয়ে বেথে দেয়।

कौरान এक है। वश्र जारत यथन मासूरवत

বন্তার জন্ম দিনে বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকদিগের নিকট কথিত।

সম্বন্ধে আর নৃতন প্রত্যাশা করবার কিছুই থাকে না—তথন সে যেন আমাদের কাছে এক রকম ফুরিয়ে আসে। সে রকম অবস্থায় ভাকে দিয়ে আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহার চল্তে পারে কিন্তু উৎসব চল্তে পারে না—কারণ, উৎসব জিনিষ্টাই হচেচ নবীনতার উপলব্ধি—তা আমাদের প্রতিদিনের অতীত। উৎসব হচেচ জীবনের কবিত্ব, যেখানে রস সেই থানেই তার প্রকাশ।

আজ আমি উনপঞ্চাশ বংসর সম্পূর্ণ করে
পঞ্চাশে পড়েছি। কিন্তু আমার সেইদিনের
কথা মনে পড়চে যথন আমার জন্মদিন
নবীনতার উজ্জ্বতায় উৎসবের উপযুক্ত ছিল।

তথন আমার তরুণ বয়দ। প্রভাত হতে
না হতে প্রিয়জনেরা আমাকে কত আনন্দে
প্রবণ করিয়ে দিয়েছে, যে, আজ তোমার জন্মদিন। আজ তোমরা যেমন ফুল তুলেছ, ঘর
সাজিয়েছ সেই রকম আয়োজনই তথন
হয়েছে। আয়ীয়দের সেই আনন্দ উংসাহের
মধ্যে মহুয়জনের একটি বিশেষ মূল্য সেদিন
অমুভব করতুম। যেদিকে সংসারে আমি
অসংখ্য বছর মধ্যে একজনমাত্র সেদিক থেকে
আমার দৃষ্টি ফিরে গিয়ে যেখানে আমি আমিই,
যেখানে আমি বিশেষভাবে একমাত্র, সেখানেই
আমার দৃষ্টি পড়ত—নিজের গৌরবে সেদিন
প্রাতঃকালে হ্রায় বিকশিত হয়ে উঠত।

এমনি করে আত্মীয়দের স্নেছ দৃষ্টির পথ
বেয়ে নিজের জীবনের দিকে যখন তাকাতুম
তথন আমার জীবনের দ্রবিস্তৃত ভবিষাৎ তার
অনাবিষ্কৃত রহস্থালোক থেকে এমন একটি
বাঁশি বাজাত যাতে আমার সমস্ত চিত্ত হলে
উঠ্ত। বস্তুত জীবন তথন আমার সাম্নেই—

পিছনে তার অতি অলই। জীবনে যেটুকু গোচর ছিল তার চেয়ে অগোচরই ছিল অনেক বেশি। আমার তরুণ বয়দের অল্ল কয়েকটি অতীত বংসরকে গানের ধ্য়াটির মত অবলম্বন করে সমস্ত অনাগত ভবিষাৎ তার উপরে অনির্বাচনীয়ের তান লাগাতে থাক্ত।

পথ তথন নির্দিষ্ট হয় নি। নানাদিকে তার শাথাপ্রশাথা! কোন্দিক দিয়ে কোথায় যাব এবং কোথায় গোলে কি পাব তার অধিকাংশই কল্পনার মধ্যে ছিল। এইজন্ত প্রতিবংসর জন্মদিনে জীবনের সেই অনির্দেশ্য অসীম প্রত্যাশায় চিত্ত বিশেষ ভাবে জাগ্রত হয়ে উঠ্ত।

ঝর্না যথন প্রথম জেগে ওঠে, নদী যথন প্রথম চল্তে আরম্ভ করে তথন নিজের স্থবিধার পথ বের করতে তাকে নানা দিকে নানা গতি পরিবর্ত্তন করতে হয়। অবশেষে বাধার বারা দীমাবদ্ধ হয়ে যথন তার পথ স্থনির্দিষ্ট হয় তথন নৃতন পথের সন্ধান তার বন্ধ হয়ে য়য়। তথন নিজের খনিত পথকে অতিক্রম করাই তার পক্ষে হঃদাধ্য হয়ে ওঠে।

আমারও জাবনের ধারা যথন ঘাতপ্রতিঘাতের মাঝখান দিয়ে আপনার পথটি
তৈরি করে নিলে, তপন বর্ষার বক্তার বেগও
দেই পথেই ফাত হয়ে বইতে লাগ্ল এবং
গ্রীম্মের রিক্তভাও দেই পথেই সৃষ্টিত হয়ে
চলতে থাক্ল। তখন নিজের জীবনকে
বারম্বার আর নৃতন করে মালোচনা করবার
দরকার রইল না। এই জ্বন্তে তখন থেকে
জন্মদিন আর কোনো নৃতন আশার স্থরে
বাজ্তে থাক্ল না। দেইজন্যে জন্মদিনের

সঙ্গী তাটি যথন নিজের ও অন্তের কাছে বন্ধ হয়ে এল তথন আন্তে আন্তে উৎসবের প্রদীপটিও নিবে এল। আমার বা আর কারো কাছে এর আর কোন প্রয়োজনই ছিল না।

এমন সময় আজ তোমরং যথন আমাকে এই জন্মোৎসবের সভা সাজিয়ে তার মধ্যে আহ্বান করলে তথন প্রথমটা আমার মনের মধ্যে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়েছিল। আমার মনে হল, জন্ম ত আমার অর্দ্ধ শতাকীর প্রাস্তে কোণায় পড়ে রয়েছে, সে যে কবেকার প্রাণো কথা তার আর ঠিক নেই—মৃত্যু-দিনের মৃত্তি তার চেয়ে অনেক বেশি কাছে এসেছে— এই জীর্ণ জন্মদিনকে নিয়ে উৎসব করবার বয়দ কি আমার ৪

এমন সময় একটি কথা আমার মনে উদয় হল—এবং সেই কথাটাই তোমাদের সামনে আমি বলুতে ইচ্ছা করি।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি, জন্মাৎসবের ভিতরকার সার্থকতাটা কিসে? জগতে আমরা অনেক জিনিষকে চোথের দেখা করে দেখি, কানের শোনা করে শুনি, বাবহ রের গাওয়া করে পাই; কিন্তু অতি অল্ল জিনিষকেই আপন করে পাই। আপন করে পাওয়াতেই আমাদের আনন্দ—তাতেই আমবা আপনাকে বহুগুণ করে পাই। পূথিবীতে অসংখ্য লোক; তারা আমাদের চারিদিকেই আছে কিন্তু তাদের আমরা পাইনি, তারা আমাদের আপন নয়, তাই তাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ নেই।

তাই বল্ছিলুম, আপন করে পাওয়াই হচ্চে একমাত্র লাভ, তার জভেই মামুদের যত কিছু সাধনা। শিশু ঘরে জন্মগ্রহণ করবামাত্রই তার মা বাপ এবং ঘরের লোক এক মৃহুর্তেই আপনার লোককে পার,—পরিচয়ের আরন্তকাল থেকেই সে যেন চিরস্তন। অল্পকাল পূর্বেই সে একেবারে কেউ ছিল না—না-জানার অনাদি অন্ধকার থেকে বাহির হয়েই সে আপন-করে-জানার মধ্যে অতি অনায়াদেই প্রবেশ করলে; এজন্তে পরম্পরের মধ্যে কোনো দেখাসাকাৎ আনাগোনার, কোনো প্রয়েজন হয়নি।

যেখানেই এই আপন করে পাওয়া আছে
সেইধানেই উৎসব। ঘর সালিয়ে বাঁশি
বাজিয়ে সেই পাওয়াটকে মানুর স্থলর করে
তুলে প্রকাশ করতে চায়। বিবাহেও পরকে
যথন চিরদিনের মত আপন করে পাওয়া যায়
তথনো এই সাজসজ্জা এই গীতবাছ। "তুমি
আমার আপন" এই কথাটি মানুষ প্রতিদিনের
হুরে বল্তে পারে না—এতে সৌল্র্য্যের স্থর
চেলে দিতে হয়।

শিশুর প্রথম জন্ম যেদিন তার সাত্মীয়ের।
আনলধ্বনিতে বলেছিল তোমাকে আমর।
পেয়েছি—সেইদিনে ফিরে কিরে বংসরে
বংসরে তারা ঐ একই কথা আওড়াতে চায়
যে, তোমাকে আমরা পেয়েছি। তোমাকে
পাওয়ায় আমাদের মানদ, কেননা তুমি যে
আমাদের আপন, তোমাকে পাওয়াতে
আমরা আপনাকে অধিক করে পেয়েছি।

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা যে উৎসব করত তার মধ্যে যদি দেই কথাটি থাকে, তোমরা যদি আমাকে আপন করে পেয়ে থাক, আজ প্রভাতে সেই পাওয়ার আনন্দ- কেই যদি তোমাদের প্রকাশ করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে ভাহলেই এই উৎসব সার্থক। ভোমাদের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন যদি বিশেষভাবে মিলে থাকে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কোন গভীরতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে তবেই যথার্থভাবে এই উৎসবের প্রয়ো-জন আছে, তার মৃশ্য আছে।

এই জীবনে মানুষের যে কেবল একবার জনা হয় তা বলতে পারিনে। বীজকে মরে অঙ্কুর হতে হয়, অঙ্কুরকে মরে গাছ হতে হয় —তেমনি মানুষকে বারবার মরে নৃতন জীবনে প্রবেশ করতে হয়।

একদিন আমি আমার পিতামাথার ঘরে জনা নিয়েছিলুম—কোন্ রহস্তধাম থেকে প্রকাশ হয়েছিলুম, কে জানে! কিন্তু জীবনের পালা, প্রকাশের লীলা সেই ঘরের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে চুকে যায় নি।

সেধানকার স্থাহঃথ ও সেহপ্রেমের পরিবেস্টন থেকে আজ জীবনের নৃতনক্ষেত্রে জন্মণাভ করেছি। বাপনায়ের ঘরে যথন জন্মছিলুম তথন অক্সমাৎ কত নৃতন লোক চিরদিনের মত আমার আপনার হয়ে গিয়েছিল। আজ ঘরের বাইরে আর একটি ঘরে আমার জীবন যে জন্মণাভ করেছে এথানেও একত্র কতলোকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বেঁধে গেছে! সেই জন্তেই আজকের এই আনক্ষ।

আমার প্রথম বয়দে, সেই পূর্বজীবনের মধ্যে আজকের এই নবজনার সন্তাবনা এতই সম্পূর্ণ গোপনে ছিল যে তা কল্পনারও গোচর ইতে পারত না। এই লোক আমার কাছে অজ্ঞাত লোক ছিল।

সেই জভে আমার এই পঞ্চাশ বংসর
বয়দেও আমাকে ভোমরা নৃতন করে পেয়েছ;
আমার সঙ্গে ভোমাদের সম্বন্ধের মধ্যে জ্বাজীর্ণভার লেশমাত্র লক্ষণ নেই। তাই আজ
সকালে ভোমাদের আনন্দ উৎস্বের মাঝ্যানে
বসে আমার এই ন্বজন্মের ন্বান্তা অন্তরে
বাহিরে উপলব্ধি ক্রচি।

এই যেথানে তোমাদের সকলের সঙ্গে আমি আপন হয়ে বংসছি এ আমার সংসারলোক নয়, এ মঙ্গলকোক। এথানে দৈহিক জন্মের সম্বন্ধ নয়, এথানে অহেতুক কল্যাণের সম্বন্ধ।

মামুষের মধ্যে বিজস্ব আছে; মানুষ একবার জন্মায় গর্ভের মধ্যে, আবার জন্মায় মুক্ত পৃথিবীতে। তেমনি আর একদিক দিয়ে মানুষের এক জন্ম আপনাকে নিয়ে, আর এক জন্ম সকলকে নিয়ে।

পৃথিবীতে ভূমিঠ হয়ে তবে মানুষের জনের সমাপ্তি, তেমনি স্থার্থের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে মঙ্গলের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া মনুষ্যুত্বের সমাপ্তি। জঠরের মধ্যে জাণই হচ্চে কেক্রবর্ত্তী, সমস্ত জঠর তাকেই ধারণ করে এবং পোষণ করে, কিন্তু পৃথিবীতে জন্মমাত্র তার দেই নিজের একমাত্র কেক্রম্বর্তী। স্থার্থলোকেও আমিই হচ্চি কেক্র, অন্ত সমস্ত তার পরিধি, মঙ্গললোকে আগমই কেক্র নই, আমি সমত্যের অন্তর্বর্তী; স্থতরাং এই সমগ্রের প্রাণেই সেই আমির প্রাণ, সমগ্রের ভালমকে।

পৃথিবীতে আমাদের দৈহিক জীবন একে-বারেই পাকা হয় না। যদিও মুক্ত আকাশে আমরা জন্মগ্রহণ করি বটে তবু শক্তির অভাবে আমরা মুক্তভাবে সঞ্চরণ করতে পারিনে; মারের কোলেই ঘরের দীমার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকি। তার পরে ক্রমশই পরিপুষ্টি ও সাধনা থেকে পৃথিবীলোকে আমাদের মুক্ত অধিকার বিস্তৃত হতে থাকে।

वाहेरत्र निक् (थरक এ दियमन, श्वल्डदित्र निक् থেকেও আমাদের দ্বিতীয় জন্মের সেই রকমের একটি ক্রমবিকাশ মাছে। ঈধর যথন चार्थित जीवन रथरक आभारतत मन्नरणत जीवरन এনে উপস্থিত করেন তথন আমরা একেবারেই পূর্ণ শক্তিতে সেই জীবনের অধিকার লাভ করতে পারিনে। জ্রণত্বের জড়তা আমরা একেবারেই কাটিয়ে উঠিনে। তথন আমরা চলতে চাই, কারণ, চারিদিকে চলার ক্ষেত্র অবাধবিস্থৃত — কিন্ত চল্তে পারিনে, কেননা আমাদের শক্তি অপরিণত। এই হচ্চে হন্দের অবস্থা। শিশুর মত চল্তে গিয়ে বারবার পড়তে হয় এবং আঘাত পেতে হয়; যতটা চলি তার চেয়ে পড়ি অনেক বেশি। তবুও ওঠা ও পড়ার **এই স্থকঠোর বিরোধের মধ্য দিয়েই মঞ্চল**-লোকে আমাদের মুক্তির অধিকার ক্রমশ প্রশস্ত হতে থাকে।

কিন্তু শিশু যথন মায়ের কোলে প্রায় অহোরাত্র শুরে ঘূমিয়েই কাটাচেচ তথনো যেমন জানা যায় সে এই চলা ফেরা জাগরণের পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার সঙ্গে আমাদের সাংসারিক সম্বন্ধ অফুভব করতে কোনো সংশ্বমাত্র থাকেনা তেমনি যথন আমরা স্বার্থলোক থেকে মঙ্গললোকে প্রথম ভূমিষ্ঠ হই তথন পদে পদে আমাদের জাঙ্ঘ ও অক্বতার্থতা সংশ্বেও আমাদের জীবনের

ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন হয়েছে সে কথা একরকম করে বুঝতে পারা যায়। এমন কি জড়তার সঙ্গে নবলব্ব চেতনার বহুতর বিরোধের দারাই সেই থবরটি স্পাষ্ট হয়ে ওঠে।

বস্তুত স্বার্থের জঠরের মধ্যে মানুষ যথন
শরান থাকে তথন সে দ্বিধাহীন আরামের
মধ্যেই কাল্যাপন করে। এর থেকে যথন
প্রথম মৃক্তিলাভ করে তথন অনেক হঃখস্বীকার করতে হয়, তথন নিজের সঙ্গে আনেক
সংগ্রাম করতে হয়।

তখন ত্যাগ তার পক্ষে সহজ হয় না কিন্তু তবু তাকে ত্যাগ করতেই হয়, কারণ, এলোকের জীবনই হচেচ ত্যাগ। তথন তার সমস্ত চেষ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ আনন্দ থাকেনা, তবু তাকে চেষ্টা করতেই হয়। তথন ভার মন যা বলে তার আচরণ তার প্রতিবাদ করে, তার অন্তরাত্মা যে ডালকে আশ্রয় করে তার ইন্দ্রির তাকেই কুঠারাঘাত করতে থাকে; যে শ্রেয়কে আশ্রয় করে' সে অহন্ধারের হাত থেকে নিম্বতি পাবে, অহঙ্কার গোপনে সেই গভীরতররূপে শেয়কেই অ[শ্রয় করে আপনাকে পোষণ করতে থাকে। এমনি করে প্রথম অবস্থায় বিরোধ অসামঞ্জক্তের বিষম ধন্দের মধ্যে পড়ে ভার আর হঃথের এম্ভ থাকেনা।

আমি আজ ভোমাদের মধ্যে যেখানে এসেছি এখানে আমার পূর্বজীবনের অহুবৃত্তি নেই। বস্তুত, সে জীবনকে ভেদ করেই এখানে আমাকে ভূমিষ্ঠ হতে হয়েছে। এই জন্তেই আমার জীবনের উৎসব সেখানে বিলুপ্ত হয়ে এখানেই প্রকাশ পেয়েছে। দেশালাইয়ের কাঁঠির মুখে যে আলো একটু-

খানি দেখা দিয়েছিল দেই আলে। আজ প্রদীপের বাতির মুখে ধ্রুবতর হয়ে জলে উঠেছে।

কিন্তু একথা তোমাদের কাছে নি:দলেহই অগোচর নেই ধে, এই নৃতন জীবনকে তামি শিশুর মত আশ্রয় করেছিমাত্র ব্যক্তের মত একে আমি অধিকার করতে পারিনি। তবু আমার সমস্ত হল্ব এবং অপূর্ণতার বিচিত্র অসঙ্গতির ভিতরেও আমি তোমাদের কাছে এগেছি সেটা তোমরা উপলব্ধি করেছ — একটি মঙ্গলাকের সন্তব্ধে তোমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি তোমাদের আপন হয়েছি সেইটে তোমরা হ্বনয়ে জেনেছ এবং সেই জ্রেই আজ তোমর। আমাকে নিয়ে এই উংসবের আয়োজন করেছ একথা যদি সত্য হয় তবেই আমি আপনাকে ধয়্য বলে মনেকরব; তোমাদের সকলের আনন্দের মধ্যে আমার নৃতন জীবনকে সার্থক বলে জানব।

এই সঙ্গে একটি কথা তোমাদের মনে
করতে হবে, যেলােকের সিংহ্লারে তোমরা
সকলে আয়ৗয় বলে আমাকে আজ অভার্থনা
করতে এবেছ, এলােকে তোমাদের জীবনও
প্রতিষ্ঠালাভ করেছে নইলে আমাকে তোমরা
আপনার বলে জান্তে পারতে না। এই
আশ্রমটি তোমাদের দ্বিজ্বের জন্মস্থান।
ঝরণাগুলি যেমন প্রস্পারের অপার্রচিত
নানাফ্র্র শিথর থেকে নিঃস্ত হয়ে একটি
রুহংধারায় সম্মিলিভ হয়ে নদী জন্মলাভ করে
——তোমাদের ছোট ছোট জীবনের ধারাগুলি

তেম্নি কত দূরদূরান্তর গৃহ থেকে বেরিয়ে এদেছে — তার। এই আশ্রমের মধ্যে এসে বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে একটি সমিলিত প্রশাস্ত মঙ্গালের প্রতি প্রাপ্ত হয়েছে। ঘরের মধ্যে তোমরা কেবল ঘরের ছেলেটি বলে আপনাদের জান্তে--দেই জানার সন্ধার্ণতা ছিন্ন করে এথানে তোমরা সকলের মধ্যে নিজেকে দেখ্তে পাচ্চ—এমনি করে নিজের मश्ख्र मखारक এथान উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছ এই হচ্চে তোমাদের নবজ্যোর প'वठम। এই नवज्ञत्म वः भारतीवव निहे, আত্মাভিমান নেই, রক্ত সম্বন্ধের গণ্ডি নেই, আত্মপরের কোন সন্ধার্ণ ব্যবধান নেই; এথানে তিনিই পিতা হয়ে প্রভু হয়ে আছেন, "য একঃ" যিনি এক, "অবর্ণঃ," যারে জাতি तिहे, "वर्गान् अतिकान् निहिञार्था प्रशाल," যিনি অনেক বর্ণের অনেক নিগুঢ়নি।২ত প্রয়োজন সকল বিধান করচেন,—"বিটোত চান্তে বিশ্বনাদৌ," বিশ্বের সমস্ত আরন্তেও यिनि পরিণামেও यिनि, "भारतदः" मिहे দেবতা। "পনোবুদ্ধা ওভয়া সংযুনজ ু।" তিনি আমাদের সকলকে মঙ্গল বুদ্ধির দারা শংযুক্ত করুন। এই মঙ্গণলোকে স্বার্থবুদ্ধি नम्, विषम् वृद्धि नम्, এখানে आभारतन যে যোগসম্বন্ধ সে কেবলমাত্র পরস্পরের দেই একের বোধে অ**ত্ন**াণিত মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব।

२०८म देवमाथ ५७५१

बीववीक्तनाथ ठाकूत।

### লক্ষায় বুদ্ধের দন্ত।

লঙ্কা দ্বীপের ক্যাণ্ডিনগরে ভগবান বুদ্ধের একটি দম্ভ প্রবৃক্ষিত আছে। ক্যাণ্ডিনগর মধ্যপ্রদেশে অব্স্থিত। উহার প্রাচীন নাম শ্রীবর্দ্ধনপুর। ১১৯২ হটতে ১৮১৫ খুষ্টাক পর্যায়ে উহা সম্প্র লক্ষাদ্বীপের রাজধানী ছিল। দম্বধাতু যে মন্দিরে সংরক্ষিত আছে উহার নাম মালিগাব ম'লার। উহা তত্ততা বৌদ্ধ বিহারের অভান্তরে অবস্থিত। আমি বিগত শাবণ মাদে পেরছের (প্রাতিহার্যা) মহোৎদৰ উপলক্ষে ক্যাণ্ডিনগরে গমন করিয়া মালিগাব মন্দির পরিদর্শন করি। কোল্ছ-নগরের বৌদ্ধ মহানায়ক মহাস্থবির স্থমঙ্গলের বিশেষ চেষ্টায় আমি এই দন্তধাতু অবলোকন করিবার অধিকার পাই। তিনি আমাকে একথানি অনুরোধপত্র সহিত ক্যাণ্ডিনগরের প্রধান বৌদ্ধনায়ক মহাস্থবির সিদ্ধার্থের निक्रे (প্রথ করেন। দম্ভধাত যে মন্দিরে অবস্থিত উহার চাবি শিদ্ধার্থের হস্তে গুস্ত আছে। উঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৯০ বংসর। **গিদ্ধার্থের বিহারে অনেক ছাত্র আছে** বটে কিছ তিনি স্বয়ং সর্বাদা চাবি রক্ষণেই ব্যস্ত থাকেন। পাছে কেহ কোন ছলে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দস্তধাতৃ অপহরণ करत मर्कान छै। हात मान वह छेरबन विश्वमान থাকে। দন্তধাতু দেথাইবার তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার না থাকিলেও ইংরাজ গ্রথমেন্টের প্রতিনিধি, সিংহলী রাজবংশের প্রতিনিধি, বৌদ্ধ ভিক্সুগণের প্রতিনিধি প্রভৃতি সকলের ছারে নিম্নলিধিত শ্লোক লিখিত আছে:— মত লইয়া তিনি মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে পারেন। মন্দির ৪।৫ বৎসর অন্তর

কোন বিশেষ ঘটনায় উদ্ঘাটিত হয়। মন্দিরের চাবি সিদ্ধার্থের হস্তে থাকে বলিয়া লক্ষারীপে দিদ্ধার্থের মহা প্রতিপত্তি। আমি ক্যাণ্ডিনগরে গমন করিয়া দিদ্ধার্থের সহিত পালি ও সংস্কৃত সাহিত্য দম্বন্ধে অনেক আলোচনা উত্থাপন করি। কিছা দেখিলাম দিকার্থের অন্তঃকরণ উহাতে বিচলিত হইবার নহে। দিনে ও রাত্রে. উঠিতে ও বৃদিতে সকল সময়েই চাবি তাঁহার হাতেই থাকে। রাত্রিতে নিদ্রার সময়ে উহা কোথায় বাথেন জানা যায় না। সিদ্ধার্থ আমার সহিত অনেক কথা বলিলেন, আমাকে সঞ্চে করিয়া নগরের অনেক বস্তু দেখাইলেন কিন্তু বলিলেন দম্ভধাতু দেখাইবার স্থােগে হইবে না। পরে আমি সিংহলী রাজবংশের প্রতিনিধি, ইংরাজ গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি প্রভৃতি সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে সমত করি। তদনস্তর সিদ্ধার্থও দন্তধাতু দেখাইতে সম্মত হন। রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় তিনি আমাকে দঙ্গে লইরা বিহারের দ্বিতল কক্ষে মালিগাৰ মন্দিরে প্রবেশ করেন। রাজপথ হইতে মালিগাব মন্দিরে প্রবেশকাল পর্যান্ত আমাকে অনেক দ্বার ও সোপান অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। পুর্বেই বলিয়াছি মন্দির বিহারের অভাস্তরে অবস্থিত। বিহারটি আবার একটি হ্রদের পশ্চিম কূলে প্রভিষ্ঠিত। বিহার ও হ্রদের চতুর্দিকে পর্বতমালা বিরাজিত। দম্ভধাতুর মন্দিরের দ্বার হস্তিদম্ভ নিশ্বিত। এই नर्खछवरु नवनीक्रहवाज्रहानः क्रानम् श्रमतक्रिः श्रव्मवनाम्।

সদ্বৰ্ম চক্ৰ সহজং জনপারিজাতং

শ্ৰীদম্ভধাতুমমলং প্ৰণমামি ভক্তা॥ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি অতি वृह९ ও ভারি রৌপা টেবিল দেখিলাম। এই টেবিলের উপর একটি ঘণ্টাক্রতি অতি বুহৎ সুবর্ণ করণ্ড প্রভিষ্ঠিত। এই স্কুবর্ণ করণ্ডের উপরে যে সকল কারুকার্যা দেখিলাম তাহা বর্ণনাতীত। করণ্ডের উপরিভাগ মণিমাণিকা মরকত বৈদ্ধা ইক্রনীল প্রভৃতি বছমূল্য ধাতুর দারা স্থশোভিত। বৃহৎ করণ্ডের অভ্যম্ভরে আর ছয়টি স্থার্ণ করও যথাক্রমে একটার অভ্যন্তরে অপবটি অবস্থিত। প্রত্যেক করগুই নানা ধাতুরঞ্জিত। সর্বাদধ্যন্তিত করও প্রায় ১ ফুট উচ্চ; উহার মধ্যে নানা ধাতুরঞ্জিত একটি স্থবর্ণ পদা অবস্থিত। স্থবর্ণ পদোর অভ্যন্তরে বুদ্ধের দন্তধাতু নিহিত। এই দম্বাতু কুন্দ কুম্বনের ভার ওলবর্ণ। উহার উপর বৈদ্ধা ইন্দ্রনীল প্রভৃতি প্রতিফলিত इ ७ ब्राप्त (वाध इहेन यम न छ हि करन करन माना বর্ণ ধারণ করিতেছে। পূর্বসূথ হইয়া দাঁড়াইলে দস্ত হইতে এক প্রকার আভা উদ্গীর্ণ হইতে দেখা গেল, আবার পশ্চিমমুখ হইয়া দাঁড়াইলে সম্পূর্ণ বিপবীত প্রকার আবিৰ্ভাব হইল। এই দস্ধাতৃ আভার যে করগুসমূহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত উহাদের তুলনা জগতে নাই। অনেক ইউরোপীয় পরিদর্শক বলিয়াছেন ক্যাণ্ডিনগরের মালিগাব মন্দির পৃথিবীর মধ্যে সমুদ্ধতম।

লক্ষাদ্বীপে সর্বজনবিশ্রুত একটি প্রাণাদ প্রচলিত আছে যে ঐ দঙ্কধাতু বিনি অধিকার করিবেন তিনি সদাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ইইবেন। উল্লিখিত বিশ্বাদের বশব্দ্ধী হইয়া বিগত ২৫০০ বংশর কাল অনেক ত্রাক্সা এই দম্বাতু অপহরণ করিবার প্রয়াস করিয়া-ছিল। অতীত কালে উহা কত বাধা বিদ্ন অতিক্রম করিয়াছে তাহা গুনিলে অবাক্ হইতে হয়। নিম্নে এই দস্তের একটি সংক্ষিপ্ত ইভিহাস প্রদত্ত হইল:—

ষী শুখু: ইর জন্মগ্রহণের ৫০০ বৎসর পূর্বে বুদ্ধদেব কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। যথন ঠাহার দেহ ভত্মীভূত হয় তথন তাঁহার এক শিষ্য একট দম্ভ তুলিয়া লইয়া কলিঙ্গ সামাজ্যের অন্তর্গত দন্তপুরের রাজাকে অর্পণ করেন। ৮০০ বংসর কাশ এই দম্ভ কলিখ-রাজ্যে পূজিত হয়। খুষ্টীয় চতুর্থ শতাকীতে দাক্ষিণাতোর পাণ্ডুনামক একজন ব্রাহ্মণ রাজা বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিদ্বেষ্বশতঃ এই দম্ভ অপহরণ করিয়া স্বরাজ্যে লইয়া যান এবং উহার ধ্বংদের নিমিত্ত নানাপ্রকার কৌশ্র অবলম্বন করেন। তাঁহার অদৎ উত্তোগ ব্যৰ্থ হওয়ায় তি:ন স্বয়ং বৌদ্ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হন এবং দন্তটা ক.লঙ্গ সামাজ্যের রাজাকে প্রভার্পণ করেন। কিয়ৎকাল পরে আরও বছ অতিতায়ী পাগমন করিয়া ঐ দস্ত ধাতু অধিকার করিবার নিমিত্ত দম্ভপুর আক্রমণ করে। দম্পুরের রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন তাঁহার জীবন যায় সেও শ্লাঘা তথাপি তিনি দম্ভ হানাম্ভবিত হইতে দিবেন না। শত্রুকর্ত্ নগর বেষ্টিত হুইলে রাজা দন্তটী স্বীয় হহিতার মন্তকস্থিত কেশ মধ্যে লুকায়িত করিয়া ঐ ছহিতাকে জামাতা ও একটা ভিকু সমভিব্যাহারে ত্রাহ্মণের বেশে खगय'त्न दक्षाम (आत्रन कतित्वन এवः स्वमः শক্রহন্তে নিহত হইলেন। ৩১০ খৃঃ অবেদ

8०२ দশুধাতু লক্ষায় উপস্থিত হইল। তত্ৰতা রাজা কীর্ত্তিশ্রী মেঘবর্ণ ঐ দস্তধাতু সমাদরে করিলেন এবং উহার যথোচিত পূজার নিমিত্ত অমুরাধপুরে এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করিলেন। প্রতিবৎসর ঐ দম্ভ-ধাতু সাধারণকে দেথাইবার নিমিত্ত একটী দন্তমহোৎসবের প্রতিষ্ঠা হইল। যাহাতে এই উৎসব প্রতিবৎসর সংঘটিত হয় তজ্জ্ঞ তিনি রাজসরকার হইতে বহু অর্থ প্রদান করেন। ৪১৩ খৃঃ অন্দে চীন পরিব্রাজক ফা'হয়ান লঙ্কা খীপ পরিদর্শন করেন। ভিনি স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে লিথিয়াছেন যে অনুরাধ-পুরের দম্ভ মহোৎসব উপলক্ষে অতি সমারোহে বৃদ্ধের দম্ভ রাজপথে হস্তিপৃষ্ঠে পরিদর্শিত হইয়া থাকে। ৪৫৯ ৪৭৭ খৃ: অব্দে লকার রাজা ধাতুদেন এই দম্বধাতু রাখিবার জন্ম রত্বথচিত একটী স্থবর্ণ করগু নির্মাণ করেন। ১১৯০ খৃ: অদে লঙ্কার রাজধানী পুলস্ত্যপুরে ষ্মবস্থিত ছিল। রাজা পরাক্রমবান্থ পুলস্তাপুরে অত্যন্ত মনোরম একটী মন্দির নির্মাণ করিয়া দস্তধাতৃ অমুরাধপুর হইতে তথায় আনয়ন করেন। পুলস্তাপুরে এই মন্দির অভাপি বিশ্বমান আছে। ইহার কারু-কার্য্য দেখিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকলেই বিমোহিত হইয়া थारकन। ১২৪० थृः অবেদ রাজা বিজয়বাত ঐ দস্তধাতু পুলম্ব্যপুর ২ইতে দেখদেনেয় নামক স্থানে লইয়া যান এবং তথা হইতে রাজা ভূবনৈকবাছ উহা ষপ্ত নামক স্থানে অন্তরিত ১২৬৮ খুঃ অবেদ এই দম্বাতু ক্যাপ্তি নগরে আনীত হয়। পূর্বেই বি য়াছি তথন ক্যাণ্ডিনগর শ্রীবর্দ্ধনপুর নামে খ্যাত

ছিল।

১২৮৪ খৃ: অব্দে মার্কোপোলো নামক ইউরোপীর পর্যাটক লঙ্কায় আগমন করেন। ভ্ৰমণ-বুক্তান্তে এই বিস্তারিত বিবরণ পরিদৃষ্ট হয় ! মার্কোপোলো বলেন তাঁহার সময়ে বৌদ্ধগণ ঐ দম্ভকে বুদ্ধের দস্ত মনে করিয়া পূজা করিতেন; যুসল্যান মূরগণ উহা আদমের বলিয়া মনে করিতেন। মুরগণের বিশাস ছিল যে আদম সম্বতানের চক্রান্তে স্বর্গ হইতে বিদ্রিত হইয়া লক্ষাধীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার এই দস্ত লঙ্কাৰীপে রক্ষিত হইয়াছিল। তামিল হিন্দুগণ এই দস্তকে হন্মানের দস্ত বলিয়া পূজা করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে হমুমান সীতার অবেষণে লঙ্কায় গমনপূর্বক চিহুস্বরূপ একটা দন্ত তথায় রাখিয়া আইদেন।

১৩০৩:৩১৪ খৃঃ অবেদ দাক্ষিণাত্যের তামিল বংশীয় রাজা পাণ্ডা লঙ্কাছীপ আক্রমণ করেন এবং বুদ্ধের দন্ত বলপূর্বক দাক্ষিণাভ্যের রাজধানী মত্রায় লইয়া আইসেন। লঙ্কার রাজা তৃতীয় পরাক্রমবাস্থ স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়া নানাপ্রকারে রাজা পাণ্ড্যের िछवित्नामनशृक्तिक मञ्जभाजू शूनतात्र नक्षात्र লইয়া যান। তাঁহার পুত্র ১৩১৯ থঃ অবেদ ঐ দস্ত হস্তিশেলপুর নামক নগরে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পরে লক্ষায় নানাপ্রকার রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে। এই তুঃসময়ে সিংহলিগণ দন্তটী নানাম্বানে গুপ্তভাবে সংরক্ষণ করেন। পরিশেষে উহা বঙ্কার জাফু না নগরের তামিল হিন্দুরাজগণের হজে আসিয়া পড়ে। ১৫৬ খৃঃ অবেপর্গীজ আক্রমণকারিগণ জাফ্না-নগর অবরোধ করে। এই সময়ে দম্ভধাতু উহাদের

হস্তগত হয়। পর্ত্রীক পুরাবিদ্গণ বলেন যে পর্ত্ত গীজ রাজপ্রতিনিধি Constantion da Bragancaর আদেশ অনুসারে এই দন্ত ভারতের গোয়ানগবে আনীত হয়; তথায় সুর্বাধারণের সমক্ষে উহ। ভন্মীভূত করিয়া উহার অসার সমীপবর্তী নবীর জলে নিক্ষিপ্ত পর্গীঙ্গ পুরাবিদ্গণের ১৫৬৬ খৃঃ অব্দে লকার রাজা বিক্রমবাত্ত একটা হস্তার দম্ভ বুদ্ধের দম্ভ বলিয়া প্রচারপূর্বক ক্যাভি নগরের মালিগাব মন্দিরে সংস্থাপিত করেন। পক্ষান্তরে সিংহলী পুরাবিদ্রাণ বলেন যে লঙ্কারীপে পর্ত্ত্রীজগণের আগমনের অব্যবহিত পরেই বৃদ্ধের প্রকৃত দম্ভ দেল্যাগা, সফ্রাগাম এবং অস্থান্ত হলে লুকাইয়া রাখা হয়। পর্ত্ত গীজগণ গোয়া নগরে যে দম্ভ ভন্মাভূত করিয়াছিলেন উহা খাঁটী দম্ভ নহে। আমি অসুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি ভাহাতে বোধহয় পর্ত্ত গীজ আক্রমণকারীর সন্তোষ উৎপাননের নিমিত্ত জাফ্নার তামিণ হিন্দুরাজা একটা সাধারণ নরদম্ভ পর্ত্ত গীজগণের হস্তে অর্পণ করিয়া-ছিলেন। বুদ্ধের প্রকৃত দস্ত সিংহলী বৌদ্ধগণ স্থানাস্তবিত করিয়াছিলেন।

১৫৮৬ খৃ: অবেদ সীতাবকের রাজা রাজিদিংহ ক্যান্তিনগর অধিকার করেন। তিনি খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়া রোমান্ ক্যাথোলিক সম্প্রনারের অন্তর্গত হন। রাজিদিংহ বছ অন্তর্গনান করিয়াও ক্যান্তিনগরে বুজের দস্ত দেখিতে পান নাই। তাঁহার পরবর্তী রাজা জয়বীরের প্তাও রোমান্ ক্যাথোলিক ধর্মাবলমী ছিলেন। তিনিও দন্তের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তদনস্তর তাঁহার

ভগিনী লঙ্কার সিংহাস্য অধিকার করেন। তিনিও রোমান ক্যাথোলিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার সময়েও বুদ্ধের **पे का** जिन्नात पृष्ठे इस नारे। ১৫৮৯ থঃ অনে বিমলচক্র নামক রাজা লঙ্কার অধীশ্বর হন। ইনি বুদ্ধের প্রম ভক্ত। এই নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ নৃপতির সময়ে বৃদ্ধের দস্তধাতু পুনরায় ক্যাণ্ডিনগরে আবিভূতি হয়। তদনম্ভর কীর্ন্তিশী রাজিদংহ ক্যাণ্ডিনগরে অতি মহামূল্য একটা মন্দির নির্মাণ করিয়া ঐ দপ্তধাতু উহার মধ্যে স্থাপিত করেন। এই মন্দিরের নাম মালিগাব মন্দির। উহা ক্যাণ্ডির মনোহর রাজপ্রাসাদের সহিত সংলগ্ন। ১৭৭৫ খৃঃ অবেদ কীর্ত্তিমী রাজ-সিংহ সাধারণের সমক্ষে ঐদন্ত প্রকটিত করেন। ১৮১৫ থৃ: অবেদ লঙ্কাদীপ ইংরাজগণের হস্তগত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দস্তধাতৃও তাঁহাদের অধীনে আসিয়া পড়ে। ১৮১৮ থৃঃ অকে ইংরাজগণের বিরুদ্ধে বিদোহ উপস্থিত হয়। এই সময়ে কেহ অলক্ষিত ভাবে মালিগাব মন্দির হইতে বুদ্ধদিও অপদারিত করে। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে দম্ভধাতু পুনরায় মালিগাব মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। তদনস্তর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ক্যাণ্ডিনগরের ইংরাজ প্রতিনিধিকে (British Resident at Kandy) वृक्षमण्डत तक्क नियुक्त करतन এবং একজন ইংরাজ গৈন্ত ঐ মন্দিরের দারবান্ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮২৮ খৃঃ মধ্যে महाममादतादर क्या खिनशदत पष्ठ अपनर्गनी नाटम এক মহোৎদব হয়। ঐ দময়ে বুদ্ধের দম্ভ माধाরণকে দেখান হইয়াছিল। ১৮ 8 খু: অবে কতিপয় সিংহলী বৌদ্ধ দম্ভধাতু মালিগাব মন্দির হইতে স্থানাম্ভরিত করিবার জয়

গোপনে ষড়যন্ত্র করে। গবর্ণনেণ্ট জানিতে পারিয়া ষড়যন্ত্রকারীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া যথোচিত শান্তি প্রদান করেন। ১৮০৯ খৃঃ অকে খৃষ্ঠীয় সমিতির ইচ্ছাত্রদারে বৃটীশ গবর্ণনেণ্ট দস্তধাতুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রক্ষকভাব ভার ত্যাগ করেন। তথন স্থিরীকৃত হয় যে মালিগাব মন্দির ক্যাণ্ডির ইংরাজ প্রতিনিধি, সিংহলী রাজবংশের প্রতিনিধি, স্থানীয় বৌদ্ধ মহা-নায়ক প্রভৃতি চারি ব্যক্তির তন্তাবধানে থাকিবে। এই চারিজনের যুগপৎ অনুমতি

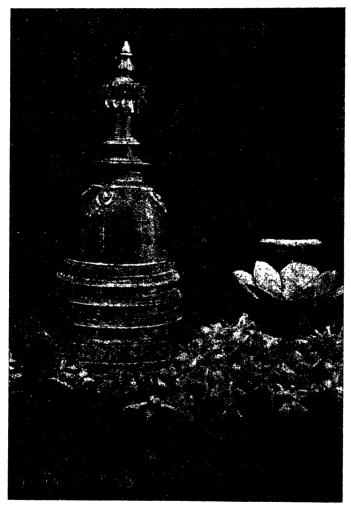

त्करमद्व मछ।

ব্যতীত কেহই দম্ভধাতুর মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অভাপি এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়। লঙ্কাদীপে বুদ্ধের দম্ভ কিরূপ যত্নে রক্ষিত আছে তাহা উল্লিখিত ইতিবৃত্তধারা কির্ৎপরিমাণে অমুমিত

হয়। সিংহলা রাজগণ পরস্পরাক্রমে যে সকল সর্গ রত্ব মণি মাণিক্য প্রভৃতি হারা প্রচিত স্থব্দর স্থান্য ক্রব্য দস্তধাতুর মন্দিরে উপহার দিয়া-ছেন উহা দেখিয়া আমার প্রতীতি হইল লক্ষা যথার্থ ই স্বর্ণপুরী। শ্রীসতীশচক্র বিভাভূষণ।

#### চয়ন।

## শিবমন্দির।

পবিত্র ভাগীরথীর উত্তর দেশে বিহার-প্রদেশের মধান্থলে এক প্রকাণ্ড পুষরিণী আছে। পুষরিণীট এত পুরাতন যে সেটি যে কে কবে খনন করিয়াছিল তাহা প্রির করিবার আর কোনও উপায়ই নাই। সেই গভীর থ গুগিরির জলের চতুর্দিকে পাহাডদেশ নিবিড় জঙ্গলে সমাচ্ছন আছে; कारन त्वां इम्र धरे जनन वहनू नवां भी हिन। এখন দেখানে কৃষিক্ষেত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম হইয়াছে ;--পুষ্ণরিণীটির চারি পার্থে কেবল **দেই পুরাতন বনের অবশিষ্ঠ** চিহ্ন নাত্র বর্ত্তমান। দক্ষিণ তটের গভীর বনের মধ্যে একটি প্রচল্ল মনোহর পুরাতন মন্দির; তাহার দ্বারদেশ হইতেই এক স্থন্য ঘাটের সোপানাবলী সেই গভীর জলের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে।

শীতের এক স্থানর দিনে আনি এই স্থানে
শীকার করিতে গিয়াছিলাম। কতকগুলি
স্থানর পাথী মারিবার পর আমার বৃদ্ধ মাঝি
আমাদের নৌকাটিকে সেই সোপানের পার্শ্বে
এক বৃদ্ধবিটপীর ছায়াতলে আনিয়া
বাঁধিয়া আমাকে সেই স্থানটির ইতিহাস
বলিতে বসিল। গল্লটি তাহার জন্মাইবার বহু
শতাকী পূর্বে হইতে এই ভাবেই তথাকার
অধিবাসীদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে।

"বহু শতাকী পূর্বে এক সময়ে যথন ইহার নিকটবর্ত্তী সমস্ত দেশ বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল এবং চতুর্দ্দিকে বাঘ ও বভাহস্তী ঘুরিয়া বেড়াইত, তথন একদিন নেপালের যুবরাজ প্রাণভয়ে

অঘোধা হইতে এইখানে প্লাইয়া আসেন। অযোধ্যারাজের এক কন্সা ছিল। মেয়েটি বর্ষার মেঘাচ্ছন চল্লের ভায় রূপবতী, ভাল-বৃক্ষের ভাগ ঋজু ও ক্ষীণাঙ্গী, যুবতী ও পদাক্ষী। স্থতরাং তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া অনেক রাজপুত্র আদিয়া তাহার পরিণয়ভিক্ষা করিতে नाशिन। নেপালের তাহাদের সধ্যে একজন। যুবরাজ রূপবান এবং পিতৃসিংহাদনের ভাবী অধিকারী। এই দেখিয়া অযোগারাজ তাঁছাকেই মনোনীত করিলেন। নেপালরাজ ত্রথন প্রচলিত প্রথারুদারে বহু অন্তার ও উপঢৌকনাদি দিয়া পুত্রকে অযোধ্যায় পাঠাইয়া দিলেন।

অযোধ্যার চতুর্দিকেই আনন্দ উৎসব। ক্ষেক্দিন পরে যুরুরাজের সহিত তাঁহার ভাবী পত্নীর সাক্ষাতের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। দেই দিনে উভয়ের শুভদৃষ্টি **হইবে এবং** যুবরাজ স্বহস্তে পত্নীর সীমস্তে সিন্দুর পরাইয়া দিবেন। রাজকুমারের বীরের ভার আকৃতি ও স্থলর রূপ দেখিয়া রাজপ্রাসাদের সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন কেবল রাজার দ্বিতীয় রাণী তাঁহাকে হুই চকে দেখিতে পারিতেন না। রাণীটি বন্ধা। সেইজন্ম রাজকন্মা ও নুহন জামাতাকে তিনি মনে মনে ঘুণা করি-তেন। রাণীট এক ডাইনি এবং প্রত্যুহ দৈত্যদের সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ ও কথা-বার্তা চলিত। অনেক ব্রত ও যাগ্যক্ত করিয়া রাণী এমন ক্ষমতা পাইয়াছিলেন যে দেবতারাও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন।

হিংসার বশবন্তী হইয়া তিনি রাজকুমারকে যাত্র করিলেন। অপরে যথন এরপ গুণবান ভামাতা লাভের জন্ম রাজার সৌভাগ্যের প্রশংসাকরিত, রাণী হিসাংয় হাসিয়া বলিতেন, "আগে দেখি মেয়ে তার রূপবান স্বামীকে কি রকম পছল করে।" যাহা হউক ভভদৃষ্টির দিনে সমস্ত ক্রিয়া কর্মা সম্পূর্ণ হইলে পর রাজা নিজে রাজকুমারের হাত ধরিয়া প্রদার নিকটে লইয়া গিয়া ভিতরে ঠেলিয়া দিলেন। এই পরদার পিছনে রাজকুমারী দাঁড়াইয়া ছিলেন। তার পর যা ঘটিল ভারাতে সকলেই ভীত ও বিস্মিত হইলেন। রাজকুমারকে ঠেলিবামাত্র পর্দার পশ্চাৎ হইতে একটা ভীত ক্রন্দনধ্বনি উঠিল এবং রাজকুমারী বলিয়া উঠিলেন—"হায় পিতঃ, এ কাহাকে আপনি আমার স্থামী মনোনীত করিয়াছেন ? এ আমাকে আলিজন করিবে কি করিয়া ? এ যে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত।" রাণীর মস্ত্রবলে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। রাজ-কুমার যথন পদার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন. সকলে আশ্চর্যা হইয়া দেখিল তাঁহার বুকের পরিচ্ছদ ছিন্ন এবং অঙ্গে শ্বেত কুষ্ঠের চিহ্ন ! এই দেখিয়া রাজা ক্রোধে ও ক্ষোভে তাঁহাকে অহুচরবর্গ সহ বনের মধ্যে ভাড়াইয়া দিলেন। অনেক দিন বনে বনে ঘুরিয়া-এবং বক্তপশু ও দহ্যাদের হস্তে অনেক অনুচর হারাইয়া, শেষে একদিন প্রান্তদেহে ক্লিষ্টমনে যুবরাজ এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বছদিন স্থানাদি না করিয়া যুবরাজের বড়ই কষ্ট হইতেছিল। সেইজন্ত আহারের পর **ज्ञानिशक निकरेष्ठ कान प्रान हरे** जल আনিতে আদেশ করিলেন। জলাভাবে

কুষ্ঠের ক্ষতগুলি শুকাইয়া বড়ই কষ্ট দিতেছিল। ভৃত্যেরা বছক্ষণ ধরিয়া চতুর্দিকে জল অন্বেষণ করিল, কিছ কোথাও একটু নিৰ্মল জল খুঁজিয়া পাইল না। অনেক কণ্টে এক মহিষেব ডোবা হইতে এক ভাঁড কাদামাথা জল লইয়া আসিল। দেই জলেই রাজকুমার পা ধুইলেন। কি আশ্চর্যা! তাঁর সেই কুষ্ঠের চিহ্ন স্ব মিলাইয়া গিয়া তাঁহার অঙ্গ বেশ হুত্তের ভায় বোধ হইতে লাগিল। এই দেখিয়া রাজকুমার ব্ঝিলেন যে কোন দেবতা নিশ্চয়ই তাঁহার উপর দয়াপরবশ হইয়া এইরূপ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং তথন সেই ডোবার নিকট আসিয়া মহাদেবের উপাদনা পূর্বক দেই কর্দমাক্ত জলে স্নান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হইলেন।

কিন্তু ভবু তাঁর কষ্টের শেষ হইল না। অনেক মাস ধরিয়া অনুচরদিগকে লইয়া যুবরাজ গভীর বনের মধ্যে দৈত্য ও পশুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,— কখনও বনের মধ্যে হারাইয়া যাইতেছেন. কখনও জলের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছেন, কথনও ভয়ন্ধর সর্পের মুথে পড়িতেছেন, আবার কথনও দহাহন্তে পড়িতেছেন। ক্রমে তাঁহার দেই অসংখ্য অমুচরের মধ্যে একে একে সকলেই মরিয়া গেল। কেবল রাজপুত্র স্বয়ং ও হুইটি অতি বিশ্বস্ত অমুচরমাত্র জীবিত রহিলেন। শেষে এই তিনটিতেও যখন জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়া সেই গভীর অরণ্যের মধ্যেই মৃত্যু স্থির করিলেন, তখন একদিন হঠাৎ একটা ফাঁকা আসিয়া বছদিনের পরে স্থ্যালোক দেখিতে

পাইলেন। এই নির্জ্জন স্থানে এক ঋষি তাঁহার আশ্রম স্থাপন করিয়া একান্ত মনে ঈশ্বরারাধনা করিতেছিলেন। রাজকুমার ভাঁহার নিকট আপন অবস্থা বৰ্ণনা कताट अधि डांशामत পण (मथाहेबा मितन। এতদিনে রাজকুমার বনের হাত হইতে নিষ্ঠি পাইলেন। যুবরাজের অন্তরোধ ক্রমে ঋষিবর তাঁহাদিগকে অযোধ্যার পথই দেখাইয়া দিয়াছিলেন। একদিন গভীর রাত্রে তিন জনে গোপনে ছম্মবেশে নগর মধ্যে প্রবেশ করিশেন। যেদিন তিনি এই নগর হইতে লাঞ্চিত হইয়া তাড়িত হইয়াছিলেন, সে আজ প্রায় এক বৎদরের অধিক হইল। আজ নগর আবার আনন্দ উৎদবে পরিপূর্ণ। প্রাসাদের নিকটে ঘাইয়া রাজকুমার দেখিলেন চর্গুর্দিক প্রহরী বেষ্টিত। এক প্রহরীকে এ উৎসবের কারণ ক্বিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল — "এঁয়া, তুমি কি জান না যে কাল আমাদের রাজকুমারীর বিবাহ ?" রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিবাহ হইবে কাহার সহিত ?" "রাজমন্ত্রীর সহিত। আমার বাজে কথা কহিয়া সময় নষ্ট করিবার অবকাশ নাই।"

রাণী মন্ত্রীর প্রতি বিশেষ প্রদন্ধ ।ছিলেন এবং রাজাকে বুঝাইয়া তাঁহাকেই জামাতা করা স্থির করিয়াছেন।

কোভে ও ক্রোধে রাজকুমার জ্ঞানশৃত্য হইয়া মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে এরপ ঘটনা যেন না ঘটে, তাঁহার মনো-নীতা পত্নী যেন অপবের না হয়। সেই রাত্রে স্বপ্নে মহাদেব আসিয়া তাঁহাকে আখাস দিয়া বলিলেন "আমি ভোমার পত্নীর উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিব।"

পর দিন যথন উৎসবপ্রাঙ্গণে সকলে সমবেত হইয়াছে, রাজা ক্সাদান ক্রিবার জ্ঞ প্রস্তুত হইয়াছেন এবং পাপচিত্ত মন্ত্রী রাজকুমারীর সীমত্তে সিন্দুর দিবার জন্ম পর্দার অন্তরালে যাইতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ চীরপরিহিত ভম্মনাধা এক ফ্রির জ্বনতা ভেদ করিয়া রাজসমীপে অগ্রসর হইতে হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল—"দোহাই, মহারাজ, দোহাই!" রাজা ভাষ্বিচার দানে বাধা. স্তরাং বলিয়া উঠিলেন—"কে ভূমি বিচার প্রার্থনা করিতেছ ?" "আমি ঐ হুষ্টানারী মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে এই কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে মহাদেবের কুপায় দে রোগ হইতে মুক্ত আমার পত্নীভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে মহাদেবের শাপে রাণী ও মন্ত্রী ভয়ঙ্কর কুর্ন্তরোগে আক্রান্ত হইল। এতদিনে রাজার চক্ষু ফুটিল। তিনি রাণী ও মন্ত্রীকে অরণ্যে তাড়াইয়া দিলেন। যুবরাজের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হইয়া গেল।

তৎপরে মহাদেবের ক্ষপার কথা স্থরণ করিয়া যুবরাজ:সেই মহিষের ডোবা খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং তাঁহার আদেশে সেই স্থানে এই পুন্ধরিণী থনিত হইল। তিনি ডোবার চতুর্দিকের ভূমি কর্ষিত করিয়া তাহার মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ছড়াইয়া দিয়া চতুর্দিক পুনরায় মৃত্তিকা স্থারা ঢাকিয়া দিলেন। যুবরাজ প্রচার করিলেন যে এই মাটি খুঁড়েয়া যে যতগুলি মুদ্রা পাইবে সেগুলি তাহার নিজের পারিশ্রামক হইবে। নানাদেশ হইতে লোক আসিয়া

মাটি খুঁ ড়িতে আরম্ভ করিল। দক্ষিণ তীরে

এক মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্রে দেখানকার

বৃক্ষগুলি ছেদিত হইতে লাগিল। শেষ

বৃক্ষটির অঙ্গে কুঠারাঘাত হইবামাত্র অমনি

ক্ষতস্থান হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল

এবং একটা অক্টা ক্রন্দন ধ্বনি শুনা গেল।

এই সংবাদে যুবরাজ সেই বৃক্ষটির

ছেদন বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই দিন

রাত্রে স্বপ্রে মহাদেব আসিয়া বলিলেন—

"আমি ঐ বৃক্ষে আশ্রম লইয়াছি। উহা

ছেদন করিয়া এমন একটি শিকড়ের অমুসন্ধান

করিবে যেটি পৃথিবীর মধ্যস্থল পর্যান্ত নামিয়া গিয়াছে। সেই শিকড় কাটিয়া আমার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে এবং ঐ মন্দিরের মধ্যে প্রভিত্তি করিবে।"

যুবরাজ সেইক্লপই করিলেন। আজ্ঞ এ মন্দির মধ্যে সেই দাক মূর্ত্তিই বিরাজিত!

মাঝি গল্প শেষ করিয়া আমার নৌকাটকে আনিয়া তীরে লাগাইল। আমি সেই প্রাচীন কথা ভাবিতে ভাবিতে শিবিরে ফিরিলাম।

# মুর্শিদাবাদের প্রাচীন কাহিনী।

মহারাষ্ট্রবীর রঘুঞ্জি ভে"াদলে ভাস্করের হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্ম উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। সুতরাং মুন্তাফার বিদ্রে: হ ও বঙ্গে অশান্তি ও অরাজকতার সংবাদ পাইবাম'ত্র তিনি অবসর বুঝিয়া वक्रप्तर्भ कागम् कतित्वन । कालिवकी ज्यन छांशत রণকান্ত দৈকা লইয়া পাটনা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি রাজ-ধানী রক্ষা করিবার এবং রঘুজি ও মুস্তাফার সংযোগ-निवातन উष्प्राम् ७९क्मना९ मूर्गिनावान याजा कतित्न। লুঠনকারী মহারাষ্ট্র বীর তিন ক্রোড় মুদ্রা নজর চাহিয়া-ছেন গুনিয়া নবাব তাঁহার কর্মচারীকে রঘুজির সহিত (कोमल कालक्किन कतिरु छेन्। ইতিমধ্যে মৃস্তাফা নবাবকে মহারাখ্রীয়দিগের সহিত সন্ধিছাপনে নিযুক্ত স্থির করিয়া এক প্রবল বাহিনী লইয়া বঙ্গদেশের মধ্যে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বীরবর শাউকৎজঙ্গ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ যাতা করিয়া জগদীশপুরের যুদ্ধে বিদ্রোহীগণকে পরাজিত করিলেন। মুন্তাফা নিজে রণক্ষেত্রে হত হইলেন এবং তাঁহার অমুচরবর্গ প্রভুর মৃতদেহ দেখিবামাত্র ভাগেত্বম হইয়া পলায়ন করিল। পরে মৃস্তাফার পুত্র মুর্ত্তাকা নেতা হইয়া পার্বত্য প্রদেশ উৎখাত

করিতে লাগিল এবং অরশেষে মহারাট্রদিগের সহিত সংযুক্ত হইরা পুনরায় নবাবের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল।

এদিকে জগদীশপুরের যুদ্ধের জয়বার্তা শুনিবামাত্র নবাবের তুশিচন্তা অনেকটা দুর হইল এবং তিনি মহারাট্রায়দিগকে শাসিত করিবার হুযোগ বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ রঘুজিকে এক পত্র প্রেরণ করিলেন। দেকালে মুসলমান আদবকায়দার এতই বাছলা ছিল যে যুদ্ধযোষক বার্ত্ত। পর্যান্ত চাট্রাক্যে মণ্ডিত হইত। উাহার প্রের মর্ম্ম এই।

"শক্র নিকট যাহারা সন্ধিভিক্ষা করে তাহারা আপনার স্বার্থের ক্ষতি বা হীনতা বা ভবিষ্যতে স্থোগের আশার দ্বারাই চালিত হয়; কিন্তু পরমেশ্রকে ধল্রবাদ! সত্যধর্মামুরাগী বীরগণ অবিশ্বামীর সহিত সংগ্রাম করিতে ভীত নহে। স্থতরাং সন্ধি এই ক্ষেত্রে সম্ভব,—যথন ইসলামধর্মী সিংহগণ পৌত্তলিক দৈত্যগণের সহিত এরপ কঠোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে যে তাহারা পরস্পারের রক্তন্তোতে সম্ভবণ দিবে এবং একপক্ষ বিপর্যান্ত হইয়। শান্তি ভিক্ষাকরিবে।"

ইহার উত্তরে রঘূ জি লিখিলেন—"সেই নিপান্তি

করিবার জক্তই তিনি তাঁহার অদেশ হইতে প্রায় সহস্র মাইল পথ অগ্রসর হইরা আদিরাছেন কিন্ত নবাব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশে এখনও একশত মাইলও অগ্রসর হন নাই।"

আলিবদ্দী উত্তরে লিখিলেন—"যেরপে বর্ধা উপস্থিত হইয়াছে এবং এই দীর্ঘ যাত্রার ফলে রঘুদ্ধি যেরপ শ্রান্ত ও পীড়িত হইয়াছেন, তাহাতে বধার কয়মান কোনও প্রবিধাজনক স্থানে অতিবাহিত কয়াই তাহার পক্ষে সমীচীন। তাহার সৈত্যেরা বিশ্রামের পর নবতেজে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জয় প্রস্তুত হইলে তিনি সসম্মানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিবেন, এমন কি তাহার বরাজ্যে পর্যান্ত যাইতে তিনি প্রস্তুত।"

শীতের প্রারম্ভেই আলিবদী রাজধানী ত্যাগ করিয়া বীরভূম যাত্রা করিলেন। নবাবের আগমনের সংবাদ পাইয়া রঘুজি বিহারে পলায়ন করিলেন। তথায় মুস্তাকার ধ্বংদাবিশিষ্ট দৈক্ত তাহার সহিত সংযুক্ত হইল। তথন উভয়ে নূতন দৈক সংগ্ৰহ করিবার জক্ত সোন্নদী পার হইবামাত্র, নবাব নদী-তীরস্থালিপুর নগরে যাতা করিলেন। এই খানে উভয় পক্ষে হুই চারিটি খণ্ডযুদ্ধ হুইল। এক যুদ্ধে त्रपूकि सप्तः वन्तो हन, किछ नवाव देमग्रञ्ज इह अन আফগান দেনাপতির সাহায্যে সে যাত্রা মুক্তিলাভ ক্রিয়া হবিবের পরামর্শাকুদারে অবিলপ্তে মুৰ্শিদাৰাদ অভিমুখে যাত্ৰা करतन । नवावछ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। বশত: রাজধানী লুঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্বেই ৰবাব নগরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহা-রাষ্ট্রীয়গণ তথন নগরের সন্নিকটস্থ স্থানগুলি লুঠনে নিযুক। নৰাবদৈত্ত আসিয়াছে দেখিয়া তাহার। অচিরাৎ পলায়নপর হইল। এমন সমায় স্বাদেশে সংবাদ পাইয়া মহারাষ্ট্র সেনাপতি বিজোহের ७९क्म गाद (वदात याज। कतिरलन; भीत श्वित छ फ्यात অধিপতি নিযুক্ত রহিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের এই আক্সিক্দেশত্যাগে নিশ্চিস্ত হইয়া নবাব এইবার সেই ছই আফগান সেনাপতির বিশাস্থাতকতার শান্তিদানে মানস করিলেন। তাহার৷ রঘুজির সহিত যে সকল পতা ছারা ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, দেগুলি সাউকতের সাহাথ্যে ৰাহির হইয়া পড়িল এবং তাহাদের অপরাধ নিঃসন্দেহ প্ৰমাণিত হইল। কিন্তু ভাষাদের এই হুষ্ তি সত্ত্বেও আলিবর্দী তাহাদিগের অতীত উপকার বিশ্বত হইলেন না। তিনি ক্রোধের বশীভূত ভাহাদিগকে লাপ্তিত করিয়া বিদয়ে দিলেন না! তাহারা ভাহাদের সমস্ত পরিবার ও অনুচরবর্গ লইয়া উচ্চ রাজকর্মচারীর উপযুক্ত সমারোহের সহিত রাজধানী ত্যাগ করিয়া তাহাদের জনভূমি দ্বারভক্ষে গমন করিল। ১৭৪০ খুষ্টাব্দের বিহারবিদ্যোহের পূর্বের আমরা ভাহাদের আর কোনও সংবাদ পাই না।

এই প্রাচীন রাজধানীর ইতিহাসে ১৭৪৫ পৃষ্টাক্ষ চিরসারণীয় থাকিবে। এই সালেই সিরাজ-উদ্দোলার
বিবাহেৎসেবে এরূপ সমারোহ হইয়াছিল, যে বিলাদ
বাছল্যখ্যাত মূর্শিদাবাদ নগরীতেও তৎপূর্বে এরূপ
মহোৎসব আর হয় নাই। কয়েক মাদ ধরিয়া নগরে
কেবল গীতবাতা ও রোশনাই চলিয়াছিল। বুদ্দ নবাব প্রিয়তম দৌহিজের বিবাহোৎসবকে চিরস্মরণীয়
করিবার জন্ত কোন বত্রের বা ব্যয়েরই ক্রটি করেন
নাই। কর্মক্রিই আলিবন্দীর জীবনে আরাম ও
আনন্দ উপভোগ এই প্রথম।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে নবাব পুনরায় উড়িদ্যা উদ্ধারে মনে, যোগী হইলেন। উংকলনেশ তথ্যও হহারাষ্ট্র কবলে। এই লুঠনকারা, দিগকে বিভাড়িত করিবার জন্তা, নবাব ভাহার ভগিনাপতি নিরক্ষদারকে সদৈত্যে উৎকলে প্রেরণ করিলেন। জাক্ষর তথন মেদিনীপুরের কোজদার। প্রথম প্রথম জাক্ষর খুব সাহণ ও দৃঢ় চিত্ততা দেখাইয়া কয়েন্দটি যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু ওঁহার ফ্রেল চিত্ত অল্পদিনের মধ্যেই ইল্রিয় ভোগে উন্মন্ত হইল। গুদ্ধারির নবাব এই সংবাদ পাইয়া বিশেষ কুদ্ধি হইলেন। নৃত্তন কেরিজনারের অপদার্থতার স্ক্রোণ গ্রহণ করিতে বেরার মহারাষ্ট্রীয়েরাও বিলম্ব করিলেনা।

ভাহারা অবিলম্বে একদল সৈতা প্রেরণ করিয়া জাফরকে উৎকল হইতে বহিষ্ণুত করিয়। দিল। পলাতক জাফর वर्क्तगान वानिया वाज्य श्रष्ट्रं क दिलन । व्यानिवर्क्त তৎক্ষাৎ আতাউলা নামে এক সুৰক্ষ দেনাপতিকে তথার প্রেরণ ক্রিলেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিতাড়িত করিলেন বটে, কিন্তু এক ভবিষ্যস্কার কথার প্রোচিত হইয়া মাাক্রেথের ক্সায় সিংগ্রসন नाए अ सम् (हैं) क्रिक नागितन । किछ चानि-वर्की व्यविशिवासरे एँ:शांत भांख्य श्री कतिया তাঁহাকে মুর্শিবাবে প্রত্যাগ্যন করিতে আদেশ করিলেন। মিরজাফরকে কঠোর তিরস্কার করিয়া রাজদরবার হইতে বহিষ্ত করিলেন। আংফর ইহাতে এত জুৱ হইলেন, যে তিনি আর কখনও पत्रवादत डेे पश्चि इन नाहे। कि कू काल श्रद का स्टब्स প্রতি অভ্যধিক কঠোর ব্যবহার করার জন্ম ছঃপিত ছইয়া আলিবর্দী একদিন ভাফরের এক আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষে তাঁহাকে দান্ত্ৰা দিবার জন্ম স্বয়ং তাঁহার বিবিধে ঘাইয়া উপস্থিত হইলেন। জাফর তাঁহাকে সাৰৱে অভিবাৰন করা দুরে থাক, অতান্ত অপমান সূচক বাবহারই করিয়াছিলেন। নবাব ধ্যন দেশিলেন যে তাঁহার জাফরের সহিত মনোমালিতা দুর করিবার চেষ্টা বার্থ হইল, তথন তিনি জাফরের দৈতা কাড়িয়। লইয়া তাহার সহিত রাজ্যের সকল मर्लर्क स्थय कतितन ।

১৭৪৮ খুটাকে রঘুজির পুত্র জানুজি ভোঁদলে পিতার আর বঙ্গ লুঠন উদ্দেশ্যে দেশে উপস্থিত হইয়া কেদিনীপুরে তুর্গ নির্মাণ করিয়া তথার অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সালে যে কেবল নহারাষ্ট্রীয়গণই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল তাহা নহে, পূর্বেনিলিখিত বিহারের তীমণ বিজ্ঞোহও এই সালেই হয়। নবাব যথন মহারাষ্ট্রায়-দিগের সহিত যুক্ষকলে মেদিনীপুর যাতা করেন, সেই সময়ে পথেই তিনি আফগান দেনাপতিষয় সন্দার খাঁও শমদের খাঁর রাজজোহিতার সংবাদ পান। মহারাষ্ট্রদিগের সহিত ষড়যন্তের অপরাধে

ইহার। কর্মচ্তে হইয়াছিল, বোধ হয় পাঠকের স্বরণ আছে। বিহারের শাদনকর্তা শাউকং জঙ্গ নিভান্তই দয়াশীল ছিলেন। তিনি এই ছই দেনা-পতিকে ক্ষমা করিবার জন্ত নবাবদে অফ্রোধ করিয়া পাঠান। নবাব ভাতত্পুত্রের অফ্রোধ অগ্রাহ্

নবাবের নিকট হইতে আফগান্ধরের ক্ষমালাভ করিয়া শাউকৎ দেখাইতে চাহিলেন যে তাঁহার বিবেচনায় নবাব ভাহাদের প্রতি অস্তার আচরণ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি উভয়কেই পাটনাতে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং গোপনে উভবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরদিন সদার খাঁ শাসনকর্তার স্থিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশে পাটনায় গ্রন করিল। তাহার সকল সন্দেহ দুর করিবার জন্ত শাউকৎ उाहात भवीतवक्रक अहबीननत्क भर्याष्ठ विनाय দিলেন এবং বিশেষ সমাদরের সহিত সেনাপভিকে রাজনরবারে অভিবাদন করিলেন। সমদের শাসনকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প ট্ৰা নগরে স্পস্ত সৈতাসম্ভিব্যাহারে প্রবেশ করিল। নবাৰ ভাগার সহিত করিবার জাতা যেমন অব্যাসর হইবেন. শ্মদেবের এক দৈনিক তাঁহার ভংগিতের নিয়ে ছুরিছাথাত করিল। নবাব তৎক্ষণাৎ অসিগ্রহণের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অসি কোষমুক্ত হইবার পূর্বেই তাঁথার বির ভূমে লুটাইয়া পড়িল। আফগানের। নগর অধিকার করিয়া নগরবাদীর উপর পীড়ন এবং বত নির্দ্ধোধীকে হতা। করিতে লাগিল। নবাবের ধনরত্ন কোথার পুরুারিত আছে তাহা না জানিতে পারিয়া তাহারা কে:যাধাক বৃদ্ধ হাজি আনেদকে নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করিয়া হত্যা করিল। শাউকতের বেগমদিগকে পর্যান্ত ভাহারা অধিকার করিল। আলির প্রিয় করা ও সিরাজের মাতা कुन्मत्रो व्यापिना दिवामे काहारम्ब इस्वव हा इहेरमन ।

এই বিপদের সংবাদে আলিবর্দী নিতান্ত বিহ্বেগ ও কাতর হইয়া পড়িলেন। শ্রিয়তমা কল্পা বর্বন ইন্দ্রিয়ভোগমডের কবলে,ভগিনী নিষ্ঠুরগণের ক্রীতদাসী, এবং সংহাদর প্রাতা দানবায় পীড়নে প্রাণ হারাইরাছেন এই সকল ভাবিয়া নবাবের জ্বীবন তুর্প্রহ ভারম্বরণ বোধ হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন হন্ধ তাহাদিগকে উত্তার করিবেন ও অত্যাচারীর শান্তিবিধান করিবেন, আর নাহয় সমাধির ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিবেন—'মস্ত্রের সাধন কি শরীর পতন'। এই স্থির করিয়া তিনি তাঁহার চির তুগত কর্মাচারী ও দৈনিকগণকে ডাকিয়া সাক্রনরনে মর্মপ্রাণী হুরে তাহার সংকল্প বৃধাইরা বলিলেন। সমবেত প্রধানবর্গ সকলেই একবাক্যে কোরাণপর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে, যতাদিন জ্বীবন থাকিবে ততাদিন তাহারা বীর নবাবের অফুগত থাকিরা মুদ্ধ করিবেন।

ইহার পরেই নবাব এক ঘোষণা প্রচার করিলেন বে, বাঁহাদের পক্ষে সম্ভব তাঁহারা অন্ততঃ কিছুকালের জভ্যু রাজধানী ত্যাগ করিয়। কোনও নিরাপদ স্থানে গমন করুন। মহারাষ্ট্রীর হস্ত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করাই এরূপ ঘোষণার উদ্দেশ্য। আলিবর্দ্দীর বিচিত্রঘটনাসমূল রাজজ্ঞালের মধ্যে এই নগর

তাশের তুলা শোচনীয় দৃগ্য বুঝি আর হর নাই। थीटत थीटत त्रहे विता नगती सन्युक्त हहेरहाइ-শ্ৰেণীর পর শ্রেণী প্রজারন কাশিমবালার বা কলিকাভার প্রাচীরবেষ্টিত ইংরাক কৃঠির আশ্রন্ন লইবার জন্ত সাঞ্চনয়নে নগরের তোরণদার অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই मिक्स के प्राप्त के स्थान के स्था के स्थान क নিস্তক, শোচনীয় খাণানে পরিণত হইল। (কৰল ৰধ্যে মধ্যে পথে চুই একটি ৰগৰ ৰক্ষক বা ৰগৰভাগে অশক্ত অসহায় বা আতৃত্ত ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে মাত্র। নবাব যধন নিতা এই দুখ দেখিতেন নারবে অঞ্চ্যাগ করিতেন। পরে সামুৎ ও আতাউল্লা রাজধানীর রক্ষক এবং শাউরেৎ জঙ্গ রাজপথ ও জলপথের রক্ষক বিযুক্ত হইলেন। উভয় পথ দিয়া নবাবের নিকট যুদ্ধের হওয়া আৰশ্যক।

শ্রীমুরেক্রনাথ ভট্টাচার্যা।

### वन्मी।

16

কারাধ্যক্ষ বা তার লোকজন—কাহারো কোন ক্রটি যে থাকিতে পারে, এ কথা সে মোটে বিশ্বাসই করিবে না। ঠিক কথা! জুটির কথা বলাই যে অন্তায়! তারা কর্ত্তব্য করিয়াছে মাত্র! সভর্কভাবে আমার প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, আমার প্রতি কোন পরুষ আচরণ করে নাই! আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট সম্ভোষের কারণ নয় কি প

আর এই কারাধ্যক্ষ—এই ভদ্রনোকটি,
মৃহ হাস্তের সহিত শাস্ত আলাপ, সতর্ক অথন
প্রীতিমধুর দৃষ্টিটুকু, দীর্ঘ বলিষ্ঠ বাত্—কারাগৃহের প্রতিবিদ্ধ বলিকেই চলে—পাষাণ-কারা

যেন মাকুষের মূর্ত্তি ধরিয়। দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ! চারিধারে কারাগুহের স্কুম্পষ্ট প্রতিবিশ-लाक बन, लोह गत्रान, প্রস্তর-দেও**রাল,**--চাবি-তালাগুলা প্র্যাস্ত,--্যেন সর্ববিত্রই। রক্তমাংদের জীব বলিয়া মনে হয়-আমাকে সকলে মিলিয়া পাহারা দিতেছে! আর এই কারাগৃহ,---নিষ্ঠুর কারাগৃহ, অর্দ্ধ প্রস্তর ও অর্দ্ধ মানবদেহবিশিষ্ট প্রাণীরই স্বরূপ আমাকে চাপিয়া ধরিয়াছে, চারিধার হইতে জড়াইয়াছে, বাধিয়া রাথিয়াছে ! লোহহাদয় লইয়া আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছে ! দরিজ. হতভাগ্য আমি, আমাকে লইয়া ইহারা, করিবে কি ?

>>

শাস্ত চিত্ত। কোন ভাবনা নাই, বিধা নাই! কেলের কর্ত্তা আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন
—তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পর-মূহূর্ত হইতেই ভালো আছি! পুর্বেমনে যে আশাটুকু রাথিতাম, এখন সেটুকুও যে ছাড়িতে পারিয়াছি, ইহা শুধু তাঁহারি বচনে!

সাড়ে ছয়টা—কি পৌনে সাতটা—এমন
সময় আমার কক্ষের হার মুক্ত হইল—
পলিত-কেশ একটি লোক তিতরে প্রবেশ
করিলেন; আসিয়াই, তাঁর প্রকাণ্ড ভারী
কোট খুলিয়া, বসিলেন—পোষাক হইতে
রুঝিলাম, ইনি আচার্য্য মহাশয়!
বন্দীদিগের আচার্য্য নন, অবশ্য!

আমার সন্মুখে তিনি বদিলেন। মাথা নাজিয়া আকাশের দিকে চাহিলেন। এ দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না! তিনি কহিলেন, "তুমি প্রস্তত হয়েছ, বংস?"

ু অমুচ্চ কঠে আমি কহিলাম, "প্রস্ত ত ঠুিক হই নাই,—তবে, হাঁ, এখনি উঠিতে সুমত আছি।"

আমার দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আদিবাছিল।
কপালে নিক্ৰিন্ ঘাম হইতেছিল। প্রস্তুত,—
একেবারে প্রস্তুত,—কিন্তু কিদের জন্তু ?
আমার বৃক্টা কাঁপিয়া উঠিল। প্রাণের মধ্যে
কি-একটা বিক্ট শক্ধনিত হইতেছিল।

আচার্য্য অনেক কথাই বলিতেছিলেন— তাঁহার ঠোঁট নড়িতেছিল, হাত পা খাড়ও সেই সঙ্গে নড়িতেছিল। কি বলিতেছিলেন, তাহা জানিনা, কারণ, আমার মনে কোন কথাই পৌছিতেছিল না। স্থাবার বার খুলিল। এইবার জেলকর্ত্তা স্বয়ং সশরীরে উপস্থিত। গায় দীর্ঘ কালো-কাট, হাতে এক বাণ্ডিল কাগজ—জোর করিয়া তিনি মুখে বিষাদের দাগ টানিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

জেলকর্ত্তা কহিলেন, "আদালত হইতে সংবাদ আসিয়াছে।" একটা তড়িতশিখা আমার হৃদয়ের ভিতর দিয়া বহিয়া গেল।

আমি কহিলাম, "কি ? আদালত কি এখনি আমার মাথাটা চাহে ? সে-ত আমার পক্ষে গৌরবের কথা! এ মাথাটার উপর সরকারী উকিলের বিলক্ষণ লোভ—তা জানি—বেশ—আমিও প্রস্তুত!" তিনি কাগজের ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন,—আদালতের চির-জটিল অস্পষ্ট বর্ণাক্ষরমালা—কতকগুলা বিকট দীর্ঘ শব্দের ঝঙ্কার—অনেক ক্ষেত্ত অর্থ বাহির করিতে হয়! আধ্র্যণটা কাগজ ঘাটিয়া, অর্থ ব্যা গেল,—আমার আশীল প্রত্যাথ্যাত হইয়াছে! বেশ!

তিনি কাগজ হইতে মাথা না তুলিয়া এক নিখাদেই বলিয়া গেলেন,—"প্লে দি ঐতিভ ফাঁদি হইবে! সাড়ে সাতটার আমরা কাঁদিয়ারজারি জেলে যাইবে! অনুগ্রহ করিয়া অনুসরণ করিবেন।"

করেক মুহুর্ত্ত অবধি কাহারো কথার আমি কাণ দিই নাই। জেণের কর্ত্তা ও আচার্য্যে বেশ গল্প জমিগ্লাছিল—দেশেরও দশের কথার তাঁহারা মাতিয়া উঠিয়াছিলেন!

এমন সময় দার খুলিয়া চারিজন সশস্ত প্রহরী ভিতরে আসিল! যেন যমদৃত! অভিবাদন ক্রিয়া তাহারা জানাইল, "সময় হয়েছে।" আমি কহিলাম, "বেশ, আমিও প্রস্তত— চল।"

তাহারা কহিল, আধ ঘণ্টার মধ্যেই যাত্রা করিতে হইবে ! তার পর সকলে বাহির হইয়া গেল।

এখন একবার শেষ চেষ্টা! ভগবান, সত্যই কি কোনো আশা নাই? পলাইব, নিশ্চয় আমি পলাইব! ছার, জানালা, ছাদ ভেদ করিয়া, যেখান দিয়া পারি, পশাইব! দেহের মাংসগুলাকে রাখিয়া যাইতে হয়, যদি, তবু এই অম্থিকয়থানা লইয়াই পলাইব!

কোথায় এখন যন্ত্র—অন্ধ ? রাক্ষণের মত বলে ও উভমে যন্ত্রপাতি লইয়া যদি লাগিয়৷ যাই, তথাপি এ দেয়াল ভাঙ্গিতে একমাদ সময় লাগিবে! কিন্তু আমার হাতে একটা পেরেক অবধি নাই—হারে হরাশা— একান্ত হরাশা!

কাঁসিয়ারজারির জেলে আমি আসিয়াছি।
নিজের ইন্ছায় নয়—সতর্ক প্রহরীবেষ্টিত
বন্দী অবস্থাতেই আসিয়াছি! পথের কথাটুকু
বলিবার মত।

সাড়ে সাতটার সময় আমার প্রহরী আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল, "সঙ্গে আফুন, মশার!" আগব-কায়দার কোন ক্রটি নাই। আমি উঠিয়া তাহার অমুসরণ করিলাম। মাথা এমনি ভার বোধ হইতেছিল, আর পা ছইটা এত হুর্বল—যে চলা যার না! তবু চেষ্টা করিয়া চলিলাম। বাহির হইতে একবার আমার নির্জ্জন ঘরটির দিকে চাহিলাম—এতদিনের আশ্রয়—কেমন একটা মায়া পড়িয়া গিয়াছিল। আজ তাহা শৃষ্ঠ রাথিয়া চলিলাম,—কি বিচিত্র, এ দুপ্রা! কিন্তু

অধিকক্ষণের অভ্য নয়—সন্ধ্যার সময়, আবার এক নৃত্তন অতিথি আসিয়া শৃত্য ঘর পূর্ণ করিবে ! ধতা বিধান !

প্রাঙ্গণের সমুখেই আচার্য্য বসিয়াছিলেন—
তিনি তাঁর আহারটুকু শেষ করিতেছিলেন।
কেল-কর্ত্তা আমার করকম্পন করিলেন—
তারপর চারিজন সশস্ত্র প্রহরী দ্বারা বেষ্টিত
হইয়া আমি চলিলাম।

হাঁদপাতাল হইতে একটি লোক অভিবাদন করিল। তথন আমি মৃক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। নিখাস ফেলিয়া বাঁচিলাম! কিন্তু, কতক্ষণের জন্ম ?

বাহিরে গাড়ী দাঁডাইয়াছিল। সেই গাড়ী - যাহার মারফত্ এখানে আদিয়াছিলাম। লমা গাড়ী, ভিতরটী রেলিঙের দ্বারা ছুইভাগে বিভক্ত! যেন লোহা দিয়া কে মাকড়সার জাল বুনিয়াছে! হুইটা ঘরের স্বতম্ব দার-একটি পিছনে, অপরটি সম্বুথে। গাড়ীর মধ্যে যেমন অন্ধকার, তেমনি ধূলা ও আবর্জনার রাশি! ইহার তুলনায় আমার সে নির্জ্জন ঘর ত, প্রাসাদ-কক্ষ় এই কবরে জীবস্ত সমাধিশাভের পূর্ব্বে বাহিরের দিকে একবার প্রাণ ভরিয়া চাহিয়া দেখিলাম! এই মৃক্ত গগনের স্মৃতিটুকু লইয়া আঁধার সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে ! ছারের সন্মুখে দর্শকের দল সারি নিয়া দাঁড়াইয়াছিল! টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টিও পড়িতেছিল—বোধ হয় সারাদিনে এ বৃষ্টির বিরাম হইবে না ! পথ ও প্রাঙ্গণ কাদায় ভরিয়া গিয়াছিল—চারিধারে একটা অপরিচ্ছন্ন ভাব !

গাড়ীতে উঠিয়া বদিলাম। সমুপভাগে সদ্দার প্রহরী, ও সশস্ত্র প্রহরীর দল, এবং আচার্য্য —পশ্চাতের কামরায়; আমি একেলা! বাহিরে অখপুঠে আর চারিজন প্রহরী গাড়ীর সহিত চলিল। আমাকে পাহারা দিবার জন্ত আটজন সশস্ত্র প্রহরী এবং তদভিরিক্ত লোকজন ত ছিলই। রাজার মত চলিয়াছি।

গাড়ী ছাড়িরা দিল ৷ জলে, রাস্তার পাথর বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ঘোড়ার ক্ষুবের শব্দ স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল। পশ্চাতে সশব্দে জেলের ফটক বন্ধ হইল —সে শব্দও আমি যেন তক্রাবিষ্ট হইয়া গুনিলাম। हिनाम - क्लान छन्न वा छावना हिन नः। চোধে জল বা মুথে হাসিও ছিল না! যেন আমার জীবস্ত কবর হইয়া গিয়াছে, এমনি ভাবধানা। ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বাঁধা ছিল-ভাহার চাকার ও ঘোড়ার ক্রের শব্দ সম্ভ একত মিলিয়া বেশ একটি বিচিত্র রাগিণীর সৃষ্টি করিল। **যেন** ঝডের পিঠে চ**ডি**য়া কোথায় আমি নিক্লেশ যাত্ৰায় বাহির হইয়াছি! যেন কোন্ স্বপ্লোকে, কোন খুমস্ত পরীকন্তার সন্ধানে চলিয়াছি!

গাড়ীর মধ্যে, ছিন্ত দিয়া প্রথ দেখিতে-ছিলাম। এক জায়গায় প্রকাণ্ড অক্ষরে, "বৃদ্ধদিগের জন্ত হাঁদপাতাল," কথাটি লেখা রহিয়াছে! এ জগতে, তবে, লোক বৃদ্ধ হইবার অবকাশ পায়! আশ্চর্যা ব্যাপার, সন্দেহ নাই! এই ত আমার তরুণ বয়স—কিছ যাক, সে কথা!

গাড়ী মোড় ঘ্রিল। দুরে নোতর দামের চ্ড়া দেখা গেল—পারি সহরের কুষাসা ভেদ করিয়া গগনস্পর্নী চ্ড়া উঠিয়াছে! আমি ভাবিলাম, "বাঃ, উহার উপর হইতে চারিধারটা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, নিশ্চয়।"

এই সময় আচার্য্য নৃতন করিয়া আলাপ

আরম্ভ করিলেন। তিনি অনর্গল বকিয়া চলিলেন, বাধা দিবার জন্ত ত কেই ছিল না—
আমি সে কথায় কর্ণপাতও করি নাই!
আচার্য্যের গল্প অপেকা ঘোড়ার ক্রের শব্দে বেশ একটা মধুরতা ছিল! চারিধারেই ত বিচিত্র কোলাহল—মাত্রা আর একটু বাড়িলে, ক্ষতি কি ?

সমস্ত শব্দ কাণে আসিরা লাগিতেছিল!
কিন্ত কোনটি স্বতম্বভাবে নছে—ৰেশ একটা
মিশ্র রাগিণী,—নির্মারের ধারাপাতের অফুরূপ!
সময় শুনিলাম আহার্যা বলিকেছেল

সহসা শুনিলাম, আচার্য্য বলিতেছেন, "কি বিশী গাড়ী,—একটা কথাও যদি শুনিবার জোথাকে!"

কথাটি সত্য—খাঁটি সত্য, এতটুকু অভি-রঞ্জিত নহে।

আচার্য্য কহিলেন,"তুমি, বোধ হয়, আমার কথা গুনতে পাচ্ছ না! কি বলছিলাম,— হাঁ, ভালো কথা, সারা পারি কিসের সংবাদে আজ সরগরম, জানো কি ?"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম ! নৃতন সংবাদ আবার কিছু আছে নাকি ? বোধ হয়, আমারি কথা লইয়া পারিতে হলস্থল বাধিয়া গিয়াছে।

আচার্য্য কহিলেন, "কাগদ্ধানাও ত সন্ধ্যার আগে দেখিবার স্থবিধা হবে না! সন্ধ্যার পর, আমি খবরের কাগদ্ধ পড়ি, একেবারে দিনের শেষ ধপরটি অবধি পাওয়া যায়—তাতে নিশ্চিস্ত হওয়া যায়।"

সর্দার প্রহরীর কথা দুটিল—সে কছিল, "কি ? এমন মজার থপর কিছু শোনেননি, এখনো ?"

আমি কহিলাম, "আমি জানি, বোধ হয় !"

সে কহিল, "আপনি জানেন ? আশ্চর্য্য— ব্যাপারথানা কি, বলুন দেথি !"

"ভূমি শোনবার জন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছ !"

সে কহিল, "কেন, মশায় ? রাজ্যের কথার সকলেরি আলাদা মত আছে ! তা সে যে-ই কেন হোক্ না ! আপনি কয়েদী, তাতে কি এসে বার ? আমি ত স্তাশস্তাল গার্ডের দিকে। ছেলেবেলার তাদের দলে কাপ্টেনীও করেছিলাম। ভারী ভালো লাগত !"

আমি বাধা দিয়া কহিলাম, "না, মশায়, আমি অন্ত কোন সংবাদ মনে করছিলাম।" দে কহিল, "তাই নাকি? বলেন কি, আপনি? আপনি জানিলেন কি করিয়া? কে সংবাদ দিলে, আপনাকে? বলুন ত, আবার কি ধবর ? শুনি!"

আচার্য্য কহিলেন, "তুমি কি মনে করছিলে?"

আমি কহিলাম, "সন্ধার পর, আর মনে করবার কিছু থাকবে না, এই কথাটাই মনে করছিলাম।"

আচার্য্য কহিলেন, "আহা, তোমার বড় হ:থে, হুর্ভাবনার সময় কাটছে,—কি করবে বল! এরি মধ্যে মনটাকে ভালো রাথবার চেষ্টা কর!"

দর্দার প্রহরী কহিল, "আপনি একেবারে মনমরা হয়ে পড়েছেন—কাত্তেগঁ সারা পথ রসের গলে হাসিয়ে মেরেছিল।"

তার পর সে আপনার প্রতিপত্তির কথা বলিল, পাপার্ভোর সঙ্গে সে গিয়া-ছিল—সারা পথ সে কি চুরুট টানিয়া-ছিল। তারপর কুক্লের সেই ছোকরাগুলা —বকিয়া, চীৎকার করিয়া, কাণ ঝালাপালা করিয়া তুলিয়াছিল।

আচার্য্য কহিলেন, "পাগলের দল!
বেচারারা বৃদ্ধির দোবে কট পার বৈ ত নয়।
কিন্ত-মশার, আপনাকে বড় বিমর্ব
দেথছি। এই অল বরস, আপনার---"

আমি কহিলাম,—স্বরে বেশ একটু তীব্র রস ঢালিয়। দিয়াছিলাম—কহিলাম,— "অল্ল বয়স! বলেন কি ? আপনার চেয়ে আমি বৃদ্ধ! প্রতি ঘণ্টায় আমার দশ বৎসর ক'রে আয়ু বাড়ছে।"

আচার্য্য কহিলেন, "তামাসা—তাই ভালো —আমি তোমার পিতামহের বন্ধসী!

আমি গন্তীরভাবে কহিলাম "তামাদা নয়,—অন্ততঃ আমার এমনি ধারণা !"

আচার্যা নক্তনানি বাহির করিয়া ভালা থুলিলেন। কহিলেন, "রাগ করো না— ভাই, বুঝলে ?"

আমি কহিলাম, "না, না, রাগের কথা নয়—আমি রাগ করিনি !"

এমন সময় গাড়ীর ধাকায় তাঁর নস্যদানি উণ্টাইয়া গেল—সমস্ত নস্ভাটুকু পড়িয়া গেল।
শশব্যস্তে নস্তদানি তুলিয়া আচার্য্য কছিলেন,
"যাঃ, সব পড়ে গিয়েছে—এখন উপায় ?"
আমি কহিলাম, "সয়ে থাকুন—তুচছ
একটু আরাম স্থা,—আমাকে দেখে সঞ্

আচার্য্য গজিরা উঠিলেন, "আরে রেথে দাও, স্থ করা! তোমার কি কট হে, বাপু! বুড়ামানুষ—নম্ম না নিয়ে এতটা পথ চলি কি করিয়া ? হার, হার, হার!"

করতে শিখুন।"

আশ্চর্যা! আমার তুলনার আচার্য্যের

কষ্ট আরো অধিক। এমনি মাহুষের আর্থান্ধতা বটে।

আচার্য্য মনের শাস্তি স্থ হারাইরা একেবারে স্থির হইলেন! ভিতরে কথাবার্ত্ত। বন্ধ হইল। একলেরে শব্দ করিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল।

ক্রমে সহরের কর্ম-কোলাহলের স্রোতে আসিয়া মিশিলাম। গাড়ী কষ্টম-হাউদের সম্মুথে দাঁড়াইল। লোকজন আসিয়া পরীক্ষা করিয়া গেল! যদি আমরা ছাগল কিছা অপর কোন পশু হইতাম, তাহা হইলে এথানে কিছু দক্ষিণা দিতে হইত, কিন্তু মাতুষ বিনাব্যয়ে মুক্তি পাইয়৷ থাকে।

তার পর, আঁকাবাঁকা অসংখ্য পথ

বুরিয়া গাড়ী পাথরে বাঁধানো বড় রাস্তার

আসিয়া পড়িল! এই রাস্তা সোজা

কাঁসিয়ারজারি গিয়াছে! গাড়ীর বিকট শব্দে
পথিকের দল অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিতেছিল

— আর খপরের কাগজ-ওয়ালারা বগলে

কাগজ লইরা পথের এধার-ওধার ছুটাছুটি করিতেছিল।

সাড়ে আটটার, কাসিরারজারিতে আসিরা পৌছিলাম। দীর্ঘ সোপানের শ্রেণী, নিস্তক উপাদনা-মন্দির, এবং প্রকাণ্ড লোহকপাট দেখিরা আমার রক্ত হিম হইয়া গেল! গাড়ী থামিলে আমার মনে হইল, বুঝি হাদরের স্পান্দনটুকুও এখনি থামিরা ঘাইবে!

মনে সাহস আনিলাম। বিহাতের পরিত গতির মত, চকিতে দার পুলিয়া গেল। আমি আমার অস্ক কার গহরর হইতে লাফাইয়া নীচে নামিলাম। তুইজন প্রহরী আসিয়া তুই হাত ধরিল। তুইখারে কাতার দিয়া সৈত্তের দল দঁড়েইয়াছিল—তাহারি মধ্য দিয়া আমি চলিলাম। আমাদিগকে, অর্থাৎ, আমাকে দেখিবার জন্তু, বাহিরে, রীতিমত ভিড় জমিয়া গিয়াছিল।

( ক্রমশঃ )

**শিলোরীক্রমোহন মুখোপাধ্যায়।** 

# উপবাসের উপকারিতা।

আমাদের ভারতবর্ষের ঋষিগণ মনুষ্যদেহে খাল্যের ফলাফল সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়া ভারতবাসীর আহার বিধি স্থির করিয়া গিয়াছিলেন। পীড়া বিশেষে লজ্ডন বিধির উপকারিকা জাঁহারা যত ব্ঝিতেন, পাশ্চাভ্যেরা এতদিন সেরূপ ব্ঝিতেন না। কবিরাজী চিকিৎসায় রেগগীকে 'ওখাইয়া মারে' বলিয়া আমরা আজকাল আয়ুর্কেদকে উপহাস করিভাম। কিন্তু এভদিনে পাশ্চাভ্যগণেরও এ সকল বিষয়ে চৈতক্ত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাভ্য চিকিৎসক্গণ আজকাল আব্রের থাভ্যের পারিষাণ ও গুণাওণ সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা

করিতেছেন ও প্রতিদিনই নব নৰ সত্যে উপনীত হইতেছেন।

আমরা নিত্য যে সকল খাদ্য ভোজন করিয়া থাকি তাহা প্রায়ই আমাদের আবশ্যকের অপেকা অধিক হইয়া পড়ে। সেই অভিরিক্ত অংশটুকু জীর্ণ বা বহিল্পুত না হইলে দেহে বাত, অজীর্ণ ইত্যাদি নানাপ্রকার রোগের উৎপত্তি হয়। সেই অগুই আমাদের ঋষিগণের ব্যবস্থায় মধ্যে মধ্যে উপবাদ বিধিটা এক প্রকার ধর্মের অক্সম্বরূপ পরিগণিত হইয়াছিল। আমেরিকার এক প্রসিদ্ধ উপস্থাদ-লেখক লিধিয়াছিলেন—"আমার চতুর্দ্ধিকে যখন

চাহিয়া দেখি, দেখিতে পাই পরিচিতগণের মধ্যে প্রার সকলেই অস্ত্র।" সিন্দ্রেয়ার (Mr. upton Sinclair) সাহেবের কথাটা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, আজকালের উচ্চ সভ্যতাভিমানী নরসমাজের দশভাগের নয়ভাগ যে যথার্থ স্ত্রু নহেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাল্যের সেই উদ্দাম চঞ্চল সবল স্বাস্থ্য আমরা যৌবনেই হারাইয়া ফেলি। যথার্থ যৌবনের পরিপূর্ণ বলল্প্ত স্বাস্থ্যের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেই না বলিলে চলে, পরিচন্ন ত' দুরের কথা! এরপ হইবার কাষণ কি?

আন্ধ দশ বৎসর ধরিয়া সিন্ক্রোর সাহেব তাঁহার নিজের ও পরিচিতগণের অস্বাছ্যের কারণ অনুসন্ধান করিছেলেন। এতদিনে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি এ অস্ত্রতার কারণ ও প্রতীকার উভয়ই আবিষ্ণার করিয়াছেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে যতদূর পরীক্ষা করিয়া দেখিরাছেন, তাহাতে ব্বিগ্রাছেন যে "পোড়া পেট'-ই-যত অনিষ্টের মূল। কথাটা যে কেবল তাঁহারই সম্বন্ধে সত্য তাহা নহে—আমাদের অধিকাংশ অস্ত্রতারই কারণ ঐ 'পোড়া পেট'!

ফেচার নামে এক সাহেব (Mr. Horace Fletcher) বহুদিন অঞ্চীর্ণ রোগে পীডিত হইয়া ষাস্থ্য সম্বন্ধে বহু পুস্তক প্রথমন ক রিয়া গিয়াছেন। তাঁধার মতে সকলেরই খাদ্যকে একপ চিবাইয়া খ'ওয়া উচিত যে প্রত্যেক গ্রাস হইতে আমরা যথা সম্ভব সারাংশ লাভ করিতে পারি, এবং প্রভাকের যথার্থ আবশুকের অধিক কোন মতেই আহার করা কর্ত্তবা নহে। এই নীতির অনুসরণ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক নীরোগ হইয়ছেন ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া-ছেন। ফেচার সাহেবের নীতির অনুসরণ করিয়া সিন্ফ্রেয়ার বিশেষ উপকার ন। পাইলেও, উক্ত উপদেশেই আহারের প্রতি তাঁহার প্রথম দৃষ্টি পড়ে। যাহা হউক এ উপায়ে তিনি বিশেষ কোন ফললাভ না করিয়া অধ্যাপক মেচনিকফের পথ অমুদরণ করিলেন। মেচনিকফের মতে কেবল ওক কৃটি ও দ্ধি বা ঘোল খাইয়া থাকিলে আমরা সকলেই এক শত কুড়ি বংসর প্রমায়ু লাভ করিতে

পারি। ইহা হইতে দিন্দুয়ার ব্ঝিলেন যে অজীপ্র খাদ্যাংশ আমাদের অন্ত্রন্থলে থাকিয়া নানা প্রকার বিষাক্ত বীজের উৎপত্তি সাধন করে, এবং দেইগুলি রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া নানা প্রকার রোগকে প্রসব করে। তিনি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার বাহিক স্থাবহাতে অন্তর্থ পদার্থের এক আউলেব মধ্যে প্রায় ছয় কোটি বিষাক্ত বীজ রহিয়াছে, এবং একদিন অস্থ বোধ হওয়ায় দেখিলেন বীজাণু সংখ্যা প্রায়

নানা প্রকার ঔষধ সেবন ও বায়ু পরিবর্তন করিরা তাঁহার সাময়িক উপকার হইল মাত্র, স্থায়ী ফল किছুই इट्रेल ना। छिनि तुसित्तन त्य अधिक আহার হইতেছে নিশ্চয়, বি স্ত ক্ষুধা নিবৃত্তি না হইলেই বা আহার বন্ধ করেন কি করিয়া ? তবু তিনি অধিকাংশ লোকের অপেক্ষা অলাহারী ছিলেন। এইরূপ অবস্থায় দিন কাটিতেছে, এমন সময়ে একদিন এক মহিলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল-মহিলা-টির উজ্জ্লবর্ণ ও অসাধারণ স্বাস্থ্য দেখিয়া সকলেই তাহার প্রশংসা করে। তিনি সেই মহিলার ইতিহাস সংগ্রহ করিলেন। ইতিপুর্বে দশ পনের বৎসর তিনি এত অমুস্ত ছিলেন যে প্রায়ই শ্যাগতা থাকিতেন। তাঁহার সন্তানাদি হইয়াছিল বটে এবং সংসার ধর্মত করিতে হইত সত্য, কিন্তু দেহটি রোগের আধার হইয়া উঠিয়াছিল। রঞ্জহীনতা, দৌর্বলা, ভয়ক্ষর বাত ইত্যাদি পাঁচ সাতটি রোগ আসিয়া নিতান্ত আত্মীয় ভাবে তাঁহার আশ্রেয় লইয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় একদিন খোডায় চড়িয়া ভয়ক্ষর ঝড় হুর্য্যোগের রাত্রে পার্বত্য প্রদেশের উপর দিয়া তাঁহাকে আটাশ মাইল যাইতে হয়। ইহার পূর্বে চারি দিন তিনি সম্পূর্ণ উপবাসী ছিলেন। এই উপবাসের ও এমের ফলে তিনি (मिथिलिन छै। हात्र मकल (दोन महमा प्रवाहेश (त्रवा)

এই বৃত্তান্ত শুনিয়া দিনকেয়ার নিজে উপবাস করিয়া পরীক্ষা করিলেন। প্রথম দিন ভয়ক্ষর কুধা বোধ হইল—অজীব রোগীদের যে একটা রাকুদে বৃথা কুধা হয় ইহা অনেকটা দেই রকম। দিতীয়

দিন প্রাতেও কিছু কুষা বোধ হইল, কিন্ত ভাহার পরে আর কুধাবোধ হয় নাই। ইতিপূর্বে এক সপ্তাহ ধরিয়া তাঁহার মাথা ধরিয়া ছিল, বিতীয় मिरनहे **छारा ज**म्छ रहेत। छु**छीत ଓ** ठुर्थ मिरन একট। তুর্বলতা ও জড়তার ভাব দেখা দিল ৰটে, কিন্তু মনটা যেন খুব পরিকার ও পতেজ বলিয়া ৰোধ হইতে লাগিল। পঞ্চৰ দিনের পর তাঁহার अत्मक्ठा प्रवल (वाध . इट्रेंग। त्रिमिन (वर्भ द्विष्ठा देश) चात्रित्वन ও चत्रको निविद्या क्लिन्न। चान्न দিনের পর তিনি উপবাস ভঙ্গ করিলেন। প্রথমে একটু ক্ষলালেবুর রুস খাইয়া পরে ঘন ঘন প্রচুর वृक्षणान् कविष्ठ नाणितन। त्रहेनिम कौरान यम সর্ব্ধপ্রথম তিনি সম্পূর্ণ সুস্থবোধ করিলেন। মনের শক্তিও যেমন তীক্ষ বোধ হইতে লাগিল, শারীরিক প্রমের অক্তও সেইরূপ একটা প্রবল ইচ্ছা জ্মিতে লাপিল। সিন্কেয়ার বলেন উপবাস যে কেবল আমাদের বাহা ও মানসিক শক্তির জন্ম আবন্যক ভাহা নহে, ইহার ছ'রা অনস্ত যোবন লাভ করা যায়।

এরপে উপবাস করিতে হইলে কিন্তু চুইটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবস্থাক। প্রথম মনটাকে ভীত হইতে দিলে চলিবে না। চতুর্দ্দিকে এরূপ জাত্মীয় রাধা কর্ত্বয় নহে, যাহারা সর্ববদাই সশক চিছে বলিতে থাকিবে "ওমা এ রক্ম ক'বে উপবাস কলে যে একেবারে মারা যাবে; এই ক'দিনেই শরীর একেবারে দড়ি হরে গেছে ইত্যাদি।" বিতীয়তঃ উপবাস ভলের পরে প্রথম আহারের বিষরে বিশেষ সাবধান হওয়া আবক্ষক। প্রথমে কেবল প্রচুর ছ্ম পান করাই কর্তব্য। আধ ঘন্টা অন্তর এক মাস করিয়া ছ্মণান করিলে আর ক্ষ্ধায় কোনও কট্ট হইবে না এবং জার্পদেহ দেখিতে দেখিতে স্বাস্থাপূর্ণ স্থানাব্যের পরিবর্তিত হইরা আসিবে।

চিকিৎসকগণের মতে শিশু, বালক বা বৃদ্ধের
এরপ উপবাদ কর্ত্তবা নহে। তন্তির যে দকল যুবক
যুবতীর দেহে উপবাদ হেতু দৌর্বলা প্রভাবে
নানা প্রকার মুক্ত্রণি মোহ আদিয়া উপস্থিত হইবে—
তাহাদিগকেও কিছু কিছু আহার্য্য দান করা আবশ্যক।
কিন্তু সকলেরই শক্ষে যথেষ্ট জলপান করা বিশেষ
প্রয়োজন। তাহার ঘারা দেহের দমল অংশগুলি
ধৌত হইয়া বাহির হইয়া যায়! প্রকৃতিগত কোর্ত্তবন্ধতা জনত পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে এরূপে
উপবাদ করা বিশেষ বিপজ্জনক। অজীর্ণরোগীদের
পক্ষেও প্রথমে অজীর্ণের কারণ নির্ণয় করিয়া তাহা
দুর করা আবশ্যক। ত:হাতেও যদি আরোগ্য না
হয়, তথন উপবাদনীতি অবলম্বন করিয়া দেগা
যাইতে পারে।

# नातीरमोन्मर्ग।

আক্রবাল ইর্রোপে এক দলের মতে নারী বৃদ্ধিষতী হইলেই তাহার সৌন্দর্য্যের অভাব হইরা থাকে। অংগুনিক মনোবিজ্ঞান এডদিনে এই পুরাতন রহস্তের উত্তর বাভির করিয়াছে বলিয়া তাহাদের বিখাস। তাহাদের মতে তিন্তা একটা প্রবল্ধ, স্প্তিকারীও ধ্বংসকারী শক্তি। আমাদের প্রত্যেক চিন্তা মন্তিকে উৎপন্ন হইয়া মুবে আসিয়া আপন প্রকৃতিকে প্রকাশ করে। নারীয়া যথনই কোন চিন্তা করেন তথনই তাহার মুবের সৌন্দর্যারেখা গভীর চিন্ত রেখার পরিণত হয়।

রূপ জিনিষটা ৰি ক্ৰিয় এবং চিস্তাহীনভাও নিক্তিয়তা ভিন্ন আৰু কিছুই নহে। স্থন্দরী নারী নিদ্রাগতা হইলে মদনবেব রং ও তুলি লইয়া ভাহার শিহরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ধীরে ধীরে তাহাব মুথে সৌন্দর্য্য বিধান করেন। অবশেষে নিদ্রাভঙ্গে দেখা যায় হন্দরীর রূপ চতুর্দিকে উছলিরা পড়িতেছে! জন্মান দার্শনিক (Karl Von Hegelmann) এই দলের প্ৰধান। ভবে, হন্দরী নারীমাত্রেই মস্তিক্ষের শক্তিবিহীন--একথা তাহার। অবশ্য বলেন না। কেননা--এতবভ

একটা ভূল কথা বলিলে কথাটা একেবারেই বাতুলের কথা দাঁড়াইত। স্থুতরাং আত্মরকার জন্ম ইহাদিগকেও শীকার করিতে হইয়াছে বে, অনেক স্থলে স্থুলরী নারীকেও শিক্ষা,বৃদ্ধি ও ভাবরদে শ্রেষ্ঠ পুরুষের সমক্ষ হইতে দেখা যায়। চিন্তার প্রভাব তাঁহাদের মুখের দেশক্যা নই করিতে পারে না।

ইহাদের মতের সমর্থন স্বরূপ ইহারা বলেন, ক্রামী স্বন্ধী মনটিদপাঁ (Marquise de Montespan) ; কংল রূপের বলে সম্রাট লুইকে করতলগত রাগিয়াছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে ভাহার কেবল ছইটি মাত্র চিন্তা ছিল—কি করিলে নিজের রূপ ও স্মাটের কুপা তিনি রক্ষা করিতে পারিবেন। একটি সামাত্র রূপকতা করিবার মত বুদ্ধি শক্তিও তাহার ছিল না। কিন্তু পরে যে নারী আসিয়া স্যাটকে তাহার হস্তাত করিয়া এবং ত্রিশ বংসর কাল ফ্রান্সের রাজ্ঞীরূপে একাবিপত্য করিয়াছিলেন, তিনি স্বন্ধী নহেন—বুদ্ধিমতী।

এই ছুইটি নারীর মধ্যে আকৃতির কি প্রভেদ! মনটেদপাঁর রূপ অতি নধুর, অতি কোমল, উনাদকর —ক্র হইতে চিবুক পর্যান্ত নিখুত, নিটোল, সুন্দর ! আর দিতীয় নারীর কর্কণ ভাব, কুদ চকু, দীর্ঘ বক্ নাসিকা, বুহৎ নাসিকা রক্ষা এবং ওঠের গঠন দেবিলেই বুঝা যায় যে ইহার মধ্যে জ্ঞান বুদ্ধি ভরিয়া আছে! ইতিহাদের প্রশিদ্ধা ফুন্দরীগণের উল্লেখ করিয়া তাঁহারা বলেন; রূপ গোরবে অতুলনীয়া লেডি হামিল্টনের স্থায় অণিক্ষিতা ও বুদ্ধিংীন নারী থুব অল্পই দেখা যায়! সামাত্ত নীচ গুহে জন্মগ্রহণ ক্ষিয়া এই নারী এক স্থানে দাসীর কর্ম করিতেন। তাহার পরে এক পান্তশালায় কর্মা গ্রহণ করেন। এই স্থানে লণ্ডনের অভিনেতাগণ প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। তথায় কিছুকাল যথেচছভাবে কালাভিপাত করিয়া হামিল্টনকে মুগ্গ করেন এবং হামিল্টন তাহাকে বিবাহ করিয়া রাজদরবারে আনয়ন করেন। যতক্ষণ "কিঞ্চিল্ল ভাষাতে" ততক্ষণ লেডি হামিল্টনকে দেখিলে সকলেই মুগ্ধ হইত।

উক্ত দলের মতে, ইতিহাদপ্রদিদ্ধা প্রায় সকল স্বন্ধনীরই ইতিহাদ প্রায় এইরপে। সর্বজ্ঞন স্বীকৃত

বুদ্ধিমতী নারীর আলোচনা করিয়া দেখাইতেছেন,—রোজা বনহর (Rosa Bonheur) চিত্রকরনারীর ছিল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মূখে চিন্তা ও একাগ্রতার স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইত। কিন্তু বয়োবুদ্ধির সঙ্গে মুণের আকার ও ভাব ঠিক পুরুষের স্থায় হইয়া আদিল। কবি এলিজাবেথ ব্রাউনিংও এইরূপ দৌল্য গোরবে বঞ্জি। ম্যাডাম কুরি (Curia) একজন বৈজ্ঞানিক প্রতিভাবতী নারী। রাসায়নিক তত্বাবিদ্ধারে তিনি আধুনিক জগতের একজন অগ্রপণ্য। তিনি ও তাঁহার স্বামীই রেডিয়াম আবিদার করিয়া তাহাকে বিচ্ছিত্র করিয়া পৃথিবীর সন্মুখে প্রদর্শন করেন। তাঁহার মুখের গতি রেখায় বৃদ্ধি উছলিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সৌন্দর্যোর কোন চিহুই নাই।

ইতিহাস প্রাণিদ্ধা চারিট রাজীর সম্বন্ধে তাঁধারা বলিতেছেন, কেথেরাইন ডি মেডিসির (Catherine de Medici) কৃট রাজনীতিকাশলে ও শাসন কর্তৃত্ব অসাধারণ প্রতিভা ছিল: কেথেরাইন অফ্ ক্ষিয়াও কৃট রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন; ইংলণ্ডের এলিজবেথ অসন্তব বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং আই প্রার মেরিয়া থেরেসা (Maria Theresa) রাজ্যগঠনে ও তত্ত্বাবধারণে ইয়ুরোপের অর্থাণা ছিলেন। কিন্তু ইহাদের কেইই হন্দরী ছিলেন না।

উপ্যাসলেখিকা জর্জ এলিয়ট, জর্জ স্থ্যাও, শাল ট রণ্ট ইহারাও রূপের ধার ধারিতেন না।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা পক্ষপাতী সম্প্রদায় বিশেষের মত। অপক্ষপাত ভাবে দেখিলে এ মতের সমর্থন করা অসন্তব। বুদ্ধি বা চিস্তার সহিত যে সৌন্দর্য্যের কোন জন্মগত বিরোধ আছে, ইহার প্রমাণ আমরা আজিও পাই নাই। মতিক্জিয়ার বিকাশ হইলেই যে অঙ্গ সৌঠবের ব্যাঘাত বা বিকৃতি জ্মাবে, দেহতত্ত্ব এরূপ কোন কথা আজিও আবিকৃত হয় নাই। বরংচ আমানের বিশ্বাস বুদ্ধির এমনি উজ্জল সৌন্দ্যা। পুরাকলে

অপেক্ষা আধুনিক জনসমাজে নারীগণ সাধারণ ভাবে যে অধিক মন্তিক চালনা করিতেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই জন্ম নারীসৌন্দর্য্য কি দিন দিন হ্রাস পাইতেছে ? উপস্কু বিচারকগণের মতে বরং তাহার বিপরীত। আমাদের অপেক্ষা ভাস্কর ও চিত্রকরণণই নারীসৌন্দর্য্যের তুলনায় অধিক সক্ষম। ইয়ুরোপের প্রসিদ্ধ কলাবিদ্গণের মতে সকল বস্তুই ধীরে ধীরে সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, নারীর রূপও দিন দিন অধিকতর প্রস্কৃতিত হইয়া উঠিতেছে। প্রবক্ষকার যেমন গুটিক্ষেক রূপহীনা নারীর উল্লেখ করিয়াছেন, আমরাও শত শত রমণী রত্তের উল্লেখ করিতে পারি যাঁহারা রূপে ও ওণে জনসমাজের আদর্শস্থানীয়া ছিলেন।

হিন্দুভারতে বিছ্বী নারীর অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁহারা কেহই কুরপা ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওরা যায় না। মুসলমানের রাজত্বলেও যাঁহারা বিছ্বী বলিয়া পরিচিতা ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশেরই স্থানির বলিয়া খ্যাভি ছিল। আধুনিক কালেও সেরপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তবে সৌন্দর্য্য থাকিলে মন্তিক শক্তির বিকাশের ছারা তাহা বৃদ্ধি পার বলিয়াই আমাদের বিশাস এবং ফলেও কোন বৈলক্ষণ্য দেখি না। তবে কুবৃদ্ধিতে প্রী নষ্ট হয় একথা আমরা মানি,—ইহা সর্ব্বাদীসক্ষত,—কেথারাইন ডি মডিচিকে তাহারই দৃষ্টান্তবরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

# স্বেহর নিরীথ। (ক্যাপ্লন্)

কাঁটায় তুলে তৌলু করে মহাজনের মাল,
নিথ্তি ক'রে সোনার ওজন জানে;
ব্যাভারে পাপ চুক্লে পরে দেখ্ছি চিরকাল
আইন বহির নিরীথ্লোকে মানে।
কিন্তু তোরা জানিস কিগো ?

বল্তে পারিদ্মোরে ?

# খোকার আগমনী।

( ক্যাপ্লন্ )

রামধন্থকের রঙীন্ সাঁকো দিয়ে নাম্ল কেগো সটান্ স্বর্গ থেকে ! মুথে মুঠায় সোহাগ-স্থা নিয়ে উজল চোথে স্লেহের কাজল এঁকে !

এপিরে তারে স্থান্ দেবতা কত,—
কতই পরী নাইক লেথাজোথা!
পথ চেয়ে তার রয়েছে লোক যত;
বাছনি! আনন্দ-হলাল! থোকা!

পেয়ে কোলে প্রথম ছেলে

( ম'রে আবার বেঁচে )

মা হওয়ার যে নৃতন স্থথে

মায়ের পরাণ ভরে,—

সে ধন ওজন কটার নিরীথ্-নিধ্তি

কোথায় আছে ?

# 'অমৃতং বালভাষিতং'।

(ক্যাপ্লন্)

রাজার কথা অউল-স্থগন্তীর, শাস্ত্র-কথা প্রশান্ত-উদার; স্থারের কথা নিলয় সে যুক্তির, শিশুর কথা ? – পুলক-পাবাবার! শ্রীসত্যেক্সনাথ দ্বত।

## यवद्वीदश ।

#### বর-বোদে!রের ধ্বংসাবশেয।

রবিবার—৯ ডিদেম্বর

বর-বোদোর:—ইহা সহস্র বুদ্ধের মন্দির,
এবং ইহার ধ্বংদাবশেষ বহু 'কিলোমেটার'
(এক কিলোমেটার ৩২৮• ফুটের কিছু অধিক)
প্রাসারিত ও প্রতিমাদিতে পূর্ণ। ফ্রান্স হইতে
যথন যাত্রা করিলাম তথন হইতেই এই মন্দিরের
অভূত নামে আমি আরুষ্ট হই। আমার বোধ
হয়,যবদ্বীপে যাইবার যদি আর কোন গুরুতর
উদ্দেশ্য নাও থাকিত, তথাপি শুধু বর-বোদোর
দেখিবার জন্ম আমি তাড়াতাড়ি একবার
যবদ্বীপ ঘুরিয়া আদিতাম।

প্রাতে পাঁচটার সময়, আমি জক্জকর্ত্তা ছাড়িলাম। এই নগরট একজন দেশীর রাজার রাজধানী। হোটেলে থাকিয়া আমি যে জাঁকালো গাড়িটি ভাড়া করিয়াছিলাম (ভাড়ার মূল্য ১৪ ফ্রোরিন্, ২৮ ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় ৩০,৩৫ টাকা) উহা চার ঘোড়ার গাড়ী; সমুখে কোচ্মানের আসন,— পিছনে সহিসের। এই প্রসিদ্ধ ধ্বংসাবশেষে পৌছিতে ৩৬ কিলোমেটার পথ অতিক্রম করিতে হইবে।

এই পথটা কতকগুলি দেশীয় গ্রামের
("দেশা") মধ্য দিয়া গিয়াছে গ্রমগুলি বেশ
জীবন উভ্তমে পূর্ণ। অধিকাংশ গ্রামেই এক
একটি বাজার আছে। বাজারে বহুলোকের
সমাগম। স্কচালিভ দোকানগুলি প্রায়ই
চীনেদের। বাজারের পথ প্রায় শৃভ দেখা
যায় না—বহু লোক ক্রমাগত যাতায়াত
করিতেছে। লোকের আক্রতি খাঁটি মালাই

ছাতের — অনেকটা হিন্দু ছাঁতের কাছাকাছি।
পুরুষদের ঘোর-নীল রঙ্গের কাপড়, কোমরে
কিরীচ। স্ত্রালোকেরা প্রায়ই স্কুঞ্জী; দেহের
গঠন অতি চমৎকার, একপ্রকার নীল
কাচুলীতে গাত্র আঁটো। বক্ষের উপরি ভাগ
হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অনাবৃত। প্রায়ই
উহারা শিশু সস্তানকে একটা চাদরে বাঁধিয়া
কটিদেশে বহন করে। স্থান্দর-স্থানর অনেক
ছেলে মেয়ে একেবারে বিবস্ত্র হইয়া রাস্তায়
ছুটাছুটি করিতেছে।

গ্রামের মধ্যে-মধ্যে, ধানের ক্ষেত, ইক্ষুর ক্ষেত। একটা চিনির কারথানা—সমস্ত সাদা —তাহা হইতে একটা উচ্চ ধূম নল উঠিয়াছে; —এই কারথানাটা দেখিয়া বিক্ষিত ও মর্মাহত হইলাম। কেননা, এ জিনিষটা নিতান্তই বিলাতী—এখানকার দৃশ্যের সহিত আদ্পে ধাপ্রায় না।

বর-বোদোরে পৌছিবার কিছু পুর্বের,
(Mendoet) মেণ্ডোয়েট্নামক একটি মন্দির
প্রথমেই দেখা গেল: কিন্তু এখন উহার
মেরামং চলিতেছে;—ভারা মঞ্চাদিতে
মন্দিরটি এরপ আছের যে ভাল দেখা যায় না।
অতি কটে একটা অন্ধকারাছের ছোটো
কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করা গেল; সেখানে
একটি অভীব স্থানর বুদ্ধ-মূর্ত্তি এবং তাহার
তল্পেশে বুদ্ধের আশীর্কাদগ্রাহী, স্বাভাবিক
মানুষ-প্রনাণ, ছইটি রাজকুমারের মূর্ত্তি অতি
কটে চিনিতে পারা গেল।

প্রথম দৃষ্টিতে বর-বোদোরের সমস্তটা

দেখিয়া মনে যেরূপ ধারণা হয় তাহা একটু নৈরাখ্যজনক : ভ্রমণকারীদিগের মধ্যে অনেকেই একথা স্বীকার করিয়াছেন। আমারও ধারণা তাঁহাদেরই মত'। মন্দিরের क्षाटो-िठळ (पथिएन मरन इय्र. (यन मन्तिशीं বেশ অটুট অক্ষত, খুব উচ্চ, খুব জাঁকালো; আমি ত মূর্ত্তিগুলির উচ্চতা,সমস্ত স্মৃতিমন্দিরের উচ্চতা, বাস্তব অপেক্ষা অনেক বেশী করিয়া কল্পনা করিয়াছিল।ম। শোনা গিয়াছিল, সমস্ত মূর্ত্তি-আদি লইয়া উহার আয়তন তিন Kilometre। কিন্তু উহার বাস্তব উচ্চতা ও প্রশস্ততা এত কম দেখিয়া বিশ্বিত ইইলাম। মন্দিরটি ৩৫ metre-এর অধিক উচ্চ নহে: দেখিলে মনে হয়.গুরুভারে অতীব ভারাক্রান্ত: ধ্বংসদশাপর ৷ মহুযাক্তত উৎকৃষ্ট আদর্শের অধিকাংশ স্থাপত্য-কীর্ত্তি দেখিয়া যে ধারণা হয়, এই মন্দিরের সমস্তটা একসঙ্গে দেখিলে, তাহা অপেকা নিকুট্ন বলিয়াই মনে হয়।— বালু-ভূমি-সমুথিত সেই প্রকাণ্ড সমাধি-মন্দির "পিরামিড্," প্রথম দৃষ্টিতেই কেমন একটা ভীব্র বিষাদের ভাব মনে আনিয়া দেয়; উহাদের প্রকাণ্ড গঠন, উহাদের युम्पेष्ठे निम्हेल्डा, উহাদের निःमञ्जूटा, উহাদের চতুৰ্দিকস্থ মকুজ্মি, কত কত শতাকী হইতে কবরস্থ রাজকুমারগণ— এই সমস্তই

মৃত্যুর বিরাট-গন্তীর মূর্ত্তি চিন্ত-পটে অঙ্কিত
করিয়া দেয়;—দেই মৃত্যু, যাহা অনিবার্য্য,
বিশ্বব্যাপী ও নিত্য; পিরামিডের পাশেই
Sphinx মূর্ত্তি সমূথিত—যেন তাহার
অন্তিথের প্রহেলিকা মান্ত্র্য সমাধান
করিতে কখনই পারিবে না এইরূপ মনে
মনে স্পর্কা করিয়াই যেন চারিদিকে
রহস্তময় উপহাস-কটাক্ষ নিক্ষেপ
করিতেছে।

পৃথিবীর মধ্যে স্থন্দরতম স্মৃতিমন্দির সেই তাজনহল যাহা একজন মোগল স্থাট তাঁহার প্রিয়তনা বেগমের স্মৃতির উদ্দেশে আগ্রার নিকটন্ত একটি চমৎকার উন্থানে নির্মাণ করিয়াছিলেন—দেই স্মৃতিমন্দির যাহা সর্বতো-ভাবে স্থলর, পুরাতন গ্রীসীয় শিল্পকলার হিসাবে স্থন্দর, প্রাচ্যদেশীয় দৌন্দর্য্যের হিসাবে স্থলর, প্রকাণ্ডতার হিসাবে স্থলর, লঘুতার হিসাবে ফুন্দর, গুল্রতার হিসাবে কবিতার হিসাবে স্থলর।—ভারতের দক্ষিণ প্রদেশত মহুরার মন্দিরও এক হিসাবে স্থন্দর; উহা অতীব রহস্তময় কোন এক জাতিবিশেষের কোন এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মস্প্রদায়ের কলাক্ষচির প্রবল ও জটিল অভিবাক্তি। বর-বোদোরের মধ্যে এই প্রকারের কোন সৌন্দর্যাই আমি দেখিতে পাইলাম না।\*

\* শ্রামদেশীয় ক্যাম্যোজার, আফ্রের (Angkor) বে দ্বংসাবশেষ আছে, বর-বোদ্রের পরে, সেই ধ্বংসাবশেষটি দেখিবার আমার হযোগ ঘটে। প্রথম দৃষ্ঠিতেই উহার ছবিখানি আমার চিত্তপটে গভীরভাবে মুজিত হয়:—এই Angkor-Wat তিন-তলাবিশিষ্ট একটি বিশাল মন্দির, দ্বংসদশা হইতে বেশ স্থাক্ষিত; উহার অনেকগুলি চূড়া, অত্যুক্ত সোপান-সমূহ, প্রকাও প্রকাত বারাতা, বারাতার দেয়ালে রামায়ণের প্রসিদ্ধ দৃশুগুলি খোদিত:—নর বানরের যুদ্ধ, ক্রীর-সমূদ্রের তর্ম-সংক্ষোভ। Angkor-Thom, Angkor-Wat.এর-মত তেটা স্রক্ষিত নহে, কিন্ত বেশী জাকালো;—অহণোর ঘারা আক্রান্ত ও ক্রবিত বলিলেও হয়। বিষাদময় বড় বড় তর্প্ঞার মধ্যে, প্রকাত প্রকাত প্রকাত চূড়া দৃশুমান; চূড়ার চ রিমুথে প্রকার প্রকাত সন্মিত

অনাবশ্রক কিন্তু অপরিহার্যা--একজন আরও নিকট সঙ্গে করিয়া পাণ্ডাকে হইতে খুঁটিনাটিগুলি দেখিবার জগ্য. মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। व है। চৌকোণা ছাদ, ন্যুনাধিক প্রসারিত-একটার উর্দ্ধে আর একটা উঠিয়াছে; প্রত্যেক ছাদের দেয়ালে কতকগুলি কুলুঙ্গি আছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি বুদ্ধ-মূর্ত্তি; ছুই দেয়ালের মধ্যে, প্রত্যেক ছাদ পুরিয়া এক একটা বারাগু গিয়াছে: সেই বারাগুার প্রস্তর-গাত্রে উৎকীর্ণ সারি সারি মুর্ত্তি বরাবর চলিয়াছে। চারিটা চৌকোণা ছাদের উপরে. তিনটা চক্রাকার ছাদ; এই ছাদগুলি কিছু ছোটো, ভাহাতে কতকগুলি গমুজের ভগাবশেষ; সেই গমুজের মধ্যে ভগবানের মৃর্ত্তিবমূহ; সকলের উপরে, একটা প্রকাণ্ড গমুজ ( দাগোবা )।

সমগ্র মন্দির অপেক: মন্দিরের খুঁটেনাটি কাজগুলি আরও বেশী দ্রষ্টব্য সন্দেহ নাই। নিকটে গিলা ঐগুলি যত পুজারপুজারপে দেখিতেছি, ততই আমার দেখিবার আগ্রহ বড়িতেছে। প্রস্তরে উৎকার্ণ মূর্ত্তিগুলির অবস্থা সৰ সমান নহে—কৃতকগুলি ভগ্ন ও কতকপ্তলি ভগ্ননা হইতে বেশ স্থাকিত। যাই হোক, অধিকাংশ মৃত্তি অনেকটা অবহাতেই আছে। অনেকগুলির তক্ষণকার্য্য অতীব সৃক্ষা ও যথায়গ,--সমস্তই ধর্মের অকপট ভাবে অনু প্রাণিত। দো-তশার মৃত্তিগুলিতে বুদ্ধের জীবনের घটनावली अप्तर्निक इहेबाएइ; जिन-जनाग्र. व्रक्तत्र महिमा ও চৌতनाय, य मकल वोक

রাজারা এই স্মৃতিমন্দিরটি নির্মাণ করিয়াছেন তাহাদের মহিমা পরিঘোষিত म बार्लिका, विकीय ছात्तत उरकीर्न मूर्खि छनि —বিশেষতঃ বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের কতকগুলি দৃশ্য আমার ভাল লাগিয়াছে; বুদ্ধদেবের মস্তক কিরণ-মণ্ডপে ভূষিত; তিনি মৈত্রী সম্বন্ধে— সন্ন্যাস সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন; তাঁহার শ্রোত্মগুলী মুগ্ধ হইয়া প্রবণ করিতেছে; অৰ্দ্ধনিমালিত লোচনে উচ্ছাদে, গুরুদেবের রদনা-নিঃস্ত অমৃত ধারা পান করিতেছে; উহাদের মুখে নিগৃত্ আনন্দের ভাব স্থন্দররূপে প্রকাশ পাইতেছে। ভক্ষণ-কার্য্যে শুধু **শি**द्यदेन **पू**रा প্রকাশ পায় বলিলে যথেষ্ট হয় না,— উহা দৈবপ্রতিভার দারা অমুপ্রাণিত। বৌদ্ধপূৰ্য স্বীয় ভক্তগণের অন্তঃকরণকে সকল স্থানর ভাব-সম্পদে বিভূষিত ক্রিয়াছেন,—উহা হইতে ভাহার আভাস পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতার জাত্বরে এইরূপ কতকগুলি বৌদ্ধ উৎকীর্ণ মূর্ত্তি,<del>—</del> বিশেষ তঃ বারাণদীর নিকটবর্ত্তী সারনাথ জুপ হইতে আনীত কতক গুলি উৎকার্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া আমার এইরূপ মনের ভাব হইয়াছিল; বিশেষত আমার দেই ক্ষুদ্র উংকীর্ণ চিত্রটি মনে পড়ে—বাহাতে কতক-গুলি কুদ্র শিশু তাঁহার সমীপে আসিয়াছে— তিনি প্রদন্তিতে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন.....

অধিকাংশ বৌদ্ধশিলীর ভাষে, বর-বোদোরের শিলীরাও কতকগুলি জীবজন্তর মূর্ত্তি অতি

মুখমওল; ঝোপুরাড়ের মধ্য হইতে চূর্ণ-বিচূর্ণ প্রাসাদ, ভগ় দোপান ও প্রাচীর প্রভৃতি বাহির হইয়াছে । প্রাচীরের গায়ে, দারীব দিদ হত্তী প্রভৃতি (স্বাভাবিক উচ্চতার প্রমাণ) বৃহৎ দৃশ্যনমূহ খোদিত রহিয়াছে!

যক্তের সহিত গড়িয়াছে:—হাতী, বোড়া, বানর, পাখী; জীবনাত্তেরই উপর বৌদ্ধ-ধর্মের যেকাশ দ্যা—দেই উদার জীব-দ্যার দ্বারাই উহাদের শিল্প-চেঠা দক্ষ অনুপ্রাণিত।

ভগবানের মৃর্ত্তিগুলি, প্রারই লুপ্তাঙ্গ; কিছ তাহা সাজ্ব, বেশ চিত্তাকর্ষক; স্মৃতি-মন্দিরের এক মুখভাগের মৃত্তিগুলি একই ধবণের, কিন্তু আৰু মুখভাগের মুর্ত্তিগুলিতে এক-একটু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বসিয়া—দক্ষিণ হস্তের যোগাসনে একটা সাংকেতিক ভঙ্গী করিতেছেন। কোথাও বা হুই হাত কাছাকাছি করিয়া ধ্যান করিতেছেন। কোথাও বা দক্ষিণ করতল উন্মুক্ত করিয়া উপদেশ দিতেছেন,— যেন মহাসত্য সকল তাঁহার রসনা হইতে নিঃস্ত হইতে উভত; কোথাও বা, বাহ উত্তোশন করিয়া ধর্মপ্রচার করিতেছেন; অবশেষে কোথাওবা, গৃঢ় চমৎকার অর্থযুক্ত অঞ্চন্দীর হারা সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেছেন:-পায়ের উপর হাত রহিয়াছে, ভিতরদিকে করতল অবনত, অঙ্গুলিগুলি অল্সভাবে পড়িয়া আছে: - একটি গভীর বৌদ্ধভাব. মানব-স্থদয়ের একটি গভীর আকাজ্ঞা এইরূপ অঙ্গভন্দীর দারা প্রকাশ পাইতেছে,—জীবনে বিরক্তি, একটা শাস্তি ও আরামের ইন্ছা, ट्रिके ठत्रम পরিণাম—নির্বাণের আশা... আর দর্কোচ্চ চূড়ার উপরে বৃহৎ গম্বুজের মধ্যে যে বৃদ্ধমূর্ত্তি — উহা অসম্পূর্ণ গঠন, -- যেন ইচ্ছা করিয়াই উহাকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখা হইয়াছে ঃ ভগবানের মূর্ত্তিকল্পনা করা মানবশক্তির অতীত, ইহাই প্রকাশ করিবার

জন্মই কি মৃষ্টিটের এই অনম্পূর্ণতা ? ভগবানের সমক্ষে মানববৃদ্ধির নম্রতা স্বীকার করাই কি ইহার সাক্ষেতিক তাৎপর্যা ?

এইরূপ স্মৃতিমন্দির,—একটা ধর্মের ভাব মনে গভীররপে মুদ্রিত করিয়া দেয়। একটু অমুকুণ ইঞ্ছা ও সহামুভূতির কল্পনা थाकित याजि । এই क्रा थर्ग्यत ভाব উপनिक করা হুঁযায়। আভাদ ইঙ্গিতের দারাই শিল্পকলা কাজ কবে: যেরূপ ছম্দ সঙ্গীত ও ক্রিতায় সেইরূপ বাস্তশিল্পে. ইচ্ছা ক্রিয়া একই মুল-কল্পনার ক্রমাগত আবুত্তি করার, মামুষের ইচ্ছাশক্তি ক্রমণ যেন নিজিত হইয়া পড়ে এবং চৈত্ত কতকটা সম্মোহন-স্থির অবস্থায় উপনীত হয়; তাহার নিকট যে কোন ধর্মভাবের আভাস ইঙ্গিত উপস্থিত করিবে তাহাই গে গ্রহণ এই সকল একই প্রকারের করিবে। বড় বড় বুদ্ধমূৰ্ত্তি, এবং প্রস্তব্যে উৎকীণ বিভিন্ন প্রকারের কৃদ্র বৃদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া, ক্রমশ চিত্ত যেন এক প্রকার স্বাপ্থিক মোহের দারা অভিভূত হয়। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বৌদ্ধভাব ক্রমশ প্রবেশ লাভ করে। সিংহলে কোন বুদ্ধমৃত্তিতে সন্ন্যাসের অঙ্গভঙ্গী প্রথম तिथिया त्यक्रे भूक्ष इहेबाहिलाम, अथारन तिथिया তাহা অপেকা আরও মুগ্ধ হইয়াছি; আমি ষেন এখন মামুষকে বেশী বুঝিতে পারি েছি, বৌদ্ধনীতির গভীরতা আরও বেশী উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। যে সকল যাত্রী এই मिंग्द्र चाहेरन,--कितिया गाहेवात नमय, বৌদ্ধর্মের অপ্রতিম প্রভাবে তাহাদের বিশ্বাস আরও বর্জিত হয়, অনিবার্গা ছঃথকটে তারা আরও ধৈর্যা অবলম্বন করিতে পারে,

জীবের প্রতি আরও সহ্বদয়তা প্রকাশ করিতে পারে।

অনেকগুলি খুঁটনাট কাজ দেখিয়া বু ঝিতে পারা বুদ্ধের যায়. বহুপরবর্ত্তী শিষ্যেরা এই মন্দিরটি নিৰ্মাণ করে। তাঁহার আবির্ভাব এবং তাঁহার উদ্দেশে এই कीर्डि স্থাপন---এই ছুয়ের মধ্যে বহুকালের ব্যবধান। কাল-ক্রমে ধর্ম পুরোহিত-তন্ত্রের অধীন হইয়া পড়িয়াছে; বর-বোদোবের এই ধর্ম-কীর্তি, এক্ষণে পৌরোহিতিক কীর্ত্তি হইয়া দাঁড়াই-য়াছে। যে সকল উৎকীর্ণ মূর্ত্তি, বুদ্ধের মানব-জীবন স্মরণ করাইয়া দেয় তাহার সংখ্যা কম এবং যে সকল দুশ্রে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে ভাহারই সংখ্যা সম্ধিক। জীবনের অমুকরণের গৌরব ক্রমশ কমিয়া আসিয়াছে, তাহার স্থলে বুদ্ধরূপ ভগণানের नाम कीर्छत्नत शोतव वृद्धि भारेग्राष्ट्र । श्रुता-হিত সম্পদায়, এই কীর্ত্তিব মধ্যে আভিজাত্যের ভাব ও রাজকীয় ভাব আনিয়া ফেলিয়াছেন। সব মাতুষই সমান-- এই যে বৌদ্ধভাব, এই ভাবটি উহার হারা কুল হইয়াছে; যে সকল নুপতি এই মন্দিরটি নির্মাণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মূর্ত্তির সংখ্যা ও ভগবানের মূর্ত্তির আমাদের বর্তমান সংখ্যা প্রায় সমান। कार्थिक शृष्टेमस्थानाम् ७, यिनि इःशौ जन्तत নিকট ও পতিতা রমণীদের নিকট প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন সেই ন্ত্ৰাজাবেথের স্ত্রধরের স্মৃতিরক্ষার জ্ঞ না আগ্রহান্বিত, তদপেকা খ্রীষ্টধর্মের একটা সর্বাশক্তিমান সংগঠনের সমাজ জন্য, খুरेममास्त्रत मिळिषिरगत, मृ नधनीषिरगत, अ

রাজাদিগের মহিমাকীর্ত্তনের জন্য অধিক লালায়িত...

হঠাৎ একটা ঝড় উঠার, আমি এই ভগ্নাবংশব হইতে পলাইয়া উহার সম্মূথন্থ
একটি ক্ষুত্র হোটেলে আশ্রয় লইতে বাধ্য
হইলাম। প্রাতরাশের সময়, প্রাচীন
হোটেল-কর্ত্তা আমাকে বলিলেন,—এই দশ
বৎসবের পূর্ব্বে তিনি এখানে একটিও ফরাসী
দেখেন নাই; আজ-কাল, প্রতিবৎসরেই
ফরাসীরা বর-বোদোর দেখিতে আসেন;
ফরাসীরা নাকি ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ?"—এই কথা বৃদ্ধ ওলন্দাজ আমাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভোজনের পর, আমি আবার বর-বোদোরে ফিরিয়া গেলাম—এবার আরে সজে পাণ্ডা লইলাম না। পাণ্ডা সঙ্গে থাকিলে স্বাধীনভার বড়ই ব্যাঘাত হয়। সমস্ত এক সঙ্গে দেখিয়া যে মন্দিরে আমি নিরাশ হইয়াছিলাম, একলে সমস্ত খুঁটিনাটিগুলি পৃথক্ভাবে দেখিয়া মন্দিরট আমার ক্রমেই আরপ্ত ভাল লাগিততেছে।

এই বছম্মতিপূর্ণ ভগাবশেষের প্রতি আমার অন্তরে একটা অপূর্বন সহাত্ত্তির ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া বেশ অন্তত্ত করিতেছি। এই সকল অলিন্দের উৎকীর্ণ মূর্ব্তির মধ্যে একাকী বিচরণ করিয়া,সর্ব্বোচ্চ গম্ব্রের চূড়া-দেশে আরোহণ করিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে। এখান হইতে, এই পরিত্যক্ত মন্দিরটির শোচনীয় জরাজীর্ণতা আরও ভাল করিয়া উপলব্ধি করা যায়। যববীপবাসীরা মুসলমান হইয়া গিয়া, তাহাদের পুরাতন ধর্ম্ম একেবারে বিশ্বত হইয়াছে। যববীপে বৌক্ধর্ম্ম

মৃত। উচ্চতম ধর্মনতের উপরেও কাশের জয়; প্রচলিত ধর্মনতগুলির মৃত্যু অবগ্রস্তানী। আমাদের খুইধর্মও মৃত্যুগ্রাদে পতিত হইবে।

বর-বোদোরের উচ্চতম চূড়ায় বসিয়া, আমি ভাবিতেছি, যুরোপে কোন ধর্ম খ্রীষ্টধর্মের স্থান অধিকার করিবে ; অবশ্র এমন কোন ধর্ম যাহা সত্যেতে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানেতে শ্রেষ্ঠ, উদার বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, স্থায়পরতায় শ্রেষ্ঠ, ভূতদয়ার শ্রেষ্ঠ ; - এমন কোন ধর্ম যাহা বৃদ্ধির অগন্য কেবল কতকগুলি দার্শনিক কথার সমষ্টি নহে. — যাহা কোন সংশয়পূর্ণ ঐতিহাদিক তথ্যের উপর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত নহে;—এমন কোন ধর্ম যাহা জগৎসংসারকে স্বরূপত মন্দ বলিয়া विद्यान करत ना, यांश विद्यान क मौमावक करत ना. याहा त्रीन्तर्यात्क व्यवक्षा करत ना. যাহা প্রেমের নিন্দা করে না, যাহা আনন্দকে नुषा মনে करत नां. यांश लिश्मरनत कहे অপ্রতিবাদে সহ্ করে না; এমন কোন ধর্ম, যাহা অন্তায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যে কোন সামাজিক অবস্থার পক্ষপাতী নহে -- সামাজিক অবস্থায়, অতীব কঠোর শ্রম করিয়াও অধি-কাংশ লোক জীবিকা অর্জন করিতে পারে না,—পক্ষান্তরে বিনাপরিশ্রমেও কভকগুলি লোক স্থথে জীবনযাত্রা নির্দ্ধাহ করে;— এমন কোন ধর্ম, যাহা কলাাণকর বীর্যাবান সমাজ বিপ্লবের বিক্লমে অতিপার্থিব ললিত কোমণ স্থাবে আশাকে দাঁড় করায় না, যাহা

वृःथमय मानवजीवनरक ज्ञच । जनस नतरकत्र ভয় দেখাইয়া আরও তমণাচ্ছন্ন করে না... যে ধর্ম পুষ্টধর্মের স্থান অধিকার করিবে. তাহা অনেকের মনে স্পষ্টাক্ষরে না থাকুক, কতকটা এথনি অম্পৃষ্ট অমুভূতির আকারে অবস্থিতি করিতেছে; ইহা দেই জ্ঞান মূলক মৈত্রী ও স্থাতার পূঢ় ভাব যাহা আমাদের শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে পরস্পরের সন্নিকর্ষে আনি-তেছে। দেই ধর্ম বিশ্বকাণ্ডের অসীমতা প্রতিপাদন করে; দেই ধর্ম, মাকুষের অসীম বাকি ত্বকে জ্ঞান ও প্রেমের দাবা অনম্ভরণ প্রদারিত করিতে বলে; সেই ধর্ম, জ্ঞানের দারা মাত্রকে বিশ্বকাণ্ডের সহিত যুক্ত **(**नग्न, निज्ञकनात्र বারা বাস্তবকে উপলব্ধি করায়, বিশেষতঃ প্রেমের গৌন্দর্যাজনিত মুক্ত আনন্দের আসাদ প্রদান করে—দেই প্রেম সর্বমমুয়ের প্রতি প্রেম, দর্বজীবের প্রতি প্রেম, দর্বপদার্থের প্রতিপ্রেম; সেই ধর্ম ভারপরতার দারা, স্বাধীনতার শান্তিময় ঐক্যের দ্বারা, মারুষ-निरात পরস্পারের মধ্যে মি**ল** ঘটাইয়া দেয়; নেই ধর্ম, সমস্ত মানবজীবনের-সমস্ত বিখ-জীবনের শীর্ষদেশে - সেই উদার আনন্দময় কর্ম-চেষ্টাকে স্থাপন করে, যাহা দারা মাতুর মাত্রবের মধ্যে ভাষধর্মের অত্নঠান করিয়া, স্বকীয় প্রেম প্রকাশ করে,বিশ্বক্রাত্তের জ্ঞান বিস্তার করে।

শ্রীজ্যোতিরিজনাথ ঠাকুর।

### বিবিধ।

#### প্রাচীন জগতে ভারতের প্রভাব।

কিছুকাল প্র্বেলেকক্ (Lecoq) নামে এক ব্যক্তিমধ্য আদিয়ার ভারকান (Tarfan) নগরে কতক-গুলি সংস্কৃত পুঁথি আবিদ্ধৃত করেন। সেদিন এক জর্মাণ পণ্ডিত (Herr Lueden) নাকি সেগুলির অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া দেখিয়াছেন, দেগুলি কয়েকথানি প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের নির্বাচিত দৃষ্টের অন্থলিপি। এই সকল নাটকের এক এক থানি ২৫০০ বৎসরেরও অধিক প্রাচীন। কিন্তু ইহাতে আমাদের আশ্চর্যান্থিত হইবার কিছুই নাই। ভারতের সভ্যতা যে ২৫০০

বৎদরেরও পুর্বে উন্নতির চরম সীমার উপনীত হইয়াছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা পাইবা থাকি। তবে এই আবিষ্কারের দারা প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই প্রাচীন যুগের হিন্দু সভাতা ও শিক্ষার প্রভাব কেবল ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, আসিয়া মহাদেশের সকল হানেই ভাহা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল! আমরা আজ সেই হিন্দুদন্তান, একথা মনে করিলেও চক্ষে জল আসে!

#### হিন্দুর শাস্ত্র ও সামাজিক সংস্কার।

আধুনিক হিন্দু রীতিনীতি সম্বন্ধে শাস্ত্রের মহামাজ দানিবার জন্ম কিছুদিন হইল বরোদার মহারাজা মহীশুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহাদেব শাস্ত্রীকে স্বরাজ্যে আহবান করেন। আজকাল ভারতে তাঁহার স্থায় সংস্কৃত্রশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিরল। বহু অনুসন্ধানের পর তিনি স্থির করিয়াছেন, আমাদের বর্ত্তমান সমাজে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যে সকল বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই শাস্ত্রামুমোদিত নহে।

বেদ এবং অক্সাফ্ত শাস্ত্র ইইতে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পুরুষ বা নারী, ধনা বা দরিদ্র বা শুদ্র সকলেরই আপনাদের নৈতিক, শারীরিক, মানদিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিবার তুল্য অধিকার আছে। আজকালের জাতিভেদের কটিন নিগড় সমাজের এ অধংপতিত অবস্থারই উপযুক্ত,—শ্রুতিতে তাহার কোন উল্লেখই নাই।

আম'দের দেশের সংস্কারবিরোধীর দল বর্ত্তমান ছ্নীতিগুলির সমর্থনকালে সদা সর্ব্বদাশাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকেন। মহাদেব শাস্ত্রী সেই শাস্ত্র হইতেই প্রমাণ করিতেছেন বে, সেগুলি যে কেবল শাস্ত্রামু-মোদিত নহে তাহা নহে—অধিকস্ত সম্পূর্ণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

শাস্ত্র হইতেই তিনি প্রতিপন্ন করিতেছেন: আমরা দকলেই একজাতির অন্তর্গত, অর্থাৎ আমরা সকলেই ব্রাহ্মণ। একদিন আমরা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিল।ম। কালে দিন দিন আমর। বেদের উচ্চ আদর্শ যতই বিশ্বত হইতে লাগিলাম, ততই ক্রমে বিভক্ত হইয়াবর্তমান অসংখ্য জাতির ঘারা বিচিছ্ন হইয়া বিভিন্ন উপদ্ধীবিকার ফলেই এইরূপ ঘটল। আজকাল আময়া এক পরিবারের পাঁচ জন যেরপ বিভিন্ন প্রকার উপজীবিকা অবলম্বন করিয়া থাকি, সেকালেও আর্য্যগণের মধ্যে তাহাই ঘটিত। এই কর্মবাতস্ত্রোর ফলে ক্রমে তাহাদের পরস্পরের বিভেদ ঘটিল! প্রথম প্রথম এই বিচেছদের ফলে কোনও মনুষ্য অনস্তকালের জন্ম আপন পদের উন্নতি বিধানে অক্ষম বলিয়া গণ্য হইত না। ক্রমে আমাদের य र्थ ও সংকীর্ণতা শূক্র ও শুক্রবেণী দলের সৃষ্টি করিল। তৎশত্তেও সেকালে নিষ্ঠাবান ও শুদ্ধাত্মা ত্রান্মণেরা শুদ্রের ধারা প্রস্তুত পাদ্য ভক্ষণ করিতেন-এমন কি সে খাদ্য দেবকর্মে পর্যান্ত বাবজ্ঞ হুইত। প্রকৃত পক্ষে তৎকালে রক্ষন ও অভাভা গৃহকর্ম শৃদ্রের দ্বারাই সম্পন্ন হইত।

উত্তরকালে এ সকল কর্ম যথন শৃদ্দের পক্ষে নিযিদ্ধ হইল, তাহাদের কর্মভার নারীদের স্বন্ধে আসিয়া পড়িল। এই শুদ্র বিদ্বেষের ফলে আমাদের প্রনারীগণকে—জননা, ভগিনী, পত্নীকে—আমরা শু্দ্রে
পরিণত করিলাম। আজিও তাহারা সেই শুদ্রই
রহিরাছেন এবং আমরা সগর্কে তাহাদের এই অবস্থার
সমর্থন করিতেছি।

ৰৈদিক মুগে যে কোন শৃত্ত আহ্মণ হইতে পারিত এবং যে কোন নারী ইচ্ছাক্রমে বিবাহিতা হইতে বা অবিবাহিতা থাকিতে পারিতেন। শ্রুতিতে কন্যা-দানের ভাবাত্মক কোন কথাটি পর্যন্ত নাই।

জীবনকে যথার্থ ধর্মপথে অতিবাহিত করাই প্রত্যেক আর্থ্যের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। আপনাকে এই উচ্চ জাদর্শে গঠিত করিলে তাহার মনে আর শুদ্র বিষেষ থাকে না বা নারীকে আর সে আপনার ভোগের বা দেবার বস্ত্র বলিয়া মনে করিতে পারে না।

জীৰনকে এইরূপে গঠিত করিতে হইলে প্রত্যে-কেরই যথার্থ ব্রাহ্মণ হওয়া আবশুক। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইবার, ব্রহ্মের সহিত লীন হইবার পূর্বের মহুংযুর তিনটি অবস্থা উত্তীর্ণ সহকারে তাহার তিনটি ঋণ পরিশোধ করা আবেশ্যক; (১) ধর্ম্মান্দেশে সম্ভান সৃষ্টি করিয়া পিতৃঋণ; (২) উপার্জিত বিদ্যা বিতরণ করিয়া ঋষিঋণ; (৩) আধ্যাত্মিক উন্নতি সংধন করিয়া দেবঋণ।

তাহার পর তিনটি ব্যালাভ করা আবেশ্রক—
(১) মাতৃগর্ভে; (২) উপনয়নে অর্থাৎ বিজ্ঞত্ব লাভে;(৩) সোম্বাগ দীকায়।

স্তরাং দেখা যাইতেছে যে পৃথিবীর মত্য্যাতেই এই ব্রাহ্মণত লাভে অধিকারী।

প্রায় পঁচিশ বৎসর শাস্তামুসন্ধান করিয়া মহাদেব শস্ত্রী এই রূপ সিদ্ধাস্তে উপনীত হুইয়াছেন, আর আমরা রঘ্বংশের মল্লিনাথের চীকা পাতা কতক মুখন্থ করিয়াই গোক হারাইলেও শান্তের দোহাই দিলা থাকি! আধ্যসন্তানের এ অন্ধতা আর থাকিবে কত দিন!

# वक्षमाहिर्छ भाष्त्रीहाँ । \*

প্যারীর্চাদ যখন মাতৃভাষার পরিচর্য্যায় লেখনী ধারণ করেন, তথন বঙ্গদেশে তুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা প্রচলিত ছিল, একটা লিখিবার ভাষা অর্থাৎ সাধুভাষা অপরটী কথোপথনের ভাষা বা চলিত ভাষা ৷ তৎকালে পদ্মগ্রন্থ ইচনার সংস্কৃত মূলক সাধু ভাষাই বছল পরিমাণে ব্যবস্থত হইত। কিন্ত উহা সহজে সাধারণের বোধগম্য হইত না। তৎসময়ে বাঙ্গালা গত্য রচনা ও निजास में न जावानन हिल। यांशाता देश्त्राकी স্থশিক্ষিত ভাষায় ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশের সহিত বাঙ্গালা ভাষার কোনরূপ

সম্পর্ক ছিল না। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে একটা ভাষা বলিয়া গণনার মধ্যে আনিতেন না। হ'দশনন লোক যদি বা হই একথানি বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করিতেন, কিন্তু বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনার জন্ম তাঁহাদের মনে কোনরপ আগ্রহ জন্মিত না। আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ অপরিষ্কৃত হুর্গন্ধময় কুপোদকের প্রায় বঙ্গভাষাও ভৎকালে পীড়াদায়ক ও অক্লচিকর বোধে ইংরাজী শিক্ষামুরাগী ব্যক্তিগণ কর্তৃক অনাদৃত ও পরিভ্যক্ত হইত।

বপভূমির ক্ষণজনা হুসস্তান মহাত্মা রাম-মোহনরায়ের যত্নে বাজালা ভাষার উৎকর্ষ

কছকাল হইল এই প্রবন্ধটি বলীয় সাহিত্য পরিষৎ মিলয়ে নেঁধককর্তৃক পঠিত হইয়াছিল।

সাধনের স্টনা হইলেও তৎকালে জনসাধা-রণের রুচি প্রবৃত্তির কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। কিন্তু একথা অবশ্রুই মানিতে হইবে যে এই মহাত্মার সময় হইতেই বঙ্গভাষা ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাঁহার পরলোক গমনের কিছুকাল পরে পণ্ডিতাগ্রগণ্য দয়ার সাগর বিভাসাগর মহাশয় ও স্থপণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বঙ্গভাষার উৎকর্ষ সাধনে বঞ্জ-সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত হন। পণ্ডিত অক্ষয়-কুমার দত্ত একজন চিম্ভাশীল লেথক ছিলেন: তাঁহার স্থনাম শিক্ষিত সমাজে শীঘ্রই প্রচারিত হইয়াছিল। এই সময় আদি ব্ৰাহ্মসমাজ হইতে ভত্তবোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তিনি ক্রমার্যে হাদশ্বর্যকাল দক্ষতার সহিত উহার পরিচালন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার গভীর চিম্বাপূর্ণ বিবিধ ধত্মনৈতিক প্রবন্ধে উক্ত পত্রিকা স্থাভেত হইয়া বঙ্গভাষার বিশেষ উৎকর্য সাধন করিয়া-ছিল। তঃখের বিষয় এই যে ভৎকালে ভত্তবোদিনী পত্ৰিকাৰ গ্ৰায় একথানি ধৰ্মভত্ত বিষয়ক উৎকৃষ্ট মাদিক পত্রিকার পাঠকসংখ্যা অতি অল্লই ছিল। বিস্থাদাগর মহাশয় অধিক-তর পরিমার্জিত ও কথঞ্চিৎ প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া পাঠকগণের রুচি উন্নতির পথে লইয়া গিয়াছিলেন।

তীক্ষবৃদ্ধিসম্পন প্যারীচাঁদ উলিখিত
মহাত্মাধ্রের রচিত গ্রন্থের ভাষার প্রতি বিশেষ
দৃষ্টি রাথিয়াছিলেন। ইংরাজি ভাষার
তিনি স্থপণ্ডিত ছিলেন। ক্যালকাটা রিভিউ,
বেঙ্গল হরকরা ও হিন্দু পোট্রিয়ট্ প্রভৃতি
নানা ইংরাজি পত্রে তিনি বিস্তর

সার-গর্ভ প্রবন্ধ লিথিতেন। তৎপ্রণীত কতিপর ইংরাজীগ্রন্থ হইতেও বেশ বুঝা যায় যে, তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার সমসাময়িক লেথকদিগের ভায়ে আজীবন ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ লিথিয়া যশন্বী হইতে পারিতেন। কিন্তু সহদর প্যারীচাঁদ সেই প্রশংসা লাভের জন্তে ব্যাকুল হন নাই। মাতৃভাষার তুর্গতি



ও বঙ্গদাহিত্যের দীনতা দেখিয়াই তাঁহার হদর ব্যাকুল হইয়ছিল। এজন্ত তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রবন্ধ রচনা কিছুমাত্র সম্মান বা গৌরবের বিষয় না হইলেও তিনি সর্বান্তঃ-করণে মাতৃভাষার পরিচর্য্যায়, বঙ্গদাহিত্যের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গালা ভাষার পরিচর্য্যা যে কত স্থাবের ও কত গোরবের বিষয় তাহা তিনি প্রাণ ভরিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন; এ জন্ত তিনি বঙ্গসাহিত্যে অভিনব প্রাণ, নবীন আলোক ও নৃতন মাধুর্য্য ঢালিয়া দিয়া উহার প্রকৃত উন্নতির পথ প্রসারণে হৃদয়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

১৮৪৪ খৃঃ অবেদ তিনি তদীয় বন্ধু রাধানাথ
শিকদারের সহিত তৎকালের উপযোগী সহজ
চলিত ভাষায় লিখিত বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ
পূর্ণ একথানি মাদিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।
উহার নাম "মাদিক পত্রিকা" দিয়া তিনি স্বয়ঃ
উহাতে নিয়মত রূপে লিখিতে আরম্ভ করেন।
তিনি পূর্বে হইতে জানিতেন যে তাঁহার অবলম্বিত ভাষা সংস্কৃতমূলক সাধৃভাষাপ্রিয়-পণ্ডিত ও লেথকদিগের অমুরাগ আকর্ষণে
সক্ষম হইবে না; পক্ষান্তরে অনেক সংস্কৃতাভিমানী ব্যক্তি উহার তীব্র সমালোচনা
করিবেন। তথাপি তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত
২ন নাই। পত্রিকার শীর্ষস্থানে নিয়লিথিত
বিজ্ঞাপন লিখিত থাকিত;—

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত; স্ত্রীলোকদিগের জক্ত ছাপা হইতেছে। যে ভাষার আমাদের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাব সকলের রচনা হইবে। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহা-দিগের নিমিত্ত এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে না।"

উল্লিখিত কৈফিয়েৎ দিয়া তিনি কথোপকথনের ভাষায় প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পত্রিকার প্রথম খণ্ড হইতেই তাঁহার স্থপ্রসিদ্ধ "আলালের ঘরের ঢ়লাল" নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। এস্থলে একথা উল্লেখ করা অসঙ্গত হইবেনা যে, স্ত্রীশিক্ষার প্রবিত তাঁহার প্রবল

অমুরাগ ছিল। তিনি তাঁহার সহধর্মিণীকে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার শিক্ষা, চিন্তা ও সাধনার প্রিয় সহচরী করিবার জন্ত সর্বান্তঃকরণে যদ্মবান ছিলেন। বঙ্গের গৃহলক্ষীগণের স্থাশিক্ষা বিধান ও শিক্ষার সহায়তা করা উক্ত মানিক পত্র প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্ত ছিল।

মাসিকপত্র প্রকাশের কিছুকাল পরেই भारतीहान सीम नात्मत भतिवर्त्छ "टिक्टाँन ঠাকুর" এই কল্লিড নাম দিয়া "আলালের ঘরের তুলাক" "মদ থা ওয়া বড জাত থাকার কি উপায়," "রামা রঞ্জিকা," "যংকিঞ্চিং", "অভেদী" প্রভৃতি কয়েকথানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রথম করিয়াছিলেন। রজনীর প্রগাঢ় অন্ধকারের পর উষার মধুর আলোক যেমন পথভ্ৰান্ত প্ৰিককে আশ্বন্ত ও উৎদাহিত করে, মহাত্মা প্যারীচাঁদের প্রবর্ত্তিত তরল অথচ আবেগময়ী ভাষা তেমনই সন্দেধাকুল সাহিত্য-সেবিগণের সম্মুধে নৃতন আলোক তাঁহাদের গন্তবাপথ অবধারণে বিশেষ সহায়তা দান করিল। ইহার পূর্বে সংস্কৃতাভিমানী বিজ্ঞপণ্ডিতগণের অবলম্বিত কর্কশ ভাষা এবং মহাত্মা বিভাসাগর ও অক্ষরকুমার দত্ত মহাশয় প্রমুথ লেখকগণের অপেকারত অধিকতর পরিমার্জিত ভাষা লইয়া ভিন্ন ভিন্ন কচির পাঠক, লেথক ও স্মালোচকগণের মধ্যে বিষম মতভেদ ও বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছিল। কত সমালোচনা, কত উপহাস কত শ্লেষপূর্ণ বিজ্ঞাপ স্রোতের স্থায় অবাধে চলিয়াছিল, কিন্তু কোন পক্ষই সম্ভোষ-জনক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এই সময় "আলালের ঘরের তুলালের" আড়ম্বর

বিহীন ও কঠোরতা পরিশুয় সহজ চণিত ভাষা স্বচ্ছল বিহারি গী তরঙ্গিনীর স্থায় তরতর প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গদাহিত্যের অভিনব শোভা ও উন্নতি সম্বর্জন করিতেছে দেখিয়া একদল ইংরাজী শিক্ষিত লোক উহার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। অক্সদিকে প্রবীণ স্থবিজ্ঞ পণ্ডিতের দণ উহা গান্তীর্ঘ্য-বিহীন, নিতাস্ত তরণ ও গ্রাম্য বলিয়া উহার প্রতিপাদনে অসারতা বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রাচীনভন্তের সহিত নবাতস্ত্রের ঘোরতর মতভেদ ও বিবাদ বাড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্যারীচাঁদ প্রবর্ত্তিত নুত্র ভিঙ্গিমাবিশিষ্ট সহজ ভাষার চাহিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে অনেকে পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত হইলেন। অল্পিনের মধ্যে প্যারীচাঁদের অবরোধমুক্ত সরলভাযা বঙ্গদাহিত্যের পরিপৃষ্টিনাধন ও সম্পদ্বদ্ধনে এক নৃত্ৰ যুগ আনম্বন করিল ! প্যারীচাঁদের শ্বচ্চন বিহারিণী আবেগময়ী ভাষার প্রভাব ও প্রতিপত্তি দেখিয়া কতকগুলি দংস্কৃতা-ভিমানী পণ্ডিত তাঁহার উপর তীব্র সমা-लाठनात वाग वर्षां श्राप्त इहातन । हेशानत স্বর্গীয় মধ্যে সোমপ্রকাশের সম্পাদক বারকানা**ধ** বিভাভূষণ ও স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ভাষরত্ব মহাশয়ের নাম স্কাগ্রগণা। পণ্ডিত রামগতি ভায়রত্ব তৎপ্রণীত "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" প্যারীচাঁদ প্রবৃত্তিত ভাষার "আলালী ভাষা" এই নাম দিয়া উহার বিস্তৃতরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন। নিমে তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদর্শন করিতেছি।

"আলালের ঘরের ছুলাল বল, ছতুম পেঁচার নক্সা, বল, আর মৃণালিনী বল সপত্নী বা পাঁচজন বয়স্তের সহিত পাঠ করিয়া আমোল অনুতব করিতে পারি— কিন্তু পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসক্ষুচিত মুথে কখনই ওসকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লঙ্জা-জনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে— ঐ ভাষাতে কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজন সমক্ষে উচ্চারণ করিতেও লঙ্জা বোধ হয়।"

#### জন্মত্র,—

"মালালী ভাষা সম্প্রদায় বিশেষের বিশেষ
মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা সর্ক্রিধ পাঠকের পক্ষে
উপযুক্ত : নহে। যদি ভাহা না হইল, ভাহা
হইলে জিজ্ঞান্ত ইইতেছে যে এরূপ ভাষার প্রস্থ
রচনা করা উচিত কিনা? আমাদের বোধে অবশ্র
উচিত। যেমন ফ্রারে বিস্কাজনবরত মিঠাই মণ্ডা
খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মধ্যে মধ্যে
আদার কুচি ও কুমড়ার বাটা মুখে না দিলে সে
বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিভাগাপারী
রচনা শ্রণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে তাহার
পরিবর্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ
করা পাঠকদিগের আবশ্রক। ফল ক্থা এই যে
পাঠক যেমন নানাপ্রকার, তাহাদের ক্লচিও সেইরূপ
নানাপ্রকার।"

কোন কোন সমালোচক "আলালী" ভাষার প্রতি নির্ভূরভাবে আক্রমণ করিতে প্রত্ত হইয়া পরক্ষণেই মৃক্তকঠে স্বীকার করিয়াছেন যে উহা বঙ্গদাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধনের নৃতন প্রণালী প্রবর্তনে অনেকের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে।" বস্ততঃ উক্ত ভাষার ধিনি যতই দোষ বাহির ও নিন্দাবাদ করুন না কেন, তাঁহাকে একথা অবশ্র স্বীকার করিতে হইবে যে, প্যারীটাদ বঙ্গভাষাকে কঠিন অবরোধ উন্মোচন

পূর্বক স্থদৃঢ় ও স্থাক্ষত গণ্ডির বাহিরে আনিয়া উহাতে নৃতন প্রাণ ও অপুর্ক আবেগ ঢালিয়া দিয়া জাতীয় সাহিত্যের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছেন। चारिक विरमयक्रारे वृतियाहिएन एव প্রাতঃশারণীয় আর্যাসস্তানগণের প্রতিভা ও স্থকৃতির বিশালক্ষেত্র বঙ্গভূমি আহারে,বিহারে, আচারে ব্যবহারে আমোদে প্রমোদে, শিক্ষায় দীক্ষায়, সামাজিক ও ধর্মনৈতিক, সকল বিষয়ে যেরূপ বিজাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত ও স্বেচ্ছাচার-দন্মত কদর্য্য রীতিনীতি ও প্রথায় পরিপ্লাবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার সংশোধন না হইলে এদেশের শোচনীয় ত্ববস্থা উপস্থিত হইবে। তিনি ইহাও জানিতেন যে চলিতভাষায সহজ কথায় সরলভাবে লিখিত হাস্ত ও করুণরসোদীপক প্রবন্ধ সহজেই জনসাধারণের চিত্তাকর্ষক ও প্রীতিপ্রদ হইবে, এবং উক্তরূপ প্রবন্ধের বছল প্রচারে বঙ্গদাহিত্যের যথেষ্ট উর্নাত ও তৎসঙ্গে বঙ্গভূমির বিস্তর কল্যাণ সাধিত হইবে।

অল্পনির মধ্যেই আলালের ঘরের 
ফুলালের গৌরব বঙ্গদেশের চারিদিকে বিস্তৃত 
হইয়া পড়িল। যে দেশে বর্তুমান সময়েও 
ফুল বা কলেজের নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক ভিন্ন 
বিস্তর উৎকৃষ্ট ও উপাদের গ্রন্থ অনাদরে উপেক্ষিত হয়, সেই দেশে এক সময়ে "আলালের 
ঘরের ফুলালের" বিশেষ আদর ও প্রতিপত্তি 
ছিল। তৎকালে এ দেশে যে সকল ভাগ্যবাব 
পুরুষ "মুর্সির" বলিয়া পরিচিত ছিলেন, 
অস্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে যাঁহারা "রিসিকচুড়ামণি" বলিয়া সম্মানিত হইতেন, ছাত্র

সভায় বিবাহ বাসরে ও বরের আসেরে বৈঠক-খানার, ও অকান্য প্রকান্য সন্মিলন স্থলে বাঁহারা রসায়ক মধুমাখা কথার অবতারণা করিতে ভাল বাসিতেন, শুনিয়াছি "আলালের ঘরের হলাল" এক সময়ে তাঁহাদের প্রধান উপভোগ্য ছিল; তদ্ভির সাধারণ পাঠকবর্গ এই গ্রন্থথানি বিশেষ অনুরাগ ভরে পাঠ করিতেন।

"আলালের ঘরের তুলান" প্রকাশিত হই-বার পর দীর্ঘকাশ বঙ্গদেশে হুই প্রকার ভাষার প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল — একটী বিভাসাগর মহাশয় প্রমুথ ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষা-বিদ লেখকগণের পরিমার্জিত সাধুভাষা, অপরটী প্যারীচাঁদ প্রমুখ লেথকদিগের অবল-ষিত গ্রাম্য কথামিশ্রিত চলিত সরলভাষা। কোন ভাষা ভবিষাতে শিক্ষিত সমাজে বিজয়-লাভ করিবে তৎসম্বন্ধে অনেক চিস্তাশীল ব্যক্তির অন্তর দীর্ঘকাল গভীর সন্দেহে আনো-লিত হইয়াছিল। দূবদশী চিস্তাশীল ব্যক্তিগণ ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া এই সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, উক্ত ছুইপ্রকার ছাঁচের ভাষার সন্মিলনে একটী মিশ্র ভাষার উৎপত্তি হইবে; পরে তাহাই বঙ্গদাহিত্যে বিশেষ আধিপত্য স্থাপন করিবে। এই মিশ্র ব্যবহারের ভাষা উञ्जल **पृष्टी** ख বঙ্গভূমির ক্ষণজন্মা স্থান স্বিখ্যাত উপগ্রাসলেথক স্থামধন্ত বঙ্কি মচন্দ্ৰ মহাত্মা সর্বাগ্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনিই ভক্ত শিষোর প্যারীচাঁদ প্রদর্শিত পথ আগ্রহের সহিত অবলম্বনে তৎপ্রবর্ত্তিত ভাষা অধিকতর পরি-মাণে মার্জিত, স্থকোমল, শ্রুতিমধুর ও মনো-

মুগ্ধকর করিয়া বঙ্গ সাহিত্যকে বিবিধ রত্নাল-স্কারে বিভূষিত করিয়া উহার বিপুল গৌরব বর্জনে অমরতা লাভ করিয়াছেন।

বঙ্গাহিত্যে বন্ধিনচন্দ্রে প্রভাবকালেও আলাগীভাষা ও সাধুভাষার প্রতিবন্দিতা ও প্রতিযোগিতা বছল পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়ছিল। ইহা নিবারণের জক্ত অনেকে অনেক প্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে বঙ্গাহিত্যান্ত্রাগী স্থবিখ্যাত সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত জন্ বিম্স্ একটা স্থন্দর প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৭২ খঃ অক্ষে বাঙ্গালাভাষার ছইশ্রেণীর লেখকদিগের অবলম্বিত ভাষার সমালোচনা ও তাহাদের বিভিন্ন ভঙ্গিমর রচনার সামঞ্জন্ত উদ্দেশ্তে যে স্বযুক্তি পূর্ণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—

"দাহিত্য আলোচনা ও সভ্যতায় বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের অন্যান্ত দেশের অগ্রগানী—ভাহার সাহিত্য
ভারতের অন্যান্ত প্রাদেশিক সাহিত্যের শৈশবাবস্থা
অতিক্রম করিয়া ইয়ুরোপীয় আদর্শের নিকটবর্ত্তী
হইয়াছে। এই সময় বাঙ্গালা ভাষাকে একটী নির্দিন্ত
ছাঁচে ফেলিয়া উহাকে সর্বসন্মতিক্রমে নির্দিন্ত ভাবে
গঠনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। একদিকে সংস্কৃত
শব্দের ও সমাসের অভিরিক্ত প্রদারণ রোধ করা
যেমন কর্ত্তব্য, অপর দিকে প্রচলিত গ্রাম্য শব্দের
অবথা ব্যবহার তেমনই পরিহার্য্য, যাহাতে বাঙ্গালা
ভাষায় দলাদলি ভাব না থাকিয়া উহা নির্দিন্ত নির্মন
স্প্রালাবন্ধভাবে এক ভাবে দাঁড়ায় তজ্জ্ঞ আনি
একটী সভা (Academy) সংস্থাপনের পর মর্শ
দিতেছি—উহার সহ য়হায় বাঙ্গালা ভাষা স্থাঠিত ও
একটী নির্দিন্ত প্রণালীতে পরিচালিত হইবে।"

বঙ্গদাহিত্যের বন্ধু প্রীযুক্ত বিমৃদ্ সাহেবের

প্রস্তাব সর্বাথা স্থাস্কত বিবেচিত হইলেও দীর্ঘকাল কেহই তদমুদারে কার্য্য করিতে উল্লেগী হন নাই। প্রায় বারবংসর পরে তংপক্ষে একটা দামান্ত উল্পোগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু সাহিত্যদেবিগণের মতের বিভিন্নতা জনিত ভাহা বিফল হইয়াছিল। উহার একুশ বৎসর পরে তৎসম্বন্ধে যে পুনরুত্তম হইয়াছিল তাহার ফ্র স্বরূপ বর্ত্তমান সাহিত্য-পরিষং ও সাহিত্যাত্ররাগী সহাৰ্য বিনয়ক্ত্বফ দেব বাহাহুরের যত্ন-পরিপুষ্ট দাহিত্য সভার উংপত্তি হইম্বাছে। এই ছুই সভা বিম্দ্ সাহেবের পরামর্শ অন্তর্রপ প্রণালীতে পরিচালিত না হইলেও এতদ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য স্থানের ব্যবস্থা অল্পিত ভাবে প্রবর্ত্তি হইয়াছে।

আলালী ভাষা ও মিশ্রভাষার সমালো-চনায় আমি কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আলালের স্বরের তুলালের প্রতিপত্তি প্রদর্শনের জ্ঞ আমি আর ছই একটা কথার উল্লেখ করিব। যে সকল ইংরেজ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তার্ণ হইয়া এ দেশে রাজ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, বাঙ্গালা ভাষায় অধিকার লাভের জন্ম দীর্ঘল ধরিয়া উক্ত পুস্তক তাঁহাদের প্রিয় পাঠ্য পুস্তকরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল। তাঁহারা তদানীস্তন পণ্ডিতগণের কঠোর ও ছবোধ্য ভাষা পরিহার পূর্ব্বক অংবেগময়ী আলালী ভাষার মধুরতা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতেন। ভারতবাদী ইংরেজ দমাজে উক্ত পুস্তকের বিশেষ আদর হইয়াছিল। स्थानिक काउँएवन् मार्ट्य এकवात है दाकी-ভাষায় উহার অমুবাদ প্রণয়ণ করিতে যুদ্ধবান **इहेश्रा**ছिल्नन, कि**ड** जाश महक्र-माधा नह মনে করিয়া সে চেষ্টায় নিবৃত্ত হন। দীর্ঘকাল পরে প্রীযুক্ত অস্ওয়েল্ সাহেব উহার আগন্ত হলর অহবাদ করিয়া বিশেষ প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন। আমি আলালের ঘরের ছলাল সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম, কারণ এই বে, এই পুস্তক থানিই ঘটনা বৈচিত্রো ও ভাষার অভিনব ভঙ্গিমা ও মাধুরীতে গ্রন্থ-কর্তার সর্ব্ধ প্রধান পুস্তক,—উহাই প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গসাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতির পথে নৃতন যুগ আনিয়া গ্রন্থকর্তার মন্তব্দে চিরস্থায়ী যশের মুকুট পরাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে।

८ व इंटल আলালের ঘরের তুলাল প্যারীচাঁদ ক্রমান্বয়ে নিম্লিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করেন:-> মদ্ধাওয়া বড দায় জাত থাকার কি উপায়, ২ রামারঞ্জিকা, ৩ ক্রষিপাঠ ৪ গীতাঙ্কুর, ৫ ষংকিঞ্চিং, ৬ অভেদী, ৭ এতদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা, ৮ ডেডিড হেয়ারের জীবনচরিত, ৯ আধ্যাত্মিকা. ১• বামাতোষিণী। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি শ্লেষাত্মক ও হাস্ত পরিহাস भूर्व इरेटाও বিশেষ मिकाश्रम। कि সামাজিক কি ধন্মনৈতিক যে বিষয়ে তিনি যথন যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহাতেই তিনি লোক-চরিত্র, সামাজিক রীতিনীতি, দেশীয় আচার ব্যবহার ও সনাতন উদার ধর্মনীতি সম্বন্ধীয় গভীর জ্ঞান ও সহাদয়-তার যথেষ্ট পরিচয় দান করিয়াছেন।

১৮৮০ খৃ: অব্দে মহাত্মা প্যারীচাঁদের 
ত্বর্গারোহণের কিছুকাল পরে তৎপ্রণীত গ্রন্থের 
অনেকগুলি বিলুপ্তপ্রায় হইবার উপক্রম 
করিয়াছিল। বিগত ১২৯৯ সালে মহাত্মা

প্যারীচাদের পুত্রগণের উৎসাহে ক্যানিং
লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগেক্তচক্র
বন্দ্যোপাধ্যার মহাশর স্বর্গীর মহাস্মার গ্রন্থাবলী
"লুপ্ত রত্নোদ্ধার নামে" পুনমু দ্তিত ও প্রকাশেত
করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যাহ্মরাগী ব্যক্তিগণের
বিশেষ উপকার করিয়াছেন। বর্ত্তমান
কালের বঙ্গসাহিত্যের অসাধারণ উন্নতি
বিধাতা বঙ্গভূমির অভূত প্রতিভাশালী
স্পন্থান,মহাস্মা বঙ্কিমচক্র উক্ত "লুপ্তরত্নোদ্ধার"
গ্রন্থের যে স্কর্লর ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, তাহা
পাঠ করিলে বঙ্গসাহিত্যে মহাস্মা প্যারীটাদের
স্থান যে কত উচ্চ এবং উক্ত সাহিত্য তাহার
নিকট যে কি পরিমাণে ঋণী তাহা সম্যক্রপে
ব্রিতে পারা যাইবে।

"ৰাঙ্গালা দাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অভি উচ্চ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্থারক।' অনম্বর তিনি বাঙ্গালা গদ্যের পূর্ব্বাবস্থার পরিচয় দিয়া উহার উৎকর্ধের কাল নির্দেশ ও উহার প্রকৃত উন্নতির অবস্থার স্টনার বিষয় উল্লেখ করিতে অগ্রসর হইয়া এইরূপ লিখিয়া-ছেন--- এই সংস্কৃতাতুসারিণী ভাষা প্রথম মহাআ ঈশ্রচন্দ্র বিদ্যাদাগর ও অক্ষরকুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতা-মুসারিণী হইলেও তত দুর্বোধাা নহে। বিশেষভঃ বিদ্যাদাগর মহাশয়ের ভাষা অতি মধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেছ পারিবে না। কিন্তু তাহা হইলেও সৰ্ব্যঞ্জনবোধগম্য ভাষা **इहेर्ड हें। अरनक मृद्र तहिल। मकल ध्यकांत्र क्था** এ ভাষায় ব্যবহাত হইত না বলিয়া ইহাতে সকলপ্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না, এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গ:েদ্য ভাষার ওঞ্জিতা এবং বৈচিত্রোর অভাব হইলে ভাষা উন্তিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রধায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

ভাষার মনোহারিতায় বিমুদ্ধ হইয়া কেইই আর কোন
প্রকার ভাষার রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত
না। কাষেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্বসত সঙ্কীর্ণ
পথেই চলিল।

"ইহা অপেকা বাঙ্গালা ভাষার আরও একটা শুকুতর বিপদ ঘটিয়াছিল; দাহিত্যের ভাষাও যেমন সন্ধীর্ণ পথে চলিতেছিল, উহার বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃত এবং কদাচিৎ ইংরাজীর ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজী গ্রন্থের সারসক্ষলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রস্ব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার শকুন্তলা ও সীভার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরেজী হইতে ও বেতাল পঞ্-বিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজীই একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবর্তী। বাঙ্গালী লেখকেরা গতামুগতিকের বাহিরে হস্ত প্রদারণ করিতেন না। জগতের অনস্ত ভাণ্ডার আপনাদের क्षिकारत कानियात (हो ना कतिया मकल्टे रेश्त्राकी ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেকা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই। বিদ্যাদাগর মহাশর ও অক্ষরবারু যাহা ক্রিয়াছিলেন তাহা সময়ের প্রয়োজনাত্মত, অতএব তাঁহারা প্রশংসা ভিন্ন অপ্রশংসার পাত্র নহেন : কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালী লেথকের দল সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ।

"এই ছুইটী গুকুতর বিপদ হইতে প্যারীটাদ মিত্রই
বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধার করেন। যে ভাষা সকল
বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালীকর্তৃক ব্যবহৃত,
এথমে তিনিই ভাষা গ্রন্থ প্রণয়ণে ব্যবহার করিলেন।
এবং তিনিই প্রথম ইংরাজী ও সংস্কৃত্রের ভাতারে
প্র্গামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অমুসন্ধান না
করিয়া, স্বভাবের অনস্ত ভাতার হইতে আপনার
রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক "আলালের

খরের ছলাল" হইতে এই উভরবিধ উদ্দেশ্য দিছ হইল।
উহার অপেকা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রশীত
করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ
করিতে পারেন, কিন্তু "আলালের ঘরের ছলালের"
ঘারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর
কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের ঘারা দেরপ হয় নাই, এবং
ভবিষ্যতেও হইবে কি না সন্দেহ।"

"স্থামি এমন কথা বলিতেছি না যে "প্রালালের ঘরের ছলালের" ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে গান্তীর্ধ্য এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল, সকল সময় পরিক্ষৃট করা যান্ন কি না সন্দেহ! কিন্ত উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্যন্ধন মধ্যে কথিত ও প্রচারত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্যন্ধন মধ্যে কথিত ও প্রচারত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যান্ন, সে রচনা ক্ষন্মরও হর এবং যে সর্ব্যন্ধন-হাহন-গ্রাহিত সংস্কৃতামু-সারিণী ভাষার পক্ষে ভ্রন্তি, এ ভাষার তাহা সহজ্ঞ গুণ। এইকথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অভিশন্ত ক্রতবেগে চলিতেছে। প্যারীচরণ মিত্র আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের স্কৃত্তিকর্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে, প্যারীটাদ তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ, ইহাই তাহার অক্ষন্ম কীর্ত্তি।

"পার তাঁহার বিতার অক্ষয় কার্ত্তি এই যে, তিনিই
সর্ব্ব প্রথমে দেখাইনেন যে সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান
আমাদের ঘরেই আছে—তাহার অস্ত ইংরাজী বা
সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই
প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে, তেমনই সাহিত্যে
ঘরের সামগ্রী যত স্থানর, পরের সামগ্রী তত স্থানর
বোধ হয় না। তিনিই প্রথমে দেখাইলেন যে, যদি
সাহিত্যের ঘারা বাজালা দেশকে উর ১ করিতে হয়,
তবে বাজালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে
হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের স্বাতীয় সাহিত্যের
আদি "আলালের ঘরের ছ্লাল"। প্যারীচাঁদ মিত্রের
ইহাই বিতীয় কীর্তি ।"

मञ्जा विक्रमाज्य यदः मुख्यकर्थ चौकात

করিয়া ছিলেন যে বঙ্গদাহিত্যের সেবা ও উন্নতি সাধনে মহাত্মা প্যারীচাদ তাঁহাকে পথ প্রদর্শন পূর্ব্ব ক যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং স্ক্রতিপূক্ষ ছিলেন, স্তরাং গুণের আদর করিতে তিনি অত্যস্ত আনন্দ অনুভব করিতেন—তিনি প্যারীচাঁদের মন্ত্র শিষ্য রূপে তাঁহার প্রতিভা ও ক্ষমতা স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্র কুঞ্জিত হইতেন না। গত ১৩০১ সালের আষাঢ় মাদের ভারতীতে মৎলিখিত বক্ষিমচন্দ্র শীর্ষক প্রবদ্ধে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

প্রায় ৪ মাদ গত হইল বঙ্গদাহিত্যের
অন্তর ভক্ত উপাদক স্বর্গীর দীনবন্ধ মিত্র
মহাশরের বাটীতে রাদপূর্ণিমা উপলক্ষে বঙ্গদাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের যে একটা দক্ষিলন
হইয়াছিল, তাহাতে যোগ্য পিতার যোগ্যপুত্র
শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচক্র মিত্র স্বর্গচিত রাদ-মিলন-শির্ধক
একটা স্থমধুর কবিতাময় প্রবন্ধে প্রলোকগত
প্রধান প্রধান সাহিত্যদেবিগণের প্রতি
সন্মান প্রদর্শন উপলক্ষে ছই ছত্র মধুর

কবিতায় মহাত্মা প্যারীচাঁদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মধুর ঝকার এখনও আমার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। "ভূলনা পিয়ারীচাঁদে—ত্লাল সে বাংলার, জননীর কঠে দিল গৃহ-জাত দিব্য হার।

বর্তুমান প্রবন্ধে আমি কেবলমাত্র মহাত্মা প্যারীচাঁদের বঙ্গ-সাহিত্যে ক্রতিত্বের পরিচয় দিয়াছি—ইহাতে **তাঁ**হার সমুন্নত জীবনের অক্তান্ত মধুময় কাহিনীর পরিচয় দেওয়া আমি উক্ত মহাত্মার স্থবিস্তৃত হয় নাই। লিখিতে প্রবৃত হইয়াছি---জীবনচরিত নানাবিধ প্রতিকূল ঘটনায় আমি এতদিন তাহা শেষ করিতে পারি নাই। মঙ্গলময় কুপায় আমি তাহা শেষ করিয়া বিশ্বনাথের উঠিতে পাৰিলে, উক্ত মহাত্মা সমাধনীতি, রাজনীতি ও ধর্মনীতিকেত্রে কিরুপ প্রতিভা ও ক্ষমতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন. বঙ্গদাহিত্যামুরাগী মহাশ্যগণ তাহার বিস্তৃত পরিচয় পাইবেন।

শ্ৰীবিজয়লাল দত্ত।

#### চিত্রব্যাখ্যা।

বিবাহ-থেশা—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ অঙ্কিত চিত্র হইতে।

ফাল্কন মাদ, নব বদন্তের হিলোলে বৃক্ষণ পত্র মর্মার করিতেছে। প্রাকৃটিত আমুকুলের স্থান্দে চতুর্দিক আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। কোকিল পাপিয়া দিগস্ত ছাপিয়া ঝঞ্জার তুলিয়াছে। দেই মলয়হিল্লোলিত বদন্তপক্ষী-কুজলিত পরিমলাকুল কাননতলে, বালিকা দ্বী চারিজন—রাজারাণী থেলা থেলিতেছিল; এমন সময় বালক রাজকুমার গণেশদেব সেইথানে আদিয়া দাঁড়াইলেন। কুসুম জিজ্ঞাদা করিল—"আছে। রাজকুমার তুমিই বল— কে রাণী; শক্তিনা নিরুপমা ?" রাজকুমার কহিলেন—"কার রাণী ? রাজা কে ?"

ছন্ধনে হাসিয়া বলিল—রাজা আবার কে ? রাজা তুমি।—"

"আমি রাজা আর রাণী কে ?"—নিরূপমা এতক্ষণ ধরিয়া যে বকুল ফুলের মালাগাছি গাঁথিয়া মাটিতে ফেলিয়া রাথিয়াছিল—তাহা উঠাইয়া লইয়া শক্তির গলায় দিয়া রাজকুমার বলিলেন "এই দেখ"।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত ফুলের মালার এই দৃশ্রই চিত্রকর অভ্নিত করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়—শ্রীযু**ক্ত নন্দলাল বস্থ** অক্সিত চিত্র হইতে।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সম্বাদ দিতেছেন ইহাই চিত্রের বর্ণনীয় বিষয়।

## স্বর্গীয় কালীপ্রদন্ন ঘোষ বিদ্যাদাগর।

গত ১৩ই প্রাবণ শুক্রবার প্রাতে স্বনামধন্ত কালী প্রসন্ন ঘোষ রায় বাহাতুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কালীপ্রদল বৃদ্ধিন-চক্র, দীনবন্ধু প্রভৃতির সমসাময়িক লোক। বালককাল হইতেই মেধাশক্তিতে, চিন্তা-শীলতায়, পাভিত্যে ও বাগ্মিণায় তিনি অসাধারণ ছিলেন। ১২৫০ সালে কালীপ্রসর যগন জনাগ্রহণ করেন, সে সময়ে দেশে সংস্কৃত ও ফার্সা অধ্যয়নই প্রচনিত ছিল—ইংরাজির আধিপতা তখনও বুদ্ধদিগের মনে বদ্ধমূল হয় স্থতরাং বালককালে কালী প্রসন্ন ইংরাজি পাঠের স্বযোগ পান নাই। অবশেষে কিছুকাল পরে যথন ইংরাজি শিক্ষা করিবার স্বযোগ ঘটিল, তথন তিনি এরপ অস্তরের সহিত অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন যে অল্লকালের মধ্যেই ইংরাজি সাহিত্য দর্শনে পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। সেকালের ইংবাজি শিক্ষিতগণের মধ্যে মাতৃভাষা বড়ই হেম্ব ছিল, কিছু লিখিতে বা বলিতে হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ রাজ-ভাষার আশ্রয় লইতেন। কালীপ্রসন্ন সেই স্রোতে ভাগিলেন। পাঠ্যাবস্থা হইতেই ইংরাদ্ধিতে এরূপ প্রবন্ধ ও বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন যে তাঁহার অসামান্ত প্রতিভা-দর্শনে স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেক্রনাথ, ডাক্তার লাল-

বিহারী দে ইত্যাদি মনস্বীগণ,—এমন কি, রেভারেও ডাউ প্রভৃতি ইংরাজগণও বিশ্বিত হইতেন। তাঁহার ভাষার মাধুর্ঘা ও গান্তীর্ঘা এত অসামান্ত ছিল, ভাবের গভীরতা ও শক্ যোজনাশক্তি এতই স্থন্দর ছিল যে এক সময়ে তাঁহার ইংরাজি বক্তৃতা শুনিয়া ঢাকার কমিশনার টয়নবি সাহেব বলেন "আমি ইতালির বান্ত বড ভালবাসি এবং অনেক দিন তাহা শুনিয়াছি; কিন্তু কালীপ্রসন্নের বক্তৃতায় যে একটা অপূর্ম ও অসাধারণ মাধুরী আছে, ইতালির বাত সঙ্গীতেও তাহা নাই।" বাঙ্গালীর ছেলের শিক্ষিত ইংরাজের নিকট হইতে এরপ প্রশংসালাভ সহজ শক্তির পরিচায়ক নহে। কিন্ত দেশের মাতৃভাষার পক্ষে তাঁহার এই অসাধারণ প্রতিভা এতদিন নষ্ট হইতেছিল। সৌভাগ্য-এক ইংরেজ বন্ধর প্ররোচনায় কায়মনোবাক্যে কালী প্রদন্ন মাতৃভাষার দেবায় নিযুক্ত হইয়া বঙ্গভাষার উন্তিকল্লে ঢাকা নগরে বান্ধব নামে এক মাসিক পত্র বাহির করিলেন। তথন বঙ্কিমচক্র লিখিতেছেন। বঙ্গদর্শন কাণীপ্রদরের বাঙ্গালা রচনা দেখিয়া বৃষ্কিমচক্র লিখিয়া-ছিলেন "ভাষা স্থন্দর, চিন্তা অসামাক্ত।"



রায় বাহাছর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিভাগাগর সি, আই, ই

ব্হিমের ভাষ কঠোর সমালোচকের নিকট এ প্রশংসার মৃল্য অনেক। ক্রমে কালী-প্রসন্নের "প্রভাত চিস্তা," "নিভূত চিস্তা," "নিশীথ চিস্তা" ইত্যাদি পুস্তক বাহির হইতে লাগিল। কালী প্রসন্নের কবিত্ব ভাবুকতা ছিল সত্য, কিন্তু গভীর মনস্থব্যের অনুসন্ধানেই তিনি সম্বিক আনন্দ পাইতেন এবং তাহাতেই তাঁহার প্রতিভা সম্পূর্ণ বিকশিত হইত। তাঁহার চিম্তালহরী পাঠ করিলে তাঁহার ভাষার লালিতামাধুর্যো ও ভাবের গান্তীর্যো মন মুগ্ধ পুলকিত হইয়া উঠে। মাতৃভাষার সেবার প্রতি, তাঁহার অমুরাগ এরপ প্রগাঢ ও আম্বরিক ছিল যে ঢাকা পরিত্যাগ করিলে পাছে তাঁহার সাহিত্যকর্মে বিশেষতঃ বান্ধব পত্র পরিচালনে ব্যাঘাত বটে, সেই ভয়ে তিনি তথন ডেপুটি ন্যাজিষ্টেট হইতে অন্যান্ত

অষাচিত উচ্চ কর্ম্ম পর্যান্ত গ্রহণে অধীকার করেন। ছঃথের বিষয় পরে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন এবং অস্তান্ত কারণে বান্ধব পত্র তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। ইদানীং তিনি ভাওয়ালের প্রথাতনামা জমিদারগণের ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। এ কর্ম্মেও তিনি বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

ইংগর মৃত্যতে আমরা বঙ্গদাহিত্যের আর একটি পুরাতন গৌরবকে হারাইলাম। কিন্তু হারাইলাম বলিতেছি কেন? কীর্ত্তিমান পুরুষের কি মৃত্যু আছে। এই মরজগতে তাঁহারাই চিরঞ্জীব। কালিপ্রসন্মের দেই সিগ্ধ শাস্ত সৌমামূর্ত্তি আমাদের আর নয়ন-গোচর না হইলেও তাঁহার রচিত গ্রন্থমধ্যে তিনি চিরদিনই বাঙ্গানীর গৃহে গৃহে মৃত্তিমান হইয়া অবস্থিতি করিবেন।

#### ममादलाइना ।

ওয়ৢ৸লটেয়ার-ভিজাগাপত্ন। এ— দাদ
প্রণীত। কলিকাতা, উইলিয়্মৃদ্ লেন ৪নং ভবনস্থ দাদ
যত্ত্বে প্রীক্ষমৃতলাল ঘোষ দারা মৃদ্রিত ও প্রকাশিত।
মূল্য এক টাকা। গ্রন্থকার ভ্যিকায় বলিয়াছেন,
"যাঁহারা স্বাস্থ্যের জক্ত ওয়ালটেয়ায় ভিজাগাপত্তন
যাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই পুতক পাঠ করিলে
প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত কোন অস্থবিধা ভোগ
করিবেন না; খুটিনাটি সামাত্ত বিষয় হইতে উচ্চ
বিষয় পর্যান্ত সকলেরই পুঝাম্পুয়য়ণে ইহাতে
বর্ণনা আছে।" ইহা একট্ও অত্যুক্তি নহে;
গাইড্'-হিনাবে গ্রন্থানি স্বন্ধর, অমূল্য। এ
গ্রন্থ সঙ্গে পাকিলে, বে, ওয়ালটেয়ায়্যাত্রীকে পর-

মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না, তাহা আমরা অসংকাচে বলিতে পারি। গ্রন্থকার পাকা সংসারী। কোথায় থাকিলে অল্প থরচ লাগিবে, অথচ স্বাস্থ্যান্নতির পক্ষে কিছুমাত্র বিদ্ন ঘটিবে না, কোথায় কোন্দ্র জব্য পাওয়া যাইবে, না-যাইবে, বাজার-দর কিরপ, এসকলের তিনি প্রামুপ্র বর্ণনা করিয়াছেন। ওয়ালটেয়ার-যাত্রীর পক্ষে গ্রন্থধানি সজীব রক্তমাংসবিশিষ্ট বাজ্ববের মত হিতকারী। বহু আতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ এই গ্রন্থধান, আমরা একাদনে বসিয়াই পড়িয়া ফেলিয়াছি। মা। (মাত্বিয়োগান্তে রচিত শোক-গীতি) জীমোহিনীরপ্লন সেন প্রণীত। চট্টগ্রাম, সনাতনপ্রেসে

মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। শোক-গীতি সাধারণতঃ

সমালোচনার সামগ্রী নহে। ব্যক্তিগত শোকোচ্ছাস সাহিত্যের অঙ্গীভূত নহে। তবে টেনিসনের In Memoriam, সেলির Adomais, রবীক্ষনাথের "স্মরণ" প্রভৃতি ব্যক্তিগত শোকোচ্ছান ইইলেও, ভাবের বিশালতায় তাহা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যমধ্যে গণনীয়। গ্রন্থের ছাপা ও বহিরবয়ব স্থুন্দর ইইগছে।

তামর-বাণী। শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার বি,এ, বি, টি সম্বলিত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রত। মুল্য চারি আনা। গ্রন্থকার টেনিসন, সের্যুগীয়র ইমার্সন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কয়েকটি মহান্ উক্তির বঙ্গাম্থবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থের সার্থকতা সম্বন্ধে শামাদিগের সন্দেহ নাই। লেখকের উভ্যমণ্ড প্রশংসনীয়। তবে অনুবাদ অনেক স্থলেই সেন আড়েই হয়া আছে, কেমন যেন প্রাণহীন। তাহা ছাড়া উক্তিগুলি বেশ স্কুল্লভাবে সম্বলিত নহে।

বনফুলা। শ্রীনোহিনীমোহন চট্টোপাধাায় প্রণীত। কাসিমবালার সতারক্ত যতে মুদিও।
মূল্য আট আনা। 'বনফুল' কলিতা-গ্রন্থ। ইহাতে
সর্বসমেত সাতাইশটি কবিতা সন্নিবিঠ হইয়াছে।
অধিকাংশ কবিতাই মিট। ভাবে ছলে বেশ একটি
বৈচিত্র্য আছে, স্থর আছে। কঠ কল্পনায় ভারাক্রান্ত নহে। তবে রবীক্রনাথের অতিরিক্ত প্রভাবে কবির খাওলাটুকু না লোপ পায়, ইহাই আমাদিগের আশকা। "অবসান" "প্রবাহ", "খভিতা", "নাথের ছবি," "ভুল", "ঘাত্রা" প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতাই উল্লেখযোগ্য। আছকালকার দিনে, ইহা অল্ল প্রশাসনিহে। কাব্যকুপ্রে আমরা নবীন কবিকে সানক্রে অভিনন্দন করিতেছি। প্রস্থের ছাপা ও কভার সুক্রর, নয়ন।ভিরাম।

মানবজীবন। অর্থাৎ বর্ডমণনকালে ভারতে
মানবজীবন যাপনের যেরপে আনুর্শ হওয়ে আনুষ্ঠ দ।
শীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম,এ, বি, এল, এণীত।
কলিকাতা এম, কে, লাহিড়ী কর্তৃক প্রকাশিত।
মুধ্য বার আনা। ভূমিকাপাঠে জানা যায় যে,
"মুবকদিগের সমক্ষে একটি উৎকৃষ্ট সর্বাঙ্গীন জীবনাদর্শ

প্রদর্শন করা \* \* এই কুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য।" গ্রন্থানির প্রয়োজনিয়তা সকলেই সমাক উপলব্ধি করিবেন। গ্রন্থকার মহাশয় এ পথের পথিক হইয়া সকলের ধ্যাবাদভ,জন ইইয়াছেন। ভবে ভিনি অল-পরিসর স্থানে এত অধিক গুরুতর বিধয়ের অবতারণা করিয়াছেন যে, সর্বত্র তাহার সমাক্ ष्ययूनीलन इहेग्रा छेर्छ नाहै। खरनकश्रुलहे, बकुवा অপরিফাট ও জটিল রহিয়া গিয়াছে। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে অধিকতর যুক্তিতর্কের সাহায্যে গ্রন্থকার আপনার বক্তব্য আরো ফুটাইয়া তুলিবেন। বিজ্ঞালয় পাঠ্য গ্রন্থের পক্ষে বর্ত্তমান সংকরণটি উপ্ৰোগী হইগ্নীছে—কিন্তু সরস্তার অভাব রহিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় সংকরণে গ্রন্থানি যাহাতে কেবল বিদ্যালয়-পাঠ্যের উপযোগী সাধারণের উপকারে লাগিতে পারে, এমনভাবে সুসংস্কৃত করিলে আমরা যথেষ্ট সুখী হইব।

আমিষ ও নিরামিষ ভোজন। একালী-প্রসন্ন সিংহ, বি, এ; এল, এম, এম স্কলিত। হিতবাদী কাথ্যালয় ২ইতে প্রকাশিত। মূল্য আমাট আনা। আমিদ-ভোগন 'নরাখ্যাবারী' জীবমাত্রের "बायादकात ज्ञा अध्याजनीत नरह—वदः धर्मविशक 🎏 এই সময়োচিত সামাজিক সংস্কার জন্ম এতাদৃশ মুহুল্ভি" পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিবিধ বচনের দারা লেখক নিরামিধ ভোজনের সার্বভা প্রনাণ করিয়াছেন। জীবহিংদা অভৃতি যুক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমিন ভোজন যে শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর, তাহাতে সন্দেহ নটে। প্রদিদ্ধ আচাধ্য মেচনিক্ষ্ও এই মতের সমর্থন করেন। ইহা বৈজ্ঞানিক স.ত্য পরিণ্ড হইঘাছে। এছকার নানা যুক্তি-তর্কে জাপনার মত হুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এপ্রথানি সকলেরই পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্রা। এত্তের ভাষা নীরদ--আপনা ३३८७३ (वग-এवটা কोতুহলের স্ঠি করে না--वहें दूरें कि ।

উষার দ্বী। জ্ঞীসীতানাথ চক্রবর্তী বিরচিত। হিত্রাদী লাইব্রেমী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৰার আনামাত। এখানি উপতাস। গ্রন্থের প্রথম পরিছেদে দাদশ বর্ষীয়া বালিকা কমল "পোড়ারমুখো গোকুল'কে ডাকিয়া গ্রন্থারন্ত করিয়াছেন। তৃতীয় পরিচেছেদে 'ইচড়ে-পাক।' কমল চতুর্দশবর্ষীয়া উষার সহিত 'ছড়া কাটিতে বিষয়াহে'—বৰ্ণনীয় বিষয়, সেই উপক্তাদ-বাজারের একচেটিয়া বেসাতি, একুশ বছরের ছোকরা নরেন্দ্র আদিয়া 'অশোক তরুর অন্তরালে লুকাইয়া' তাহাদিগের ছড়া গুনিতে লাগিলেন। এসৰ মামূলী গৎ অসহা! তারপর 'ফাজিল' ছোকরা, -- इनि উপशास्त्र नायक, किना-- ठाइ आत कि করেন,-সন্ধ্যার পর কুত্র প্রকোঠে বদিয়ানিরাণ থেষের soliloquy লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন--কারণ, তাঁর চিরঈপিতা উধার অপরের সহিত বিবাহ হইবে! পর পরিচেছদে উবারাণী, মনের ছঃখে. "মা, আমি নদীগ:ড প্রাণত্যাগ করিলাম" বলিয়া व्यक्ष ३ हेटलन! व्यापन कृषिल। এमन स्मरहत নদীগর্ভে প্রাণত্যাগ করাই উচিত। আর পড়িবার প্রবৃত্তি হইল না। গ্রন্থের যেমনি, ভাষা বিকাস, ঘটনা-স্ষ্টিতেও তেমনি অদামঞ্জ — কারে রেথে কারে দেখি।'

মেঘাদূত। খ্রীনিতাই চাঁদে শীলক র্ভ্ক অনুবাদিত। চুঁচুড়া, শীলগলি। মূল্য আট আনা।
নেঘদূতের বিস্তর পদ্যামুবাদ হইয়াছে—তাহার মধ্যে
সহজ ভাব এবং সরলতায় কয়েক থানি বাঙলা কাব্য সাহিত্যে বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছে।
বর্ডমান অমুবাদে বিশেষত্ব কিছুই নাই—নিতাস্ত প্রাণহীন রচনা। চর্চার উদ্দেশ্যে, নিভূতে, এমন কবিতা রচনা করা যাইতে পারে, কিন্তু যাহা লেখা ধার, তাহাই যে, ছাপিতে হইবে এমন কি আইন

বীর বালক। (কাবা); থামতী প্রফুল্লম্যা দেবী প্রণীত। এবং কলেজ্ট্রাট সেন রাদার্স এও কোং কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। ফনাম-খাত লেখক প্রীযুক্ত দিজেল্রলাল রায় মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এই রচনা পাঠ করিছা আমি বিস্মিত ইইয়াছি। তিনি যে এই অল্প বয়সে মাইকেলের

ছন্দোবদ্ধ ও ভঙ্গী কিরণে আয়ত করিয়াছেন" ইত্যাদি। 
হঃধের বিষয়, আমরা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম 
না। চর্চা করিলে লেখিকা কালে ভালো নিখিতে 
পারিবেন, পে আশা অনঙ্গত নহে, তবে বীর বালকে 
আমরা এমন কিছু প্রতিভার পরিচয় পাইলাম না। 
অনেক স্থনেই অবান্তর অনঙ্গত উচ্ছাদের প্রাবল্য 
আছে। অর্থাৎ, অনেক প্রথম রচনা যে শ্রেণার হইয়া 
থাকে, ইহাও দেইরপা তবে ভাষাটুকু গন্তার। 
ছন্দে একটা সহজ প্রবাহ নাই—কট্ট কল্পনার ভারে 
বছস্থলই নিপীড়িত। বঙ্গমাহিত্যে মহিলা কবির 
অসন্তাব নাই; দেই জন্মই বীরবালকের কবির অতিরিজ্প 
প্রশংসা করিতে পারিলাম না। রচনার বছ দোষ 
রহিয়া গিয়াছে।

বেদান্তের আমি। প্রীভগবংদাস প্রণীত।
মূল্য আট আনা মাত্র। গ্রন্থের সমন্ত স্বত্ব লেপক কর্তৃক
বৈদ্যনাগন্থ 'থাক চক' আখড়ায় উৎসগীকৃত। গ্রন্থখানিতে 'আমি', 'ত্রিক', 'অদৃষ্টবাদ' 'আহার', 'শরন'
প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় কথার সংক্ষিপ্ত আলোচনা
আছে। সাধারণের পক্ষে সেগুলি স্বোধাও ইইরাছে
লেখকের সহিত সর্বত্র আমাদিগের মতের মিল না
থাকিলেও, গ্রন্থানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত ইইয়াছি। ইহাতে কোথাও পাভিত্যের হল্পার নাই,
ইহাই ইহার প্রধান বিশেবত।

পুরাণদর্শন-সূত্র উপক্রমণিকা—
অথবা আগ্যধ্ম, হিন্দুধ্ম শ্রীরামচক্র ও শ্রীকৃষ্ণ গ্রীভুবনমোহন শর্মা। কাশীপ্রেদে, মুদ্রিত, বেনারস দিটি। গ্রন্থানির উদ্দেশ্য, দাকারত্ব ওপুরুষ প্রকৃতিত্ব, মুণাদির দৈব বা জ্যোতিষিক ও ঐতিহাসিক বাল-নিরূপন, তার্থানি ও পাপপুণোর আলোচনা ইত্যাদি। গ্রন্থানি পাঠ করিলে লেবকের হগভীর অনুস্বিৎসাও তাহার সুশৃথল বিশ্রাস দেবিয়া মুদ্র হতে হয়। 'আহাা, 'গুরু', 'স্তি' প্রভৃতির আ্যাাজিক ব্যাখাজিল সুন্দর, প্রাণম্পণী। সহন্ধ করিয়া বলিবার লেখকের বেশ শক্তি আছে। তাহার অবতারিত তথ্যসমুহের মাথার্থা-নিরূপণের ভার বিশেষজ্ঞেরা গ্রহণ কর্পন। তবে আমরা প্রধানি পাঠ করিয়া

ভৃত্তি পাইরাছি। আগাগোড়া দিয় কৌতৃহল আগরক থাকে। অগামব্য হেতু প্রার ৭০ পৃষ্ঠা গ্রন্থকার প্রকাশ করিতে পারেন নাই! দেশেরো ছর্ভাগ্য, সম্পেহ নাই। প্রাচীন ভারত ও শাস্তাদি সম্বন্ধে লেথকের ভূরোদর্শিতা বাস্তবিক্ট উপভোগ্য। গ্রন্থের মূল্য কোথাও লিখিত দেখিলাম না।

বঙ্গীয় নাট্যশালা। 🕮 ধনপ্রয় মুখো-পাধ্যায় প্রণীত। এমারেল্ড্ প্রিণ্টিংওয়ার্কদে মুদ্রিত। मृता दादा वाना। अञ्चलानि नाशावन वक्रोप्र नाहा-भानात्र मयात्नाह्या। मयात्न बाह्यभानात्र ए अकृष्टि স্থান আছে, দে সম্বন্ধে কাহারো সতভেদ থাকিতে পারে না। আনন্দ-দান উদ্দেশ্য হইলেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্তাবে শিক্ষাদান কার্যাও ইহার বারা সাধিত হয়৷ বজায় সাধারণ নাট্যশালা, অভিনয়কৃতিমতার, শিকাশৈথিলো, স্কৃচি ও স্ভাব-বর্দ্ধক পুতকের অভাবে ক্রমেই অব:পতনের পথে চলিয়াছে। হিতোপ-দেশ যে সে কর্বে প্রহণও করে না, ইহাই তথোর অবশ্বস্থানী ক্রত পতনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ ৷ রুচি বিকৃত করিবার দিকে আধুনিক নাট্যশালার তুর্দমনীয় প্রবৃত্তি আমরা বছবার লক্ষ্য করিয়াছি ! বর্ত্তমান গ্রন্থে "পুস্তকনির্বাচন" "অভিনয় শিক্ষা" "পোধাক পরিচ্ছদ," "षृष्णभोषामि," "नाठ-शान" अञ्जि ज्ञक अर्यावनीय বিষয়েই লেশক আলোচনা করিয়াছেন : তাঁহার স্থিত স্বিত্র আমাদিগের মতের মিল না থাকিলেও তাঁহার যুক্তি ও সিদ্ধান্ত, আলোচনা-যোগ্য। বাঙগা

রক্তৃমি সক্ষে, 'ভারতী'তে পূর্বে বহু আলোচনা इहेब्राट्ड: किन्ह 'काकछ পরিবেদনা'। বাওলার প্রবল প্রভাপশালী त्रज्ञानग्राधाक व्यापनात 'नवज्ञाखा' গিরি ছাডিগা সাধারণ মভাষত ত প্রাহ্ম করিতে পারেন না! গ্রন্থকার-বর্ণিত চরিত্রাদির সম্যক ধারণা না করিয়া অভিনেতার দল কিরূপ হাস্ত ও বিরক্তির উদ্ৰেক করেন, ভাষা ধুঝিবারো যদি ভাঁহাদিগের ক্ষমতা থাকিত। অভিনয়-কলার প্রতি বাঁহার কিছু-মাত্র অত্রাগ আছে, বর্ডমান গ্রহণানি পাঠ করিয়া किनि य स्थी इहेरवन तम विवरत मत्नक नाहै। রজালয়ের স্মালোচনা, সাপ্তাহিক প্রাদির কর্তব্য কর্ম विलया आयदा बरन कति, किन जीशास्त्र कि बाहिनी मक्ति.—जाहाति मात्रात्र मुक्त मण्णामक, बीड९म नांहेरक. সেক্দপিয়রের রচনা-কোশল, চরিত্রবিস্থাদের ঘটা দেখিরা আত্মহারা হইয়া উঠেন ! বর্তমান গ্রন্থে "দর্শক ও সমালোচক" শীৰ্ষক নিবন্ধটি বতন্ত্ৰ পুত্তিকাকারে मूजिङ कवित्रा तकानप्रश्लीत बातरमध्य विनाम्रता বিভরিত হইলে ভালো হয়। গ্রন্থানি ছই একটি দোষ উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না-প্ৰথমতঃ, গ্ৰন্থথানি up to-date হইয়া উঠে নাই---বিভায়তঃ, বিভার অপদার্থ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর নামে এছের পৃষ্ঠা ভারাক্রান্ত হইয়াছে। ভাহাদিগকে এমন অয়থা প্রশ্রন্থ করা এতটুকু সমীচীন হয় नारे बिनिशारे जामामिरगत्र धात्रेगा।

বীগত্যৱত শৰ্ম।

### মিলন।

প্রেম ছিল স্থনিভূতে, স্থপপ্র ঘোরে, ভক্তি দোঁহে বাঁধি দিল স্থমকল ডোরে।

কলিকাতা, ২০ কর্ণভয়ালিস খ্লীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না হারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওন্ত বালিগঞ্জ রোড ইইতে শ্রীসভীশচন্দ্র মুখোপাধ্যার হারা প্রকাশিত।

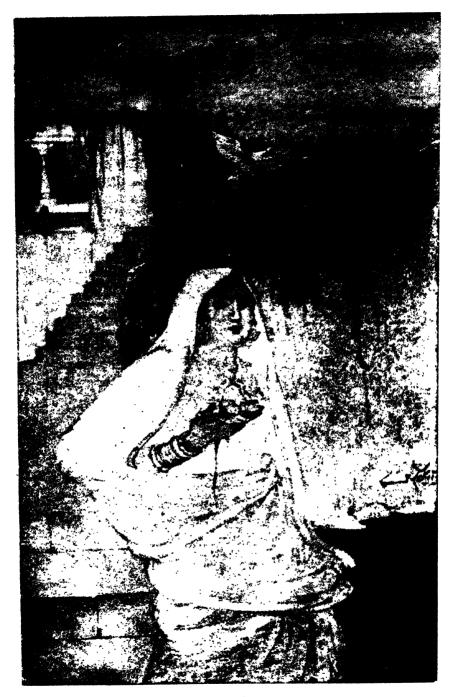

দময় দুঁ। - ইন্সাক্ত ১৮মীকুমাথ সংক্ৰাভাগিত চিত্ৰ হইটো

् कर्राष्ट्रकः, भारत्र कृष्टिकः

### ভাৰতী

৩৪শ বর্ষ ী

আশ্বিন, ১৩১৭

[ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

#### অক্ষয় রূপ।

সে ছিল সন্নাসী। জপ তপ পূজা আরাধনা নিয়েই সে থাকত। পৃথিবীর কোনো মান্থবের পানে, কোনো জিনিসের দিকে সে ফিরেও চাইত না। বনের মাঝে দেবতার মন্দিরে তার আস্তানা ছিল। বনের যত জস্ত তার মন্দিরহাবে এসে থেলা করত, যত পাধী মন্দিরচুড়ায় বসে কাকলী গাইত। মান্থবের সমাগম বড় হত না।

মন্দিরের মধ্যে দেবতার কোনো বিগ্রহ ছিল না, সম্যাসী বসে বসে যে কার পূজা, কার ধ্যান করত তা সেই জানে।

এমনি দিন বার। বর্ধার বাদল ভাঙা
মন্দির বেরে তুপুর রাতে কার চোবের জলের
মতো এসে তার গায়ে উপচে পড়ে, গ্রীম্মের
রৌদ্র ভাঙা দরজার ফাঁক দিয়ে এসে তার
মাথার সোনার কিরীট পরিয়ে দেয়, সে সব
সে থেয়ালই করে না। দিনের আলো,
রাতের আধার, বসপ্তের বাতাস, চাঁদের
জোছনা তার প্রাণের মধ্যে কোনো ভাবের
লহরী তুলতেই পারত না। দেখলে বোধ
হত যেন পাথরের মাহুষ!

মাঝে মাঝে পথহারা পথিক তুপুর রাত্রে এদে তার মন্দিরে আশ্রম নিত, ভোর না হতেই পথ খুঁজে চলে যেত, সম্যাসী তাদের

কাউকে কোন কথা ভ্রধাত না, তারা কিছু জিজ্ঞানা করলে উত্তর দিত না—চোথ বুজে বসে থাকত। কেউ যদি এসে ভক্তিভরে তার পদদেবা করতে যেত সে পা টেনে নিত। কেউ কিছু ভেট দিলে ছুঁড়ে ফেলে দিত।

এক ভার রাত্রে এক নর্ত্তকী রাজার বাড়ি গাওনা শেষ করে ফিরচে, পথে ঝড়বৃষ্টিতে পড়ে এই মন্দিরে আশ্রয় নিলে। সে শুনেছিল এইথানে এক সন্ন্যাসী থাকে। অনেকদিন থেকে এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করবার তার ভারি ইচ্ছা, কিন্তু দেখা ঘটে ওঠেনি। আজ দৈবযোগে দেখা হয়ে তার ভারি আনন্দ হল। মনে হল—আমি যা খুঁজচি এই সন্ন্যাসীর কাছে তার সন্ধান নিশ্চয়ই পাবো, নইলে আজ রাত্রে এরই কাছে বা এসে পড়ব কেন ? নিশ্চয় এ ভগবানের ধেলা!

নর্ত্তকী পরম রূপসী। তার রূপের প্রাশংসা দেশজোড়া, সেই গরবে তার মাটিতে পা পড়ে না। কিন্তু তার বড় ভর কখন সে গরব টুটে! রূপতো আর চিরদিন থাকে না! এরই মধ্যে তার রূপের প্রভা নিবে আগচে। এক একদিন আয়নার সমুথে দাঁড়িয়ে যখন দেখে নিটোল অঞ্চ টোল থেয়ে আগচে, ঘনকৃষ্ণ কেশের মধ্যে থেকে শুক্রতা উঁকি মারচে, কপালে, গালে বরসের কৃঞ্চন-রেথা ফুটে উঠচে, দেহলাবণ্য দিন দিন উবে যাচ্ছে; শত চেটা করেও চোথ ছটো আর তেমন করে কটাক হানতে পারচে না, তথন তার বুকের রক্ত যেন শুকিয়ে আসে; ভয়ে রূপ আরো মলিন হয়ে পড়ে। কি করলে রূপ অটুট থাকে এখন এই ভারে ভাবনা। সে যতই ভারে কিছুতেই কিছু ঠিক করতে পারেনা—কেবল হতাল হয়ে পড়ে।

একদিন তার দাসী তাকে বলেছিল কোনো সন্ন্যাসীর কাছ থেকে যদি গোনো ওষ্ধ নিতে পারো তবেই রূপ বজায় থাকে; সন্ন্যাসীরা মহাপুরুষ, তাঁরো ইচ্ছা করলে সবই করতে পারেন। দাসীর এই কথা তনে অবধি নর্ত্তকীর মনে একটু আশার উদয় হয়েছে। দৈবযোগে আজ সন্ন্যাসীর দেখা পেয়ে সেই আশা দৃঢ় হয়ে উঠল।

হাবভাব ছলাকলা যা কিছু সম্বল ছিল তাই দিয়ে নর্ত্তকা সন্ন্যাসীকে বশ করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সন্ম্যাসী এমনি উদাসভাবে তার পানে চাইলে যে সে চাহনি দেখে তার ভয় করতে লাগল। সে তখন সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বল্লে—
"সন্ন্যাসী ঠাকুর! দয়া কর।"

সন্ন্যানী সে কথা যেন গুনতেই পেলেনা। যেমন ভোলাভাবে বসে ছিল তেমনি বসে রইল।

সন্ন্যাসী যতই তার কথা ঠেলে কেলে দের, যতই উদাসভাব দেখায় নর্ত্তকীর মনের বিশ্বাস তত্তই বেড়ে উঠতে থাকে। সে ভাবে —এইই আসল সন্ন্যাসী বটে! এরই কাছে
যা খুঁজচি তা পাবো। এ'কে ছাড়া নর।
এই ভেবে সে সন্ন্যাসীর পা ছটো খুব জোর
করে চেপে ধরলে। সন্ন্যাসী দেখলে ভারি
বিপদ! সে তখন ছুটে মন্দির থেকে বেরিয়ে
বনের মধ্যে গিয়ে লুকোলো। নর্ত্তকী হতাশ
হয়ে সেদিনকার মতো বাডি ফিরে গেল।

তারপর থেকে রোজই সে সন্ন্যাসীর কাছে আসে—তার পারে ধরা দিরে পড়ে থাকে! তার দাসী তাকে বলে দিয়েছিল সাধুপুরুষের ক্রপা সহজে হয় না, তাই সে পড়ে পড়ে সাধ্যসাধনা করতে লাগল।

এমনি করে দিন যায়। রাজ্যের লোকে নর্ক্তীর দেখা পায় না, রাজ্যের আমোদ বন্ধ, রাজার প্রমোদভবন শৃতা। সকলে হায় হায় করতে লাগল।

রাজা বল্লেন—"বেথান থেকে হ'ক নর্ত্তকীকে এনে হাজির কর। নইলে আমি তিষ্ঠতে পারচিন।"

রাজার লোক মন্দির খেরাও করে
নর্তকীকে রাজসভার এনে হাজির করলে।
নাচ গান আরম্ভ হল, কিন্তু নর্তকীর মনে
ফুত্তি নেই বলে আসর তেমন জমল না।

নর্ত্তকী ছাড়া পেরেই সন্ন্যাসীর কাছে ছুটল, রাজার লোক তার পর দিন আবার তাকে ধরে নিয়ে এল। এমনি রোজ হতে লাগল। তার মন টানে তাকে মন্দিরের দিকে, রাজা টানে রাজসভার! টানাটানির মধ্যে পড়ে নর্ত্তকী অন্তির।

সর্যাসী দেখলে মহা বিপদ! বন ছিল নির্জন, জপতপের বেশ স্থবিধে। এখন রাজার লোক এসে রোজ রোজ হল্লা করে;— হাতী খোড়ার চীৎকারে কান ঝালাপালা!
সে ভাবলে এ তো চলবে না। একটা উপার
করতে হবে—নইলে ভিষ্ঠতে পারব না,
জ্বপতপ সব ঘুরে যাচ্ছে। নর্ভ্রকী কি চার
সেকথা তাকে জিজ্ঞাসা করে তাকে তাড়াতে
হচ্ছে। এই ভেবে সে নর্ভ্রকীকে বল্লে—
"কি চাও তুমি ?"

সন্ন্যাসীর মুথে কথা গুনে নর্ত্তকীর মনে আশার উদয় হল। সে ভাবলে এতদিনের সাধনা আজ বুঝি সফল হল। সে বলে—
"বাবা ঠাকুর! আমার রূপের যাতে ক্ষয় না হয় তাই তোমায় করতে হবে।"

সন্ন্যামী বল্লে—"দে কি কথা! আমি ভার কি করব!"

নর্ত্তকী বুঝলে এক কথার কাজ হচ্চে না। তথন দে সন্ন্যাসীকে খুব করে ধরে পড়ে বল্লে—"তুমিই পারবে! ঠাকুর তাই ত তোমার শরণ নিয়েছি।"

কথা শুনে সয়্যাসী হো হো করে হেসে উঠল। বল্লে—"রূপ কথন অক্ষয় হয়।"

নর্ত্তকী বল্লে—"হয় ঠাকুর ! হয় !
তোমরা দেবতার জানিত লোক — তোমরা দব
পারো । আমি কোনো কথা শুন্চি না !
অক্ষয় রূপ না দিলে কিছুতে ছাড়ব না—এই
রইলুম পড়ে !"

সন্থাসী একটুথানি হাদলে। বল্লে— "কুপণ ভার ধনকে কেমন করে অক্ষয় করে রাথে জান ?" নটী বল্লে — "জানি। ক্বপণ টাকা মাটিতে পুঁতে রাথে।"

সন্ত্যাদী বল্লে—"কুপণের টাকার মতো তোমার রূপকে সকলের দৃষ্টি থেকে যদি একেবারে লুকিয়ে ফেলতে পার ভাহলে রূপ ভোমার অক্ষ হয়ে থাকবে।"

নটী চুপ করে বদে ভাবলে;—নিশ্বাস কেলে জিজাসা কল্লে—"নকলকে লুকিয়ে যদি কেবল একজনের কাছে দেখাই তাহলে কি ক্ষতি হবে?"

সন্নাদী বল্লে — "হাঁ, তাহলেও ক্ষয় হতে থাকবে।"

নটী বর্লে—"এমন করে লুকবো কি উপায়ে ?"

সন্নাসী হেদে বল্লে—"উপান্ন আমি ঠিক করে দেব। তুমি যদি মনের সঙ্গে ইছা কর তাহলে তোমার রূপ আমি এমন করে ঢেকে দেব যে কোথাও একটুও ছিদ্র থাকবে না;— তোমার রূপ আছে বলে কেউ সন্দেহও করতে পারবে না।"

নর্ত্তকী আবার একটি দীর্ঘনি**খা**দ কেলে চুপ করে রইল।

সন্ন্যাদী বল্লে—"মাজ রাতে চিন্তা করে দেখো, কাল সকালে এদে তোমার ইচ্ছা জানিয়ো।"

পরদিন সকালে নটী ফিরে এসে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করলে। বল্লে—"আমার-অক্ষয় রূপে প্রয়োজন নেই ঠাকুর!"

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

## ভুবনেশ্বর।

মন্দির নির্মাণ হইতে হইতে হইল না;
মহাকালের আহ্বানে য্যাতি কেশরীকে সংগার
হইতে দোকানপাঠ তুলিতে হইল।

সে আজ পনোরো শত বংসরের কথা।
কেশরীবংশীয়গণের ললাট, তথন রাজশ্রীর
পূত তিলকে উজ্জল। সে রাজবংশের প্রায়
সকলেই শিল্পের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন।
তাহার ফলেই উৎকলের মন্দিরমালা আজ
পূণী প্রখ্যাত।

ইতিহাস বলে, উৎকলীয়গণ, সমাট অশোকের সময় হইতে, গুপ্ত বংশীয়গণের রাজস্বকাল পর্যান্ত প্রধানত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল। (খৃঃ পূঃ ২৫০—৩১৯ খৃঃ অক ) \*

তাহার পর প্রচলিত বৌদ্ধার্মে এবং
নবজাগ্রত শৈবধর্মে প্রবল বিরোধ আরম্ভ হয়।
শঙ্কর কর্তৃক উদ্বোধিত শৈবধর্ম উৎকলে
আসিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। এই
বিখ্যাত ধর্ম বিপ্লবের কাহিনী চিন্তোত্তেজক
উপস্থাস অপেক্ষা অল্প কৌতূহলজনক
নয়। হান্টার সাহেব বলেন, "For 150
years Buddhism and Siva worship
struggled for the victory."

সর্বব্যাপী বুদ্ধের সাম্যনীতি, উৎকলে তথন পুরাতন কাহিনী হইয় উঠিয়ছিল। বৈরাগ্য বড় কঠোর, বিলাস অতি পেলব! বুদ্ধের সে ধ্যান-গণ্ডীর প্রশাস্ত আনন শৈল-প্রাচীরে শিল্পের মহিমাই মৌন ব্যক্ত করিতে লাগিল,— সে অর্জ-নিমীলিত পদ্য-নেত্রের শাস্ত নিষেধ যতিগণের পক্ষে প্রচুর হইল না,—নব-প্রাপ্ত তন্ত্রাচারে তাঁহাদের মন্ত্র-পুতঃ গেরুয়া-বসন তথন কলুষিত হইয়া উঠিয়াছিল। কোথায় রহিল ধর্ম,—আর কোথায় রহিল কর্ম ! এ লব্ধ স্থোগ যথাতি কেশরী ছাড়িলেন না। শিব তাঁহার দেবতা,—উৎকলে তিনি শ্মশান-পতির ত্রিশূল বোপণ করিয়া দিলেন। এবং সাগরের ফেনা-ধবলিত নাদ-ভীষণ উত্তাল তরঙ্গে যেমন নদীর ক্ষুদ্র বাঁচিমালা গান-হারা হইয়া যায়,—তেমনি প্রবল ব্রহ্মণা শক্তির সন্মুপে অনাচার ছর্বল বৌদ্ধর্ম আপনার সকল গর্বা নিংশেষিত করিয়া ফেলিল।

উড়িষ্যার তালপত্রের পঞ্জিকা (Palmleaf Records) আমাদের জানাইয়া দিতেছে, কেশরী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা য্যাতি কেশরী ৫০০ খন্তাদে অযোধ্যা হইতে দশ হাজার ব্রাহ্মণ, উৎকলে আনয়ন করেন এবং এই উপরীতধারী সব্ধ-নমস্থ নব আগস্ককগণের জন্ত যাজপুরে অনেকথানি যায়গা ছাড়িয়া দেন। য্যাতি কেশরী নিজে উৎকলের অধিবাসীছিলেন না। তাঁহার আদিনিবাস ছিল,—অবোধ্যায়। আপনার বাহুবল এবং পরাক্রমে, উৎকলভূমিতে তিনি একটি বহুশতাব্দীস্থায়ীরাজবংশের স্পষ্ট করিয়া যান। তাঁহারই নামায়করণে যাজপুরের নামকরণ হইয়াছে। যাজপুর, তাঁহারই রাজধানী ছিল। বিভ্যমানকালে তাঁহার চিত্রমাত্রও নাই। বৌদ্ধগণকে বিতা-

<sup>\*</sup> History of Indian & Eastern Architectury.

ড়িত করিয়া তিনি ভ্বনেশ্বরে, রাজধানী স্থাপন এবং মন্দিরনিশ্বাণকার্য্য আরম্ভ করেন।

মন্দিরের কাজ কিছু কিছু হইতেছে, এমন সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইল। তালপত্রপঞ্জীর মতাহ্বসারে তিনি ৪৭৪ খুঃ মঃ হইতে ৫২৬ পৃষ্টাক পর্যান্ত রাজত করেন। য্যাতি কেশ-রীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সূর্যাকেশরী সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু মন্দিরের কোন কাজেই তিনি হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার পরবতী রাজা অনম্ভ কেশরী মন্দির নির্মাণ কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করেন এবং অলাবুকেশরীর রাজত্বকালে ইহা সম্পূর্ণ হয়। (৬৫৭ খৃঃ অঃ)। \* জগৎ কেশরী কর্তৃক ভোগমণ্ডপ নিশ্বিত হয়। (৮৫০—৮৭০ খৃ: অক)। নাট মন্দিরটা কেশরা রাজবংশের এক রাজ্ঞী ("The wife of salini") কর্ত্তক সম্পূর্ণ হয়। (১০৯৯—১১০৪)। † মান্দর নিশ্মাণের তিশ বৎসর পরেই কেশরী রাজবংশের পতন হয়। "And the last public act of the Dynasty was the building of the beautiful vestibule to the great shrine of Bhubaneswor between 1099 and 1104 A.D. or barely thirty years before the extiinction of the race" (Hunters Orissa)। ষষ্ঠ শতাকার প্রথম ভাগে মন্দিরের

নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া একাদশ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে সমাপ্ত হইয়াছে। মধ্যে স্থদীর্ঘ ছয় শতাব্দীর পরিবর্তন বহিয়া গিয়াছে। জগতে আর কোন দেবমন্দির নির্মাণ করিতে বোধ ধয় এত সময়ের আবশ্যক হয় নাই।

কেশরী বংশে ৪০ জন রাজা হইয়াছিলেন।
এবং 'তাহাদের প্রায় সকলেরই জীবনকাল,
এই একটি মান্দর নির্মাণ করিতে শেষ হইয়াছে! এখন সে বংশের কেহই বিস্তমান
নাই। তাঁহাদের রাজধানাঁও কিরূপ ছিল,
তাহা জানিবার উপায় নাই। রামেশ্বর মন্দিরের সম্মুধে বহু সংখ্যক ধ্বংসভগ্ন প্রস্তর
স্তুপ ইতন্তত বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। জনপ্রবাদ
বলে, ইহাই কেশরাঁরাজগণের প্রাণাদের
ধ্বংসাবশেষ।

শুনা যায় এখানে আগে কুল বৃহৎ এক লক্ষ মন্দির ছিল। এখন এক লক্ষ দূরে যাউক সাতশত মন্দির আছে কিনা সন্দেহ। সম্প্রতি, ভাষণ অগ্নিকাণ্ডে ভাষাও ধ্বংস হই-য়াছে। বৈদান্তিক বলেন, জগৎ মিথ্যা,— মায়ামাত্র। ভ্বনেশ্বরের বর্ত্তমান অবস্থার কথা শ্বরণ করিলে, ভাষাই মনে হয়। এখানে ভগ্নস্তুপ, ওখানে চুর্ণ বিচুর্ণ প্রাসাদাবশেষ এবং ভাষারই চারিদিকে কভকগুলা জীর্ণ ভগ্ন মন্দির; কাষারও চুড়া থসিয়াছে, কাষারও কাক্ষকার্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে— কাষারও শিরে আরণ্য বৃক্ষ শিকড় রোগণ করিয়াছে—

<sup>\*</sup> পুরুষোত্তম চল্রিকায় অলাবু কেশরীর নাম পাওয়া বায়, ষ্টার্লিং দা হব ইহাকে ললাটেন্দু কেশরা নামে উল্লেখ করিয়াছেন। (Asiatic Researchs XV 1866)। কারগুদান দাহেবও বলেন, "It seems almost certainly to have been built by Lolat Indrakesari, who reigned from A. D. 617 to A. D. 657."

<sup>†</sup> श्रकरबार्छम ठिक्क न ७८ शृष्टी।

কাহারও দেব মহিমা বিগত—মামুষেরই মত দেবতার পাষাণদেহ পঞ্চততে মিশিরাছে।

পদ্মক্ষেত্র অতি প্রাচীন স্থান। একাধিক পুরাণাদিতে ইহার উল্লেখ আছে।

এই স্থানের "ভ্বনেশ্বর" নাম আধুনিক।
"ক্রেমেকাম্রকং"—অর্থাৎ "একা্মক্রে"ই
ইহার প্রাচীন নাম।

নীলগিরির হুই যোজন অস্তরে, একান্ত্র কানন অবস্থিত।

এই স্থানের একামকানন নাম হইবার কারণ সম্বন্ধে কপিল সংহিতাকার এবং ব্রাহ্মপুরাণও বলেন:—

একটীমাত্র আমর্ক থাকার জন্ম, ইহার নাম "একাম কানন" হইয়াছে।

"একাত্র-চক্রিকা" নামক আর একখানি পুস্তকে, ইহার সীমা-নির্দেশ আছে। যথাঃ "খণ্ডাচলং সমাসাত্ত যত্তান্তে কুণ্ডলেশ্বরঃ। আসাদ্য বারাহীদেবী মহিরদেশ্বরাবধি॥"

এখানে "ভ্বনেশ্বরে"র স্থিতি সম্বন্ধে নানা প্রাণে নানাবিধ কাহিনী আছে। সে সকল কাহিনীর উল্লেখ করিতে হইলে, আজ আর অন্ত কথা হয় না। ভবে প্রধানতঃ ইহাই জানা যায়, যে মৃক্তজনতা বারাণসী ত্যাগ করিয়া, মহাদেব বিষ্ণুর নিকটে সত্যবদ্ধ হন, যে তিনি আর কথনো কাশীতে প্রত্যাগমন করিবেন না। তাহার পর হইতে তিনি তথানেই বাস করিতে থাকেন।

পুরাণ জারো অনেক মনোহারিণী কাহিনী বলিয়াছে। শিবরমা উমা এখানে গোর্চলীলা করিয়াছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ "শ্রীশ্রীকালী কীর্ত্তনে" একাফ্র কাননে মায়ের গোঠনী**না, ভাবঃম্যা ভাষার বর্ণনা** করিয়াছেন।

জগন্নাথের মন্দির, ভ্বনেখরের মন্দির অপেকা উচ্চ বটে; কিন্তু তাহার উচ্চতা ভ্বনেখরের গৌরবকে থকা করিতে পারে নাই। বছকালবাপী পরিশ্রম ও চেষ্টার, ভ্বনেখর দেবায়তনের স্তরে স্তরে শিল্পের যে স্ক্লাতিস্ক্ল কারুকার্য্য পৃষ্পপ্রতিম ফুটিরা উঠিয়াছে, তাহা স্থপ্নের মত, স্থান্দর। প্রথম দৃষ্টিতে তাহা মানবহস্তগঠিত বলিয়া বিশাস হয় না। এবং একদিন বা ছইদিন তাহার চারিপাশে না ঘ্রিয়া বেড়াইলে কিছুই দেখা হয় না। তাই কারগুসান সাহেব বলিয়াছেন;

"A weaks study of the Jagomohan, would every hour reveal new beauties."
ভূবনেশ্বের মন্দিরের পূর্বাদিকে, কণিলেশ্বর
মন্দিরাভিমুখগামী একটী পথ আছে।
পশ্চিমদিকে কতকগুলি ছোটছোট ধ্বংস-ভগ্ন মন্দির। উত্তর দিকে, বড় ভাণ্ডা নামধেয়
একটী প্রশস্ত রাজপথ এবং দক্ষিণদিকে
অনিবিড় জঙ্গল,—সেই স্থানে আগে রাজ-প্রাসাদ ছিল।

ডাঃ রাজেক্রণাশ ইহার সীমানির্দেশ করিয়াছেনঃ

"Its present boundary may be roughly described to extend from the Temple of Ramesvara to a little to the west of that of Bhuvanesvara on the west; from the latter of Temple of Kapilesvara on the south; form the last to the temple of Bhaskaresvara on the cast; and from the last to Ramesvara on the north."\*

The Antiquities of Orissa.

**ज्**रत्यदत्र मन्तित्रावशास्त्र পরিমাণ উনিশ বিঘা ভূমি। চারিদিক হুর্ভেদ্য উচ্চ প্রাচীর দারা বেষ্টিত। প্রাচীর-প্রদাব ৭ ফুট ৫ ইঞ্চ। উর্দ্ধের সামাক্ত নয়, ৩০ হাত। বিধন্মীর অত্যাচারের জন্ম মন্দিরের নির্মাতা গণকে সর্বাদাই সশঙ্কিত থাকিতে হইত। ভারতের অনেক দেবালয় মুসলমানগণের অদ্ধ ধর্মদেবিতায় বিধবংসস্তাপে পরিণত হইয়াছে। এই বিপদ নিবারণের জন্ত ভারতের মন্দির-নিশ্বাতাগণ, মন্দিরগুণিকে এক একটা ছোট-খাটো হুর্গের মত করিয়া তুলিতেন। সেই অক্তই মামুদ সহজে সোমনাথের প্রসিদ্ধ ম**ন্দি**র করতলগত করিতে পারেন নাই। দোমনাথের পূজকগণ, মন্দির প্রাচীরের অন্ত-রালে আত্মগোপন পূর্বক শান্ত ছাড়িয়া শন্ত্র-ধারণ করিয়া, মোগলের আক্রমণ ব্যর্থ করি-বার জন্ম দাঁড়াইয়াছিলেন।

এরপ বিপদ ঘটবার অবসর, বোধ করি ভ্রনেশ্বরেও থুব স্থলভ ছিল। তাই মন্দিরের চারিপাশে এইরূপ উচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করিতে হইয়াচিল।

স্থু তাহাই নয়,—প্রাচীরের গর্ভে, যাহাতে যোদ্ধাগণের অবস্থান হইতে পারে, এমন কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু এ কাজ শেষ হয় নাই,—প্রাচীরের হু'এক দিকে তাহার চিক্ষাত্র নজরে পড়িয়া যায়।

মন্দিরের ছারপথ তিনটী। তল্মধ্যে যেটা সর্বাবৃহৎ, সেটী পূর্বামুখী। ছারপ্রসার ৩১ ফুট উপরে ছাদ স্থাছে। দূর হইতে দেখিলে, দ্বার পথটাকে একটা ছোটখাটো মন্দির বলিয়া ভ্রম হয়। দ্বার পথের ত্পাশে ঘটা কল্পনা-বিক্কত সিংহমূর্ত্তি আছে। দ্বার-গৃহটীর উচ্চতা ৫০ ফুট।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া, উঠানের উপরে
পড়িলে দেখা যায়, প্রধান দেবালয় বেষ্টন
করিয়া চারিদিকে বহুসংখ্যক দেবালয়।
সকলগুলিই ছোট,—ভাহাদের উচ্চণ্ড ৬
হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০ ফুট পর্যাস্ত।
প্রত্যেকটীর বিভিন্ন নাম,—এবং কাহার ও
নির্মাণাদর্শ একরূপ নয়। সকলগুলিই
বিভিন্নকালের বিভিন্ন শিল্পী কর্তৃক নির্ম্বিত।

জনৈক লেথক বলেন, "কি ঐতিহাসিক, বা কি গঠন ও শিল্প হিদাবে, এই মন্দিরগুলির কোন মূল্য নাই।"+ আদত কথা, মন্দিরগুলি লুক পুরোহিতগণের দারা বিভিন্ন সময়ে নির্শ্বিত **ट्रेंग्राहिल! (क्वल ज्वल्यंत्र,** অর্থলাভ বাসনা চরিতার্থ করিতে পারেন না দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ ব্যয়ে এই সকল মন্দির নির্মাণ করিয়াছিল। তাহাদের অভি-প্রায় ছিল, নৃতন দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া, অর্থোপার্জনের নৃতন পথ মৃক্ত করা,—স্বভরাং মন্দিরগুলি শিল্পের সহিত সর্বাসম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল মন্দিরের ভিতরে ছু'একটীর নাম উল্লেখ যোগ্য। মন্দিরের গৃহতল, —অন্তান্ত মন্দির অপেকাও নিমাভিম্থী। এই মন্দিরটী এথানকার সকল मिन जाराका शाहीन वर जातिक वालन, ইহাই ভূবনেশ্বের সর্বপ্রথম মন্দির। মন্দি-রের ভিতরে এখনে। একটা শিবলিঙ্গ আছে।

<sup>\*</sup> List of Ancient Monuments in Bengal.

লিঙ্গ একবার প্রতিষ্ঠিত হইলে আর তাহাকে স্থানান্তরিত করা চলে না । সেই কারণেই উক্ত লিঙ্গ অত্যাপি একস্থানেই বিরাজিত আছে। এই কথা বদি সত্য হয়, তাহা হইলে ধর্মপিপাস্থ তীর্থযাত্রিগণের যে ভক্তি স্রোত আজ নৃতন মন্দিরের বিরাট শিবলিঞ্জের উদ্দেশে প্রবাহিত হয় তাহা উক্ত "ভাঙা দেউলের দেবতারই প্রাপ্য! কিন্তু এই মতের মধ্যে কতথানি সত্য এবং কতথানি মিথা আছে—তাহা আলোচনার বিষয়। আমাদের বিবেচনার উক্ত মত ভিত্তিহান।

ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দিরের আশে পাশে যে সকল বৃহত্তম মন্দির দেণা যায়,—ভন্মধ্যে পার্বতীর স্থপ্রিদ্ধ মন্দির্টী সকলেরই দৃষ্টি আক্র্রণ করে, এই মন্দিরটী প্রধান মন্দির নির্মাণের হুই শত বর্ষ পরে, বিজয় কেশরীর রাজত্বকালে স্থাপিত হইয়াছিল। काक्रकार्यात रेविहिंदा मर्भन कतिरल, मर्भक-মাত্রকেই স্তম্ভিত হইতে হয়। স্বভাব স্থলর অপূর্ব মূর্ত্তি,—তাহাদের বিবিধ ভঙ্গী,বঙ্কিমলতা —তাহার সর্বত স্থপেলব পত্রপুষ্পদৌন্দর্য্য— উৎকল শিল্পীর অসাধারণ কোদন কৌশলের বিস্থাসপটুতার পরিচায়ক। এবং ভাহার চারিধারেই প্রাচ্যশিল্পের একটা দর্শন-মধুর আলোক-ছায়া-মাধুরী যেন অজানিত পরী-রাজ্যের একটা বিচিত্র বিভ্রম-জাল রচনা করিতেছে।

ইহার পর, ভোগ-মণ্ডপ। এখানে ভুবনেশ্বরের ভোগাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ভাহার পরে নাটমন্দির, মোহন এবং সর্ব্ব-শেষে প্রধান দেউল। পুরীর জগল্লাথের মন্দির চারিভাগে বিভক্ত। ভূবনেশ্বর ভাহাই। মোহন এবং প্রধান মন্দিরটীর নির্মাণকাল এক। ভোগমগুপ এবং নাটমন্দিরটীর নির্মাণ আদর্শ এতত্ত্তয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ ত্ইটী আবো আধুনিক।

প্রধান মন্দিরের উচ্চতা ১৬০ ফুট, কলিকাতার মহুনেন্টর উচ্চতা গৌরবও ইহার
নিকটে থর্ক। প্রালণতল হইতে মন্দিরের
দেওয়াল ৫৫ ফুট উচ্চে উঠিয়াছে। তাহার
পর ছাদ! দেওয়াল হইতে মন্দিবের চূড়ার
পরিমাপ ১০৫ ফুট। মন্দিরটি মওলাকার।
সর্বোচ্চ চূড়ার নিমভাগে চারিদিকে ছাদশটী
বিনতজার সিংহম্তি।

মন্দির গাত্তে, চারিদিকেই অনেকগুলি কুলুঙ্গি বা কোটর আছে। তাহার ভিতরে ভিতরে সংখ্যাতীত পৌরাণিক মূর্ত্তি। মূর্ত্তি-গুলি পাছে প্রাকৃতিক বিপ্লবে নষ্ট হইয়া যায়, সেই ভয়ে মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতির এখানে প্রবেশ নিষেধ বটে,—কিন্তু তথাপি এমন মূর্ত্তি একটীও দেখিলাম না, যাহা অথও আছে। এই ছদ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, পাণ্ডারা বলিল, সেনাপতি কালাপাহাড়ের অত্যাচারে মৃত্তিগুলি ভয়চুর্ণ হইয়াছে।

মন্দিরের প্রায় মধ্যন্থলে একটা বিরাট দিংহমূর্ত্তি আপনার অর্দ্ধদেহ শৃত্যে প্রসারিত করিয়া আছে। নিমভাগে কোনখানে ইন্দ্র, কোনখানে কুবের এবং কোনখানে বা অগ্নি ও যম প্রভৃতির কুদ্র বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি। একজায়গায় প্রস্তরের উপরে কেশরী রাজবংশের চিত্র-স্টক কার্কার্যা। অনেকে বলেন, উহা কেশরী বংশের "Coat of Arms." নাট-মন্দিরের কক্ষতলে, একটা শায়িত বলদ-মূর্ত্তি;

—হঠাৎ দেখিলে দ্বিধায় পড়িতে হয়, যে উহা জীবস্ত কি না। বাস্তবিক, এই বলদ মূর্তিটা উৎকল-ভাস্কর্যোর একটা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

মন্দিরটি এখন জীর্ণ হইয়া পডিয়াছে। স্থানে স্থানে ব্দিয়া গিয়াছে। জগমোহনে. আলোক প্রবেশের জন্ম যে গবাক্ষ গুলি ছিল. তাহাও প্রস্তরাদি ধারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ বিরাট ছাদভারে গ্ৰাক্ষ-পাৰ্থবৰ্তী স্থান বদিয়া যাইতেছিল। একে ত মন্দিরের ভিতরে আলোক আদিবার স্বযোগ এক প্রকার ছিল-ই না, তাহাতে গ্রাক্ষ গুলি রুদ্ধ হওয়াতে মন্দিরাভাস্তরে অমা-রজনীর অন্ধতামদ প্রদারিত হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের কারুকার্য্যের প্রম-প্রিণ্তি নাটমন্দিরে (प्रथा यात्र ! এक कात्रशांत्र नील পायद्वत উপরে শিল্প স্থন্দর ক্ষোদন দেখিয়া আমরা মুগ্র ভাবে দাঁড়াইয়া রহিশাম। কি সে শিল্প। যেন একটা প্রজাপতির পাখা। যেন একটা চিত্রিত স্বপ্ন।

আর এক জারগার একট কুঠরির ভিতরে এক বৃহৎ রমণীমৃতি দেখিলাম। মৃত্তির জাণাদ-মন্তক অলঙ্কার জড়িত। আর দে অলঙ্কারের ক্ষোদনশিল্প এমন স্ক্র থে, তাহা বর্ণনাতীত। মন্দির গাত্রে, সর্ব্বিই যে সহস্র স্কৃত্র মৃত্তি আছে,—তাহাও কি অবহেলার যোগ্য ? দেখিলেই মনে হয়, তাহাদের প্রত্যেকটীর উপরেই শিল্পের কমনীয় সৌন্দর্য্যানর ক্রটি করে নাই! প্রত্যেক মৃত্তির মুথেই বিভিন্ন প্রকার ভাবের বিকশিত সৌন্দর্য্য। কেহ আলিঙ্গনোত্তত, কেহ হর্ষোৎফুল্ল, কেহ জপয়য়। কেহ প্রণায়ভাষণপুলকিত, কেহ

রণগমনোদ্যত, এবং কেহ ক্রোধক্টিলনেতা। এমনি কত বিচিত্র লীলা। নিপুণ কর্মিগণের হাতে অমন যে কঠিন প্রস্তর, তাহাও যেন ফুলের মত কোমল হইয়া উঠিয়াছে।

কিছ তথাপি সভ্যের অমুরোধে বলিতে হয়, উৎকলের ভাস্কর্যাশিল্প তেমন উন্নত নয়। স্থাপত্যে উৎকলের প্রতিদ্বন্দী জগতে নাই। কিন্তু ভাস্কর্যোর উন্নত আদর্শ, উৎকল-শিল্পীর হাতে পরিণতি লাভ ত, করিতেই পারে নাই, পরস্ক থক্তির-লাভ করিয়াছে। হান্টার সাহেব বলিয়াছেন যে,—

"The warriors form models of manly grace and the ladies frequently exhibit that exquisite type of face which the Grecian Artists have left behind them alike in Eastern and western India." অর্থাৎ উৎকল ভাত্তর্বার বোদ্ধাগণ পুরুষোচিত সৌন্দর্বার আদর্শ ছানীয় এবং প্রীসদেশীয় শিল্পারা পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে পরম রমণীয় মুথের শ্রী-সৌন্দর্বার বে দৃষ্টান্ত রাথিয়া গিয়াছেন, রমণী মূর্তি সকলে প্রায়ই ভাষা দেখা যায়।"

দ বলেক্রনাথও লিখিয়াছেন "ভ্বনেশ্বের দেওয়ালে কতকগুলি উন্নতগ্রীবা দীর্ঘাবয়বা নারীমূর্ত্তি দেখিলে এমনি মুরোপীয় ছাঁচের বোধ হয় এবং কোন কোনটীর ভঙ্গী এমনি মুরোপীয় যে, গ্রীকপ্রভাব অফীকার করিতে বিস্তর চেষ্টার আবস্থাক করে। বিশেষতঃ যখন পার্ব্বতীমূর্তির সনিহিত নিভ্তকোশে কলানিপুণা রমণীগণের মধ্যে সহসা গ্রীমীয় লামর ষ্ত্রহস্তা নারীমূর্তি দেখা যায়, তখন চম্কিয়া উঠিতে হয়—এ কি গ্রীস না ভারতবর্ধ!"

উৎকল ভাষর্থ্য গ্রীসীয় শিল্পের ছারাপাত লক্ষ্য করা যায়, তাহা অস্বীকার্য্য নয়, কিন্তু গ্রীমীয় ভাষ্কর্যকে অনুকরণ করিয়াও উৎ-

কলীয় শিল্পিণ শ্রেষ্ঠতালাভ করিতে পারেন উৎকলভাম্বর্যা প্রস্থত কয়েকটী স্থগঠিত মৃত্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে,—কিন্তু সহস্র সহস্র মূর্ত্তির মধ্যে মাত্র সেই কয়েকটির শিল্পগৌরব কতটুকু ? ভার-তের অন্তান্ত প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিতেছি. একমাত্র সাঞ্চীর ভগ্নচূর্ণ ভাস্কর্য্যকীর্ত্তি এ বিষয়ে সমগ্র উৎকলের অপেকা শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতকথা, ভাস্কর্য্য শিল্প ভারতের অক্যান্ত প্রদেশেই যথার্থভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল এবং উৎ-কলীয় শিল্পিগণ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াও শিল্পের শাখত প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া-ছিলেন। ইহার প্রধান কারণ, তাঁহারা যে হৃদ্ম কারুকার্য্যে অক্ষম ছিলেন, তাহা নয়, পরস্তু মৌলিক পরিকল্পনার অভাবই তাঁহাদের অক্তকার্য্যতার একটা প্ৰধান কারণর্রপে বিবেচিত হইতে পারে। নতুবা क्ष कांक्रकार्या व्या गर्रेन-शाविशारो, তাঁহারা কোন দেশের শিল্পকর্মার অপেকা হীন ছিলেন না।

এখন, বিন্দুসরোবর সম্বন্ধে কিছু বলিয়া, আমরা উপস্থিত অধ্যায় সমাপ্ত করিব।

বিন্দু সরোবর বা সাগর, ভ্বনেশ্বর মন্দির হইতে ছয় শত হাত উত্তরে অবস্থিত।

ভূবনেশ্বরে, প্রধান ও পবিত্র সরোবরের সংখ্যা আটটী। তাহার ভিতরে বিন্দৃসাগরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উক্ত আটটী সরোবরের নামঃ—

- रिक्नूगांशद्र। २। १० शां-यम् ना।
- ৩। কোটভার্থ। ৪। পাপ-নাশিনী।
- ে। অণাবৃক্ত। ৬। ব্ৰহ্নকুত।
- ৭। মেবকুতা ৮। রামকুত।

হিন্দুগণের শাস্ত্রমতে সকল তীর্থের পবিত্র সলিলে বিন্দুসাগর পুর্ণ হইয়াছে।

এই সরোবরের পরিমাপ, ১০ • × ৭ • • ফুট। ইহার গভীরতা, ১৬ ফুট। আসেে. ইহার চারিদিকেই পাথরে বাঁধানো সোপান শ্রেণী বিরাজিত ছিল.—এখন অন্তান্ত দিকের ধ্বংস্প্রাপ্ত হইয়াছে. সোপান একদিকে বর্ত্তমান আছে। সরোবরের মধ্যস্থলে একটা ঝুত্রিম দ্বীপ আছে, তাহার পরিমাপ, ১১০×১০০ ফুট। উত্তর পশ্চিম কোণে একটা ছোট মন্দির। মন্দিরের সমূথে একটী চাতাল এবং তাহার মধ্যস্থলে একটা শিল্পোৎকর্ষ-রম্য উৎস আছে। পুরীতেও এইরূপ দ্বীপ সমেত একটী সরোবর আছে, তাহার নাম "নরেন্দ্র তালাও। কিন্তু বিন্দুদাগর ভদপেক্ষা বুহৎ। বিন্দুসাগ-রের জল, এখন স্বত্তে এবং অসংখ্য যাত্রীর স্বেক্ছা-ক্লত ব্যবহারে তেমন পরিষ্কার নাই। সরোবরের জলে নাকি অসংখ্য কুমীর আছে। কিন্তু পাণ্ডারা যথেষ্ট ভরসা দিয়া থাকে, যে এই কুমীরেরা পিতৃপিতামহ পর্যায়ক্রমে এথানেই প্রমন্ত্রে ব্যবাস করিয়া আসিতেছে এবং দেবাদিদেবের ভয়ে, তাহারা মাহুষের কোন অপকার করে না। তাহারা একেবারেই পরম বৈষ্ণব শুনিয়া, আমার সঙ্গী বন্ধুবর্গ ধর্মের অপার লীলা ভাবিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে জলে সাঁভার দিতে লাগিলেন।

আগে, এই সবোবরের দৃশ্য বড়ই চমৎকার ছিল। ইহার চারিদিকে ঘন-বন-শ্রামা ছারা-লোকক্রীড়াবিচিত্রা ভূমি। সেই বনের মাথার মাথার, মন্দিরের পর মন্দির,—ভাহার পর মন্দির— এই রূপ সপ্তসহত্র দেবার্তনের সপ্ত- সহস্র চূড়া আকাশ ভেদ করিয়া উঠিত,—এবং
সন্ধ্যা সমাগমে যথন সেই সপ্তসহস্র দেবপীঠের
অসংখ্য অর্চকগণের ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠ হইতে
ভগবানের অনাহত উদাত্ত মহিমাগাথা উচ্ছু দিত
হইয়া উঠিত,মন্দিরের অযুতদীপমাগার উজ্জ্লআলোক যথন বিন্দু সাগরের অমলজ্লের
সহিত তালে তালে নাচিতে থাকিত, তথন
স্বর্ণের সৌন্দর্যাও বৃঝি মান হইয়া যাইত!
আজ আর সে দিন নাই। এখন ক্ষেক

শত মাত্র মন্দির আছে, তাহাও পতনোলুথ,—ধবংস,—ভগ্ন! এথন কেবল যেন একটা অটল গান্তীর্য্য বিপুলবেদনাভার বক্ষে চাপিয়া এই পুণ্য ভূমিতে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া আছে! আর তাহার চারিদিকে, শ্রামায়িত বনম্পতির শাধায় শাখায় উন্মাদ পবনের রোদন-মাথা বেহাগ তান যেন অস্তরের স্মৃতি-কাতর মৌন ভাষার সহিত করণ স্থর জুড়িয়া দিতেছে।
শ্রীহেমেক্রকুমার রায়।

## পোষ্যপুত্ৰ।

93

বাড়িথানির দরজার উপরে পাথরের উপর সোনালি অক্ষরে বড় বড় করিয়া লেখা আছে আশ্রম। আশ্রমের পশ্চাতে বাগানের শেষ-ভাগে পেয়ারা ও লিচু গাছের মধ্য দিয়া একটি ছোট কুটির দেখা ষাইতেছিল,—দেই কুটিরে ছেলেদের কথিত স্বামীজি আদিয়া বাদ করেন।

দাওয়ায় মুগচর্মে সম্যাসীর নিকট কম্বলের আসনে শিয়া বসিয়া আছেন! বাঁশের খুঁটি জড়াইয়া তরুলতা ও ঝুমকাফুল খোলার চালের উপর পর্যান্ত ছাইয়া রহিয়াছে, মাটির দেওয়াল আইভি জড়িত হইয়া ছবিথানির মতন দেখাইতেছিল। ঘরের দরজাটি ভেজান আছে; ভিতরে स्मार्ब्डिं शिव्दनत कमखन्, এकि ध्नाि छ পিত্তল পিলম্বজের উপর একটি ভিন্ন একথানি কম্বলের শ্যা মাত্র উপকরণ। শীতের স্বল্লায়ু সূর্য্যকিরণ সেই শাখা-নিবিড় বুকান্তরাল দি য়া সাদরে গুরু-শিষ্যের অঙ্গ বেষ্টন করিয়াছিল। চারিদিকের

গাছগুলায় বুলবুল পাপিয়া চড়াই প্রভৃতি পাথীরা আনন্দ কলরবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। একটি চক্রবাকমিথুন নদীতীরে তাহাদের সারারজনীর আগতপ্রায় বিচ্ছেদাশঙ্কায় মৌন-বিষাদে মুথামুথি বসিয়া আছে। মাছরাঙ্গা ও বকগুলা শিকারের চেষ্টায় তথন ও জলের মধ্যে পা ডুবাইয়া উৎস্কে নেত্রে ঘুরিতেছে। কর্ম্ম-ক্ষেত্র সংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণীটি প্রতিনিয়ত তাহাদের কর্মকেক্সের চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেহই কর্মাহীন নয়।

শিষ্য কিছুক্ষণ সেই সমস্ত চাহিয়া চাহিয়া দেখিল; তার পর দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিল "তবে কি আপনি কর্ম্মোগকেই প্রধান যোগ ও গৃহস্থাশ্রমকে প্রধান আশ্রম বলেই মনে করেন ?" গুরু কহিলেন "আমার এই প্রকার ধারণা।"

"মাৰ্জ্জনা করবেন, তবে সে আশ্রম ত্যাগ করে আপনি কেন এপথে এসেছেন ?" সন্ন্যাসী একটু হাসিলেন, বলিলেন, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে, বৎস! আমাকে আদর্শ করোনা;
আমরা মহাজনের পদামুদরণ করতেই
উপদিষ্ট হয়ে থাকি।"

"গুরুদেব দেই উপদেশ তো "শক্রে নিত্রে পুত্রে বন্ধো মাকুক যত্নং বিগ্রহ সন্ধোঃ"। ভাতো আমায় বলচেন না।"

শনীরদ! তুমি যে ভ্লপথ ধরে বদে আছ। তোমার যাবার দরকার কোরগর তুমি পঞ্জাবমেলে চড়ে বদলে। এখন অগত্যাই সেইখান থেকে ফিরে আবার পেনেঞ্জারে চাপতে হবে। তোমাদের মহাজন ভগবান্ শক্ষর নহেন। নরপ্রেষ্ঠ রামচক্রই হিন্দু গৃহস্থের আদর্শ। "

শিষ্য প্লবং চমকিয়া উঠিল, কিছুক্ষণ শুক্ত হইয়া থাকিয়া কঠোথিত দীর্ঘ নিধাদটা অলে অল্পে পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধ স্ফুটস্বরে আপনা-আপনি বলিল "রামায়ণের রামচক্র, পিতৃবংসল পত্নী-প্রেমের আদর্শ! গুরুদেব যে পথে মাস্থবের মৃক্তিমার্গে পৌছবার শত বাধা সেই পথকেই আপনি কিজন্তে শ্রেষ্ঠ পথ বলচেন?

শুরুদেব হাসিয়া বলিলেন, "ভরত ও
রামচল্র ছজনকেই "বিশ্বামিত্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন একটা পথ বিপদস্কুল কিন্তু সেই
পথেই শীঘ্র পৌছন যার,—আর একটা পথ
নিরাপদ কিন্তু গম্যস্থানে পৌছতে বিলম্ব হয়।
ভরত কি বলেছিলেন তাত জান ?" তার পর
একটু গন্তীর মুথে বলিতে লাগিলেন "বৎস!
মনে কর তুমি আমি সকলেই আমরা সংসার
ত্যাগী হইয়া কৌপীন গ্রহণ করিয়া এই
বিরূপাক্ষের তুই তীরে যোগাদনে বিস্মা
রহিলাম, কিন্তু তাহার পর? আমাদের
আহার যোগাইবে কে? তথান যদি ধার্ম্মিক

গৃহস্থ আমাদের ডাকিয়া আহার না দেন
তবে আমাদের সাধন ভজন যোগ উপাসনা
সমুদরই তো নদীগর্ভে বিসর্জন দান করিয়া
আহার্য্যান্থেরণে ছুটিতে হইবে ? তবেই নেথ
যে নিজে নিক্ষাম নির্দিপ্ত থাকিয়া অন্তের
ধর্ম কর্মের সহায় হয় সে বড়—না যে অস্তের
উপরে নিজের ভার চাপাইয়া দিয়া নিজের
ভাবনা মাত্র লইগ্রা রহিল সে বড়?"

শিষ্য চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কথা কহিলেন না। শুরু পুনশ্চ কহিলেন "আমার নিজেরি উনাহরণ দেখ, পূর্বে আমি দশজনকে অর দিতাম, নিজের সঙ্গে অন্থ পাঁচজন আত্মীয় স্থজনের শুদ্ধ জীবিকার উপায় করতাম,—কিন্তু এখন আমি কিকরছি? নিজের আহার অবশু বন্ধ হয়নি তা অন্থ পাঁচজনে ঘোগাচেচ; কিন্তু অন্থের আহার যোগাবার আমার যেটুকু ক্ষমতা ছিল সেইটুকুই ত্যাগ করেছি। গৃহীই যথার্থ স্থিত্যাগী; সে যা কিছু করে সকলি প্রায় অন্থের জন্ম —পিতামাতা পত্নীপুত্র আত্মীয়পর কারও না কারও জন্ম; কিন্তু সন্মানী যা কিছু করে সে সমুদয়ই তার নিজের জন্ম। গৃহীর ধর্ম্ম কি বড় নয় ?"

নীরদ কুঞ্জিত হইরা কহিল, "কিন্তু দেরকম গৃহস্থ এখন আর কৈ ?" গুরু কহিলেন, "আছে বৈ কি বেটা অনেক আছে। অধার্মিক গৃহস্থ ও ভণ্ড সন্ন্যাসী উভয়েরি সংগানিতাস্ত কম নর, কিন্তু তুলনায় বোধ হয় ভণ্ড সাধুর সংখ্যাই অনেক বেশি। বংস তোমার সঙ্গে আমার তো এ বিষয়ে অনেক বারই কথাবার্দ্ধ। ইয়েছে। প্রীকৃষ্ণরূপী ভগবান বিশিয়াছেন "কর্মবোগ ব্যতীত সন্ন্যাস পাওয়া অসম্ভব।" নবপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা যুবক আবার বহুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে দিনাস্তের শেষ আলোটুকু শীত-শুরুপক্ষের জ্যোৎসাজড়িত মান কুহেলিকায় মিশাইয়া গেল। বারান্দার সন্মুখে শুরুষা তৃতীয়ার চাঁদ কুয়াসা ও হিম জাল ভেদ করিয়া অন্ধকার বনবীথির পরপার হইতে ভাসিয়া উঠিলেন, শীতের বাতাস ঝির ঝির করিয়া শুরু স্থির গোছের পাতা কাঁপাইতে লাগিল, পল্লীবধুদের কোমল ওষ্ঠপুত মঙ্গল শুজাবনি তথন থামিয়া গিয়া চারিদিক নিস্তর্ক হইয়া গিয়াছিল। বাত্র কর্প্তে নীরদ জিজ্ঞাসা করিলেন 'বিদি আমি আমার কর্ত্ব্য করিতে গিয়া অন্তের ক্ষতি করিয়া ফেলি ?

"রামচন্দ্র বনবাসে যাইবার সময় পুরবাসীর শোক দেখিয়াও কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হন নাই, নিজের হৃদ্পিও ছিঁ ড়িয়া ফেলিয়াও স্বাধ্বী সহধর্মিণীকে বর্জ্জন পূর্বেক রাজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া-ছিলেন। নীরদকুমার! যার দেশে এখনও সে চিত্র রয়েচে সে কেন বুথা সন্দেহ পোষণ করে কন্ট পায়।

শিষ্য নীরদকুমার অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অধীর কঠে কহিল, "সদ্ধার সময় চলে যাচ্ছে আমি বিদায় নিই।, নীরদ অপ্রকৃতিস্থ ভাবে প্রণাম করিয়া সন্মাসীর আশীর্কাদ শেষ হইবার পূর্বেই চলিয়া গেল; সন্মাসী ঈষৎ বিশ্বয়ের সহিত স্বাভাবিক গন্তীর ভাবে উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সন্ধ্যাবন্দনা সারিয়া বাড়ির মধ্যে না গিয়া নীরদ কুমার সেদিন অনেকক্ষণ পর্যান্ত দক্ষি-

ণের খোলা বারান্দায় পদচারণ করিয়া বেড়া-ইতে পাগিল। অনেকদিন পরে আজ আবার ষেন তাঁহার স্মৃতিসাগরের তলদেশ পর্যান্ত আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল,--ভাহার বৈচিত্রাময়ী জীবননাটিকা আলোপান্ত একে একে অঙ্কের পর অঙ্কে অভিনীত হইতে হইতে আজ এমন একটি জটিল সমস্তাপূর্ণ স্থানে আ্সিয়া পড়িয়াছে যে এখানে আটকাইয়া থাকা বা ইহার পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাওয়াও আর সম্ভব নয়। মহাসমুদ্রে যে ভেলা ইচ্ছাস্রোতে ভাগিয়া যাইতেছিল আজ হঠাৎ দে চড়ায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, এথানকার আশ্রয় সবলে ঠেলিয়া নীরদ সারাজীবন ভাসিতেও সন্মত ছিল; কিন্তু যে কঠিন ধরিয়া এই আদেশের হস্ত তাহার বাহু ক রিয়া দিকে ই আকর্ষণ আনিতেছে তাহাকে বাধা দিবার যে শক্তি নাই!

নীরদের সমুদম শরীর পুনঃপুনঃ কাঁটা দিয়া শিহরিয়া উঠিল। যাহার কাছে মুথ দেখাইবার একটুথানি মাত্র উপায় রাখে নাই; যাহার প্রতি নিজের নিদারুণ ব্যবহার মনে করিলে জগতের সমুদয় অন্ধকার দিয়াও ল জ্জিত মুথ ঢাকা পড়ে না,—কেমন করিয়া দে এই অপরাধের কালিমাথা মুখে তাহার দেই অবিচলিত স্থির অম্বর্ডেদী দৃষ্টির সমুখে গিয়া দাঁড়াইবে ? সে কি তাঁহাকে ক্ষমা ক্রিবে? সে কথনও ক্ষমা ক্রিতে পারে? সে কি তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমা পাইয়াছিল প ना ना विधा नग, णङ्जा नग्न, वन हारे, मतन वन हारे, त्यात कतिया श्वनत्यत्र এ पूर्वनाडा ত্যাগ করিতেই হইবে,—অপরাধের দণ্ড মাথা পাতিয়া লইতেই হইবে। যে অহন্ধার এতদিন

ধরিয়া এই নএক যন্ত্রণা সহু করাইল সেই গৰ্ককে ভূলুষ্ঠিত না দেখিলে বুঝি তাহার ভাগা-বিধাতা প্রসন্ন হইবেন না। তবে তাই হোক, তবে তাই হোক! নীরদ একটা থামের গায়ে ভর দিয়া অনেকক্ষণ পর্যাস্ত চুপ করিয়া অনিৰ্দ্দেগ্ৰ চাহিয়া বুহিল। অন্ধকারে যদি সে এখনও এ পাপের প্রায় শ্চিত্ত না করে ভবে চিরজীবন অনুতাপ করা ভিন্ন তাহার আৰু দ্বিতীয় পথ নাই। একখানা পাতলা মেঘে চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিল,ঝোপের ভিতর হইতে শুগাল ডাকিতে লাগিল,আকাশে नक्ष प्रथा याहे (छिष्ट ना, -- विकिं जाकारत গায়ে জোনাকির পুঞ্জ ঝকমক করিয়া জলিতেছিল; নিশাস ষেন বুকের মধ্যে আটকাইয়া আসিতেছিল; জোর করিয়া একটা দীর্ঘ নিখান টানিয়া নীরদ অফুটধ্বনি করিয়া উঠিল "মা।" মা বলিতেই এক-সঙ্গে অনেক দিনের অনেক কথাই তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল, ক্রমে হই চোথ জলে ভরিয়া আদিল; আবার সে মৃত্স্বরে বলিল "মা মা মা" ! এমন সময় কে তাহাকে স্পাৰ্শ করিল, সে স্পর্ণ কি স্নেহপূর্ণ কি সাম্বনা মাথান! নীরদ অভিভূত ভাবেই তাঁহার বাহুর মধ্যে আপনাকে ভাডিয়া দিয়া मुनि उत्तर् की नकर्ष कहिन 'मार्गा !' मन्त्रामी ছেলেটির ছোট মতন তাহার মাথাটা নিজের কাঁধের উপর রাখিয়া কহিলেন "তোমার কি মা আছেন?" নীরদের ছই চোথ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; সে মাথা নাড়িয়া জানাইল যে "না"। দেই সঙ্গে সঙ্গে ভাহার ভারও অনেকথানি কমিয়া আদিতেছে বুঝিতে

পারিয়া সন্ন্যাসী কোন বাধা দিলেন না, গন্তীর সম্বেহে তাহার মাথায় পিঠে হাত वृताहेट नाशिटनन। नोबरनब मत्न इहेन যে, মাকে দে এই মাত্র প্রাণের দারুণ জালার অন্থির হইয়া ডাকিয়াছিল তিনিই তাহার ব্যাকুল আহ্বান অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া অদৃশ্র ণোক হইতে মাতৃহদয়ের সমস্তটুকু কেহধারা এই স্পর্শের মধ্যে ঢালিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক অঙ্গুণীটি তাহার প্রতিশিরার ভিতর দিয়া একটি তাডিত সঞ্চা-লিত করিয়া দিতেছিল,—এ রকম স্পর্শ সে কতদিন অনুভব করে নাই। এই টুকুর জ্ঞাই যে তাহার মনঃপ্রাণ নিদারুণ ভৃষ্ণায় গুখাইয়া উঠিয়াছিল,—সমস্ত জীবনের বিনিময়েও সে যে ভধু এইটুই চাহিয়াছে; ভধু এই টুকুই চাহি-তেছে,—তাহা আজ সে জীবনে এই প্রথমবার যেন ভাল করিয়া ব্রিতে পারিল। সারাজীবনটা বুঝি এই পাওনাটুকুর অভাবেই তাহার এমন ব্যর্থভাবে কাটিয়া গেল,—এইটুকু দাবীই বুঝি তাহার চিত্তে বাল্যাবধি হুর্জন্ন অভিমানরূপে জাগিয়া রহিয়াছিল। মাতৃকরতলের স্নেহ তাড়-নায় তো তাহা প্রস্থু হইবার অবসর পায় নাই; মাতৃ স্তন্মের ক্ষীর ধারায় তো দে শুক্ষকণ্ঠ আর্দ্র ইবার সময় পায় নাই, তাই সে বুঝি এতদিন বিশ্বস্তপ্তদয়া বালিকার কল্যাণময় প্রীতি ম্পর্শেও সম্কৃচিত সন্দেহে কেবল নিস্কির কাঁটার দিকেই বন্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখিয়াছে, ওজনের ফাঁকি ধরিয়া লড়াই করিয়া বেড়াই-য়াছে, বিশ্রামের স্থ চিনে নাই। কেমন করিয়া চিনিবে ? সে যে রন্মান্ধ, অভাব ও আকাজ্ঞা হৃদয়ের কানায় কানায় ভরিয়া আছে, व्यथह कारन ना त्य तम किरमत व्याकांक्या;

কোনথানটার তাহার অভাব ঘটিতেছে। ধূলামলিন,কণ্টকক্ষত, ক্লাস্ত চরণ, ঘুর্ণিত মস্তক,
জীবন যুদ্ধে পরাভূতপ্রায় আজ সে বুঝিল,
তাহার হৃদয় কেন ত্যাগের আনন্দ, ক্ষমার
শাস্তি উপভোগ করিতে,সহু করিতে পারে না।
পৌরুষ,মনুষ্যস্ব,য়শ সমস্তই যেন তাহার কাছে
ছায়াবাজির মতন অস্পাঠ, স্বপ্লের মতন মিথা
হইয়া দেখা দেয়। তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা,
তাহার মানসিক বল, তাহার কর্ম্মের উদ্দাপনা
তাহার নৈতিক উরতির "বর্ষ" প্রভৃতি লইয়া
তাহার ভক্তগণের আন্দোলন,চারিদিকের অজ্ঞ
প্রশংসাবাদ ও ধরুধ্বনি তাহার চিত্তে যেন
অলম্ভ লোহার বাড়ি মারে।

সন্ন্যাসী নিঃশব্দে তাহার শিথিপ একথানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া আরো একটু কাছে সরিয়া আদিলেন। ঘরের ভিতর হইতে একটা ঘড়ি বাজিয়া আবার থামিয়া গেল। আকাশে তরল কোয়াশার পাতলা আবরণ সরাইয়া চাঁদ একবার কিছুক্ষণের জন্ত পূর্ণ কৌতূহলে উজ্জ্বল মুখে চাহিয়া দেখিলেন। নীরদ এতক্ষণে কথা কহিল "গুরুদেব"? গুরুদেব তাহার ঈষৎ হির মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া সকরুণ স্নেহে তাহার মাথায় হাত রাথিয়া কহিলেন "নীরদ"?

"আমি যদি দূরে থেকে প্রায়শ্চিন্ত করি ? কাছে যাবার আমার যে উপায় নেই—।" তাতে কি প্রায়শ্চিন্ত ঠিক হবে নীরদ ? তাই কি কর্ত্তব্য ?" আবার সেই কর্ত্তব্য । অধীর হইয়া নীরদকুমার বলিয়া উঠিল। "অনেক যে দেরি হয়ে গেছে—এখন এ ভূল কেমন করে শোধরার তা যে কিছুতেই ভেবে পাচিনে"।

मन्नामी विलिद्य "नीत्रम्, मानद्यत প্রবৃত্তি মানবকে পদে পদে প্রলোভিত করিয়া থাকে, তাই বলিয়াই কি তাহার হাতে শিশুর মত আত্মসমর্পণ করিয়া দিবে ? বিলম্বে অন্তায়ের মাত্রা বর্দ্ধিত হইতে থাকে-কমে না।" সন্ন্যাদী তাহার উত্তর প্রতীকায় অনেককণ পর্যান্ত চুপ করিয়া রহিলেন I কোন উত্তর বাসাডা নাপাইয়া অবশেষে আবার বলিলেন পথ থুঁজেছিলে, — সোঞ্চা সরল সভ্যের পথ তোমার সন্মুথে। সাহস করে, বিধাহীন रुरा, त्कान निरक ना छात्र छल या। পৌছান कि ছू हे দেখবে গম্যস্থানে কঠিন নয়"।

মুথ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া অবরুদ্ধ অবে ক্ষীণকঠে নীরদ কহিল "কিন্তু আমি যদি কাহারও স্থথের হস্তারক হই । যদি কেহ আমার কার্য্য ফলে অস্থী হয় ?"

"কর্মস্তে বাধিকারস্তে মা ফলেয়ু কদাচন, এই মহাবাক্য ভূলিও না ? কর্ত্তব্য কর্মে বিধা করিতে নাই।"

চাঁদের আলোগ যে মুথ মরণাহত রোগীর মতন মান দেখাইতেছিল, মুহুর্ত্তে মুথের নবীন ষাস্থ্যের উচ্ছলতায় দীপ্ত ভাহা হইয়া উঠিল। দে তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল, তুই পায়ের ধুলা লইয়া মন্তকে দিল, তার পর উঠিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল "আশীর্কাদ করুন উপদেশে কর্ত্তব্য পালনে ষেন আপনার আর দ্বিধাযুক্ত না হই। ভাগ্যে যা হয় হোক।" সন্ন্যাসী তাহার শ্রদ্ধাবিত মন্তকে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, "ঈশ্বর ভোমার মঙ্গল করুন"।

# ইংরাজের দৌত্য।

#### সময়— অষ্টাদশ শতাকীর প্রথম ভাগ।

( २ )

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বাহাত্র ষথন দেখি-**टान ए** उरकार उ जनान जनक्षारा है : ताज কোম্পানি বাৎদরিক মাত্র তিন সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে অবাধ বাণিজ্যের অধিকারী হইয়াছেন এবং ইচ্ছামত হুর্গাদি নির্মাণ করিতেছেন, তথন হিন্দু ও অন্তান্ত বণিকগণ যে হারে শুকু প্রদান করিয়া বাণিজ্য করিতেন, তদ্মপ হার है : ब्राह्म निरात निक्र नारी कतिरान । व्यवश्र ইংরাজগণ এ প্রস্তাবে অত্যস্ত উত্তেজিত হইয়া বিলাতে তাঁহাদের ডিকেক্টরগণের নিকট মত চাहिया পाठाहै लगा ডিবেক্টরগণ নবাবের এই আচরণের বিরুদ্ধে দিল্লীতে বাদসাহ मकारण पृष्ठ প্রেরণের ব্যবস্থা দিলেন এবং যাহাতে বোম্বাই ও মাদ্রাজের অধ্যক্ষগণ বাংলার অধ্যক্ষের সহিত একতা হইয়া এই কার্য্য করেন ভজ্জগু আদেশ প্রেরণ করিলেন।

কলিকাতার শাসনকর্ত্তা বঙ্গদেশ হইতে সারমান ও ষ্টিভেনসন নামক হুইজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে এই কার্য্যের জন্ত মনোনীত করিলেন। ইংরাজী ও পারসী ভাষাভিজ্ঞ থোজা সারহদ নামক একজন আর্মানী এবং ডাক্তার হামিন্টনও এই কার্য্যের সহকারী নিযুক্ত হুইলেন। কলিকাতার সদস্তগণ বা থোজা সারহদ তৎকালীন দিল্লিদরবারের আভ্যন্তরিক বৃত্তান্ত কিছুই অবগত ছিলেন না! কিন্তু একমাত্র লাভাকাজ্ঞান প্রণোদিত হুইয়াই

থোজা সারহাদ এই দোতাকার্য্যে সহকারী
হইলেন। ইঁহারা কলিকাতা হইতে
নোকাযোগে যাত্রা করিয়া প্রথমে পাটনা
পরে তথা হইতে ১৭১৫ খৃঠাকের ৮ই
জুলাই দিল্লা পৌছেন। মাত্র তিন মাস
সময় পর্বে অতিবাহিত হইয়াছিল! এই
দোতাকার্য্য সংক্রান্ত পত্রগুলি মাদ্রাক্রে
রক্ষিত আছে;—ইহা হইতে আমরা দিল্লীর
তৎকালীন অনেক অবস্থা অবগত হই।

 निल्लोत প্रथम পত্র—তারিথ ৮ই জুলাই, ১৭১৫ সন—"গত ২৪শে জুন আমরা আগ্রা **इ**हेट बापनामिशक (क्विकांजा मन्यः গণকে) পত্র দিয়াছি। জাঠদিগের হস্তে আমাদিগের বিশেষ কোন অস্ত্রিধা হয় নাই: তবে এক রাত্রিতে কতকগুলা দম্মা তিনবার আমাদের বিরক্ত করিয়াছিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই। ৩রাজুলাই আমরা ফরকাবাদ পৌছি। তথায় পাদ্রী ষ্টিফেনাস্ व्याभारतत निक्रे इहेंगै नित्रना व्यानन-আমরা যথোচিত সমাদরের সহিত উহা গ্রহণ করি। ৪ঠা তারিখে আমরা দিল্লী হইতে ছয় মাইল দুরবর্তী বাওড়াপুলে পৌছি এবং দরবারে শীঘ্র প্রবেশাধিকার-লাভের চেষ্টার জন্ম পাক্রীকে দিল্লী পাঠাইরা দিই। ৭ই তারিখে আমরা রীতিমত সাজ-সজ্জাসহ দিল্লী প্রবেশ করি। সম্রাট হহাজারী তুইশত অশ্বারোহী ও মনসবদার এবং

প্লাতিক দৈন্ত আমাদের অভার্থনার্থ প্রেবণ করেন। \* নগরের মধ্যেপৌছিলে থানবাহাতর मनाव९ व्यामानिशदक প্রাদান পর্যান্ত করিয়া লইয়া যান। তথায় আমরা বেলা বিপ্রহর পূর্যান্ত অপেকা করি। থানদৌরান বাহাত্র 🕆 আমাদের বিশেষ সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করেন এবং আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিবেন এরূপ আশ্বাস দেন। ছুইপ্রহরে সমাট দরবারী হুইলেন এবং দেই সময়ে আমরা সকলেই উপঢৌকন দ্রব্যের কিছু কিছু নিজ নিজ হত্তে করিয়া তাঁহাকে উপহার দিলাম। উপহারের মধ্যে হাজার এক স্বর্ণমোহর, মৃণ্যবান প্রস্তরাদি সমন্বিত ঘড়ী, পুণিবীর মানচিত্র, গন্ধদ্রব্য এবং অক্তান্ত উপহার এবং তৎসহ গ্রাবরের পত্র তাঁহার সমুথে উপস্থিত করিলাম। ‡ সারমান এবং সারহাদকে সমাট মুলাবান থেলাৎ দিলেন এবং আমরা সকলেই বিশেষভাবে অভার্থিত হইলাম। নির্দিষ্ট বাদা বাটীতে উপনীত হুইলে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ রসদ

দেওয়া হইল। সন্ধার সময় সলাবাৎথান প্নরায় আমাদের তত্তামুদন্ধানে আদিয়া নানারপ গলে ত্ই ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিলেন। আমরা প্রথমে থানদৌরানের ও পরে উজীর ও অগুল সকলের দহিত সাক্ষাতের জন্ম আদিই হইয়াছিলাম। উজীরকে অস্তুই করিবার আমাদের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু খানদৌরান যথন আমাদের প্রতি বিশেষ ক্লপান্বিত, তথন ইহা ভিন্ন অন্ম উপায় দেখিলাম না।"

১৭ই জুলাই তারিথে দিল্লী হইতে যে পত্র
লিখিত হয় তাহাতে আমরা জানিতে পারি
যে ইংরাজ দূতগণ জৌদি থা নামক একজন
সভাসদের পরামর্শে কার্য্য করিতেছিলেন।
পত্র নিম্নলিখিত মর্শ্মে লিখিত হইয়াছিল
"দিল্লী ১৭ই জুলাই—আমরা পুর্বেই দিল্লীতে
নির্ব্বিদ্নে পৌছা সংবাদ পাঠাইয়াছি এবং
সেই পত্রে বাদসাহের সহিত সাক্ষাতের কথাও
লিখিয়াছি। তৎপর, আমরা উজীর আবহলা
থাঁ ও খানদৌরানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি;

- \* স্থাতের উপটোকনের আত্মানিক মূল্য সাড়ে চারি লক্ষ টাকা কিন্ত খোলা সারহাদ দিল্লীতে বে সমস্ত পত্র লেখেন তাহাতে জানান্ যে উহাদের মূল্য পনর লক্ষ টাকা। স্থাট এই সংবাদ লোকপরস্পার্য অবগত হইয়া, যে যে প্রদেশের মধ্য দিয়া ইংরাজদুতদিগের দিলী যাইবার পথ নির্দ্দিষ্ট হয় সেই সেই প্রদেশের শাসনকর্তাদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যে তাঁহারা যেন এই দৌত্য-বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের রীতিমত বন্দোবস্ত করেন।
- † খোলা হোদেন বঙ্গদেশ হইতে ফেরোকসিরাকের সমভিব্যাহারে দিল্লি আইদেন। ইনি সম্রাটের বিশেষ প্রিরপাত্র ছিলেন। স্মাট সিংহাসনারোহণ করিয়াই ইহাকে খানদৌরান উপাধি দেন। ইনি স্মাটের বৈতন বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন এবং স্থাট ইহার প্রামর্শ অনুসারেই সকল কার্য্য করিতেন।
- ‡ "Ioor gold mohurs, the table clock set with precious stones, the unicorn's horns, the gold escretoire, the large piece of amber greese, and chelumgie Manilla work and the map of the world." Vide Wheeler's Early Records of British India. Escretoire অর্থাৎ লিখিবার টেখিল ambergreese সমুদ্রে ভাসমান একপ্রকার গন্ধবায়। ইয়া উষ্ণ-প্রধানদেশের সমুদ্রের উপকুলে অথবা ভিমি মৎস্থের উদ্বের পাওয়া যায়।

উভয় স্থলেই আমরা সদ্মান অভার্থনা লাভ করিয়াছি এবং যাহাতে কার্যাদি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তাহার ভরসাও পাইয়াছি। এপর্যান্ত যাহা করিতেছি তাহা জৌদিথার পরামর্শা-মুসারেই করা হইতেছে। \* গত ১১ই তারিথে আমরা-ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। ইংরাজদিগের নিকট যে তিনি যথেষ্ট ক্লতজ্ঞ একথা তিনি বারংবার বলিলেন এবং এপর্যান্ত যদিও কোন প্রত্যুপকার করিতে পারেন নাই-এইবার করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যাহাতে আমরা থানদৌরান হইয়াছেন। এবং সালাবৎথার মন্ত্রণাকুসারেই সকল কার্য্য করি তজ্জন্ম বিশেষ উপদেশ দিলেন। যখন আপনার (গবর্ণরের) পত্র তাঁহার নিকট পাঠাই, তথন তিনি পত্ৰেও এই উপদেশ আমাদের প্রতীতি হইয়াছে যে তিনি বন্ধুর স্থায়ই উপদেশ দিতেছেন। আমরা তাঁহার উপদেশারুষায়ীই কার্য্য করিতেছি। কিন্তু যাহাতে উজীর অসম্ভষ্ট না হন সেদিকেও विट्यं पृष्टि तानिशाहि। क्लोपियात प्रवादत বিশেষ আধিপত্য এবং পূর্বে হইতেই শাহাতে দরবারে আমাদের কার্যাসিছি হয় তজ্জ্ঞ কোনু সময়ে আজী পেশ করিব, তাহা তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইয়াছি।"

সমাট ফেরোকদারারের সহিত যে দৈয়দ

ভ্রাতাদের মনোমালিন্ত শুরুতর হইরা উঠিতেছে পরপত্তে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই পত্র দিল্লী হইতে ১৭১৫ সনের ৪ঠা আগষ্ট লিখিত। "পুর্নেই আমি জানাইয়াছি বে সমাট ধর্মালোচনার ছলে নগর পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী হইতে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থান করিতেছেন। ছৰ্গে-বাদ তিনি পছন করিতেছেন না.কেননা সেম্বানে তিনি স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারেন না। ওমরাহগণ তাঁহোকে নগরে প্রত্যাবর্ত্তনে অমুরোধ করিতেছেন। কিন্তু বাদসাহ কোন সময়ে লাহোর যাইবেন. এবং কোন সময়ে আজমীরাভিমুথে যাইবেন এইরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন। আমরা এই সমস্ত সংবাদে বিশেষ চিন্তিত হুইয়াছি। কি করিয়া যে মুলাবান উপঢৌকনাদি স্থানাস্তরিত করিব তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। যাহা হউক অবশেষে স্থির হইয়াছে বাদ্দাহ সহরে না থাকিলেও যথা সম্বর তাহার সহিত দেখা করা কর্ত্তব্য। জাপানী টেবিল এবং সংকল্লে আমরা বন্দুকাদি প্রভৃতি উপহার দ্রব্যসহ সমাটের সহিত তাঁহার ছাউনিতেই সাক্ষাৎ করিলাম। ৰিতীয় দিনে একশত থান বস্ত্ৰ, তৃতীয় দিনে আরও নানা প্রকার বস্তাদি এবং চতুর্থ দিনে

\* জৌদিখাঁর বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না; তবে তিনি ইংরাজদিগের শুভাকাজনী ছিলেন তাহা জানা যায়। Wheeler তাঁহার Early Records এ লিখিয়াছেন "Accordingly a friendly letter was sent to Mr. Pitt, by an influential official named Zoudi Khan. The Moghal minister professed great kindness for the English and made a tender of his services to the Madras Governor. Mr. Pitt promptly asked for a firman confirming all the privilege which had been granted by Aurangzeb. The request was acceded to with equal promptitude." p. 116.

নানা প্রকার বছ মৃশ্যবান বস্তাদি উপহার দিয়া নগরে ফিরিয়া আসিয়া, আরও যাহা ছিল তাহা লইয়া গেলাম। এইবার আমরা ৫টী বৃহৎ ঘটকা যন্ত্ৰ, দ্বাদশ খানি দৰ্পণ এবং ভুমগুলের মানচিত্র থানি উপহার পাঠাইলাম। সম্রাট সমস্ত দ্রব্যাদি দেখিয়া যতদিন তিনি নগরে না ফেরেন ততদিন ঘডিগুলি আমাদের কিস্মায় রাখিতে আদেশ দিলেন। এই আদেশ পাওয়াতে সম্রাটকে আমরা অক্সান্ত ক্রব্যাদি উপহার দিতে পারিলাম না। স্থাট ঘোষণা বরিলেন যে দিল্লী হইতে চলিশ কোশ দুরে একটা তীর্থস্থানে যাইয়া তথা হইতে সহরে প্রত্যাগমন করিবেন। আমরা ষ্টিফেনসন এবং ফিলিপ সাহেবকে সহরে দ্রব্যাদির হেপাজতে রাথিয়া সম্রাটের সহিত যাইতে মনস্থ করিলাম। হইলে যেন ষ্টিফেনসন আবশ্রক দ্রবাদিসহ আমাদের নিকট যান এইরূপ উপদেশ निया आमता वानमारहत সহিত দিলী হইতে বিশক্তোশ দুরে আসিয়াছি। আরজি মাথিল করিবার জন্ম আমরা প্রস্তুত হইতেছি। খান দৌরান এবং তাঁহার সহ-काती रेमग्रम - मनावार्थान आभारतत विरमय সাহায্য করিতেছেন। অবশ্রই জৌদিখান ত আছেনই,—কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহার তত ক্ষমতা নাই। হোসেন আলিখা \* সম্পূর্ণ দাক্ষিণাত্যের শাসন কর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। আপনারা অবশ্ৰই অবগত হইয়াছেন যে হোগেন খাঁ সাহানসা স্থাটের আদেশের বিরুদ্ধেও কি প্রকার কার্য্য করিতেছেন। সেই জন্মই

আমরা অন্থরোধ করিতেছি যে আপনারা হোদেনের সহিত স্থাতা রাখিবেন। নতুবা আমরা যাহাই করিনা কেন, তাঁহার অমতে কিছুই হইবে না।"

দিল্লী হইতে ৩১শে আগষ্ট যে পত্র লিখিত
হয় তাহাতে দিল্লীর তদানীস্তন অবস্থার চিত্র
আরও পরিক্ষুট হইয়া পড়ে—"আমরা অবগত
হইলাম যে ছদেন আলিখাঁ ও দাউদখার †
সহিত্ত শীঘ্রই বিবাদ ঘটিবে এবং সম্ভবতঃ
যুদ্ধও ঘটিতে পারে। দাউদখাঁ দাক্ষিণাত্যের
অনেক লোককে তাঁহার পক্ষভুক্ত করিয়াছেন।
পরম্পরা শোনা যাইতেছে যে হোদেন
খাঁর গর্ক ও প্রতাপ থর্ক করিবার জন্মই
এ চক্রাস্ত। বাদ্যাহ পাণিপথ পর্যন্ত যাইয়া
১৫ই তারিথে দিল্লী প্রত্যাগমন করিয়াছেন
কিন্তু অক্ষন্ত থাকাতে দরবারে আইদেন নাই।
এই জন্ম আমরা বাকী উপর্টোকন দিতে বা
স্বকীয় কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারি নাই। আগামী
১লা তারিথে পারিব এমন আশা আছে।"

যাহা হউক এই দোত্যকার্য্য সফল হইবার
আশা ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছিল। বঙ্গদেশের
নবাব ইংরাজদিগের এই অভিযান প্রীতিচক্ষে
দেখেন নাই এবং উজীরের সহিত যড়যন্ত্র
করিয়া সাধ্যমত বাধা দিতেও ক্রটি করেন
নাই। অস্ত কোন কারণ না হইলে নবাবের
উদ্দেশ্তই সাদিত হইড; কিন্তু এই সময়ে এক
অভাবনীয় ঘটনায় নবাব ত অক্কতকার্য্য
হইলেনই, ভবিষ্যতে ইংরাজের স্থেস্থ্যও
চিত্রীপ্রিয়ান হইয়া উঠিল।

<sup>\*</sup> অন্তৰ দৈয়দ ভাতা।

<sup>†</sup> শুলরাটের শাসন বর্দ্তা। ফেরোকসায়ার হসেন আলিংশাঁকে গুপ্ত হত্যা করিতে ইহাকেই আদেশ দেন

অজিৎসিংহের কন্সার সহিত ফেরোকসায়ার অনেকদিন হইতেই বিবাহে ছিলেন। রাজকুমারীও দিল্লি অভিলাষী পৌছিয়া ছিলেন। কিন্তু সমাট এই সময়ে অম্বন্থ হইয়া পড়েন। সম্রাটের কোনও চিকিৎ-সমাটকে আবোগ্য করিতে সমর্থ না হওয়ায় থান দৌরানের পরামর্শে ইংরাজ ভাক্তার হামিলটনকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। ভাক্তার সাহেব অস্ত্র চিকিৎসার দারা সমাটকে আরোগ্য করায় তাঁহার বিশেষ প্রিরপাত্র হইয়া উঠেন—এবং অনেক মূল্যবান উপহার লাভ করেন। \* ডাক্তার সাহেব ষাহা প্রার্থনাই করুন না কেন তাহাই পূর্ণ করিবেন সমাট এমনতর আখাদ পর্যান্ত দেন। এই সময় হামিল্টন নিজস্বার্থ সম্পূর্ণরূপ বিদর্জন দিয়া দূতের অভিলাষ পূর্ণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। † সমটে এই নিঃস্বার্থপরতায় मुक्ष रहेबा श्रीकृष्ठ रहेलन (य, ७७-विवाहार छहे এই বিষয় বিবেচনা করিয়া তাঁহার যতদুর माधा देश्दबक्दक वानिस्कात . स्विधा कतिया क्रिट्वन ।

নিমোদ্ধৃত পতে এই বিষয়ের বুতাস্ত অবগত হওয়া যায়। "দিল্লী ৭ই ডিদেম্বর---সমাটের শুভ অারোগ্য সংবাদ আপনা-দের প্রেরণ করিতেছি। সকলকে জ্ঞাত করাইবার জন্য তিনি গত ২০শে তারিখে আরোগ্য স্নান করিয়াছেন। হামিল্টনের

যত্ন এবং কুতকার্য্যভার জন্ম ৩০ ভারিখে তিনি হামিল্টনকে প্রকাশ্ত দরবারে মৃল্যবান পোষাক, ছইটী হীরকাঙ্গুরীয়ক, একটী হস্তী, একটা ঋষ. নগদ পাচ সহস্ৰ মুদ্ৰা এবং কোট ও ওয়েষ্টকোটের জন্ম স্থবর্ণ বোতাম এবং মণিমুক্তা সংযুক্ত ক্রন উপহার দেন। খোজা সারহাদও সেই দিন একটী হস্তী ও একটী পোষাক উপহার পাইয়াছেন।

আখিন, ১৩১৭

এই ব্যাপারকে আমরা বিশেষ শুভ মনে করিতেছি। থান দৌরানের অভিপ্রায়ামু-সারে, সমাটের আরোগ্য লাভের পর विवाद्धत ममदम्राभदयां कि इ यो क्क ताथिया অন্তান্ত দ্রব্যাদি সমাটকে অর্পণ করিয়াছি। সেই সময়ে সলাবৎজন্ধ কিছু অন্তন্ত থাকায় নিজে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই কিন্তু निशाष्ट्रितन । আমাদের স্থপারেশ পত্র সমাটের আরোগ্য লাভের সময় হইতে থোজা থানদৌরানকে আমাদের কথা স্ত্রাটকে স্মরণ করাইয়া দিতে অমুরোধ করিতে ছিলেন। কিন্তু বিবাহের পূর্বে কিছুই হইতে পারে না থানদৌরান এইরূপ বলিয়া-ছেন। রাজ্যের সকল কার্যালয়ই বন্ধ এবং এই শুভ উৎদব স্থামপান না হইলে কোন কাৰ্য্যই হইবে না।

রাজপুতেরা এই বিবাহে বিশেষ সম্মানিত হুইবেন। অস্ত সন্ধাকালে স্থাট স্পারিষদ তাহার ভাবী সমাজীকে অভার্থনার্থ অগ্রসর

<sup>\* &</sup>quot;Among the presents given to Mr. Hamilton on this occasion were model of all his surgical instruments, made of pure gold. Vide Stewart.

<sup>🕆</sup> औरमत्र देखिशास बहेक्कण बक्की बृष्टीख शाख्या यात्र। न्याठीन नाहेकान्यत्र वथन माहेताम উপहात्र দিৰার প্রস্তাৰ করেন তথন লাইঞান্দার নিজ্পরার্থ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সৈত্যদের বেতন বৃদ্ধির প্রার্থনা क्षत्रन।

হইবেন। তুর্গ এবং রাজপথ আলোক মালায় স্থানাভিত হইবে এবং যতদুর সম্ভব সমারোহ হইবে।"\*

পরবর্তী পত্রে দিল্লীর তৎকালীন অবস্থা আরও পরিক্টে।

"দিল্লী ১০ই মার্চ—আপনারা অবশ্রই দিল্লীর অবহার বিষয় কিছু কিছু অবগত হইয়া-ছেন। তাতার দৈলগণ তাহাদের বেতনের জন্ম বিদ্রোহী হইয়াছে এবং বলিতেছে যে উজীর কিয়া থানদৌরানের নিকট হটতে তাহারা ইহা আদায় করিয়া লইবে। উভয় পক্ষেই সৈন্সংগ্রহ এবং সমাবেশ হইয়াছে। উজীরের পক্ষে প্রায় বিংশতিসহস্র অশ্বারোহী এক ত্রিত হইয়াছে: ইহারা সদাস্বদাই উজীরের পাৰ্শ্ববৈৰ জায় বহিষাছে। থানদৌৰান এবং অক্তান্ত আমিরগণ তাঁহাদের দৈনুসাম্ভ লইয়া তর্গ রক্ষা করিতেছেন। উজীর তাতার দৈল-দিগের কেতন না দিবার জন্ম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যাহা হউক দৈল্পদেরই হার মানিতে হইয়াছে। একটী আপোষ বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। তাতারেরা ছত্ত্রভঙ্গ হইয়াছে। এবং আমির জুমলা 🕂 লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তনে আদিছ হইয়াছেন। সমাট চিনক্লিজখাঁকে আমিব জুমলার সহিত কিছুদূর অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়াছেন এবং মার জুমলার জাইগির প্রভৃতির বাজেয়াপ্তের হুকুম করিয়াছেন। সহরে প্রকাশ,--এ সবই উদ্ধারকে জন্দ

করিবার জন্ম এবং স্থবিধা হইলে তাঁহাকে নিহত করা হইবে। আমিরজুমলা লাহোরাভিমুখী হইয়াছেন কিন্তু সন্তবতঃ তাঁহার পদগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই সমস্ত কারণে কাছারী প্রায় একমান বন্ধ ছিল এবং আমরা একমান পূর্ব্বেও যে অবস্থায় ছিলাম বর্ত্তমানেও তদ্ধপই আছি। খানদৌরান সকল সময়েই আমাদের আশ্বাস দেন কিন্তু দেখিতেছি তিনি বড় ঢিলে প্রকৃতির লোক। কিন্তু ইহার উপায় নাই কেননা রাজ্য মধ্যে তিনিই একমাত্র সম্রাটের প্রিয়পাত্র।"

এই পত্রেই শিখগুরু বান্দার কথা আছে। "শিখদিগের প্রধান গুরু বান্দা লাহোবের শাসনকর্ত্তঃ কর্ত্তক সপরিবারে ধৃত হইয়াছেন। কয়েকদিন অতিবাহিত হইল শৃভালাবদ্ধ অবস্থায় তাঁহারা সহরে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রকাশ, — তাঁহাকে স্মাটের নিকট আনয়ন ক্রিয়াপরে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। তাঁহার রাজ্যে যে সমস্ত ধন প্রোথিত আছে সেই ধনের ও সাহায্যকারী ব্যক্তিগণের সন্ধান বাহির করিয়া লইবার জন্ম এখনো তাঁহার প্রতি কোন গুরুতর দণ্ড প্রয়োগ করা হইতেছে না প্রভাষ্ তাঁহার একশত অমুচরকে দণ্ড দেওয়া হইতেছে। অত্যস্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে ৭৮০ জন অমুচরের কেহই প্রাণের জ্বন্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিতেছে না এবং নির্ভীক হাদয়ে মৃত্যুকে আলিম্বন করিতেছে।"

<sup>\* &</sup>quot;All will appear as glorious as the riches of Hindusthan and two months indefatigable labour can provide."

<sup>† &</sup>quot;Two nights ago, Amir Jumla arrived in this place from Behar, attended by about eight or ten horesmen, much to the surprise of this city; for it is but at best supposed that he has made an elopement from his own camp for fear of his soldiers who mutinied for pay."

পরের পত্তে ইংরাজ দুতের যে সাত ঘাটের জল থাইতে হইতেছিল তাহারই বিবরণ लिপिवह रहेशाटह। "मिल्ली २>८ मार्फ-चामना ক্ষেক্বার থানদৌরানের বিলম্বের ক্থা উল্লেখ করিয়াছি। থানদৌরান প্রকাশ্র সভায় আইদেন না; স্থতরাং পাল্কিতে উঠিবার সময় ব্যতীত অন্ত সময়ে কোন কথা ৰলিবার সাবকাশ ঘটে না। সে অবসরও অনেক দিন পরে পরে পাওয়া যায়। তাঁহার সহকারী সালাবংখাও কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। স্থতরাং কথাবার্ত্তা পতाদिতেই হইতেছে। কেবল আশাতেই দিন কাটিতেছে। কয়েক দিন পূর্বে যথন খোজা সারহাদ তাঁহার সহিত দেখা করিয়া व्यामात्मत्र भत्रवाद्यत्र कथा युत्रण कत्राहेश तम्. তখন খানদৌরান উত্তর দেন "কেন ? আমি তোমাদের দকল কাজই সমাধান করিয়া দিয়াছি।" খোজা সারহাদ বেশী কিছু উত্তর দিতে পারেন নাই। এত সময় নষ্ট করিষা, এত থরচপত্র করিয়া কি যে করিয়া উঠিতে পারিব ভাহাত বলিভে পারি না! যাহা হউক, আমরা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি যে খানদৌরানকে তাঁহার কর্ম্মচারীগণ উপদেশ দিয়াছেন যে, তিনি নিজে কোন কার্য্যে অগ্রসর না হইয়া যেন উজীর দিয়া ইংরাজ-দিগের কার্য্য সম্পন্ন করান। আমরা আশা ক্রিয়াছিলাম যে খানদৌরানকে দিয়া কার্য্য त्रिषि इटेटन উक्षीत्रक किছू উৎকোচ প্রদানে করায়ত্ত করা যাইবে:--কিন্তু এইক্ষণ কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।"

পর পত্তে দরবারের আভ্যন্তরিণ বৃত্তান্ত।
ইহা ২০শে এপ্রিলে লিখিত। "দিল্লী হইতে
চতুর্দ্দশ ক্রোশ দূরে সমাট শীকারে নিযুক্ত।
খানদৌরান ও মাস্থদ আমিলখার লোকের
কথার কথার বিবাদ হওয়াতে একটা খণ্ড যুদ্ধ
ঘটিয়া গিয়াছে। সমাটের নিষেধ সম্বেও
ছই ঘণ্টা ব্যাপী এই যুদ্ধে একশত লোক
হতাহত হইয়াছে। সমাট অত্যন্ত অসম্ভই
হইয়াছেন।"

নানা কারণে এক বংসর কাটিয়া গেল। व्यवत्मरव ১৭১७ थृष्टीत्मत जासूत्राती मात्म আর্জি থাসদরবারে পেশ হইল। অভানা কথার মধ্যে ইহাতে প্রার্থিত হইল "কলিকাতা সভার সভাপতি কতৃক দস্তথত যুক্ত দস্তক থাকিলে যেন নবাবের কর্মচারীগণ কোনরপ খানাভালাসী বা আটক না করেন। মূর্শিদাবাদের টাকশালের অধ্যক্ষণণ যেন সপ্তাহে তিন দিবস ইংরাজদের মুদ্রা প্রস্তুত করিবা দেন, ইউরোপীয় বা ভারতবর্ষীয় কোম্পানীর দেনদারকে চাহিবামাত্রই যেন কলিকাভায় সমর্পণ করা হয় এবং ইংরাজ কোম্পানি যেন ৩৮টী গ্রাম থরিদ করিতে পারেন।" সম্রাট তাঁহার সভাসদগণের নিকট এই আর্ক্লির প্রার্থিত বিষয়ের সম্বন্ধে মতামত চাহিলে উজীর গুরুতর বিষয় গুণিতে আপত্তি করিলেন। বাধ্য হইশ্লাইংরাজদৃত পুনরায় বিভীয় ও তৃতীয় আর্চ্ছি পেষ করিলেন; এবার আর উজীর কোন আপত্তি করিলেন না। ছুকুম জাহির হইল কিন্তু ছুর্ভাগ্য বশতঃ ইহাতে সমাটের নিজ দন্তথত ছিল না।\* খোজাসারহাদও

<sup>\*</sup> উজীরের দত্তথতি পরোয়ানা দূর প্রদেশে কার্যকরী হইত না। 'প্রাদেশিক শাসনকর্তারা উজীরের জাদেশ লজ্পনে সাহসী হইতেন, কিন্তু সমাটের দত্তথতি আদেশ জল্পনীয়।

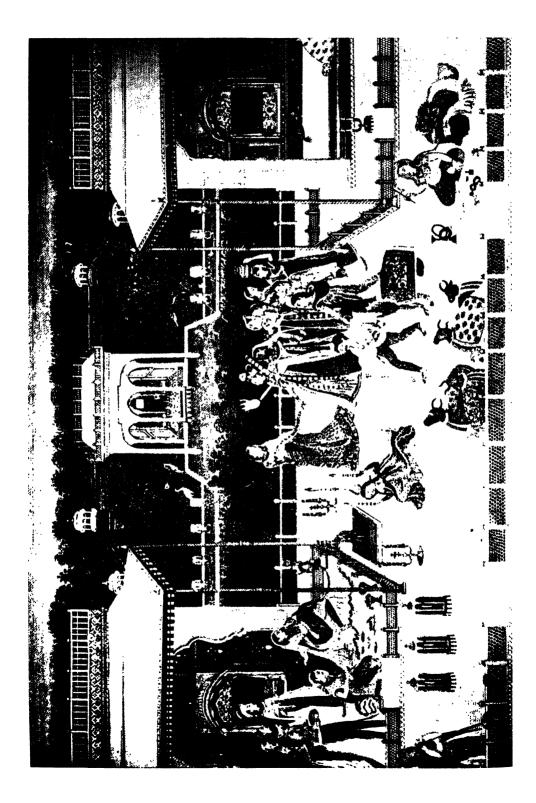

এই সময়ে গুপ্ত পরামর্শ সকল অপরকে জানাইয়া দেওয়াতে ইংরাজদিগের বিশেষ অর্বিধা হইতে লাগিল। বঙ্গদেশের নবাবের কর্মচারীগণও বিশেষ প্রতিবন্ধক দিতে লাগিল। অবশেষে ইংরাজেরা খাস অস্তঃপুরের এক খোলাকে প্রচুর উৎকোচ প্রনান করিলেন। উজীর ইহার পরে আর কোন আপত্তি করিলেন না এবং শীঘ্রই ৩৪টা বিশেষাধিকার সহ পত্র প্রদত্ত হইল এবং ইহাতে সাহনসা সমাটও দক্তথত করিয়া দিলেন।

প্রায় ছই বংসর এই দৌত্যকার্য্যে অতি-বাহিত হই রাছিল। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই ইংরাজ দৃতেরা দিল্লী পৌছেন। ১৭১৭ ৭ই জুনের পত্রে তাঁহারা যে পত্র লেখেন তাহা নিয়ে দেও রা হইল।

"দিল্লী— १ই জুন ১৭১৭। গত ২:শে তারিখে সারমান সাহেব সমাট হইতে সম্মান স্বরূপ একটা অশ্ব উপহার পাইরাছেন। অভাভা সকশেরই উপহার মিলিরাছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী পরিত্যাগের আ্লেশ ও ছাড়পত্র

পাইরাছেন। কেবল ডাক্তার হামিল্টনকে
সমাটের দরবারে থাকিতে হকুম হইল।
এই আদেশে আমারা মর্মাহত হইলাম।
যাহা হউক উজীরের অনেক থোসামোদ
করিয়া সমাটকে প্রার্থনা জানাইতে তিনি
ডাক্তারকে প্রস্থানের অফুমতি দিলেন।
৬ই জুন এই আদেশ পৌছিয়াছে।";

ইংরাজদের কার্য্য সাধিত হইল।

এই প্রবন্ধের সহিত আমরা "মোগলঅন্তঃপুরের একথানি পুরাতন চিত্র প্রদান
করিলাম। চিত্রখানি ঠিক প্রাসঙ্গিক না
হইলেও চিত্তাকর্ষক। এ চিত্রখানি কোন্
সমরে চিত্রিত তাহা জানিবার উপায় নাই 1
১৮৮০ খুটাব্দে উইলিয়াম হজেদ নামে এক
জন প্রসিদ্ধ চিত্রকর ভারতবর্ধে আইদেন।
তিনি এই চিত্রখানি স্বদেশে লইয়া যান।
তিনিও লিখিয়াছেন যে এই চিত্রখানি বহুপূর্ব্বে চিত্রিত। মোগল চিত্র প্রণালীর সহিত
এই চিত্রের যথেষ্ট সাদৃগ্য দেখা যায়।

बीयागीकनाथ ममानात ।

### इल्ब्या।

দিনের আলো নিভিয়া আসিভেছিল। হইজনে নদীর তীরে বসিয়াছিল। মাথার উপর দিয়া পাথীর দল ঝাঁকে ঝাঁকে বাসায় ফিরিভেছিল।

রজ্জব কহিল, "এত বিবন্ধ-সম্পত্তি—ভূমি বিবাহ না করেই জীবনটা কাটিলে দিলে!"

মীর আলি কহিল, "বিশেষ অহবিধা ত দেখি না!" রজ্ব কহিল, "অথচ নারীজাতির আহতি তোমার এত সন্তম ়ু আমাশ্চর্য ়ু"

মীর ফালি কহিল, "আশ্চর্যা নয় মোটে!
নারী পূজার যোগ্য! তুমি কি কথাটা
স্বীকার কর না ?"

রজ্জব কহিল, "অধীকার করি না—
তবে দোষে-গুণে পুরুষও যেমন, নারীও
তেমন—কবিদের মত বাড়াবাড়ি করা আমার

স্বভাব নয়! মোদা সে কথা যাক্ — বদক্ষদিন তার মেয়ে সোফির জক্ত স্বত পীড়াপীড়ি করেছিল—আমরা ভেবে-ছিলাম.—"

বাধা দিয়া মীর আলি কহিল, "রজ্জব, লোকে ভালবাসে একবার এবং একজনকে মাত্র। গুজনকে ভালবাসা যায় না !"

রজ্জব কহিল, "সে কি ! তুমি আবার কবে কাকে ভালবাদলে !"

দীর্ঘনিখাস ফেলিয়া মীর আলি কহিল, "বেসেছিলাম, রজ্জব।"

রজ্জব চমকিয়া উঠিশ! একটু মার্দ্রকঠে কছিল, "বলতে কোন আপত্তি আছে কি?"

মীর আলি জলের দিকে চাহিয়াছিল। ছোট চেউগুলি নদীর তটে আদিয়া লাগিতেছিল।

মীর আলি কহিল, "না, আপত্তি আর কি!"

সন্ধার আঁধার নিবিড্তর হইতেছিল।
আকাশে চাঁদ ছিল না! বাতাসটুকু
আরো শান্ত শীতল হইয়া আদিল। মীর
আলি কহিল, "সে যেন স্বপ্ন! তথন
আফগান যুদ্ধ বাধিয়াছে। আফগান বালিকা
মরিয়মকে প্রথম দেখি, এক ঝরণার ধারে।
শ্রান্ত হইয়াছিলাম। ঘোড়াটাকে নিকটে
একটি গাছে বাধিয়া পাহাড়ের পাথরে
ঠেস দিয়া আমি বসিয়াছিলাম! রোদ পড়িয়া
আসিতেছিল। তুই একটা পাখী ডাকিতেছিল—তাহাই শুনিতেছিলাম। মন হইতে
সকল তুভাবনা, সকল বাসনা দূর করিয়া
দিয়াছিলাম! অখেব হেষা নাই, নররক্তলোলুপ
সৈনিকের ছন্ধার নাই! রণবাঞ্চের সে উন্মাদ

ঝন্ঝনা নাই ! যুদ্ধ দেদিন বদ্ধ ছিল । চারিধারে অপুর্ব্ধ শান্তি! আমি ভাবিতেছিলাম, মানুষের নিষ্ঠুর ভার কথা! এই শান্তি-স্থৰ, নত্ত করিতে তার কি পৈশাচিক আগ্রহ!

এমন সময় মরিষমকে দেখিলাম। সে জল লইতে আসিয়াছিল। সহসা তাহাকে দেখিয়া আমার মনে হইল, যেন আকাশ হইতে ছুরী নামিয়া আসিয়াছে! এমন রূপ।

আমাকে দেখিয়া সে যেন শিহরিয়া
উঠিল। বন্দুকটা আমার পাশেই পড়িয়াছিল।
সে চলিয়া যাইতেছিল। আমি আশাস দিলাম!
সে কহিল, না জানিয়া সে আসিয়াছে।
নিকটেই তার কুটির। সেখানে, বৃদ্ধা বিধবা
পিতামহী, তাহারি জন্ম সে জল লইতে আসে।
একটি ভাই আছে, মহম্মদ,—সে আফগান
সৈম্মরি ভালার কাজ করে! প্রতাহই এমন
সময়, সে এখানে আসে। এধারে কোন
সৈময়, সে এখানে আসে। এধারে কোন
সৈনিক যাতায়াত করে না। বনের প্রাম্থ
পথও নাই,—তাই কেন পথিকেরো এদিকে
আসিবার বড় একটা প্রয়োজন হয় না!

তার পর হইতে প্রতিদিন কি এক বিচিত্র আকর্ষণে, সন্ধার পূর্বে, সকলের অলক্ষ্যে সেই ঝরণার ধারে আসিয়া আমি বসিতাম! চারিধার পাথীর গানে ভরিয়া উঠিত! ঝরণার জল শতধারে ঝরিয়া পড়িত! এই নিভ্ত নির্জ্জনে, আফগান-ক্স্তা মরিয়মকে নিতান্ত আপনার জন করিয়া তুলিলাম! এক-একবার ম:ন হইত,এই দানবী হিংসা-ছেম ছাড়িয়া, মরিয়মকে লইয়া, দূর বনের কোলে কোথার চলিয়া যাই! মরিয়মকে একদিন কথাটা বলিলাম।

সে কহিল, যতদিন তার পিতামহী বাঁচিয়া

আছে, ততদিন দে নিজের স্থের কথা ভাবিবে না! আমার সঙ্গে যে তার দেখা হইত, সে কথা পিতামহী জানিত না।

মরিয়ম আমার জন্ম আঙুর, আপেল, বেদানা প্রভৃতি লইয়া আসিত, আমিও পাহাড়ী ফুলে-লতায় তাহাকে সাজাইয়া দিতাম !

তার পর যুদ্ধের কোলাহল তীব্রতর হইয়া উঠিল। প্রায় একমাস আর আমাদিগের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। সন্ধ্যার সময়, আমার প্রাণ, — কি সে চঞ্চল হইয়া উঠিত, কিন্তু উপায়ও ছিল না।

দেদিন বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল।
চারিজন দৈনিক এক তরুণ আফগান
বালককে লইয়া আসিল! দিব্য কোমল
ফুল্বর মুখন্দ্রী! বালকটি চর,—গুপ্তভাবে
সন্ধান লইতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে।

চাহিয়া দেখিতেই মরিয়মের মুথ মনে পড়িল! যেন, মরিয়মের ছায়া। ভাবিলাম, এ তার ভাই!নিশ্চর! এ মুথ আর কাহারো নম! কিন্তু কর্ত্তিরের সম্মুথে সম্পর্ক কত ছুছে! ইহা ভাবিয়াই অবিচলিত কর্প্তে তথনি তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম! সৈভেরা তাহাকে বাহিরে লইয়া গেল!

আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই
নিভ্ত ঝরণার ধারে যাইবার জন্ত আকুল
হইয়া উঠিলাম। কতদিন আমার মরিয়মকে
দেখি নাই! কিন্তু তখন চারিধারে ফৌজের
ছাউনী পড়িয়াছে—যাওয়া সহজ ছিল না।
একজন সৈত্ত আসিয়া বলিল, বন্দী আমার
সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহে।

আমি আসিতে বলিলাম। নির্জন কক্ষে

বন্দী ও আমি—আর কেহ ছিল না। আমি কহিলাম, "কি চাও, তুমি ?"

সেলাম করিয়া সে বলিল, "মরিয়মকে জানেন! আমি তার ভাই!"

অবিচলিতকঠে আমি কহিলাম, "তার ধ্বর, তুমি জানো ?

সে কহিল, "একথানা চিঠি আছে, আপনার জন্ম নিরয়ম দিয়াছে। কিন্ত এথন মিলিবে না! কোমরবদ্ধে আছে; আমার মৃত্যুর পর লইয়া পড়িবেন।"

তারপর প্রহরী আদিয়া আমার ইঙ্গিতে তাহাকে লইয়া গেল। আমিও তাঁবুর বাহিরে আসিয়া বসিলাম। আকাশে তথন মেঘ জমিতেছিল।

একটু পরে বন্দুকের শব্দ পাইলাম!
আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। চোথ বুজিলাম।
চকিতে, আবার মরিয়মের মুখ মনে
পড়িল। কি করিব ! কর্ত্তব্যের কাছে যে
আমি বন্দী। ধিক এমন কর্ত্তব্যে!

মৃতদেহের নিকট গেলাম। কোমরবন্ধ হইতে পতা বাহির করিয়া, বালকের কবরের আদেশ দিয়া তাঁবুতে ফিরিলাম।

তথন ককড় শব্দে মেঘ ডাকিরা উঠিল।
তাঁবুর ভিতর আলো জালাইরা পত্র খুলিলাম।
মরিয়ম নিজের হাতে অক্ষরগুলি সাজাইয়াঁ
পত্র লিথিয়াছে—ধরণটা এইরূপ—
"প্রাণের আলি,

প্রিয়তম, খোদার কাছে তুমিই আমার সামী। তুমি জানো, আমার ভাই মহম্মদ ফৌজে চরের কাজ করিত। যুদ্ধের সময়, কাজের সময়, সে শিবির ছাড়িয়া আমাদের কাছে আসে। মরণকে তার বড় ভয়— পৃথিবী ছাড়িতে তার ইচ্ছা নাই—তাই সে পলাইয়া আসিয়াছিল।

তুমি জানো, এ দোষের ক্ষমা নাই।
আমরা গরিব, কিন্তু আমার পিতা-পিতামহ
রাজার কাজে, হাসিমুখে, যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে—
কুলাঙ্গার মহম্মদের জন্ম দে গৌরব ধূলার
মিশিবে—আমার সহু হইল না! তাই তার
বেশ ধরিয়া আমি তার কাজে আসিয়া
যোগ দিলাম। কেহ চিনিতেও পারিল না।

পিতামহীকে লইয়া মহম্মদ দেশ ছাজিল। কোনদিন যদি সে হতভাগার দেখা পাও ত, ছাজিয়া দিও—এমন হীন প্রাণ লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে যদি তার সাধ হয়, ভবে বাঁচিতে দিও, মারিও না—তোমার কাছে এইটুকু ভুধু জামার মিনতি।

চর বেশে তোমাদের দলের সন্ধানে আসিয়া ধরা পড়ি—তারপর কি হইল, সব জানো— সে কথা আর বলিয়া লাভ কি প

এখন বিদাস, আলি—ভোমাকে কত ভালবাদিতাম, তাহা বুঝাইতে পারিলাম না, এই হুঃথ রহিয়া গেল! তবু তোমারি দেওয়া মৃহ্যুদণ্ড লইয়া হাদিতে হাদিতে মরিলাম, এ কি কম স্থ

আৰু এই পর্যস্ত। যদি বেছেন্ত্থাকে, তবে সেথানে মাবার ছইজনের দেখা হইবে। আজ আসি, আলি, বিদায় দাও।

তোমার মরিষম !"

রজব, নিজের হাতে আমি নিজের বুকের পাঁজর ভাঙিয়াছি! স্বহস্তে আমার মরিয়মকে হত্যা করিয়াছি।"

শ্রীদোরীজমোহন মুখোপাধ্যায়।

#### আপ্তকাম।

ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নেওয়া
বাড়িয়ে দেওয়া কাজ,
এম্নি কবে কাটাও তুমি
সারা সকাল সাঁঝ।
দেখাও কত কর্ম রত
ব্যাপ্ত কত দিক্,
যায় না জানা কোথায় থানা
পায় না কেহ ঠিক্।
দেশাও হেন বইছ যেন
কত শত ভার,

রাতে দিনে নিজগুণে
করছ কত পার।
ক্রেগে দেশি সকল ফাঁকি
আরত কিছু নাই,
একা তুমি আপন মনে
চলেছ গান গাই।
এই কথাটা স্বার মাঝে
বলতে নাহি দাও,
পূর্ণ হ'য়ে আছ যে হে
কারেও নাহি চাও।
• শ্রীহেমণতা দেবী

### শুভদৃষ্টি।

আমার স্বহস্ত-রোপিত মাধবীলতিকার আল প্রথম পুষ্পকলিকা দেখা দিয়াছে। আন-ন্দের আতিশ্যে দাদা মহাশয়কে খবরটা দিবার জন্ম তাঁহার কক্ষ্বারে আসিয়া ডাকিলাম, "দানা মহাশ্র"—জবাব পাইলাম না।

পর্দা ঈষং সরাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, দাদ। মহাশয় পিতৃদেবের সহিত ধীরে ধারে কি কথা বলিতেছেন। আমি আবার ডাকিলাম "দাদা মহাশয়,"—এবারও কোন উত্তর পাইলাম না।

বুড়ার উপর ভারি চটিয়া গেণান। গুনিয়া-ছিলান, আদশের চেয়ে স্থানের উপর লোকের মায়া বেশী! এ বুড়ার দেখিলাম, সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব! পিতামহ আপদে বিপদে লোককে টাকা ধার দিতেন বটে, কিন্তু কোন দিন তাঁহাকে স্থদ নিতে দেখি নাই;—তাই বোধ হয়, স্থদ কি 'চিজ্', তাহা তিনি চিনিতে পারেন নাই!

এমন সময় সেই কক্ষ মধ্যে এক অপরি15 ত পুরুষ প্রবেশ কারলেন। ত্রস্তভাবে পিতা
ও পিতামহ উভয়েই দগুরমান হইলেন।
পিতামহ বলিলেন "আস্তে আজ্ঞে হোক,
আমরা মহাশ্রের কথাই বলিতেছিলাম।"

যিনি প্রবেশ করিলেন, তাঁহার চেহারাটী দেখিবার মত বটে! সেই দার্ঘ আর্যাচ্ছন্দের মুথমণ্ডল, প্রশস্ত ললাটদেশ; উন্নত নাদিকা, বিশাল চকুরর, সর্বোপরি দেই স্প্রোর স্থদীর্ঘ বপু, প্রথম দৃষ্টিভেই শ্রহা আকর্ষণ করে!

পিতা ও পিতামহ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আমাকে বলিলেন, "শিশির, প্রণাম কর, ইনি বিখ্যাত জ্যোতিষী রুমুদেব শাস্ত্রী!" থামি মুগ্ধ নগনে সেই বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করিতেছিলাম, পিতামহের সম্বোধনে চমক ভাঙিল; অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিলাম।

যথন উঠিয়া দোজা হইয়া জ্যোতিষীর
সম্প্র দাঁড়াইলাম, তথন দেখিলাম, তিনি
একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন। মিনিটকাল পরে তিনি ঈষৎ হাস্থ করিলেন। পিতামহ উৎস্কভাবে জিজ্ঞাদা করিলেন, "কি
দেখিতেছেন ?"

"পরে বলিতেছি, কিছু রক্তচন্দন অথবা অলক্তক আনিতে বলুন দেখি।"

চন্দন স্থানীত হইল। শাস্ত্রী আমাকে বলিলেন,

"হস্তে লেপন কর"— আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন »"

"রেথাগুলি স্মুস্স্চ বুঝা ঘাইবে; উহাতে গণনার পক্ষে স্থবিধা হইবে।"

আমি আমার চন্দনসিক্ত হস্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট অগ্রসর করিয়া দিলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল ধরিয়া তিনি বিশেষ রূপে প্রত্যেক কররেগা পর্যাবেক্ষণ করিলেন। ললাটদেশ, মস্তবের স্থান বিশেষ ও চক্ষ্র্য পরীক্ষা করিলেন। গণনায় অভাভ ফলের মধো বলিলেন,

"যতদ্র ব্ঝিতেছি, এই বালকের পরিণয় অসম্ভব; যাহার সহিত এই বালকের যথার্থ শুভদৃষ্টি হইবে—অর্থাৎ যে কন্তার চক্ষু দেখিয়া মোহিত হইবে, যদি সেই কন্তার সহিত ইহার বিবাহ হয়, তবেই বিবাহ সম্ভব ও মঙ্গলজনক, নতুবা নহে।"

পিতামহ দীর্ঘনিশাস ত্যাগ করিলেন —

পিতৃদেবের বিশাল ললাট দেশও একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; আমিই যে বংশের একমাত্র হলাল! দেখিয়া শুনিয়া মনে মনে আমি একটু হাগিলাম; ভাবিলাম, যদি জ্যেতিষী অন্ত্রাস্ত হন, তবে জীবনটা উপস্থাদের নামকের মতই কাটিবে।

(२)

দেখিতে দেখিতে প্রায় এক বৎসর কাটিয়!
গেল। চৈত্রের বায়ুতে বিতাড়িত হইয়া বসস্ত
পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু তখনও ভোরের
দিকে ও সন্ধ্যার পর এমন একটা প্রীতিপ্রদ
দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হয়, যাহাতে শরীরকে
স্লিশ্ধ করে ও মনকে প্রফুল্ল করিয়া তুলে!
অপরিণত আমগুটিকার কাছে তখনও ভ্রমরের
ভাঞ্জনগীতি মিলাইয়া যায় নাই! বসস্ত চলিয়া
গোলেও ভাহার রেশ্টুকু যেন রাখিয়া
গিয়াছে!

হৈত্তের শেষ। এফ্, এ, পরীক্ষা দিয়া আংসিয়া দেখিলাম,—বাড়ীতে আনন্দরোল জাগিয়া উঠিয়াছে! ব্যাপারটা সহজেই বুঝিতে পারিলাম! জানিলাম, আমার বিবাছ! ফুলহাটীর জমীদার প্যারীশঙ্কর বাবুর ক্তা গৌরীর সহিত।

আমার বিবাহ! সেই জ্যোতিষীর গণনা এখনও ভুলিতে পারি নাই! পিতা কি ভূলিয়াছেন? পিতামহের কি সেই অভ্রাস্ত জ্যোতিষীর কথা একেবারেই মনে নাই? কি জানি!

\* \*

পরদিন সন্ধাবেলা আমি ও আমার বাল্য-বন্ধ স্থরেশ ফুলহাটী হইতে 'সাইকেলে' ফিরিয়া আসিতেছি! আমরা কনে দেখিতে গিয়াছিলাম; অবশ্য গোপনে, ভাষা বশা বাছলা।

মাঠের মাঝখান দিয়া প্রশস্ত বর্ম চিশিয়া গিয়াছে; আমরা পাশাপাশি তীরবেগে 'সাইকেল' ছুটাইয়া অগ্রসর হইতেছি! সম্মুশে বিরাট হর্যা, সেই বিশাল নীলাকাশের পশ্চিম প্রান্তে ধীরে ধীরে ডুবিয়া ঘাইতেছেন! সে কি অনির্বাচনীয় সৌন্দর্যা উছলিয়া পড়িতেছে! এক ঝাঁক টীয়াপাখী উড়িয়া গেল; কবি সার্থক লিখিয়াছিলেন "অস্তম্ভং তোরণ অজ;"! সেই অভিনব মালিকা নীলাকাশের গারে ভাসিয়া ভাসিয়া দূর চক্রবাল রেখার সহিত মিশিয়া গেল!

স্বেশ আমাকে জিজনাসা করিল "কেমন দেখিলে ? ওছদর্শন ত!"

"श स्ना स्ना — वहे कि ! कि ख" —

"কিন্তু কি আবার।"

"এটুকু বালিকা উহার চোঝে এমন কি গৌন্দর্যা থাকিতে পারে, যাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইব ?"

স্থরেশ -- "সে কি! এমন স্কার চোথ ত প্রায় দেখা যায়না" ---

"আমার ভাই কোনো ভাবই হয়নি, মুগ্ধ হওয়াতো দুরের কথা !"

"যা'ই কেন বলনা ভাই, তা'র চূর্ণকুম্বল বেষ্টিত কমনীয় মুথখানি দেখিয়া"—

"তুই যে একেবারে কবি হ'য়ে উঠ্লি হয়েরা! তবু য়িল—'(গায়ী' না হ'ভ"—বলিয়া একটু হাসিলাম।

আমাদের আর কোনও কথা হইল না!

মেয়েটীর বয়স আট কি নয় বৎসর!

पात्रौनक्षत्रवात् अष्टमवर्षोद्या कछामच्छानान कत्रिन्ना "लोतीनात्नत्र" कननाञ्च कत्रित्वन ।

(0)

ভবিতব্য কে খণ্ডন করিবে ?

স্থামাদের বিবাহ নাদর উপস্থিত হইল। শুভলগ্রের প্রায় পাঁচে ছয় ঘন্টা পূর্বের আমরা ফুলহাটী উপস্থিত হইলাম।

শত্কথা বলিতে কি আমার মনের 'থট্কা' তথনও দ্র হয় নাই; বোধ হয় পিতামহেরও নহে! সেই জন্মই কি তিনি বারংবার বিবাহের উজ্জ্বল বেশপরিহিত পৌত্রের দিকে স্নেঃপূর্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিতে ছিলেন! আর আমি? বালিকার আকর্ণ্ডুথিত নয়ন কটা কেন আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই—তাহাই ভাবিতেছিলাম;—মুগ্ধ ইই নাই, তবু আমাদের বিবাহ হইবে; নিগাা সেই জ্যোতিষীর কথা; মিথাা গণনা—!

প্রায় বারটার সময় অন্তঃপুর হইতে একটা 
যুবক বাহির হইয়া আসিয়া প্যাথীশঙ্কর বাব্র
কালে কাণে কি কথা বলিল; তিনি শুনিয়া,
"কি সর্বানাশ!" বলিয়া ব্যস্তভাবে অন্তঃপুরে
প্রবেশ করিলেন!

ভবিতব্য তাহার কঠোর হস্ত বিস্তার করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে কি ?

একটা অক্ট ক্রন্দনের রোল উঠিল; কোন্ অলক্ষ্য শক্তি যেন আমাকে ভিতর বাড়ীতে টানিয়া লইয়া গেল! সঙ্গে স্থরেশ ও পিতামহও ছিলেন!

কি দেখিলাম ? শুভ্রশথ্যার উপর বালক-নথরছির পল কোরকের তার সেই ক্ষুদ্র বালিকা পড়িয়া রহিয়াছে ! সন্ধার অন্ধকারে পল্লীপথপ্রান্তে পতিত যুথিকাগুছের ভার দেই অতৃণ সৌন্দর্যা পরিমান হইয়া পড়িয়াছে! দেই আকর্ণ চুম্বিত নয়ন যুগণ অর্জনিমীলিত; স্বর্ণ বলয়াগস্কৃত হস্ত হুই থানি হৃশ্পাফেননিভ শ্যার উপর শিথিলভাবে বিভ্নন্ত! বালিকা হরন্ত কলেরা-রোগ আক্রান্ত!

সেই উজ্জন মালোকোন্তাসিত গৃহের মধ্যে বথন আমি আসিয়া দাঁড়াইলাম, তথন বালিকার মাতা অবগুঠনের ভিতর দিয়া আমার দিকে একবার চাহিলেন; তার পর তিনি অক্ট স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন!

পিতামহ নিমেষশৃত্য লোচনে বালিকাকে দেখিতেছিলেন, স্নেহকোমল বৃদ্ধের অঞ্চাধন বাধা মানিতেছিল না।

তিনি বলিয়া উঠিলেন--

"প্যারী বাবু আমি সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি; জ্যোতিবীর গণনা মিথ্য। হইবার নহে; শিশিরের সহিত ইহার বিবাহ আশা ভ্যাগ করিলাম। আমি বলিতেছি, নারায়ণের কুপার আপনার কুভা নিশ্চয়ই রক্ষা পাইবে।"

সেই অত্যুজ্জ্বণ আলোকে, রোগ
শব্যাশায়িতা বালিকার পরিয়ান মুথছ্ছবি
আমাকে নিতান্তই ব্যথিত করিয়া তুলিতেছিল! আমার পরিহিত উজ্জ্বল বিবাহ-বেশ
বেন আমাকে তীব্র ক্ষাঘাত করিয়া উপহাস
করিতে লাগিল! আমি একবার স্থরেশের
মুথের দিকে চাহিলাম, সেই অদ্ধাবগুটিতা
দেবীকে দেখিলাম; সর্কশেষে সেই রোগ
শব্যাশায়িতা অনাজ্রাত কুস্ম-কোরক-তুল্য
কুদ্র বালিকার দিকে চাহিয়া মনে মনে
তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বাহিরে আসিলাম!

প্রাণের অন্তঃস্থল হইতে বালিকার কল্যাণ-কামনায় আকুল প্রার্থনা বাহির হইয়া বিশ্বরাক্ষের চরণতলে লুটাইয়া পড়িতেছিল!

মাথার উপর চক্র হাসিতেছে। নক্ষত্র জালিতেছে। থণ্ড পণ্ড লঘু মেঘ চক্রকর স্নাত হইরা আকাশের গায় ভাসিয়া যাইতেছে;— যাহা কিছু চক্ষে পড়িল, সবই তো স্থলয়— অস্থলর কিছু দেখিলাম না! বুঝিলাম, পিতা-মহের বাক্যই সত্য—বালিকা রক্ষা পাইবে! (৪)

তার পর প্রায় আট বংসর চলিয়া গিয়াছে। অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে; প্যারীশঙ্কর বাবুর কন্তা নিরাময় হইয়া উঠিলে স্থরেশের দক্ষে তাহার বিবাহ হইয়াছে; কিছু বলা বাছলা, আমার এখনও বিবাহ হয় নাই। স্থলীর্ঘকালের মধ্যে কত বালিকা, কত কিশোরী, কত যুবতী দেখিলাম, কই, কাহারও নয়ন সৌন্দর্যা তো আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। বিধাতা কি সে চক্ষ্ নিশ্বাণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। একি নিষ্ঠুর জ্যোতিষিক গণনা আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে!

বার্থ, উনুথ আশা, আকণ্ঠ পরিপূর্ণ ত্যা লইয়া আমার মানদীর সন্ধানে আমি কোথার যাইব ? হা ভগবান, শুধু এক মৃহুর্তের জন্ম আমাকে আমার সেই মানদী প্রতিমা দেখ:ইয়া দাও! মৃত্গুল্পনে আশাবেড়া আমার প্রাণের মাঝে ঝন্ধার দিয়া বলিত "ওগোদে আছে, সে আছে, সে আছে!"

এ মাশা মিথা। হইল না, এ আকাজ্জা মপূর্ণ রহিল না, সতাই একদিন তাহাকে দেখিলাম; আমার ভাগিনেয়ীর বিবাহ রজনীতে বাসর গৃহের এক পার্ম্মে দণ্ডায়মানা সেই চির-আকাজ্জিতা বোড়শা মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম, একবার চোথে চোথে মিলন হইল—এক মুহুর্ত্তি মাত্র;—সেই মুহুর্ত্তের দৃষ্টিতে এক অভূতপূর্ব অমৃতময় বিহাৎ তরকে বিশ্বক্রমাণ্ড যেন আলোড়িত, লুপ্ত হইয়া উঠিল। কিছ কে এ রমণী ? এ শুভ দৃষ্টি কাহার সহিত ? পরিপূর্ণ যৌবন-আমিগ্ডিতা, দেবতার পুণা আশীর্কাদ রূপিণী এ রমণী কে ? সে গোরী! সে আজ বিধবা!

শীয় গ্রীক্রমোহন সেনগুপ্ত।

# ইংরাজদিগের ক্রীড়াকোতুক

ছোট থাট কাজকর্মে, আচারব্যবহারে কোন মাহ্র বা জাতির স্বভাবলক্ষণ বেমন ধরা পড়ে, এমন তাহার কোন বৃহৎ অফুঠানেনহে। পাশ্চাত্য জাতির যে আজ পৃথিবী জুড়িয়া এত প্রতাপ—তাহার প্রধান কারণ তাঁহাদের সামাভ্য কাজটিও উদ্দেশ্যবিহীন নহে; পান হইতে চুণ্টুকুও যাহাতে নির্থক না ধ্বে, সে দিকেও স্বলি তাঁহাদের দৃষ্টি;—

এমন কি তাঁহাদের প্রত্যেক পদক্ষেণে—
প্রত্যেক অঙ্গচালনায় পর্যান্ত একটি আদারের
অভিপ্রায় নিহিত। আমরা যদি তাঁহাদের
সামান্ত ক্রীড়াকোতৃকগুলির প্রতি লক্ষ্য
করিয়া দেখি—তাহা হইলে একথার সার্থকতা
সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি।

আমাদের দেশে তাদ দশ পঁচিশ বড় আমোদজনক থেলা। ছই চারিজনে মিলিলেন, ত অমনি তাস বা কড়ি থেলিতে লাগিলেন।
সঙ্গে সঙ্গে কত কলহ, কত প্রমোদ উত্তেজনা!
— এমন কি বাজিতে জিতিলে— নৃত্যগীত পর্যান্ত
চলিল! পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে তাস থেলার
এরূপ বৃথা উন্মন্ততা নাই বলিলেও অত্যুক্তি
হয় ন!। তাহারা যে একেবারে তাস থেলে
না এমন নতে, কিন্তু সে খেলার উদ্দেশ্যও
আদায়— বিনা বাজিতে নির্থক তাস থেলা
তাহাদের মধ্যে বোধ হয় নাই।

আমাদের দেশে নিমন্ত্রণ মঞ্জলিসে যেথানে গীতবাস্ত না থাকে, গেখানে কতকলোক পোস গল্ল করিয়া, কতক লোক মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া সময়টা নির্থক কাটাইয়া দিয়া অবশেষে ভোজনাস্তে গৃহে গমন করেন। পুরুষদিগের সম্বন্ধে সর্পত্তলে আজ কাল এ কথাটা নাও খাটতে পারে—কিন্তু মেয়ে নিমন্ত্রণে ইহাই প্রভি। ইংরাজদিগের ছোট বড় সকল নিমন্ত্রণেই অথিতিদিগের মনো-রজনার্থে কোন না কোনরূপ আমোদ-প্রমোদের আয়োজন থাকা চাইই—চাই;—এবং সে সকল আমোদ একটিও নির্থক নহে, সকলের মধ্যেই হয় স্বাস্থ্যজনক না হয় বৃদ্ধিক ক্তিজনক কোন একটা উদ্দেশ্য নিহিত।

বৈকালিক চায়ের নিমন্ত্রণে টেনিদাদি
থেলা—অধিকন্ত প্রায়ই পরে গীতবাত্যাদি হইয়া
থাকে। মাঝে মাঝে পরিবর্তন স্বরূপ
— বর্ষার সময়ে—অত্য অনেক সময়েও
শারীরিক ব্যায়ামের স্থলে মানসিক ব্যায়াম
পরিচালনা দেখা যায়। কল্লাবেশ
সন্মিলনের কথা, গত জৈয়িউর ভারতীতে
বিদ্যাছি—তাহার পুনকল্লেথ অনাবশ্রক।
কিন্ত ভরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠান, কালে ভল্লে ডিনার

শেষেই প্রায় হইরা থাকে। প্রবাদ সজ্জা, বহি সজ্জা, প্রশোত্তর থেলা, ছন্দমিল, ইেরালি নাট্য প্রভৃতি ছোট খাট অভিনয় ও সাজ সজ্জা-থেলাগুলিই প্রায় বৈকালিক বা সাজ্য স্থিলনীতে সদা স্ব্রাদা দেখা যায়।

সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের কোন জজপত্নীর বাড়ী মহিলা-গণের প্রবাদ সাজিয়া যাইবার নিমন্ত্রণ ছিল। সকলেই কোন একটি প্রবাদ বাছিয়া তাহার চিহ্ন ধারণ করিয়া গিছাছিলেন। এ খেলায়, -- সাঙ্কেতিক ধারণে—যিনি স্কাপেকা চাত্ৰ্য্য (प्रशाहित भारतन, এवः धिन उर्वारभका অধিক সঙ্কেত বৃঝিতে পারেন, উভয়কেই গৃহক্রী পুরস্কার প্রদান করেন। নিমে হুই চারিটি প্রবাদ সজ্জার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা গেল। ১। একজন মহিলা—একথানি পাতলা কাগজে আঁকা একটি স্থন্তী রমণীর ছবি লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই কাগজখানি তুলিয়া ধরিলে নীচের আর একথানি কাগজে मिहे स्नित पृर्वित कक्षान (नथा वाहेटल हिन। ইহা হইতে বুঝা গেল, তাঁহার প্রবাদ— Beauty is but skin-deep.

২। আর একজনের প্রবাদ—Time and tide wait for no man. তিনি একটা ঘড়ি (time) ও একটা ফিতার বাঁধা ছোট বাটপারা (tied weight) বক্ষে ঝুলাইরা আসিয়াছিলেন। ঘড়ির কাঁটো চারিটার (four, ঘরে ছিল এবং যিনি পরিয়াছিলেন তিনি পুরুষ নহেন,—স্ত্রালোক।

৩। একটি মহিলা একটা কাগজে অনেকগুলি অঙ্কদংখ্যা লিগিয়া ভাহাই দেফ্টি পিনে বিধিয়া স্বন্ধবস্ত্রে প্রিয়া- ছিলেন। ইহার প্রবাদ—There is safety in numbers.

৪। একজনের প্রবাদ—you cant eat your cake and have it too. তিনি লইরা আসিরাছিলেন একথানি কাগতে আঁকো তুইটি ছেলে মেরের ছবি। মেরেটি কেক থাইতেছে—ছেলেটি আপনার ভাগ নিঃশেষ করিরা লুক্ক দৃষ্টিতে মেরেটির দিকে চাহিয়া আছে।

ে। একজন কতকগুলি খাস সেফ্টি-

পিনের মধ্যে পরিয়া—বাদের মধ্যে একটা-পিন গুঁজিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবাদ — A pin in a bundle of hay.

হু একজন সকটক গোলাপ ফুল পরিয়া আসিয়ছিলেন,—No rose without its thorn.

আর একটি প্রবাদ অনেকেরই সজ্জার দেখা গেশ;—All that glitters is not gold: ঝকমকে ঝুটার জ্বির কাপড়, বা

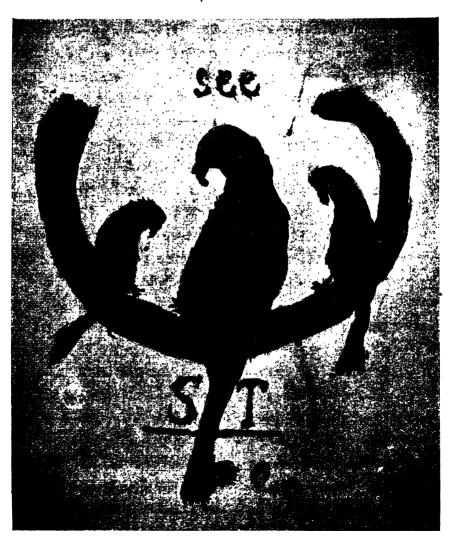

চৰচকে পুঁথির জামা প্রভৃতি পরিয়া এই প্রধানটি ইকিত করা হইয়াছিল।

স্থাং গৃহক্তী অর্ক থণ্ড ক্লটি স্কংক্র কাপড়ে আঁটিয়া একটি নিতাম্ব সহজ প্রবাদের সক্ষেত ধারণ ক্রিয়াছিলেন, --Half a bread is better than nothing.

অধিকাংশ বাঙ্গালী মেধের সঙ্কেও কৌশল
কুলার হইয়াছিল। প্রথম পুরস্কার একজন বঙ্গ

রমণীই দথল করিয়া লইলেন। সেই ছবিথানি আমরা পূর্বপৃষ্ঠায় উদ্ভ করিয়া দিরাছি; পাঠক পাঠিকা ইহা দেখিরা প্রবাদটি কি অভ্নান করুন—পরে চিত্রব্যাখ্যা দেখিবেন।

বহিসজ্জা খেলায়---প্রথাদের পরিবর্ত্তে কোন একথানি বহিব চিত্র ধারণ করিতে হয়।

আমরা একদিন বই সাজিয়া আসিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। বাঙ্গালী মহিলারা

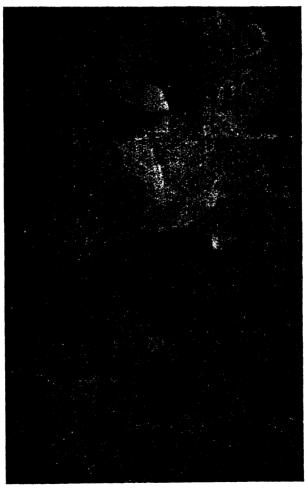

ৰাক্ষণা বা সংস্কৃত পুস্তকের চিহু ধারণ ইংরাজি বহি সাজিরাছিশেন। ছ**ই চারিটি** করিবাছিশেন, ইংরাজমহিলাগণ অবশ্র সজ্জার বিবরণ নিমে দিলাম।

একজন •মহিলার নাম কমলা,—তিনি
ভাঁহার কান্তের একখানি ক্ষুদ্র ছবির পার্ষে
একটি দপ্তর আঁকিয়া সেই ছবি ব্রোচের মধ্যে
পরিয়া আদিয়াছিলেন,—অর্থাৎ কমলাকান্তের
দপ্তর।

একজন ভারতের ম্যাপ আঁকিয়া তাহার গার্ষে দীর্ঘ ঈ ব্যাইয়াছিলেন—মর্থাৎভারতী।

মাধবের একথানি চিত্রের পার্ছে একটি মালভী স্থূন পরিয়া একজন সাজিয়াছিলেন মালভী মাধব।

একজন মাত্র একটি সক্ত A অক্ষর আঁকিয়া
সেই কাগজ বজ্ঞে পিনবিদ্ধ করিয়া
পরিয়াছিলেন,—In no sense
A broad—অর্থাৎ Inocence
abroad—.

আমরা পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় একণানি বহির সাঙ্কেতিক চিত্র দিলাম। পাঠক বলুন —এখানি কি বই ?

প্রশোভর থেলা অন্তর্মণ। কোন জীব জন্তু মনুষ্য বা অন্ত কোন পদার্থের নাম লেখা একথানি কাগজ প্রত্যেকের পিঠে—পিন করিয়া দেওয়া হয়। কাগজে কি লেখা আছে অন্তেরা দেখিতে পান না; তিনি অন্তকে প্রশ্ন করিয়া তবে সেই লেখাটি কি তাহা বাহির করিয়া লন। যেমন একজনের পিঠে লেখা হইল—মিশেষ বেসেণ্ট। কাগজ্ঞধারী জিজ্ঞাসা করিলেন "কোনও জীব ?"
উত্তর হইল। "ইয়া"।

"স্ত্রীলোক?"—"হঁ।।"—"মৃত ?" "না।" "জীবিত ?" "হাা।" "এ দেশের লোক ?" "না।"—"ইংবাজরমণী ?" "হাা"—"এদেশে থাকেন ?" "হাঁ।"।—"দেথিয়াছি ?" "স্থানি না।" "থাতনামা ?" "হাঁ।"—"কলিকাতার থাকেন ?" "না।" "পশ্চিমে" ? "হাঁ।।" "কাশীতে ?" "হাঁ।।" "কাশীতে কলেজ করেছেন ?" "হাঁ।।"

এইরূপ নানা চুপ্রশ্নের পর মিশেষ বেদে-ন্টের নাম ুআসিয়া পড়িল।

ছলমিলের থেলায় এরপ অন্ত্রমান
নাই। একজন একছত্র ছল মিলাইয়া
বিভীর বাংক্তকে শেষকথাটি মাত্র দেখান;
বিভীর ব্যক্তিকে শেষকথাটি মাত্র দেখান;
বিভীর ব্যক্তিকে আর একটী ছত্র
মিলাইয়া ভূভীয় ব্যক্তিকে তাহার মিল করিতে বলেন। এইরূপে— সনেকগুলি ছত্র
হইলে পড়িতে বেশ মজার লাগে। যথা —
১। আকাশ মেথেতে ভরা অন্ধকার দিক।

২। না জানে কহিতে কথা নামটি রসিক।
৩। কে ভূমি দাঁড়োয়ে পথে কি নাম পথিক।
৪। নয়নে ঝরিছে জব্দ হাসে ফিক ফিক।

মুথে মুথে উপস্থাদ এচনা স্ব্যাপেক্ষা বুদ্ধিক্ষৃত্তিজ্বক থেলা। একটি গল্পের এক পারচ্ছেদ
একজন রচনা করিয়া বলিয়া গেলেন,—আর একজন অমনি পরের পরিছেদ বলিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তুইচারিজনে মিলিয়া গল্পটি শেষ করিয়া ফেলিলেন।

হেঁয়ালি নাট্য।ভিনয়ে—কোন একটি
বা ছুইটি কথা অভিনয়ের মধ্যে বার বার
কৌশলে উল্লেখ করিতে হয়। ওাহা হইতে
দর্শকগণ কথাটি বাহির করেন। এ থেলাটী
বড় কৌতুকজনক। পুরাতন ভারতীতে
বহু ইেঁয়ালি নাট্য প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা
দৃষ্টান্ত বরূপ আর একটি হেঁয়ালি নাট্য রচনা
করিয়া দিলাম।

## হেঁয়ালি নাট্য।

ছরি গৃহে বিষয়া কবিতা পাঠ করিতেছেন, হরের প্রবেশ।

হর! কি পড়ছ ভায়া ?

হরি। এই যে হর, এস এস, তোমাকে না শুনিয়ে কিছুতেই তৃপ্তি হচ্ছে না।

ছর। পড় পড়—আমিও চাতকের
মত ত্বিত হয়ে আছি! সেই কাব্যথানা বুঝি
শেষ হোল ? কি নামটা? এই যা: ভুলে
যাচিহ যে!"—

হরি। সিন্ধু প্রভল্পন।

হর। ঠিক ঠিক ! সিন্ধু প্রভঞ্জন,—লিথে লিথে মেমরিটা কেমন থারাপ হয়ে গেছে — অনবরত ত্রেনের একসাইস কিনা! পড় পড়,—তারপর—মামার নাটকের শেষ্টাও শোনাব এখন, সঙ্গে এনেছি।

হরি: ৻বেশ!

আলোড়ি বিমন্থি দিল্প ভীষণ গর্জনে—
নিক্ষেপি প্রবল বেগে—উত্তাল নিবিড় —
তরঙ্গ মহান উচ্চ পর্বতি সমান,
ঘেরিয়া অন্বতল, ঢাকি বিবস্থান্—
প্রলয়ের প্রভন্ধন ঘোষিলা সরোবে—
করাল আঁধারে পূণী করিয়া মগন !!!

হর। থাম ভাই, একটু থাম, আমার
মাথা ঘুরে গেল, আমার চোখে আর এককণা
স্থ্যকরও বিভাগিত হচ্ছে না,—বিশ্ব মহাঅন্ধকারে—আত্মা প্রাল্যকারে মগ্ন হল্পে
পড়েছে। চমৎকার চমৎকার।

হরি। কি বল ভাই হর,—সত্যি ? তোমার নাটকের নায়িকার রূপ বর্ণনা গুনতে গুনতে আত্মা যেমন সপ্তম অর্গের চূড়ায় ছলতে থাকে তেমনি এ কবিভাটী কি সভিটে—

হর গ সভি বলছি হরি সভি ! এবরে আমাদের হতে বঙ্গসাহিত্য নিশ্চয়ই ফেল হবে, নিশ্চয় নিশ্চয় ! কোন সন্দেহ নাই ! সরস্বতী সেই আদি যুগে বালাকিতে আবিভাব হরেছিলেন—আর এ যুগে এতদিনে—

বিষ্ণুর প্রবেশ।

বিষ্ণু।—হরি হরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আমার আজ পরম সৌভাগ্য যে হরি হরের একত সাক্ষাৎ লাভ করেছি !

হরি। এস এস বিষ্ণু এস—বন্ধুবর,—
এতক্ষণ ভোমারি অভাব অমুভব করছিলেম।

হর। এখন মন সম্ভষ্ট হোল, প্রাণ তৃপ্ত হোল, হবিহর আত্মার মিলুন হোল,—এস ভাই এস। হরি ভাই! তোমার কবিতাটা আর একবার পড়ে—বিষ্ণুকে শোনাও না।

হরি। নানা তোমার নায়িকার রূপ বর্ণনাটী আগে শোনাও। বলব কি বিষ্ণু— প্রতি অক্ষরে সাক্ষাৎ রতিদেবী যেন মূর্ত্তিমতী অথচ তাতে একটি অল্লীলতা নেই—সমস্তই আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ।

বিষ্ণু। তৃঃখ কেবল এই,—লোক গুলাকে এ কথা কিছুতেই বোঝাতে পারছিনে; তাদের কচি এমন বিক্বত হয়ে গেছে যে তারা অশ্লী-লতাকে শ্লীলতা, কুভাবকে স্বভাব, ঐক্রিমিককে আধ্যাত্মিক ভেবে নিয়ে প্রমাদ ঘটাছে।

ছরি। কি ছংথ কি ছংখ, বেচারাদের জন্ত বড় ছংখ! হর। উ: বল কি । এই সকল দানহীন হতভাগ্যদের পরিত্রাণের—পাপীতাপী উদ্ধারের উপায় হবে কি করে।

উভয়ের রোদন।

বিষ্ণু। ভেবোনা, দাদারা কেঁদনা। দে উপায় আমি ঠিক করেছি। হরিহর আত্মায় মিলিত হলে বিশ্ব রসাতলে যায়—আর আমরা সাহিত্যে এত টুকু বিপ্লব ঘটাতে পারব না! এই দেশ ব্রহ্মান্ত্র, হিমালয় হতে কুমারিক: এতে কম্পিত হয়ে উঠবে, স্থ্য চন্দ্র তারকা জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, বঙ্গসাহিত্য ভেঙ্গে চুরে একেবারে রসাতলে নিম্মা হবে,—আর সেই গ্রাধান্তলে কেবল আমাদের নূতন সাহিত্য গুলি নারায়ণের মত ভেসে ভেসে বেডাবে।

হর। ও হরি । আমার মাথা বে ভোঁভোঁ করছে, মনে হচ্ছে আমি সেই প্রশাস্ক্রারে নিমগ্র হয়ে পড়ছি।—

হর। স্থার আনার মনে হচ্ছে,—আমি যেন নায়ায়ণ হয়ে সেই প্রান্য জলে প্রাণত্তের উপর ভেদে ভেদে বেড়াচিছ।

বিষ্ণু। আর আনার মনে হচ্ছে—আমি তোমাদের হজনকে ধরে টেনে টেনে ভাঙ্গার তুগছি—

হরি হর। (ত্জনে দীর্ঘনি**ধাস সহকারে)** বন্ধু হে তুমিই ভরসা!

## শারদগীতি।

'হল দেখা তখনি বিদায়'—
চরাচর অন্তহীন এই গান গায়।
এই যে মিলন আজি বংষের পরে!
ইহাও কি ভুধু তবে ত্দিনের তরে!
মিলন কাতর তাই বিরহ ছায়ায়,
আনন্দ আপনহারা বিষাদে লুটায়!

শুরু ছদিনের দেখা আর কিছু নর ?

এ কথা ভবু ভ মাগো মনে নাহি লয় !

ফুলের স্থাস মত জন্মান্তর স্থতি,

ঢালিছে হাদরে একি স্থামন্ন প্রীতি!

জনমে জনমে যেন শত শত বার!

কুটেছে তোমারি কোলে চেতনা আমার।
সেই পরিচিত ঘর সেই স্থে,
সেই পুণ্য স্মৃতিময় কত স্থ্য হ্রথ,
শোনায় আখাস বাণী জাগায় বিশাস—
ফুরাবে এ দিন তবু নাহি এর নাশ।

চাল তবে টাল চাঁদ জোছনার হাসি,
বাজুক মধুর স্থরে উৎসবের বাঁশি,
ভোল ক্ষ্মা হটো দিনো, ওহে ক্ষ্মাশীর্ণ,
কেলে দাও নবানন্দে ছিল্ল চির জীর্ণ।
ওই শোন ওই শোন মায়ের আহ্বান—
স্থে হুংথে তাঁরি কোলে চিরক্তর স্থান।
শ্রীহিরগায়ী দেবী।

### ভারত ও বিলাত।

#### বিলা**ত-প্রবাস**ীর পত্র।

#### ৯। সভ্যতার মাপকাটি।

সভ্যতা কা'কে বলে ৪ এই কথা লইয়া যুরোপের সঙ্গে বাকি ছনিয়ার একটা গুরুতর বিবোধ ক্রমে পাকিয়া উঠিতেছে। কাল ধরিয়া সাদা জাতের সভাতার দাবিটাকে তুনিয়ার লোকে নীরবে সীকার করিয়া লইয়া-ছিল। যুরোপ যদি সংযত হইয়া চলিতে পারিত, আত্রবিলোপের ভিতর দিয়া যে আত্মপ্রতিষ্ঠার পদ্ধা যিশুখুষ্ট দেখাইয়া গিয়া-ছिलान, খুটোপাদকেরা यनि দে পথ হইতে ত্রষ্ট হইয়া না পড়িত, তবে মাজো এ দাবির প্রতিবাদ করিতে কেহ দাঁড়াইত কি না, সন্দেহের কথা। স্ক্তিই লোকে সংযমের সন্মান করিয়া থাকে. বিশেষতঃ শক্তিশালীর সংযদের সমক্ষে মানুষের মাথা আপনা হইতেই ভক্তিভরে অবনত হইরা পডে। শ্রেষ্ঠজনে যদি সংষম ছাডিয়া আপনার শ্রেষ্ঠত লইয়া আফালন করিতে আরম্ভ করেন, প্রাকৃত करन बात रम (अहेडा महस्क मानिया नहरड চাছে না। ধরে বেঁধে যে কেবল প্রেম হয় না, তা' নয়; ধরে বেঁধে ভক্তি এবং শ্রদ্ধাও हम्र ना। मुद्राप रय निन ध्रत दर्देश जापनात শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, দে দিন হইতেই এ শ্রেষ্ঠত সাঁচো না ভেজাল জিনিষ, এ সন্দেহও লোকের মনে উঠিয়াছে। এ সন্দেহ আজ দৃঢ় হইয়াছে। তার সঙ্গে সংস্থারোপের সভ্যতা ও সাধনাকে লোকে সুক্ষভাবে পর্থ করিতে क्तिशाष्ट्र ।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্যাস্ত, ভারতের ইংরেজ-নবিশেরা যুরোপীয় সভ্যতাকে সাক্ষজনীন সভাতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। দে মোহ ক্রমে কাটিভেছে, কিন্তু এখনো একেবারে কাটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যুরোপের ধর্ম যে ভারতের সনাতন ধর্ম অপেকা কোনো রূপে শ্রেষ্ঠ নহে, দেশের ইংরেজি নবিশেরাও বছদিন হুইতে এ কথা একরপ মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু বদেশী ধর্মের শ্রেষ্ট্র মানিয়াও, সমাজগঠনের হীনতা অনেকেই স্বীকার করিতেন। এজন্ত ধর্ম সংস্কারকেরা উপাসনা-কাণ্ডে খৃষ্ট-তত্ব ও খৃষ্ঠীয় পদ্ধতি বৰ্জন করিয়াও, সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ে খুষ্টায় সমাজের অল্ল-বিস্তর অনুক্রণ হইতে বিরত হন নাই। ইংগারা হিন্দুর বর্ণভেদের উপত্রে খড়গ-হস্ত। এ বর্ণভেদের দোষ অনেক, ইহা অস্থীকার ना करिया ७, देश (य शृष्ठीय्रामा अनी एक म অপেক। ভাল বই মন্দ নহে, - হিন্দুর বর্ণভেদে মনুষ্যদের যে অবমাননা করা হইয়াছে, খুষ্ঠীয় দেশের শ্রেণীভেদে যে তদপেকা শতগুণ অধিক অবমাননা করা হয়, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের সমাজ সংস্থারকেরা কখনো গভীরভাবে এই বর্ণভেদ ও শ্রেণীভেদের মূল অহুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই। তাই অনেক সময় আমাদের প্রাচীন জাতি বা বর্ণছেদের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-গৃহকে ভালিয়া চুরিয়া বিদেশী শ্রেণী-ভেদের উপর নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিবার

চেষ্টা করিয়াছেন। এথনো এ চেষ্টার একান্ত বিরাম হয় নাই। এইরূপে, ভারতের স্মাজে স্ত্রীপুরুষের সামাজিক মেলা মেশার যে কতকটা অস্তরায় আছে, ইহাকে স্ত্রীচরিত্র-গঠনের অম্বরায় ভাবিয়া, নিজেদের সামাজিক রীতি-নীতিকে কভকটা বিলাতি ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করিতেছেন। এথনো আমরা সমাজ সংস্থারের নামে বিলাভের আদর্শে ভারত-বর্ষকে নৃতন করিয়া গাড়বার চেষ্টা হইতে বিরত হই নাই। কিন্তু এ মোহও ক্রমে কাটিতেছে। আমরা যেমন আছি, তেমন-টিই যে থাকিব, এমন কথা কোনো বুদ্ধিমান লোকে এখন আর বলিবেন না। বা পাঁচ হাজার বংসর পূর্বের যেমন ছিলাম, আবার তেমনটিই হইব, এ কল্পনাও কোনো निष्ठका लाटकत मत्न शान भाग ना। जगर-বিবর্জনে চির্লিন সমভাবে থাকা যেমন একে-বারে অসম্ভব, যে অবস্থা অনেক পশ্চাতে কেলিয়া আসিয়াছি, তাহাতে প্রত্যাবর্তন করাও .তেম**লি অ**সাধ্য। বেদ পড়িশেই বৈদিকযুগে ফিরিয়া যাওয়া যায় না। উপনিষদের সময়ে হিন্দুর সমাজবিবর্তনের যেধাপ প্রতিষ্ঠিত হইগা हिल, त्रथात्न कित्रिशाया अधा याग्र ना। कला-কার উপনিষ্দের অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা ২ইতেই কুত কর্মকে আজ যেমন ভাকিয়া আনিতে পারি না,—ভাহার ফলমাত্র ভোগ করিতে পারি, সেইরূপ জাতীয় জীবনের অতীত-कालरक ७ हिंहार महि कतिया, वा हिंकि धित्रया টানিয়া আনা যায় না, তার কর্মফলমাত্র ভোগ করা যায়। উপযোগী চেষ্টা ছারা সে কর্মফলকে সংশোধন করা যাইতে পারে, অক্স কর্ম হারা ভাহাকে নিরস্ত করাও

সাধাায়ত্ত হইতে পারে, কিন্তু গত কর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নহে। সেকালের মাত্র লইগাই সেকাল কাজ করিয়াছে, আর একাল ও সেকালের মাপুষের মধ্যে যথন এডটাই প্রতাক্ষ প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তথন এই নুতন মাতুষ লইয়া সে প্রাচীন সাধনাকে ফিরাইয়া আনা কি সম্ভব ? কিন্তু এ সকল সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াও. विष्मि डाँटि अप्निम्दक छालियात छे०कछे উ'ভোগের বিক্লে তীব্র প্রতিবাদ করা যাইতে পারে: নূত্র যুগে ভারতবর্ষ নূত্র আকার ধারণ করিবে, এ কথা মানি। কিন্তু এ আকার र्य विला शै व्याकात इहेर्त, वा इ ९ ग्रा (कारना क्तरन नाइक्नोब, এ कथा मानिए काङ्गि नहि। ভারতে যা আছে, তাই থাকুঞ্, এ কথা বলি না। বলিলেও ছরম্ভ কাল দে কথা শুনিবে না। যা আছে, তাহা থাকিবে না। যা যেমন মাছে, ভাহা সেরূপ থাকিতে পারে না। তাহা বাঞ্নীয়ও নহে। পরিবর্ত্তন মনিবার্যা। অবশস্তাবী। কিন্তু একরূপ পরিবর্তন পরিবর্ত্তন মৃহ্যুকে ডাকিয়া আনে, অপর-বিধ প'রবর্ত্তন জীবনকে ফুটাইয়া ভোলে। যে পরিবর্তনে নিজম্ব লোপ পায়, ভাঁহা মৃত্যুর পথ, যে পরিবর্ত্তনে নিজত্বকে বাক্ত করে, দুঢ় করে, বিস্তৃত করে, পারণত करव. - (महे পরিবর্ত্তনই জীবনের পথ।

ধর্মে বেমন ভারতবর্ষ ক্রমশঃ আপনার
নিজস্বটুকু আঁকড়াইয়া ধরিতেছে, সমাজগঠনে, রাষ্ট্রনীতিতে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে
শিল্প-সাহিত্যে,—সমাজ-জীবনের প্রত্যেক
অলেও সকল বিভাগে সেইরূপে নিজস্বটুকুকে
আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে। এ বিষয়ে

আমাদিগকে ভাল করিয়া এইটুকু ব্ঝিতে হইবে যে হুচারুরপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেকা বিগুণ স্বধর্ম ও শ্রেষ্ঠ ।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেগ্ণ প্রধর্ম ভয়াবছ।
স্বধর্ম পালনের চেষ্টায় সফলতা লাভ না
করিয়া ধদি বিনাশ প্রাপ্ত হই, তাহাও শ্রেষ্কর,
কিন্ত প্রধর্ম স্বদাই ভয়াবহ।

আমরা একদিন এই "ব"কে হারাইরা ফেলিয়াছিলাম। কেবল আমরা কেন. ত্নিয়ার প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন জাভিই, আপনাদের এই সনাতন "স্ব"কে হারাইয়া-ছিল। এ জগতে জীব বাষ্টিভাবেই হউক আরে সমষ্টিভাবেই হউক, নিয়ত এই স্নাতন "ব"কে হারাইতেছে, খুজিতেছে, পাইতেছে, পাইয়া আবার হারাইভেছে, আবার খুঁজিতেছে, আবার পাইতেছে; এইরূপে জগৎ পরিবৃত্তি হইতেছে। ইহাই জাবের উন্নতির ও বিকাশের সার্বজনীন নিম্ম ও পন্থা। প্রত্যেক সমাজই যুগে যুগে আপনার এই "व" (क शावाम, "व" (क (वे। (ज, "व" (क ফিরিয়া পার। কিন্তু প্রতিবারেই পূর্বেকার অপেকা বৃহত্তর, ফুটতর, উন্নত্তর, বলবত্তর **°ৰ''কে প্রাপ্ত** হয়। হারাইয়াছিলাম বলিয়া হঃথ নাই, খুঁজিতেছি বলিয়া শাস্তির বেদনা নাই। কতবার হারাইয়াছি, কতবার খুঁজিয়াছি, আবার কতবার পাইয়াছ। আবার পাইব, আবার হারাইব, আবার थुं किए इहेरत। এই পথেই এই সনাতন বস্ত व्यापनारक कृषाहेश्रा ट्याला। यथन किছू निन পূর্বে এই "ব"-বস্তকে হারাইয়া আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম, তথন বিদেশের মোহ আদিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

আজ দেই সনাতন "ব"কে অলে-অলে ফিরিয়া পাইতেছি বলিয়া, এ দাবির বিরুদ্ধে আপতি দায়ের করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

১০। য়ুরোপের কাছে ছুনিয়ার ঋণ।

এই যে মাজ আদিয়ার প্রাচীন জাতি গুলি অল্লে অলে আপনাদিগের স্নাতন "ম্ব"-বস্তকে ফিরিয়া পাইতেছে, ইহার জন্ম আমরা সকলেই য়ুরে:পের নিকট অতিশয় ঋণী। এ ঋণ অস্বীকার করিলে ক্রন্তন্ন ইইতে হয়। যুরোপ যে ইচ্ছা করিয়া, ছনিয়ার হিতকলে এ কান্স করিয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। য়ুরোপ নিজের দায়ে আসিয়ায় আলিয়া পড়িয়াছে। নিজের সার্থকতার জন্ম অাসিয়ায় আপনার প্ৰভাগ করিয়াছে। এ সকলই সত্য। কিন্তু ইহাও সত্য যে য়ুরোপ যদি এমনভাবে আদিয়া আসিয়ার উপর না পড়িত, আপনার সভ্যতা, সাধনা, শিল্ল, সাহিত্য, রাষ্ট্র ও কর্মকে আপনার সাধনা, আপনার শক্তি ও আপনার বেশাতির দ্বারা যদি আদিয়ার প্রাচান সমাজ-সমূহের সভাতা একান্ত অভিভূত করিবার প্রয়াদ না পাইড, তবে আজে আদিয়াও অপিনাকে আবার ফিরিয়া পাইত না। পরের সন্থীন না হইলে, পরের বারা অভিভূত না হইলে, পরের সঙ্গে সংঘর্ষ ব্যতিরেকে. কেহ কগনো আপনার "ব"কে ফিরিয়া পাইতে অাপনাকে জানাই আপনাকে পারে না। পাওয়া। "স্ব"বস্তু মাত্রেই ব্রহ্মপর্যায়ভুক্ত। ত্রন্ধ দম্বন্ধে ধেমন—জ্ঞানেনৈব আপ্নায়াং— কেবল জ্ঞানের দ্বারাই তাহাকে পাওয়া যায়,— বাজির "ষ"ই হউক, আর জাতির "ষ"ই হউক, তাহার সম্বন্ধেও সেইরপ—জ্ঞানেনৈব আগুরাৎ কেবল জ্ঞানের ধারাই তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আপনাকে পাইতে হইলে, আপনাকে জ্ঞানিতে হইবে। ইহার অগ্র উপায় আরু নাই।

আর ভেদ ব্যতিরেকে জ্ঞানের স্থচনাই হয় না। একাকার নিরাকারে জ্ঞান দাঁডাই-বার স্থান পায় না। অন্ধকার আছে বলিয়াই আলোকের জ্ঞান সম্ভব হয়। দুরত্ব আছে বলিয়াই নৈকটা যে কি, ভাহা জানিতে পারি। হঃধ আছে বলিয়াই সুথ, ও সুথ चाट्ह विषयाहे इ: १ य कि वज्र এवः स्था वा কি, ইহা বুঝিতে পারি। সেইরূপ পর আছে বলিয়াই আপনাকে চিনিতে পারি ও জানিতে পারি। ইদংএর সাক্ষাৎকার না হইলে অহংএর জ্ঞান জন্মেনা, জনিতে পারে না। আরে যে পরিমাণে ইদং গর সজে বিরোধ ও সংঘর্ষ তীব্র হইয়া উঠে সেই পরিমাণে অহংএব জ্ঞানও পরিফাট এবং ইদংএর জ্ঞানও উচ্ছল হইতে থাকে। ব্যক্তি সম্বন্ধে এ কথা যেমন সভ্য. জাতি সম্বন্ধেও সেইরপ: কোনো জাতি যতদিন কেবল আপনার মধ্যেই আবদ থাকে, পরজাভির সঙ্গে যতদিন নাভার সাক্ষাৎকার ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তত্তিন তার নিজের "স্ব"এর জ্ঞান ভাল করিয়া कृष्टिक পात्र ना। विष्मा आपनामित्रत রাষ্ট্রপতিষ্ঠা, ও পরজাতির মধ্যে আপনার ধর্ম-প্রচার, এই দ্বিধি উপায়ে মুরোপীয় লোকেরা ভিন্ন লোকের সঙ্গে সংঘর্ষ লাভ করিয়া,আপনা-দিগের স্বাভিমানকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। আর এই সংঘর্ষ হইতেই আসিয়া এবং **ভা**ফ্রিকারও <del>ফু</del>টিতে **সাম্মুক্তান** 

হইরাছে। মুরোপ যদি এতটা প্রবলবেগে আমাদের উপরে আসিয়া না পড়িত, তবে কি চীন কি জাপান, কি ভারত কি মিশর, কোনো প্রাচীন দেশই আজ এমনভাবে আপনাকে ফিরিয়া পাইত না। ছনিয়ার এই নব-জাগরণের রাজ্যে সকলকেই আজ মুরোপের নিকট এই বিপুল ঋণ স্থীকার করিতে হইবে। মুরোপের যাহা যথার্থ প্রাপা, তাহা দিতে কুটিত হইলে চলিবে কেন ?

#### ১১। ञहर उ हेमर।

ইদংএর সমুখীন না হইলে, ইদংএর সঙ্গে সংঘর্ষ ও বিরোধ উপস্থিত না হইলে. অহংএবজ্ঞান জন্মে না সত্যু, কিন্তু প্রথম यथन हेनः व्यवस्थात मधुयीन इय, खथनहे (य এ জ্ঞান হঠাৎ ফুটিয়া ওঠে তাহা নহে। প্রথমে বরং অহং ইদং এর দ্বারা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় মহং ইদং ও ইদং অহং হইয়া যায়--একটা গোলমেলে রকমের একাকারের স্মষ্টি হয়। শিশুদিগের প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সময় এটি অতি পরিষ্ণারক্রপে লক্ষ্য করা যায় ৷ তারা ইদংকে নিজেদেরই মত ভাবে ও দেখে, আর নিজেদেরও ইদংএর মতই দেখে ও ভাবে। অহং এবং ইদংএর মধ্যে যে বিশাল বিভেদ রহিয়াছে, এ জ্ঞান প্রথমেই তাখাদের ফুটিয়া ভঠে না। এইরূপে একটা গোলমেলে বক্ষের একাকারের মধ্যে শিশুর চৈত্র ক্রীড়া করিতে থাকে। কোনো জাতি যথন বহুকাল আপনার মধ্যে বাস করিয়া, সহসা একটা অপর জাতির সঙ্গে তাঁত্র সংঘর্ষে আসিয়া পড়ে, বিশেষতঃ যথন এই অপর জাতি একটা অভিনব

সভ্যতার উজ্জ্বন চাক্চিক্য দ্বারা তাহার
চক্ষুকে ঝলসাইরা দেয়,—তথন তাহার জ্ঞানে
এইরূপ একটা গোলমেলে রক্মের
একাকারের প্রতিষ্ঠা হয়। এবং এই
একাকারের মধ্যে সে আপনাকে একান্তই
হারাইয়া ফেলে। তথন সে স্বকেই পর ও
পরকেই স্ব বলিয়া ধরিতে আরম্ভ করে।

আধুনিক য়ুরোপের সঙ্গে প্রথম সংঘৰ্ষ উপস্থিত হইলে, আদিয়ার প্রাচীন জাতি সকলেরো এই দশাই উপস্থিত হইরাছিল। প্রথমে তাহাদের জ্ঞানে একটা গোলমেলে রকমের একাকারের সৃষ্টি হয়। কিছুদিন পর্যান্ত স্ব-পর ভেদ একরূপ বিলুপ্ত হইয়া যার। আমরা সকলেই ইদংএর দ্বারা অভিভূত হইয়া, অহংকে ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই। আর অহংকে ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই বলিয়া, ইদংকেও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। ক্রমে এই গোলমেলে একাকারের অবস্থা অতিক্রম করিয়া উঠিতেছি। এবং যুরোপ যতই তাহার ত্দিনের সভ্যতা দারা. আমাদের যুগ্যুগাস্তের সাধনাকে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে. তত্ই তার এই সভ্যতার দাবিটা যে কি. এ দাবির ভিত্তি ও যুক্তি কত শক্ত, এ সকল বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

#### ১২। সভ্যতা ও অসভ্যতা।

প্রথমে যথন যুরোপ আমাদিগকে অসভা বলিয়াছিল, তথন আমরা মাথা হেঁট করিয়া, তার এই রায়কে মানিয়া লইয়াছিলাম। আমরা থালি গায়ে থাকি, থালি পায়ে হাঁটি, মাটিতে আঁচল পাতিয়া বিদি, হাত দিয়া থাই, ঠাকুর দেবতা মানি. শ্রাদ্রশাস্তি করি,

वीशादव वाकारे,--यामात्मत्र शास दकां । পেণ্টলুন নাই, পায়ে জুভাঞানা নাই, ঘরে সোফা চৌকী নাই: আমরা টেবিলে थाই ना, काँछ। চামচ ধরি ना: পুত্লের পূজা করি, মরা মাস্থবের পিগুদান করি, হারমোনিয়ম পিয়ানো বাজাই না:-- এদকলই আমাদের বর্বরতার লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। সেই সময়ে মাইকেলকে প্রতিন বলিয়া, বঙ্কিমকে স্কট বলিয়া, রবীক্সকে (मंगी विद्या, कालिमामरक (मक्किपीयत विद्या. আমাদের মন সাস্ত্রনা লাভ করিত। আমরাও যে সভ্য, আমাদেরো যে একটা সনাতন. একটা নিজস্ব সভাতা ও সাধনা আছে, জ্ঞান তথনো জন্মে নাই। ক্রমে এথন জ্ঞান জন্মিয়াছে। প্রথম সময়ের গোলমেলে একাকারের পরিবর্ত্তে. এথন স্ব-পরভেদটা ক্রমশঃই জ্ঞানে স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে। তাই এখন আমরা বুঝিতেছি ষে খালি গায়ে थाका, थानि भारत हमा, जामरन वमा, शास्त्र থাওয়া,--এ সকল অসভ্যতার চিহ্ন নয়। প্রত্যেক দেশের রীতিনীতি, আচারবাবহার, সেই সেই দেশের ভিতরের ও বাছিরের অবম্বা হইতে, স্বাভাবিক নিয়মে গড়িয়া উঠে। ইংরেজ বা জর্মাণ, চিরদিনই যে কাঁটাচামচে দিয়া খাইভ, বা চেয়ার সোফায় বসিত, এমন नहर । जात्र रठां९ এक निन त्य मकत्न मिनिश সভা করিয়া, হাত তুলিয়া ঠিক করিয়াছিল যে আর আমরা হাতে থাইব না, বা মাটিতে বসিব না, এমনো নহে। এ সকল রীতিনীতি প্রয়োজনামুরোধে কালক্ৰমে, সমাজে প্রবর্ত্তি হইয়াছে। লজ্জ নিবারণের জন্ম মামুষ প্রথমে কাপড় পরিতে

আরম্ভ করে নাই, সে সময়ে নগাতায় লজ্জা ভাব আদৌ জন্মে নাই। শীত নিবারণের জ্ঞ্য, অথবা কেবলমাত্র সৌথিনতার খাতিরে, আপনার দেহযষ্টিকে সাজাইয়া স্থলর করিবার জন্মই মানুষ কাপড প্রথমে পরিতে আরম্ভ করে। এ অবস্থায়, শীতপ্রধান দেশে যেরূপ পোষাক প্রবর্ত্তিত হ ওয়া স্বাভাবিক, গ্রীম্মপ্রধানদেশে সেরূপ হ ওয়া সম্ভব নহে। ইংরাজ, জর্মান, রুশ, এসকল জাতির লোকেরা শীত নিবারণের জন্মই আপনার সর্কাঙ্গ একেবারে আরুত করিয়া থাকে। আর আমরা, গ্রীমপ্রধানদেশে বাস করি.—এত কাপড়চোপড়ে আমাদের স্বাস্থ্য ও গোয়ান্তি ছই নষ্ট হয়। স্বতরাং ইংরাজের কোট প্যাণ্টালুন ঘেমন স্থথকর, স্বাস্থ্যকর, ও সভ্যথার পরিচায়ক ; আমাদের ধুতি উত্তরীয়ও সেইরূপ স্থকর, স্বাস্থ্যকর, সুশোভন ও স্থসভা। একসময়ে এ জ্ঞান আমাদের ভাল করিয়া জনায় নাই। ধুতি পরিয়া ইংরেজের সমুখীন হইতে, সেকালে আমাদের সঙ্কোচ বোধ হইত। আমাদের মাতা ও ভগ্নীর নিকটে থালি গাথে বসিতে ও চলিতে কোনো কুণ্ঠা বোধ করিতাম লা, কিন্তু সাহেব বিবি দেখিলেই গা ঢাকিবার জ্বসু ব্যস্ত হইয়া পড়িতাম। এখন আর এরূপ বাস্ত হইব না। একদিন আমরা ইংরেজের পোষাকেই স্কুক্চি ও শ্লীলভা দেখিতাম, আমা-দের ধৃতী বা শাড়ীতে সে স্থক্চি বা অশ্লীলভা দেখি নাই। আজ এভাবও বদলাইয়া গিয়াছে বা যাইভেছে। এখন ধৃতির স্থচাক্ষতা প্যাণ্টালুনের অপেক্ষা বেশীই বলিয়া বোধ হয়. আর বিবিদের আঁটাশাঁটা পোষাকে

দেহযষ্টিকে ঢাকিবার ভাগ করিয়াও যে ঢাকিতে চাহে না. ইহা যতই লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছি, ততই আমাদের সাদাসিধে শাডীর ভিতরে কি এ. কি শোভা, কি কমনীয় শ্লীলতা আছে, ইহা পারিতেছি। মোট কথা এই—এসকল পোষাকপরিচ্ছদ, এসকল রীতিনীতি, এসকল আচারব্যবহার, ইহারা বাহিরের বস্তু ও বিষয় সত্য, কিন্তু একান্ত বাহিরেরো নগ। বাহিরের ব্যাপার হইলেও, এদকলে প্রত্যেক জাতির ভিতরকার স্বভাব, আন্তরিক প্রকৃতি, এবং যুগযুগান্তরব্যাপী সাধনা ও সভ্যতার মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রত্যেক জাতির পোষাকপরিচ্ছদের ভিতরে তাহাদের চিরস্তন সৌন্দর্য্যের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ তাহাদের খাওয়াদাওয়ায়, আচার-পদ্ধতিতে তাহাদের ধর্মের আদর্শ, তাহাদের ব্যবসাবাণিজ্যে ভাহাদের কর্ম্মের আদর্শ, এবং এই সকল বিবিধ আকারের চেষ্টাচরিতে. জাতীয় সভাতাও সাধনার মৌথিক আদর্শ ষে কি, ইহা ধরিতে পারা যায়। আর এই সকলের দারাই বিভিন্ন সভাতার বিচার করিতে হয়। ছঃধের বিষয় এই, যুরোপের লোকেরা এখনো এভাবে, তুলনায় সমালোচনা ক্রিয়া, স্ভাতার লক্ষণ নির্ণয়ে সমর্থ হয় নাই। তাই তাহাদের শ্রেষ্ঠজনেরাও, য়ুরোপের বাহিরেও যে অতি উচ্চ ও উদার সভ্যতা আছে বা থাকিতে পারে, একথা সহজে বিশ্বাস বা স্বীকার করিতে পারেন না। এজন্ম তাঁরা এখনো সভ্যতার সভ্যিকার মাপকাটিটা খুঁজিয়া পান নাই।

শ্রীবিপিনচক্র পাল।

#### বক্তব্য।

"ভারত ও বিলাত" সম্বন্ধে বিপিনবাব্

যাহা লিথিয়াছেন, তাহাতে তিনি আমাদের

যে হর্বলতাটির প্রতি নির্দেশ করিয়াছেন, সে

বিষয়ে আমাদের ভাবিবার ও শিথিবার অনেক

বিষয় আছে। কিন্তু স্থানে স্থানে আমরা তাঁহার

যুক্তর ঠিক অনুসরণ করিতে পারিলাম না।
ভারত ও বিলাতের সভ্যতা লইয়া তিনি যে

সমালোচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে তাঁহার

অনেকগুলি কথা পড়িলে মনে কেমন একটা

সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয় যেন যাহা কিছু

স্বদেশী তাহার যোল আনার সমর্থন করাই
তাঁহার আন্তরিক উদ্দেশ্য। আমাদের এ ধারণা
ভ্রমাত্মক বলিয়া জানিতে পারিলে স্থবী হইব।

বিপিনবাবু তাঁহার প্রবন্ধে এমন কতকগুলি কথার অবতারণা করিয়াছেন, যাহা
হয় ত' তাঁহার অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছাক্রমেই
ঈরং পক্ষপাতিতার বর্ণে রঞ্জিত হইয়া
উঠিয়াছে। সেই সকল স্থানগুলি নির্দ্দেশ
করিয়া তাহার প্রতি প্রবন্ধলেথকের মনোযোগ
আকর্ষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

•তিনি বলিতেছেন আমর: "য়ুরোপীয়
সভ্যতাকে সার্বজনীন সভ্যতার আদর্শ বলিয়া
গ্রহণ করিয়াছিলাম।" যদি তাহা করিয়া
থাকি তাহা হইলে ভূল করিয়াছি
সন্দেহ নাই। যাহা নির্দ্দোষ, যাহা সম্পূর্ণ,
যাহা সর্বতোভাবে সর্বকালে ও সর্বব দেশে
সভ্য, তাহাই সার্বজনীন আদর্শ হইবার
যোগ্য—সর্বলোকের বরণীয় ও গ্রহণীয়। এই
দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে ওধুয়ুরোপের
কেন, পৃথিবীর কোন দেশেরই সভ্যতা

সার্বজনীন আদর্শ হইবার যোগ্য নছে। ব্যক্তিগত চরিত্রের সার্বজনীন আদর্শ যেমন কোন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সমগ্রভাবে পাওয়া অসম্ভব, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন গুণের আদর্শ অনুসন্ধান করা আবশ্রক; জাতিগত ভাবেও তেমনি কোনও জাতিবিশেষের মধ্যে সাৰ্বজনীন আদৰ্শ খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভৰ.— তা' সে যুরোপেই হউক আর এসিয়াতেই হউক, ইংলণ্ডেই হউক আর ভারতেই হউক। মহুয়াত্বকে সম্পূর্ণ করিতে হইলে যে সমগ্র মমুয়াদমাজের নিকটে ঘাইয়া দাঁডোইতে হইবে. **अ**नीवित्मस्यत मस्या वक्त थाकित्न हिनदिन ना, দে কথা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। সংসারের সব ভাল কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। ভাল-কিছু বা আমার আছে, কিছু বা তোমার আছে. কিছু বা অপবের আছে। ইহাই জগতের চিরস্তন সভা। বিপিনবাবু ইতিপুর্বে নিজেই এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

সেইজন্ম আমাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে অনিবার্য্য সভ্যরূপে আমাদের সমাজের সকল ব্যাপার শ্রেষ্ঠ হইতেই হইবে, স্ষ্টিনিয়মে এরূপ কথা কোথাও লেখা নাই। সমাজ ইত্যাদি সকল বিষয়েই আমাদের উন্নতির মূলে শিক্ষা অর্থাৎ জ্ঞান। সেই শিক্ষার আবার ছই পথ,— দেখা আর ঠেকা। এই দেখা ও ঠেকার ফলেই দিনে দিনে মুগে মুগে ভিল তিল করিয়া সভ্যতা ও সমাজ পরিবর্ত্তিত ও পরিপুট আকারে উন্নত হইয়া উঠে! কিন্তু এই উন্নতির ফলে আজ কি সমাজ

তাহার সেই অন্তর্নিহিত চিরম্ভন শক্তির প্রয়েজনের বাহিরে আসিয়া দাঁডাইয়াছে ? তাহা বে দিন দাঁড়াইবে সে দিন ত' সে মৃত— তাহার জীবনীশক্তিই সে হারাইবে ! বাহিরের পৃথিবীকে দেখিয়া আমরা যদি কাহারও ভালটি গ্রহণ করিতে অগ্রসর হই, তাহা হইলে সেটা কি নির্কোধ অফুকরণ ? নির্কাদ্ধিতা কোন্টা-বাহিরের ভাল দেখিয়াও আপনার ক্রটি স্বীকার করিয়া অবিলম্বে অপরের সেই ভালটিকে সাদরে গ্রহণ করা, না, চোথ বুজিয়া থাকিয়া ভাহাকে অস্বীকার করা? ভিতরে ভিতরে ঠেকিয়াও নিজের বস্তুট শ্রেষ্ঠ বলিরা উল্ভেম্বরে চীৎকার করাই কি যথার্থ মনুষ্যাত্মের লক্ষণ ? বিপিনবাবু এরূপ যুক্তির সমর্থন করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নহে।

লেখক বলিয়াছেন, "বিদেশী ছাঁচে স্বদেশকে ঢালিবার উৎকট উন্তোগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা যাইতে পারে।" ইহার অর্থ কি—বিদেশী আদর্শ মাত্রেই আমাদের পরিবর্জনীয় ? তাহা কি আমাদের পক্ষে আমলকর ? কিন্তু আমাদের ত মনে হয় আদর্শ গ্রহণ করার দোষ বা লক্ষা নাই। বরং তাহাতে উপকার আছে বলিয়াই আমাদিগের ধারণা।

আমরা যদি কেবলমাত্র অপরের বাহ্য
চাকচিক্যের মোহে মুগ্ধ হইরা অকারণে,
অপ্রয়েঞ্জনে, অবোধের স্থার অপরের অমুকরণ করিতে থাকি, তাহা হইলে আমরা
অপরাধী সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রহণ
মাত্রেই যে অমুকরণ নহে এ কথাটি আমাদের
স্মরণ রাধিতে হইবে।

বস্তুত্ত একটা জাতিতে কোন গুণের উৎকর্ষ দেখিয়া অপর জাতি যদি তাহার ছাঁচে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে তবে তাহাকে অমুকরণ বলাই সক্ষত হয় না; তাহা স্বপ্তভাবের উদ্বোধন মাত্র।

১২৯৭ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' পূজনীয় প্রীযুক্ত দিক্তেলনাথ ঠাকুর উাহার আর্যামি ও সাহেবিআনা প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে একটি স্থল্পর দৃষ্টাস্ত দিয়াছিলেন,—
"নেপোলিয়নের দৃষ্টাস্তে শত সহস্র সেনা ভোপের মুখে জরাজীর্ণ সেতু অতিক্রম করিয়া শক্র্ সৈল্প পরাভ্ত করিল, তাহা হইতে এমন ব্যার না যে নেপোলিয়নের অক্তকরণে দৈলগণ দেই মুহুর্ত্তে 'ভূই ফে ডি' বীর হইরা উঠিল—তাহাদের অস্তব্র যে বীর ভাব স্থপ্ত ছিল নেপোলিয়নের দৃষ্টাস্তে তাহাই উলোধিত হইরা উঠিল মাত্র। সৈলগণ যদি তাহার ধরণে ওয়েই কোটের পকেটে হাত দিয়া দাঁড়াইত কিয়। তাঁহার চঙের কোর্তা।

পরিবর্ত্তন যে অনিবার্য্য, অবশুস্তাবী তাহা বিপিনবারু নিজেও স্বীকার করিয়াছেন। তবে দেই পরিবর্ত্তনের আকার লইয়াই সমস্তা! আমরা যদি আমাদের নারীদের মেম সাজাইয়া পুতুলের মত নাচাই, তাহা হইলে ব্যাপারটা যেমন হাস্তাম্পদ তেমনি ক্ষতিকর সন্দেহ নাই। আর্থ্যামি ও সাহেবিআনার ভাষায়—"যাহা

আর্থামি ও সাহেবিআনার ভাষায়—"যাহা সাজে না তাহা আপনার গাত্তে বলপূর্বক সাজাইতে যাওয়ার নামই অমুকরণ! Musecক সাড়ী পরা সাজে না— সরস্বতীকে গৌন পরাও সাজে না \* \*।" প্রকৃত অমুকরণ ইহাই। কিন্তু যদি

আমাদের নারী-সমাজের বর্তমান অবস্থাটি চিরস্থায়ী করিবার ইচ্ছা বা কল্পনা সমাজের মঙ্গলজনক না হয় তবে পরিমাণে বিলাতি আদর্শ গ্রহণ করাও আমাদের স্বাভাবিক,—এবং সুলক্ষণ। আর গ্রহণ করিলেই যে কোন জাতি ভিন্ন জাতি হয় না তাহার দৃষ্টাত জাপান। জাপান অন্তের ছাঁচ গ্রহণ করিয়াও সে জাপানই আছে। কৌলিক নিয়ম Law of heridity এবং দক্ষতি নিয়ম Law of adaptation এই তুই নিয়মেই সংসার ও সমাজ চলিতেছে। চতুদ্দিকের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সহিত চলিতে না পারিলে কোনও জীব-কোন সমাজ পৃথিবীতে টি কিতে পারে না—এবং এই সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিতে হইলেই জীবের পৈতৃক গুণ সকলও অল্পে অল্পে পরিবর্তিত হইতে থাকে। আদল কথাটাই হইল এই। এই ছাঁচ বা আকার আমাদের কাহারও অমুবৰ্ত্তী হইতে আকান্ডার বাধ্য নহে। যে নিয়মের বলে পরিবর্ত্তন অবশ্রস্তাবী, দেই নিয়মের ফলেই আকারও অবশুজাবী! নৃতন যুগের স্বদর্ম যেরূপ, তাহার অভিবাক্তির আকারও সেইরূপ হইবে। পরিবর্ত্তন ক্রিয়া আপনা চইতে স্বাভাবিক নিয়মে শতদিন চলিতে থাকিবে ততদিন আমাদের কাহারও পক্ষেই "মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা" অসম্ভব, কারণ ডাকটা व्यामात्मत निर्वत नरह,--यूगधर्पात ! त्रहे ধর্মামুদারে যদি আমাদের জাতিগতভাবে অপর কোন জাতির সহিত আকারের সাদৃগ্র আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে আমরা অতীতকে হারাইবার জ্বন্ত আক্ষেপ করিতে পারি সভ্য,

কিন্তু . বর্ত্তমানের জন্ম অনুতাপ করিলে কার্য্যটা ঠিক যুক্তিসঙ্গত হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

ঘরে মা বোনের কাছে আমরা যেভাবে থাকি সেইভাবে সাহেব মেম বা অপর কাহারও নিকট আয় প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করি বলিয়া বিপিনবাবু বাঙ্গালীকে একটু লজ্জা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে শজ্জা পাইবার হেতৃ ত' আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। ভিতর ও বাহির বলিয়া একটা ব্যাপার চির্দিন্ট সকল দেশে ও সকল সমাজে আছে। ইংরাজ আসিবার পূর্বে কি আমাদের মধ্যে ভাহার কোনও বিপরীত রীতি প্রচণিত ছিল ? তা ছাড়া পুরুষদের কাছে পুরুষের যেভাবে মেশায় কোনও বাধা থাকেনা, স্ত্রীলোকের সহিত মিশিতে গেলে সেভাবে চলা কোনমতেই সঙ্গত বা শোভন হয় না---একটু সংযত হওয়া আবেশুক হইয়া পড়ে। পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের মেলা মেশা সম্বন্ধেও একথা থাটে।

আর একস্থানে তিনি বলিয়াছেন—
"হিন্দ্র বর্ণভেদে মমুয়াত্ত্বর যে অবমাননা
করা হইয়াছে, খুষ্টায় দেশের শ্রেণীভেদে ষে
তদপেক্ষা শতগুণ অধিক অবমাননা করা হয়,
এ কথা স্বীকারে করা যাইতে পারে।" এ
স্বীকারের মূলের যুক্তিটি শুনিবার জগু আমরা
উৎস্ক রহিলাম। য়ুরোপে শ্রেণীভেদ আছে
সত্য,— সেখানে মানুষ উচ্চ নীচ কেবল
অর্থের তারতম্যে। বেণ! মানুষকে না
দেখিয়া তাহার অর্থসম্পদকে দেখিলে যে
তাহার মনুয়াহকে অবমাননা করা হয় তাহা
বুঝিলাম। কিন্তু অর্থহীনের অর্থবান হওয়া

একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। সেইজন্ত যুরোপে আজ যে হীন একদিন সে বা তাহার বংশধর আবার উচ্চ বা মহৎ হইবার আশা করিতে পারে, হইয়াও থাকে। व्यामारमत वर्तमान वर्गछम् क ठारे ? আমাদের মধ্যে যে নীচ তাহার পক্ষে কি কোন দিন উচ্চ হওয়া সম্ভব ? সে কি অনম্ভ-काल नौं पाकि एउटे वाधा नरह ? मासूष মামুষকে-এমন কি তাহার ছায়াটিকে পর্য্যন্ত ম্পর্শ করিতে ঘুণা বোধ করে, ঘরে ঢুকিলে তাহার সংস্পর্শে জড়বস্তুটি পর্যান্ত অপবিত্র হইল বলিয়া মনে করে, ইহা অপেকা মহুয়ারের অবমাননা যে অধিক কি হইতে পারে তাহা আমরা কল্পনা করিতেও অক্ষম। কোটি কোটি মন্ব্যাকে—তাহাদের স্থু মনুযাত্তকে ফুটাইয়া ভুলিবার উপযুক্ত শিক্ষা, স্থযোগ ও সঙ্গ হইতে বঞ্চিত রাধাই ত' মনুষ্যুত্বের চরম অবমাননা! এ নিষ্ঠুর নীতিকে সমর্থন করা যে কি প্রকারে সম্ভব, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

একট। কথার উল্লেখ করিয়াই আমরা শেষ করিব। বিপিনবাবুর মতে অমুষ্ঠিত "হুচারুরূপে পরধর্ম বিগুণ স্বধর্মও শ্রেষ্ঠ।" কিন্তু স্বধর্ম বিগুণ रुटेलारे ७' म व्यथस्त्रत जूना रुटेन। यादा আমার গুণকে প্রকাশ করে, বিকাশ করে, স্থলর ও সার্থক করে, তাহাই আমার স্বধর্ম। এসকলের অস্তরায় ঘটিলে বুঝিতে হইবে আমি আমার স্বধর্ম হারাইয়াছি,—অধর্মের অধীন হইয়াছি! তথনও "স্বধৰ্মে নিধনং শ্রের" বলিয়া চক্ষু বুজিয়া বদিয়া থাকাই কি বাঞ্নীয় ? পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়া পরকে वान नित्न हिन्दि ना। श्रावद्व স্থয়ের মধ্যে অনস্তকাল ধরিয়া অবিরাম আদান প্রধান চলিতেছে—এই নিয়মের ফলেই তুমি আমি! এখানে তোমাকে বাদ দিলে আমি কোথায়, আমাকে বাদ দিলে তুমি কোথায়? বিপিনবাবুর কথাটার অর্থ আমরা বুঝিলাম না।

আমাদের উপরের কথায় যেন কেহ মনে না করেন যে আমরা সাহেবিয়ানারই সমর্থন করিতেছি। সাহেবিয়ানা জিনিষ্টা একটা মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু সেই সঙ্গে বলি যে আয্যামি ইহাও জিনিষটাও আমাদের পক্ষে অল্প ভয়ঙ্কর ব্যাধি নহে। সকল দিক হইতেই গোড়ামি আমাদের উন্নতির পথের বিষম অস্তরায়। উপযোগী করিয়া আপনাকে গড়িবার সমাজের যে একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে তাহাতে বাধা দিলে সমাজশক্তি স্বাস্থ্য ও কাৰ্য্য-কারিত। হারাইয়া নিভাস্ত বার্থ হইয়া পড়ে,— বদ্ধজলের মন্তই তথন তাহা নানা রোগের আকরস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সাহেব হওয়া আর সাহেবি-আনা যেমন এক নহে আর্য্য হওয়া আর আ্যামি করাও তেমনি সাহেবিয়ানাও কোনমতেই এক নহে। यেत्रभ প্রাণহীন, কপট, আত্মপ্রবঞ্চনা, আর্যামিও সেইরূপ অন্ধ, আত্মকর্কর আত্ম-শ্রীযুক্ত প্রবঞ্না। এ বিষয়ে পুজ্যপাদ বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৯৭ সালের ভাদ্রের ভারতীতে "আর্য্যামি ও সাহেবিয়ানা" প্রবন্ধে যাহা লিথিয়াছিলেন, পাঠকগণকে তাহা পাঠ করিতে অমুরোধ করি। তাঁহার বক্তব্যের উপর নৃতন করিয়া বলিবার আর কিছুই নাই!

## षिश।

ছইকে নিয়ে মান্থবের কারবার। সে প্রকৃতির, আবার সে প্রকৃতির উপরের। একদিকে সে কায়া দিখে বেষ্টিত, আর একদিকে সে কায়ার চেয়ে অনেক বেশি।

মাহ্বকে একই সঙ্গে ছটি ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। সেই ছটির মধ্যে এমন বৈপরীতা আছে যে তারই সামঞ্জন্ত সংঘটনের ছক্ষহ সাধনায় মাহ্বযুকে চিরজীবন নিযুক্ত থাকুতে হয়। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতির ভিতর দিয়ে মাহ্বয়ের উন্নতির ইতিহাস হচ্চে এই সামঞ্জন্তাধনেরই ইউহাস। যতকিছু অন্ধ্রান প্রতিষ্ঠান শিকা দীকা সাহিত্য শিক্স সমস্তই হচ্চে মাহুষের হল্ত্সমন্বর্গচেষ্টার বিচিত্র ফল।

चत्चत मधारे यक इःथ, এवः এरे इःथरे হচেচ উরতির মূলে। জ শ্বদের ভাগ্যে পাকস্থলীর সঙ্গে তার থাবার ক্রিনিষের विष्ठिम घटे शिष्ट— এই इटिएक করবার জন্মে বহু হু:থে তার বুদ্ধিকে শক্তিকে मर्जनारे बाणिय (त्रय्याहः गाह निष्कत থাকারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে-ক্ষুধার সঙ্গে সামঞ্জুসাধনের জ্ঞে আহারের নিরস্তর হঃথ পেতে হয় না। জন্তদের মধ্যে खो ७ भूक्रधत्र विष्ठ्र घट ११८६-- এই বিচ্ছেদের সামঞ্জসাধনের হঃধ থেকে কত বীরত্ব ও কত সৌন্দর্য্যের স্থাষ্ট হচ্চে তার আর সীমা নেই; উদ্ভিদরাজ্যে বেখানে जीপुरूरवत एडम (नहे, अथवा रवशान छात्र মিলনগাধনের জত্তে বাইরের উপায় কাজ করে रियोग्न (कार्या इःथ त्नहे, प्रमेख प्रह्म।

মস্থাত্বের মূলে আর একটি প্রকাপ্ত ধন্দ আছে; তাকে বলা যেতে পারে প্রকৃতি এবং আয়ার ধন্দ। স্বার্থের দিক্ এবং পরমার্থের দিক্, বন্ধনের দিক এবং মুক্তির দিক, সীমাব দিক এবং অনস্কের দিক—এই হুইকে মিলিয়ে চলুতে হবে মান্থুয়কে।

যতদিন ভাল করে মেশাতে না পারা যায় ততদিনকার যে চেষ্টার হঃখ, উত্থান পতনের ছঃথ সে বড় বিষম ছঃধ। যে ধর্মের মধ্যে মাহুষের এই বন্দের সামঞ্জ্য ঘটতে পারে দেই ধর্মের পথ মাহুষের পক্তে কত কঠিন পথ। এই ক্লুরধারশাণিত তুর্গম পথেই মাত্রবের যাত্রা;—একথা তার বলবার জো নেই যে এই হঃথ আমি এড়িয়ে চলব। এই হঃথকে যে স্বীকার না করে তাকে হুর্গতির মধ্যে নেমে যেতে হয়;— **দেই হুৰ্গতি যে কি নিদারুণ পশুরা ভা** কল্পনাও করতে পারে না। কেননা, পশুদের मर्था এই दल्दन इःथ तिरे—ठाता दक्वनमाज পশু। তারা কেবলমাত্র শরার ধারণ এবং বংশবৃদ্ধি করে চল্বে এতে তাদের কোনো ধিকার নেই। তাই তাদের পশুজন্ম একেবারে নিঃদক্ষোচ।

মানবজন্মের মধ্যে পদে পদে সঙ্কোচ।
শিশুকাল থেকেই মানুষকে ক্তুলজ্ঞা, ক্ত
পরিতাপ, ক্ত মাবরণ আড়ালের মধ্যে দিয়েই
চল্তে হয়—তার আহার বিহার তার নিজের
মধ্যেই ক্ত বাধাগ্রস্ত —নিতান্ত স্বাভাবিক
প্রব্তিগুলিকেও সম্পূর্ণ স্বীকার করা তার
পক্ষে ক্ত কঠিন, এমন কি, নিজের নিত্য-

সহচর শরীংকেও মাতৃষ লজ্জায় আচ্ছন্ন করে রাথে।

कात्रण माञ्च (य পण এवंर माञ्च इहेहै। একদিকে সে আপনার আর একদিকে সে বিথের। একদিকে তার হথ, স্থার একদিকে তার মঙ্গণ। স্থভোগের মধ্যে মানুষের সম্পূর্ণ অর্থ পাওয়া যায় না। গর্ভের মধ্যে ভ্রূণ আরামে থাকে এবং সেখানে তার কোনো অভাব থাকে না কিন্তু সেথানে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্যা পাওয়া যায় না। সেধানে তার হাত পা চোথ কান মুথ সমস্তই নির্থক। যদি জানতে পারি বে এই জ্রণ একদিন ভূমিষ্ঠ হবে তাহলেই বুঝতে পারি এ সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রতাঙ্গ তার কেন আছে। এই স্কল আপাত অনর্থক অঙ্গ হতেই অনুমান করা ষায়, অন্ধকার বাসই এর চরম নয়, আলোকেই এর সমান্তি, বন্ধন এর পক্ষে ক্ষণকালীন এবং মুক্তিই এর পরিণাম। তেমনি মহুয়ত্বের মধ্যে এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে কেবল-মাত্র স্বার্থের মধ্যে স্থভোগের মধ্যে যার পরিপূর্ণ অর্থই পাওয়া যায় না—উন্মৃক্ত মঙ্গললোকেই যদি তার পরিণাম না হয় তবে সেই সমস্ত স্বার্থবিরোধী প্রবৃত্তির কোনো অর্থই থাকে না। যে সমস্ত প্রবৃত্তি মানুষকে নিজের দিক থেকে তুর্নিবারবেগে অন্তের দিকে নিয়ে যায়, সংগ্রহের দিক থেকে ত্যাগের **मिटक निरम्न यात्र, अमन कि, क्वीवरन आमिकित्र** দিক থেকে মৃত্যুকে বরণের দিকে নিয়ে যায়— যা মাত্র্যকে বিনা প্রয়োজনে বৃহত্তর জ্ঞান ও মহন্তর চেষ্টার দিকে অর্থাৎ ভূমার দিকে . আকর্ষণ করে, যা মাত্রয়কে বিনা কারণেই বত:প্রবৃত্ত হয়ে ছ:থকে স্বীকার করতে, মুথকে

বিসর্জন করতে প্রবৃত্ত করে—তাতেই কেবল জানিয়ে দিতে থাকে, স্থথে স্বার্থে মান্থ্রের স্থিতি নেই—তার থেকে নিজ্রাপ্ত হবার জন্তে মান্থ্রেক বন্ধনের পর বন্ধন ছেদন করতে হবে—মঙ্গলের সম্বন্ধে বিশ্বের সঙ্গে হার্যান্ত্রক হয়ে মান্থ্রকে মুক্তিলাভ করতে হবে।

এই শ্বার্থের আবরণ থেকে নিজ্রান্ত হওয়াই হচ্চে স্বার্থ ও পরমার্থের সামঞ্জন্ত নাধন। কারণ স্বার্থের মধ্যে আরুত থাক্লেই তাকে সত্যরূপে পাওয়া যায় না। স্বার্থ থেকে যথন আমরা বহির্গত হই তথনই আমরা পরিপূর্ণরূপে স্বার্থকে লাভ করি। তথনি আমরা আপনাকে পাই বলেই অঞ্জানমন্তকেই পাই। গ'র্ভের শিশু নিজেকে জানেনা বলেই তার মাকে জানেনা—যথনি মাতার মধ্য হতে মৃক্ত হয়ে সে নিজেকে জানে তথনি সোকে জানে।

সেই জন্তে যতক্ষণ স্বার্থের নাজির বন্ধন
ছিল্ল করে মানুষ এই মঙ্গললোকের মধ্যে
জন্মলাভ না করে ততক্ষণ তার বেদনার
অস্ত নেই। কারণ, যেথানে তার চরম স্থিতি
নয়, যেথানে সে অসম্পূর্ণ, সেথানেই চির্দিন
স্থিতির চেষ্টা করতে গেলেই তাকে কেবলি
টানাটানির মধ্যে থাক্তে হবে। সেথানে
সে যা গড়ে তুস্বে তা ভেঙে পড়বে,
যা. সংগ্রহ করবে তা হারাবে এবং যাকে
সে সকলের চেম্বে লোভনীয় বলে কামনা
করবে তাই তাকে আবদ্ধ করে ফেল্বে।

তথন কেবল আঘাত, কেবল আঘাত।
তথন পিতার কাছে আমাদের কামনা এই—
মা মা হিংদী: — আমাকে আঘাত কোরোনা,
আমাকে আর আঘাত কোরোনা। আমি

এমন করে কেবলি দ্বিধার মধ্যে আর বাঁচিনে।

কিন্তু এ পিতারই হাতের আঘাত—
এ মঙ্গলোকের আকর্ষণেরই বেদনা। নইলে
পাপে তৃঃথ থাকত না—পাপ বলেই কোনো
পদার্থ থাকত না,—মানুষ পশুদের মত
অপাপ হরে থাকত। কিন্তু, মানুষকে মানুষ
হতে হবে বলেই এই দ্বন্ধ, এই বিজ্ঞোহ,
বিরোধ, এই পাপ, এই পাপের বেদনা।

তাই জভে মাত্র্য ছাড়া এ প্রার্থনা (कडे कारनानिन कत्ररू भारत ना—'विश्वानि দেব সবিত ছবিতানি পরাস্থব'—হে দেব. হে পিতা, আমার সমস্ত পাপ দূর করে দাও! এ কুধামোচনের প্রার্থনা নয়, এ প্রয়োজন সাধনের প্রার্থনা নম-মানুষের প্রার্থনা হচ্ছে আমাকে পাপ হতে মুক্ত কর। তানা করলে আমার বিধা ঘুচবে না-পূর্ণভার মধ্যে আমি ভূমিষ্ঠ হতে পারচিনে—হে অপাপবিদ্ধ নিশাল পুরুষ, তুমিই যে আমার পিতা এই বোধ আমার সম্পূর্ণ হতে পারচে না-ভোমাকে সভ্যভাবে নমস্বার করতে পারচিনে।

'যন্ত জং তর সাহব'— যা তাল তাই
সামাদের দাও। মাহবের পক্ষে এ প্রথিনা
সত্যস্ত কঠিন পার্থনা। কেননা মাহ্ব যে
ছল্দের জীব—ভাল যে মাহ্বের পক্ষে সহ্ত্র
নয়। তাই, যন্ত জং তর সাহ্বের, এ সামাদের
ত্যাগের প্রার্থনা তংগের প্রার্থনা—নাড়ি
ছেদনের প্রার্থনা। পিতার কাছে এই কঠোর
প্রার্থনা মাহ্ব ছাড়া স্থার কেউ করতে
পারেনা।

পিতানোহদি, পিতা নো বোধি, নমন্তেহস্ত

— যজুর্বেদের এই মন্ত্রটি নমস্বারের প্রার্থনা।
তুমি আমাদের পিতা, তোমাকে আমাদের
পিতা বলে যেন বুঝি এবং তোমাতে আমাদের
নমস্কার যেন সতা হয়।

অর্থাৎ আমার দিকেই সমস্ত টানবার যে একটা প্রবৃত্তি আছে, সেটাকে নিরস্ত করে দিয়ে তোমার দিকেই সমস্ত যেন নত করে সমর্পণ করে দিতে পারি। তাহলেই যে দক্রের অবসান হয়ে বায়—আমার ষেধানে সার্থকতা সেইবানেই পৌছতে পারি। দেখানে যে পৌচেছি সে কেবল তোমাকে নমস্কারের দারাই চেনা যার;—সেধানে কোনো অহস্কার টি কতেই পারে না—ধনী দেখানে দরিজের সঙ্গে তোমার পায়ের কাছে এসে মেলে, তত্ত্তানী দেখালে মৃঢ়ের সঙ্গেই তোমার পায়ের কাছে এসে নত হয়;—মায়্র্যের হল্তের যেথানে অবসান সেথানে তোমাকে পরিপূর্ণ নমস্কার, অহঙ্কারের একান্ত বিস্কর্জন।

এই নমস্কারটি কেমল নমস্কার ?

নমঃ দস্তবার চ মরোভবার চ,

নমঃ শঙ্করার চ মরস্করার চ,

নমঃ শিবার চ শিবতরার চ।

যিনি স্থকর তাঁকেও নমস্কার যিনি মঙ্গলকর তাঁকেও নমস্কার— যিনি স্থের আকর তাঁকেও নমস্কার, যিনি মঙ্গলের আকর তাঁকেও নমস্কার; যিনি মঙ্গল তাঁকে নমস্কার যিনি চরম মঙ্গল তাঁকে নমস্কার।

সংসারে পিতা ও মাতার ভেদ আছে .
কিন্তু বেদের মন্ত্রে থাঁকে পিতা বলে নমস্কার
করচে তাঁর মধ্যে পিতা ও মাতা ছইই এক
হয়ে আছে। তাই তাঁকে কেবল পিতা
বলেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা গেছে পিতরৌ

বল্তে পিতা ও মাতা উভয়কেই একত্রে বুঝিয়েছে।

মাতা পুত্রকে একাস্ত করে দেখেন—তাঁর পুত্র তাঁর কাছে আর সমস্তকে অভিক্রম করে থাকে.। এই জন্তে ভাকে দেখা শোনা তাকে খাওয়ানো পরানো সাজানো নাচানো ভাকে স্থী করানোতেই মা মুখ্যভাবে নিযুক্ত থাকেন। গর্ভে সে যেমন তাঁর নিজের মধ্যে একমাত্ররূপে পরিবেষ্টিত হয়ে ছিল, বাইরেও ভিনি যেন তার জক্তে একাট বৃহত্তর গর্ভবাস তৈরি করে তুলে পুত্রের পুষ্টি ও তুষ্টির জন্তে সর্ব্বিকার আয়োজন করে থাকেন। মাতার এই একাস্ত স্নেহে পুত্র সতন্ত্রভাবে নিজের একটি বিশোধ মূল্য যেন অস্কুভব করে।

কিন্তু পিতা পুত্রকে কেবলমাত্র তাঁর ঘরের ছেলে করে তাকে একটি সঙ্কীর্ণ পরিধির কেল্রছলে একমাত্র করে গড়ে তোলেন না। তাকে তিনি সকলের সামগ্রী, তাকে সমাজের মামুষ করে ভোলবার জন্মেই চেষ্টা করেন। এই জন্মে তাকে সুখী করে তিনি স্থির থাকেন না, তাকে হঃথ দিতে হয়। সে যদি এক মাত্র হত নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ হত তাহলে সে যা চায় তাই তাকে দিলে ক্ষতি হত না; কিন্তু ভাকে সকলের সঙ্গে মিলনের যোগ্য করতে হলে তাকে তার অনেক কামনার **শামগ্রী থেকে বঞ্চিত করতে হয়**—তাকে অনেক কাঁদাতে হয়। ছোট হয়ে না থেকে - বড় হয়ে ওঠবার যে হঃথ ভা ভাকে না দিলে চলে না। বড় হয়ে সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবেই সে যে সভ্য হবে, তার সমস্ত শরীর ও মন, জ্ঞান, ভাব ও শক্তি সমগ্রভাবে সার্থক হবে এবং সেই সার্থকভাতেই সে যথার্থ মুক্তি-

লাভ করবে—এই কথা বুঝে কঠোর শিক্ষার ভিতর দিয়ে পুত্রকে মাহুষ করে তোলাই পিতার কর্ত্তব্য হয়ে ওঠে।

অাশ্বিন, ১৩১৭

ঈশ্বরের মধ্যে এই মাতা পিতা এক হয়ে আছে। তাই দেখতে পাই আমি স্থী হব বলে জগতে আয়োজনের অন্ত নেই। আকাশের নীলিমা এবং পৃথিবীর শ্রামলতায় আমাদের চোথ জুড়িয়ে যায়—যদি নাও যেত তবু এই জগতে আমাদের বাদ অসম্ভব হত না। ফলে শস্তে আমাদের রসনার ভৃপ্তি হয়-যদি নাও হত তবু প্রাণের দায়ে আমাদের পেট ভরাতেই হত। জীবনধারণে কেবল যে আমাদের বা প্রকৃতির প্রয়োজন তা নয়, তাতে আমাদের আনন্দ; শরীর চালনা করতে আমাদের আনন্দ, চিন্তা করতে আমাদের আমাদের আনন্দ, কাজ করতে আমাদের আনন্দ, প্রকাশ করতে আমাদের আমাদের আনন্দ। সমস্ত প্রয়োজনের मत्त्र मत्त्र भोन्नर्धा এवः तरमत याश चाह् । তাই দেখতে পাই বিশ্বচেষ্টার বিচিত্র-ব্যাপারের মধ্যে এ চেষ্টাও নিয়ত রয়েছে, যে, क्र हन्दर, कौरन हन्दर এवः स्त्रे मस्य আমি পদে পদে খুদি হতে থাকব। নত্ৰক-লোকের যে সমস্ত প্রয়োজন তা যতই প্রকাণ্ড প্রভৃত ও আমার জীবনের পক্ষে যতই হস্ববর্তী হোক্ না কেন, তবুও নিশীথের আকাশে আমার কাছে মনোহর হয়ে ওঠাও তার একটা কাজ। সেই জন্ম অতবড় অচিন্তনীয় বিরাট্ কাণ্ডও প্রয়োজনবিহীন গৃহসজ্জার মত হয়ে উঠে—আমাদের কুজ শীমাবদ্ধ আকাশমগুপটিকে চুম্কির কা<sup>জে</sup> থচিত করে তুলেছে।

এমনি পদে পদে দেখতে পাচিচ জগতের রাজা আমাকে খুসি করবার জন্ম তাঁর বছলক্ষ যোজনাস্তরেরও অনুচর পরিচরদের ছকুম দিয়ে রেথেছেন; তাদের সকল কাজের মধ্যে এটাও তারা ভূলতে পারে না। এ জগতে আমার মুল্য সামান্য নয়।

কি**ত্ত স্থের** আয়োজনের মধ্যেই ্যথন নিঃশেষে প্রবেশ করতে চাই--তথন আবার কে আমাদের হাত চেপে ধরে—বলে, যে. তোমাকে বন্ধ হতে দেব না। এই সমস্ত স্থের সামগ্রীর মধ্যে ত্যাগী হয়ে মুক্ত হয়ে তোমাকে থাক্তে হবে তবেই এই আয়োজন সার্থক হবে। শিশু যেমন গর্ভ থেকে মুক্ত হয়ে তবেই যথার্থভাবে সম্পূর্ণভাবে সচেত্র-ভাবে তার মাকে পায় তেমনি এই সমস্ত द्धरथंत्र वक्षन (थरक विष्ठित श्राय यथन मन्नन-লোকে মুক্তিলোকে ভূমিষ্ঠ হবে তথনই সমস্তকে পরিপূর্ণরূপে পাবে। যথনি আস্ক্রির পথে যাবে তথ্নই সমগ্রকে হারাবার পথেই যাবে --বস্তুকে যথনি চোথের উপরে টেনে আনবে তথনি তাকে আর দেখতে পাবে না. তথনি চোথ অন্ধ হয়ে যাবে।

আমাদের পিতা স্থথের মধ্যে আমাদের বদ্ধ হতে দেন না, কেননা সমগ্রের সঙ্গে আমাকে যুক্ত হতে হবে—এবং সেই যোগের মধ্য দিরেই তাঁর সঙ্গে আমার সত্য যোগ।

এই, সমগ্রের সঙ্গে যাতে আমাদের যোগ
সাধন করে তাকেই বলে মঙ্গল। এই মঙ্গল
বোধই মানুষকে কিছুতেই স্থাবর মধ্যে স্থির
থাক্তে দিচ্চেনা—এই মঙ্গল বোধই পাপের
বেদনার মানুষকে এই কালা কাঁদাচ্চে—
মা মা হিংসীঃ. বিশ্বানি দেব সবিত ছবিতানি

পরাত্রব, যদভদ্রং তর আত্মব। সমস্ত খাওয়া পরার কারা ছাড়িয়ে এই কারা উঠেছে— আমাকে হন্দের মধ্যে রেথে আর আঘাত কোরো না, আমাকে পাপ থেকে মুক্ত কর: আমাকে সম্পূর্ণ তোমার মধ্যে আনন্দে নত করে দাও। তাই মাত্রষ এই বলে নমস্কারের সাধনা করচে, নম: সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ--সেই স্থকর যে তাঁকেও নমস্কার,আর দেই কল্যাণ-কর যে তাঁকেও নমস্কার - একবার মাতারপে তাঁকে নমস্বার, একবার পিতার্রপে মানবজীবনের ঘদের নমস্কার। মণ্যে চড়ে যেদিকেই হেলি সেইদিকে তাঁকেই নমস্বার করতে শিণ্তে হবে - তাই বলি. নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ--স্থের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার, মঙ্গলের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার—মাতা যিনি সীমার মধ্যে বেঁধে ধারণ করচেন পালন করচেন তাঁকেও নমস্বার, আর পিতা যিনি বন্ধন ছেদন করে অগীমের মধ্যে আমাদের পদে পদে অগ্রসর করচেন তাঁকেও নমস্বার। অবশেষে দ্বিধা অবসান হয় যথন সব নমস্কার একে এসে মেলে —তথন নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ—তথন স্থাথে মঙ্গলে আর ভেদ নেই বিরোধ নেই— তথন শিব, শিব, পিব, তথন শিব এবং শিবতর ---ভগন পিতা এবং মাতা একই--ভখন এক-

নম: শিবার চ শিবতরার চ।
নিবাত নিক্ষপ দীপশিথার মত উর্দ্ধগামী
একাগ্র এই নমস্বার—অমুত্তরক মহাসমূদ্রের
মত দশদিগস্তবাাপী বিপুল এই নমস্বার—
নম: শিবার চ শিবতরার চ।

মাত্র পিতা;—এবং দিধাবিহীন নিস্তব্ধ প্রশান্ত

भानवजीवरानत अकरिमाज ठतम न्मस्रात,

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ। শ্রীরবীক্সনাথ ঠাকুর।

#### চরুন।

## यवद्वीदश ।

#### তদারী ও বোমো।

মঙ্গলবার ১৬ ডিসেম্বর
তামাকে কেহ কেহ আগ্রহাতিশয়
সহকারে পরামর্শ দিয়াছিলেন, যেন আমি
পূর্ব্বপ্রান্তম্থ আগ্রেয় গিরি-প্রদেশ না দেথিয়া,
বোমোয় আরোহণ না করিয়া, যবদীপ হইতে
প্রস্থান না করি। তাহা করিতে হইলে,
যবদীপের প্রধান প্রাচ্য বন্দর সোরাবয়া হইতে
যাত্রা করিতে হয়, এবং প্রথমেই প্যাসো
রোয়ানের রেল-গাড়ী ধরিতে হয়।

প্যাদোরোয়ানেয় টেশনে, নানা দেশের পর্যাটকেরা একত্র মিলিত হইরাছে:—কতকগুলি ওলনাজ রাজপুরুষ; কতকগুলি হাবা-দেশীয় পুরুষ ও যাবা-দেশীয় রমনী; একজন মেটে ফিরিঙ্গি টেশান মাষ্টার; কতকগুলি হুশী ফিরিঙ্গা-রমনী,—শ্রামবর্গ, স্থুনর কালো চুল, হুলয়ের প্রচণ্ড আবেগস্টক বড় বড় চোথ; কতকগুলি চীনে, কতকগুলি আরব; একটি কুদ্রকায় বিবাহিতা চীন-রমনী;—তাহার ফিকা নীল ও গোলাপী রঙ্গের পরিছেদ—উদ্ভিট্ ধরণের নক্সা-কাজে আছের।

প্যানোরোয়ানে,—পোরেদ্পোরে যাইবার
.জন্ত একটা গাড়ী লইলাম। এই ক্ষুদ্র
গোড়ীট একটা সমভূমি বড় রাস্তার উপর
দর্ম খুব ক্রুত চলিতে লাগিল। রাস্তার
ছই ধারে স্থান্যর বৃক্ষশ্রেণী;—আমার পাণ্ডা
বলিলেন, এই গাছগুলি ভেঁতুল গাছ:

—এই চমৎকার মুখ্য মূল তরুমগুপের ছায়ায়,—প্রথর স্থাকিরণ সত্ত্রে—পথটি অন্ধকারাচ্ছন্ন; গথিক ক্যাথিড্রালে প্রবেশ করিলে যেরূপ মনের ভাব হয়, এইখানে আসিয়াও যেন আমার সেইরূপ হইল। এথানকার চুন-কাম-করা কাঠের বাড়ীগুলি, যাবাদ্বীপের পশ্চিম-অঞ্চল অপেক্ষা. বেশী আদিম ধরণের —অনেকটা কুটীরের কাছা-काहि ; विठिव धत्रा बाड़ा बाड़ि वान निम्ना, উচ্চ ধার গঠিত হইয়াছে, মনে হয় যেন ভঙ্গুর বিজয়-তোরণ; কোথাও-কোথাও, ইহার গঠনে বেশ একটু শিল্প-দৌলর্ব্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহের অঙ্গনে, পায়রার খোপ্-যুক্ত উক্ত বংশদণ্ড খাড়া হইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে তালীবন। এখানে বড়ই গ্রম। এ এক রকম গুরুভার উত্তাপ, যাহার প্রভাবে মাতুষ, পশুপক্ষী, গাছপালা, সমস্ত পদার্থই যেন ঘুমাইয়া পড়ে। বেশ অফুভব করা ঘাঁয়---আমরা আমাদের যুরোপ হইতে বহু দূরে আনিয়াছি-প্রকৃতির উষ্ণ প্রধান আসিয়াছি, কোন একটা সাগর দ্বীপের গভীর প্রদেশে আসিয়া পডিয়াছি।

পাস্রেপান নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে,
আমাদের গাড়ী উচ্চে উঠিতে আরম্ভ করিল।
এই সময়ে, যাইতে যাইতে অনেক দেশীর
লোক দেখিতে পাইলাম;—ভাহারা ছোট
ছোট টাটু লইয়া যাইতেছে, কিংবা ভারী-

ভারী কাঠেব গরুর গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়াছে। এই সকল টাট্ট ঘোড়া, ও শকটের উপর শাকসব্জি বোঝাট করা,— এইগুলা আমাদের পরিচিত শাক্দব্জি। এই অঞ্চলের পাহাড় পর্বতের উপর. কোন বিশেষ-জাতীয় লোক, এই সব শাক্-সবজি চাষ করিয়া সমস্ত দেশে সরবরাহ করে: ইহাদের নাম তেক্লেরেস; ইহারা যবদ্বীপের শেষ হিন্দু-উপনিবেশী; কোন এক সময়ে ইহারা মুসলমান হইয়া যায়। উহাদের ধর্মদেষী মুদলম'নিদিগের নিকট হইতে প্লায়ন করিতে বাধ্য হইয়া, উহারা স্বকীয় পুরে:-হিতদিগের নিকট হইতে এই আদেশ পায় যে ভাহারা যেন কথন ধানের চাষ না করে। পুরোহিতদিগের এই আশন্ধা হইয়াছিল পাছে ধান চাব কৰিতে গিয়া উহাতা ভূমিতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং এইরূপে বিজেতাদিগের ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এক্ষণে তেঙ্গে-রেদ্রা পাহাড় পর্বতের উপর বেশ শান্তিতে আছে; দেই পুরাতন আদেশটির প্রকৃত তাৎপর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে, তবু এখনও তাহারা সেই আদেশ পালন করিয়া থাকে; ধান চাষ না করিয়া, শাক্সব্জীর চাষ করে ;— যাহা যাবাতে সচরাচর দেখা যায় না।

একটি ছোট মেয়ে, রাস্তায় কলা বিক্রী করিতেছে; আমি তাহার কাছে গেলাম; প্রথমে সে ভর পাইয়া পলাইল। পরে, একটু সাহস পাইয়া সে আমার নিকটে আসিল। কয়েক পয়সায় আমাকে সে তিশটা কলা দিল। আমি তাহা আমার শকট-বাহকের সহিত ভাগ করিয়া থাইলাম।

এখানকার জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় জ্ব্যাদি, যুরোপ অপেক। অনেক দস্তা।

পোদপোর আদিয়া আমার গাড়ী থামিল। এখন প্রতিরাশের সময়। একজন স্থূলকায় যুরোপীয় হোটেল-কর্ত্তা আমার দিকে অগ্রসর হইল। আমি ইংরাজীতে তাহাকে আমার জন্ম আহার প্রস্তুত করিতে বলিলাম। সে আমাকে ফরাগীতে উত্তর দিল.—বলিল. ति इंद्रांकि कात्न ना। ति वक्कन स्टेन् জর্মাণ, ভারত-সৈম্পুদলের অন্তর্গত একজন দৈনিক; দৈনিক কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া যবদ্বীপে অবস্থিতি করিতেছে। তাহাৰ টেবিলের উপর হুইখানা ফরাসী ও জর্মাণ সাময়িক পত্র রহিয়াছে। প্যাদেরোয়ানের ওলন্দাজী অধ্যয়ন সমাজ, এই দিয়াছে:—"লা তাহাকে ধার মুভেল রেভিউ" ও "ডুশে রুন্দশাই"। সঙ্কোচের ভাবে দে আমাকে জিন্তাসা করিল, দেশীয়দিগের সহিত একতা আহার করিতে আমার আপত্তি আছে কি না। "কোন আপত্তি নাই!" দেশীয় ও যুরোপীয় একত্র আহার করিতেছে—এ দৃশ্য এথানে এত বিরশ যে, আমি বিশ্বিত হইয়া তাহাকে জিজাদা করিলাম—টেবিলে আমার পাশে ভোজনে কে কে বসিবে : — "বোর্নিয়োর ত্ইজন রাজকুমার ও ত্ইজন কুমার-রাণী! এই মহাদ্বীপের প্রধান স্থলতানের ওরসঞ্চাত পুত্রদ্বর এবং উহাদের পত্নী! উঁহারা মুরোপ ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি প্রত্যাগত হইয়াছেন, হল্যাণ্ডের রাণীর নিকট হইতে আদর-অভার্থনা প্রাপ্ত হইয়াছেন..."—রাজকুমারশ্বর, ৱাণীবয় ও আমি—আমরা টেবিলে আসিয়াই

পরস্পরকে দস্তরমত নতশিরে নমস্বার করিলাম। উহাদের শ্রামলবর্ণ; মুথে বেশ একটা বুদ্ধির ভাব; সাদা কাপড়ের পরিচ্ছদ, --- একরকম নৃতন ধরণে পরিধান করিয়াছেন, সম্পূর্ণ যুরোপীয়ও নহে, সম্পূর্ণ দেশীরও নহে। উহার মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠা রাণীর মুধের অবয়বগুলি খুব পরিফুট, একটু কপি ধরণের; যে সর্বাপেকা কনিষ্ঠা,—ইহার মধ্যেই সুল হইয়া পড়িয়াছে. কিছ দেখিতে স্থানী। এই রাজদম্পতিষয় য়ুরোপীয় ধরণে আহার করেন, টেবিলে বসিয়া বেশ শিষ্টজনোচিত ব্যবহার করেন। একমাত্র আমিই কেবল টেবিলের চাদরে দাগ লাগাইয়াছিলাম। রাজকুমারদ্বয়, য়বোপীয় ভাষার মধ্যে কেবল ওলনাজী ভাষাতেই কথা কহেন: এখন আমার হঃথ হইতেছে, কেন আমি ওলন্দাজী ভাষা শিথি নাই।

পোদ্পো হইতে ডোদারীতে ঘোড়ায় চড়িয়া গেলাম। এথানকার দৃশ্র কতকটা আমাদের পার্কতা প্রদেশের ন্তায়। কদলী বৃক্ষ, 'পর্ণ'-তরু- ইহাদের সহিত আমাদের দেশের মিশিয়াছে। একপ্রকার গাছপালা ও নির্যাদ্রাবী চিরহরিৎ বৃক্ষ এখানে প্রায়ই দেখা যায়,—ভাহার ফিঁকা সবুদ্ধ রঙ্গের দীর্ঘ পত্রগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কতকগুলা ছাগল, কতকগুলা গ্রু-উহাদের গ্লায় ছোট ছোট কাঠের ঘণ্টা। অনেকগুলা হল্দে-ঠোট বড় বড় কালো পাখা গ্রুদের কাঁধের উপর বদিয়া আছে. আমার ঘোড়া দেখিয়াই উহারা উড়িয়া গেল ... আকাশে মেঘ জমিয়াছে, বুষ্টি আরম্ভ হটয়াছে। পর্কাতের মধ্যে, বজের ভীষণ নিনান প্রতিধ্বনিত

হইভেছে। মধ্যে মধ্যে সচল মেঘগুলা আমাকে আচ্চন্ন করিয়া ফেলিতেছে। আমি প্রায় চারিটার সময় ডোদারীতে পৌছিলাম। ডোসারী একটা পাৰ্বভা আড্ডা। পর্মতটা ১৭। netre উচ্চ। যবদ্বীপের উত্তাপে অবসন্ন হইয়া ওশলাজেরা আরাম বিরামের জন্ম এইথানে আগে। একটি গ্রামে দেশীয়দিগের ঘনসন্নিবিষ্ট গৃহসমূহ, স্বাস্থ্যনিবাদের সেই গ্রামের পাৰ্শনেশে হোটেল। উৎকৃষ্ট হোটেল; ভারতীয় ওলন্দাজরাজ্যের মধ্যে এক্লপ হোটেল আর নাই--এথানকার হাওয়া বেশ সাদা কাপড়ের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া এথানে গ্রম কাপড় পরিতে হয়। এথানকার ঘরের জানলায় সাশি আছে; বিছানায় হুইটা করিয়া চানর, কতকগুলা কম্বল, একটা পাশের বালিশ-ঠিক বিলাতের মত।

রাত্রিতে, ভোজনের পুর্বে, হোটেলবাদীরা, তাহাদের নিত্যনিয়মিত জোলাপ
দেবন করিল—আলা ও কোন তিক্ত দ্বেরের
মিশ্রণে এই জোলাপ প্রস্তুত হইয়া থাকে।
জোলাপ লইয়া তাহার পর উহারা তাদ ও
বিলিয়ার্ড থেলিতে আরম্ভ করিল। এই দেশের
ওলন্দার্জা সংবাদপত্র সকল আমি পড়িতে
লাগিলাম। বিলাতের সমস্ত থবর ইহাতে
আছে দেখিয়া বিশ্বিত হইলাম। কেননা,
ভারতীয় ইংরাজি সংবাদপত্রগুলা বিলাতের
সংবাদ ভাল করিয়া কিছুই দেয় না। ইফ
ভারতীয় রাজ্য, ফরাদী দেশ সম্বন্ধে বড় একটা
গৌজথবর রাথে না, কিন্তু মনে হয়
ফরাদী দেশ, এথানকার সংবাদপত্রের একটা
বৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

এখানকার সংবাদপত্রসমূহ, ফরাসী রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিথিয়া থাকে। সামারঙ্গে প্রকাশিত Lokomo tief পত্রের এক সংখ্যা আমার হাতে পড়িল; তাহাতে Millerand ক্বত "প্রকৃত ব্যবহারোপ-যোগী সাম্যমূলক সমাজতন্ত্র"—গ্রন্থের খুব প্রশংসা করিয়াছে। ফরাসীদিগের প্রতিষ্বাধার ওলন্দাঞ্জদিগের যে সহাম্ভূতি আছে উহার বিজ্ঞাপন দেখিলেও বুঝা যায়:—

"প্রকৃত ফরাসী উৎপন্ন দ্রব্য, ফরাসী জাহাজে আসিয়াতে"—একজন পরিচ্ছদের দোকান্দার এইরূপ বিজ্ঞাপন দিয়াছে...এবং হোটেলের যে বৈঠকথানার বসিয়া আমি এই স্থানীর সংবাদপত্রাদি পাঠ করিয়া থাকি, সেই ঘরটি ফরাসী মুদ্রণ-চিত্রেব দ্বারা বিভূষিত। আমাদের সাংগ্রামিক চিত্রকরগণ ফরাসী-জর্মাণ যুদ্ধের যে সকল বিষাদময় দৃশ্য অন্ধিত করিয়াছেন—ইহা সেই সব চিত্র।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## হিউয়েনসাং প্রগীত সিউ-ইউ-কি

(Buddhist Records of the Western World)

"His book is a treasure-house of accurate information, indispensable to every student of Indian antiquity and has done more than any archaeological discovery to render possible the remarkable resuscitation of lost Indian history which has recently been effected."—Mr. Vincent Smith in "Early History of India".

সিই-ইউ-কি প্রাণেতার সংক্ষিপ্ত জীবনী।

৬০৩ খৃষ্টান্দে চীনের অন্তর্গত হোনান প্রদেশে

চিন লিউ নগরে এই মনখী পরিবাজক জন্মগ্রংশ

করেন। হিউয়েনসাংবের জ্যেষ্ঠ আরও তিন সহোদর

ছিলেন। তাঁহার দি তীয় লাতা চাংদি তাঁহাকে অল্ল বয়দেই শিক্ষার্থে লোইয়াং দহরে লইয়া যান এবং এয়োদশ বধ বয়ঃক্রম কালে, হিউয়েনদাং শ্রমণ এত এহণ করেন। বিংশ বৎসরে তিনি ভিক্লু হয়েন ও কিছু দিন পরেই তিনি উপযুক্ত শিক্ষকের অত্সক্রানে এতা হইয়া চাঙ্গাগানে উপনীত হন। এই স্থলেই, তিনি ভারতবর্ধে যাইয়া অধ্যয়ন করিবেন এইরূপ স্থিরসংকল হইয়া অভ্য একটা ভিক্লুর সহিত ছাবিবণ বংশর বয়দে চঙলান পরিত্যাগ করেন ও ৬২৯ খৃষ্টাক্ষে ভারতবর্ধে পৌছেন। ৬২৯ ইইতে ৬৮৫ পর্যান্ত ভিনি ভারতবর্ধেই অতিবাহিত করেন। পরে বদেশ পোছিয়া ৬৬১ খ্টাক্ষ পর্যান্ত তিনি ভারত ইইতে নীত পুন্তকাদি অনুবাদে ব্যাপ্ত থাকেন। ৬৬৪ খ্টাক্ষে তিনি প্রকাদি অনুবাদে ব্যাপ্ত থাকেন। ৬৬৪ খ্টাক্ষে তিনি প্রকাদি অনুবাদে ব্যাপ্ত থাকেন। ৬৬৪

### বিজ্ঞাপন।

পৃথিবীর ইতিহাস

অন্যন ৩• থণ্ডে সম্পূর্ব হইবে। প্রীহুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত। থিরেরতলা, হাওড়া

ছইতে প্রত্যাগমনকালীন হিউয়েনসাং নিম্নলিধিত স্তব্যাদি সঙ্গে লইয়া যান :—

- (১) তথাগতের শরীরের পাঁচি শত প্রকারের শ্বরণ চিক্ত (relics)
- (২) স্বচ্ছ পাদদানের উপর স্থাপিত বৃদ্ধদেবের ২টী স্ববর্গ প্রতিমৃত্তি
- (০) স্বচ্ছ পাদদানের উপর স্থাপিত চন্দন কার্চ নির্ম্মিত ৩টা বুদ্ধ মূর্ত্তি
- (৪) অসহ পাদ দানের উপর স্থাপিত বুদ্ধদেবের বৌপ্য মূর্ত্তি
  - (c) মহাযান সংক্রান্ত ১২৪ খানি হত গ্রন্থ।
- (৬) অক্সাক্ত ৬২০ থানি পুস্তকের দপ্তর। ইহা বহন করিতে দাবিংশটা অখের প্রয়োজন হইয়াছিল।

#### "সি-ইউ-কি"র মুখবন্ধ।

(টাংহুগানসাং নরপতির মন্ত্রী চ্যাং ইউমে কর্তৃক লিখিত)

যথন উর্ণা ভাষার জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছিল, সহত্র পৃথিবীর উপর শিশির পতিত হইতেছিল, চক্র ভাষার কিরণ মালা বিস্তার করিতেছিল এবং স্থাজি বংয়ু দিগ্নগুল পরিপ্রিত করিতেছিল, তথনই জানা গেল যে যিনি পৃথিবী-পতি বলিয়া থাতে তিনিই ধরাধামে অবতীর্ণ ইইয়াছেন। তাঁহার জ্যোতি বিশের চতুঃপার্শে ব্যাপৃত কিন্তু ভাঁহার মহান্ আদর্শ পৃথিবীর মধাত্রলেই স্থিত। যথন জ্ঞানস্থ্য অস্তমিক হইতেছিল তথন তাঁহার উপদেশের ছায়া প্র্কিদিকে ফলিজ হইয়াছিল, সম্ভাটের আদেশাবলী চতুর্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার সম্মাকর্ষক বিধানগুলি পশ্চমদিকে সীমান্ত পর্যান্ত পৌছিয়াছিল।

ত্ত্বিপিটক-পারদর্শী হিউয়েনসাং নামক এক পণ্ডিত মন্দিরে বাস করিতেন। তিনি সাধারণতঃ চিনসি নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার পূর্বতন পুরুষগণ ইংচুয়েন প্রদেশে বাস করিতেন। অভাবের সৌন্দর্যা ও পুণা তাঁহাতে সমাবিষ্ট ছিল। এই বীজগুলি উত্তৰজনে প্ৰোধিত হইয়। শীঘ্ৰই ফল উৎপাদন করিয়াছিল। তাঁহার জ্ঞানের উৎস গভীর ছিল এবং উহা
আশ্চর্য্যজনে বর্দ্ধিত হইতেছিল। জীবনের প্রথম
উন্মেৰে তিনি সাক্ষ্য বাতাদের স্থায় গোলাপী
আভাযুক্ত এবং উদীয়মান চন্দ্রের স্থায় পূর্ণ ছিলেন।
বাল্যে দাক্রচিনির স্থায় তাঁহার সুগন্ধ ছিল। বয়ংপ্রাপ্ত
হইবে তিনি ফান ওফ্ (১) সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত
করিলেন। তাঁহার সুয়শ দিগদিগন্ত বাাপ্ত হইতে
লাগিল এবং পৃঞ্পরিষদে তাঁহার ব্যাতি ধ্বনিত হইতে
লাগিল।

প্রভাতে তিনি সতাও মিথ্যা অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন এবং রাত্রিতেও তাঁহার সাধুতা দীপ্তিমান সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া তিনি ইন্দিয়স্থরে বিরত থাকিতেন এবং পরিফ্রাণের জন্য কোন সন্ন্যাশীর আশ্রমে থাকিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। তাঁহার সদাশয় ভ্রাতা চাংসীও বৌদ্ধ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হন্তী বা অসুর যে প্রকার সমকালিক জীবাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনিও সেই প্রকার ভৎকালীন লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যেরূপ সারস বা খ্যেন পক্ষী অপর সকল পক্ষী অপেক্ষা উর্দ্ধে বিচরণ করে দেইরূপ বিদ্যাকাশে তিনিও সর্বোচেচ বিচরণ করিভেন। কি রাজনরবারে কি গছন বনে সর্ব্বত্রই ভিনি বিদ্যার গৌরবে পরিচিত ছিলেন। উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিশেষ প্রীতি ছিল। হিউরেনসাং ছাত্ৰপ্লীবনে পাঠে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। এক মুহূর্ত্তত তিনি অপবায় করিতেন না এবং অধ্যয়ন দ্বারা তাঁছার শিক্ষকদিগকে মহিমান্তিত করিয়াছিলেন ও ষ্থামের অলক।রম্বরণ ছিলেন। তাঁহার সদ্ওণের সমতা ছিল এবং তাঁহার খ্যাতি তাঁহার বাসস্থলের **ड्यूब्टिकरे वााशृंख रहेग्राहिल। त्रकल विमाय शायमर्गी** হইয়া পরে তিনি বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন।

এই সময় হইতে তিনি নানা স্থল অমণ এবং সৰুল বিচার স্থলে যাইতে আরম্ভ করিলেন। এইপ্রকারে তিনি অনেক বৎসর অভিবাহিত করিয়া ভাঁহার বিদ্যা

<sup>(</sup>১) ২৮৫২ পূর্বে খৃষ্টান্দ হইতে ২৬৯৭ পূর্বে খৃষ্টান্দ পর্যান্ত চীনের প্রাচীন ইতিহাদ।

শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন। হোয়ান ইয়ান দেশে তিনি লোহবর্ম পরিছিত (১) পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করিলেন। পিংলো থামে তিনি এক ছ্রাহ সমস্তা প্রণ করিলেন। চতুর্দিকে তাহার থ্যাতি ও যশ বিস্তুত হইতে লাগিল।

এই সমন্ত্র সম্প্রেশায় সকল বিবাদপ্রিয় ছিল।
তাহারা সত্য ত্যাগ করিয়া অসত্যের আকাজ্ঞা করিত।
দেশ মধ্যে বিক্লকবাদীদের কেবলমাত্ত্র "হাঁ" বা "না"
এই কথাই শোনা যাইত। হিউল্লেনসং ইহাতে মর্মাহত
হইতেন। যদি অফুবাদের ত্রম বাহির করিতে সক্ষম
মা হয়েন এই ভয়ে তিনি গক্ষহস্তী (২) সংক্রান্ত সম্পূর্ণ
সাহিত্য পরীক্ষার সকলে করিলেন এবং সর্প্রসাহত্ত্র প্রক্রেশার দকল করিতেন মন্ত্র করিলেন।

শুসুহর্ত দেখিরা তিনি অন্য-গন্ত হন্তে করিয়া ও যন্ত্রাদির ধূলি ঝাড়িয়া দুরদেশ যাত্রা করিলেন। পানদী পার হইয়া সাংলিং পর্বতাভিমুখী হইলেন। নদনদী উত্তীপ ও পর্বতাদি আরোহণকালীন তাঁহাকে যথেষ্ট বিপদ ভাগে করিতে হইয়াছিল। তাঁহার তুলনায় পোওয়া, (৪) বা ফাহিয়ান (৫) অত্যন্ত্র দেশেই অমণকরিয়াছিলেন। তিনি যে দকল স্থানে অমণ করিয়াছিলেন। তিনি যে দকল স্থানে অমণ করিয়াছিলেন। স্ববত্তই তিনি ধর্মের সকল তত্ত্বের এবং জ্ঞানের উৎসের স্ক্রাত্রসক্ষান করিতেন। এইপ্রকারেই তিনি ছারতীয় পুত্তক শুদ্ধ করিতে ও ভারতীয় লেথকগণকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সকল পুত্তক-শুলি জালপত্রে নকল করিয়া তিনি দেশে প্রত্যাগমনকরেন।

সমাট তৈসক এই স্বনাম-প্রসিদ্ধ মনস্বীর

প্রত্যাগমনের জন্ম উলিয় চিত্তে অপেকা করিতে-ছিলেন। সমাট তাঁহাকে নিজ সিংহাসনের পার্শে আসন প্রদান করিয়া তাঁহাত সন্মুখে নতজানু হইয়া তাঁহার স্ততিবাদ করিলেন। হিউয়েনসাং ৭৮০ কথা দারা ত্রিপিটকের একটা ভূমিকা লিখিলেন। বর্ত্তমান সমাটও ৫৭৯ কথায় লিখিলাছেন কিন্তু হিউয়েনসাং যদি কৃক্টসংগ্রহে (৬) কিন্তা গৃধুক্ট পর্বতে (৭) তাঁহার বিদ্যার পরিচয় না দিতেন, তাহা হইলে আর বর্ত্তমান স্মাটের পক্ষে ইহা সন্তবপর ছিলনা।

সমাটের আদেশে হিউয়েনসাং সংস্কৃত ৬৫৭ গ্রন্থের অকুবাদ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশের আচার বাবহার, রীভি নীতি, দেশের উৎপন্ন দ্রব্য, জাতিবিভাগ, রাজকীয় পঞ্জিবিতরণের স্থল প্রভৃতি সকল বিষয়ই তিনি টাটাংসিইউকি নামক দানশখানি পুস্তকে লিপিবন্ধ করিয়াগিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি বৌদ্ধর্ম সংক্রান্ত সকল গৃঢ় বিষয়ই সংগ্রহ করিয়াছেন! প্রকৃতই বলা যায় যে উ।হার গ্রন্থ অবিনধ্র।

### দিউ-ইউ-কি। প্রথম ভাগ। ভূমিকা।\*

হিউয়েনসাং যে যে দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন সেই
সকল দেশেরই বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও
তিনি প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা বিশেষরূপ
পর্য্যালোচনা করেন নাই। তাহা হইলেও তিনি
যে সকল বৃত্তান্ত রাথিয়া গিয়াছেন তাহা নিসল্লেহে
বিশ্বাস করা যাইতে পারে। তিনি যে স্থাটের (৮)
বিবরণ লিপিবন্ধ করিয়াছেন তাহা হইতে আমরা

<sup>(</sup>১) এই পণ্ডিতপ্ৰবর পাছে তাঁহার বিন্যা পেট হইতে ফাটিয়া বাহির হয় সেই অন্ম উদরের উপর লোঁহাবরণ ব্যবহার করিতেন। (২) "গন্ধহণ্ডীর উলেখ" বোদ্ধ পুশুকাসমূহে যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইহার যথার্থ অর্থ পাওয়া যায় না। Beal সংহেব বলেন যে "It may refer to the Solitary elephant (bull elephant) when in ruto. A perfume then flows from his cars." (৩) নিরাপদে রাখিবার জন্ম সর্পরাজের প্রাসাদে অনেক-শুলি পুশুক রিক্ষিত হইয়াছিল এইরূপ প্রবাদ আছে। (৪) ইহার প্রকৃত নাম চাংকিয়েন—ইনিই প্রথম চীন পর্যাটক (৫) স্থাসিদ্ধ ভারতীয় পর্যাটক (৩৯৯—৪১৪) (৬) পাটনার নিক্টবর্তী (৭) রাজগৃহের সন্নিক্ট।

<sup>\*</sup> এই ভূমিকা পূর্ব্বোক্ত চাংইয়ে কর্তৃক লিখিত। (৮) সম্রাট হর্ব।

জানিতে পারি যে সকল জীবই তাঁহার অত্থাহতাজন ছিল এবং সকলেই তাঁহার যশোগান করিত। রাজধানী হইতে দেশ-দেশান্তরের সকল লোকই রাজকীয় পঞ্জিকা প্রাপ্ত হইয়া রাজাদেশ পালন করিত। তাঁহার শস্ত্রচালনা ও বিদ্যা উভয় বিষয়ই সকলে, সমভাবে প্রশংসা করিত। তাঁহার চরিত্র ও বাকপট্টা প্রশংসনীয় ছিল। ইতিপূর্বে এরপ আর কোনদিন দেখা বা শোনা যায় মাই। রাজশাসনে প্রজাবৃন্দের স্থের বর্ণনা করিয়া এইক্ষণ আমরা অহ্যান্ত বিষয় বর্ণনা করিব।

সহস্র সহস্র পৃথিবীর সমষ্টি এই "মহালোকের" উপর এক বৃদ্ধদেবেরই আধ্যাত্মিক প্রভাব। ইহারই মধ্যছলে চন্দ্রস্থাদেবিত চারিটী মহাদেশে বৃদ্ধগণ, লোকনাথগণ, পবিত্রচেতা এবং বিষয়াসক্ত লোককে শিক্ষা দেওয়ার জন্ম জন্মগ্রহণ (২) করেন ও এইখানেই উহারা মৃত্যুদ্ধে পতিত হয়েন।

স্বেক্পর্বত স্বর্গ চক্রছিত সমুদ্রের মধ্যস্থলে স্থাপিত। চক্র ও স্থা এই পর্বত প্রদক্ষিণ করে। চারিটি মূল্যবান ধাতুদারা এই পর্বত নির্মিত এবং দেবতাগণ এই পর্বতে বাস করেন। ইহার চতু:পার্বে সাতটা পর্বত শ্রেণী এবং সাতটা সমৃদ্র। প্রত্যেক পর্বত শ্রেণীর মধ্য দিয়া অইগুণাথিত সমৃদ্র। গাতটা স্বর্গ পর্বতের বভির্দেশে লবণ সমৃদ্র। এই লবণ সমৃদ্রে চারিটি জনাকীর্ণ দ্বীপ আছে। পূর্বের বিদেহ, দক্ষিণে অস্থ্রীপ, পশ্চিমে গোধান্ত এবং উত্তরে ক্রেক্রীপ।

স্বৰণ চক্ৰধারী (২) এক রাজা এই দ্বীপপুঞ্জ ধর্মাসুসারে শাসন করেন। রোপাচক্রধানী রাজা কুরুদ্বীপ ব্যক্তীত অপর ভিনটী, ভাত্রচক্রধারী কুরু ও গোধান্য ব্যক্তীত অপর ছুইটী এবং লোহচক্রধারী রাজা একরাত্র জমুদ্বীপই শাসন করেন। যথন কোন চক্রবর্তী রাজ। সিংহাসন অধিরোহণ করেন। তথন একটী বৃহৎ রত্নচক্র শৃক্ষে ভাসিয়া রাজার নিকট আসিতে থাকে। এই চক্রঘারাই (অর্থাৎ হবর্ণ কি রৌপ্য কি তাত্র কি লৌহ) রাজার অদৃষ্ট ও নাম (৩) নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

জমুদ্বীপের মধান্তলে অনবতপ্ত নামে একটা হ্রম আছে। ইহা গন্ধবাহী পর্বতের দক্ষিণে এবং তুমার পর্বতের উত্তরে অবস্থিত। ইহার পরিধি আটশত লি অপেক্ষাও বেশী। ইহার চতৃঃপার্ম ধর্ণ, কৌপা, মুক্রা (৪) ও ক্ষটিক নির্মিত। ইহার তলদেশে অপ্রেণ্ এবং ইহার জল দর্পবের স্থায় স্বচ্ছ। বোধিসম্ব উহার তপত্যাবলে নাগরাজে পরিণত হইয়া এইয়ানে বাস করেন। উাহারই আবাস হইতে শীতস জল নির্গত হইয়া জমুদ্বীপকে উর্বার করে।

এই তুদের পূর্কপার্থ হইতে একটা রোপ্যানির্মিত
ব্ব-মুথ হইতে গঙ্গা নির্গত হইরাছে। দ্রুদকে একবার
প্রদক্ষিণ করিয়া গঙ্গা দক্ষিণপূর্বে সমুদ্রের সহিত
মিলিত ইইরাছে। দ্রুদের দক্ষিণে বর্ণহতীর মূব হইতে
সিফুলদ নির্গত হইয়া এবং দ্রুদকে একবার প্রদক্ষিণ
করিয়া দক্ষিণপশ্চিম সমুদ্রের সহিত ইহা মিপ্রিত
হইয়াছে। দ্রুদের পশ্চিম দিক হইতে রম্বনির্মিত
অম্মুথ দিয়া বক্ষু নদী (৫) বহির্গত হইয়া
দ্রুদকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আবার উত্তরপশ্চিম
সমুদ্রে মিশিয়াছে। দ্রুদের উত্তর হইতে ক্ষটিক
সিংহের মুথগহলর হইতে সিটা। (৬) নদী বহির্গত
হইয়া এবং দ্রুদকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া ইহা
উত্তরপূর্ব্বে সমুদ্রে মিশিয়াছে। পরস্পরায় প্রকাশ যে
এই সিটা নদী পৃথিবা প্রবেশ করিয়া পরে সি পর্বতের
নিম্ন দিয়া চানে পীত নদীতে পরিণত হইয়াছে।

যথন কোন রাজচক্র বর্তী থাকেন না তথন জমুদ্বীপেও জান রাজা থাকেন। দক্ষিণে গলপতি—

- (১) বৌদ্ধশান্তে ইছাকে"অমুপপাদক" বলে। (২) রাজচক্রবর্তী (৩) এই চিহ্ন ছইতে তাঁছার নাম (অর্থাৎ সুবর্ণ চক্রবর্তী কি রৌপ্য কি ভাদ্র কি লৌহ ইহা) নির্দ্ধানিত ছইয়া থাকে।
- (8) lapiolezuli a mineral of beautiful ultramerine colour used largely in ornamental and mosaic work and for sumptuous altars and shrines.
  - (८) खन्नाम (७) हेन्नात्रकन्म नमी।

এই দেশ উষ্ণ ও আর্দ্র—হস্তিদের পক্ষে উপযোগী।
পশ্চিমে ছত্ত্রপতি—এবানে যথেষ্ট রত্ন পাওয়া যায়।
উত্তরে অবপতি— মখগণের উপযোগী এই দেশ শৈত্য
প্রধান। পূর্বে নয়পতি—এই দেশের স্বাস্থ্য স্কর
এবং দেশী বছ জনাকীর্ণ।

গলপভিদেশীয় লোক উৎসাহী। ইহারা যাত্র-বিদ্যায় পারদর্শী। ইহারা দক্ষিণ কলা অনাবৃত রাখিয়া বস্ত্র পরিধান করে। ইহারা চুল বন্ধন করিয়া শীর্ষ দেশে চুল বর্জুলাকার করিয়া রাখে। মন্তিক্ষের চতুঃপার্ম্বের চুল আঁচড়ায় না। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন নগরে বাস করে। ইহাদের বাটাগুলি একের উপরে অস্টা স্থাপিত। ছত্ৰপতির দেশের লোক ভত্রতা বা সাধৃতা बान् ना। ইराहा (करल अर्थ मक्ष्य रे करत्। देशहा চুল কাটে এবং গোঁফে "ত।" দেয়। ইছার। প্রাচীর বেষ্টিত নগরে বাস করে এবং ব্যবসারে লাভ করিবার **জন্ম বিশেষ** ব্যগ্র। **অখপতি**র দেশের লোক স্বভাবত:ই অমণশীল এবং তুরস্ত। ইহারা হিংস্রপ্রকৃতি, জীবহত্যা করে এবং বৃহৎ পশ্যের তামু ব্যবহার করে। নরপতির দেশের লোক বুদ্ধিমান। ইহারা ধার্মিক ও সাধু। ইহারা মন্তকাবরণ ও কোমরবন্ধ ব্যবহার করে। পোষাকের শেষাংশ দক্ষিণ দিকে ঝুলিতে থাকে। ইহার পদম্যাদান্ত্যায়ী যানও পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। ইহারা এক ছানেই বাস করে। ইহারা কর্ম-পটু এবং নানা শ্রেণীতে বিভক্ত।

এই কয় দেশের মধ্যে, পৃব্ধাঞ্চলের লোকদিগকেই সকলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করে। ইহারা পূব্বিঘারী যরে বাস করে এবং প্রাতঃকালে যথন সুর্য্য ওঠে তবন ইহারা স্থ্যকে প্রণাম করে। এই দেশে দ'ক্ষণ দিকই বিশেষ সন্ধানের চক্ষে দেখা হয়।

রাজার প্রতি প্রজার, শ্রেষ্ঠের প্রতি নিকৃষ্টের শিষ্টতা এবং আইনও সাহিত্য বিষয়ে নরপতির রাজ্যের লোকই অন্যান্ত দেশের নোকের অগ্রণী। হন্টীরাজ্যের লোক বাহাতে আ্যা পবিত্র হয় বা যাহ'তে জীবাত্মা জীবমা, ভারে বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পার এই সকল বিষয়ক বিধির জন্মই প্রসিদ্ধ। ইহাদের দেশের প্রকাদি ও রাজাদেশ এই বিষয়ক ব্যবস্থার পরিপূর্ণ। হিউয়েননাং ভারতবর্ষীর বৃত্তান্তাদি ভদ্দেনীর লোকপ্রমুখাং অবগত হইয়া ও বিশেষ অধ্যবদার সহকারে চক্ষু ও কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

হত্তিরাজের দেশের পূর্ববৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় না। পরস্পরায় শোনা যায় বে দে দেশীয় লোক ধার্দ্মিক ও দয়ার্দ্র চিত্র। অসভা জাতিগণ প্রাচীর বেষ্টিত নগর নির্মাণ করে এবং কৃষিকার্য্য ও পশুচারণে ব্যাপুত থাকে। ইহারা অর্থ সঞ্চর করে এবং ধর্ম ও माधुलात व्याख्य नग्न ना। विवाशिष विवरम देशापत्र শীলতা দেখা যায় না এবং উচ্চ ও নীচে কোন প্রভেদ নাই। দ্রীলোক পুরুদকে বলে যে আমি ভোমাকে স্বামীতে বরণ করিতে প্রস্তুত এবং তোমার স্বাধীনতা স্বীকার করিলাম। ইহাই বিবাহপ্রণা। ইহারা মৃতদেহ দাহন করে এবং অশেচির কোন শালাকাল প্রতি-পালন করে না ৷ ইহারা মুখমণ্ডল অব্ভবারা ক্ষত করে এবং कर्ग विश्व करत्र। ইशांत्रा हुल काटि ও वञ्चानि ছিল্ল করে। উৎসবাদিতে শুভা বস্ত্র এবং **শোকের** সময় কৃষ্ণবৰ্ণ বস্ত্ৰ ব্যবহার করে। পশু হত্যাখারা পিত্লোকের তর্পণ করে :

হিউয়েনসাং পূর্বে অগ্নি, কুচে, বালুক, নাজকেন্দ, চাজ, ফর্গণা, সরমকন্দ, মাঘিরান, কেবুদ, কাশানিয়া, কুয়ান,বোথারা, বেতিক, ধর্জাম, কেশ, ভার্মদ, চাঙ্খানিয়ান, গার্মা, স্থমান, কুলাব, কুবাদিয়ান, গুরাক্ষ, ধোটল, দারোয়াজ, রোসান, বাঘলাম, কই সমানগন, খুলম, বক্ষ, জাঝগানা, চালিকান, গারা, মামিয়ান, কপিশা ভ্রমণ করিয়া পরে ভারতবর্ধে পৌছেন।

দ্বিতীয় ভাগে তিনি ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত আরক্ত করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

## वन्मी।

२১

দেই সৈন্তশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিবার সময় আমার মনে কেমন একটা লঘুতা আসিল—মনে হইল, আমি যেন স্বাধীন—বন্দী নহি! কিন্তু তারপর যথন সোপান অভিক্রম করিয়া ছোট স্বার দিয়া অন্ধকার ঘরগুলার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম—তথনি একটা নিরানন্দ অবসাদের ভাব আমাকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া তুলিল।

প্রহরী আগাগোড়া সঙ্গে আসিল।
আচার্য্য মহাশয় তুই ঘণ্টা পরে আসিয়া
সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া বিদায় শইলেন।
তাঁর আরো সব কি কাজ আছে ! সেইজন্ত !

অবশেষে অধ্যক্ষের ঘরে আসিয়া
দাঁড়াইলাম। তাঁহারি হাতে প্রহরী আমাকে
সঁপিয়া দিল! আমার মনে একটা কৌতুকের
হাসি দেখা দিল! সঁপিয়া দিল—আমার
প্রিয়জনের হাতে এত যত্নে আমি সমর্পিত
হইলাম!

অধ্যক্ষ মহাশয় তথন বড় ব্যস্ত ছিলেন। প্রহরীকে বলিলেন, "একটু সবুর কর—আমি বুঝিয়া-নিতেছি!"

সভাই ত—একটা মামুষকে জমাথরচের থাতার, তহবিল না মিলাইয়া, কি করিয়া জমা করেন। আর একজন হতভাগ্য বন্দীর অদৃষ্ট লইয়া তিনি তথন অতিরিক্ত ঝুঁকিয়া পাড়য়াছিলেন। প্রহরী বলিল, "বেশ আমিও আমার কাগজপত্রগুলা একবার ভালো করিয়া গুছাইয়া লই!"

একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া প্রহরীও

তথন বাস্ত হইয়া পড়িল! আমি মরের
কোণে দাঁড়াইয়া ছিলাম! লোহার মোটা
গরাদের মধ্য দিয়া বাহিরে আকাশ দেখা
য়াইতেছিল—রৌদ্র দেখিয়া মনে হইতেছিল, আকাশের গায় য়েন কেরঙ্
মাথাইয়া দিয়াছে! উজ্জল নীল বর্ণের
আকাশ!

আকাশের দিকে চাহিয়াছিলাম—একআধবার মনে হইতেছিল—এই একই
আকাশের নীচে এখানে আমি দাঁড়াইয়া আছি
—আমার স্ত্রী, আমার কন্তা তারাও আছে!
কিন্তু আর কি তাদের দেখিতে পাইব ?

প্রহরী আমাকে পাশে একটা ছোট
কুঠ্রিতে লইয়া চলিল—অন্ধক্পের মত
ছোট কুঠ্রি! মোটা লোহার জালে জানালা
ছটি ঘেরা! আমি জানালার ধারে আদিয়া
বিদিলাম!

কতকণ বসিয়াছিলাম,মনে পড়েনা! সহসা একটা অট্টাসিতে ফিরিয়া চাহিলাম! ঘরে আর একজন লোক! বয়স পঞ্চাশেরা উদ্ধে— পিঠ ঝুঁকিয়া গিয়াছে মাথার চুল পাকিয়া গিয়াছে, অথচ বেশ মজবুত দোহারা দেহ— চোথে মুথে কেমন একটা বিকট ভাব— লোকটাকে সহসা দেখিলে প্রাণ যেন শিহরিয়া উঠে— তার সঙ্গ ২ইতে দুরে থাকিবার জ্ঞান্ত প্রবল আগ্রহ জন্মে!

লোকটাকে পূর্বে আমি লক্ষ্যই করি নাই! অথচ, সে এই ঘরে বসিয়াছিল! আশ্চর্যা! এ কি তবে মৃত্যু—আজ এমন বেশে আসিয়া আমাকে দেখা দিয়াছে! লোকটা কহিল, "দেখছি, তোমার ভাবথানা! কি এমন ভাবে মঞ্চণ্ডল হে যে, একটা লোককে চোধে দেখারও অবদর পাও না! তোমার নাম কি ?"

আমি কথা কহিলাম না। শুধু তার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

সে কহিল, "কি হে, আমাকে দেখে বুঝি অবাক হয়ে গেছ ! আমি একটা লগেজ,—
টেশনের ছাপ-মারা হয়ে পড়ে আছি !
গাড়ীতে তুলে নিলেই হয় !"

লোকটা বেশ রসিক ত! আমি কহিলাম, "তার অর্থ ?"

হো হো করিয়া দে হাদিয়া উঠিল—কহিল, "এর সরল অর্থ টুকু এমন কি কঠিন যে, বুঝলে না ? আর ছয় সপ্তাহ পরে আমাকে ভবপারে পাঠাবে—তারি জন্ত আরু 'লগেজ বুক' হয়ে রইলাম! অর্থাৎ ছয় ঘণ্টা পরে তোমার যে দশা, ছয় সপ্তাহ পরে আমারো তাই! এমন দিনে, এমন বন্ধুর দিকেও ভূমি ফিরে চাছে না ?"

ঠিক কথা! আমার দেহের শিরাগুলায় যেন টান পড়িল!

' लाकि। किश्न, "हून करत एउटव आत्र कि श्रव, वन, वजू ! - छात्र ८ हास आभात काश्निणि वनि, भान-भन्न नागरव ना ! ममत्रहेकू ७ देश करते याद !"

সে বলিতে আরম্ভ করিল—"আমরা কয়পুরুষ ধরিরা চুরি বিভায় বেশ দক্ষতা লাভ করিয়াছি। এমন শাণিত বুদ্ধি ফাঁসি-কাঠের চাপে ঝরিয়া মরিবে! অদৃষ্ট, বন্ধু!

ছয় বৎসর বয়সের সময় মা-বাপ হারাইয়া বসিলাম। লোকের পকেট কাটিয়া, নির্বোধ ভূলাইয়া বেশ গুইপয়সা উপার্জ্জন করিতে লাগিলাম! হাজার হউক, বংশগত বিফাত!

শীতের হুরস্ত রাজে, বরফে যথন পথ-মাঠ ভরিয়া যাইত, তথন শুধু পার পথ চলাও রীতিমত অভ্যাস হইয়া গেল। তার পর ষ্টেশনে, হোটেলে, ট্রেণে, লোকের পকেট কাটিতে দড় হইয়া উঠিলাম!

পনেরো বৎসর বয়দে প্রথম ধরা পড়ি!
কয়েক ঘা বেত ও তুই চারি দিনের জন্ত জেল
হইণ! জেলের ফেরত হইলে, আমার
প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেণ! দলের সন্দার
হইয়া উঠিলাম!

তারপর বড় বড় কাঙ্গে হাত দিলাম। সহরের বিখ্যাত জহরতওয়ালার দোকানে দল লইয়া উপস্থিত হইলাম! দোকান-ঘর উজাড় করিয়া ফেলিলাম—ছইটা স্বারবানও প্রাণ দিল! তথন আমার দম্ভও বাড়িয়া গেল। দলের একটা হতভাগা স্বার্থপর বিশ্বাস-ভঙ্গ করিয়া ধরাইয়া দিল ৷ সাত বংসর জেল ঘুরিয়া আদিলাম। স্পষ্ট প্রমাণ তেমন কিছু ছিল না-নহিলে জেল হইতে হয়ত আর বাহির হইতে পাইতাম না! রাগ পড়িয়া গেল—সেই স্বার্থপর বিশ্বাস্থাতকটার উপর! যথন বিচার শেষ হয়—দে তথন আদালতের বাহিরে দাড়াইয়াছিল। তার প্রতি শুধু একটা রক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেলাম্। সে দৃষ্টিতে অত্তিনের হলাছিল—লোকটার হাড়ে হাড়ে দে জালা বিধিয়াছিল ! ভয়ে তার মুথ গুখাইয়া গেল! সাত বৎসর দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল! তার পর আবার একদিন জেলের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম !

রাত্রে জানালা ভাঙ্গিয়া হোটেলে ঢুকিয়া
আহার করিলাম—পূর্ণ পরিভৃপ্তি! চুপি চুপি!
কেহ জানিভেও পারিল না!

সাত আট দিন পরে দলের ছইচারিক্রন লোকের সহিত দেখা হইল ! তারা চুরি
ছাড়িয়া চাষের ক্ষেতে কেহ বা অন্ত কোন
কাজে দিব্য যোগ দিয়াছে! ভীক্স, কাপুকযের দল, সব!

ন্তন করিয়া দল গড়িলাম ! বাছাই-করা জোৱান, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক !

ভার পর কিছুকাল খুব সরগরমে কাজ চলিল। নিত্য লুঠ, নিত্য জয়—নিত্য আমোদ! আনন্দে জ্ঞান হারাইবার উপক্রম করিলাম!—কিন্তু আবার পুন্মুষিক হইলাম। সঙ্গীর দল গা-ঢাকা দিল। আমার কাজও বন্ধ হইল। রাগে দেহ কাঁপিয়া উঠিল!

তার পর একদিন পথে দৈই বিখাদযাতকটাকে দেখিলাম! আমাকে দেখিরা
সে যেন কাঁপিরা উঠিল! আমি তার চুলের
মুঠি সবলে চাপিরা ধরিলাম! কহিলাম,
"কেমন? আজ!"

সে কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, "মাপ,— মাপ কর সন্ধার!"

আমি কহিলাম, "বিশাস্থাতকের ক্ষমা নাই—তা যে কাজেই হোক।"

সে কহিল "আমি ভোমার গোলাম !"

"বিশাস্থাতক গোণামকে এমন করিয়া আমি শিকা দিই" বলিয়া ভার পৃষ্ঠে প্রচণ্ড পদাথাত করিলাম! ছিট্কাইয়া সে পাঁচ হাত দুরে গিয়া পড়িল! মুথ দিয়া গল্গল্ করিয়া রক্ত পড়িতেছিল। আমি কহিলাম, "উঠে আয়!"

সে আসিল—মামি তথন,—মাঃ
পিশাচের মত কেপিরা উঠিরাছিলাম—আমার
এমন দল, পুরানো সঙ্গীর দল—এই বিশ্বাসঘাতকটার জন্ম ছত্রভঙ্গ হইরা গেণ! শরতান!
পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া তার
কাণ তুইটা কটিয়া দিলাম। সে অজ্ঞান হইয়া
পড়িয়া গেণ! আমার মাধার মধ্যে আগুন
জ্ঞাতিছিল! সেথান হইতে সরিয়া
পড়িলাম!

তার পর দে পুলিশে ষাইয়া দব কথা वित्रा मिन। भारत, अकमिन दांत्रभाजात्नह মরিল-আমি ধরা পড়িলাম-আমার ফাঁসির ত্কুম হইয়া গিয়াছে – ভাষাই হইয়াছে, কি বল ? অমন করিয়া লোকটাকে মারি-লাম ! যাক্, ফাঁদির জন্ত আমি কাতর নহি ! চুরির কাজে ক্ষৃতি কমিয়া আদিয়াছিল— বোকার মত, হীন চোরের মত, আমার চুরি নয়। তাতে রীতিমত বুদ্ধি খেলানো দরকার। মনের মত দুখীও মিলেনা! কাজেই জীবনে আর তেমন আকর্ষণ নাই! তবু মরিবার পূর্বে বিশ্বাসঘাতককে যে নিজের হাতে দশু দিয়াছি ইহাই স্থ ! গুনিলে ত, বন্ধু, আমার কাহিনী। চুরির কথাও ছই একটা বলিভেছি! क्षनित्व वृत्रित्व, अमिक्षेष्ठ श्राभात वृक्षि কেমন থেলে! এমন মাথাটা ফাঁদিকাঠে ঝুলিতে চলিয়াছে, দেশেরো এটা অর হর্ভাগ্য नम्र, वस्तु !"

লোকটার কথা গুনিরা আমার আপাদ-মস্তক কাঁপিভেছিল। এখন এ রাক্ষস, পিশাচটার হের সংদর্গ হইতে মুক্তি পাইলে বে বাঁচি!

সে কহিল, "তুমি বড় নিরীহ! ছাঃ! ফাঁসিকাঠে চলেছ, এখনো মুখে অমন ছংথের চিহ্ন! লোকে মঞা পার এতে, জানো! তার চেরে তোফা আমোদ-আহলাদ কর, লোকে দেখুক, ফাঁসিকাঠকে এরা ডরায় না! মরণ তার থেলার সাথী। দেখে অবাক হয়ে যাবে স্তম্ভিত হয়ে যাবে—বাহাছর ঠাওরাবে! দেখছ ত, আমার ক্র্তিটা! ছঃখ করে ফল কি!

আমি কহিলাম "আপনি মহাশন্ন ব্যক্তি!"
হো হো করিয়া সে আবার হাসিয়া উঠিল,
ছোট ঘর সে হাসির শব্দে ঘেন কাঁপিয়া উঠিল।
সে কহিল, "ওহো 'মহাশন্ন' ব্যক্তি! আপনারা
ভদ্র, মহাশন্ন, সে কথাটা মনে ছিল না!
বটে, বটে! মহাশন্ন ব্যক্তিরও ফাঁসিতে
চাড়বার স্থ হয়—ভালো, ভালো!" কথাটার
সহিত বেশ একট টিট্কারী মিশানো ছিল!

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সে কহিল,
"কি ? আচার্য্যের জ্বন্তই বুঝি আপনার
দেরীটুকু! তা আপনি ত একজন
জানদার মামুষ, ভনলাম—ফাঁনিতে চড়তে
চলেছেন—অমন ভালো জামাটী নই হয়
কেন ? আমাকে দিন! এই শীভে ভবু পরে
বাঁচব, তার পর না হয়, বেচিয়া চুকট
ভামাকের জোগাড় দেখিব!"

আমি কোট খুলিরা দিলাম। কিন্তু শীতে কাঁপিরা উঠিতেছিলাম। সে কহিল, "আপ-নারা বড় লোক। এ শীত সহিবে না। নিন, অপনার কোট গারে দিন!"

লোকটার কথার স্থর যেন একটু ফিরিল!

আমি কহিলাম, "এ শীত আমার সহা হবে! কোটের দরকার নাই!"

লোকটা জানালার নীচে আসিরা
কোটটাকে স্ক্ষভাবে দেখিতে লাগিল—
উন্টাইয়া পান্টাইয়া ভালো করিয়া দেখিল।
পরে বলিল, "এ যে একেবারে নৃতন! তা
বেশ, ছয় সপ্তাহের তামাকের জোগাড় হল,
আপনারি জন্ত, ধন্তবাদ মশায়! কিছু মনে
করবেন না, আমরা গরিব চাষা লোক!"

এমন সময় দার পুলিল। অধ্যক্ষ আসিয়া আমাকে একটা প্রহরীর জিল্মা করিয়া দিলেন এবং সেই লোকটার ভার আর ছইজন প্রহরীর হাতে দিয়া বাহিরে গেলেন! আমরাও বাহিরে আসিলাম! বাহিরে আসিলা সে কহিল, "মনে রাথবেন, মশায়, এখানে এই শেষ দেখা! আবার দেখা হবে, ছয় সপ্তাহ পরে। এই পুরানো বন্ধুত্বের থাতিরে সেদিন অপেকা করবেন আমার জন্ত।"

কথাটা ও নিয়া আমার হাৎকম্প হইল। বলে কি, এ ? পাগল, না বোকা? কে, এ ?

२२

ভারী মজার লোক ত ! আমার কোটটি দিব্য লইয়া গেল !

আমি কি দান করিলাম—? তাহা নহে!
আমি ভাবিলাম, বুঝি ভামাদা করিতেছে!
ভার পর চকুলজ্জার চাহিতেও পারিলাম না!

পাকা পুরানো চোর ! পা দিরা বাহাকে দণিতে পারি, এমন স্পর্জার সহিত্ত, সে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিল ? রোবে, ক্লোভে, আক্রোশে আমার চিত্ত গর্জিয়া উঠিতে ছিল ! মরণ আসিয়া দেখা দিয়াছে, এখনি

নিষ্ঠুর ভাবে আমাকে ধ্লার পিষিরা মারিবে ! তবু এ মুহুর্ত্তে আভিকাত্যের এ নিক্ষণ আক্ষালন, কেন ?

२७

বায় ও আলোকহীন ছোট ঘরে আবার আমি বলী! বলী হইয়াছি বলিয়া কি আলো বায়ুতেও আমি অধিকার হারাইয়াছি! বিচারের নামে, মালুষের প্রতি মালুষ এমন অবিচার করে! যদি শান্তি দেওয়াই প্রয়োজন হয়, তবে অর ধরচে আরো সহজ উপায় তছিল! প্রাচীনযুগের মত, একটা থলির মধ্যে প্রেয়া নদীর জলে ডুবাইয়া দিলে ত চুড়ান্ত ব্যবহা হইত! এত কড়া পাহারা, এমন জবরদন্ত ভদারকের পরিশ্রম ও ব্যয়টাও বাচিয়া যাইত!

ঘরে বিছানা ছিল না! প্রহরীকে বিছানার জন্ম বলিতে দে অবাক হইয়া গেল! বেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে, এমন ভাবখানা! অর্থাং ছয় ঘণ্টার জন্ম আর বিছানা লইয়া আমি কি করিব ?

যাহা হউক, ঘরের কোণে অধ্যক্ষ মহাশয়
তথনি একটা বিছানা করাইয়া দিলেন ! তাঁর
দয়া অসাধারণ ! মরিবার সমর, তাঁর দয়ার
কথা ভাবিয়া মরিতে পাইব ! কিন্তু আমার
ঘরের ঘারে পাহারা মোতায়েন রহিল—
পাছে বিছানার কম্বল গলায় জড়াইয়া
ফাঁসিকাঠকে আমি ফাঁকি দিই !

( क्रमभः ) व्यीरनोत्रोक्टरमाध्न मूर्णानाधाय ।

## জলে বাসা।

অন্ধকার ও বিজনতার মধ্যে গৃহ-নির্দ্মাণের কর্মনা যে কেবল জুল ভারেরি ক্সায় কবির উর্ব্যর মন্তিক্ষেই প্রথম স্থান পাইয়াছিল, তাহা নহে। লোকচক্ষুর অগোচরে সমুদ্রতলের অধিবাসী মংক্ত ও কীটাদির আবাস নির্দ্মাণের প্রণালীটুকু প্রকৃতপক্ষে অপূর্ব্য কৌতুহল ও বিশ্বয়ের উদ্রেক করে।

সমুদ্র এবং ব্রদ, পুছরিণী প্রভৃতির নির্মাণ জনতলে, প্রসবের সময় ডিছ এবং সহানাদি রক্ষার জন্ত গৃহনির্মাণে মৎস্তজাতির সবিশেষ ব্যথ্যতা দেখা যায়। এই সকল গৃহের নির্মাণ প্রণালী বেশ কৌতৃহলজনক। কোন কোন স্থানে এগুলি কেবল সমুদ্রের তলদেশে বালুকা ও পঙ্কের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র গহ্বর বিশেষ, আবার কোথাও বা জলজ শৈবাল ও উদ্ভিদ্রাজিতে আছের, আবার কোথাও বা অধিকতর শ্রমকর নিশ্মাণ প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। সে কথা পরে বলিতেছি।

সারগাসো সমুদ্রে (Sargaso Sea)
মৎসাগণের আবাদ-নির্মাণের প্রণাণীটুকু
অধিকতর বিশ্বরোদীপক। সারগাসো সমুদ্র
২৬০০০০ বর্গ মাইল ব্যাপী এবং তাহা প্রায়ই
জলজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ, প্রাণিতত্ত্বিল্গণের
তত্ত্বসংগ্রহের পক্ষে সারগাসো সমুদ্রই বিশেষ
ভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই সকল
জলজ উদ্ভিদের মধ্যে বহুবিধ অভূত জীব বাদ
করে। এই সকল জীবের জীবনযাত্রা-নির্বাহের পক্ষে সারগাসো সমুদ্রই উপযুক্ত হান।
অন্তান্ত হিংল্ল জীব হইতে আত্মহক্ষার জন্ত
ইহারা এই সকল উদ্ভিদাবরণের মধ্যে আশ্রয়

প্রাহণ করে। আত্তেনারিয়া (Antennaria)
নামক ক্ষুদ্রাকার বিশিষ্ট একরূপ মংস্থ এই
সমুদ্রে বাদ করে। ইহাদিগের মস্তকের উপর
শৃক্ষের ভায় একপ্রকার তীক্ষ শুঁড় আছে,
দাধারণতঃ শীকারকার্য্যে ইহাই তাহাদিপের
প্রধান অস্তব্যরূপ। ইহাদের মুথের ভঙ্গিমাও
অদ্ভ ধরণের।

এই কুত জাতীয় মংশু সমৃত্রে ডিম্বাকৃতি একপ্রকার গৃহ নির্মাণ করে। এই সকল আবাস-স্থান সাধারণতঃ ফুটবলের অপেক্ষা কিছু বৃহৎ আকারের। সারগাসম্ জাতীয় উদ্ধিদে স্থতার মত স্থল অসংখ্য স্তবক থাকে; এই সকল স্তবকের গাত্রে বহু পরিমাণ বায়ুপূর্ণ কোষ জন্মে। এই সকল কোষের সাহাযো স্তবকগুলি ঠিক সমৃত্রের উপর অর্দ্ধ নিমজ্যিত ভাবে থাকে। অনেকগুলি স্তবক যেথানে একত্র জড়িত হইয়াছে, কেবল সেই সকল স্থানেই মৎশ্রেরা আপনাদিগের বাসেঃপ্রাণী নীড় রচনা করিয়া লয়।

একণে ইহাদিগের আবাস-নির্মাণের প্রণালী সম্বন্ধে আমরা ছই এক কথা বলিব। প্রথমতঃ একটা স্থলীর্ঘ লতার এক প্রাস্ত সেই স্তৃথাকার স্তবক গুলির ভিতর দিয়া ইহারা টানিয়া লয়। ইহাদিগের এই কার্যা-প্রণালী অনেকটা আমাদের দেশে প্রচলিত তাঁতের মাকুর মত। এই ভাবে পুনঃ পুনঃ লতানিবার পর যথন জড়িত লতাগুল্লগুলি বেশ জট পাকাইয়া যায়, তখন শিরিষের মত এক প্রকার নির্যাদের দারা তাহারা দেই সকল লিতানে' উদ্ভিদগুলি পরম্পার সংলগ্ধ করিয়াদের। এই নির্যাদ সাধারণতঃ তাহাদিগেরই উদরের লালাগ্রাম্থ হইতে নির্বৃত্ত হইয়া থাকে।

ইহাদিগের বাসস্থানগুলির সহিত পক্ষী-দিগের বাসস্থানের কোনরূপ সৌসাদৃশ্য নাই। ইহাদিগের বাদস্থানের মধ্যভাগে বাদের জন্ম গহবর থাকে না। ডিম্বগুলি উদ্ভিদ সমূহের গাত্রে দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। প্রসবের পর দেই সকল উদ্ভিদের আর একটা স্তর<sup>\*</sup>ইহারা বাসস্থানের উপর গডিয়া তলে। কার্য্যের অব্যবহিত পরেই পুরুভুঞ্গ নামক একপ্রকার ক্ষুদ্র এবং অপরূপ উদ্ভিজ্জ প্রাণি-বিশেষ গুচ্ছাকারে এই সকল উদ্ভিদের প্রত্যেক শাথা-প্রশাথায় ঝুলিতে থাকে। তাহা-দিগের অঙ্গ দিয়া ফদফরাদের স্থায় এক প্রকার নীল ও শুল্র জ্যোতি বাহির হয়। এইরপে একে একে বাসস্থানগুলির নির্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হইলে সেই সকল উদ্ভিদের শাখা প্রশাখা হইতে সবুজ ও পীত বর্ণের নানা স্বামল পল্লব বাহির হইতে থাকে। প্রায় সমস্ত আবাসহানটুকুই সমুদ্রের উপরিভাগে ভাসিয়া থাকায় অপূর্ব শোভা বিস্তার হয়। প্রস্থৃতি মংশ্র স্বীয় সাবাসগৃহের চারি পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায়, কথনো বা আবাদগৃহের উপবেট সে পাখনা ভাসাইয়া বিশ্রাম করে।

ডিম্বগুলি একে একে ফুটতে আরস্ক করিলে, পূর্বোল্লিখিত উদ্ভিদগুলির বন্ধন জনশই শিথিল হইয়া পড়ে। তথন বাসগৃহটি ঠিক একটী লহাকুপ্লের মত দেখায়। শিশু মংস্থগুলি একটু সক্ষম হইলেই সেই লতাকুপ্লের আনে-পাশে ধীরে ধীরে সম্ভরণ করিয়া বেড়ায় এবং কোন বিপদের আশক্ষা দেখিলেই লতাকুপ্লের মধ্যে লুকাইয়া পড়ে।

ভূমধ্যসাগরে ব্লেক গোবি (black goby) নামক অন্ত এক ভাতীয় মংখ্য বন্ধল

পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের গৃহনির্দ্মাণপ্রণালী অতি চমৎকার। (kelp) নামক এক প্রকার শৈবালের সাহায্যে ইহারা গৃহনির্দ্মাণ করে। এই সকল গৃহের মধ্যস্থল ফাঁপা। ইহার অভ্যন্তরেই প্রস্থৃতি মৎস্থা ডিম্ব প্রস্ব করে এবং যতদিন না শিশু-শুলি একটু বড় হয়, ততদিন পুরুষ মৎস্থা গৃহের সম্মুখে পাহারা দিয়া থাকে। অপরজাতীয় মৎস্থা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে উভ্রের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া যায়।

গ্রীম প্রধান প্রাদেশে কটকটে (toad)
নামক অপর এক জাতীয় মংস্থকে গৃহ রচনা
করিতে দেখা যায়। ইহাদিগের গৃহ-নির্মাণ
প্রণালীও বেশ। এই সকল মংস্থ দেখিতে
অতি কদাকার; বর্ণপ্ত কতকটা শৈবালাচ্ছাদিত প্রস্তর্থণ্ডের অমুরূপ। যথন ইহারা
বালুকারাশির উপর দিয়া গুড়ি মারিয়া বেড়ায়,
সেই সময় কোন স্তৃপাকার শৈবাল কিম্বা
প্রস্তর্থপ্ত দেখিতে পাইলে তাহাতেই গর্ত
করিয়া বাস নির্মাণ করে। সেই গর্তের
মধ্যে ডিম্প্রেলি রক্ষিত হয়। সন্তানগুলি
ডিম্ম ইতে বাহির হইয়া যতদিন অবধি না সবল
হইয়া উঠে, ততদিন, প্রস্তি স্বয়ং সেগুলি
রক্ষণাবেক্ষণ করে।

আবার এমন কতকগুলি সামৃদ্রিক মংস্থ আছে, যাহাগা নদীতে আসিয়া প্রসব করে। স্থামন, ঈল প্রভৃতি মংস্থ এই শ্রেণীর। প্রসবের সময় এই সকল মংস্থ বহুল পরিমাণে ধরা পড়ে। প্রসবের পর ইহাদের স্থাদও তেমন মধুর থাকে না। স্থামন মংস্থ সাধারণতঃ ক্ষীণতোয়া পার্কত্য নদীতেই ডিম্ব প্রদাব করে। এই দকল নদীতে আদিবার
সময় তাহাদিগকে অনেক বাধা বিপত্তি
অতিক্রম করিয়া আদিতে হয়। নদীগর্ভের
খানিকটা স্থান ক্রমাগত লেজের ঝটকায়
পরিচ্ছয় করিয়া দেই স্থানে ইহারা ডিম্ব
প্রদাব করে। স্রোতের মুথ হইতে ডিম্বগুলিকে
রক্ষা করিবার জন্ম চারিদিকে ছোট ছোট
প্রান্তরবাপ্তের মুখা বাঁধিয়া দেয়।

বসস্তাগমের সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল মৎস্থ সমুদ্র হইতে নদীতে চলিয়া আসে এবং তথায় প্রসবের উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিয়া লয়। ইহাদিগের প্রথম কার্য্য সেই নির্দিষ্ট স্থানের প্রস্তর বালুকা প্রভৃতি আবর্জনারাশি একপার্যে ঠেলিয়া রাথিয়া সেই স্থানটীকে উত্তমরূপে পরিষ্ণার করা। কথন বা তুইটী মংস্থা পরস্পরে ক্রমাগত কুগুলী পাকায়, আবার কখনো বা পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করে। ভাগদিগের এই কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া মনে হন্ন যেন, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়াছে।

এইরপে স্থানটী পরিক্ষত হইলে আবাস
নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রস্তর-খণ্ডগুলি
উপর-উপর সাজাইয়া হই তিন ফুট উচচ করে।
ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ডগুলি সাধারণতঃ ইহারা
মুখে করিয়াই বহন করিয়া আনে, কিন্তু
যেগুলি একটু বৃহৎ সেগুলি মুখে করিয়া
বহন করিতে পারে না। এক্ষেত্রে তাহারা
বেশ একটী স্থানর উপায় অবলম্বন করে;
তাহা হইতে ইহাদিগের বৃদ্ধির ও বিশেষ পরিচয়
পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ 'বেগবান স্রোতের মুথেই ইহারা বাসের উপযোগী স্থান সংগ্রহ করিয়া লয়। নদীর উপরিভাগে কিছুক্ষণ সম্তরণ করিয়। একটা বৃহৎ প্রস্তরথগু ইহারা বাছিয়া লয়। তৎপরে ক্রমাগত ধাকা এবং নীচে হইতে মোচড় দিয়া সেটিকে কিয়দ্দুর সরাইয়া আনে। পরে মস্থা দিকটা জমির উপরে আসিলে মুখ দিয়া সমগ্র প্রস্তরথগুটী উত্তমরূপে কামড়াইয়া ধরিয়া লেজটা উপর দিকে তুলিয়া ধরে। প্রস্তর ও মৎশু উভয়ই তখন স্রোতের টানে খানিকদ্র ভাসিয়া আসে। তুই চারিবার এইরূপ করিলে প্রস্তরথগু স্পিত স্থানে আসিয়া পড়ে এবং নিপুণ ইঞ্জিনিয়ারের মতই মৎশু আপন বাসা নিশ্বাণ করিয়া লয়।

বাইন (Lamprey) মংশ্রের আবাস
আকারে মনেকটা ডিম্বের মত। প্রস্তরপণ্ড
বেশ স্থালভাবে পর পর সাজান। এক পাশে
কেবল একটী ছোট প্রবেশ দ্বার থাকে।
ইহার অভ্যন্তরেই ডিম্বগুলি স্যত্নে রক্ষিত হয়।
শিশু মংশুগুলি কোন বিপদের স্প্তাবনা
দেখিলে এই সকল প্রস্তর্রপণ্ডের যুক্তহানের মধ্যন্থিত ছিন্দ্র পথে লুকাইয়া পড়ে।

অনেক ছোট ছোট নদীতে (ষ্টিকিল বাকে (sticle back) নাক আব এক জাতীয় মংশ্র দেখিতে পাওয়া যায়। স্থান্দর গৃহনির্মাণে ইহারা বেশ নিপুণ শিল্পী। সন্থান্দিগের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়েও ইহারা বিশেষ সতর্ক। এই জাতীয় মংশু সচরাচর আকারে অতি ক্ষুদ্র এবং সেই অন্থায়ী ইহাদিগের গৃহও ক্ষুদ্রাকার। ছোট ছোট আগাছা সংগ্রহ করিয়াই ইহারা বাসা নির্মাণ করে। এই সকল গৃহ সাধারণতঃ গোলাকার এবং ফাঁপা। ইহার মধ্যেই স্ত্রীমংশু ডিম্ব

সাধারণতঃ পুক্ষরিণীতে যে সকল ষ্টিকিল ব্যাক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের গৃহ-নির্মাণে বেশ শিল্পচাত্র্য্য আছে। যিনি একটু যত্ম করিয়া ইহাদিগের বাসস্থানগুলি পর্যাবেক্ষণ করিয়াছেন, তিনিই দেখিয়া থাকিবেন, কতকটা বস্ত ইন্দ্রের বাসার স্থায় ইহারাও পুক্ষরিণীজাত লতাগুলাদি দারা বেশ হন্দর গৃহ প্রস্তুত করিতে পারে।

যাঁহাদিগের এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর আচারবাবহার ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্ত অন্ততঃ একটুও আগ্রহ আছে,
তাঁহারা গৃহ-প্রাঙ্গণে ছোট ছোট চৌবাদ্রা
প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে নানাবিধ জলজ্
আগাণ্ডা এবং ষ্টিকিল-ব্যাক প্রভৃতি মংস্তু
অতি যত্মহকারে যদি সঞ্চয় করিয়া রাথেন,
তবে সময়ে সময়ে তাহাদের কার্যাপ্রণালী
পর্য্যালোচনা করিলে প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তর
জ্ঞানলাভ করিতে পারেন।

আমেরিকাপ্রনেশে অনেক বন্ত নদীতে স্থামৎক্ত (sun fish) নামক একজাতীর বিচিত্র মৎক্ত বাস করে। ইহারা সাধারণতঃ নানাবিধ আগাছাবেষ্টিত কল্পরময় স্থানেই ব'সন্থান রচনা করে। এই সকল উদ্ভিদজাতীয় লভাগুলাদি এমন স্পৃদ্ধালভার সহিত সজ্জিত করে যে দেখিলে মনে হয় যেনকে নদীর অভ্যন্তরে একটী স্থানর ফুলের বাগান সাজাইয়া রাধিয়াছে ! প্রথমতঃ ইহারা গৃহনিশ্মাণোপযোগী স্থানটী মনোনীত করে; প্রায় ১২ ইঞ্চি বর্গ পরিমাণ স্থানের সমুদ্র গাছগাছড়া প্রভৃতি উৎপাটিত করিয়া সেই স্থানটীকে বেশ পরিস্কার করিয়া লয়; ভৎপরে ক্রমাগত লেজের আঘাতে জল-ঘুর্ণণের

দারা তথা হইতে মুড়, প্রস্তরথগু প্রভৃতি আবর্জনারাশি অপসারিত করিয়া ডিম্বাকারে একটা গহরর রচনা করে এবং সেই গর্ত্তেই প্রস্বকালে ডিম্বাদি রক্ষিত হইয়া থাকে। আশপাশের উদ্ভিদরাশির শাথাপ্রশাথা শীরে ধীরে বৃদ্ধিত হইয়া তাহাদের গৃহটীকে ছোট্থাট একটা কুঞ্জের মৃত রুমণীয় করিয়া তোলে।

আর একজাতীয় বর্তিকা মংস্ত (বাটা মাছ) আমেরিকায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের বাস-নির্মাণ-প্রণালী অভিনব ধরণের। দারুপ গ্রীপ্মের সময় ইহারা নদীগর্ভের কতকটা স্থান বেশ স্থন্দররূপে পরিচ্ছের করিয়া তাহাতেই এক স্তর ডিম্ব প্রস্নব করে। পরে নিকটবর্তী স্থান হইতে ছোট ছোট প্রস্তর্থপত সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারা সেই ডিম্বের স্তর্টীকে বেশ করিয়া আচ্ছাদিত করিয়া দেয়। এই কার্যা সম্পন্ন হইলে সেই সকল আচ্ছাদন





ব্দরিনকো (Orinoco) নদীতে পিরাই



বৃক্ষশাখায় দে:ছল্যমান 'পিরাই' মৎস্তের বাসা।
(Perai) নামক একশ্রেণীর মৎস্ত বাস
করে। ইহারা সাধারণতঃ নদীতটাস্থিত
বড় বড় বৃক্ষ হইতে লম্বমান নদীজলম্পশী
লতাতস্ত দ্বারা দিব্য বাস্থান রচনা করে।
চিত্র হইতেই তাহার স্কুম্পন্ত পরিচয় মিলিবে।

শ্ৰী ভক্ষদাস আদক।

# মুর্শিদাবাদের প্রাচীন কাহিনী।

১৭৪৯ খট্টাদে আলিবদ্ধী খাঁ মুকের যাতা পথিমধ্যে বিশাস্ঘাতক আভাউল্লার कद्रित्तन । কয়েকখানি পত্র তাঁহার হস্তগত হইল। এই সকল পতে আডাউল্লা বিদ্রোহীগণকে নির্ভয়ে রাজ্বশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে প্রামর্শ দিয়া প্রিশিষ্টে আখাদ দিয়াছেন যে ভাগাদের অভীষ্টদাধনে কোন ্কার বাধা বা বিপদ্উপন্থিত হইলে তিনি তাহা-দিগকে সাধানত সাহাযা করিতে ত্রুটি করিবেন না। মক্ষের হইতে নবাৰ একেবারে বঢ়ে যাতা করিলেন। এই বঢ়েই বিজোহীরা তাহাদের প্রধান আছ্ডা স্থাপিতে ক্রিয়াছিল। বিপৎকালে মহার!টেরা তাহাদিগকে সাহাযা করিতে প্রতিশ্রুত ছিল। সেই জায়া তাহারা তথায় প্রতিক্ষণেই মহারাষ্ট্রের আগমন প্রতীকা করিতেছিল। শমনীর খাঁ। ইতিপুর্বের একদিন ছবিবকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া, মহারাইদিগের প্রতিজ্ঞারক্ষার প্রতিভূষরপ তাহাকে স্কীর শিবিরে ৰন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। শুক্র শক্ষের মধ্যে এইরূপ বিরোধ ও মনোমালিকো নবাবের আরও স্থবিধাই হইল। যুদ্ধের প্রারভেই স্দার খাঁনিহত হইলেন এবং তাহার দৈঞালে তৎক্ষণাৎ ছত্রভঙ্গ হইয়া পুষ্ঠ প্রদর্শন করিল। হুদান্ত শৃষ্ণীরের সহিত মুশিদা-ৰাদস্ত্ৰিব বেগ নামে এক বক্তি ঘন্দায়ুদ্ধে এবৃত্ত হইল। ৩ৎকালে মুর্শিনাবাদের লোকেরা অসি-ক্রীড়ায় নিপুণতার জন্ম প্রদিদ্ধ ছিল। হবিব তাহার শ্রেষ্ঠ কৌশলের বলে অবিগলে শ্রশীরের মন্তক দেঃচ্যুত করিয়া নবাবের পদতলে রাখিয়া দিল। বিদ্রোহী আফগানদিগকে প্রথমে পরাজিত করিয়া পরে মহারাষ্ট্রদিগকে শাসিত করাই নবাবের উদ্দেশ্য ছিল। শামশীর ও স্দারের মৃত্যুতে তাহাদের দৈগুগণ রণক্ষেত্র পরিভাগে করিয়া পলায়ন করিল। অগভাগ মহারাষ্ট্রেরাও যুদ্ধছল পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর অভিমুখে প্লায়ন করিল। পরিভাক্ত শত্রুশিবিরে

প্রবেশ করিয়াই আলিবর্দ্ধী জাঁহার কন্যাতে আলিক্সন করিলেন। প্রিয়তমা কন্তাকে ফিরিয়া পাইয়া তিনি नेश्वत्क धन्त्रशाम मान कतिरलन ७ महिज्ञमिर्शह बरधा প্রভূত অর্থ বিভরিত করিলেন। এইবার জাগার্কো পাটনা নগরে প্রবেশ করিয়া তিনি তাঁগার বালক দ্রৌহিত্র সিরাজ উদ্দোলাকে তদীয় পিতপদে অধিষ্ঠিত করিলেন। সিরাজ বঞ্জের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইলেন! সিরাজের অনভিজ্ঞতাহেতুন্বাব রাজা জানকী রামকে সহকারী শাসনকর্তার পদে নিরুক্ত আতাউলার অতীত রাজদেবা স্মর্থ করিয়া নবাব ভাহাকে অপর কোন শান্তি না দিয়া কর্মচ্যত করিলেন এবং তাহার স্থিত অতুল সম্পৃত্তি সঙ্গে লইয়া রাজধানী ভাগে করিতে আবেশ করিলেন। আলিবদ্যীর গন্তর এড উদার ও মহৎ ছিল যে তাঁচার কোন কর্মচারী বিজোগীবা বিশ্বাস্থাতক হট্যাছে বলিয়া তিনি তাহার পরিবারবর্গের উপর কোন প্রকার অভ্যাচার করা নিভাপ্ত হানতা বলিয়া জ্ঞান করিতেন। দেইজ্ঞ ভিনি বিদ্রোখী আফগনে দেনাপতির পরি-বারবর্গকে তাহাদের শোকে সহাত্ত্তি জানাইয়া এক পত্র লিখিলেন এবং বন্ধুজের নিদর্শন স্বরূপ অর্থ ও উপটোকনাদি পাঠাইয় দিলেন। এমন কি ভিনি বিশাস্থাতক মির হবিবের পত্তাকে অর্থ ও মতাত্তা উপভার প্রদান করিয়া স্বকীয় বায়ে উল্লেক উল্লেখ সামীর নিকট উভিযাতে পাঠাইয়া দিলেন। এই বংসরেই জামুদ্ধি ভোঁসলে মাতৃথিয়োগ হওয়াতে মেদিনীপুর ভ্যাগ করিয়া বেরার যাত্রা করিলেন।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দেই এক্লান্ত বীর আলিবন্দী পুনরায় রণসজ্জায় সজ্জিত হইলেন। এবার তিনি মহারাষ্ট্রদিগকে উড়িষ্যা হইতে চিরদিনের জন্ম বিতাড়িত করিতে বন্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু কৌশলী মহারাষ্ট্র'দগের নিকট বার্থ-মনোরথ হইয়া তিনি এই লুঠনকারীদিগের হন্ত হইতে রাজারক্ষা করিবার জন্ম

পুনরায় বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। এবার আলিবন্ধী মেদিনীপুরেই বর্ষাধাপন করিয়া শীতের প্রারক্ষেই মহারাষ্ট্রদিগের সহিত শেষ-যুদ্ধ করিতে মনত্ব করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মেদিনী-পুরের চতুর্দিকে তুর্গাদি নির্মাণ করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। কিন্তু এই নির্মাণ-ক্রিয়া শেষ হুইতে না হুইতেই সিরাজের বিজ্ঞোহ-সংবাদ আসিয়া উপত্তিত হটল। সূত্রাং উপত্তিত আলিবর্দ্ধীকে বিহারের প্রতিই মনোযোগী ২ইতে হইল। সিরাজ স্বাধীনভাবে রাজাভার গ্রহণ করিবার জন্ম জানকী-রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন সংখাদ পাইয়া নবাব বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ সৈকা সঙ্গে লইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মুর্শিদাবাদ যাতা করিলেন। কিন্তু সিরাজ তৎপুর্বেই বিহারে উপস্থিত হইয়া জানকীরামের নিকট হইতে পাটনা নগর হস্তগত করিয়াছিলেন। নবাব যে সিরাছকে কিরূপ ভাল বাদিতেন, ভাহা জানকীরাম জানিতেন। সূত্রাং এক্লপ ছলে ভাঁহার যে কি কর্ত্তব্য তাহা ভিনি ছির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে বিনারক্ত-পাতে যুদ্ধ শেষ করাই শ্রেয় স্থির করিয়া, ডিনি নিরাজকে পরাজিত করিয়াও অক্ষত দেহে সনৈত্তে थलाइन कतिवात व्यवमत < पान कतितलन। অনেক কষ্টে সিরাজকে বুঝাইয়া তাঁহার চিরুস্লেহপূর্ণ বৃদ্ধ ম:তামহের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। বুদ্ধ নবাৰ তাহাকে ভিরস্কার করা দূরে থাক, তৎক্ষণাৎ ৰক্ষের মধ্যে লইয়া বিনা বাকাব্যয়ে উ:ভার সকল অণরাধ ক্ষমা করিলেন। সিরাজের অকৃতভাতা বা উদ্ধান্থের জন্ম নবাব লেশমাত্র ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না।

১৭৫১ সালে আবার মহারাষ্ট্র ও নবাংসেনার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এতকাল ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া উভয় পক্ষই প্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং একটা সিদ্ধি ছাপনের জন্ম উদ্পীব হইয়া ছিল। আলিবদী যেদিন বাঙ্গলার মদনদে আরোহণ করিয়াছিলেন, আজ আর তিনি সে আলিবদী নাই। একে বার্দ্ধিতার উপর আবার প্রাণপ্রিয় দৌহিত্রের এই

বিখানঘাতকভার ভাঁহার হৃদয় একেবারে ভর হইয়া
গিয়াছিল—সে সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা যেন দিন দিন
ভাঁহাকে ত্যাগ করিতেছিল। এক্ষণে তাঁহার মনের
অবহা এনন হইয়াছিল যে তিনি ভাঁহার পদ বা
খ্যাতির পক্ষে ক্ষভিকর সন্ধি করিয়াও মহারাষ্ট্রের
হস্ত হইতে নিক্তি লাভে প্রস্তাত ছিলেন। নবাব ও
মহারাষ্ট্রের মধ্যে যে সন্ধি হয় ইৣয়াট (Stewart)
সাহেব হাহার এই সংক্ষিপ্রসার দিয়াছেনঃ—

- (১) মির হবিব নবাবের সহকারীরূপে গণ্য হইবেন। রাজা রঘুজি ভোঁসলের দৈক্তগণের যে টাকা প্রাপ্ত আছে, মির হবিব উড়িষ্যার রাজস্ব হইতে তাহা পরিশোধ করিবেন। এতত্তির নবাব উক্ত রাজার প্রতিনিধিকে বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা নজর দিবেন, তাহা হইলে মহারাষ্ট্রেরা আর নবাবের রাজ্য মধ্যে পদার্পণ করিবেন।।
- (২) বালেখরের নিকটপ্থ সোণামুখী নদী উভয় রাজ্যের মধ্যে সীমান্ত বলিয়া পরিগণিত ইইবে এবং মহারাষ্ট্রেরা কোনও দিন তাহা উত্তীর্ণ ইইবে না, এমন কি নদীবক্ষে অবত্রণ পর্যান্ত করিবে না।

আলিবন্ধী তাঁহার জীবনের শেষভাগে রাজা-রক্ষণেই নিযুক্ত ছিলেন। বর্দ্ধকা সত্ত্বেও তাঁহার বুদ্ধি বা মন্তিক্ষের শক্তি কিছুমাত্র হ্রাস পার নাই। সিরা-জের প্রতি মেহাধিক/ই ওঁহার চরিত্রের এক্মাত্র হুর্ক্লতা ছিল। এই হুর্ক্লতার ফলে সিরাল এক্ষণে তাঁহার উপর নিজের আধিপতা স্থাপন করিয়া তাঁহাকে সিংহাসন ভাগে করিতে বাধ্য করিলেন। কিন্ত দিরাজকে নবাব এওই ভাল বাসিতেন যে ভাষার উচ্ছালভার বায় নির্কাহ করিবার জন্ম এ সময় তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রত্যেক জেলার উপর "মাবে। য়াব" কর স্থাপন করিয়াছিলেন। সির'জ এক্ষণে তাহার মাতামথের রাজ্যমধ্যে যথেচছশক্তি লাভ করিয়া আপন উদ্ধাম প্রবৃতিলালসার স্রেতে আপ-নাকে ভাসাইয়া দিলেন। অনেক উচ্চ পদস্থ সভাসদকে নিষ্ঠরভাবে হত্যা করিতেও কুঠিত হইলেন না। ১৭৫৬ সালে চিরবিশ্বস্ত বীর শাহামৎ এবং তদীয় ক্ৰিষ্ঠ প্ৰাতা সৌলৎ কল্পের মৃত্যু হয়। উড়িব্যা হইতে

নিৰ্বাসিত হওয়া অৰ্থি সোলং ভাঁহার চরিত্র-সংশোধন করিয়াছিলেন, এবং একণে তাঁহার মৃত্যুতে পুর্ণিয়ায় তাঁহার প্রজাবুন শোকে অভিজ্ হইয়া পড়িল। শাহামতের অতুল বীরজ, অটল সাহস, এবং বিপদে ধৈর্যা ও প্রত্যুৎপন্নমতি ছের জক্মই যে লোকে তাঁহাকে ভালবাসিত তাহা নহে। তাঁহার চরিত্র এরূপ নিক্ষলক উদার ও মহৎ ছিল যে সকলেই তাঁহাকে অস্তরের সহিত প্রন্ধা করিত ও ভালবাসিত। তাঁহার দানশীলতা এত অধিক ছিল যে তাঁছার মৃত্যুর পরে দেখা গেল সহস্র সহস্র বিধবা ও অনাথার ভরণপোষণ তাঁহার দাতব্য অর্থের উপর নির্ভর করিত। মাসিক ৩৭ হাছার টাকা তিনি এইরপে গোপনে দান করিতেন। কিন্ত ভবি-যাতে মতিঝিলের বিরাট প্রাসাদশ্রেণীর নির্মাতা ও অধিকারী রূপেই তাঁহার নাম চিরুম্মরনীয় রহিবে। সে প্ৰসিদ্ধ ঐতিহাসিক অটালিকা শ্ৰেণী আল কণ্টক-শুলা আছেল। এক হদের মধ্যস্তাল এই প্রাসাদ-শ্রেণী গঠিত হয়। শুনা যায় ভাগিরখীর সহসা গতি পরিবর্তনেই এই মনোহর সরোবরের সৃষ্টি। রাজ-ধানীর কর্মসক্ষুল জীবন হইতে কিছুক্ষণ অবসর গ্রহণ করিয়া প্রকৃতির ক্রোডের মধ্যে শান্তি সন্তোগ করিবার জন্ম শাহামৎ তাঁহার গুণাবিতা পত্নী, আলিবদ্দীর জ্যেষ্ঠা ৰকা, খদিটি বেগমের সহিত এই মতিঝিলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিছেন। মুক্তা-সরোবরের (Pearl Lake) নাম মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ রহিবে। এই স্থান হইতেই সিরাজ পলাসীর যুগান্তরকারী রণক্ষেত্রের উদ্দেশে যাত্রা করেন; এই স্থানেই ইংরাজ মীরজাফরকে বাংলার নবাব নাজিম विनयां व्यक्तिपान करतन: এই शारनरे क्राहेव निज-মুদ্দোলা মুরশিদাবাদের সহিত একত্তে উপবেশন করেন: এই স্থানেই বৎসরের পর বৎসর মুশিদাবাদের প্রকৃত শাসনকর্ত্তাগণ অর্থাৎ ইংরাজ গভর্ণরের রাজ-নৈতিক প্রতিনিধিগণ বাস করিতেন। এখন সেই সৌধ-শ্রেণীর মধ্যে অবশিষ্ট আছে কেবল একটি ভগ্ন গৃহ! গৃহটি দৈর্ঘো ৪২হাত এবং উর্দ্বে ১২ হাত, কোথাও প্রবেশ পথ নাই। গুনা যায় ইথার অন্ধকার গর্ভের মধ্যে নাকি শাহামৎএর অনস্ত ধনরাজী প্রোথিত

আছে। আৰু পৃথ্যস্ত কেছ সাহস করিয়া এ স্থানটি ধনন করিয়া দেখেন নাই। যে দেখিতে চেটা করিবে সে নাকি ভীষণ শাপগ্রস্ত হইবে।

১१६७ गाल चालिवकी छेमती दशार्य चाकास इन. এবং বছদিন যন্ত্রণাভে:গ করিয়া এপ্রিল মাসে ইহলোক ভ্যাগ বরেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে তাঁহার স্বর্গীর জননীর পদপ্রান্তে ভাঁহাকে সমাধিত করা হয়। আলী-বদ্দী খাঁর জীবন অতি পবিত্র ও ধর্মনিষ্ঠাপূর্ণ ছিল। অতি প্রভাষে শ্যা ভ্যাগ করিয়াই ভিনি কোরাণ পাঠ করিতেন ও ঈশ্বের উপাসনা করিতেন। তাঁহার দান-শীলতা এরপ অধিক ছিল যে শুনা যায় তাঁহার হীনতম কর্মচারীরও দঞ্চিত ধন সহস্র সহস্র মুদ্রা থাকিত। তাহার দাহিদ্যের দিনে যাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁথাদিগের প্রতি তিনি বিশেষ ভাবে মুক্তহন্ত ছিলেন। তিনি এরপ কৃতজ্ঞ-প্রকৃতি ছিলেন যে তাঁহার উপকারী ব্যক্তি মতি হীন অবস্থায় থাকিলেও তিনি তাহাকে একদিনের জন্মও বিশ্বত হইতেন না। কক্সাগুলিকে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। তাঁহার স্বকীয় যত্নের ফলেই তাঁহার কন্যাগুলি এরপ অশেষ-গুণসম্পরা হইয়াছিল। একাধিক পদ্মীগ্রহণ করা আমাদের দেশের নবাবদের রীভিছিল। কিন্ত আলিবর্দী তাহা করেন নাই। তাহার সদ্ভণের ফলে ভদীয় রাজসভাতে চতুর্দ্দিক হইতে কবি, পণ্ডিত ও গুণীগণ আসিয়া সমবেত হইতেন। আলিবদীর মুশৈরার গৌরব মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ থাকিবে। এই সকল মুশৈরাতে শ্রেষ্ঠ কবিগণ আদিয়া তাঁহাদের রচনা পাঠ করিয়া গুনাইতেন। নবাব कोवान (कान मिन এकाको एडाकन कात्रन नाहे, मर्ख-मारे हुरे ठाति धन मरहत मर्क नरेशा এक ता (ভाकन করিতেন। তাঁহার চরিত্রনীতি অতি শুদ্ধ ও কঠোর ছিল এবং অন্তর যৎপয়ে। নাভি উদার ত মহৎ ছিল। অশীতি বৎসর বয়সে আলিবদ্দী যথন দেহত্যাগ করি-লেন, তাঁহার প্রঞাগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার শবামুসরণ করিল। আলিবদ্দীর মৃত্যুতে অশ্রুত্যাগ করেন নাই এরপ লোক নিভান্তই विवन किन विनश्च (वाथ दश । ७'इ व मिड्र मृजामिन

হইতে আজ প্রান্ত তাঁহার নাম করিবামাত্র এক মহি-মান্বিত উদার পুরুষের পবিত্র স্মৃতি বালাণীর মনে ভাসিয়া উঠে।

এক সময়ে এক প্রাচ্য পর্যাটক বলিয়া গিয়াছেন—
"দাধারণ লোকের সমজে আমরা যে ভাবে বিচার
করি, রাঞ্জাদের দোষ ফেটির বিষয় দে ভাবে বিচার
করিলে চলে না।" এ কথাটা খুবই সভ্য। অভ্যের
সম্বজ্জে যে দোষ আমরা সংজেই ক্ষমা করিয়া থাকি,
অনেকে আলিবর্দীকে সেই প্রকার দে'বের জন্ম অপ-

রাধী করিয়াছেন। শিবজী সায়েন্তা খাঁকে যে শিক্ষ

কিয়াছিলেন তাহা ক্ষমা করিতে যাঁহারা প্রস্তুত,

তাঁহারাই ভাষরকে হত্যা করার জক্ত আলিবদ র

চরিত্রে কলক্ষ আরোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু

আলিবদীর কাল হইতে আলিকার মধ্যে জগতের
নীতি-আদর্শ যে বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিক হইয়াছে সে
কথা বিশ্বত হইলে চলিবেনা। সে যুগে এরপ কর্ম
রাজনৈতিক বিচক্ষণভারই পরিচায়ক বলিয়া
গণ্য হইত।

শীহ্মরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

# কীট্দৃ হইতে

এদ এদ হে আনন্দ, এদ হে বিষাদ, নরকতিমির এদ, স্বর্গের আলো, এস আজ এস কাল পরাও গো সাধ— ত্তমারে একসাথে আমি বাসি ভালো। স্থার বসস্তপ্রাতে মুখথানি কালো ভালবাদি--উল্লাপতে উল্লাদের হাদি--ভাল মন্দ একসঙ্গে দোঁহে ভালবাসি। দাবাগ্নির বক্ষোপরে উন্মুক্ত প্রান্তর, বিশ্বয়ের মুগ্ধ মুখে উচ্চ কলস্বর; গম্ভীর মুখনী আর রঙ্গ এক সাথে, শ্মশানের হরিধ্বনি বিবাহের রাতে; স্তমপায়ী শিক্ত —ভার খুলি নিয়ে থেলা, ময় তরণীর দৃশু শাস্ত ভোর বেলা; খ্যামলতা অঙ্গে বিষ্বলীর গাঁথনি, প্রফুট গোলাপকুঞ্জে সর্প গরজনি; 'ক্লিওপেট্রা' মুসজ্জিত রাজী আড়ম্বরে — ভুজন্প-দংশন চিহ্ন রক্ত পয়োধরে;

নর্তনের বাছসাথে আর্ত্ত কর্ছরোল পাশাপাশি একসঙ্গে পণ্ডিত পাগোল: রৌদ্র ও করণরস একত্র মিলন. রাহ্র উন্মুক্ত গ্রাসে মধ্যাক্ত তপন; হাসি শেষে কান্ন!—ফিরে পুন হাসিমুখ — হায়, সে কি স্থমধুর বেদনার স্থ ! এদ রুদ্র, তুমিও গো করণা স্থলরি, মুপের অঞ্ল-বাদ দূরে অপদ্রি' (मथा नाड, (नथा नाउ--- नाउ (निथवादत দিবারাত্রি যুগা শোভা যুক্ত একাধারে;---মিটায়ে গো ভৃষ্ণা আজি উপকণ্ঠ ভূরি' বেদনার মহানন্দরস্পান করি। রচিব নিকুঞ্জ মোর বিল্ববিটপীতে— তুলসী মঞ্জরী মালা গ্রন্থিত যাহায়; নিম্ব আর দেবদারু যার চারিভিতে, লভিব বিশ্রাম সেথা শ্মশান শয্যায়। শ্ৰীয়তীক্ৰমোহন বাগচী।

## জীবন-দণ্ড।

(বেল্জাক হইতে)

ফ্রান্সের এক তরুণ কর্মচারী মেণ্ডাস্হরের শৈলম্বিত প্রাসাদ-সংলগ্ধ বাগানের প্রাচীরের কাছে বিষয়ছিল। মাথার উপর স্পেন-দেশস্থলভ মৃত্ নীল আকাশের চাঁদোয়া, নিমে চক্ততারা-কিরণে সমুজ্জন শৈললগ্ন স্থলর উপত্যকা। একটি মুঞ্জরিত কমলালেবু গাছে হেলান দিয়া একশত ফিট নীচে অবস্থিত মেণ্ডা সহরের পানে সে চাহিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন এই সহরটি উত্তর •বায়ুতে উড়িয়া আসিয়া শৈলের সামুদেশে আশ্রম্বরূপ রহিয়া গিয়াছে। অগুদিকে বিপুল সমুদ্র, স্থবিস্থত রজত উড়ানির মত ৃতটের বন্ধনে স্থিপ্রথে একরূপ শাস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাসাদটি আলোকময়; নুত্য-গীত-আমোদ ও হাসিগানের দূর মৃত্শব্দ বীচিমর্ম্মরের সহিত মিলিয়া বাতাদে ভাসিয়া আসিতেছিল।

শ্পেনের জনৈক সন্ত্রান্ত ব্যক্তি এই প্রাসাদের অধিকারী। তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ তথন সেখানে বাস করিতেছিলেন। সারা বিকাল ধরিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা কল্লাট যেরূপ করুণামাখা স্নেছ-ব্যাকুলতার সহিত এই যুবককে নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে এই ফরাসী যুবকের হৃদয়ে যে একটা স্বপ্ন ভাবনা জাগিয়া উঠিবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি!

ক্লেরা স্থলরী; সম্রান্তবংশীয় স্পোনবাসী যে এক ফরাসী মুদী-তনয়ের হত্তে কন্তা সমর্পণ করিবেন না,ইহা সে জানিত! বিশেষতঃ স্পেনীয়েরা তথন ফরাসীদিগকে ঘুণা করিত।
সেই রাজ্যের শাসনকর্ত্তা জেনারেল গতিয়ে
এই মার্কুয়েসকে ফার্দিনন্দের বিপক্ষে
ষড়যন্ত্রকারী বলিয়াই সন্দেহ করিতেন।
মার্কুয়েস ও তাঁহার অমুগত লোকজনকে
সংযত রাথিবার জন্ত ভিক্তরের অধীনে একটি
সেনাদল নিযুক্ত ছিল। বিশেষতঃ এদিকে মার্শেলনের প্রেরিত সংবাদে শীঘ্রই ইংরাজ অভিযানের সম্ভাবনা বুঝা যাইতেছে এবং তাহাতে
মার্কুয়েসেরও সহযোগিতার কথা নিতান্ত
গোপন ছিল না।

দেই কারণেই স্পেনীয়দের সাদর আহ্বান সত্ত্বেও ভিক্টর বরাবর সতর্ক ছিল। দিকে চাহিয়া মার্কুরেসের অক্কত্রিম বন্ধুপ্রীতি ও স্পেনবাসীদিগের শাস্ত মৌন বাধ্যতার সঙ্গে জেনারেল গতিয়ের সন্দেহ কি করিয়া থাপ খান্ব, সে তাহাই ভাবিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ এক নিমেষে সমস্ত চিস্তাজাল ছিল করিয়া একটা আত্মরক্ষার ভাব ও স্থায়সঙ্গত কৌতৃহল তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। আজিকার দেণ্ট জেম্দ্ উৎদবে প্রাদাদ ব্যতীত অতা সকল স্থানে এ সময় আলো জালাইয়া রাখা ত সে নিষেধ করিয়া দিয়াছে. কৌপা হইতে আলোক-রশ্মি আদে প কি ৷ চৌকিস্থান হইতে তাহারি নিযুক্ত দৈল্লবর্গের বেয়নেট না মাঝে-মাঝে ঝলসিয়া উঠিতেছে ? কিন্তু তথনো চারিদিকে স্থগভীর নিস্তর্মতা; স্পেনবাদী উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে, বলিয়া ত, কোনো

লকণ দেখা যাইতেছে না! স্থানে স্থানে পুলিশের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্ম, সে নৈত্রকর্মনারী মোতায়েন রাথিয়া আসিয়াছে: তবে, ইতিমধ্যে স্পেনীয়দের মধ্যে এমন কি ঘটিতে পারে পে নীচে নামিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ পশ্চাদ্দিকে মৃহ চরণ্ধনি শুনিয়া আবার থমকিয়া দঁডোইল। পশ্চাতে চাহিয়া কিছুই সে দেখিতে পাইল না, কেবল সমুদ্র তার অসামাক্ত ওজ্জল্য লইয়া দৃষ্টির সমুথে ঝলসিয়া উঠिग। তনুহুর্তেই সে এমন-কিছু দেখিল যাহাতে তাহার দৃষ্টিকে সে সহসা বিখাস করিতে পারিল না। শরীরের মধ্য দিয়া যেন একটা কম্পন বহিয়া গেল; বছদুরে কতকগুলি জাহাজ ভাসিতেছিল. চাঁদের তাহার চোথে, সেটা মোহ বিভ্রম বলিয়া মনে হইল। সেই সময় কর্কশ কণ্ঠে ভাহার নাম উচ্চারিত হইতে গুনিয়া সে ফিরিয়া দেখিল, তাহারই এক অমুচর উপরে উঠিয়া আসিতেছে। **নে আদিয়া জিজ্ঞা**দা করিল "দেনাপতি, আপনি কি— ?" যুবক সতর্ক নিমন্বরে উত্তর क्त्रिल "हा, कि ठाउ।"

"নীচে সব পাজি ব্যাটারা পিপীলিকার মত এদিক ওদিক ফিরিতেছে, আমি যা কিছু দেখিয়াছি, তাহাও গুমুন।"

"বল ।"

"এইমাত্র এদিকে আমি প্রাদাদ হইতে আগত একটা লোকের অন্থদরণ করিয়া-ছিলাম; এত রাতে লগুনটা ভরানক সন্দেহের জিনিষ। আমি মনে ভাবিলাম ব্যাটারা আমাদের হাড়গোড় চিবিয়ে থেতে চায়। তাই এই পথে পাছে পাছে তার অন্ধি সন্ধি লক্ষ্য

করিতে গেলাম। দেখি একটা প্রকাণ্ড জালানি কাঠের আঁটি অল্প দূরে একটা উঁচু জান্নগায় একেবারে স্তৃপাকার করিয়া রাখা হইয়াছে—" कथाणे (नव इहेन ना । সহসা একটা চাৎকার-ধ্বনি ভয়ানক সহরের বুক উঠিল। ভাগিয়া চিরিয়া সেই সঙ্গে একটা উজ্জ্বণ আলোও ভিক্তরের সমুথে ঝলসিয়া উঠিল। মাথায় গোধার আঘাত পাইয়া দৈকটি পড়িয়া গেল। যুবকের দশ-বারো পদ দূরে ওড়কুটা ও ভক্নো কাঠে দাউ দাউ করিয়া আগুন জলিয়া উঠিল। নাচঘরে মুহুর্ত্তের মাঝে হাস্থগীত থামিয়া সহসা উৎস্বের গীতধ্বনি ও মধুর বিরাট স্তব্ধতা উন্মাদনার স্থানে মৃত্যুর অাসিয়া চারিদিক ঘেরিয়া বসিল; মাঝে মাঝে অফুট কাতরধ্বনিতে ভঙ্গ হইতেছিল। নিস্তব্ধতা বজ্বধনি কাঁপিয়া কাঁপিয়া সমুদ্রের বুকের উপর দিয়া বহিয়া গেল। ভিক্টরের ললাট ঘর্মাক্ত হইরা উঠিল। হার! এই হঃসময়ে অসিও তাহার হাতে নাই। ইতি-মধ্যে তাহার সব লোক যে নিহত হইয়াছে তাহা দে বুঝিতে পারিল। ইংরাজেরাও শীঘ আসিয়া পৌছিৰে। বাঁচিয়া ভবিষ্যতে তাহার জন্ত অপমান সঞ্চিত হইয়া আছে, সে তাহা স্পষ্ট হ্রদরক্ষম করিল। গভীরতা চকুছারা পরিমাপ উপত্যকার করিয়া সে নীচে লাফাইয়া পড়িতে উন্মত रुटेन, अमिन निः (मर्य क्रिया आतिश भन्तार হইতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিন। ক্লেরা বলিল, "পালাও, জামার ভাইরা তোমাকে মারিবার জক্ত অমুসরণ করিতেছে; এদিকে পাহাড়ের

নীচে জুয়ানিটোর খোড়া আছে,—ছুটিয়া যাও।"

বিশ্বিত যুবক তাহার দিকে ক্ষণকাল হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া বহিল। ক্লেগা তাহাকে ঠেলিয়া দিল, তখন আত্মরকার জন্ম একটা আকাজ্জাবশে, সে ক্লেরার প্রদর্শিত পথে ছুটিয়া চলিল। যে পথে মেষ ছাড়া মাত্র্য কথনো চলে নাই, ভিক্তর ষেই হুর্গন পাহাড়ের পথে লাফাইয়া পড়িল; সে শুনিল, ক্লেরা তাহার ভাইদিগের নিকট চীৎকার করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিবার জভ্য বলিয়া দিতেছে, আততায়ীরা তাহার দিকে অগ্রেসর হইতেছে. কত (शामा श्वम কানের পাশ โดยเ ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু সে নির্বিলে নীচে পৌছিল, দেখিল, ঘোড়া বাঁধা আছে; নিমেবের মধ্যে তার পিঠে চডিয়া বলিয়া সে বিহাদেগে দেখান হইতে অদৃগ্য হইয়া গেল।

ছই এক ঘণ্টার মধ্যেই জেনারেল গতিরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। গতিরে তথন অস্থুচরবর্গদহ ডিনারে বদিয়াছেন।

তাহার মুথ ফ্যাকাশে এবং বিক্বত হইয়া গিয়াছে। দাঁড়াইয়াই সে সমস্ত বিপদের বার্তা বিবৃত করিল। সকলে নির্বাক বিশ্বয়ের সহিত শুনিল।

কিছুক্রণ পরে কঠোরহানয় গতিয়ে বলিলেন, "তোমাকে দোষীর চেয়ে বেশী ছুর্ভাগ্য বলিয়াই মনে হয়; স্পোনবাদীদের এই বিপ্লবের জন্ত অবশ্র ভূমি দায়ী নও; আমি ভোমাকে ক্ষমা করিলাম, তবে মার্শেল অন্ত বিচার না করিলে ভালো।"

বেচারা ভিক্টর ইহাতে অরই সাস্থনা

পাইল, সে ৰলিল, "কিন্তু যথন সম্রাট শুনিবেন ?"

"তোমাকে বধ করিতে চাহিবেন! বা হোক, সে বিষয়ে আর কথা নয়—তবে এমন একটা প্রতিশোধ লইতে হইবে যে সমস্ত দেশ জুড়িয়া একটা আতঙ্ক জাগিয়া উঠে, দেখিব হতভাগারা কেমন সব অসভ্যের মত যুদ্ধ করে।"

এক ঘণ্টার মধ্যে অখারোহী ও পদাতিকে
মিলিয়া বিপুল দৈলবাহিনী আল্লে শল্লে
সজ্জিত হইয়া অভিযানে বাহির হইল।
গতিয়ে ও ভিক্টর সকলের আগে চলিলেন।
দৈলেরা সহ্যাত্রীগণের এই নিদারণ নিধন
বার্তা শুনিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল।
আশ্চর্যা ক্রততার সহিত সকলে আদিয়া
মেণায় পৌছিল। জ্বনারেল দেখিলেন
পথে সমস্ত গ্রাম বিজোহী হইয়া উঠিয়াছে;
একে একে সবশুলিকে ঘেরাও করিয়া তিনি
অসংখ্য গ্রামবাদীর হত্যাসাধন করিলেন।

কোন হজের কারণে ইংরাজ জাহাজগুলি আর অগ্রসর হয় নাই। শেষে জানা গেল যে এইগুলি তাহাদের সঙ্গীর দলকে পাছে ফেলিয়া কেবল অন্ত শস্ত্র নিয়া চলিয়া আসিয়ছে। কাজেই ইংরাজাগমনোৎফুল মেগুাসহর হঠাৎ যথন সে সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গেল, তথন বিনা যুদ্ধে ফরাসীদের হাতে আত্মন্দর্শন করা ছাড়া অন্ত কোন উপায় রহিল না। প্রাসাদের সামান্ত ভৃত্যটি হইতে মার্কুরেস অবধি সকলে বন্দাভাবে তাঁহার হাতে বিচারের অপেক্ষা করিতে ত্বীকৃত হইলে, জেনারেল অত্যাচার হইতে অবশিষ্ট সকলকে রক্ষা করিবেন বলিয়া আখাস দিলেন।

দৈঞ্চদলের নিরাপদের জন্ম জেনারেল যথেষ্ঠ সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। দৈক্যাবাদের জন্ম শিবির সংস্থাপন করিয়া পাহাড়ে উঠিয়া প্রাসাদ অধিকার করিলেন। লিয়াগেরিস্ পরিবারের সকলেই অন্তর বর্ণের সহিত বলনাচের স্থবৃহৎ কক্ষে বলী হইলেন। সেই কক্ষের জানালা দিয়া উন্ধত ভূমির নিমদেশে প্রসারিত মেণ্ডা সহর অবস্থিত।

জেনারেল বিচারে বদিলেন। ছই শত বন্দী স্পেনবাসীকে প্রাসাদসংলগ্ন উন্নত স্থানটির উপর গুলি করিয়া মারা হইল। এবং প্রাসাদের বন্দীদিগের জন্ত ফাঁদিকার্চ স্থাপিত হইল। তাড়াতাড়ি জেনারেলের নিকট আদিয়া ভিক্তর আবেগপূর্ণ ভগ্নকঠে বলিল "আমি আপনার নিকট একটা ভিক্ষা চাহিতে আদিয়াছি।"

জেনারেল তীব্র ব্যঙ্গস্থরে বলিলেন "তুমি ?"

ভিক্তর বলিল, "মাকু রেস্ ফাঁসিকার্চ স্থাপিত হইতে দেখিয়াছেন; তাঁহার পরিবারবর্গের নিধন-সাধনের জন্ম অন্ত কোনো উপায় অবলম্বন করিবেন এইটুকু তিনি আশা করেন।"

জেনারেল বলিলেন, "আছো, তাই হউক।"
ভিক্তর বলিল, "তাঁরা আপনার কাছে
আরে! প্রার্থনা করেন যে, আপনি তাহাদিগকে
ধর্ম্মের শেষ সাম্থনা গ্রহণ এবং বন্ধন মোচনের অমুমতি দিবেন; তাঁহারা পশাইবার কোনো চেষ্টা করিবেন না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।"

জেনারেল বলিলেন, "আচ্ছা আমি স্বীকৃত কিন্তু তুমি তাদের জন্ম দায়ী রহিলে।" "বৃদ্ধ তাঁহার ছোট ছেলের জীবনের বিনিময়ে আপনাকে তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি দিতেও প্রস্তুত আছেন।"

रक्षनारतन वनिरमन, "वाः! ভाর मव **ভ** এখন রাজা জোশেফের।" কিছু ক্ষণ থামিয়া মুখভঙ্গিদহকারে অবজ্ঞাস্থচক জেনারেল আবার বলিলেন "শেষ অমুরোধটির মর্ম্ম এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। ভালো তাহার বংশ বরাবর টি কিয়া থাকুক, কিঙ ম্পেনবাসীরা তাহার বিশ্বাসঘাতকতা এবং শোচনীয় শাস্তির কথা চিরদিন রাথিবে। তার কোনো পুত্র যদি আজ জহলাদের কাজ করততাকে তার জীবন এবং সমস্ত ধনসম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি। যাও, এ সম্বন্ধে আমাকে আর বেণী কথা বলিও না।"

গর্বোদ্ধত লিয়াগেরিস পরিবার আজ মর্মান্তিক শোকে দগ্ধ হইতেছে। ভিক্টর করুণার সহিত তাহাদিগের দিকে চাহিয়া দেখিল। গ ত বুজনীতেই এই বালিকাছটিকে এবং তিন অনিকারপা ভ্রাতাকে এই কক্ষের মাঝেই নৃত্যগীত-রঙ্গের মধুরোন্মাদে সে মগ্ন দেখিয়াছিল। এত শীঘ তাহাদের স্থন্দর শিরগুলি স্কন্ন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবে! নিরুপায়! এই কথাটা স্মরণ করিয়া ভিক্টর কাঁপিয়া উঠিল। তাহাদের স্বর্ণান্ধিত চেয়ারে রজ্জুবদ্ধ পিতা এবং মাতা. তাঁহাদের হুইটি মেয়ে ও তিনটি ছেলে, গতি-হীন মৌন হইয়া বদিয়া রহিয়াছে। ভাহাদের সমুথে আট জন অমুচর পশ্চাহদ্ধ হাতে দাঁড়াইয়া আছে। এই পনের জনে পরস্পর মুখচাওয়া-চায়ি করিতেছে। অন্তরে যে প্রবল চিন্তা উদ্বেশ হইয়া উঠিতেছে, চোথে তার বিন্দুমাত্র আভাস নাই, শুধু আত্মসমর্পণ এবং সম্মিলিত চেষ্টার অসম্ভাবিত নিক্ষণতার। নিবিড় ছায়া কাহারো বা মুথে অক্টত ! পাহারায় নিযুক্ত সৈক্তেরাও তাহাদের নির্দাম শক্রদিগের এই নির্বাক শোকাভিনয়ে মৌন-কর্ষণ শ্রদ্ধানিশ্রত সহামভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। ভিক্তরের আগমনে একটা ব্যক্তা কৌতুহলে সকলের চক্ষু বিক্ষারিত হইয়া উঠিল। সৈপ্তদিগকে বন্দাদের বন্ধন মোচন করিতে সে আদেশ দিল এবং স্বয়ং গিয়া ক্রেরাকে বন্ধনমুক্ত করিল।

অধরপুটে একটি স্থকরণ মৃত্ হাসি
ফুটাইয়া ক্লেরা বলিল, "তুমি ক্লতকার্য্য হয়েছিলে ?" তাহার চোথে তথনো বাল্যের সরল মধুরিমা বিরাজ করিতেছিল।

অলক্ষিতে ভিক্টরের দার্ঘনিশ্বাস বায়ুতে মিলাইয়া গেল। সকাতর দৃষ্টিতে সে একবার ক্লেরা এবং তাহার তিনটি ভাইয়ের দিকে চাহিল। বড ভাইটির বয়স তিশ,—থকাঞ্চি, তার দৃষ্টি গৰ্ব এবং উদ্ধত্যে পূৰ্ব, কিন্তু সমস্ত দেহভাঙ্গতে একটা উন্নত আভিজাভ্যের গৌরব ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং যে স্কাকোমল পরহঃথকাতর দ্বদয়ভাব অক্তত্র স্পেনদেশের নাইট সম্প্রদায়ের বীর্ত্বগর্কে দেশ বিদেশে যশোমণ্ডিত করিয়া রাথিয়াছে, জুয়ানিটোতে তাহারো অভাব বোধ হইল না। বিতীয় ভাইটির নাম ফেলিপি; বয়দ বিশ, দেখিতে ক্লেপার মত। সবার ছোট ম্যাকুয়েলের বয়স আট, তাহার মুথভঙ্গিতে একটা হুগভীর দৃঢ়তার ভাব অঙ্কিত। বৃদ্ধ মাকুমেের উন্নত দেহ পলিত (क्षा জেনারেলের প্রস্থাব বে ভাহারা কথনো

মানিয়া শইবে,এমন আশা ভিক্টর হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিল না। তথাপি ক্লেরার নিকট সে ধীরে ধীরে প্রস্তাবটি পাডিয়া ফেলিল। প্রথমটা ক্লেরা বিস্ময়-চমকে কাঁপিয়া উঠিল; শেষে স্বাভাবিক শান্তভাবে পিতার কাছে গিয়া হাঁটু গাঁড়িল দে বলিল, "পিতা, জুয়ানিটোকে এই কাজ করতে বাধ্য করাও,তাতে আমাদের মঙ্গল হবে।" মাকুরিস-পত্নী ক্লেরার **মর্মান্তিক** প্রস্তাব শুনিয়া মৃচ্ছিতা হইলেন। জুয়ানিটো পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত সহসা লাফাইয়া উঠিল। ভিক্টর তথন দৈয় স্রিয়া যাইতে বলিল। যথন ভিক্টর ছাড়া দেখানে অন্ত লোক আর কেহ রহিল না, তখন মার্কারেদ্ ডাকিলেন, গন্তীর কর্থে "জুয়ানিটো !"

মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করা ব্যতীত জুয়ানিটো কথায় কোনো উত্তর দিশ না। ক্লেগা নিকট গিয়া তাহার হাঁটুর উপর ব্দিশ, এবং বাহুদারা জুয়ানিটোর বেষ্টন করিয়া তাহার আঁথির চুম্বন করিল। মৃত্ হাসিয়া ক্লেরা বলিল, "জুয়ানিটো, ভাই, তুমি যদি শুধু জানতে, তোমার হাতে মরণ আমাদের কত স্থের. হাতের স্পর্শ হতে তা হলে জহলদের এথনি রক্ষা করবে। আমাদের জন্ম যত হঃখ **সঞ্চিত আছে, দে দৰ হতে তুমিই আজ মুক্তি** পার—অন্তের হাতের লাঞ্না তুমি দেখতে পার্বে না, জানি, তবে--" কথা শেষ না করিয়া জুয়ানিটোর হৃদয়ে ফরাসীবিছেষ জাগাইয়া দিবার জতাই কেরা তীব্র দৃষ্টিতে একবার ভিক্টরের দিকে চাহিল।

ফেলিপি বলিল, "ভয় কিনের? ভেবে

দেখ, আমাদের বংশ বরাবর একরকমে স্পেনে রাজা গড়ে এসেছে, তুমি যদি না থাক, তবে দে বংশ একেবারে নির্মূল হয়ে যাবে যে !"

সহসা ক্লেরা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং জুয়ানিটোর চারিদিক হইতে সকলে সরিয়া আসিল, বৃদ্ধ পিতা তথন উচ্চম্বরে বলিলেন,"জুয়ানিটো, আমি তোমাকে আদেশ করছি।"

যুবক কাউণ্ট নির্মাকভাবে বসিয়া রহিল।
ভাহার পিতা সম্মুথে হঁটু গাড়িয়া বসিলেন;
ক্রেরা ম্যামুরেল ফেলিপি মেরিকুইটা অলক্রিতে তাঁহার অমুসরণ করিল। তাহারা
সকলে জুরানিটোর দিকে হাত জোড় করিয়া
রহিল। সে-ই শুধু তাহাদিগকে অপমান হইতে
রক্ষা করিতে পারে! তাহার দৃঢ়তার উপরেই
প্রাতন লিয়াগেরিস বংশের গৌরব ও স্থায়িত্ব
নির্জর করিতেছে!

সকলে মার্কুরেসের কথাবই পুনরাবৃত্তি করিতেছিল। পিতা কহিলেন, "তুমি কি তোমার সমস্ত শক্তি এবং স্পেনের বীরত্ব গর্কা আজ বিসর্জন দিবে ? কতক্ষণ তুমি ভোমার পিতাকে এমন অবস্থার রাখিবে ? তোমার জীবন ও হুংথের কথা ভাবিবার এখন তোমার কি অধিকার আছে ?" পরে বৃদ্ধ পদ্ধীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "লিনা, এই কি আমার পুত্ত ?"

মার্কুরেদ্-পত্নী হতাশার স্বরে বলিলেন, "ও স্বীকার করেছে গো!" জুয়ানিটোর চকুর পাতা নামিয়া পড়িশ জননী ভধু অর্থ ব্ঝিয়াছিলেন।

ছোট মেরে মেরিকুইটা তথনো তেমন হাঁটু গাঁড়িয়া রহিয়াছিল; সে তাহার মারের কণ্ঠ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ছোট ভাই ম্যামুরেল তাহাকে খুব ভৎ সনা করিল। সেই মূহুর্জে বংশ-প্রোহিত সেই কক্ষেপ্রবেশ করিল; সমস্ত পরিবারটি আসিয়া তাহাকে বিরিয়া দাঁড়াইল এবং জুয়ানিটোর কাছে লইয়া গেল। এ দৃশু ভিক্টরের আর সহ্ছ হইল না, সে ক্লেরাকে ইলিভ করিয়া শেষ চেষ্টার একবার জন্ত জেনারেলের নিকট ছুটিয়া চলিল। জেনারেল তথন সহচরদিগের সহিত আমোদ-উৎসবে রভ!

चलीबाटनक भटत स्थात अधिवानीदनत মধ্যে এক শত জন মাতব্বর ব্যক্তি জেনারেলের আদেশে লিয়াগেরিস পরিবারের হতা৷ দেখিবার জন্ত প্রাসাদের সমুধস্থিত সমতলভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইন। মাকুরিদের ভৃত্যেরা তথনো काँ मौकार्य स्निटि हिन। वधाकां के, थड़न, वबः জুয়ানিটোর অস্বীকৃতি আশস্কায় জহলাদ, তথনো মাকুয়েদ পরিবারের জঞ অপেকা করিতেছিল। গভীর নিশুক্তার মধ্যে স্পেনবাসীরা তথন কাহাদের চরণ ধ্বনি ভনিতে পাইল; সজ্জিত সৈম্ভবর্গের পরিমিত পদক্ষেপ, অন্ত্রশন্ত্রের ঠুন-ঠুনি দৈশ্র কর্ম্মচারীদের আমোদোৎসবের বিচিত্র কলধ্বনির সহিত মিলিয়া তাঁহাদের কাণে তাসিয়া বাজিতেছিল। গত নিশীথোৎসবের আড়ালে যেমন এক বিশ্বাস্থাতক হত্যাকাণ্ড লুকাইয়াছিল, আজিকার হাসিগান ও পানো-মত্ত দৈত্ত কশ্বচারীদের উদ্ভান্ত উন্মাদনার আড়ালেও তেমনি এক করুণ অভিনয় मृष्टि চলিতেছিল। সকলের প্রাদা-দের দিকেই নিবছ ছিল; সম্রাস্ত পরিবার-সকলকেই আশ্চর্য্য পদগৌরবের সহিত অগ্রসর হইয়া আসিতে দেখা গেল।

সকলের মুথই একটা প্রশাস্ত গান্তীর্ঘ্যে মণ্ডিত; শুধু এক জনকে অত্যন্ত মলিন ও ফাঁয়াকাশে विनिधा (वांध इटेन ; तम धर्म-घाळत्क व वाह्त উপর হেলান দিয়া হাঁটিয়া আসিতেছিল। তাংা-কেই কেবল ধর্মবাজক সাস্থনা দিতেছিলেন-क्वित डाहारक है, मतिवात यात्र कमडा नाहे, যাহাকে কঠোর কর্তব্যের জন্ত সারাজীবনের জন্ম আপনার স্থখান্তি বিসর্জন দিয়া বাঁচিতে হইবে, যাহাকে আজিকার মৃত্যু হইতে বঞ্চিত হইয়া একই জীবনে শত সহস্ৰ মৃত্যুক্লেশ বরণ করিয়া লইতে হইবে! তারো আজ দণ্ড ! জীবন-দণ্ড ! সকলে বুঝিল জুয়ানিটো আজিকার জহলাদের কাজ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। বুদ্ধ মাকুর্মেণ্ ও তাঁহার পদ্দী, ক্লেরা ও মেরিকুইটা এবং তাহাদের তুইটি ভাই বধ্যস্থান হইতে অল্পুরে ভূমিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। জুয়ানিটো সেখানে चानित्न कस्लान जाशात्क वाजात नहेश इहे এक हो डिशाम मिल।

তাহারা অত্যন্ত সহজভাবে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। মুখভঙ্গিতে উত্তেজনা কিছা ভয়ের চিহুমাত ছিল না।

ক্লেরা সকলের আগে আসিরা জুরানিটোকে বলিল "জুরানিটো, আমার তুর্বলতার জন্ত আমাকে একটু দরা করো, আমাকে দিরাই তোমার কাজ আরম্ভ কর্তে হবে।"

তথন বেগে কে একজন অপর প্রাস্থে আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্লেরা একরূপ প্রস্তুত হইরাছিল, তাহার শুদ্র মরাল-শ্রীবাটি থড়োর ধার পর্ব করিবার জন্ত বেন উন্পু অধীর হইরা উঠিরাছিল। দেখিরা ভিক্তরের চকু স্থির এবং মুখ মলিন হইয়া গেল। হাদয়ও কেমন এক আতছে
কাঁপিয়া উঠিল। তবু সে কোনোমতে নিকটে
আসিয়া ক্রেয়ার কানে কানে বলিল, "ভূমি
আমাকে বিবাহ কর্লে জেনারেল তোমায়
জীবন-ভিক্ষা দিতে রাজী আছেন।" স্পেনমহিলা গর্কিত ঘুণার সহিত যুবকের দিকে
চাহিল, তার পর মুধ ক্রিয়াইয়া বলিল,
"আঘাত কর, জুয়ানিটো।" স্বর গঞ্জীর, দৃঢ়।
ক্রেয়ার ছিল্ল শির ভিক্তরের পারের
কাছে লুটাইয়া পড়িল; মাকুরেন্-পদ্মীর
সর্কাশরীর দিয়া একটা তড়িৎরেথা বহিয়া গেল;
তার পর আসিল, কেলিপি। ছোট ম্যামুরেল

জুরানিটো তার বোনকে বলিল "মেরি-কুইটা, তুই কাঁদছিদ !"

ভাইকে বিজ্ঞাদা করিল, "কুয়ানিটো, আমি

ঠিক আছি ত ?"

বালিকা উত্তর করিল, "হঁ। দাদা, আমি তোমার কথা ভাবছি; আমাদের ছেড়ে তুমি কি করে থাক্বে ভাই ?"

তার পর মাকুরেস আদিয়া উপস্থিত

হইলেন। তিনি তাঁহার সন্তানগণের
রক্তধারা লক্ষ্য করিলেন, পরে নির্কাক নিম্পক্ষ
দর্শকমগুলীর দিকে মুথ ফিরাইলেন। তার পর
জ্য়ানিটোর দিকে চাহিয়া হাত বাড়াইয়া স্বৃঢ়
কঠে বলিলেন, "স্পেনবাসী ভাই সব, আমি
আমার পুত্রকে পিতার আশীর্কাদ দিয়ে যাছিছ।
জ্য়ানিটো, আল তুমি মাকুরেস; ঝড়লা
চালাও, কিছু ভর করোনা, এতে তোমার
কোনো পাপ নেই। তুমি পুণ্য কার্য্য করছ।"

সর্বশেষে ধর্মধাঞ্চকের গান্ত ভর দিয়া জ্রানিটোর মাতা আসিলেন; জ্বানিটো আর পারিশ না, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল
"না, আমি পার্ব না।" তাহার চীৎকারে দর্শক
বলের মুথ হইতে একটা স্মুম্পন্ত যন্ত্রণাধ্বনি
ফুটিয়া বাহির হইল। তাহাতে উৎসবের আনন্দরব ও হাক্সছটো ক্ষণকালের জন্ত ডুবিয়া গেল।
মাকুরেস পদ্ধী জুয়ানিটোর দৌর্মল্য লক্ষ্য

করিয়া স্তম্ভশোর উপর দিয়া লাফাইয়া পড়িলেন, নীচে পাহাড়ের গার লাগিয়া তাঁহার মন্তক চূর্ব হইয়া গেল। সকলে প্রশংসাধ্বনি করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গোনিটোর মূর্চ্ছিত দেহও ভূমিতে লুগ্রিত হইয়া পড়িল।

শ্রীহুখরঞ্জন রায়।

# গোধূলি।

ছায়াঝিকিমিকি স্বর্ণ আলোক আমি
সান্ধ্য রবির কিরণের অনুগামী,
প্রদোষ নীরবে ধীরে ধীরে আমি নামি—
গোধ্লি আমার নাম।
পাধীদের আমি কুলায়ে ভ্লায়ে আনি,
হাওয়ায় বহাই ফুলের স্থরভিধানি,
ক্লাস্ত গাভীরে গৃহপানে আমি টানি—
বিশ্রাম অভিরাম।

বিশ্রাম আভরাম।
সম্ব্যার তারা মোরে হেরে তবে ফুটে,
আরতিশভা মোরি সাথে বেজে উঠে,
দিনের ক্লান্তি আদেশে আমার টুটে

লভিতে শান্তি ক্রোড়;
গৃহদীপধানি আমারে হেরিয়া জলে,
বিরাম-শয়ন রচি বাতায়নতলে,
বিছাই তক্রা ধরণীর স্থলে জলে

স্বপ্ন পরশে মোর। অ**থ**চ আমার ক্ষণিকের পরমায়ু— প্রাদোষ বাতাসে তাই কাঁদে মোর বায়ু;
দিয়ে যাই তবু যতটুকু আছে আয়ু
ধরার স্থথের লাগি;

দিনে দিয়া ছুটি রাত্রিকে ডেকে আনি, শ্রান্তির পরে শান্তির রেখা টানি, সন্ধ্যার বায়ে রটায়ে বিরাম-বাণী

তার পর ছুট মাগি।
অন্তরবির হিরণকিরণাদীনা,
পশ্চিম মেঘে চঞ্চলালোকলীনা,
দূর দিগন্তে বাজাই স্বর্ণবীণা—

তন্ত্রা বিছানো তান; ়ু দিকে দিকে মেলি' চঞ্চল কম-কায়া, তালের বাকলে রচিয়া সোনার মায়া, জাহ্নবী-জলে বিছায়ে রক্ত ছায়া,

> তবে মোর অবসান— গাহি নির্বাণ গান। শ্রীষতীক্রমোহন বাগচী

### 'অশ্রুকণা'-রচয়িত্রী।

#### ত্রীমতী গিরীক্রমোহিনী দাসী।

প্রায় পঁয়ত্তিশ বংসর পূর্ব্বে যথন এক বঙ্গীয়া বালিকা কবির রচিত 'কবিতাহার' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তথন বাঙ্গালার সাহিত্যসমাট বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (১২৮০ জৈছি) তাহার সমালোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "ইহার অনেক স্থান এমন যে তাহা কোন প্রকারেই অল্পবয়য়া বালিকার রচনা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।" স্থান্তর শৈশবে যে প্রতিভার ক্ষুরণমাত্র দেখিয়া সাহিত্য-সম্রাট মুঝা হইয়াছিলেন, আজা তাহা বিকশিত হইয়া বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্য অপূর্ব্ব কিয়ণে উদ্ভাসিত করিয়াছে। এই প্রতিভাশালিনী কবি. শ্রীমতী গিরীক্রমাহিনী।

গিরীক্রমোহিনী-রচিত 'অঞাকণা', 'আভাষ' 'অর্থা', 'শিখা' 'সিন্ধ্যাপা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ-ক্রেলি ভাবসম্পদ ও স লীল সহজ অভিব্যক্তির শুণে মনোরম। এগুলি পাঠ না কবিলে, কাব্য-পাঠ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়।

গীতিকবিতার আধুনিক যুগে অনুকরণের ধ্ম লাগিয়া গিয়াছে। পুরুষ ও মহিলা কবির কাব্যে নৃতন ভাবের পরিচয়-লাভ যে ছুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা সত্য এবং আজ এমন দিনও আসিয়াছে, যথন মহিলারচিত বলিয়াই নিরপেক্ষ সমালোচনার হাত হইতে সাহিত্য অব্যাহতি পাইবে না। সে আপনার পাওনা-গণ্ডা কড়াক্রাস্তিতে ব্রিয়া তবে আজ লেথক-লেখিকাগণকে আপন প্রবেশদারেছাড় পত্র দিবে! কঠোর এবং সুক্ষ পর্য্যালোচনায় গিয়ীক্রমোহিনীর কাব্যগুলি যে বন্ধীয়

সমালোচকের মতে বিশিষ্ট উচ্চাসন লাভ করিবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

অতি শৈশব হইতেই কাব্যের প্রতি গিরীক্রমোহিনীর সবিশেষ অক্ররাগ লক্ষিত হইয়াছিল। বে বয়সে বালিকারা 'পুতুলধেলা' ও কলহাদি লইয়া মাতিয়া থাকে, সেই সময় বাণীদেবী তাঁহার গোপন ইক্রজালে বালিকাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। 'গণেশবন্দনা' লিখিয়া গিরীক্রমোহিনী প্রথম কাব্য-সাহিত্যে 'হাতে খড়ি' করেন! সে সকল শৈশব রচনা কালের প্রভাবে 'অজানা'লোকে প্রয়াণ করিয়াছে, কিন্তু সে যে স্টনার আভাষ দিয়া গিয়াছে, ভাহার শুভ পরিণতি আজ স্পষ্টতা লাভ করিয়া বাঙ্গালীর অন্তরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে!

শৈশবেই গিরীক্রমোহিনী-রচিত "ভারতকুম্ম" ও "কবিতাহার" প্রকাশিত হয়।
গ্রান্থে কবির নাম ছিল না। 'জনৈক হিন্দু
মহিলা' লিখিত—বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।
কবিতাহার পাঠে মুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার
৮দীনবন্ধ মিত্র মহাশয় এতদ্র প্রীতিশাভ
করিয়াছিলেন যে, তিনি কবিকে তদ্রচিত
অম্লা নাটকাবলী উপহার দিয়াছিলেন।
তত্তির নানা ইংরাজী পত্রিকাতেও গ্রন্থের
ম্থ্যাতি পাঠ করিয়া নারীজ্ঞাতির পরম
হিহৈমিণী মেরি কার্পেণ্টার মহোদয়া গিরীক্রমোহিনীর সহিত সাক্ষাতের অভিলাষিণী
হয়েন, কিন্ধ নানাকারণে উভয়ের সাক্ষাৎকার
ঘটিয়া উঠে নাই!

তারপর, গিরীক্রমোহিনীর তৃতীয় গ্রন্থ

অশ্রুকণা' প্রকাশিত হয়। স্থামীর মৃত্যুতে গিরীক্রমোহিনীর হাদরে যে শোকের সিদ্ধ উথলিয়া উঠিল, 'অশ্রুকণা' তাহারি বিন্দু আভাষমাত্র । এই গ্রন্থের সহজ করণ স্থর পাঠকের চিত্তকে উদ্বেল করিয়া তলে। সাধারণ শোকোচ্ছাস ত এমন অনেক প্রকাশিত হয়, কিন্তু ভাহার মধ্যে কয়টি সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য। গিগীক্ত-মোহিনীর কবিতা বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্ক ! কারণ সে শোক উদার, তাহা সঙ্কীর্ণ নহে। আজি অবধি 'অশ্রুকণার' চারিটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে--তাহা হইতেই কাব্যের মৰ্ম্মপ্পশিত্ৰ সকলে অমুমান ক রিতে পারিবেন। वाकाला (मर्म যে কাব্য-গ্রন্থের চারিটি সংস্করণ অচিরকালের মধ্যে প্রকাশিত হয়, তাহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন হয় না।

নিষ্ঠুর কাশ হিন্দু নারীর ললাটের সিন্দ্র ঘুচাইয়া দিল—এ শোক সাম্বনার অতীত— কিন্ধ যথন ভাবি সেই সিন্দুরহীন ললাটই কবিয়ােল, তথন আমরা সে শোকেও কথঞ্চিং সাস্বনা লাভ করি। 'অশ্রুকণায়' কবির আন্তরিক শোক যেন মূর্ত্তি ধরিয়া বাহির হইয়াছে, তাই ইহার উচ্ছ্যুদগুলি এমন মর্ম্মুন্সালী। তাহার মধ্যে কোন আড়ম্বর নাই, ক্রিমভা নাই! তাহা বিধবা নারীর হানরের গান! 'অশ্রুকণা'র মুখপত্রে কবির উক্তিটুকু,— তই ছত্তমাত্র – কাব্যের মূলস্ত্র-টুকু ধরিয়া দিয়াছে,— ব্যা অধিহাত্ত দিজ. দীপ্ত রাধে অধি নিজ.

— চিরদীপ্ত রবে হুতাশন।

'অশ্রুকণার' পরে প্রকাশিত অপর কাব্যগুলির মধ্য দিয়াও এই শোকের ধারা বহিয়া গিয়াছে! কোথাও কৃলপ্লাবী সাগরের বিপুল ধারা, কোথাও বা অন্তরবাহিনী ফল্পর শীর্ণ রেখা! তাঁহার কবি-জীবনের প্রধান ত্রত পতির ধান—পতির পূজা! পতি-দেবতার প্রীতিকামনার তিনি কাব্য রচনা করেন, তাই,'অশ্রুকণা'র শেষ কবিতার কবি বলিয়াছেন,—

"তবে কি লিখিব 'শেষ'— গান সমাপন ? হায় রে হবে কি কভূ থাকিবে জীবন ? লিখিব কি তবে শেষ হল অশ্রুকণা ? তা হলে মুহূর্ত্ত তবে আর বাঁচিব না।"

'অশ্রুকণা' পাঠ করিয়া স্থকবি ৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশন্ন তাহার সমালোচনা করেন ও কবির উদ্দেশে একটি কবিতা রচনা করেন। অক্ষয়চন্দ্র লিথিয়াছিলেন, "তাঁহার পড়িতে পড়িতে এমন মনে হয় না ষে, তিনি কাগজ কলম লইয়া কথনো কবিতা লিখিতে বসিয়াছিলেন-যেমন শিশিরকণা দুর্কাদলে পড়িয়া মুক্তারূপে ফুটিয়া উঠে, সেইরকম গিৱীলুমোহিনীর কাব্যে তাঁহার উচ্ছাসগুলি যেন অক্ষররূপে পরিণত হইয়াছে। \* \* কল্পনা 'লিখ বিহাতের' গ্রায় উজ্জ্বল, অথচ তীব্র নহে, শীলাময়ী অথচ जुत्रस्य नाह, मूक्षकती व्यथे मर्माएकमी नाह !<sup>\*</sup> মনস্বী ৬/১ন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় ছিলেন. This is poetry in life and expression of that poetry Asrukona is the history of the soul of a noble Hindu woman.

'অশ্রুকণা'র পর ''আভাব''। কবি ভূমিকাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"হাদরে উপলে মম যে সিন্ধু-উচ্চ্বাস,
'আভাষ' তাহার মাত্র প্রকাশে আভাষ।"
আভাষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি ভাবরসে
আগাগোড়া ভরিয়া রহিয়াছে। কবির একটি
করণ উক্তি-

"বসে ওই মেথের'পরে সাধ করে সই
যাইলো ভেসে,
হাদমের ধন, প্রাণের রতন আছে যেথার
যাই সে দেশে॥"

ইহার মধ্যে সমগ্র 'মেখন্ত' থানি যেন এক অভিনবভাবে প্রচ্ছন রহিয়াছে! "শিথা" তাঁহার এই পতি যজ্ঞের উজ্জ্বল হোমাগ্রি শিথা! তার পর কবি 'অর্ঘা' নিবেদন করিয়াছেন, পতিদেবতার পূজার জন্ত! অর্ঘার কবিতাগুলি এমন ওজোগুলসম্পন্ন যে,তাহা অর্ঘাপাত্রস্থিত রক্তজ্বার মতই সুম্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে! 'হাদিছেড়। রক্তফুলে' কবি পতির পুলা করিয়াছেন!

তাহার পর "দিন্ধুগাথা"। ইহা কবির পতিস্তুতি-উদ্বেশিত স্থানমিন্ধুর গন্তীর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত। ভাবে ছন্দে যেন তর্জ থেলিয়া যাইতেছে—তাহার মধ্যেও দেই আর্ক্তচিত্তের করণ স্থর—

"দূরে নীল আকাশের কোলে ভেনে আদে শুদ্র পোতথানি,— ওপারের সংবাদ কাহার আনিছে এ প্রভাতে

গিরীক্সমোহিনীর কাব্যের সহিত পরিচয় সাধন করিতে হইলে গুই এক ছত্ত কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলে বক্তব্য অসম্পূর্ণই রহিয়া

না জানি।"

যায়। এতগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন, এমন কবি বাঙ্গালাদেশে বিরল।

গিরীক্রমোহিনীর সর্বাপেক। আধুনিক রচনা, "বদেশিনী"। সরল ভক্তি ও বদেশ-প্রেমের এমন মিশ্র ডালি বাণীদেবীর চরণ শোভা যে সমধিক বদ্ধিত করিয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই!

এক্ষণে সংক্ষেপে কবির জীবনীর পরিচয় দিয়া আময়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

সন ১২৬৫ সালে ৩রা ভাজ কলিকাতা ভবানীপুরে মাতুলালয়ে গিরীক্রমোহিনীর জ্বলা হয়। গিরীক্র-মোহিনীর পিতা ৮ হারাণচক্র মিতের আদিনিবাস কলিকাতার চারি কোশ উত্তরে, গঙ্গাতীরবর্তী পাণিচাটি প্রামে।

যজিলপুরপ্রামে গিরীক্রমোহিনীর শৈশব অতি-বাহিত হইয়াছিল। বাটিস্থ বালিকা বিভালয়ে ইনি প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। দিনের অধিকাংশ সময়ই গ্রন্থপাঠে ষতিবাহিত হইত। শিক্ষার প্রতি গিরীল-মোহিনীর অকৃতিম অকুরাগ ছিল। খেলাধূলার সময় বেলা করিতে তিনি বড একটা ভাল বাসিতেন না। विछाला मर्वनारे जिन तो गानकानि मर्व्वाफ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। শৈশব হইতেই তাঁহার চিত্ত পরত্বংকাতর, শান্তিপ্রিয়, তিনি যথন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ক্রিতেন, তথন তাঁহার সহপাঠিনী এক দরিত্র वानिका शकनिन कान विँधारेशी, कारन स्टा পরিয়া বিভালয়ে আদিয়াছিল। কাণে সূতা পরিবার কারণ बिख्डामा कदाएंड वानिका वनिन,"वामदा भदिव मासूर, লোণার মাকড়ি পাব কোথা, ভাই, ভৌমাদের মত।" कथाहै। बनिवाद मस्य विनकाद काथ इन्ह न कदिया-ছিল, ভাষাতে সহৃদয়া গিরীক্সমোহিনী এমন বিচলিভা হইলেন যে তদভেই আপনার কর্ণ হইতে মুক্তার भाकि थुनिया जिनि वानिकात कर्ग भनारेया तन। এমন করিয়া বিস্তর দরিতা বালিকাকে তিনি নৃতন বস্ত্র জামা প্রভৃতি দান করিতেন ৷ এ বিষয়ে মাতরা

অমুক্তার অপেকাও রাখিতেন না। মাতা কস্তার অতিরিক্ত দানশীলতায় বিহক্ত হইলে, বালিকা ক্ষা ৰুক্ৰণ কণ্ঠে কহিতেন, "আহা, ওদের বে নাই মা !"

শৈশৰে শিক্ষকের নিকট গিরীক্রমোহিনী ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন! শিকালাভ করেন। বিবাহের

বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যাঘাত হয়। সেই সময় ইংরাজী শিখিবার উভোগ হয়। স্বামীর নিকট ভিনি ইংরাছী পড়িতেন: কিন্তু কিছু কাল পড়িয়াই পড়া ছাড়িয়া দিলেন। স্বামী অমুযোগ করিলে গিরীক্রমোহিনী विलिलन, "शुक्रमश्रमारम्म निकृष्टे ना शृक्षित विम्रा-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষাহয়না!" কবির দাম্পত্যজীবনের এ রহস্তটুকু কেমন মিষ্ট ও উপভোগা।



শৈশবেই তাঁহার কাব্যামুরাগ প্রকুট হইয়াছিল। কেহ নাম জিজাসা করিলে, বালিকা গিরীজ্নোহিনী আধ-আধ ভাষে বলিতেন.

"আমার নামটি বাবু চাদা।

**পাৰী মারি, ভাত ধাই, চোবে লাগাই ধাঁধা।**" निश्रीसार्याहिनीत शिका हातानहस्त मत्या मत्या हेरत'की ভাৰায় কৰিতা লিখিতেন। গিরীক্রমোহিনীর বয়স

যখন ছাদশ বৰ্ষ, সেই সময়, একদিন তিনি ক্লার নিকট একটি ইংরাজী কবিতা বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া বালিকা ক্সা ছলে সেই বিদেশী কবিতার মর্ম গাঁথিয়া পিতাকে দেখাইলেন ১ এই কবিতাটি "তপোবন" নামে "ভারত-কুসুমে" প্রকাশিত হইয়াছে। তারপর বালিকার কল্পনাবিকাশের সহায়তাকলে গিতা তাহাকে

Paul and Virginia, Theodosius, Constancia প্রভাৱ পূত্রক ও গল্প বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিছা ভানাইতেন। তাহা হইতে, এবং মাতামহী-সংংগৃহীত 'মহানাটক', 'কোকিলদ্ভ', 'যোজনগল্ধা', 'বাদবদভা', "ইদক্জেলেখা," "কবিকল্ধন" প্রভৃতি পাঠ করিয়া গিরীক্রমোহিনীর কাব্য-প্রতিভা ক্রিত্ত হইয়া উঠে।

দশ বংসর বয়সে গিরীক্রমোহিনীর বিবাহ হয়।
উাহার স্বামী ৮ নরেশচক্র দত্ত বহুবাজারনিবাসী
সম্রাস্ত জমিদার ৮ অফ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্থাত

বিবাহের পর, বিচ্ছাশিকায় ব্যাঘাত জন্মলেও কাবাামুরাগ বিন্দুপরিমাণে শিথিল হয় নাই। শিক্ষা নানাপথে তাঁহার প্রতিভাকে চালিত করিয়াছে। ফুচীর স্ফুল শিক্ষ এবং রন্ধনাদিকার্য্যে গিরীক্রমোহিনী স্থনিপুণা। পরিণত বয়দে চিত্রকার্যেও তিনি স্থপটু ইইয়াছেন। তাঁধার অক্ষিত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র বঙ্গদেশের নানা শিল্প প্রদর্শনীতে সমাদর ও প্রকাদি লাভে সমর্থ হইরাছে, ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে!

গিরীক্রমোহিনীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতাহার' প্রকাশ সম্বন্ধে বেশ একটু ইতিহাস আছে। ইংরাজী ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ওাঁহার রচিত গদ্যে পদ্যে লিখিত ক্রেকখানি পত্র তাঁহার স্বামীর জনৈক বন্ধ্ "জনৈক হিন্দু-মহিলার পত্র" নাম দিয়া প্রকাশ করেন। পত্র প্রকাশিত হইলে, নববধ্ গিরীক্রমোহিনী অভিশয় লজ্জিত শুদ্র ও বিরক্ত হইয়া প্রবাসী স্বামীকে লিখিয়াছিলেন, "যদি আমার রচনা লোককে দেখাইতে এত ইচ্ছা হইয়াছিল, তবে বলিলে আমি জন্ম করিতা না হয় দিতাম। পত্র কেন প্রচার করিলে।"

ইহার ফলেই গিরীজ্রমোহিনীর প্রথম কবিতাগ্রন্থ "কবিতাহার" প্রকাশিত হয়। 'কবিতাহারের' সমালে:চনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি পূর্বেই উল্লিখিত ছইয়াছে।

গিরীস্রমোহিনীর প্রকৃতিটি প্রকৃতই কবিজনোচিত।

গর্বব নাই, ছেব নাই, আড়ছর নাই! শাস্ত সূত্র
কথাবার্তায়, মিষ্ট মধুর বচনে অবরোধ-বাসিনী কবি
নিতান্তই যেন 'প্রকৃতিপালিতা'। আজো পর্যান্ত

ইনি গন্তীর প্রকৃতি গৃহিণী (Serious house-wife)
নহেন। কিন্তু ভবদমুদ্রের কূলে তিনি আবার
সমুদ্রেরই মত গন্তীর।

গিরীক্রমেহিনার জীবনে আর একটি উল্লেখ গোগ্য ঘটনা, 'ভারতী'-সম্পাদিকার সহিত ওঁহার অকৃত্রিম সথ্য! এমন সথাভাব সাহিতা-জগতে —বিশেষতঃ প্রতিঘদ্দিতার ক্ষেত্রে—বিরল বলিনেও অত্যুক্তি হয় না। এই স্থ্যভাব আজীবন সমভাবে রহিয়াছে। ভারতী সম্পাদিকা ওাহার রচিত 'স্লেহলতা" গিরীক্রমোহিনীকে উপহার এদান করিয়া-ছেন, গিরীক্রমোহিনীও স্থীকে তদ্হিতিত "শিখা" প্রত্যুগহার দিয়াছেন।

ইংদিগের পরম্পরের প্রীতি-সম্পর্কের নাম,
"মিলন"। একদিন গিরীক্রযোহিনী ভারতী ব
সম্পাদিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদিয়া আপনার
মাথার চুলের কাঁটো ফেলিয়া যান, সেই ছলে তাঁহাকে
লক্ষ্য করিয়া ভারতী- সম্পাদিকা এই কবিতাটি রচনা
করিয়াছিলেন,—

অধরে মোহন হা দি, নয়নে অমৃত ভানে,
বিরহ আগে তে শুধু মিলন পরানে আদে ।
কই রে মিলন কোথা, দে কি হেণা আছে আর ।
রাধিয়া গিয়াকে শুধু গরল পরশ তার ।
ফুলটী দে দিয়ে গেছে প্রভাতের আলো নিয়ে,
হাদি যত নিয়ে গেছে, অক্রজন গেছে দিয়ে ।
সন্ধাা করে দিয়ে গেছে, নিয়ে গেছে সন্ধাা-তারা
আঁধার পড়িয়া আছে স্থমা হইয়া হারা
ফুলটী সে নিয়ে গেছে ফেলে গেছে কাঁটাছটী,
বিরহ কাঁদিয়া সারা নয়ন মেলিয়ে উঠি ।
গিরিক্রমোহিনী "আভাবে" শ্বীয় স্থীকে
লিথিতেছেন ঃ—

মিলন মিলন কত বারই বলি,
কই রে মিলন কই ?
মিলন চাহিতে বিরহ-সাররে,
ডোব-ডোব তরী সই !
ভাসা ভাসা নদী, আশাভরা তরী
বেরে চলি ধীরি ধীরি,

আনন্তের কুলে মধুর মিলনে,
বদি রে মিশিতে পারি।

কইরা বিদায় সবে চলে যার
দেখা না হইতে শেব—
বুঝি, ডাই ভয়ে মরি, যাই সরি সরি
করিতে প্রাণে প্রবেশ।
লাগে বদি বোঝা ফেলে যেও সোজা,
গিয়াছে ফেলিয়া সবে।
একা আসিয়াছি যাব চলে একা,
ভেসে ভেসে ভবার্ণবে।

গিরীক্সমোহিনীর জীবন ছংখের জীবন। বাণীর কমল-বন, বুঝি, চিরকণ্টকাকীর্ণ। উাহার স্বামী নরেশচল্রের স্বাহ্য কথনে। ভাল ছিল না। প্রবাসে, স্বাহ্য-নিবাসেই উাহার জীবনের অধিকাংশ সমর অভিবাহিত হইত। গিরীক্রমোহিনী নরেশ-চল্রের ছায়ায়রূপিনী বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। প্রতিগতপ্রাণা হিন্দু সহধ্যিগীর ভিনি আদর্শহানীরা।

পতির জন্মই তাঁহার জীবন—নিজের কোন স্বাতন্ত্রা নাই, বিছু নাই, এমন ভাবেই তিনি জমুপ্রাণিতা।

বালিকাবধু দশ বৎসর বরসে আসিয়া ছামীর পাশে দাঁড়াইরাছিলেন—কালের কঠিন বিধানে আৰু সে ছামী পাশে নাই—শরীরী হইলা নাই, কিন্তু অশনীরী আত্মান্ন মিশাইরা আছেন—এই ভাবই গিরীক্রমোহিনীর কাব্যের মেরুদণ্ড। এইটুকু মনে রাখিরা গিরীক্রেন্দেনীর কাব্য পাঠ করিতে হইবে। মতেৎ কাব্য ও কবির প্রতি সুবিচার না হইতেও পারে।

ইংরাজী ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে (সন ১২৯০ সাল) নরেশচল্লের মৃত্যু হয়। স্বামীকে হারাইয়া গিরীক্রমোহিনীর
হালর যে বিপুল শোকে শুরিয়া উঠিল, ভাহারি
'শুক্র-কণা' লাভ করিলা বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্য
ধল্ম হইল। মৃত্যুর ভাষণতাকে ভাদাইরা দিয়া
শোকের যে নিজু উবলিয়া উঠিল, ক্ষমবতার অমৃতবারিতে তাহা চিরদিন ভবিয়া রহিবে এবং বাঙ্গালী
সে সিয়ুয় 'আনন্দে করিবে পান, ক্থা, নিরব্ধি!'

#### म्बाटलाइना ।

গীতাঞ্চলি I--- শীযুক্ত · রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত। ইভিয়ান পারিশিং হাউস হইতে প্ৰকাশিত। কান্তিক প্ৰেসে মুদ্ৰিত, মূল্য এক টাকা মাত্র। কবিবরের রচিত দেড়শতাধিক অধুনা-রচিত উৎকৃষ্ট ভগবদ্-সঙ্গীতে গীঙাঞ্জলি হচিত হইমাছে। ক্ৰিবেরর গীতের নৃতন ক্রিয়া প্রিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা! এই গীত-গ্রন্থানি ভগবদ্তকের আনন্দ, **শো**कार्छित मास्त्री, गृहरञ्चत कल्यानस्त्रत्र ! कविवत আপনাকে নিখিলের মধ্যে একেবারে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও ভুচ্ছতার উর্দ্ধে ভগবানের সহিত অন্তর্মিলনের যে পরিচয় আজকাল তাঁহার রচনায় আমরা বছলভাবে পাই. ইহাও তাহার অক্ততম। এই অন্তর্মিলনে তিনি যে শুধু পরম আনন্দ ভোগ করেন ভাষা নছে, ইহা ব্যথিতের বেদনা মোচন করে এবং পীডিভকে শাস্তি

দান করে। একমাত্র হৃদয় দিয়াই ইংগ অবস্থভৰ করা যায়—সমালোচনা ইহার নিকট নিভাস্তই যুক হইয়া রহে।

কাশীরাম দাসের চরিত্র মহাভারত।—

বিশ্বত চারুচন্দ্র বন্দ্যোগাধাায়, বি, এ কর্তৃক
সম্পাদিত। এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেম। ইন্ডিয়ান
পারিশিং হাউস, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য
তিন টাকা মাত্র। রামারণ ও মহাভারত মহাকাব্য
হইবানির নানাবিধ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে।
দেশের পক্ষে ইহা বিশেষ শুভ লক্ষণ। চরিত্রগঠনের
সহায়তা-কলে রামায়ণ ও মহাভারতের অফুরুণ
গ্রন্থ বিশের সাহিত্যে আর নাই বলিলেও
অত্যক্তি হয় না। বর্তুমান সংস্করণধানি নানা
কারণে আমাদিগের নিক্ট ভালো লাগিয়াছে!
সম্পাদক মহাণয় গুরুতর প্রশ্ন শীকার করিরা

व्यास्तिक कृष्टि-व्यस्याती देशत वजीन भन दानविश्मात পরিবর্জন করিয়াছেন বা প্রচন্ন রাবিয়াছেন। তাঁহার লিখিত ভূমিকাটুকু উপাদেয় ! সংক্ষেপে কাশীরামের কালনিক্লপণাদির ভত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া পাঠকবর্গকে গুরুগবেষণার দায় ছইতে তিনি মুক্তি দিয়াছেন। ছক্রছ শ্বাদির টাকা, প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান वृतिवात श्रुविधा-विधात्मत सन्ध छोत्गालिक छीका छ মানচিত্রের সন্মিবেশে গ্রন্থানি সর্বাক্তসন্দর ভইয়াছে। তবে গ্রন্থের একটি ক্রটির উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না-ইহাতে বত্তিশ্বানি নানাবর্ণে রঞ্জিত চিত্র সন্তিবিষ্ট ভুইয়াছে। কিন্তু ক্যেক্থানির পরিকলনা আমাদের ভাল লাগিল না। "ভীমপ্রতিজ্ঞা" "একু ও ক্রোপদা" "একুঞ্চের কণট নিদ্রা" প্রভঙি চিত্র নিতান্তই যাত্রার অকুকরণে এক্কিত। মুখ চোথ সব উদ্ভট ধরণের! এীযুক্ত সমরেক্সনাথ গুপ্ত কর্তৃক অন্ধিত 'প্রহলাদ'-চিত্রখানি *युन्द* इ ছইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় ভূমিকা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "বহাভারতের ভাবাসুবাদ পডিয়াই শিবাজী মহার'জ দেশহিতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন আর মাইকেল मधुरुपन पछ कवि इरेग्राहिलन, এरे कामीपानी महा-ভারত পডিয়া। আমরা সেই কাশীদাসী মহাভাতের পূৰ্ণাৰয়ৰ স্থাংয়ত স্থলত সংস্করণ ৰঙ্গের তকুণ পাঠকপাঠিকার সন্মুধে উপস্থিত করিতেছি, ইহা তাঁহাদের ধর্মে কর্মে কাব্যে কলায় অসুরাগ-বৃদ্ধির স্থায় হইবে, আশা করি।" আমরাও কায়মনোবাকে। প্রার্থনা করি, সম্পাদক মহাশরের এ গুভ আশা পূর্ব इंडेक ! चांभामिश्वत ममत्र । अन्मत्त्रत नीजि-निका-সোকার্যোর জন্ম রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থই পর্যাপ্ত। উৎকৃষ্ট ছাপা ও বাধা এই হাদশশত পৃষ্ঠাব্যাপী এই প্ৰকাণ্ড গ্ৰন্থের মূল্য নিভান্ত ফলভ হইয়াছে विवारे वामापिरशत थात्रना ।

মূর্ত্তিপূজা।— শীমুক হরিশ্চল বন্দোপাধার কর্ত্তক প্রণীত ও প্রকাশিত। ৫৭ নং স্থাকিন ফ্রীট, কলিকাতা। মূল্য চুই আনা। 'বেবালয়'-সভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে প্রবল্টি পঠিত হইরাছিল। তাহাই একংগ পুত্তিকাকারে প্রকাশিত হইরাছে। পাঠ করিয়া স্থী হইয়াছি। ইহাতে অস্ক্রত উচ্চ্বাদের প্রাবল্য বা অন্ধ বিধাদের দোহাই দেওয়া হর নাই। মৃর্তিপূজার স্বপকে যুক্তি-তর্কের সমাবেশে গ্রন্থথানি উপাদের হইয়াছে।

শিখগুক ও শিখজাতি।—<sup>এ</sup>মুক শরৎকুমার রায় প্রণীত। এীযুক্ত রবীক্সনথি ঠাকুর লিখিত ভূমিৰ। সম্বলিত। এলাহাৰাদ ইণ্ডিয়ান প্রেদে মুদ্রিত। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। গ্রন্থের ভাষা क्रमत क्रमत्र धारी ७ थाक्षम । विमानित्रत हाज्जावित्र পক্ষে এমন উপযোগী ইতিহাস-গ্রন্থ বঙ্গভাষার অলই আছে। ইহা ওধু ইতিহাসের কল্পালমাত্র নহে-লেখকের সহাদয়তার গুণে বর্ণিত বিষয়গুলি যেন সমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইতিহাস-গ্রন্থ রচনায় শরৎব বু নৃতন পদ্ধা অবগম্বন করিয়াছেন। গ্ৰন্থানিতে বেশ একটি ধারাবাহিকতা আছে-ইহার অংশগুলি স্বতন্ত্র ৰা বিচ্ছিল নহে, ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। ৰ ৰ্ভিমান ইতিহাস-গ্রন্থের चादा উপাদের হইরাছে-এপ্রের প্রারম্ভে রবীক্র বাবুর ভূমিকা-সমাবেশে! সুচিস্তিত পাঠ করিলে ইতিহাস কাহাকে বলে, ভাছার বিশদ আভাব পাওরা বায়। শিশ ও মারাঠা জাতির উত্থান-পতনের কারণ-নির্দেশ, ভারতীয় অাদর্শের স্বাচস্ত্র্য-নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়গুলি কৰিবরের ভূমিকার সংক্রেপে বেশ স্বস্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে। এমন জ্ঞানগভীর রচনা আমরা বহুদিন পাঠ করি নাই। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাইও বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে। श्वक नानक, श्वक शारिन्म, त्मत्र मिः, त्रपाकि मिः, খড়া সিং, অমৃতদর স্বর্ণমন্দির প্রভৃতি বছ চিত্রও গ্রন্থে দলিবিষ্ট হইয়াছে।

শীসভাৱত শৰ্মা।

আলিপ্ন। শ্রীষুক্ত ব ণিগাল গলোপাধার প্রণীত। কান্তিক প্রেনে মুদ্রিত। ইণ্ডিরান ও পাবলিশিং হাউস হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আটে আনা। এখানি গল্লের বহি। বর্তমান গ্রন্থ গ্রন্থকার রচিত আটটি গল—ভন্নধো চারিটি

বিদেশী, চুইটি মৌলিক,—এবং একটি মৌলিক রসরচনা "হুকার জন্ম" প্রকাশিত হইরাছে। বিদেশীর
সাহিত্য হইতে বিশুর গল্প সকলন করিয়া মণিলাল
বাবু বঙ্গদাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। 'বরলাভ'
"জয়মাল্য" "কিসমৎ" প্রভৃতি বিদেশী গল্পগুলি
এম্নি ইন্দর দিয়া লিখিত হইয়াছে যে পাঠকালীন
আমাদিগের সহামুভূতি সহজেই উল্লিক্ত হয়—বিদেশীরত
টুকু সে বিষয়ে মোটেই বাধা দেয় না। ইহ।
অল্প শিক্তর পরিচায়ক নহে।

"ক্ষমালা" ক্ষুদ্র একটি প্রদক্ত; তাহার মধ্যে নাট্যকারের তুলিকাপাত আছে, কবির সহামুভূতি আছে, একটি জীবনের সমগ্র ইতিহাস আছে।

"কিসম্ৎ."--রাজাধিরাজের বিলাস ও উৎসব-<sup>শে</sup>প্রাচুর্য্যের পাশ দিয়া কঠিন মৃত্যুর ছল প্রবেশ, লিপিচাতুর্য্যের স্থুন্দর পঞ্চিয়। গলগুলি আমা-দিগকে একান্তই মুগ্ধ করিয়াছে। কোনবানে অস্বাভাবি-কতা নাই, আড়মর নাই। "ঘটনাচক্ৰ" ও "দেৰভার কোণ" 'গল ছুইটি মণিবাবুর মৌলিক রচনা। গল্পটি ছোট গলের আটি হিসাবে সুন্দর ছইয়াছে। ব্যক্তেও লেথকে চমৎকার অধিকার আছে —'ঘটনাচক্রের' মধ্য দিয়া একটি মিশ্ব হাস্তরস্থারা আগাগোড়া বহিয়া গিয়াছে ! "ত্কার জন্ম" রসরচনা, —সার্থক হইয়াছে। পাঠ করিলে কমলাকান্তকে মনে পড়ে। রচনার কোনখানে এডটুকু অক্ষতা नारे- राख्यत्रात नात्म यांशात्रा निश्तिया छेट्ठेन, এমন গম্ভীরপ্রকৃতি পাঠকও ইহা পাঠে হাস্তদম্বরণ করিতে পারিবেন না। ভাষা কবিতার মত মর্মস্পর্শী। গ্ৰন্থে তিন থানি চিত্ৰ আছে। পরিষ্কার ছাপা, পরিপাটি বাঁধাই, ও কভারে 'আলপনা'র চিত্রটুকু স্বন্ধর, উপভোগ্য।

বিষ্ণুপুরাণ। (গাছ স্থা সংশ্বরণ) শ্রীযুক্ত
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধার বি, এ প্রণীত। এলাহাবাদ
ইণ্ডিয়ান প্রেস ও কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং
হাউন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্ব প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা
মাত্র। আধ্যারিকাগুলিকে অবিকল রাধিয়া
বিষ্ণুপুরাণের প্রায় সকল উপাধ্যানই গ্রন্থকার সরল

কথায় নিজের ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। আখ্যা-য়িকাগুলি কৌতৃক ও শিক্ষাপ্রদ। স্প্রতিত্ত্তর মত গুরুতর বিষয়ও লেখকের বর্ণনাগুণে বেশ সরল ও সহজ হইয়াছে। গ্রন্থানি একাদনে বসিয়াই আমেরা আদ্যোপাস্ত পড়িয়া কেলিরাছি। লেথকের রচনায় বেশ একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। পড়িতে বসিলে ক্লান্তি অকুভব হয় না। এমন সঞ্জ্রভাবে সহজ ভাষায় আখ্যায়িকাঞ্জি বর্ণিত হটয়াছে--্যে ডাঙা উপক্রাদের মত মধুর হইয়াছে। এইরূপ গ্রন্থই ছাত্র-দিগের পাঠ্যতালিকাভজ হওয়া উচিত মনে করি। জ্ঞানীর আনন্দ, শিক্ষার্থীর শিক্ষা, কাব্যামোদীর कल्लना-विकाশ--- मकल विवदब्रहे चाजूजनीव महत्ववज्ञल এই গ্রন্থবানি বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ যে সমধিক ৰৰ্দ্ধিত করিয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রন্থে চারিখানি নানাবর্ণে স্করঞ্জিত চিত্র, কভারের স্থল্যর পরিকল্পনা, ছাপা কাগজ প্রভৃতি বহিরবয়বও বিশেষ পরিপাটি হইয়াছে।

প্রদেশী। शैयुक সৌরोक्त साहन मूर्या-পাধ্যায় বি, এ, প্রণীত।কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউদ হইতে প্ৰকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র। বাঙ্গালায় এগারোটি পরদেশীয় গলের সমষ্টি। ছাপা, কাগজ, কভার সুন্দর। গ্রন্থের আকার ও বিষয়ের হিসাবে মূল্যও যথেষ্ট ফুলভ। গ্রন্থারন্তে একথানি ফুলর হাফটোন চিত্রও সল্লিবিষ্ট হইয়াছে। সফল সাহিত্য-রচনার ছুইটি পথ আছে। এক মৌলিক হচনা, অপর অমুবাদ বা ছায়াত্রবাদ। ছুই প্রকার রচনারই প্রয়োজনীয়তা আছে। মৌলিক রচনাই উৎকৃষ্ট; কিন্তু সময়ে সময়ে যথার্থ সাহিত্য-পুষ্টির অন্ত অত্বাদেরও . একান্ত আবশুক হইয়া পডে। সাহিতো যখন অন্তৰ্নিহিত শক্তির অভাব হয় তথন বহি:-শক্তি দারা সঞ্জীবিত না করিলে সাহিত্যের সমূহ क्षा পরদেশীয় সাহিত্য সেই ৰহিঃশক্তি স্পারিত করিয়া সাহিত্যকে হুর্দিনে জীবিত त्रार्थ ; এইথানেই অফুবাদের সাধকতা, এইথানেই বিদেশীয় সাহিতোর একান্ত প্রয়োজনীয়তা।

ছোট গল হিসাবে বাঞালা সাহিত্যে সে ছৰ্দ্দিন

বে আসিরাছে, তাহাতে সম্পেহ নাই। আজকাল বালালা মাসিকে গল্প প্রকাশিত করিবার অল্প তেটা লাগিরা উঠিরাছে তা' সে বৈষদ গলই হউক না ! ভাষার কল এই হইরাছে যে, ছোট গলের আদর্শ দিন ক্ষুল্ল হইরা পড়িতেছে। ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতার নিকট সাহিত্য অনাদত হইতেছে।

ঠিক এমন দিনেই পরদেশী গল্ল-অম্বাদের
প্রয়েলন হইমাছে। ছোট গল্প লেখার মধ্যেও
যে একটা শিক্ষা ও আটের প্রয়েলন আছে, সে
কথাটা আজিকার বাঙ্গালা গল্প যদি মনে করাইয়া না
দিতে পারে ত' উৎকৃষ্ট বিদেশীয় গল্লের শরণ লওয়া
ভিন্ন উপায় কি ৷ সৌরীল্রেবাবু একজন প্রতভাবান
মৌলিক গল্প-লেখক হইলেও সাহিত্যের এই অভাবটা
ভাহার প্রতিভার নিকট ধরা পড়িয়ছে, তাই
ভান আজ আমাদিশের নিকট বিদেশীয় ছোট বড়
কতকগুলি মণি-মাণিক্য-রত্ন-সংগ্রহ লইয়া উপান্থত
হইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালী আজ
ভাহাকে এবং ভাহারই মৃত ছুই একজন প্রচেষ্টাশীল
লেখককে সাদরে অভিনন্দন করিতেছে।

গলগুলি বেন এক একটি হীরার টুকুরা। त्मोबीक्त वात्व मस्तित विष्मयक এই त्य, शत्रामणीय গরগুলিকে তিনি নিজের দেশের করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার অর্থ ইহা নয় যে, তিনি নায়ক-নায়িকার নাম-গুলা প্ৰয়ন্ত বদ্লাইয়া একটা খিচুড়ি পাকাইয়াছেন ! গলগুলি ৰাৰির হইতে সম্পূৰ্ণ বিদেশীই আছে; কিন্তু কাহাদের ভিতর প্রত্যেক ভাব, স্নেছের প্রত্যেক पृष्टीख, **ভा**नवामात थाछाक পরিচয় আমাদের निक्यः বুকের মধ্যে সভা বলিয়াই তাহা অমুভৰ' করি • "প্রায়শিচ ত 'র আগ্রহীনা ক্রন্তন-শীলা কারে<sup>ক আ</sup>্রামার্কিগের হাদয়কে ঠিক ততবানি শোকভারাবনত করিয়া তোলে, যতথানি ক্রোধ পিশাচ রল্ফের উপর পুঞ্জীভৃত হইয়৷ উঠে ! "বৃষ্টি" শুধু চীনের গল্প নহে, তাহা বিষেধ! "বিন্ধুবক্ষে" বাতিখনের চারিধারে যধন তৃফান গর্জন করিয়া উঠে তথ্য আমাদেরও নিশাস-রোধ হইয়া আসিতে থাকে. এবং "মুক্তিতে" "লো"র বেহালার প্রচ্যেক করুণ রাগিণীর সহিত আমাদের চোথের জাল উচ্ছ সৈত হইরা উঠে! এমন কত পরিচয় দিব—সমত পরাশুলি পড়িরাই আমরা মুদ্ধ হইরাছি।

শিশির-সিক্ত প্রভাতের ফুলগুলির মন্ত সব গলগুলিই যেন টাট্কা, তাজা, প্রাণপূর্ব। বিদেশের বাস্থ্য
পূর্ব বাতাসের একটা প্রবাহ শরতের এই জানন্দের দিনে
আমাদের সোনার বাঙ্গালার সঞ্চীরত হইয়। দিকে
দিকে গৌন্দর্যা ও সুষমা বিকশিত করিয়া ভুলিবে,
এ আশা আমাদের সম্পূর্ণভাবেই আছে।

পুষ্পপাত্র। জীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউদ হইছে প্রকাশিত। কান্তিক প্রেদে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা याज। এখাनि গলের বহি। চারুবাবু বছদিন যাৰ্প \ মাসিক পত্রিকাদিতে গল লিখিতেছেন—সাহিত্যে 3 তাঁহার পরিচয় নৃতন করিয়া দিতে হইবে না। তাঁহার বিবিধ গল্প হইতে কল্পেকটি মাত্র 'পুষ্পপাত্রে' সংগৃহীত গলগুলি নানা রসাঞ্জিত। গলগুলির একটি বিশেষত্ব—সেগুলির মধ্যে বেশ একট মনোরম বৈচিত্রা আছে। ভাষাও হন্দর্। গল্পের গঙী অতিক্রম করিয়া তিনি <sup>ম</sup>ন্তৰ্জের 'অবতারণা করিয়াছেন। তুই একটি গর্লে <mark>একটু</mark> অধাভাবিকতা দোৰ লক্ষিত হইল৷ তবে ২ ৈচিত্ৰ্য श्मिाद छात्रा ७७ है। शर्खवा नहर ! वाकाला शर् আমর৷ এরাণ বৈচিত্তোরই পক্ষপাতী! "দেবিকা" ও "বৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী" গল্প ছুইটি আমাদিগের মতে. मरकारकृष्टे,--वाकाला भरवाद ब्रास्का न्छन, विणिष्टे স্থান পাইবার যোগ্য। লেখক "কৈফিরতে" বলিয়াছেন, "কভকগুলির মধ্যে সংস্কৃতের গদ্ধ বড় বেশি আছে। ষে সুমন্ন যে ভাষার চর্চ্চ। করিতেছিলাম, সেই সমন্ত্র-কার রচনায় সেই নৃতন শিক্ষিত ভাষার নেশার খেঁক আমার অজ্ঞাতসারেই প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহারও একটা উপভোগের দিক আছে বলিয়া পুরাতন লেখা যেমন ছিল তেমনিই প্রকাশী করিলাম ." ঠিক কথা! আৰৱা দে ভাষা উপভোগ করিয়াছি ৷ কিব আট হিসাবে উক্ত ভাষা কতক পরিমাণে গলের त्त्रीन्वर्गहानि कतियार्ष्ट विषयारे व्यामानित्यत्र शात्रेणा।

ছাকের বাধাই, ছাগা, কাগন প্রভৃতি সমন্তই হলর ইয়াকে: বুলাও হলত।

তীথ্রেণু। ব্রুক্ত সভ্যেক্সনাথ দত প্রণীত।
বিক্তিক প্রেনে মুদ্ধিত। ইতিয়ান পাবলিশিং হাউস
ইক্তে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। স্কবি
লিয়া অল্পদিনের মধ্যেই সভ্যেক্সবাবু প্রভূত প্রতিষ্ঠা
লিভ করিয়াছেন। নানাদেশের কবি রচিত নানা
নাবার কবিভার বঙ্গান্ত্বাদে তার্থরেণু সংগৃহীত!
কবিভাগুলি অনুবাদ বলিয়া মোটেই মনে হয় না।
বিক্তাগুলি অনুবাদ বলিয়া মেটেই মনে হয় না।
বিক্তাগ্যা! প্রস্থের আবো একটি বিশেষ গুণ, কবিভালিয় বৈচিত্রা! একবার আরম্ভ করিলে সম্বত্ত
বিভাগুলি পড়িতেই হইবে। এমন কথা একমাত্র
বিভাগুলি পড়িতেই হইবে। এমন কথা একমাত্র
বিভাগুলি পড়িতেই হুইবে। এমন কথা একমাত্র

পর কবিভা-পাঠে এমর্ম আনন্দ আমর। আর কর্মনো উপভোগ করি নাই থেমন নিষ্ট কোমল ভাষা, ছন্দেও তেমনি লীলাভর্ক এতগুলি উৎকৃষ্ট কবিত্য়ে পরিপূর্ণ এই সূত্রহৎ গ্রন্থের মূল্য এক টাকা মাত্র। গ্রন্থের পরিশিষ্টে গ্রন্থেজ কবিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও বর্ণিত হইয়াছে বাজালার কাব্যকুপ্প ক্রমেই জংলাম্বরে ভরিয়া উঠিতেছে— অক্ষম কবিষশঃপ্রার্থীর ভারহীন কর্কল সূরে মুখ্রিত ইইতেছে, এমন ছন্দিনে উদীয়মান প্রতিভাশালী কবির "ভীর্থরেণ্" বাজালার কাব্যনার কাব্যনাহিত্যে নবজীবন সঞ্চারিত করিয়া দিল। বাজালার কাব্যনাহিত্য ভীর্থরেণ্র পণিত্র স্পর্শেষ বস্তু উক ! কবিভাগুলির ভাইবেণ্রের উজ্জ্বল ছটায় ভার জীপ্রশিনতা ঘূচিয়া ঘাউক— বাজালীর প্রতিগৃহ তীর্থরেণ্র লীলাছন্দের কোমল মধ্র ম্বাহের ভরিয়া উঠক!

न्याद्याः ।

### চিত্রব্যাখ্যা।

দময়ন্তী।—দমন্তী ও হংশের উপাণ্যান হুপরিচিত। রাজা নল হংসকে দৃত করিলা দমরন্তীর নকট পাঠাইয়াছিলেন। হংস দময়ন্তীকে নলের বাব্দুকানাইয়া দময়ন্তীর প্রতিসন্দেশ বহন করিয়া নেলার করিয়াছে। এবং দময়ন্তার মন্তরে আনন্দরসের স্কার হওরাতে সাবি মন্ত বের উদর ছইরাছে। পুলকগদ্যান দময়ন্তা উড্ডীর্মান হংসকে নিরীক্ষণ করিতেছেন ইহাই চিত্রের বাব্ত

বিষয়। চিত্ৰথানি শ্ৰীযুক্ত অবনীক্ৰনাথ ঠাকুরে? পরিকল্পনা।

ইংরাজের ক্রীড়াকো তুক।—818 পূর্চার ছবির ম্বর্গ, Honesty is the best policy. On ST is the best Polly See. Polly অর্থে. টিয়াপারী। ভিনটি টিয়াপারীর মধ্যে মাঝেরটিই বড় মুতরাং সর্বোৎকুই, best.

৪৭৫ পৃষ্ঠার ছবির অর্থ,—দী শ-নির্কাণ।

## পূজায় ভিক্ষা-প্রার্থনা।

ভারতীর পাঠক-পাঠিকাগণ, বোধ হয়, মহিলা শিল্পাশ্রমের বিষয় সকলেই অবগত আছেন।

ভারতীতে ইহার সবিশেষ বিবরণ
প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা একটি হিন্দু
বিধবাশ্রম। শিল্পাদি শিক্ষা দ্বারণ যাহাতে
হিন্দুবিধবাগণ স্থ জীবিকা-অর্জনে সক্ষম
হন, তহদেশ্রে ইহা স্থাপিত। এথানে তাত,
কলের মোজা এবং অন্তান্ত শিল্প-শিক্ষা দেওরা
হয়। আপাততঃ প্রায় ত্রিশজন অনাথা মহিলা
এই আশ্রেম বাস করিতেছেন। বলা বাছলা,
কই আশ্রম-রক্ষার বার বিস্তার—অথচ ইহার

স্থারী কোন ৰুপ্ত নাই—প্রধানতঃ জিক্ষার উপরই ইহার জীবন-নির্ভর। বাঙ্গালী-গৃহে পূজার সময় কেছ ভিক্ষাপাত্র লইরা, হারছ হইলে গৃহস্থামী কথনই তাহাকে শৃত্ত-ক্তি আশা পূর্ণ হারতে পারেন না। অংশবাও ভাই আশা পূর্ণ হারতে পারেন না। অংশবাও ভাই আশা পূর্ণ হারতে পারেন না। অংশবাও ভাই আশা পূর্ণ হারতে পার্ঠক-পাঠিকাগণের নিকট এই অনাথা মহিলাদের জতা সাহায়া প্রার্থনা করিতেছি। প্রভ্যেকে যদি অস্ততঃ একটি করিয়া টাকাও এজতা ভিক্ষাদান করেন, তবে, কতার্থ হইব। ভারতী কার্য্যালয়েই দান পাঠাইতে অনুরোধ করি।

প্রীম্বর্ণকুমারী দেবী।